# অনুবাদকের কথা

## الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد-

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও পার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ্র্র্র্র্র্র্র -এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সম্ধিক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা প্রস্ত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হ্যরত মাওলানা মোহাম্মদ মোন্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে 'পনের পারার সূরা কাহফ থেকে বিশ পারার শেষ পর্যন্ত' [৪র্থ খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পোদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আম্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ৪র্থ খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে মাযহারী সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হ্যরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত
মোহাম্মদ আবুল কালাম মাস্ম
ফাযেলে দারুল উল্ম দেওবন্দ, ভারত।
লেখক ও সম্পাদক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।



# সূচিপত্ৰ



| বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | পৃষ্ঠা                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| রা কাহফ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                  |
| রা কাহ্ফের ফজিলত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) રૂ                                                                                                               |
| রা কাহফের আমল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) ડેર                                                                                                              |
| বিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38                                                                                                                 |
| ।সহাবে কাহফ ও আসহাবে রাকীম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२                                                                                                                 |
| মসহাবে কাহফের ঘটনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७                                                                                                                 |
| মসহাবে কাহফ এখানো জীবিত আছে কি?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४                                                                                                                 |
| নাসহাবে কাহফের কুকুর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
| ্যাউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                                                                                                                 |
| াসহাবে কাহফের সংখ্যা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
| গন্নাতীদের অলঙ্কার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
| হংকার পতনের মূল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৫৮                                                                                                                 |
| হয়ামতের পূর্বের অবস্থা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
| किन जन्मारात উৎস হলো অহংকার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93                                                                                                                 |
| বলীসের ইতিকথা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                                                                                                                 |
| যরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) -এর কাহিনী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | br8                                                                                                                |
| কানো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brb                                                                                                                |
| লম হাসিল করার আদব                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| । यष्ठेंपन शाजा : الجزء السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
| [৯৯-২৭৮]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| পয়গম্বর সূলত অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204                                                                                                                |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220                                                                                                                |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জলকারনাইন কি নবী ছিলেন্                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777                                                                                                                |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22;<br>22;<br>22¢                                                                                                  |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25:<br>27:<br>27:<br>27:                                                                                           |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/<br>25/<br>27/<br>27/<br>22/                                                                                    |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250<br>250<br>270<br>270<br>270<br>270                                                                             |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250                                                        |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 786<br>756<br>756<br>756<br>776<br>776<br>776                                                                      |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>রিয়ার অভভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 286<br>276<br>276<br>276<br>276<br>276<br>276<br>286<br>286<br>286<br>286<br>286<br>286<br>286<br>286<br>286<br>28 |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786<br>786                                                 |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী<br>সূরা মারইয়াম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.<br>28.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29.<br>29                                    |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী<br>সূরা মারইয়াম<br>নামকরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 780<br>780<br>780<br>780<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750<br>750                                          |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত জুলকারনাইন-এর পরিচিতি জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী সূরা মারইয়াম নামকরণ গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ হয়বত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28:<br>28:<br>28:<br>28:<br>28:<br>28:<br>28:<br>28:<br>28:<br>28:                                                 |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত জুলকারনাইন-এর পরিচিতি জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিতং জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যামান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী সূরা মারইয়াম নামকরণ গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ হথরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.<br>26.<br>27.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28                             |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত জুলকারনাইন-এর পরিচিতি জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যামান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী সূরা মারইয়াম নামকরণ গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মৃত্যু কামনার বিধান মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হথে গেছে                                                                                                                                                                                                                                          | 26.<br>27.<br>26.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28.<br>28                             |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত জুলকারনাইন-এর পরিচিতি জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়ং জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিতং জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে রিয়ার অণ্ডভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী সূরা মারইয়াম নামকরণ গায়েরানা জানাযা প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ হয়বত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মানতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হরে গেছে পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয়                                                                                                                                                                         | 26,<br>26,<br>26,<br>26,<br>26,<br>26,<br>26,<br>26,<br>26,<br>26,                                                 |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত জুলকারনাইন-এর পরিচিতি জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে রিয়ার অণ্ডভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী সূরা মারইয়াম নামকরণ গায়েরবানা জানাযা প্রসঙ্গে হয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ হয়বত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মৃত্যু কামনার বিধান মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হুরে গেছে পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয়                                                                                                                                                                             | 76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>77.<br>77.                                                 |
| পয়গম্বর সূলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত জুলকারনাইন-এর পরিচিতি জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে রিয়ার অণ্ডভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী সূরা মারইয়াম নামকরণ গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মানব বিধান মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হরে গেছে পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুজিবিরুদ্ধ নয় মহিলা নবী হতে পারে কি?                                                                                                                                          | 76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>78.<br>78.<br>78.<br>78.<br>78.<br>78.<br>77.<br>77.                            |
| পয়গম্বর সুলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত জুলকারনাইন-এর পরিচিতি জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়া জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যামান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে রিয়ার অন্তভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী সূরা মারইয়াম নামকরণ গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা মানব স্বাতীত গুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিক্লদ্ধ নয় মহিলা নবী হতে পারে কি? হযরত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বড়দের নসিহত করার পস্থা ও আদব                                                                                                   | 76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>76.<br>78.<br>78.<br>78.<br>78.<br>78.<br>78.<br>77.<br>77.                            |
| পয়গম্বর সুলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী<br>সূরা মারইয়াম<br>নামকরণ<br>গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে<br>ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ<br>হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য<br>মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা<br>মৃত্যু কামনার বিধান<br>মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হরে গেছে<br>পুরুষ ব্যতীত গুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয়<br>মহিলা নবী হতে পারে কিঃ                                                                                                       | 28:<br>25:<br>25:<br>25:<br>25:<br>25:<br>28:<br>28:<br>28:                                                        |
| পয়গম্বর সূলত অলম্বার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>ক্রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী<br>সূরা মারইয়াম<br>নামকরণ<br>গায়েরানা জানাযা প্রসঙ্গে<br>সায়হইয়া বলে নামকরণের কারণ<br>হয়হইয়া বলে নামকরণের কারণ<br>হয়বত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য<br>মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা<br>মৃত্যু কামনার বিধান<br>মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হথে গেছে<br>পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিক্লদ্ধ নয়<br>মহিলা নবী হতে পারে কিঃ<br>হয়বত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ<br>বড়দের নসিহত করার পন্থা ও আদব | 25%<br>25%<br>25%<br>25%<br>26%<br>28%<br>28%<br>26%<br>26%<br>26%<br>26%<br>26%<br>26%<br>26%<br>26%<br>26%<br>26 |
| পয়গম্বর সুলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত<br>জুলকারনাইন-এর পরিচিতি<br>জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?<br>ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা<br>প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য<br>জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে<br>রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী<br>সূরা মারইয়াম<br>নামকরণ<br>গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে<br>ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ<br>হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য<br>মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা<br>মৃত্যু কামনার বিধান<br>মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হরে গেছে<br>পুরুষ ব্যতীত গুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয়<br>মহিলা নবী হতে পারে কিঃ                                                                                                       | 74:<br>74:<br>74:<br>74:<br>74:<br>74:<br>74:<br>74:<br>74:<br>74:                                                 |

| বিবরণ                                                                                                                                                                                                                 | পৃষ্ঠা      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| সূরা ত্বা-হা                                                                                                                                                                                                          | ২০০         |
| হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন                                                                                                                                              | ২০৬         |
| সম্ভয়ের স্থানে জতা খলে ফেলা অন্তম আদ্ব                                                                                                                                                                               | 209         |
| সম্ভুমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব                                                                                                                                                                             | 224         |
| প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্ত হবে ।                                                                                                                              | 203         |
| জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শারয়তগত বিধি-বিধান                                                                                                                                                                            | २७२         |
| ত্বরী কুরা সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) কে প্রশ্ন ও তার রহস্য                                                                                                                                                              |             |
| সামেরী কে ছিলঃ                                                                                                                                                                                                        | ২৪৬         |
| কাফেরুদের মাল মুসলমানদের জুন্ কখন হালাল?                                                                                                                                                                              | ২৪৯         |
| সামেরীর শান্তির ব্যাপারে একটি কৌতৃক                                                                                                                                                                                   | २०४         |
| স্ত্রীর ভরণু-পোষণু করা স্বামীর দায়িত্ব                                                                                                                                                                               | 3,90        |
| মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে                                                                                                                                                         | २१५         |
| কাফের ও পাপাচারীদের জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার কারণ<br>শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া                                                                   | २१२         |
| শক্রদের নিপাড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রাতকার ধেযধারণ এবং আল্লাহর শরণে মশগুল ইওয়া                                                                                                                                         | २१७         |
| পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদের নামাজের আদেশ ও তার রহস্য                                                                                                                                                                   | ২৭৭         |
| गुर्धमें श्रीता : الحن - السابع عشر                                                                                                                                                                                   |             |
| الجزء السابع عشر : সপ্তদশ পারা<br>[২৭৯- ৪১৩]                                                                                                                                                                          |             |
| সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য                                                                                                                                                                                       |             |
| পূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য                                                                                                                                                                                       | २४२         |
| এ সূরার আমল                                                                                                                                                                                                           | ২৮৩         |
| কুরআন আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু                                                                                                                                                                               | <b>२</b> ৮8 |
| মৃত্যু কি                                                                                                                                                                                                             | 2007        |
| সংসারের অতি ক ৪৪ ও সুখ হচ্ছে সরাক। বর্মা                                                                                                                                                                              | 002         |
| ক্যামতে আমলের ওজন ও দাড়িপাল্লা                                                                                                                                                                                       | 900         |
| হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ<br>হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকাণ্ড পুম্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ<br>রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গু ও পরিবর্তন করা যায় কি? | 950         |
| বায় ভাবের পর কোনো বিচারকের বায় ড্রন্থ পরিক্রিন করা যায় কিং                                                                                                                                                         | 19314       |
| কারো জন্ধু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত পর্বত ও পক্ষীকুলের তাসবীহ কর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হযরত দাউদ (আ.) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল                                              | 1939        |
| भर्ता अर्थ वर्षा अर्थ वर्षा                                                                                                       | 1939        |
| বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হয়বাত দাটেদ (আ ) কে আলাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল                                                                                                                                              | 1937        |
| সলায়মান (আ )-এর জনা জিন ও শয়তান বশীভত করণ                                                                                                                                                                           | 928         |
| হয়রত আইয়ব (আ.)-এর কাহিনী                                                                                                                                                                                            | 990         |
| সুলায়মান (আ.)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূত করণ<br>হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী<br>যুল কিফল নবী ছিলেন নাকি ওলী? তার বিশ্বয়কর কাহিনী                                                                                     | 225         |
| সরা হাজ্জ                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                       |             |
| সূরায়ে হাজ্জ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য<br>সূরা হাজ্জের ফজিলত                                                                                                                                                                 | 969         |
| সূরা হাজের ফাজলত                                                                                                                                                                                                      | 908         |
| কিয়ামতের ভূ-কম্পুন কবে হবে                                                                                                                                                                                           | 200         |
| মাতৃ গর্ভে মানব সৃষ্টির স্তরু ও বিভিন্ন অবস্থা                                                                                                                                                                        | ৩৫৬         |
| সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ                                                                                                                                                                           | ৩৬৪         |
| জানাতীদের কংকণ পরিধান করানোর রহস্য                                                                                                                                                                                    | ৩৬৭         |
| রেশমী পোষাক পুরুষদের জন্য হারাম                                                                                                                                                                                       | ৩৬৮         |
| মকার হেরেম সব মুসলমানদের সমান অধিকারের তাৎপর্য                                                                                                                                                                        | ৩৬৯         |
| বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা                                                                                                                                                                                           | ৩৭৫         |
| হজের ক্রিয়া কর্মে ক্রম ধারার গুরুত্ব                                                                                                                                                                                 |             |
| ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য।                                                                                                                                      | 996         |
| কাফেরদের বিরদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ                                                                                                                                                                                   | ৩৮৯         |
| শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য                                                                                                                                                          |             |
| পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য                                                                                                                                                                        | ৩৯১         |
| প্রিয়নবী ্রাম্ম -এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                       | 809         |
| একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা                                                                                                                                                         | 870         |

| সূরা মু'মিন্ন                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                        | 878        |
|                                                                                                                                                        | 879        |
|                                                                                                                                                        | 857        |
| মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রহ ও জীবন সৃষ্টি করা                                                                                                      | 8२७        |
|                                                                                                                                                        | ৪২৬        |
| ইশার পুর কিস্সা কাহিনী বলা নিষিদ্ধ ৪                                                                                                                   | 800        |
|                                                                                                                                                        | 867        |
| হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থায় পার্থক্য ৪                                                                                                              | ८७१        |
| ¢ ¢ .                                                                                                                                                  | 890        |
| সূরা নূরের গুরুত্ব তাৎপর্য                                                                                                                             | 890        |
|                                                                                                                                                        | ८ १७       |
| মুহাসিনাত কারা <u> </u>                                                                                                                                | 868        |
| भिथा अर्थात्त्रं कार्या                                                                                                                                |            |
| হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য                                                                                                                  | 8%         |
| একাচ প্রকৃত্বশূন হাল্যার ক্রিয়া ক্রেয়া ক্রেয়া ক্রেয়া ক্রেয়া                                                                                       | 899        |
| সাহাবায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে                                                                                                  | 413        |
| অনুমতি গ্রহণের সুনুত তরিকা                                                                                                                             | 476        |
| টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাস্'আলা                                                                                                                      | 018        |
| পর্দা প্রথা নির্লক্ষতা দমন ও সতীত সংবক্ষণের একটি শুক্তপর্ণ অধ্যায়                                                                                     | 070        |
| পর্দা প্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি শুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়                                                                                | 676        |
| পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম                                                                                                                               | 673        |
| নারীর আওয়াজের বিধান                                                                                                                                   |            |
| সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ                                                                                                           | 650        |
| বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুনুত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরপ                                                                                                | 423        |
| বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুনুত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরপ<br>অর্থনীতির একটি গুরুত্পূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা<br>যয়তুন তৈলের বৈশিষ্ট্য | (A)        |
| মসজিদের গুরুত্                                                                                                                                         | 600        |
|                                                                                                                                                        | 8          |
| সুরা ফুরকান                                                                                                                                            | 498        |
|                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                        | 699        |
| প্রত্যৈক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ রহস্য<br>মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল                                               | 440        |
|                                                                                                                                                        | (U)        |
| । छनविश्न शाजा : الجزء التاسع عشر                                                                                                                      |            |
| [৫৮৭-৭৩০]                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                        |            |
| কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ                                                                                                                   | ঠেত        |
| ক্রফেররা চতুলাদ জন্তুর টেয়েও অধ্য                                                                                                                     | 900        |
| সূত্র বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবালর সম্পক এবং সবস্তলোহ আল্লাহর কুদরতের অধান<br>কুর্আনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ                                    | 900        |
| সৃষ্ট জগতের স্বরূপ ও কুরুআন                                                                                                                            | 620        |
|                                                                                                                                                        | 670        |
| আল্লাহ তা আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণীবলি ও আলামত                                                                                                  | ७२७        |
| সূরা ভ'আরা                                                                                                                                             | 60°        |
| সূরার নামকরণ                                                                                                                                           | ৬৩৪        |
|                                                                                                                                                        | ৬৪৩        |
|                                                                                                                                                        | <b>688</b> |

| বিবরণ                                                                                                                                                                                                                   | পৃষ্ঠা      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| খ্যাতি-যশ প্রীতি নিন্দনীয় কিন্তু শর্তসাপেক্ষ বৈধ                                                                                                                                                                       | ৬৬০         |
| মুখ্যবিক্তনের জেন্য মাধ্যফিরাজের বোমা বৈধ নম                                                                                                                                                                            | 1.1.1       |
| অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে                                                                                                                                     | ৬৬২         |
| বুশার্ষণের জন্য মান্যাধারতের পোরা থেব নর<br>অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে<br>সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান<br>বিনা প্রয়োজনে অট্রালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় | 560         |
| বিনা প্রয়োজনে অট্রালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয়                                                                                                                                                                          | 590         |
| আসহাবুল আয়কা                                                                                                                                                                                                           | ৬৮০         |
| নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসন্মতিক্রমে অবৈধ                                                                                                                                                                      | 9pp         |
| ইসলামি শীরয়তে কাব্যুচর্চার মান ও অবস্থান                                                                                                                                                                               | <b>७५</b> % |
| যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয় তা নিন্দনীয়                                                                                                                                              | ৩৯০         |
| 공리 리고를                                                                                                                                                                                                                  | 200         |
| সূরা নামলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য<br>সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম                                                                                                          | ৬৯৬         |
| সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম                                                                                                                                           | ৬৯৭         |
| পুয়গম্বরগণের সম্পদে উত্তরাধিকার হয় না                                                                                                                                                                                 | 405         |
| বিহঙ্গকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান                                                                                                                                                             | 903         |
| যে জন্তু কাজে অলসতা করে তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েজ                                                                                                                                                                  | 908         |
| পয়গম্বরণণ আলেমুল গায়েব ননজন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কিঃ                                                                                                                                                     | 905         |
| নারীর জন্য বাদুশাহ হওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কি না                                                                                                                                        | 90b<br>908  |
| চিঠি পরে বিসমিলাত লেখার বিধান                                                                                                                                                                                           | 110         |
| গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে প্রামর্শ করা সুন্নত                                                                                                                                                                           | 926         |
| কোনো কাফেবের উপনৌক্র গ্রহণ করা জাফেজ কি নাঃ                                                                                                                                                                             | 916         |
| হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি                                                                                                                                                                         | 939         |
| মুজেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য                                                                                                                                                                                        | 922         |
| মুজেয়া ও কারামতের মধ্যে পাথক্য<br>হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কিঃ<br>ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভীর ঘটনার বিবরণ<br>হযরত লৃত (আ.)-এর কাহিনী                                                        | 922         |
| ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উষ্ট্রারু ঘটনার বিবরণ                                                                                                                                                                              | ৭২৮         |
| হ্যরত লৃত (আ.)-এর কাহিনা                                                                                                                                                                                                | ৭২৯         |
| া বিংশতিভম পারা : বিংশতিভম পারা                                                                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |
| [903 - 860]                                                                                                                                                                                                             |             |
| তাওহীদের প্রমাণ                                                                                                                                                                                                         | 900         |
| অসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয়                                                                                                                                                                  |             |
| মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা                                                                                                                                                                                            | 980         |
| সরা কাসাস                                                                                                                                                                                                               | 90%         |
| স্বা কাস্যসেব গুরুত ও তাৎপর্য                                                                                                                                                                                           | 9/27        |
| একটি বিশয়কর ঘটনা<br>কার্যগত চুক্তির স্বরূপ                                                                                                                                                                             | 960         |
| কার্যগত চুক্তির স্বরূপ                                                                                                                                                                                                  | 492         |
| কোনো চাঁকুরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত হলো দু'টি                                                                                                                                                              | <b>ሪ</b> ዓን |
| তিনজন বৃদ্ধিমান                                                                                                                                                                                                         | १५२         |
| হয়রত মুসা (আ.)-এর লাঠির ইতিকথা                                                                                                                                                                                         | 962         |
| হ্যরত মুসা (আ.)-এর নর্য়ত লাভ<br>প্রুমুবী ক্রিট্র -এর নর্য়ত সূত্যুতার প্রমাণ                                                                                                                                           | १४१<br>४००  |
| তাবলীগ ও দীওয়াতের কতিপয় রীতি                                                                                                                                                                                          | 604         |
| মক্লার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফলমল আমদানি হওয়া বিশেষ কদরতের নিদর্শন                                                                                                                                                    | 20          |
| একবস্তকে অপর বস্তর উপর এবং ঐক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শেষ্ঠতদানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্রাহর ইচ্ছা l                                                                                                              | 478         |
| ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কার্কনের সম্পদ প্রোথিত হওয়া                                                                                                                                                                     | ४२०         |
| গুনাহের দৃঢ় সংকল্প গুনাহ<br>কুরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাছিলের উপায়                                                                                                                                       | <b>レ</b> シカ |
| কুরআন শক্রের বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাছিলের উপায়                                                                                                                                                                    | pr20        |
| সূরা আনকাবৃত                                                                                                                                                                                                            | ८०४         |
| সবাব নামুক্রণ                                                                                                                                                                                                           | ৮৩৫         |
| সূরার নামকরণপূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক                                                                                                                                                                               | 300         |
| র্যে পার্লের প্রতি দাওয়াত দেয় সেও পাপী<br>কাফেরদের উদ্দেশ্যে সত্র্কবাণী                                                                                                                                               | 400         |
| কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতুর্কবাণী                                                                                                                                                                                           | <b>৮89</b>  |
| আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম<br>দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত                                                                                                                                                                     | 484         |
| দুনিয়ার স্বপ্রথম হিজর্ত                                                                                                                                                                                                |             |
| হঁযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নিয়ামত                                                                                                                                                                               | pGO         |
| ্ আল্লাহর কাছে আলেম কে?                                                                                                                                                                                                 | <i>०</i> ७७ |
|                                                                                                                                                                                                                         |             |



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ :

- ك. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। হামদ বলা হয়
  সিফাতে কামালিয়া বর্ণনা করাকে। জুমলায়ে খবরিয়া
  বা সংবাদমূলক বাক্য ব্যবহার করার দারা উদ্দেশ্য কি
  হামদ সাব্যস্তের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের সংবাদ
  দেওয়া, নাকি প্রশংসা করা উদ্দেশ্য, নাকি উভয়টিই
  উদ্দেশ্য মোট তিন ধরনের সম্ভাবনাই রয়েছে।
  তন্মধ্যে তৃতীয় সম্ভাবনাটি অধিকতর উপকারী। যিনি
  অবতীর্ণ করেছেন তাঁর বালা হয়রত মুহামদ
  এর উপর কিতাব আল-কুরআন এবং তাতে
  রাখেননি কোনো প্রকার বক্রতা অর্থাৎ শান্দিক বিরোধ
  ও অভিব্যক্তির দিক দিয়ে ক্রটি। আর

  বাক্যটি । শুইন্ন্র বাক্যটি। আর

  বাক্যটি । শুরুর বাক্যটি । বাক্ষটি । শুরুর বাক্সটি । শুরুর প্রবাধী । শুরুর শুরুর । শুরুর প্রবাধী । শুরুর শুরুর প্রবাধী । শুরুর প্রবা
- ২. একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সরল করিট শকটি এবং এরং এরং এরং এর একা একা একা একা একা নালা কাফেরদেরকে কিতাবের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। তাঁর কঠিন শান্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। এবং মু'মিনগণ যারা সংকর্ম করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।
- থ. যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী আর উত্তম পুরস্কারটি হলো জান্লাত।
- এবং সতর্ক করার জন্য কাফের দলের মধ্যে ঐ কাফেরদেরকে, <u>যারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা</u> সন্তান গ্রহণ করেছেন।

- الْحَمْدُ هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ ثَابِتُ لِلَّهِ وَهَلِ الْمَحْمُدِ هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ ثَابِتُ لِلَّهِ وَهَلِ الْمُصَانِ بِهِ أَوْهُمَا إِحْتِمَالاَتُ اَفْيَدُهَا الْأَلْثَ اَفْيَدُهَا الْقَالِثُ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ الْكِتُلَ الْقَالِثُ الَّذِي الْمُعَلِ لَهُ اَى فِيْدِهِ مُحَمَّدٍ الْكِتُلَ الْقُرْانَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اَى فِيْدِ عِوجًا ـ اِخْتِلاَفًا وَتَنَاقُطًا وَالْجُمْلَةُ حَالًى مَنْ الْكِتَاب ـ
- ٢. قَيِّعاً مُسْتَقِيْماً حَالَّ ثَانِيةً مُوَكِّدَةً لِي لَيْ مُؤكِّدةً لِي لَيْ الْكَافِرِيْنَ بَأْسًا لِينْذِرَ يُخَوِّفَ بِالْكِتَابِ الْكَافِرِيْنَ بَأْسًا عَذَابًا شَدِيْدًا مِّنْ لَدُنْهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَذَابًا شَدِيْدًا مِّنْ لَدُنْهُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَيُنَا لَكُ مُؤمِنِيْنَ النَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ وَيُبَرِّشِرَ الْمُؤمِنِيْنَ النَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ وَيُبَرِّشِرَ الْمُؤمِنِيْنَ النَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا .
  - ٣. مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا . هُوَ الْجَنَّةُ .
- وَيُنْذِرُ مِنْ جُمْلَةِ الْكَافِرِيْنَ النَّذِيْنَ قَالُوا
   اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ـ

٥. مَا لَهُمْ بِهِ بِهِ لَهُ الْقُولِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لِإِبَائِهِمْ طَيِهِ مِنْ قَبْلِهِمْ الْقَائِلِيْنَ لَهُ كَبُرَتْ عَظُمَتْ كَلَيمةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْواهِهِمْ طَكَلِمةً تَمْيِيْنَ كَكَلِمةً تَمْيِيْنَ مُفَيِّرَةً لِلشَّمِيْدِ الْمُبْهَمِ وَالْمَخْصُوصُ مُفَيِّرَةً لِلشَّمِيْدِ الْمُبْهَمِ وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْدُونَ أَيْ مَقَالَتُهُمُ الْمَذْكُورَةُ إِنْ مَا لَكُولُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَقُولًا كَذِبًا .

#### অনুবাদ:

৫. তাদের কোনো জ্ঞান নেই এ বিষয়ে এই কথার এবং
তাদের পিতৃ পুরুষদেরও ছিল না যারা তাদের পূর্বে
অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তারাও সে কথার প্রবক্তা
ছিল। কি সাংঘাতিক মন্দ তাদের মুখ-নিঃস্ত বাক্য
ক্রিলে ক্রিলে ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল ইন্ট্রিল টিহা
রয়েছে। আর তা হলো তাদের উক্তি ন্ট্রিল ট্রিলি ট্রিলিট্রিল ট্রিলিট্রিল ট্রিলিট্রিল ট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রেলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রেলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্রিলিট্র

#### তাহকীক ও তারকীব

عوجًا : قَـُولُـهُ عِـوَجًا : قَـُولُـهُ عَـرَةً وَمَا إِسْمَارُ وَالْمَا مِعْ مِعْ وَمِعَالِمَ مِعْ وَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَـلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَـلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَـلَامُ اللهُ عَلَى الله

- ১. হয়তো এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলি اَزَلِيْ وَابَدِيْ তথা অনাদি ও অনন্ত বুঝানো উদ্দেশ্য । এ সুরতে বাক্যটি শান্দিক ও অর্থগত উভয়ভাবেই خَبَرِيَّة হবে । আর খবর দেওয়ার জন্য فَابِتْ উহ্য বের করে جُمْلَة الْمُحْبَّبَة وَهُ হবে । আর খবর দেওয়ার জন্য فَابِتْ উহ্য বের করে جُمْلَة الْمُحْبَّبَة وَهُ عَدِي عَالَمَ اللهِ عَدِي عَدِي عَدِي عَدِي اللهِ عَدَي اللهِ عَدِي اللهِ عَدَي اللهِ عَدِي اللهِ عَدَي اللهِ عَدِي اللهِ عَدَى اللهِ عَدِي اللهِ عَدَى اللهِ عَدَى
- ২. অথবা وَالثَّمَاءُ حَمْد উদ্দেশ্য হবে। আর গ্রন্থকার এটাকেই وَالثَّمَاءُ وَالثَّمَاءُ حَمْد इत्तर्रा वाकाि वि শব্দগতভাবে খবরিয়া এবং অর্থগতভাবে اِنْشَائِيَّةُ হবে। যেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اَخْمَدُ وَانْشِئُ حَمْدًا لِنَفْسِىْ لِعِجْز خَلْقِىْ مِنْ كُنْيه حَمْدِىْ
- ৩. অথবা উভয়িট উদ্দেশ্য হবে। এর দিকেই গ্রন্থকার اَوْ هُمَا वाता ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ إِنْشَاء صَعْد এবং اِنْشَاء تَقْدَى এবং اَنْشَاء تَقْدَى এবং اَنْشَاء উভয়ের মধ্যে হবে। আর এটা حَقْبْقَتْ এবং مَجَازُ একর হওয়ার ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু خَبْرُ -এর মধ্যে হাকীকত এবং اِنْشَاء এর মধ্যে হাকীকত এবং مَجَازُ হবে। আর উদ্দেশ্য হবে اُنْشَاء حَمْد করা।

فَوْلُهُ أَوْيُدُهُا النَّالِثُ : ব্যাখ্যাকার বলেন, উল্লিখিত তিনটি সুরতের মধ্যে তৃতীয় সুরতটিই উপকারী ও উত্তম। কেননা এই সুরতে إِخْبَارُ এবং أَخْبَارُ উভয়টি مَقْصُورُ بِالنَّاتِ উভয়টি اِخْبَارُ হয়ে থাকে, প্রথম দুই সুরতের বিপরীত। তাতে একটি مَقْصُورُ بِالنَّابِ এবং অপরটি بِاللَّاتُ عِرَة عَرَاتُهُ بِاللَّاتُ

यिष প্রশ্ন করা হয় যে, إِخْبَارُ بِالثَّنَاءِ وَالْشَاءُ ثَنَاءٌ ثَنَاءٌ وَالْشَاءُ ثَنَاءٌ وَالْشَاءُ ثَنَاءً প্রশংসাকারী হয়ে থাকে। عُدُ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ -এর পরে عَمْد কুদ্ধি করার দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে مُو َ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ -এর অর্থ বর্ণনা করা। আর أَلْحَمْدُ উহ্য মেনে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, الْحَمْدُ হলো মুবতাদা আর لِللهِ শব্দটি ثَابِتُ শব্দটি -এর সাথে الْحَمْدُ হয়ে খবর।

প্রস্ল : تَبَتَ -এর পরিবর্তে تَابِكُ [যা ইসমে ফায়েল] কে উহ্য নেওয়ার দ্বারা ফায়দা কিঃ

উত্তর : ثَـابِتُ جَمَّد অবা ফায়েল । এটা اِسْتِمْرَاْر তি বুঝায়, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য - هُدُوْث এবং تَـجَدُّدُ তথা সর্বদা আছে এবং সর্বদাই থাকবে । এটা ثَبَتَ এর বিপরীত । কেননা এটা وَائِـمِى -কে বুঝায়। -এর ব্যাখ্যা وَيْهُو দ্বারা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এখানে وَيْ لَ لَا مُ اللهِ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

- এই يَوْلُـهُ قَيِّمًا : এটা সিফাতের সীগাহ। এর দৃটি অর্থ রয়েছে। যথা

- ১. সরল সঠিক। यেমন- ذُلِكَ دِيْنَ الْقَيِّمَةِ अर्था९ এটাই সরল সঠিক পদ্ধতি।
- ২. সংশোধনকারী। অর্থাৎ এমন কিতাব যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় বিষয়কে সংশোধন করে থাকে। এ সুরতে مُفَيِّرُ শব্দটি مُفَيِّرٌ অর্থে হবে।

مُبْتَدَأً مُوَخَّرُ वर्ला مِنْ عِلْمٍ आत خَبَرْ مُقَدَّمٌ वर्ला لَهُمْ आत جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ वर्णा مَا لَهُمْ: قَوْلُهُ مَا لَهُمْ आत مَرْجِعْ व्या गाति वर्णा प्रितिक । आत مِرْجِعْ व्यातित مَرْجِعْ वर्णा प्रितिक । आत مِرْجِعْ यो فَاعِلْ مَاضِىٌ यभीत रात कात अधान्ति । صَمَّ عَادَ النَّسَاءُ ذَمْ اللهِ فِعْل مَاضِىٌ भक्षि كَبُرَتْ : قَوْلُـهُ : كَبُرَتْ مُقَالَتُهُمْ शां वाका रात किएक किएताह । كَلِمَةٌ वाका रात تَخْرُجُ कां تَمْبِينْز वाका रात كُلِمَةٌ - هَ عَالَتُهُمْ مَغْصُوصٌ بِاللَّزِمِّ राता الْمَذْكُورَةُ

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাহফের ফজিলত: হাদীস শরীফে এ সূরার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, এক সাহাবী এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, তার গৃহে একটি চতুষ্পদ জন্তু ছিল। সে ছুটাছুটি করতে লাগলো। সাহাবী লক্ষ্য করলেন, আকাশে তাঁর ঘরের উপরে একটি মেঘখণ্ড চাঁদোয়ার মতো ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। উক্ত সাহাবী প্রিয়নবী এর এক খেদমতে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এটি হলো সাকিনা, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কুরআন কারীম তেলাওয়াতের কারণে নাজিল হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এই সাহাবীর নাম ছিল হয়বত উবাইদ ইবনে হুজায়ের (রা.)।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অবশ্য তিরমিযীতে তিন আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ করবে, তার জন্যে তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে সম্পূর্ণ সূরাটি পাঠ করবে সে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করবে।

তাফসীরে ইবনে মারদূইয়াহ রয়েছে, জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পায়ের তলা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রদান করা হবে। যা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে এবং পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে।

হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমার দিন পাঠ করে তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাকেম (র.) আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্যে দু'জুমার মধ্যে নূরের আলো হবে।

বায়হাকীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ সেভাবে তেলাওয়াত করে, যেভাবে তা নাজিল হয়েছে তবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে।

বর্ণিত আছে, যে হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রত্যেক রাতে এই সূরা পাঠ করতেন।

ইবনে মারদূইয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে গৃহে এই সূরা কোনো রাতে পাঠ করা হয় তাতে সেই রাতে ইবলীস শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

মুসলিম, আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ হযরত আবৃদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ===== ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে রাখবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এই কথাটি সূরা কাহাফের শেষ দশটি আয়াত সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই সূরা সম্পর্কে প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, আমি কি সেই সূরা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো না, যা নাজিল হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন? তা হলো সূরা কাহাফ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে তাসবীহ দ্বারা, আর শেষ হয়েছে হামদ দ্বারা। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে হামদ দ্বারা।

দ্বিতীয়ত: সূরা বনী ইসরাঈলে একটি আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা প্রিয়নবী === -এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করেছে। একটি ব্রহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে, তৃতীয়টি জুলকারনাইন সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্নটির জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে প্রদান করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট প্রশ্ন দু'টির জবাব এ সূরায় স্থান প্রেয়েছে। যেহেতু কাফেরদের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী === -এর নবুয়ত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা, তাই এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী=== -এর নবুয়ত ও রেসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : আসহাবে কাহফের ঘটনা দ্বারা হাশর-নাশর তথা মানব জাতির পুনরুখানের কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্যে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর দুনিয়ার স্থায়িত্বীনতা এবং কিয়ামত ও আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রহ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ হয়েছে স্থায়িত্বীনতা এবং কিয়ামত ও আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রহ সম্পর্কে প্রশাদ হয়েছে ত্রিক এমনিভাবে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর এ সূরায় হয়রত মূসা (আ.) ও হয়রত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। য়াতে এ সত্য সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় য়ে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে য়ে ইলম দান করেছেন, তা অতি সামান্য। কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ে ইলম দিয়েছেন, অন্য লোককে সেই ইলম না দিয়ে অন্য ইলম দিয়েছেন। হয়রত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর এই ঘটনা এ কথারই প্রমাণ য়ে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অতি সামান্য ইলমই দান করেছেন। এ সূরার শেষাংশে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর কিয়ামত এবং আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনার মাধ্যমে সূরা শেষ করা হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে নবুয়তের শান, উচ্চ মর্তবা এবং সন্মান বর্ণিত হয়েছে এবং নবীর মুজেজার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহর ওলীগণের বেলায়েত, তাদের কারামত এবং ফকিরী ও দরবেশীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ সূরায় আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরা ক'জন সাহসী যুবক ছিলেন। যারা কুফরি, নাফরমানি এবং শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার নিমিত্তে পলায়ন করেছিলেন এবং একটি গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এ সম্পর্কে কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যার অর্থ হলো— 'তাদের কথা যারা কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে কোনো পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন।' এটিও ঈমানের একটি বড় শাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— আর্লাহ পাকের দিকে পলায়ন কর, দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এ কর্মসূচিরই একটি অংশ। যেভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রিয়নবী ত তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় আসহাবে কাহাফের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা ঈমানের হেফাজতের জন্য এবং কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পাপাচারের স্থান পরিত্যাগ করে, পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা একটি বিরাট ইবাদত। স্বয়ং হ্যরত রাসূলে কারীম ক্রি নবুয়ত লাভের পূর্বক্ষণে লোক সমাজ থেকে দূরে হেরা নামক গুহায় সাধনায় রত হতেন। এর তাৎপর্য হলো, আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃষ্টি থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার নৈকট্যধন্য হওয়ার চেষ্টা সর্বজন স্বীকৃত একটি পন্থা।

যেভাবে হযরত রাসূল কারীম ==== -এর মহাশূন্য পরিভ্রমণ তথা মেরাজের কথা সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এমনিভাবে সূরা কাহফে আসহাবে কাহফের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও সাধনায় রত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনার পর এই সূরা শেষ করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

শানে নুজুল: ইবনে জরীর ইকরিমার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নজর ইবনে হারেস এবং উকবা ইবনে আবী মুআইত নামক দু'ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করে এবং এই নির্দেশ দেয় যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ——এর অবস্থা মদীনার ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট বর্ণনা কর এবং ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তাদের নিকট জ্ঞানের যে ভাগার রয়েছে তা আমাদের নেই। আর তারা তার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দেয় তা আমাদেরকে অবগত কর। উভয় দৃত যথাসময়ে মদীনায় পৌছে ইহুদি ধর্মযাজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং প্রিয়নবী ——এর অবস্থা তাদের নিকট বর্ণনা করে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন

ইহুদি ধর্মযাজকরা বলে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। যদি তিনি সঠিক উত্তর দিয়ে দেন, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর যদি এই প্রশ্নগুলোর জবাব তিনি না দেন, তবে জেনে রাখ যে, তিনি সত্যবাদী নন। তিনটি প্রশ্ন হলো এই-

- ১. সেই যুবকগণ কারা ছিল, যারা অতীতকালে বিদায় নিয়েছেন এবং যাদের ঘটনা সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিশ্বয়কর, আর সেই ঘটনাগুলো কি?
- ২, সে ব্যক্তি কে? যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার ঘটনাবলি কি?
- ৩. রূহের তাৎপর্য কি?

লাগলো ৷

কুরাইশদের প্রেরিত ঐ দুই ব্যক্তি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং কুরাইশদেরকে তাদের ভ্রমণের ফলাফল জানিয়ে দিল। এরপর তারা হযরত রাসূলুল্লাহ = এর দরবারে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করলো। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল বলবো। হুজুর = তাদেরকে কথা দিলেন যে, আগামীকাল তিনি তাদের কথার জবাব দিবেন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। ফলে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে পনের দিন বিলম্ব হলো। এর মধ্যে হ্যরত জিবরাঈল (আ.)-ও আসেননি এবং আল্লাহ পাক

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা কাহাফ নিয়ে আগমন করলেন। এই সূরায় দৃটি প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আর রূহ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, প. ১৬৮, ৬৯]

কোনো ওহীও প্রেরণ করেননি। তখন প্রিয়নবী 🚃 অত্যন্ত অস্থির হলেন। এদিকে দুর্বৃত্ত কাফেররা বিরূপ মন্তব্য করতে

পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত : পরম করুণাময় আল্লাহ তা আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, সর্বাধিক প্রিয় নবী হযরত রাস্লে কারীম — এর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। মূলত সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাই তাঁর মহান দরবারে পেশ করি সকল প্রশংসা! পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা আলা বিশ্ববাসীকে এই মহান নিয়ামত দানে বাধিত করেছেন। পবিত্র কুরআন অদ্বিতীয়, মহান আসমানি গ্রন্থ, যার ভাষা প্রাঞ্জল, সরল, যার বর্ণনাধারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং সাবলীল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় কোনো বক্রতা নেই, এতে নেই কোনো জটিলতা। এর জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই মনে দাগ কাটে, তাকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যখনই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার কথা আসে তখনই তার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার হামদ বা প্রশংসার কথা উল্লিখিত হয়। যেমন বলা হয় সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদূলিল্লাহ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই অল্লাহ ওয়াল হামদূলিল্লাহ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এই সূরার শুরুতে বিল আল্লাহ তা'আলার হামদের কথা ইরশাদ হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণার কথা হবে প্রথমে, এরপর ঘোষণা করা হবে তার হামদ বা প্রশংসার কথা। এতদ্বাতীত এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মেরাজ হলো প্রিয়নবী —এর সর্বপ্রথম উচ্চ মর্তবার কথা। আর তাঁর নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করা হলো তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করা। এই পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে মেরাজের মাধ্যমে প্রিয়নবী উপরের দিকে গমন করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী উপর থেকে নিচের দিকে গমন করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী উপর থেকে নিচের দিকে এসেছে। এই কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো যারা পথন্রষ্ট এবং আদর্শচ্যত, তাদেরকে সতর্ক করা এবং যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা। –িতাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ৭৩-৭৪]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা আলাই দয়া করে স্বীয় বান্দাদেরকে পবিত্র কুরআনের নিয়ামত দান করেছেন। আর এজন্য কুরআনের নিয়ামতের উল্লেখ করে তার প্রশংসার শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানবজাতি আল্লাহ পাকের এই মহান নিয়ামতের জন্য তাঁর দরবারে শুকরগুজার হয়। এই শিক্ষার প্রতি আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৬৯]

শব্দের অর্থ হলো কানো প্রকার বক্রতা এবং এক দিকে ঝুঁকে পড়া। কুরআন পাক শান্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র। অলংকার শান্ত্রের দিক দিয়েও এর কোনো জায়গায় এতটুকু ক্রেটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে না এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয়। وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عَرْجًا وَلَيْكَا কাক্যে যে অর্থটি ঋণাত্মক আকারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই وَيَّبَعًا শব্দের মধ্যে ধনাত্মক আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেননা وَبَّبِعًا -এর অর্থ হচ্ছে কিন্টা ا

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিষয় চতুষ্টয় : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যথা–

- ১. আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্র কুরআনের বড়ত্ব ও মহত্ব।
- ২. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- ৩. কুরআনের ধারক বাহকের জিম্মাদারী কতটুকুঃ
- ৪. আল্লাহ তা আলা এ সমগ্র সৃষ্টিজীবকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং এর শেষ পরিণতি কি ঘটবে?

উপরিউক্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ: সকল প্রশংসা সেই পবিত্র সন্তার জন্য যিনি স্বীয় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত বান্দা হযরত মুহামদ ——এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ যেই সন্তা মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করছেন, তিনি সকল সৌন্দর্যের অধিকারী, সর্বপ্রকার স্তুতি গানের উপযুক্ত, সর্বোত্তম শুকর ও কৃতজ্ঞতার আধার। আর সমস্ত ক্রেটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও দূর্বলতা হতে চিরমুক্ত। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর এই কিতাবে সামান্যতম বক্রতারও স্থান দেননি। শান্দিকভাবেও নয় যে, তা কাসাহাত ও বালাগাতের পরিপন্থি হবে এবং অর্থগতভাবেও নয় যে, তার কোনো বিধান ও নির্দেশ প্রজ্ঞার খেলাফ হবে। আর কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো— কাফেরদেরকে কঠিন শান্তির ভীতি প্রদর্শন করা ও সৎকর্মশীল পুণ্যবান মু'মিনগণকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আগাম সুসংবাদ পরিবেশন করা। বিশেষ করে সে সকল কাফের সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করতে সদা তৎপর। আল্লাহ তা'আলার সন্তান রয়েছে, এ আকীদায় বিশ্বাসী কাফেরদেরকে সাধারণ কাফের থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আরবের সাধারণ জনগণ, ইহুদি ও খ্রিন্টান সকলেই লিপ্ত ছিল। অথচ এর সপক্ষে না তাদের কাছে কোনো ন্যনতম প্রমাণ ছিল, না তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট। আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মুখ থেকে খুবই ভয়ানক মন্দ কথা নির্গত হয়, যা কোনো সামান্যতম বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও বলতে পারে না। —[জামালাইন, খ. ৪, পূ. ২৪-২৫]

আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত : আয়াতে বর্ণিত عَبْدِهُ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, عَبْدِيَّتُ তথা দাসত্ত্বের সমপর্যায়ের কোনো উচ্চ স্থান নেই। আর এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, রাসূল ক্রে এর সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আয়াতে বর্ণিত لِبُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর মারেফত থেকে বঞ্চিত থাকাও এক ধরনের কঠিন শান্তি। কাজেই সাধককে মারেফত বঞ্চিত হওয়া থেকে ভয় করা উচিত।

আয়াতে বৰ্ণিত وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ चाता সে সকল আমল উদ্দেশ্য यात चाता उर्प्राख आलार তা'আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কারো কারো নিকট আল্লাহর প্রেমে ডুবে থাকার ফলে স্বীয় প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা থেকে নারাজি উদ্দেশ্য । আয়াতে বর্ণিত اَذَّ لَهُمْ ٱجْرً -এর মধ্যস্থ اَجْر দারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা আলাকে সরাসরি বাস্তব চোখে অবলোকন

করা ।

#### অনুবাদ :

- ٦. فَلَعَلُّكَ بَاخِعُ مُهْلِكُ نَّفْسَكَ عَلْيَ اتَارِهِمْ بَعْدَهُمْ أَيْ بَعْدَ تَوَلِّيْهِمْ عَنْكَ إِنْ لُّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيْثِ الْقُرْانِ اسَفًا . غَيْظًا وَحُزْنًا مِنْكَ لِحِرْصِكَ عَلَى إِيْمَانِهِمْ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ.
- ٧. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَيَوان وَالنَّبَاتِ وَالشَّجِر وَالْاَنْهَار وَغَيْرِ ذٰلِكَ زَيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ لِنَخْتَبِرَ النَّاسَ نَاظِرِيْنَ إِلَى ذٰلِكَ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا . فِيْهِ أَيْ أَزْهَدُ لَهُ .
- ে وإنَّا لَجْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيَّدًا ٨٠. وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيَّدًا فُتَاتًا جُرُزًا . يَابِسًا لَا يَنْبُتُ.

- ৬. সম্বত আপনি আত্মবিনাশী হালাক ও ধ্বংস হয়ে পড়বেন, তাদের পিছনে ঘুরে অর্থাৎ তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর [তারা এই বাণী] আল কুরআন বিশ্বাস না করলে দুঃখে মন্তাপে রাগে ও চিন্তায় তাদের ঈমান আনয়নের প্রতি আপনার লোভ থাকার কারণে। مَنْعَوْل لَهُ শব্দটি مَنْعُول لَهُ शिकात মানসূব হয়েছে।
- ৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা ইত্যাদি আমি সেগুলোকে করেছি শোভা জমিনের জন্য, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, অর্থাৎ মানুষকে এ ব্যাপারে এ সকল কন্তুর প্রতি লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে দুনিয়াবিমুখতা প্রদর্শন করে।
  - উদ্ভিদ্শূন্য ময়দানে পরিণত করব। এমন ভঙ্ক ভূমিতে পরিণত করব যাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না।

### তারকীৰ ও তাহকীক

-هـ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله সান্ত্রনা প্রদান করা যে, আপনি তাদের ঈমান গ্রহণ না করার ফলে এত চিন্তিত ও পেরেশান হবেন না, যা আপনাকে বিনাশ সাধন করবে। তবে কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণে নফসকে চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা যাবে না। কেননা সেটাতো ঈমানের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। এটা থেকে কিভাবে বারণ করা যাবে? কেননা কুফরের উপর সন্তুষ্টি থাকাও তো কুফরেরই নামান্তর। वंहें वेहें : बोहें : बोहें - बत जाकतीत रसिह । आत بَعْدَ تَوَلِّيهُمْ वेहें जाकतीत रसिह । बेत जिल्ला হলো– আপনি কাফেরদের ঈমান না আনার কারণে এত চিন্তিত হবেন না যে, নিজেই নিজেকে বিনাশ করে দিবেন। এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আপনাকে : لَــُهُـلُ এবং يَشْفَاقُ এবং يَرْجُنُيُ اللَّهُ يَرَجُّيُ এবং এ পরিমাণ চিন্তিত হওয়া থেকে বারণ করার জন্য।

- ैं, ' শব্দটি ُ اَدُرُ -এর বহুবচন, অর্থাৎ তাদের পিছনে তথা তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করবেন না।
- টা جَزَاءُ এর দুটি তারকীব হতে পারে– ১. إِنْ لِّمْ يُؤْمِنُوْ . হলো শর্ত আর পূর্বের উপর নির্ভর করে وَ فَلاَ تُمُّلكُ نَفْسَكَ अंशर عَالِمُ اللهِ عَلَيْكَ عَالِمُ اللهِ عَلَيْكَ عَالَمُ اللهِ عَلَيْكَ عَالَمُ الله
- جَزَاءُ مُقَدَّمُ राला فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ आत شَرْط مُوخَّرُ राला لَمْ يُوْمِنُوا . २ राय़रह اسكناً अथवा باختم अथवा مَفْعُول كَهُ - بَاختُم अथवा اسكناً

غُولُـهُ لِحِرْصِكَ : এটা ইল্লতের ইল্লত। অর্থাৎ আপনার এত বেশি পেরেশানি কেন? যেহেতু তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে আপনি অতিশয় আগ্রহী, তাই আপনি এত পেরেশান।

قُولُـهُ اَيُّهُمُ अात عَمَلًا आत عَمَلًا वात وَخُسَنُ वात के خَبَرُ वात कात وَخُسَنُ वात कात عَمَلًا عَمَلًا জুমলা হয়ে غَمَلًا -এর দ্বিতীয় মাফউলের স্থলাভিষিক।

عَلَى الْاَرْضِ राला अंश्वी এवং তাতে या किছू तरয়ছে । مَا عَلَى الْاَرْضِ राला مَرْجِعْ अत अत अत वत चाता छिएमण ا - عَلَيْ الْأَرْضَ عَمَلًا الله : قَلُولُــهُ اَزْهَــدَ لَــهُ - عَمَدًا الله : قَلُولُــهُ اَزْهَــدَ لَـهُ

َ اَسَفًا : قَوْلَهُ اَسَفًا : عَيْضًا وَ حُزْنًا শব্দের ব্যাখ্যায় اَسَفًا : قَوْلَهُ اَسَفًا وَ مُرْنًا শব্দের ব্যাখ্যায় اَسَفًا : قَوْلَهُ اَسَفًا وَ مُرْنًا শব্দির অর্থ নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য। কেননা اَسَفًا عَمْدَالُوهُ عَمْدُ الْعَمْدُ عَرَامُ عَمْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

و عَلَى الْاَرْضِ বাক্যিট : قَوْلُـهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ रायाह। قَوْلُـهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ مَا عَلَى الْاَرْضِ वात रायाह : قَوْلُـهُ ضَاطِرِيْنَ पाता देकिত कता रायाह (य, هُمُ शला إلى ذُلِكَ

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্র পরকালবিমুখদেরকে/গাফেলদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, এ পৃথিবী ও তাঁর নিয়ামতসমূহ গুটি কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কাজেই এতে অধিক আসন্জির সাথে নিপতিত হয়ে মহান রাব্বল আলামীনের প্রতি উদাসীন থাকা মোটেও সমীচীন নয়। আর عَلَى الْاَرْضُ হতে এটাই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও তার আরাম আয়েশ গুধুমাত্র গুটি কয়েকদিন তথা সামান্য সময়ের জন্য। —[মা'আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কাম্বলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৫৬৩]

ইবনে মারদ্ইয়াহ হযরত আব্দ্রাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী ক্রুরাইশের একটি দলের সঙ্গে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে কথা বলেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। এই দলে ছিল রবীয়ার দুই পুত্র ওতবা এবং শায়বা, আবৃ জেহেল ইবনে হিশাম, নজর ইবনে হারেস, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুন্তালিব ও আবুল বুখতারী প্রমুখ।

্রা কিন্তু তারা কোনো যুক্তি প্রমাণ মানতে রাজি হলো না। তখন প্রিয়নবী 🚃 ঐ মজলিস থেকে মনক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে গেলেন। 🎗 কুরাইশ সর্দারদের বিরোধিতা, তাদের আপত্তিকর মন্তব্য ও তার উপদেশ গ্রহণ না করা প্রিয়নবী 🚃 -এর জন্য ছিল অত্যন্ত ব্রিক্টদায়ক। তার পক্ষে এ কষ্ট যেন অসহনীয় ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বন্ধর খনি, এগুলো সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিল্কু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক বন্ধুও তো রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য কিরপে বলা যায়? এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বন্ধু বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও খারাপ সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোনো কিছুই খারাপ নয়। কেননা প্রত্যেক মন্দ বন্ধুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্ধু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বন্ধু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি চমৎকার বলেছেন—

نہیں ھے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخا نے میں

ত্র ত্রাক্ষাস্থর এ মর্মে যে, কে কাজ ভালো করে, কে উত্তম আদর্শ এহণ করে? আর কে মন্দ কাজ করে?

মুজাহিদ (র.) বলেন, مَا عَلَى الْاَرَضِ অর্থাৎ পৃথিবীতে যা আছে, এতে মানব দানব, বৃক্ষ তরুলতা, ফল-ফুল এক কথায় সৃষ্টি মাত্রই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা শুধু মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে :

কোনো কোনো তাফসীরকারদের মতে এ শব্দটি দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এবং নেককারদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারাই পৃথিবীর সৌন্দর্য।

ইবনে আবি হাতেম হাসান বসরী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটি দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা আলার ইবাদতে মশগুল থাকেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যদি এই শব্দটি দ্বারা পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে তা অযৌক্তিক হবে না। কেননা পৃথিবীর সৌন্দর্যে প্রতিটি বস্তুরই অংশ রয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা সেসব বস্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার দ্বারা কেনো কিছুকে সুসজ্জিত করা হয়। যেমন, সুন্দর মনোরম পরিবেশ, সুন্দর বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচা। –িতাফসীরে আদদুররুল মানসুর, খ. ৪, পৃ. ২৩৩]

তখন ইরশাদ করেছিলেন - أَحْسَنُ عَمَلًا وَ اَوْرَعَكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللّهِ وَاَسْرَعُكُمْ فِيْ طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ তখন ইরশাদ করেছিলেন । নবীজী

অর্থাৎ বৃদ্ধি যার ভালো, যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে হারাম বস্তুকে বর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে যে ছুটে চলে, তাকেই উত্তম আদর্শের অনুসারী বলা হয়েছে।

ইবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো যারা দুনিয়াত্যাগী হয়, তাদের আমলই উত্তম। : অর্থাৎ দুনিয়ার ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য যতই মনোরম এবং মনোহর হোক না কেন, এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। মানুষ যত সম্পদ, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করুক না কেন, কোনো কিছুই টিকে থাকবে না; বরং প্রত্যেককেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে এ পৃথিবী থেকে। যদি আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করা হয়, তথা পারলৌকিক সম্পদ অর্জন করা হয় তবে এতে দুনিয়ার সম্পদের সার্থকতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক অবশেষে একদিন পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য, বৃক্ষ তরুলতা এক কথায় সব কিছু ভেঙ্গে একাকার করে দেবেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে সমতল প্রান্তবের পরিণত করবেন। তখন পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য দূরীভূত হবে। এজন্যই পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

ত্রিভ্রিক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রিভ্রিক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রিভ্রিক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রেক করিছে

ত্রেক করিছে

ত্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রিভ্রেক করিছে

ত্রেক করিছে

হে রাসূল ্বাড় । আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য; আর আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। মূলত এ কারণেই যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা দুনিয়ার সম্পদের লোভে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করে না। এমনিভাবে কারো ভয়-ভীতি তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করতে পারে না। আসহাবে কাহাফের ঘটনাই এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

#### আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত :

الخ بَاخِكَ الخ : আয়াতের মাধ্যমে রাসূল عَوْلُهُ فَلَعَالَيَة بَاخِكَ الخ : আয়াতের মাধ্যমে রাসূল عند -এর সীমাহীন দয়া, অনুগ্রহ ও বিরোধীদেরকে স্বীয় মতালম্বী বানানোর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

चा সংকর্ম ব্যাপক, যাতে পৃথিবীর সকল বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও মহত্ত্বের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করার দর্পণ বানানোও অন্তর্ভুক্ত হয়। আর ইবনে আতা (র.) বলেন, সকল বিপদ আপদকে ভ্রুক্ষেপ না করাও حُسَن عَسَلُ বা সং কর্মের অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো কারো মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَمْلُ مُحَبَّثُ وَمَعْرِفَتُ আর তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবেদনও حُسَن عَسَلُ এর অন্তর্ভুক্ত।

—[কামালাইন, পারা ১৫, প. ৮৬০-৮৭]

- ৯. আপনি কি মনে করেন অর্থাৎ, ধারণা করেন যে, তহা ও রকীমের অধিবাসীরা স্বীয় ঘটনার দিক দিয়ে আমার সকল নিদর্শনাবলির মধ্যে বিষ্ময়কর কিছু। কাহাফ হলো পাহাড়ের গুহা। আর রকীম হলো ঐ ফলক যাতে আসহাবে কাহাফের নাম এবং তাদের বংশধারা লেখা ছিল। রাসূল 🚟 -এর কাছে তাদের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। عُجَبًا শব্দটি كَانَ -এর খবর। এবং তাদের পূর্বের বাক্যটি অর্থাৎ 🚣 حَالٌ হলো اَيَاتِناً এর মধ্যস্থ যমীর থেকে كَانُوْا অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শনাবলি ছাড়া কেবল সেই নিদর্শনটাই আমার কুদরতের মধ্যে আশ্চর্যের ছিল অথবা বিশ্বয়কর বিষয়সমূহের মধ্যে সেটিই অধিকতর اَعْجَبُهَا لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ . বিস্ময়কর ছিল। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়।
  - ১০. ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় निल। ﴿ وَتُنَيُّ नकि وَ فَتُى नकि وَتُنَيُّهُ । এর বহুবচন। অর্থ- পূর্ণাঙ্গ যুবক। তারা তাদের কাফের সম্প্রদায়ের কৃত অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে নিজেদের ঈমানের জন্য আশক্কাবোধ করে তখুন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার নিকট হতে অর্থাৎ তোমার পক্ষ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং <u>আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে</u> <u>পরিচালনার ব্যবস্থা কর।</u> হেদায়েতপূর্ণ বানিয়ে দাও।
  - ১১. অতঃপর আমি গুহার মাঝে তাদের কর্ণ কৃহরে কয়েক বছরের জন্য পর্দা আচ্ছাদন করে দিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রাখলাম।
  - ১২. পরে আমি তাদেরকে উঠালাম অর্থাৎ, জাগ্রত করলাম জানবার জন্য ইলমে মুশাহাদার ভিত্তিতে দুই দলের মাঝে কোন দল তাদের অবস্থানকাল নির্ণয় সম্পর্কে মতবিরোধকারী দু'দলের মধ্যে তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে اُحْصٰی শব্দটি ফে'লে মাযী مُسَفُوا তথা আয়ত্ত রাখা অর্থে أَسُبُطُ তার غَايَتْ अर्थ اَمَداً আর مُتَعَلَّقُ পরবর্তী শব্দের সাথে বা সীমা।

- . أمْ حَسِبت أَيْ أَظَنَنْتَ أَنَّ أَصْحُبَ الْكُهُ فِ الْغَارِ فِي الْجَبَلِ وَالرَّقِيم اللُّوج الْمَكْتُوبِ فِيْهِ أَسْمَاءُ هُمْ وَانْسَابُهُمْ وَقَدْ سُئِلَ ﷺ عَنْ قِصَّتِهِمْ كَانُوًّا فِي قِصَّتِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ الْبُتِنَا عَجَبًا . خَبَرُ كَانَ وَمَا قَبْلَهُ حَالُ آيُ كَانُوْا عَجَبًا دُوْنَ بَاقِى الْأَيَاتِ أَوْ
- ١. اُذْكُرْ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ جَمْعُ فَتَّى وَهُوَ الشَّابُّ الْكَامِلُ خَائِفِينَ عَلَى إِيْمَانِهِمْ مِنْ قَوْمِهِم الْكُفَّارِ فَقَالُوا رَبَّنَا الِّنَا مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ قَبْلِكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئُ أَصْلِعُ لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَدًا ـ هِدَايَةً ـ
- فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ أَى أَنَمُنَاهُمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا . مَعْدُوْدَةً .
- . ثُمُّ بِعَثْنَهُمْ أَيُ أَيْقَظْنَاهُمْ لِنَعْلُمَ عِلْمَ مُشَاهَدةٍ أَيُّ الْحِزْبَيْنَ الْفُرِيْ قَيْنِ المُخْتَلِفَيْن فِي مُدَّةِ لُبْثِهِمْ أَحْصَى فِعْلُ بِمَعْنَى ضَبَطَ لِمَا لَبِثُوا لِلَبْثِهِمْ مُتَعَلِّقُ بِمَا بَعْدَهُ آمَدًا . غَايَةً .

#### তাহকীক ও তারকীব

च्ये नातका । वर्षा وَسْتِفْهَامُ انْكَارِیْ कि اَمْ مُنْقَطِعَةُ अर्थ - اَمْ حَسِبْتَ : قَوْلُـهُ اَمْ حَسِبْتَ আপনার এই ধারণা পোষণ করা শোভন নয়।

ভূমলা হয়ে كَانُوْا مِنْ أَيَاتِنَا عَجَبًا مَا صَغْعُوْل بِم कं ति خَسِبْتَ কোলো হয়ে غَبِّبًا । الْكَهَفِ عَجَبًا مَا مَغْعُوْل بِم का مَغْعُول بِم का के وَالْكَهُف أَنَّوا مِنْ أَيَاتِنَا عَجَبًا -এর খবর হয়েছে। আর عَجَبًا भनि উহা أَيْدً -এর সিফত হয়ে أَصْحَابُ الْكَهَف का विक्रित हो। -এর খবর হয়েছে। আর عَجَبًا الْكَهَف हो। -এর ইসিম।

غَارُ अर्थ- وَعَارَ একবচন। এর বহুবচন হলো اَكُهُفَ. كُهُونَ अर्थ- গুহা, গর্ত। كَهْفَ এবং عَارَ এর মধ্যে পার্থক্য হলো عَارَ [গর্ত] সংকীর্ণ ও ছোট হয়ে থাকে। আর كَهْفَ (গুহা] বড় ও প্রশন্ত হয়ে থাকে।

ज्या निविष्ठ, निशिवक्षकृष्ठ, जिनकृष्ठ। وَيَبْم

সম্পর্কে মুফাসসিরগণের ছয় ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা-

- এটা সেই গ্রামের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিলেন।
- এটা সেই পাহাড়ের নাম যাতে সেই গুহা বিদ্যমান।
- ৩. আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম হলো رَنِيْم
- ৪. সেই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত খোলা মর্মদানের নাম হলো 🚑
- ৫. এটা ঐ ফলক যাতে আসহাবে কাহাফের সদস্যদের নাম লিখে গর্তের মুখে স্থাপন করা হয়েছিল।
- ৬. এটা সীসা নির্মিত সেই ফলক যাতে আসহাবে কাহফের নাম খোদাই করে শাহী ট্রেজারিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ইমাম বুখারী (র.) শেষোক্ত উক্তিটিকে তাঁর সহীহ বুখারীতে تَعْلَيْتُ উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এর সনদকে বুখারীর শর্তের উপর রয়েছে বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

ضَّرِ عَدْ بَابُ تَغْفِيْل अर्थ- পরিভদ্ধ করা । ঠিক করা । তৈরি করা । প্রস্তুত করা ।

थरक ثُلَاثِیْ مَزِیْد वत नरा। कनना إِسْمُ تَفَضِیْل , वत ररु'ल भाषीत नीगार, اِسْمُ تَفَضِیْل - वत नरा। कनना ثُلَاثِیْ مَزِیْد विक नरा। وَاسْمُ تَفَضَیْل - वत नरा। وَاسْمُ تَفَضَیْل

এর যমীরের أَحْصُى अत्र । আর وَحُصُلَ जूमना হয়ে খবর। আর وَحُصُلَ -এর যমীরের أَحْصُلُ أَنَّ وَاحِدٍ مِنَ الْحِزْبَيْنِ হলো كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحِزْبَيْنِ হলো مُرْجَعُ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অনন্ত অসীম কুদরত-হেকমতের যেসব বিশ্বয়কর নিদর্শন আকাশে পাতালে ছড়িয়ে আছে তার তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনা আদৌ এমন বিশ্বয়কর কিছু নয়। যিনি কোনো স্তঙ্গ ব্যতীত নীলাভ আকাশকে চাঁদোয়ার মতো করে রেখেছেন, যিনি সমগ্র

বিশ্বের সৃষ্টিকে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার নির্দেশে এবং মর্জিতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-ভারা সদা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমভার নিকট আসহাবে কাহাফের ঘটনা এমন আর কি আশ্চর্যজনক হতে পারে! যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম — -কে হিজরতের রাতে অগণিত কাফেরদের সমুখ দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়ে গেলেন, আর তারা কিছুই দেখলো না, যিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর নামক গুহায় প্রিয়নবী — ও তার একমাত্র সাথী হযরত আবৃ বকর (রা.)-কে দৃশমনের কবল থেকে নিরাপদে রাখলেন, তার অনুসন্ধানকারী শক্রদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করলেন, যিনি নিরস্ত্র প্রায় তিনশত তের জন মুসলমানকে বদরের রণাঙ্গনে বিজয়ী করলেন এবং সহস্র অশ্বারোহী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করে দিলেন, ইতিপূর্বে যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় ফেরাউনকে এবং হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর মোকাবিলায় নমরুদকে ধ্বংস করলেন, তাঁর অনন্ত অসীম কুদরতের তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনাকে খুব একটা বিশ্বয়কর বলা যায় না। কিছু যেহেতু ইহুদিরা এ সম্পর্কে প্রিয়নবী — -কে প্রশ্ন করেছেন তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী — -এর নবুয়ত ও রেসালাতের বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রিয়নবী — -এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রমাণ এবং কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার সুস্পষ্ট দলিল। আসহাবে কাহাফের ঘটনা কিয়ামতের দলিল এই মর্মে যে, আল্লাহ তা আলা যখন শত শত বছর ধরে মৃত রাখার পর তাদেরকে জাগ্রত করতে পারেন তখন হাজার হাজার বছর ধরে মৃত অবস্থায় থাকার পর জীবিতও করতে পারেন। কেননা প্রবাদ বাক্য হলো– "নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই।"

আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম : الْكُونَا সেই প্রশন্ত গর্তকে বলা হয় যা পাহাড়ের ভিতরে থাকে। আর শব্দিটির অর্থ লিপিবদ্ধ বস্তু। যেহেতু লোকেরা আসহাবে কাহাফের নাম ও তাদের ঘটনা একটি ফলকের উপর লিপিবদ্ধ করে তা এই গর্তের মুখে রেখে দিয়েছিল, তাই তাদেরকে আসহাবে কাহাফ ও 'আসহাবে রকীম' বলা হয়। আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দলের দৃটি খেতাব। গর্তের অধিবাসী হওয়ার কারণে আসহাবে কাহাফ বলা হয়। আর যেহেতু একটি ফলকে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল এজন্যে তাদেরকে আসহাবে রকীম বলা হয়।

— (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪. পৃ. ৩৮৮। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, رَفِيْ সেই উপত্যকার নাম, যেখানে আসহাবে কাহাফ ছিল। আর কা'বে আহবার বলেছেন, رَفِيْ সেই শহরের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন رُفِيْ পাহাড়ের নাম যাতে আসহাবে কাহাফ এর গর্ত ছিল। এসব অভিমত যাদের, তারা এ মতও পোষণ করেন যে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দল ছিল, ভিন্ন ভিন্ন কিছু ছিল না। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন দ্বিটি দল।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুন্যির, তাবারানী, ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে মারদূইয়াহ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ্র্ আসহাবে রকীম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, এরা তিন ব্যক্তিছিল, যারা একটি গর্তে প্রবেশ করেছিল।

ইমাম আহমদ ও ইবনুল মুনযির হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বকালের তিন ব্যক্তি উপজীবিকার সন্ধানে বের হয়েছিল। পথে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় তারা একটি গর্তে আশ্রয় নেয়। গর্তের ভিতর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট পাথরখণ্ড গর্তের মুখে এসে পড়লো। ফলে গর্তের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। এক ব্যক্তি বলল, আমাদের যে কেউ জীবনে কোনো নেক কাজ করে থাকে সেই নেক কাজটির কথা মনে করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা উচিত। হয়তো আল্লাহ তা আলা এর বরকতে আমাদের উপর রহমত নাজিল করবেন। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি একদিন কিছু লোককে কাজের জন্য রেখছিলাম। তন্মধ্যে একটি লোক দ্বিপ্রহরে আমার কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য আসলো। কেননা সে অর্ধেক দিনে এত কাজ করেছে যে অন্যরা তা সারাদিনে করেছে। আমি তাকে অন্যদের সমান পারিশ্রমিক দান করি। অন্য শ্রমিকদের একজন এ কারণে রাগান্বিত হলো এবং তার পারিশ্রমিক দার তাকরি বিকেট রেখে চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিক ঘরে সংরক্ষণ করলাম। কিছুদিন পর তার ঐ পারিশ্রমিক দারা একটি বকরির বাচ্চা ক্রয় করলাম। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা আলার হুকুমে ঐ বকরির বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুদীর্ঘ সময় পর সেই শ্রমিক আমার নিকট ফিরে আসলো। সে বর্তমানে বৃদ্ধ হয়ে গেছে

এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমি তাকে চিনতেও পারিনি। সে বলল, আপনার নিকট আমার কিছু হক রয়েছে। এরপর সে তার হকের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন আমি তাকে চিনতে পারলাম। পরে আমি তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ বকরির পাল তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তা শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে আমাদের জন্যে এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন সঙ্গে একটু ফাঁক হলো, বাইরের আলো আসতে লাগলো।

দিতীয় ব্যক্তি বললেন, আমার কাছে সম্পদ ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেতে লাগলো। একজন অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোক আমার কাছে আসলো এবং সাহায্যপ্রার্থী হলো। আমি বললাম, আমি ভোমার বিনিময় দিতে পারি, শুধু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই। সে তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং প্রত্যাবর্তন করলো। তিনবারই এমন হলো। অবশেষে এ সম্পর্কে সে তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করলো। সে বললো, তোমার দুর্দশা এবং অভুক্ত সন্তান সন্তুতির প্রয়োজনের আয়োজনে তুমি রাজী হতে পার। তাই স্ত্রী লোকটি আমার কাছে আসলো। কিন্তু সে অত্যন্ত ভীত সন্তুস্ত ছিল এবং তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ কম্পমান ছিল। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে আমি ভীত সন্তুস্ত। আমি বললাম, এত কষ্টে থেকেও তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভর কর আর আমি এমন স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি না। তখন আমি অসং কাজ থেকে তওবা করলাম এবং ঐ অবস্থায় তার চাহিদা মোতাবেক সম্পদ দ্বারা সাহায্য করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ঐ নিঃস্ব স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করে থাকি, তবে আজ তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও এবং এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন পাথরটি এতখানি সরে গেল যে তারা এক অন্যকে চিনতে পারলো। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমার কাছে কয়েকটি বকরি ছিল্। আমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে আহার করিয়ে বকরি নিয়ে জঙ্গলেচ চলে যেতাম। একদিন বকরিগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোকে একত্র করতে বিলম্ব হয়ে গেল। অনেক রাতে আমি বাড়ি ফিরলাম এবং দুধের পাত্র হাতে নিয়ে পিতামাতাকে পান করাবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় দপ্তায়মান রইলাম। ভোরে যখন তাঁরা জাগ্রত হলেন, তখন আমি তাদেরকে দুধ পান করালাম।

হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজটি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও ও বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন আল্লাহ তা আলা দয়া করে পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং আমরা সকলে বেরিয়ে আসলাম। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আসহাবে রকীম বাক্যটি এদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

—িতাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৭৩-৭৪, দুররে মানসূর, খ. ৪, পৃ. ২৩৪, মা'আরিফুল কুরআনম আল্লামা ইন্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৯। আসহাবে কাহাফের ঘটনা : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, দাকয়ানূস নামক এক ব্যক্তিরোমের সম্রাট ছিল। লোকটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং বড় জালেম। সে শুধু গোঁড়া পৌত্তলিক ও মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়, বরং সে জনসাধারণকে বল প্রয়োগ করে মূর্তি পূজার জন্যে বাধ্যও করতো। তাই অনেকেই তার ভয়ে অথবা অর্থ-সম্পদের লোভে মূর্তিপূজা করতো। যার সম্পর্কে সে জানতে পারতো যে, সে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে হাজির করে বলা হতো, হয় মূর্তিদের সম্মুখে মাথা নত কর, অথবা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও। এভাবে যারা মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করতো তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হতো। সমগ্র সাম্রাজ্যে তখন সে তাওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে জুলুম অত্যাচারের স্থীম রোলার চালাচ্ছিল। ঐ দেশেরই কয়েকজন যুবক যারা রাজ পরিবারের লোক ছিল, তারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, তাওহীদের উপর কায়েম ছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সঠিক অনুসারী ছিল। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের লোক ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে তুলে নেওয়ার পর তারা জাগ্রত হয়েছেন। —[তাফসীরে রহুল মা আনী, খ. ৫, পৃ. ২২১]

ইমাম তাবারী (র.) বর্ণনা করেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তারা হযরত ঈসা (আ.) -এর পরে এসেছেন। আর তাদের ঘটনা ঘটেছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.)-ও লিখেছেন এ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের। যাহোক, কয়েকজন সত্যপস্থি যুবক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে, আমরা রাজা দাকয়ানুসের জন্যে আল্লাহ তা আলাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না এবং তাওহীদকে বাদ দিয়ে মূর্তিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি না। রাজা দাকয়ানুস তাদেরকে তার দরবারে হাজির করল এবং বলল, তোমরা যদি মূর্তি পূজা করতে প্রস্তুত না হও এবং আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসী থাক তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। কিন্তু তারা তাওহীদের বিশ্বাসে সুদৃঢ় ছিল। তাই রাজা দাকয়ানুসের মুখের

উপর বলে দিল, তোমার যা ইচ্ছা কর, আমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেছি। যিনি আসমান জমিনের মালিক, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, যুবকদের একথা শ্রবণ করে সকলেই বিশ্বিত হলো। সে তাদের পরিধেয় মূল্যবান বস্ত্র এবং স্বর্ণরৌপ্যের যে অলংকার তাদের সাথে ছিল তা খুলে নিল এবং বললো, তোমাদের জন্যে যে শান্তি অপেক্ষা করছে তা অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু তোমরা বিষয়টি আরো ভেবে চিন্তে দেখ, তাই তোমাদেরকে আরো কিছু দিনের জন্যে অবকাশ দেওয়া হলো। নওজোয়ানরা তখন পরস্পর পরামর্শ করল যে, কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে রয়েছে, রাজার নিষ্ঠুর অত্যাচারের সম্মুখে আমরা টিকতে পারবো কিনা, তা জানি না। তাই আপাতত কোনো পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করা সমীচীন মনে করি। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে আমাদেরকে রক্ষা কর এবং আমাদের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক দান কর। তখন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে অনেক সম্পদ নিয়ে নিল। তন্মধ্যে কিছুটা আল্লাহর রাহে খয়রাত করলো এবং অবশিষ্ট সম্পদ সঙ্গে নিয়ে গর্তের দিকে রওয়ানা হলো। পথে একজন কৃষক এবং তার কুকুরটিও সাথে সাথে চলতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করার পরও তাদেরকে বিদায় করা সম্ভব হলো না। আল্লাহ তা আলা সেই কুকুরটিকেও বাকশক্তি দান করলেন। সে বলল, তোমরা আমাকে ভয় করো না, আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে আপন জানি, আমি তোমাদের নিরাপত্তা এবং প্রহরার দায়িত্ব পালন করবো। যখন তারা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলো, তখন কৃষক লোকটি বলল, আমি এ পাহাড়ের একটি গর্ত সম্পর্কে অবগত, সেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। তখন তারা একমত হয়ে পাহাড়ের গর্তের দিক রওয়ানা হলো। গর্তে পৌছে তারা নামাজ, তাসবীহ, তাহলীলে মশগুল হলো এবং তাদের মধ্যে তালমীখা নামক ব্যক্তির নিকট সকলে নিজ নিজ টাকা-পয়সা জমা দিল। সে রাত্রিকালে গোপনে নিজের বেশ পরিবর্তন করে শহরে গমন করতো এবং তাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসতো। শহরের খবরও সে তাদেরকে সরবরাহ করতো।

দাকয়ানুস সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ সাতজন যুবকের অনুসন্ধানের আদেশ দিল। তালমীখা যখন জানতে পারলো যে সরকারের তরফ থেকে তাদের খোঁজ করা হচ্ছে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের ঠিকানা বলার জন্যে তখন সে সামান্য খাবার সংগ্রহ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাথীদের নিকট আসলো এবং অবস্থা বর্ণনা করলো যে সেই নিষ্ঠ্র জালেম পুনরায় শহরে এসেছে এবং আমাদের খোঁজ করছে। এ খবর শ্রবণ করে সকলে সেজদারত হলো এবং আল্লাহ তা আলার নিকট ক্রন্দনরত হয়ে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জালেম থেকে রক্ষা কর! তাদের সকলের চক্ষ্ব থেকে অশ্রু ঝরেছিল। তারা দোয়া শেষ করে পরস্পর আলাপ করছিল এবং একে অন্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। তখন আল্লাহ তা আলা হঠাৎ তাদেরকে নিদ্রত করে দিলেন এবং কুকুরটি গর্তের মুখে পড়ে রইলো।

এদিকে দাকয়ানুস তাদের খোঁজ করে কোথাও পেল না। শহরের গণ্যমান্য লোকদের সে বলল, এই যুবকদেরকে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তারা যদি মত পরিবর্তন করতো এবং আমার উপাস্যদের পূজা করতো, তবে আমি তাদের মাফ করে দিতাম। শহরের সর্দাররা বলল, আপনি তো তাদের প্রতি অনেক দয়া করেছেন, তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন; কিন্তু তারা তো নিজেদের মত পরিবর্তন করল না, তারা অবাধ্যই রয়ে গেল। তখন রাজা দাকয়ানুস অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং ঐ যুবকদের পিতাদের হাজির করার আদেশ জারি করলো। তারা বলল, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে এই যুবকরা আপনার অবাধ্য হয়েছে এবং কোথাও আত্মগোপন করেছে, যে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমরাতো আপনার অবাধ্য নই, দয়া করে আমাদেরকে হত্যা করবেন না। তখন দাকয়ানুস তাদের পিতাদের ছেড়ে দিল এবং যুবকদের অনুসন্ধানে বের হলো। দাকয়ানুস এই তথ্য সম্পর্কে অবগত হলো যে তারা পাহাড়ের কোনো গর্তে আত্মগোপন করেছে। তাই পরদিন নিজের সৈন্যদল নিয়ে তাদের সন্ধানে বের হলো এবং সেই গর্তের কাছে পৌছে গেল, যেখানে তারা আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু সেখানে দাকয়ানুস এবং তার সঙ্গীদের মনে এমন ভয়ের সঞ্চার হলো যে, কেউ এ গর্তে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। এভাবে আল্লাহ তা আলা তার নেক বান্দাদেরকে নিষ্ঠুর জালেম দাকয়ানুসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর এভাবেই আল্লাহ তা আলা হিজরতের রাতে প্রিয়নবী তার একমাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রা.)-কে আবু জেহল ও অন্যান্য মুশরিকদের জুলুম থেকে রক্ষা করেছিলে। কেননা দুশমনরা গারে সন্তরের কাছে এসেছিল। এতদসত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী তার হ্বরত আবু বকর (রা.)-কে দেখতে পায়নি।

যা হোক দাকয়ানুস যখন তাদের সন্ধান পেল না তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তার অন্তরে এই ইচ্ছা হলো যে, গর্তের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে করে তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গর্তের ভিতরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর এ গর্তই তাদের কবরে পরিণত হয়।

দাকয়ানুসের ধারণা ছিল তারা গর্তের ভিতর জাগ্রত আছে আর তাদের গর্তের দ্বার বন্ধ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা অবগত আছে। কিছু সে জানতো না যে তারা নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের কুকুরটিও দুয়ারে পড়ে ছিল। দাকয়ানুসের সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি ছিল যারা তাদের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুসলমান। তাদের একজনের নাম ছিল বেদরস। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল রোনাস। তারা দুটি ফলকের মধ্যে এই নওজোয়ানদের নাম এবং বংশ পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখে তামার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে ঐ গর্তে রেখে দেয়। হয়তো আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে কখনও এই নওজোয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো মু'মিন সম্প্রদায়কে অবগত করবেন।

হাফেজ আসকালানী (র.) লিখেছেন, যখন অনেক অনুসন্ধানের পরও আসহাবে কাহফের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন রাজা দাকয়ানুস নিজেই এই আদেশ দিয়েছে যে এদের নাম লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হোক। –ফিতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৩৬৬/

যাহোক সাতজন যুবক যে গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন, সেখানে একাধারে তিনশত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রইলেন। এই সময়ের মাঝে দাকয়ানুসের মুত্যু হলো। তার জুলুমের রাজত্ব শেষ হলো। আর একের পর এক রাজা হলো। কিন্তু আসহাবে কাহফ তিনশত নয় বছর যাবত গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করলেন। যখন তাদের জাগ্রত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সে দেশে এমন একজন বাদশাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, যিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, যিনি ইবাদতগুজার, পরহেজগার এবং সুবিচারক ছিলেন। যিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই আসহাবে কাহাফ জাগ্রত হলেন। এই রাজা অত্যন্ত নেককার ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বেদরোস। ৫৮ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। সে যুগে কিয়ামত সম্পর্কে অনেক মতভেদ দেখা দেয়। অনেকে কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে এবং তারা বলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন হবে না। আর কোনো কোনো লোক বলে, কিয়ামত অবশ্যই হবে, তবে আধ্যাত্মিকভাবে হবে, শারীরিকভাবে নয়। রহগুলো একত্র হবে, দেহগুলো নয়। কেননা মৃত্যুর পর দেহগুলোকে মাটি খেয়ে ফেলে, শুধু রহ বাকি থাকে। আর কেউ কেউ বলতো, আত্মা এবং দেহ উভয়েরই হাশর হবে।

যেহেতু তখনকার বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত নেককার ঈমানদার, তাই কিয়ামত সম্পর্কে মানুষের এই মতভেদ তাঁর জন্য বড় কষ্টদায়ক হয়। তিনি মানুষকে এ সম্পর্কে উপদেশ দেন। কিন্তু লোকেরা তা মানতে চায় না।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে বেদরুস নিজের ঘরে প্রবেশ করে দুয়ার বন্ধ করে দিলেন এবং রাত দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্রন্দন করে এই দোয়া করতে লাগলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি মানুষের মতভেদ সম্পর্কে অবগত রয়েছো, তুমি গায়েব থেকে এমন কিছু নিদর্শন প্রেরণ কর, যার দ্বারা সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং বাতিলের বাতুলতা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছেন। ঐ শহরের আলিয়াস নামক এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি ইলহাম করলেন যে, বেদযুস নামক গর্তের উপর যে ইমারত নির্মিত হয়েছে তা ভেঙ্গে তাকে তার বকরি রাখার স্থান করবে। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রমিকরা ঐ ইমারতটি ভাঙ্গতে শুরু করলো। যখন গর্তের মুখের পাথরটি ভেঙ্গে দিল তখন আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফকে জাগ্রত করলেন। তাদের ধারণা হলো তাঁরা কিছুক্ষণ নিদ্রিত হওয়ার পর জাগ্রত হয়েছেন। একদিন বা অর্ধেক দিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। অথচ তিনশত নয় বৎসরের এই সুদীর্ঘ সময় এরই মধ্যে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। এ সময়ে জালেম নিষ্ঠুর দাকয়ানুস পূর্বেই বিদায় নিয়েছে। তারা জাগ্রত হয়ে নামাজ আরম্ভ করলেন। নামাজের পর তারা ক্ষুধা অনুভব করে তামলীখাকে বললেন, শহরে যাও, আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আন। জালেম দাকয়ানুস এবং শহরবাসীদের অবস্থাও জানার চেষ্টা কর। তামলীখা বললেন, গতকাল শহরে তোমাদের খোঁজ করা হয়েছে। জালেম রাজার ইচ্ছা হলো, তোমাদেরকে পাকড়াও করে মূর্তির সম্মুখে সেজদা করতে বাধ্য করবে, যদি তোমরা তাতে প্রস্তুত না হও তবে তোমাদেরকে হত্যা করবে। তাদের মধ্যে মেকলেমিসা নামক ব্যক্তি বললেন, ভ্রাতৃবৃদ্। তোমরা জান, একদিন অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হাজির হতে হবে, অতএব আল্লাহর এ দুশমনের কথায় তোমরা কুফর ও শিরক করো না। এরপর তামলীখাকে বললেন, তুমি শহরে যাও এবং জানার চেষ্টা কর দাকয়ানুস আমাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খুব সতর্ক হয়ে যাবে আর অতি সত্ত্বর আমাদের নিকট ফিরে আসবে। কেননা, আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত।

তামলীখা তার পোশাক পরিবর্তন করলেন। শ্রমিকদের ন্যায় ময়লা কাপড় পরিধান করলেন। দাকয়ানুসের যুগের কিছু মুদ্রা সংগ্রহ করে শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। যেহেতু মনে দাকয়ানুসের ভয় অত্যন্ত বেশি ছিল সেজন্য অত্যন্ত ভীত সন্ত্রন্ত হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং ধীর গতিতে অগ্রসর হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, শহরের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ঈমানদার লোকও দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি আশ্চর্যান্থিত হলেন এবং চিন্তা করলেন যে, হয়তো এটি তারসুস শহর নয়। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন এই শহরটির কি নাম? সে বলল, তারসুস। যাহোক তিনি রুটিওয়ালার দোকানে পৌছে দাকয়ানুসের যুগের মুদা দোকানদারকে দিলেন এবং বললেন, এর বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দাও। দোকানদার ঐ মুদা দেখে বিস্মিত। হলো এবং অন্য দোকানদারকে দেখিয়ে বলল, এটি তো দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা! পরে দোকানদার বললো, মনে হয় এ লোক মাটির নিচে রক্ষিত মুদ্রা পেয়েছে এবং নিজের রহস্য সে প্রকাশ করতে চায় না। তখন লোকেরা তাকে বলল, তুমি সত্য সত্য বল এই মুদ্রা কোথায় পেয়েছো? হয়তো তুমি মাটির নিচের সম্পদ পেয়ে গেছ। তামলীখা এসব কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হলেন। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হলো। তিনি ধারণা করলেন, হয়তো এরা আমার পরিচয় পেয়ে গেছে এবং সকলে মিলে আমাকে পাকড়াও করে দাকয়ানুসের নিকট নিয়ে যাবে। এরপর শহরে একথা প্রচার হতে লাগল। সকলের মুখে একই কথা যে, এ লোকটি মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদ পেয়েছে। এ কারণে শহরের অনেক লোক তার চারিপার্শ্বে একত্র হলো এবং বলতে লাগল, এই ব্যক্তি অবশ্যই এ শহরের অধিবাসী নয়। কিন্তু তামলীখার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার পিতা ও তার ভাই এই শহরের অধিবাসী। তারা সংবাদ পেলে অবশ্যই আমাকে মুক্ত করবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হলো তারা আসলো না। তখন শহরবাসী তামলীখাকে শহরের দুজন কর্মকর্তার নিকট হাজির করলো। তারা দুজন অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল আরইউস, আর একজনের নাম ছিল তানতিউস। তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই সিদ্ধান্ত করলো যে, এই ব্যক্তিকে বাদশাহর নিকট হাজির করতে হবে। তামলীখা তখন ধারণা করলেন যে, হয়তো তাকে জালেম দাকয়ানুসের নিকট হাজির করা হবে, তাই তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, জালেম দাকয়ানুসের মৃত্যু হয়েছে বহুপূর্বে, তখন তার ভয়-ভীতি দূর হলো এবং ক্রন্দন বন্ধ হলো। এ সময় তিনি তার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা কয়েকজন যুবক দাকয়ানুসের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলাম এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজ আমি সকলের জন্য খাবার নিতে এসেছি, আমি জমিনের গুপ্তধন পাইনি। এই মুদ্রা আমাকে আমার পিতা দিয়েছিলেন। এই মুদ্রাতে এই শহর অঙ্কিত রয়েছে; এই শহরেই এগুলো তৈরি হয়েছে। অতঃপর তিনি নিজের সাথীদের নাম প্রকাশ করলেন এবং বললেন, যদি আমার কথায় আপনাদের কোনো সন্দেহ থাকে তবে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, ঐ গর্ভ খুব দূরেও নয়। তখন তারা সকলেই আসহাবে কাহাফকে স্বচক্ষে দেখার জন্য রওয়ানা হলো।

এদিকে তামলীখার সাথীগণ গর্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। কেননা, খাবার আনয়নে তামলীখার অনেক বিলম্ব হয়েছে। খোদা না করুন, যদি সে ধরা পড়ে যায়, তখন কি হবে? তাই তারা আল্লাহ তা আলার দরবারে কানাকাটি শুরু করলেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন। নামাজের পর একে অন্যকে অসিয়ত করলেন। ঠিক সেই সময় আরইউস ও তার সাথীরা গর্তের সম্মুখে হাজির হলেন। তামলীখা তাদের পূর্বে গর্তে প্রবেশ করলেন এবং সকল অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন তারা জানতে পারলেন যে, তারা তিনশত নয় বৎসর নিদ্রিত ছিলেন। আর তাদেরকে শুধু এজন্য জাগ্রত করা হয়েছে যেন তারা মানুষের জন্য কিয়ামতের একটি নিদর্শন হিসেবে হাজির হয় এবং হাশরের ময়দানে যে প্রত্যেকটি মানুষকে সশরীরে হাজির হতে হবে– এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে তারা লোকালয়ে উপস্থিত হয়। এ সুদীর্ঘ সময় নিদ্রিত থাকার পর জাগ্রত হয়ে লোকালয়ে উপস্থিত হলে লোকেরা কিয়ামত এবং হাশর সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ঈমান আনবে।

যাহোক তামলীখা প্রথমে গর্তে প্রবেশ করে এবং তারপর আরইউস গর্তে প্রবেশ করে। সে সেখানে একটি তামার সিন্দুক দেখতে পেল, যার উপর রূপালী সীলমোহর লাগানো রয়েছে। গর্তের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে আরউইস সে দেশের তদানীন্তন গণ্যমান্য লোকদের ডাকলো এবং সকলের সম্মুখে ঐ সিন্দুকটি খোলার আদেশ দিল। তা থেকে দুটি ফলক বের করা হলো। সীসার ফলকে ঐ যুবকদের নাম, পরিচয় এবং তাদের অন্তর্ধানের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। আসহাবে কাহাফের নাম, মেকসালমীনা, মেখ শালমীনা, তামলীখা, মরতুনাস, কাশতুনাস, বেরুনাস তাইমুনাস, লাত বুয়াস, কাবুস, আর কুকুরটির নাম কেতমীর। এই যুবকগণ জালিম রাজা দাকয়ানুসের ভয়ে নিজেদের ঈমান রক্ষার লক্ষ্যে পলায়ন করে এই গর্তে আত্মগোপন করেছে।

যখন জালেম দাকয়ানুস তাদের আত্মগোপনের খবর পায় তখন সেই এই গতেঁর মুখ বন্ধ করে দেয়। আমরা তাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে দিলাম, যাতে করে পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের সত্যিকারের পরিচয় পায়। এই সীসার ফলকটি পাঠ করার পর তামলীখা বললেন, আমিই তামলীখা এবং এরা আমার সাথী। আরইউস ফলকের লেখা পাঠ করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিশ্বিত হলেন যে, সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর কাল নিদ্রিত থাকার পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে হামদ ও ছানা পেশ করলেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন সকলকে জীবিত করার নমুনা উপস্থাপিত

করেছেন। নেককার বাদশাহর নিকট এই ঘটনার বিবরণ পেশ করা হলো এবং বেদারুস নামক বাদশাহকে আহ্বান করলো যে, আপনি স্বয়ং এসে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিশ্বয়কর নিদর্শন দেখুন। আপনার শাসনামলেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মুখে হাশরের নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ ঈমানের নূর অর্জন করতে পারে এবং শারীরিকভাবে হাশর হবে একথা বিশ্বাস করে। আর সেই নিদর্শন হলো আল্লাহ পাক কয়েকজন যুবককে সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর যাবত নির্দিত রেখেছেন। এরপর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় জাগ্রত করেছেন। ঠিক এভাবে কিয়ামতের দিন রূহ এবং দেহকে একত্র করে উঠানো হবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের এক বিশ্বয়কর নমুনা এবং মহিমা প্রকাশ করেছেন, যেন মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে যে কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে সশরীরে হাজির করা হবে।

বাদশাহ বেদরুস এই সংবাদ পাওয়া মাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গর্তে প্রবেশ করে ঐ যুবকদেরকে দেখলেন। আনদের অতিশয্যে আল্লাহ তা আলার মহান দরবারে তিনি সেজদারত হলেন। তারপর আসহাবে কাহাফের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। আসহাবে কাহাফ জমিনে বসে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করেছিলেন। বাদশাহ বেদরুসের মোলাকাতের পর তারা বাদশাহকে বললেন, আমরা তোমাকে আল্লাহ তা আলার সোপর্দ করি। আল্লাহ তা আলা তোমার এবং তোমার রাজত্বের হেফাজত করুন! জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করুন! আর আল্লাহ তা আলার তরফ থেকে তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। একথা বলে বাদশাহকে তারা বিদায় দিলেন এবং নিজেরা শয়নস্থলে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ তা আলা সেখানেই তাদেরকে ওফাত দান করলেন। বাদশাহ তাদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং আদেশ দিলেন তাদের প্রত্যেককে স্বর্ণনির্মিত সিন্দুকে রাখা হোক। রাতে বাদশাহ স্বপ্লে দেখলেন— তারা বলছেন, আমরা স্বর্ণ দিয়ে নয়, মাটি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছি; আর মাটির সাথেই মিশে যাব, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে ছিলাম, সেভাবেই আমাদেরকে গর্তের হিতের মাটিতে রেখে দাও যতক্ষণ না আল্লাহ তা আলা আমাদেরকে পুনরুখান করান। বাদশাহ এবং তার সন্ধীরা যখন গর্ত থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তারা এত ভীত হলেন যে, দ্বিতীয়বার তাতে প্রবেশ করার সাহস আর তাদের হলো না। বাদশাহ গর্তের মুখে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুররআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৯০-৩৯৬, মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৩৬-২৩৭, ইবনে কাসীর পারা-১৫ পৃ. ৮৪-৮৬, রুহুল মা'আনী পারা− ১৫, পৃ. ২১৬ - ২১৭, কুরতুবী খ. ১০, পৃ. ৩৫৭

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রিন্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরে সাহায্যে আসহাবে কাহাফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। মাওলানা আবৃ কালাম আজাদ আয়লার [আকাবা] নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্টাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লিখেন— 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় প্রস্তের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭ এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় প্রস্তে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে সেটা জর্দান নদী ও লুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর।

-[এনসাইক্লো পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬ সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরস্কের ইজমীর [স্মার্ণা] শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র.)-ও 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে পট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরোনো নাম রকীম ছিল। মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থে একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাওঁরাতও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন। –িদায়েরাতুল মাআরিফ, আরব থেকে গৃহীত

জর্দানে আম্মানের নিটকবর্তী এক মাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারি প্রত্নুতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্তি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দুটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীর ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহাফের গুহাটি অবস্থিত।

হাকীমূল উমত হযরত থানতী (র.) বয়ানুল কুরআনে তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহাফের স্থান সম্পর্কে প্রতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লিখেন, যে অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রিন্টাব্দ। এরপর তিনশ বছর পর্যন্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রিন্টাব্দে তাদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ ক্রে ৫৭০ খ্রিন্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রাস্লুল্লাহ ক্রি -এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহাফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তাফসীরে হক্কানীতেও তাদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তুরতুস' শহর সাব্যন্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

قَدْ أَخْبَرَنَا اللُّهُ تَعَالَىٰ بِذٰلِكَ وَارَادَ مِنَّا فَهْمَهُ وَتَدَبُّرَهُ وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانَ هُذَا الْكَهْفِ فِيْ أَيّ الْبِلَادِ مِنَ ٱلْاَرْضِ إِذْ لَا فَاثِدَةَ لَنَا فِيْهِ وَلَا قَصْدَ شَرْعِيّ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহাফের কুরআনে বর্ণিত অবস্থাসমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটি কোন জায়গায় এবং কোন শহরে অবস্থিত। কারণ, এর মধ্যে আমাদের কোনো উপকার নিহিত নেই এবং শরিয়তের কোনো উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

-[ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৭৫]

আসহাবে কাহাফ এখনো জীবিত আছেন কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাকে কাহাফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহাফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশহার জন্য দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন–

قَالَ قَتَادَةُ غَزَا إِنْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَمَرُّواْ بِكَهْفِ فِيْ بِلَادِ الرُّوْمِ فَرَأَواْ فِيْهِ عِظَامًا فَقَالَ قَائِلً هُذِهِ عِظَامُ اَهْلِ الْكَهَنْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ بَلِيَتْ عِظَامُهُمْ مِنْ اكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِ مِأَةٍ سَنَةٍ

অর্থাৎ, হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল, এগুলো আসহাবে কাহাফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তাদের হাড় তো তিনশত বছর পূর্বে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কুরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কুরআনের কোনো আয়াত বুঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোনো অকাট্য ফায়সালা করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কুরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হবে।
ফায়দা: আসহাবে কাহাফের ঘটনা অসংখ্য হওয়ার কারণে أَصُعَابُ كَهَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيَا الْمُرَافِيا الْمُرَافِي الْمُرَافِيا الْمُرَافِيا الْمُرَافِيا الْمُرَافِيا الْمُرَافِيا الْمُرَافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِيا الْمُرَافِيا الْمُرافِيا الْمُرافِ

- ১. যাহহাক (র.) বলেন, রোমের এক শহরে একটি গুহা আছে যাতে ২১ জন মানুষ শায়িত। মনে হয় যেন তারা গুয়ে রয়েছেন।
- ২. ইবনে আতিয়া (র.) শাম দেশের একটি গুহার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে কিছু মরা লাশ রয়েছে এবং সেই গুহার নিকট একটি মসজিদও রয়েছে।
- ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে আকাবা উপকূলের নিকট ফিলিস্তীনের নিম্নাঞ্চল ঈলা এর নিকটবর্তী একটি গুহা রয়েছে।
- ৪. আফসূস শহরের একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। যার ইসলামি নাম হলো তুরতুস। এই শহর এশিয়া মাইনরের -এর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

মোটকথা দীন ও ঈমানের সংরক্ষণে গুহায় আশ্রয় নেওয়ার অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে সকল ঘটনাবলি হতে পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যাদের নাম ও অবস্থা সীসার ফলকে খোদাই করে শাহী ধনাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। যেহেতু এই যুবকবৃদ্দ উচ্চ বংশের মধ্যমণি ছিলেন তাই তাদের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া তাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বংশধর এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রের জন্যও দুক্তিন্তা ও অস্থিরতার কারণ ছিল। এই কতিপয় যুবক কালের প্রথা ডিঙ্গিয়ে ক্ষমতাধর কাফেরের জুলুম নিপীড়ন থেকে পলায়ন করে দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য শহর তথা লোকালয় হতে বেরিয়ে গহীন অরণ্যের একটি অন্ধকার গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তথায় বসে তারা ভঙ্গুর হৃদয় নিয়ে কায়মনো বাক্যে দরবারে ইলাহীতে ফরিয়াদ জানালেন—

প্রভু হে! আমাদেরকে অনুগ্রহ কর, দয়া কর, রহম কর, আমাদের ঈমান সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! আমাদেরকে সাহায্য কর! তোমার সহায়তা বিনে দীনে ইলাহীতে দৃঢ়পদ থাকা সম্ভব নয়। ওগো দয়ায়য়! চতুর্দিকে বিরোধিতার জাল ছেয়ে গেছে। আমাদের ঈমান হরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা, অন্যথায় হত্যার হুমকি ধমকি দিছে, আমাদেরকে হত্যার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। অন্যায় তো শুধু একটিই, আমরা তোমাকে এক বলে বিশ্বাস করি, তোমার বিধান মতে জীবন গড়ি। ওগো আল্লাহ! আমরা আমাদের জীবন প্রদীপের জন্য চিন্তা করি না, শুধু ভাবি দীন থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

আল্লাহ তা আলা এই মজলুম যুবকবৃদ্দের দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের ও তাদের প্রাণপ্রিয় দীনের হেফাজতের উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন। —[জামালাইন, খ. ৪ পু. ২৮-২৯]

#### অনুবাদ

- ١٣. نَحْنُ نَقُصُّ نَقْرُا عَلَيْكَ نَبَاَهُمُ اللهُمُ فِتْيَةُ الْمَنُوا بِالنَّهِمُ فِتْيَةُ الْمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى .
- . هُوُلاً مُبْتَداً قُومُنا عَطْفُ بِيانِ
  اتَّخُذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴿ لَـُولاً هَلاً
  يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمْ بِسُلْطُن ٰ
  يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ عِبَادَتِهِمْ بِسُلْطُن ٰ
  بَيِّنٍ بِحُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَمَن اظْلُمُ أَىْ لاَ
  احَدُ اَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ
  كَذِبًا مِنْسَبَةِ الشَّرِيْكِ الَيْهِ تَعَالَىٰ مَ
- قَالَ بَعْضُ الْفِتْبَةِ لِبَعْضِ وَإِذِ الْمَعْضِ وَإِذِ الْمَعْشِ الْمَعْشِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ فَاوُوْا اللّهَ الْكَمْ رَبّكُمْ فَا وَوْا اللّهَ الْكَمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِنْ رَجْعَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِنْ وَفَتْحِ الْفَاءِ مِرْفَقًا بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ مَا تَرْتَقِفُوْنَ بِهِ مِنْ غَدَاءٍ وَبِالْعَكْسِ مَا تَرْتَقِفُوْنَ بِهِ مِنْ غَدَاءٍ وَمِالْعَكْسِ مَا تَرْتَقِفُوْنَ بِهِ مِنْ غَدَاءٍ وَعَشَاءٍ -

- ১৩. <u>আমি আপনার কাছে তাদের বৃঞ্জন্ত সঠিকভাবে</u> সত্য সহকারে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।
- ১৪. আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম অর্থাৎ সত্য কথা বলার জন্য তাদের অন্তর শক্তিশালী করেছিলাম। তারা যখন উঠে দাঁড়াল তাদের রাজার সামনে অথচ রাজা তাদেরকে মূর্তির সামনে সিজদা করতে বলেছিল। তখন তারা বললেন, আমাদের প্রতিপালক হলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তার পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করব না। যদি করে বসি, তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে। অর্থাৎ ধরে নিলাম যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ ডেকেই বসি তাহলে আমরা কুফরিতে সীমালজ্ঞনকারী রূপে সাব্যস্ত হবো।
- ১৫. এরাই আমাদের স্বজাতি। এরা আল্লাহ ছাড়া অনেক
  থ্রা আল্লাহ ছাড়া অনেক
  ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। কেন তারা উপস্থিত করে না
  তাদের সম্বন্ধে তাদের উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সুম্পষ্ট
  কোনো প্রমাণ প্রকাশ্য দলিল। কে তার অপেক্ষা অধিক
  জালিম অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম আর কেউ নয়, য়ে
  আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাঁর প্রতি অংশীদার
  সাব্যস্ত করে।
- ১৬. যুবকরা পরস্পর একজন অন্যজনকে বলল, তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রুয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ কর্মকে ফলপ্রস্ করবার ব্যবস্থা করবেন। مُرْفَقًا হরফে যবর দিয়ে এবং তার উল্টোভাবেও পঠিত। مُرْفِقً অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যার ঐ খাবার যা দ্বারা তোমরা উপকৃত হবে।

#### অনুবাদ :

بالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ تَمِيْلُ عَنْ لَكُهُ فَيْ فِي تَمِيْلُ عَنْ لَكُهُ فَاتَ الْيَمِيْنِ نَاحِيَتُهُ وَإِذَا فَرَبَتْ مَعْلَى الْكَهُمْ فَاتَ الشَّمَالِ تَتْرَكُهُمْ فَرَبَتْ تَقُرضُهُمْ فَاتَ الشِّمَالِ تَتْرَكُهُمْ وَتَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ فَلَا تُصِيْبُهُمْ الْبَتَةَ وَإِذَا وَمَنْ يَسَعُ مِنَ الْكَهَفِ وَمَنْ يَنْهُمْ فَلَا تُصِيْبُهُمْ الْبَتَةَ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ . مُتَسِعُ مِنَ الْكَهَفِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ . مُتَسِعُ مِنَ الْكَهَفِ يَنَالُهُمْ بَرْدُ الرِّيْحِ وَنَسِيْمُهَا ذَلِكَ يَنَالُهُمْ بَرْدُ الرِّيْحِ وَنَسِيْمُهَا ذَلِكَ لَا يَعْلَى اللَّهِ وَلَا يُلِقُ وَلَيْلًا قَدْرَتِهِ مَنْ الْمُهْتَدِعِ وَمَنْ يَضَلِلُ يَعْلَى اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِعِ وَمَنْ يَضَلِلُ فَلَا تَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا .

আর তুমি দেখতে পাবে সূর্য উদয়কালে তাদের গুহায় জান পার্শ্বে হেলে যায় দিনিটির নির্বাচিত্র পঠিত।
এবং অন্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব
দিয়ে। অর্থাৎ তাদেরকে রেখে ঝুঁকে অতিক্রম করে চলে যায়। যার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের উপর রৌদ্র পড়ে না। তারা গুহার প্রশস্ত চত্ত্বরে অবস্থিত প্রশস্ত জায়গায়। যেখানে তাদের শীতল বাতাস এবং প্রালী সমীরণ পৌছে। এগুলো আল্লাহ তা আলার নিদর্শন। অর্থাৎ, তাঁর কুদরতের প্রমাণ। আল্লাহ তা আলার তা আলা যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রম্ভ করেন তুমি কখনো তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

### তাহকীক ও তারকীব

এর বহুবচন। অর্থ - وَتَيْنَةُ: قَوْلُهُ فِتْيَةً এর বহুবচন। যেমন صِبْيَةً শব্দিট فِتْيَةً: قَوْلُهُ فِتْيَةً نَبَاءَ اللهِ عَمَالِبُسَّا اللهِ عَامِلُ १८० فَاعِلْ ١٩٥٥ فَاعِلْ ١٩٥٥ مَتَعَلِّقٌ ١٩٥٩ مُتَكَبِّسًا اللهِ : قَوْلُهُ بِالْحَقِّ تَبَاءَ ١٩٥٩ - مُتَكَبِّسًا اللهِ ١٩٥٩ فَاعِلْ ١٩٥٩ - نَقْص १९३٩ مُتَعَلِّقٌ ١٩٥٩ - مُتَكَبِّسًا اللهِ عَوْلُه

रस्राएः। جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ व वाकाि : قَوْلَهُ إِنَّهُمْ فِتْيَةً

-এর সিফত হয়েছে। فِتْبَدُّ -এর সিফত হয়েছে।

े अर्थ रुला - वांधा, मिकिनाली कता। اَرَّيْطُ अर्थ रुला - वांधा, मिकिनाली कता।

টি واو সীগাহ, এর শেষের جَمْعُ مُتَكَلِّمُ وَهَ - فَغِي تَاكِيْد بَلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ وَ اَ قَوْلُهُ لَنْ نَّدْعُوا وَ হলো وَاوْ নয়। তবে বহুবচনের وَاوْ -এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে এর শেষে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে লেখা হয়েছে। অর্থ কখনো আহ্বান করবে না।

। অর মাসদার। অর্থ হলো সীমাতিক্রম করা। সত্য হতে দূরে অবস্থান করা। بَابُ نَصَرَ وَ ضَرَبَ पि : قَوْلَــُه شَـطَطًا جَزَائيَّة ْ पी فَا ّ - এর فَازُا سَاء فَارْ اللهِ عَرْف عَلَيْ عَامُواً وَالْمَوْا

হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর তার মওসৃফ عَرْبَلًا خَوْلَ اللهُ عَدْلًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَّا أَلَا اللَّهُ عَلَّا أَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا إِلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ ال

ప : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা তো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। না জ্ঞানের দিক থেকে, না শরিয়তের দিক থেকে, না চারিত্রিকভাবে। এরপরেও যদি ধরে নেওয়া হয় যে. কেউ এরূপ করল তবে সে নিশ্চিতভাবেই মারাত্মক গর্হিত কাজ করল।

خَبَرْ शला जात اِتَّخَذُواْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ आत مُبْتَدَا क्षिणि مُبْتَدَا व्रात जात وَتَّخَذُواْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ आत مُبْتَدَا क्षिणि مَبْتَدَا व्रात जात وَقُولُهُ هَلُولًا وَ عَوْلُهُ هَلُولًا وَ عَوْلُهُ هَلُولًا وَ عَرْمُنَا : قَوْلُهُ هَوْمُمَا عَرْمُنَا : قَوْلُهُ هَوْمُمَا

نَوْاَوَرُ ছিল। একটি تَتَوَاَوَرُ कर एक एक एक स्वा इरहाइ हिल। একটি تَتَوَاوَرُ ছিল। একটি تَتَوَاوَرُ हिल। একটি تَتَوَاوَرُ करहाइ हिल। একটি تَتَوَاوَرُ हिल। একটি تَتَوَاوَرُ वरहाइ हिल। একট تَوَاوَرُ वरहाइ हिल। একট تَوَاوَرُ वरहाइ हिल। अर्थ करहा हिल। ज्या करहा हिल। ज्या इरहाइ हिल। अर्थ मानूरवत अतम्भत एचा मानूरवत अतम्भत एचा मानूरवत अत्रम्भत एचा मानूरवत अतम्भत एचा मानूरवत अत्रम्भत एचा चित्र चे के के के चे के

وَاحِدْ مُوَنَّثُ غَانِبٌ صَمَ - এর সীগাহ। অর্থ – কর্তন করা। কাটা। টুকরা করা। أوجُدُ مُوَنَّثُ غَانِبٌ व्या -وَاحِدْ مُوَنَّثُ عَانِبٌ वा - مُضَارِعُ वि - कर्जन कर्ता। अर्थ – कर्जन कर्ता। काठा। हे के वि - के वि - के वि - के विक्रित जना आना - के विक्रित जना जो विक्र विक्रित जना विक्रित जो विक्रित जो विक्रित जो विक्रित जो विक्रित जना आना के विक्रित जो विक्रित

ভাকসীরে نَاحِيَةٌ বৃদ্ধি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, نَاحِيَةٌ এবং نَاحِيَةٌ পদহয় ﴿ وَاَتَ الْيَمِيْنِ وَكَا ظَرْفَ مَكَانُ عَمَانُ عَلَانًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَكَانُ عَلَانًا عَلَيْهُ عَلَانًا عَلَيْهُ عَكَانُ

جُمَلَةٌ حَالِيَةٌ रिला وَهُمْ فِي فَجُورَةٍ

َ عُوْلَهُ مَنْ يَبَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمَهُمَّدِ : এ বাক্রটি ঘটনা বর্ণনার মাঝে একটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةُ रয়েছে। এর মাধ্যমে রাস্ল -কে সান্তুনা দান করা হয়েছে।

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, যাতে করে যারা সত্য সাধনায় রত, যারা ধৈর্য, সহনশীলতা এবং সংকাজের দৃঢ়তা অর্জন করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাহায্য কামনা করে তাদের জন্য এই ঘটনাটি হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়।

ইরশাদ করেছেন যে, আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়। এর মধ্যে অনেক অসত্য কথাও অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ঘটনা বর্ণনার পূর্বাহ্নেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! আমি আপনার নিকট এই ঘটনার সঠিক বিবরণ পেশ করছি। আসহাবে কাহাফ হলেন কয়েকজন নওজোয়ান। তারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল, অথচ তাদের সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ মূর্তিপূজক। তারা শিরক, কুফর, মূর্তি পূজা বা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল এবং তারা অন্যদেরকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করতো।

এর বহুবচন হুল্লি অর্থ ত্রাক। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত স্ময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ —এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুবক।

-[ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়ান]

: قَوْلُهُ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ : كَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা যখন হয়েছে, তখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে আপন মহব্বত, ভীতি ও মাহাষ্য্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবিলায় হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করে না, ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে : قَـُولُـهُ فَـاُوُوا اِلـيَ الْـكَـهُـفِ থেকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গাম্বরের সুনুত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায়।

#### আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত :

: আয়াতাংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের প্রেমাম্পদের সাথে একাকিত্ গ্রহণ কর, তবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের ভাণ্ডারের দার খুলে দিবেন। কতিপয় বুজুর্গ বলেন, গায়রুল্লাহ হতে দূরে সরে নির্জনতা ও একাকিত্ব গ্রহণই হলো রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়া যায় না।

এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলোর সাথে আঁধারের সংমিশ্রণের: قُوْلَـهُ وَتَرَى السَّسْمُسَ الخ উপকারিতা হলো এই যে অতিরিক্ত আলোর কারণে একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কেননা, অন্ধকার থেকে সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে সাহায্য পাওয়া যায়। এ কারণেই তো ধ্যান করার জন্য ক্ষীণ আলোকময় স্থানকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তদুপরি চোখ বন্ধ করেই ধ্যানমগ্ন হতে হয়।

এ আয়াত দারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে যোগ্যতাই নেই তার সংশোধন করা খুবই : এ আয়াত দারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে যোগ্যতাই নেই তার সংশোধন করা খুবই কঠিন। এমনকি এটা অসম্ভবও বটে।

مُنتَبِهِ يَنَ لِأَنَّ اعَيْنَهُمْ مُفَتَّحَةً جَمْعُ يَقِظٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُمْ رَقُودٌ نِيَامٌ جَمْعُ رَاقِيدٍ وَّنُعَكِبُ هُمْ ذَاتَ الْيَسِيْنِ وَذَاتَ الشِّسمَالِ وَلِنَالَّا تَأْكُلَ الْأَرْضُ لُحُوْمَهُمْ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطُّ ذِرَاعَيْهِ يَدَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط بِفِنَاءِ الْكَهْفِ وَكَانُوا إِذَا انْقَلَبُوا إِنْقَلَبَ وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وللمُلِنْتَ بِالتَّخْفِينْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْهُمْ رُعْبًا . بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَيِّهَا مَنَعَهُمُ اللُّهُ بِالرُّعْبِ مِنْ دُخُولِ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ.

. ﴿ ١٩. وَكُذْلِكَ كَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا ذَكُرْنَا بعَثْنَاهُمْ . ايَقَظْنَاهُمْ لِيتَسَاءُلُوا بَيْنَهُمْ ط عَنْ حَالِهِمْ وَمُدَّةِ لُبُثِهِمْ - قَالٌ قَالِبُلُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم ط لِاَنَّهُمْ دَخَلُوا الْكَهْفَ عِنْدَ طُلُوعِ الشُّمْسِ وَبَعَثُوا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَظُنُوا أَنَّهُ غُرُوبُ يَوْمِ الدُّخُولِ ثُمَّ قَالُوا مُتَوَقِّفِيْنَ فِيْ ذٰلِكَ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ رَفَابْعَثُوا أُحَدَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ بِسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا بِفِضَّتِكُمْ هٰذِهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ .

১১ ১৮. যদি আপনি তাদেরকে দেখতেন তাহলে আপনি মনে করতেন তারা জাগ্রত অর্থাৎ জাগ্রত মনে করতেন এজন্য যে, তাদের চোখ উন্মুক্ত। ঠিটে শব্দটি এর বহুবচন। অথচ তারা নিদ্রিত 💃 भन्निए 💃 भन्निए ্রা, -এর বহুবচন। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করতাম ডান দিকে ও বাম দিকে যাতে জমিন তাদের শরীরের গোশত খেয়ে না ফেলে এবং তাদের কুকুর ছিল সমুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে গুহার আঙ্গিনায়। আর গুহার অধিবাসীরা যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করে তথা শয়ন ও জাগরণের ক্ষেত্রে কুকুরটির অবস্থানও তাদের মতোই। আপনি উকি দিয়ে তাদেরকে দেখলে পিছন ফিরে পলায়ন করতেন ও তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন শব্দটির 🔏 বর্ণটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। رُغْبًا শব্দের ह বর্ণটিতে সুকৃন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ভীতির সৃষ্টি করে লোকজনকে তাদের কাছে যেতে বারণ করেছেন। এভাবেই যেমনিভাবে আমি আসহাবে কাহাফের উপরে বর্ণিত আচরণ করেছি। আমি তাদেরকে <u>জাগরিত করলাম। যাতে তারা একে অপরকে</u> জিজ্ঞাসাবাদ করে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান কাল সম্পর্কে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা গুহায় সূর্য উদিত হওয়ার সময় প্রবেশ করেছিল এবং সূর্যান্তের সময় জাগ্রত হয়েছিল তাই তারা মনে করল এটা গুহায় প্রবেশের দিনেরই সূর্যান্ত। কেউ কেউ ক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা করে বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ <u>নগরে প্রেরণ কর। بورقگ ْ</u>শব্দের ী, বর্ণে সুকূন ও কাসরা উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

يُفَالُ إِنَّهَا الْمُسَمَّاةُ الْأَنَ طَرَطُوسُ بِفَتْحِ الرَّاءِ فَلْيَنْظُرْ إِيَّهَا ازْكِي طَعَامًا اَيُّ اطْعِمَةِ الْمَدِيْنَةِ اَحَلُّ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطُّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا . وَنَهُ وَلْيَتَلَطُّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا . وانَّهُمْ إِنْ يَطْهَرُوا يَظَلِعُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ يَقْتُلُوكُمْ بِالرَّجْمِ اَوْ يُعِيْدُوكُمْ فِيْ مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا اَيْ إِنْ عُدْتُمْ

#### অনুবাদ:

কথিত আছে যে, বর্তমানে সে শহরটিকে তারাতুস বলা হয়। فَرَطُوسُ -এর ন্য বর্ণে যবর হবে। <u>সে</u> যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম অর্থাৎ সে শহরের কোন খাদ্যটি হলাল এবং তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করে। এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।

২০. <u>তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে</u> অবগত হতে পারে <u>তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা</u> করবে। অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাও তবে তোমরা কিছুতেই সফল হবে না।

#### তাহকীক ও তারকীব

فِي مِلَّتِهِم أَبَدًا .

এর অর্থ ফটকদার। দেউড়ি। প্রবেশদার। গ্রন্থকার এখানে অর্থ নিয়েছেন প্রশন্ত জায়গা, আঙ্গিনা।

خِكَايتَ حَالَ مَاضِية : এটা جِكَايتَ حَالَ مَاضِية কেননা ইসমে ফায়েল যদি মাযীর অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমল করা থেকে বিরত থাকে।

وَرَاعَبُه عَلَى عَبُهُ مِالْوَصِيْدِ -এর সাথে وَرَاعَبُه عَمْدُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ الله عَلَى الل

مَغْ عُرْدُ اللهِ عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا عَدَالِكَ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلى الل

এর তাফসীর اَيْفَظْنَا দারা করা হয়েছে অর্থকে নির্দিষ্ট করার জন্য। কেননা بَعَثْنَا : قُولُـهُ بِهَ فُنَا বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ্রত হওয়া।

مَحَلًّا वत मार्था وَ طَرْفِيَّتُ اَ كُمُ اللهِ عَالِمَةُ का बें اللهُ वा बें اللهُ वा बें اللهُ اللهُ عَالَيَهُ وَ اللهُ عَالَمُهُ اللهُ عَالَيْهُ وَ اللهُ عَالَيْهُ وَ اللهُ عَالَيْهُ وَ عَالَمُ مُنْفُونِ عَلَيْهُ وَ عَالَمُ مُنْفُونِ عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

रता जात थवत। وَأَكُى रता जात أَزُكَى रता जात بَيَانُ عله- لِيتَسَاءَلُوا الله عَلَى الله الله عَالِلُ مُنهُمْ

य्याक दें हैं के वें के वें

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আসহাবে কাহাফের কুকুর: আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফের হেফাজতের প্রকাশ্য ব্যবস্থা হিসেবে ঐ গর্তের বাইরে একটি কুকুরও মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এই পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, কুকুরটিকে চৌকাঠে রাখার কারণ হলো এই, যে গৃহে কুকুর বা ছবি বা নাপাক ব্যক্তি বা কাফের থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সংসর্গের অবশ্যস্তাবী পরিণতি: বত্তুত সংসর্গ এক বিশ্বয়কর বিষয়, যদি ভালো লোকেরা সংসর্গ কেউ অর্জন করে তবে সে আরো ভালো হয় আর মন্দ লোকেরা সংসর্গে ভালো মানুষও মন্দ হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই আসহাবে কাহাফের ন্যায় নেককার লোকদের সংসর্গে থাকার কারণে তাদের কুকুরটি এত গুরুত্ব পেয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম পবিত্র কুরুআনে তার উল্লেখ হয়েছে। এই কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর।

বর্ণিত আছে যে, আসহাবে কাহফের একজনেরই ছিল এই কুকুরটি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে এটি ছিল দাকয়ানুস রাজার বাবুর্চির কুকুর। সে আসহাবে কাহাফের সাথী হয়ে হিজরত করেছিল। কিতমীর নামক এই কুকুরটি বেহেশতে যাবে বলে বর্ণিত আছে। এজন্য শায়খ সাদী (র.) বলেছেন–

پسر نوح بابدان نشست \* خاندان نبوتش گم شد ـ سگ اصحاب کهف روزے چند \* پئے نیکان گرفت مردم شد ـ

হযরত নূহ (আ.)-এর পূত্র সঙ্গদোষে নবুয়ত হারালো, আর আসহাবে কাহাফের কুকুর কয়েকদিন নেককার লোকদের সঙ্গে থাকার কারণে মানুষ হয়ে গেল।

মুজাহিদ (র.) ও যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতের اَلْوَصَيْدِ শব্দটির অনুবাদ করেছেন গর্তের আঙ্গিনা। আর তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো চৌকাঠ। তাফসীরকার সৃদ্দী (র.) বলেছেন, এই শব্দটির অর্থ হলো দুয়ার। ইকরামার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিলো; কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি কুকুর ছিল না; বরং এটি ছিল বাঘ। কেননা সকল চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেই আরবি ভাষায় "কালব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।" লাহাবের পুত্র উৎবার জন্যে বদদোয়া করে ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ নিজের কোনো কালবকে [কুকুরকে] তার উপর চড়াও করে দাও [এই বদদোয়া কবুল হয়েছে] এবং উতবাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলেছিল। এ মতপোষণ করেছেন ইবনে জুরাইজ (র.)। তবে প্রথম অভিমত তথা আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিল এ মতই সর্বজনবিদিত।

–[তাফসীরে রুহুল মাআনী, খ. ১৫, পৃ. ২২৫]

মুকাতেল (র.) বলেছেন, কুকুরটির বর্ণ ছিল হলুদ, আর কুরতুবী (র.) বলেছেন, তার বর্ণ ছিল লাল মিশ্রিত হলুদ। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তার বর্ণ ছিল পাথরের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর। আর হযরত আলী (রা.)-এর মতে তার নাম ছিল রিয়ান। আর আওযায়ী (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল তাকুর। কাব (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল 'সাহবা'। খালেদ ইবনে মিদান বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর এবং বালম ইবনে বাউরের গাধা ব্যতীত কোনো চতুম্পদ জন্তু জান্নাতে যাবে না। তাফসীরকার সৃদ্দী (র.) বলেছেন, আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাস্লুল্লাহ ক্রেব বলেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জম্ভুদের হিফাজতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু' কিরাত হাস পায়। [কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।] হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের বিধান ব্যতিক্রম বলে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের হিফাজতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার ভক্ত আসহাবে কাহাফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরিয়তে মুহামদীর বিধান। সম্ভবত খ্রিস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাজতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন ককুরও তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎসক্ষের বরকত কুকরের সন্মানও বাড়িয়ে দিয়েছে: ইবনে আতিয়া বলেন, আমার শ্রন্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরিতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফজল জওহারীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— যে ব্যক্তি সংলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের নেকীর অংশ সেও পাবে। দেখ, আসহাবে কাহাফের কুকুর তাদেরকে ভালোবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে আতিয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, একটি কুকুর যখন সংলোক ও গুণীদের সংসঙ্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তাওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সংলোকদেরকে ভালোবাসে তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মনেপ্রাণে ভালোবাসে।

সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও রাস্লুল্লাহ মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাস্লুল্লাহ ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ [যে তা আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ]? এ কথা খনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলো। অতঃপর সে বলল, আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামাজ, রোজা ও দান খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিছু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লকে ভালোবাসি। রাস্লুল্লাহ বললেন, যদি তাই হয় তবে [খনে নাও] তুমি [কিয়ামতে] তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাস। হয়রত আনাস (রা.) বললেন, রাস্লুল্লাহ বলনে, বাস্লুলাহ বিরুদ্ধ একথা খনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চেয়ে বেশি আনন্দিত কোনো সময় হইনি। এরপর হয়রত আনাস (রা.) আরো বলেন, আলহামদ্লিল্লাহা আমি আল্লাহকে, তার রাস্ল বিবং ক্র, হয়রত আবৃ বকর ও হয়রত ওমর (রা.)-কে ভালোবাসি। এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব। —[কুরতুবী]

আসহাবে কাহাফের ভীতিপ্রদ অবস্থা: আসহাবে কাহাফকে আল্লাহ তা'আলা এত ভীতিপ্রদ অবস্থা দান করেছিলেন যে, যে দেখত আতর্ক্সপ্ত হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না। আয়াতে বাহাত সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই এটা জরুরি নয় যে, আসহাবে কাহাফের ভয়ভীতি রাসূলুল্লাহ — কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উকি মেরে দেখ, তবে আতর্ক্সপ্ত হয়ে পলায়ন করবে। এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কুরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এই যে, তাদের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপ দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কারামত হিসেবে আলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভব। কুরআন ও হাদীস যখন এর কোনো বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নির্হ্থক।

তাফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হয়রত ইবনে আবাস (রা.)-এর এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে য়ে, তিনি বলেন, আমরা রোমকদের মোকাবিলায় হয়রত মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে এক জিহাদে শরিক হয়েছিলাম, য়া 'গজওয়াতুল মুয়য়' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হয়রত মুআবিয়া (রা.) আসহাবে কাহাফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় য়েতে চাইলেন। কিন্তু হয়রত ইবনে আবাস নিয়েধ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার চেয়েও বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রাস্লুল্লাহ ——কে] তাঁদেরকে দেখতে নিয়েধ করেছেন। অতঃপর তিনি অর্থা আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল য়ে, হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আয়াতে রাস্লুল্লাহ ——কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হয়রত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত কবুল করলেন না। [সম্ভবত কারণ এই ছিল য়ে, তাঁর মতে আয়াতে রাস্লুল্লাহ ——এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কুরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, য়খন আসহাবে কাহাফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। মোটকথা, হয়রত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। —[তাফসীরে মাযহারী]

ভারা এতো গভীর ঘুমে ছিলেন যে, তারা কতকাল ঘুমিয়েছিলেন তাও অনুভব করতে পারছিলেন না। জাগ্রত হওয়া পর একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, কতকাল ঘুমিয়েছং সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনুমান করে নিদ্রিত সময়ের কথা বলতে লাগলেন। তখন তাদের একজন বললেন যে, এ ব্যাপারটি আল্লাহ তা আলার উপর ন্যস্ত করে এসো কাজের কথা বলি।

হৈতে পারে এটা সামান্য সময়ের প্রতি ইঙ্গিত। ফুকাহায়ে কেরাম তাদের ধারণাপ্রসূত কথা যাতে পবিত্র কুরআনে তাদেরকে কোনোরূপ দোষারোপ করা হয়নি" থেকে এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কেউ যদি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলে ফেলেন যা বাস্তবের অনুকূলে হয় না তবে এ কারণে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না।

এখানে টাকা দ্বারা সে মুদ্রাই উদ্দেশ্য যা দাকয়ানুসের যুগে সে দেশে প্রচলিত ছিল। তার সেই মুদ্রায় রোম সম্রাটের ছবি খোদাইকৃত ছিল। সে কালের কিছু মুদ্রা তাদের পকেটে ছিল।

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ كَانَتْ مَعَهُمْ دُرَاهِمْ عَلَيْهَا صُوْرَةُ الْمَلِكِ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ - (كَبِيْر)

মুহাক্কিকগণ/সৃক্ষদশীগণ এখান থেকে এই মাসআলা বের করেছেন যে, সফরকালে সফরের পাথেয় সাথে নিয়ে ভ্রমণ করাটা তাওয়াক্কুলের পরিপস্থি নয়।

وَحَمَلَهُمُ الْوَرَقَ عِنْدَ فِرَارِهِمْ دَلِيلُ عَلَى اَنَّ حَمْلَ النَّفَقَةِ وَمَا يَصْلُحُ لِلْمُسَافِرِ هُوَ رَأَى الْمُتَوَكِّلِينْ عَلَى اللهِ دُوْنَ الْمُتَكِلِينْ عَلَى الْإِنْفَاقَاتِ - (مَدَارِكْ)

े وحَمَلُهُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الثَّزَوْدَ رَأَى الْمَتَوكِلِينَ - जाकनीत वाग्नयावीत वार्ष

ফুকাহায়ে কেরাম এখান থেকে আরেকটি মাসআলা বের করেছেন যে, কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত পূজি থেকে খাবার ক্রয় করে সকলেই একত্রে আহার করলে যদিও তাতে কম বেশি হয়ে থাকে তা জায়েজ।

يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ خَلْطِ دَرَاهِمَ الْجَمَاعَةُ وَالشِّرِى بِهَا وَالْآخَلُ مِنَ الطُّعَامِ الَّذِيْ بَينَهُمْ بِالشَّرِكَةِ وَانِ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ يَأْكُلُ اَكْثَرَ مِمَّا يَأْكُلُ عَيْرُهُ وَلِهَذَا الَّذِيْ يَسْمَيْنِهِ النَّاسُ الْمُنَابُذَهَ وَيَفَعَلُونَهُ فِي الْاَسْفَارِ . (جَصَّاصٌ) [دان الله عن الآسَان الله الله الله عنه الله ع

২১. এভাবে যেমনিভাবে তাদেরকে জাগিয়েছি আমি জানিয়ে দিলাম অবগত করলাম তাদের বিষয় তাদের সম্প্রদায় ও ঈমানদারগণের অবস্থা যাতে তারা সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পারে যে, নিক্য় আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য। কেননা যে সত্তা এত দীর্ঘ সময় ঘুমন্ত রাখতে সক্ষম এবং পানাহার ব্যতিরেকে স্বীয় অবস্থায় স্থির রাখতে পারেন অবশ্যই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করতে সক্ষম। নিশ্চয় কিয়ামতের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন 🗓 এটা اعْثَرْنَا তারা মু'মিন ও কাফেররা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতেছিল তাদের কর্তব্য বিষয়ে ঐ যুবকদের স্মরণে এখানে ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে তখন তারা কাফেররা বলল. তাদের উপর গর্তের উপর নির্মাণ কর সৌধ যা তাদেরকে ছায়া দিবে। তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বলল যুবকদের ব্যাপারে। তারা হলো মু'মিনগণ। আমরা তো নিশ্চয় তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব যেখানে নামাজ পড়া হবে। সে মতে গুহার প্রবেশ পথে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে বিতর্ককারীরা পরস্পরে বলবে তারা ছিল তিনজন তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে, অর্থাৎ পরস্পরে তাঁরা ছিল পাঁচজন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। এ দুটি অভিমত নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের <u>অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর</u> করে অর্থাৎ শুধুই ধারণা করে بِالْغَيْبِ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত উভয় মতের সাথেই। আর منصوب अमि مفعول له अमि رجميا হয়েছে। অর্থাৎ نِظْنُهِمْ ذَالِكُ অর্থে <u>আবার কেউ</u> কেউ মু'মিনগণ বলবে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।

٢١. وكَذَالِكَ كُمَا بِعَثْنَاهُمْ اعْثَرْنَا الطُّلُعْنَا عَلَيْهِمْ قَوْمَهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ لِيَعْلَمُوا آي قَوْمُهُمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ بِطَرِيقٍ اَنَّ الْقَادِرَ عَلْى إِنَامَتِهِمُ الْمُدَّةَ الطُّوِيْلَةَ وَإِبْقَائِهِمْ عَلْى حَالِهِمْ بِلَا غِذَاءٍ تَادِدٌ عَلٰى إِحْيَاءِ الْمُوتِٰلِي وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبُّب شُكُ فِينَهَا ج إِذْ مُعَمُولُ لِأَعْثُرُنَا يَتَنَازَعُونَ أي الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُفَّارُ بَيْنَهُمْ امْرَهُمْ آمْرَ الْفِتْيَةِ فِي الْبِنَاءِ حَوْلَهُمْ فَقَالُوا آي الْكُفَّارُ ابنوا عَلَيْهِم أَيْ حَوْلَهُمْ بُنْيَانًا يَسْتُرهُمْ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ امْرِ الْفِتْيَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

-এর যুগে عَدْدِ مَعَ वनत प्रानवी عَدْدِ الْمُعَنَازِعُونَ فِي عَدْدِ الْـفِتْيَـةِ فِـى زَمَـنِ النَّبِـيِّ ﷺ أَى يَكُولُ بَعْضُهُم هُـم ثَلْثُةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج وَيَقُولُونَ أَى بِعَنْ هُمْ خُمْسَةً سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ وَالْقُولَانِ لِنَصَارَى نَجْرَانُ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ج أَى ظُنًّا فِي الْغَيْبَةِ عَنْهُمْ وَهُوَ رَاجِعُ إِلَى الْقُولْيَنِ مَعًا وَنَصَبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ أَى لِظَيِّهِمْ ذَٰلِكَ وَيَقُولُونَ أَي المؤمنون سُبعة وتامِنهم كلبهم.

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ حَوْلَهُمْ مُسْجِدًا . يُصَلَّى

نِيْدِ وَقُعِلَ ذٰلِكَ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ ـ

ٱلْجُمْلَةُ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ صِفَةُ سَبْعَةٍ بِزِيادَةٍ الواو وسيل تاكييد أو دلالة على لصوق الصَّفَةِ بِالْمَوْصُوْفِ وَ وَصْفُ الْأَوَّلَيْنَ بِالرَّجْمِ دُونَ الثَّالِثِ يُدُلُّ عَلَى أنَّهُ مَرْضِيٌّ صَحِيْحٌ . قُلْ رَبِّي أَعْلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلُمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا مِنَ الْقَلِيْلِ وَذَكَرَهُمْ سَبْعَةً فَكَ تُمَارِ تُجَادِلُ فِينِهِمْ إِلَّا مِرْآءٌ ظَاهِرًا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَلَا تُسْتَفْتِ فِيهِمْ تَطْلُبُ الْفُتْيَا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ الْيَهُودِ أَحَدًا . وَسَالَهُ اَهْلُ مَكَّةَ عَنْ خَبَرِ اهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ أُخْبِرُكُمْ بِهِ غَدًا وَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَزَلَ . ٢٣. وَلَا تَنْقُولَنَّ لِسَسَائَىٰ إِنِّي لِأَجَلِ شَنَّىٰ إِنْسِي فَاعِلُ ذٰلِكَ غَدًّا - أَى فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ

الله بان تَقُول إنْ شَاء الله وَاذْكُر رَبُك النّسينة الله وَاذْكُر رَبُك التّعليق بِهَا وَيَكُونُ ذِكُرهَا بَعْدَ النّسيانِ التّعليق بِهَا وَيَكُونُ ذِكُرهَا بَعْدَ النّسيانِ كَذِكْرِها مَع الْقَوْلِ قَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهُ مَا دَام فِي الْمَجلِس وَقُل عَسَى انْ يَهْدِينِ رَبّى لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا مِنْ خَبر اهْلِ الْكَهْفِ فِي الدَّلاَلَة عَلَى نُبوّتِي رَشَدًا وَلَا الْكَهْفِ فِي الدَّلاَلَة عَلَى نُبوّتِي رَشَدًا وَهَذَا مِنْ خَبر اهْلِ الْكَهْفِ فِي الدَّلاَلَة عَلَى نُبوّتِي رَشَدًا وَهَا لَا لَهُ تَعَالَى ذُلِكَ .

#### অনুবাদ

এ বাক্যটি মুবদাতা-খবর এবং ু। বৃদ্ধিসহ -এর সিফত। কারো মতে সিফত এবং মওসূফের মধ্যে জোর সৃষ্টি এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 🥕 বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর শুধু প্রথম দুটি অভিমতকে वित्मचें بالْعَيْثِ वित्मचें विनिष्ठ कता अवर তৃতীয়টিকে না করা এবং তৃতীয় অভিমতটি পছন্দনীয় ও বিশুদ্ধ হওয়াকে বুঝায়। আপনি বলুন আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভালো জানেন; তাদের সংখ্যার খবর অল্প কয়েকজনই জানে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারা ছিল সাতজন। আপনি তর্ক করবেন না বহছ করবেন না। তাদের বিষয়ে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তাদের বিষয়ে ওদের আহলে কিতাব ইহুদিদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। মঞ্চাবাসী রাসূল -কে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে আগামীকাল বলে দিব। এক্ষেত্রে তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে-

২৩. কখনোই আপনি কোনো বিষয়ে বলবেন না যে, আমি তা আগামীকাল করব। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো দিন।

২৪. আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ কথা না বলে/ইনশাআল্লাহ না বলে অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার ইচ্ছাকে জুড়ে দিয়ে বলবেন, ইনশাআল্লাহ। আর স্মরণ করুন আপনার প্রতিপালককে অর্থাৎ কাজটি আল্লাহ তা আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করুন যখন ভুলে যান তার সাথে সম্পৃক্ত করাটা অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলা। সুতরাং ভুলে যাওয়ার পর তা বলা কথার সাথে উল্লেখ করার মতোই। হযরত হাসান (র.) বলেন, ভুলে যাওয়ার পর এক মজলিস অব্যাহত থাকা পর্যন্ত উক্ত বাক্যটি বললে শুরুতে বলার হুকুমে হবে। আর বলুন! সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। আসহাবে কাহাফের ঘটনার চেয়েও অধিক। আমার নবুয়তের বিষয়টি বুঝানোর ক্ষেত্রে আর আল্লাহ তা আলা উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

#### অনুবাদ :

. وَلَبِثُوا فِئ كَهُ فِهِمْ ثَلُثُ مِائَةٍ بِ السَّنُسُوبُ نِ سِنِيسُنَ عَسَطُ فُ بَسَانِ لِتُلَاثَمِانَةٍ وَهٰذِهِ السِّنُوْنَ الثَّلَاثُمِانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ شَمْسِبَّةٌ وَتَزِيْدُا الْقَمَرِيَّةُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَرَبِ تِسْعَ سِنِيسْنَ وَقَدْ ذَكِرَتْ فِي قَدْولِهِ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ـ أَيْ تِسْعَ سِنِيْنَ فَالثُّلَاثُمِائَةٍ الشُّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِانَةٍ وَتِسْعٌ قَمَرِيَّةً.

২৫. তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর ুক্রিশব্দটি তানভীনসহ পঠিত। আর سِنِيْن হলো مِأَةٍ -এর আতফে বয়ান। আর এই তিনশত বছর সময় আহলে কিতাবদের নিকট সৌর বছর গণনায়। আরবরা চান্দ্র মাসের হিসেবে আরো নয় বছর বৃদ্ধি করেছে। যা সামনে বর্ণিত হয়েছে। আর মানুষেরা আরো নয় বৃদ্ধি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নয় বৎসর, সুতরাং তিনশত বছর হলো সৌর মাস গণনার ভিত্তিতে আর তিনশত নয় বছর হলো চন্দ্রমাস গণনার ভিত্তিতে।

۲٦ جمين الله اعتلم بما لَبِعُنوا ج مِمَّنِ ٢٦. قُبلِ الله اعتلم بِمَا لَبِعُنوا ج مِمَّنِ اخْتَكَفُوْا فِيْهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ . لَهُ غُيبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَيْ عِلْمُهُ اَبْصِرْ بِهِ اَیْ بِاللَّهِ هِیَ صِیْغَةُ تَعَجُّبٍ وَٱسْمِعْ مَا بِهِ كَذَٰلِكَ بِمَعْنَى مَا اَبْضَرَهُ ومًا اسمعًة وهمًا على جِهة المكجازِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَنْغِيبُ عَنْ بكره وسَمْعِهِ شَنْئُ مَا لَهُمْ لِأَهْلِ السَّسَمُ وَاتِ وَالْاَرْضِ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وُلِيِّ نَاصِرِ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهُ أَحَدًا . لِاَنَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الشُّرِيْكِ -

<u>তা আলাই ভালো জানেন।</u> তাদের চেয়ে বেশি যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করছে। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অ্জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ! بَصُرُ শব্দটি বিশ্বয়সূচক শব্দ। এবং কি সুন্দর শ্রোতা তিনি। এ 🕰 শব্দটিও বিশ্বয়সূচক শব্দ। এ উভয় শব্দ أَسُمُعُهُ وَمَا السَّمَعُهُ طَعَ السَّمَعُهُ এভাবে বলাটা রূপক হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর আয়াতের মর্মার্থ হলো কোনো বস্তুই তার দৃষ্টি এবং শ্রবণের বাইরে নয়। <u>তাদের নেই</u> আসমান ও জমিনবাসীদের তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরিক করেন না। কেননা তিনি শরিক থেকে অমুখাপেক্ষী।

# তাহকীক ও তারকীব

এ শব্দটি بَابِ اِفْعَالٌ থেকে -এর সীগাহ, মাসদার হলো وعَثَارً অর্থ- অবগত করানো, জানিয়ে দেওয়া। مَنْعُرُل بِهِ वि व्यत हैं । أَعْثَرْنَا वि व्यत हैं : قُولُةً قَوْمَهُمْ وَالْمُوْمِنُونَ এন উপর। وَانٌ وَعَدَ اللَّهِ अत আৃতফ হয়েছে وَإِنَّ السَّاعَةَ আत مُتَعَلِّقْ এন اعْتُرْنَا अंगे : قُولُـهُ لِيَعْلَمُوًّا । এই ছুমলা হয়ে بُنْبَانًا এর সিফত হয়েছে। আর ثُلْثَةُ भनि عُوْلُهُ يَسْتُرُهُمْ واللهِ अठा জুমলা হয়ে والمُعْتَرُهُمْ যে দিকে ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন।

्यात । प्रथार । प्रथार । प्रथार وَمُعَنَّا शार क्रिके وَمُعَنَّا वाकारि وَابِعُهُمْ وَلَمُهُمْ وَجُمَّا بِالْفَيْدِ حَالَ كُونِهِ كُلْبُهُمْ शार । प्रथार مَحَلًا مَنْصُوْب रखप्तात कातरा حَالٌ वाकारि رَابِعُهُمْ كُلَبُهُمْ ; رَاجِمِيْنَ بِالْفَيْدِ جَاعِلُهُمْ اَرْبَعَةً بِإِنْضِمَامِهِ إِلَيْهِمْ

ত্র তুলিক না করে অথবা ত্রাক্তি । এখানে তুলিক বিসেব করে অর্থাৎ সিফতের সাথে মওসুফের গুণানিত হওয়ার তাকিদের জন্য তথা বুঝানোর জন্য। কেননা মওসুফ যখন সিফতের সাথে গুণানিত হয় তখন মওসুফের অন্তিত্ব অত্যাবশ্যক হবে। কেন সিফত মওসূফ বিনে অন্তিত্বে আসতে পারে না। উদ্দেশ্য এই হলো যে, আসহাবে কাহাফ কুকুরের সাথে মিলে আট সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তারা হলেন সাতজন আর অষ্টম হলো তাদের কুকুর।

مِنْ হয়েছে। আর الْفَرْبُ هِدَايَةٍ مِنْ الْحَالَةِ अवि : অটা أَفْرَبُ এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। আর। تَعَوْلُهُ أَوْ دَلَالَتَهُ عَرَاكُ هَا اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَلِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَلِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

ضاّة مَا وَ صَافَة प्रताह । किनना नाधात مِنَة مَا اللهُ عَطُف بَيَانٌ هُمَ مَا وَ प्रताह اللهُ عَلَيْ مَا وَ اللهُ الل

#### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনার ইতি টানা হয়েছে। এখানে সর্বমোট পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে−

- দীর্ঘদিন পর আসহাবে কাহাফকে জাগ্রতকরণ ও জনসম্মুখে তাদের অবস্থা প্রকাশের মধ্যে কি হিকমত ছিল?
- ২. মানুষের মধ্যে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। একদল গুহার নিকট সৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অপর দল তথায় মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অতঃপর মসজিদ নির্মাণকারী দল বিজয়ী হয়ে তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন।
- ৩. আসহাবে কাহাফের সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। সেই বিরোধপূর্ণ উক্তিগুলো উল্লেখ করে সঠিক সংখ্যাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- ৪. অবশেষে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে য়ে, আসহাবে কাহাফের য়তটুকু বিবরণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অহেতুক অতিরিক্ত আলোচনা করা য়াবে না। এ ব্যাপারে অন্য কারো থেকে কোনো কিছু অকাট্যরূপে জানা য়াবে না। আর য়িদ তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব আগামীতে দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ বলে নিতে হবে।
- ৫. আসহাবে কাহাফ কতকাল নিৰ্দ্ৰিত ছিলেন?

ভেত্ত ভালার ভালার আনুর নির্দ্দির ভালার ভালার আনুর দান করেছি, কয়েক শতাবী যাবত তাদেরকে নির্দ্দিত রেখেছি এবং তাদের দেহকে হেফাজত করেছি, জালেমের জুলুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছি, ঠিক এমনিভাবে জনসাধারণের নিকট তাদের কথা প্রকাশ করে দিয়েছি। যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং কিয়ামতের দিন সকল মানুষের পুনরুখান হবে, তাঁর ওয়াদার সত্যতা যে মানুষ উপলব্ধি করে এজন্যই আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা। কেননা যে আল্লাহ তা'আলা তিনশত বৎসর ধরে এই আসহাবে কাহাফের রহকে নিজের কাছে রেখেছেন আর তাদেরকে নির্দ্দিত অবস্থায়

ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনশত নয় বৎসর পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করেছেন, তার পক্ষে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। −[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৯৫]

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎ এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর এই মাটি থেকেই দিতীয়বার তোমাদেরকে বের করবো।

قَالَ فِيهَا تُحِيُّونَ وَفِيهَا تُمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرُجُونَ عَلَيْهِا تَحْدُرُجُونَ अप्रतिভाবে আরো ইরশাদ হয়েছে - أَنْ فَرُجُونَ

তিনি বললেন, তোমরা তাতেই জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং এরপর সেখান থেকে তোমাদেরকে উঠানো হবে। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে।

আর এর দারা একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের বিনুমাত্রও অবকাশ নেই।

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ: আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ বৈধ, যেন তাঁদের মাজার থেকে বরকত লাভ করা যায়। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাঁরা বর্ণনা করেন, যখন হযরত রাস্লুল্লাহ —এর রোগ বৃদ্ধি পায় [যখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন] তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে তার কষ্ট হয়, তখন চাদর চেহারা মোবারক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঐ অবস্থায় তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা আলার লা নত হোক ইহুদি ও নাসারাদের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা হজুর — এই উন্মতকে আহলে কিতাবদের ন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হজুর কবরকে পাকা করা, তার উপর উপবিষ্ট হওয়া এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে আবুল হেয়াজ নতার কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। আবুল হেয়াজ বলেছেন, আমাকে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করবো নাঃ যে কাজে হযরত রাস্লুল্লাহ — আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদি কোনো মূর্তি পাও তবে তাকে ধ্বংস কর, আর যদি কোনো উচু কবর পাও তবে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এই হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর লিখেছেন, এই হাদীসসমূহ দ্বারা কবরকে পাকা করা, উঁচু করা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে হজুর আহলে কিতাবের একটি পর্যালোচনা করেছেন। কেননা তারা নবী রাসূলগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। এর অর্থ হলো, তারা কবরকে সেজদা করা শুরু করেছিল।

হযরত আবৃ মারসাদ গনবী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ক্রি ইরশাদ করেছেন, তোমরা কবরের উপর উপবিষ্ট হয়ো না এবং কবরের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করো না। —(তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ১৯৭, মুসলিম শরীফ) মাসআলা : কোনো মসজিদের পাশে অথবা কোনো ঘরে কাউকে দাফন করা জায়েজ নেই। মৃতব্যক্তিকে কবরস্থানেই দাফন করা চাই। হাদীসে এসেছে — أَكُونُو كُولاً تَتَنْخِذُوهَا تُبُورُكُا وَلَيْ بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَنْخِذُوهَا تُبُورُكُا وَاللهُ وَاللهُ

–[জামালাইন খ. 8, পৃ. 8○]

আসহাবে কাহফের সংখ্যা : বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থা : আর্থাৎ তাঁরা বলবে। 'তাঁরা' কারা— এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। ১. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহাফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তিটি কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তিটি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তিটি করেছিল। –[বাহর]

বাক্যে নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ — এর সাথে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'ইয়াকুবিয়্যা'। তাঁরা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাজুরীয়া'। তাঁরা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রাসূলুল্লাহ —এর হাদীসে এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়।

—[বাহরে মুহীত]

ভৈনি وَتَامِنُهُمْ : এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উজি উল্লেখ করা হয়েছে। তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোজ দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে وَاو عَاطِفَهُ اللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَلللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

তাফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পর যে সংখ্যা আসত তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হতো। যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি, নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় وَاوَ عَاطِفَهُ ব্যবহার করতো না। সাতের পর কোনো সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে وَاوَ عُمَانَ কেন্টি وَاوَ ثَمَانَ حَالَهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا مَا مَا وَاوَ عُمَانَ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

আসহাবে কাহার্ফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তাফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তনাধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থ বিশুদ্ধ সনদসহ হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাঁদের নাম নিম্নরপ উল্লেখ করা হয়েছে— মুফসালামিনা, তামলীখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিতুনুস, যুনওয়াস, কায়াস্তাতিয়ুনুস। তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় বলা হয়েছে—

هُمَّ سَبَّعَةً وَعَنْ عَلِيَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُمْ سَبْعَةَ نَفَرِ اسْمَانُهُمْ يَمْلِيْخًا . وَمَكْسَلْمِيْنَا وَمَشْلِيْنَا وَ بَرَنُوش وَشَاذْنُوش وَالسَّابِعُ كَفْشَطِيْطُوش اَوْ كَفْشَطَطِينُوش وَهُوَّ الرَّاعِيْ وافَقَهُمْ وَقَالَ الْكَاشِفِيُ الْاَصَعُ اَنَّهُ مَرْطُوشُ . [هج জালালাইন ج. ২৩৪, হাশিয়া নং. ১৪]

কেউ কেউ আসহাবে কাহাফের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, ১. মাকসালমীনা ২. তামলীখা ৩. মারতুনাস ৪. নায়নূনাস ৫. সারবূলাস ৬. যূনাওয়াস ৭. কালইয়াসতুয়ূনাস। এই শেষোক্ত ব্যক্তি রাখাল ছিল যে রাস্তা থেকে তাদের সঙ্গী হয়েছে। তার সাথে একটি কুকুরও ছিল। যার নাম ছিল 'কিতমীর'। -[জামালাইন খ. ৪, প. ৪২]

فَاتِدَةً : قَالَ النَيْشَابُوْدِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضَ) أَنَّ اَسْمَاءَ اصَحَابِ الْكُهْفِ تَصَلُحُ لِلطَّلَبِ وَالْهَرْبِ وَاطْفَاءِ الْحَرِيْقِ ثُكْتَبُ فِي خِرْفَةَ وَيُرْمَى فِي وَسَطِ النَّارِ وَلِبُكَاءِ الطُفْلِ ثُكْتَبُ وَتُوضَعُ تَحْتَ راسِهِ فِي الْمَهْدِ وَلِلْحَرْثِ تُكْتَبُ عَلَى خَشَبِ مَنْصُوْبِ فِي وَسَطِ الزَّرْعِ وَللطَّرْبَانِ وَالْحُمَّى الْمُثَلَّقَةِ وَالصُّدَاعِ وَالْفِنْي وَالْجَاهِ وَالْفِنْي وَالْمُنْكَةِ وَالْفِنْي وَالْفِنْي وَلَا فَيَعْفِ الْمَالِ وَالْمُحْدَدِ اللهُ الْمَالِ وَالدَّخُولِ عَلَى الْمُعْدِ وَالنَّعَادِي وَلِعِنْظِ الْمَالِ وَالدَّخُولِ عَلَى الْمُعْدِ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْقَتْلِ .

হ্যরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফ ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে জাগ্রত হয়ে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন, পৃ. ২৪৩, হাশিয়া নং ১৪]

ভানিত্র । তিন্দত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর খ্রিন্ট । আসহাবে কাহাফ গুহায় অর্ত্তধানের তিনশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর খ্রিন্ট মতালম্বীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কঠিন বিরোধের সৃষ্টি হলো যে, হাশর-নাশর রূহের উপর হবে, না শরীরের উপর হবে। তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ খ্রিন্টান পাদ্রী 'থিয়োডর' সরাসরি শরীরের উপর হাশর নাশর হওয়াকে অস্বীকার করে বসেছিল। এ আলোচনা যখন তুক্তে উঠেছিল ঠিক সে সময় আসহাবে কাহাফ সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার ফলে সকলের মধ্যে এ মহা বিভ্রাটের পরিস্মাপ্তি ঘটে।

ভাগন-নাশরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। হাশর-নাশরের ব্যাপারটি গ্রহণে যখন এক বিশাল প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছিল। ঠিক সে সময়ে আসহাবে কাহাফের সৃদীর্ঘ নিদা হতে জাগ্রত হওয়া হকপন্থিদের জন্য এক বিরাট নজির স্থাপন করেছিল। যা শারীরিক হাশর-নাশরের পক্ষে মজবুত দলিল ছিল। ঐ ব্যক্তি যখন টাকা নিয়ে খাবার ক্রয়ের জন্য বাজারে পৌছলেন যেহেতু সৃদীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাই শহরের চাল-চলন, পোশাক-আশাক, ভাষা, ভূমিচিত্র সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি রাজ্য ক্ষমতারও ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টান বিরোধীদের জায়গায় স্বয়ং খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা কৃক্ষিগত ছিল। এই ব্যক্তি তার শতাধিক বর্ষের পুরাতন পোশাকের কারণে এমনিতেই মানুষের নিকট হাসি তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তদুপরি যখন সে তার পকেট থেকে বহু পুরাতন টাকা বের করলেন তখন মানুষের পেরেশানি ও ভুল ধারণার আর সীমা রইল না। সবাই তাকে ঘিরে ফেলল। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে স্বীয় আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিলেন। তখন কিছু লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর সাথে গুহার দ্বারে আসল।

—[তাফসীরে মাজেদী: পূ. ৬৩১]

আসহাবে কাহাফের গুহার মুখে মসজিদ নির্মাণ করব যাতে করে এটা বুঝা যায় যে, এ লোকগুলো একত্বাদে বিশ্বাসী আবেদ ছিল। কেউ যেন তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে না নেয়। আসহাবে কাহাফের সেই গুহার মুখে এখনো একটি খ্রিন্টীয় খানকাহ/উপাসনালয় বিদ্যমান রয়েছে।

আয়াতে قَالُ قَتَادُهُ هُمُ الْوُلَاةُ (بَحْر) বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে যুগের শাসক। (بَحْر) أَمْرِهِمُ عَلَيْ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ عَلَى اَمْرِهِمْ مَا الْكَنْهُ وَ مَعْ عَلَى الْمُولِدَةِ وَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ अर्था श्रश्त हातत। —[आमातिक] عَلَيْهِمْ بِعَالِي بَابِ الْكَهْفِ श्रा हाता हिम्मा दला कर्शत हाता हिम्मा वर्ष क्षा का के के اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

আল্লামা থানবী (র.) ও অন্যান্য ফকীহ মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কোনো যুগে মসজিদ নির্মাণের ফলে সহিংসতার আশঙ্কা থাকে তাহলে মসজিদ নির্মাণ জায়েজ হবে না। থানবী (র.) আরো বলেন যে, এই মসজিদ দ্বারা সেই মসজিদ উদ্দেশ্য ছিল না যা জাহেলী যুগে কবরের কাছে নির্মাণ করা হতো। কাজেই এ ঘটনা দ্বারা কবর পুজারীদের পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যায়

না। –[তাফসীরে মাজেদী: পৃ. ৬৩২]

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান: এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের নিদ্রাকাল বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনশত বৎসর এরপর তিনশত নয় বছর বলা হয়েছে। সাধারণ রীতি মতে প্রথমেই তিনশত বছর বলা হয়নি কেনঃ

এর উত্তরে মুফাসসিরণণ লিখেন, যেহেতু ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে সৌর বছরের প্রচলন ছিল তাই সে হিসেবে তিনশত বছরই হয়। চান্দ্র বছরে প্রতি বছরে দশদিন তিন বছরে একমাস এবং ৩৬ বছরে এক বছর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ হিসেবে প্রতি একশত বছরে প্রায় তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশত সৌর বছরে চান্দ্র বছরের প্রায় তিনশত নয় বছর হয়। এই হিসাবটা অনুমানিক তথা ভগ্নাংশকে বাদ দিয়ে। অন্যথায় ৩০৯ -এর আরো কিছুমাস বেড়ে যাবে। আর বড়বড় গণনার ক্ষেত্রে সাধারণত ভগ্নাংশকে বাদ দিয়েই হিসাব ধরা হয়। আর সৌর বছর ও চান্দ্র বছরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যই বাকরীতির উপরিউক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

হাকীমূল উত্থাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে তাফসীরে হক্কানীর উদ্কৃতিতে আসহাবে কাহাফের অবস্থান ও তার ইতিহাস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই অত্যাচারী শাসকের ভয়ে ভীত হয়ে আসহাবে কাহাফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ২৫০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর তারা তিনশত বছর পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন। সব মিলে তারা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছিলেন ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে। আর রাসূল — এর পবিত্র জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হয়েছে। তাই রাসূল — এর জন্মের বিশ বছর পূর্বে আসহাবে কাহাফের জাগ্রত হওয়া ঘটনা ঘটেছিল। আর তাফসীরে হক্কানীতে তাদের অবস্থানস্থলের নাম 'আফস্স' বা 'তুরতুস' বলা হয়েছে। যা এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখনো তাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

—[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪৪]

۲۷ ২٩. আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট আপনার প্রতিপালকের رَاتُلُ مَا ٱوْجِي اِلْيَاكُ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمٰتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونْبِهِ مُلْتُحُدًّا . مُلْجُأً .

يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ بِعِبَادَ تِهِمْ وَجُهُمَّةً تَعَالَى لاَ شَيْئًا مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْبَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَلاَ تَعَدُّ تَنْصُرِفُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ج عَبَّر بِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِمَا تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الذُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنَّ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا أَيِ الْقُرْأَنِ وَهُو عُييننةُ ابْنُ حِصْنِ وَاصْحَابُهُ وَاتَّبَعَ هَوْيهُ فِي الشِّرْكِ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا . اِسْرَافًا .

٢٩. وَقُلِلَ لَهُ وَلِاصْحَابِهِ هَٰذَا الْقُرْأُنُ ٱلْحَتُّ مِنْ رَبِكُمْ نِد فَمَنْ شَاءَ فَلُيُؤْمِنْ بِد وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْج تَهْدِيدٌ لَهُمْ إِنَّا اعَتُدُنا لِلظُّلِمِينَ آي الْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا طما احَاطَ بِهَا وَإِنَّ يُستَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالْمُهُلِ كَعَكُرِ الزَّيْتِ يَشُوِى الْنُوجُوهَ لَا مِنْ حَرِّهِ إِذَا تُورَبُ إِلَيْهَا بِئُسَ الشَّرَابُ ط هُوَ وَسَاءَتُ آي النَّارُ مُرْتَفَقًا - تَمْدِينِزُ مَنْقُولُ مِنَ الْفَاعِلِ أَى قَبُعَ مُرْتَفَقُهَا وَهُوَ مُقَابِلُ لِـقُنُولِيِهِ الْأَتِينُ فِي الْجَنْةِ وَحَنُسَتُ مُرْتَفَقًا وَ إِلَّا فَائُ إِرْتِفَاقِ فِي النَّارِ .

কিতাব হতে পাঠ করে শুনান, তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় পাবেন না। ১৯৯৯ শব্দটির অর্থ হলো ১৯৯৯ আশ্রম্বল, মাথা গোঁজার জায়গা।

مك الكريث المناسك احب المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك الكريث আটকিয়ে রাখবেন তাদের সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাদের ইবাদত দ্বারা দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নয়। আর তাঁরা হলো দরিদ্রগণ। আর আপনি ফিরাবেন না সরিয়ে নিবেন না তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি দৃষ্টি বলে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উদ্দেশ্য পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে। আর আপনি তাঁর অনুসরণ করবেন না, যার চিত্তকে আমি আমার স্বরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। অর্থাৎ কুরআন থেকে। আর সে ব্যক্তি হলো উমাইয়া ইবনে হিসন ও তার সঙ্গীরা। আর যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে শিরকের মাঝে আর যার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে সামনে বেড়ে গেছে।

> ২৯. <u>আর বলুন</u> তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে, এই কুরআন <u>সত্</u>য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক এটা তাদের জন্য ধমকী স্বরূপ আমি প্রস্তুত রেখেছি জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। ঐ বেষ্টনী যার দ্বারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হবে। তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়। যা তেলের গাদ সদৃশ হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে তার উত্তাপে যখন তা তার নিকটবর্তী করা হবে। <u>কত</u> <u>নিকৃষ্ট পানীয়</u> এটি <u>আর কত নিকৃষ্ট আশ্রয়</u> জাহান্নাম। हिला فَاعِلْ उभीय मृल वाका विनागात्त्र अपि مُرْتَفَقًا ﴿ وَالْعَالَ مُرْتَفَقًا ইবারতটি এরূপ ছিল যে- قَبُعَ مُرْتَفَعُهُا এরপরে আগত জান্নাতের বর্ণনায় وُحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে, সে হিসেবে এখানে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য दें दें वना হয়েছে। অন্যথায় জাহান্নামে আরাম আয়েশের কি আছে?

#### অনুবাদ

- .٣. إِنَّ الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ إِنَّا لَا الصَّلِحُتِ إِنَّا لَا نَصْفِيعُ اجْرَ مَنْ احْسَنَ عَمَالًا.
  النَّجُمْلَةُ خَبُرُ إِنَّ الَّذِينَ وَفِيْهَا إِقَامَةُ النَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالْمَعْنَى الْخُلُهُمْ إِمَا تَصَمَّنَهُ.
- رَّ الْكُلِكُ لَهُمْ جَنْتُ عَدْنِ اِقَامَةٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنهُرُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ السَّورَةِ كَاحْمَرَةٍ جَمْعُ سَوارٍ وَهِي جَمْعُ اسْورَةٍ كَاحْمَرَةٍ جَمْعُ سَوارٍ مِنْ ذَهْبِ وَيكلبسُونَ ثِيبَابًا خُضْرًا مِنْ الدِيبَابًا خُضْرًا مِنْ الدِيبَابًا خُضْرًا مِنْ الدِيبَاجِ وَاسْتَبْرَةٍ مَنْ الدِيبَاجِ وَاسْتَبْرَةٍ مَنْ الدِيبَاجِ وَاسْتَبْرَةٍ مَنْ الدِيبَاجِ وَاسْتَبْرَةٍ مِنْ الدِيبَاعِ وَاسْتَبْرَةٍ مَنْ الدَّيْسَانِ فَيْهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ مُنْ يَكَةً وَهِي السَّرِيثُ فِيهَا فِي السَّرِيثُ فِيهَا وَلَي الشَّيابِ فِي السَّرِيثُ الشَّيابِ فِي الْحَجَلَةِ وَهِي بَيْتُ يُزِينُ بِالشِّيابِ وَالسَّتُورِ لِلْعُرُوسِ نِعْمَ الدُّوابُ الْجَزَاءُ وَلَي الْشَيابِ وَالسَّتُورِ لِلْعُرُوسِ نِعْمَ الدُّوابُ الْجَزَاءُ وَلَي الشَّيابِ الْجَنَّةُ وَحَسَنَتْ مُنْ تَفَقًا .
- ৩০. যারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে আমি তো তার
  শ্রমফল নষ্ট করি না, যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন
  করে। إِنَّ النَّذِيْنَ النَّخَ وَالْمَا لَا نُضِيْعً وَالْمَا لَا نُضِيْعً وَالْمَا لَا لَا نُضِيْعً وَالْمَا لَا لَا نُضِيْعً وَالْمَا لَا لَا لَا نُضِيْعً وَالْمَا لَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ
- ৩১. তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলঙ্কৃত করা হবে। কারো মতে কুল লৈ কার নিত্র করা কারো মতে কুল লৈ কার কারে মতে কুল লৈ কার কারে মতে ক্রিক্ত। আর কারো মতে এর বহুবচন, কিলে লার করে ক্রিক্ত। শব্দিটি করিধান করবে সৃক্ষ ও পুরুবিদান ত্রায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। স্বা আর রাহমানের আয়াতে রয়েছে কুল লাকার নিত্র করা হার বহুবচন। এটি এক বিশেষ ধরনের কক্ষ, যা নব দম্পতির জন্য কাপড় ও পর্দার দারা সজ্জিত করা হয় কত সুন্দর পুরস্কার প্রতিদান। সেটি হবে জান্নাত ও উত্তম আশ্রায়ন্ত্ল।

### তাহকীক ও তারকীব

غُولُـهُ أَتُـلُ -এর মাসদার। অর্থ- পাঠ করা। তেলাওয়াত করা। এ শব্দটি عَنْدُ (থকে নির্গত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার অর্থ হলো- অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

। এর বয়াन مَا مَوْضُولَة الله بَيَانِيَّة قَا مِنْ ٩٩ : قَوْلُـةُ مِنَ الْحِتَابِ

থেকে অর্থ– আশ্রয়ন্তল, আশ্রয় নেওয়া। وَنُتِعَالُ ইসমে যরফ, মাসদারে মীমী, বাবে إِنْتِعَالُ

वार्कात वशान रसिर । فَوَلَمُ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ वार्कात वशान रसिर ।

এর - نَصَرَ शांतर اللهِ के शें के हैं के है के हैं के है के हैं के है

बंदों के बेंदों : बाँगे पेंदों वनगि हैं : बाँगे पेंदों वनगि हैं : बाँगे के बेंदों के

बर्थ रत्ना - क्रां कि विद्युि कज़ा, فَرَطُ فِي الْأَمْرِ : विद्यु نَصَرَ कर्ज याजनाज़। अर्थ - जीयान क्रां : قَوْلُهُ فُرُطُّا অসম্পূৰ্ণ কাজ করা।

اَلْحَقُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর اَلْحَقُ भक्षि উহ্য ফে'লের أَلْحَقُ - فَاعِلُ - فَاعِلُ - فَاعِلُ अकि উহ্য ফে'লের أَلْحَقُ - فَاعِلُ - فَاعِلُ अकि अहि

وَ عَنْ رَبُكُمْ शেকে كَانِنًا مِنْ رَبِكُمْ অথবা الْعَوْ الْعَوْلُ अথবা الْعَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ رَبِكُمْ উহা মুবতাদার দিতীয় كَانِنٌ مِنْ رَبُكُمْ अवर्त হবে। অর্থাৎ كَانِنٌ مِنْ رَبُكُمْ

এর সাথে। আর وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ अर्था९ وَنَا اَعُتَدُنَا اَعُتُوا - هَمَ اللهِ - هَمَا اللهِ - هَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ ال

‰ : অর্থ– গাদ, তেলের তলানি, কাইট।

्वत काराल । जात مَرْجِعْ वात هُوَ वात के के के वात مَرْجِعْ वात काराल । जात مَرْجِعْ वात के के वात مَرْجِعْ वात مُسْتَعَانُ به

ظُرُف राज مُرْتَفَقَ आहे عَبُعَ مُرْتَفَقَهُا अर्था९ مَنْقُول राज فَاعِلٌ या تَمْبِيْز राज فَاعِلٌ क्षी : قَوْلُهُ مُوْتَفَقًا राज طُرُف वर्ण مَنْقُول अर्थ - आतात्मत जात्रगा, पाजशैपनत जन्म व गमि مَكَانُ صَوْبَ عَالَى - এत ভিত্তিতেও হতে शात । यादे कु जात्नाजिपनत जन्म مُشَنَتُ مُوْتَفَقًا राज का का का व रात्रह ।

खूमना रख हिं । فَوْلُهُ إِنَّا عَمَلًا عَمَلًا عَمَلًا وَاللهِ अवत हैं। इतरक मूनाक्वार विन रक'न । यत यभीत انَ इतना हिंदी आप انَ 'क्यूमें विन रक'न । यत यभीत انَ इत्तरक मूनाक्वार विन रक'न । यत यभीत انَ कात के वित प्रथम وَاللهُ कात के मिल خَبُريَّة किल के निर्देश क

عَدُن عَدُن فَكُدُّ व्रात مُبَنَدَأ مُرُخُرٌ व्रात جَنَّتُ عَدْنٍ पात خَبَر مُقَدَّم व्रात لَهُمْ عَدُنٍ अव فَ عَدُن عَدُن عَدُنِ عَدْنٍ عَدْنٍ

এই হয়েছে। এই তুটা উহ্য ফে'ল يَجْلِسُونَ হরেছে। এর যমীর থেকে أَتَّ كِثِيْنَ السَّرِيْرُ হয়ে مُتَعَلِّقْ হরে مُتَعَلِّقْ হরে مُتَعَلِّقْ হরে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: এই সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের অবতরণকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরপর এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যারা এই ক্ষণভঙ্গুর জগত ও জীবনের যাবতীয় আনন্দ উল্লাসকে তুচ্ছ মনে করে সুদৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তারা অবশেষে সফলকাম হয়, আর অহংকারী জালেম দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

আসহাবে কাহাফের ঘটনার পর এখন আলোচ্য আয়াতে পুনরায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কাফেরদের অনেক প্রশ্নের জবাবও রয়েছে এবং প্রিয়নবী — -এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ন্যায় যে সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস বর্জন করে এক আল্লাহ তা আলার বন্দেগীতে মশগুল রয়েছেন, তাদের শুরুত্ব উপলব্ধি করার তাগিদ রয়েছে, যেমন হযরত আম্মার (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে দীন ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের প্রতি সুনজর রাখার তাগিদ হয়েছে। আর যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার নির্দেশ রয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) তাঁর 'এজালাতুল খেফা' গ্রন্থে লিখেছেন, এ আয়াতঁসমূহে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর সেসব লোকের সঙ্গ লাভের আদেশ দেওয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সভুষ্টি অন্বেষণ করে এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকে; এমন লোকদের থেকে বিমুখ না হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, পথভ্রন্ট তাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ হয়েছে। এ আয়াতে যে দলের সঙ্গে উঠাবসা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রাহে বিলীন করে দিয়েছিলেন, তাই তারা হয়েছিলেন রিক্তহন্ত, এটি ছিল তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

কাফেররা রাস্ল — কে একথা বলতো, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার কথা শ্রবণ করি এবং আপনার উপর সমান আনয়ন করি তবে যখন আমরা আপনার নিকট আসি তখন আপনি এ দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন, তাদের সঙ্গে একত্রে বসা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। তাছাড়া তাদের পোষাক থেকে দুর্গন্ধ আসে। এরা আমাদের সঙ্গে বসবার লোক নয়। তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে কাফেরদের দরখান্ত মঞ্জুর না করার নির্দেশ রয়েছে এবং প্রিয়নবী — কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এই অহংকারী লোকদের দিকে মনোনিবেশ করবেন না; বরং ইসলামের সত্য-সাধনায় যারা শত কষ্ট সহ্য করেও অগ্রসর হয়েছে তাদেরকে সঙ্গে রেখে চলুন। তারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা আলার ইবাদতে মশগুল রয়েছে, তারাই আল্লাহ তা আলার প্রিয়বান্দা এবং আসহাবে কাহাফের নমুনা। অহংকারী কাফেররা এই নিঃস্ব মুসলমানদের সঙ্গে বসা পছন্দ করেনি আল্লাহ তা আলা তাদের এই আবদার রক্ষা না করার আদেশ দিয়েছেন। —ভাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১১৪, মা আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইট্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪১১ - ১২

: नात्न नुयूल - قَوْلُهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَذَعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ النَّ

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, উয়াইনা ইবনে হুসাইন ফাজারী সম্পর্কে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উয়াইনা হযরত রাসূলুল্লাহ = এর খেদমতে হাজির হয়। তখন তার দরবারে কয়েকজন নিঃস্ব মুসলমান উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী (রা.) অন্যতম। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে একটি ছোট চাদর ছিল।

<u>#</u>

তিনি ছিলেন ঘর্মাক্ত, তখন উয়াইনা বলল, হে মুহাম্মদ = ! এই লোকদের দুর্গন্ধ আপনার কষ্টের কারণ হয় না? আমরা মোজের গোত্রের নেতা, সমাজের উচুন্তরের লোক। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে সব লোক মুসলমান হয়ে যাবে; কিন্তু এসব লোকদের উপস্থিতি আমাকে আপনার অনুসরণে বাধা দিচ্ছে, আপনি যদি এদেরকে আপনার এখান থেকে দূরে সরিয়ে দেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করবো অথবা আমাদের জন্যে বসবার কোনো ভিনু স্থান নির্দিষ্ট করুন এবং তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। — তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২০৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কুরাইশদের তথাকথিত কোনো নেতারা এসে প্রিয়নবী === -এর খেদমতে আরজ করল, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনি তবে এই দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার মজলিস থেকে সরিয়ে দিন অথবা এ ব্যবস্থা করুন, যখন আমরা হাজির হই, তারা যেন না থাকে। আর তাদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিন। তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১১৪- ১৫]

তাবারানী (র.) হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে হযরত আবুল খায়ের মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে তাতে মিহি রেশম তৈরী হয়, তার দ্বারাই জান্নাতবাসীর পোষাক তৈরী হবে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলঙ্কার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভণীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কঙ্কন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথাও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে মনে করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোনো বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষণীয় মনে করা হয়। জানাতে পুরুষদের জন্যও অলঙ্কার এবং রেশমী বস্তু শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারো কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোনো অলঙ্কার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কিন্তু জানাতে পৃথক এক জগৎ। সেখানে এ আইন থাকবে না।

#### আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত:

الخ الضيئ نَفْسَكَ الخ : এ আয়াতে এমন সকল দরিদ্র লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যারা সবকিছু কে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সদা ব্যাপ্ত। هُمُ مَنْوَمُ لاَ يَشْقِئ جَلِيْسُهُمْ

ভক্তবৃদ্দ ও ছাত্রদের প্রতি সদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন; তাদের ব্যাপারে যেন বিরূপ না হন।

আয়াতে সে সকল লোকদের কুৎসা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা تقولُهُ تُسْرِيْدُ زِيْنَهُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا সম্পদশালীদের নিকট ধন্না দেয় ও তাদের সম্পদের কারণে তাদেরকে তোশামোদ করে।

ভানপাপীদের আনুগত্য না করার হরেছে । আরাতে বদকার, আল্লাহবিমুখ, ফাসেক ও জ্ঞানপাপীদের আনুগত্য না করার নির্দেশ প্রদান করা হরেছে। কেননা তার সাথে নম ব্যবহার করলে মুখে যদিও তাকে অস্বীকার করা হঙ্ছে; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মনে হবে যে, তারই আনুগত্য করা হচ্ছে।

-[কামালাইন ১৫পারা, পৃ. ১০৭]

অনুবাদ:

٣٢. وَاضْرِبُ إِجْعَلْ لَهُمْ لِلْكُفَّارِ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ بَذُلُّ وَهُوَ وَمَا الْمُؤْمِنِيْنَ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ بَدُلُّ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ تَفْسِيْرُ لِلْمَثَلِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا الْكَافِرِ جَنْتَيْنِ بِسُتَانَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ الْكَافِرِ جَنْتَيْنِ بِسُتَانَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ الْكَافِرِ جَنْتَيْنِ بِسُتَانَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَمُفَانَيْنِ مِنْ اَعْنَابِ وَمُفَانَا بَيْنَهُمَا اَحْدَقْنَا هُمَا بِنَخُلِ وَجُعَلْنَا بَيْنَهُمَا اَحْدَقْنَا هُمَا بِنَخْلِ وَجُعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا . يَقْتَاتُ بِه .

٣٣. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ كِلْتَا مُفْرَدٌ يَدُلُّ عَلَى التَّ خَبِرُهُ الْكُلْهَا التَّ خَبِرُهُ الْكُلْهَا التَّ خَبِرُهُ الْكُلْهَا ثَمَرَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِّنْهُ شَيْئًا وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِّنْهُ شَيْئًا وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِّنْهُ شَيْئًا .

٣٤. وَكَانَ لَهُ مَعَ الْجَنْتَيْنِ ثَمَرُّ جِ بِفَتْعِ الشَّاءِ وَالْمِيْمِ وَرِضَيِّهِمَا وَبِضَمَّ الْأُولِ وَسُكُونِ الشَّانِي وَهُو جَمْعُ ثَمَرةٍ وَسُكُونِ الشَّانِي وَهُو جَمْعُ ثَمَرةٍ كَشَبَةٍ وَخَشَبَةٍ وَخَشَبِ كَشَجَرةً وَشَجَر وَخَشَبَةٍ وَخَشَبٍ وَبَكُن فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ وَبَكُن فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ وَبَكُن فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ وَهُو يَكُن فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ وَهُو يَكُن فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ وَهُو يَكُن فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِن وَهُو يَكُن فَقَالُ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِن وَهُو يَكُن فَعَاوِرُهُ يَفَاخِرُهُ انَا الْكُثرُ مِنْكُ مَا لَا وَكُنْ وَمِنْكُ مَا لَا قُولُ الْمَعْمِدَةُ .

٣٥. وَدَخَلَ جَنْتَهُ بِصَاحِبِهِ يَطُونُ بِهِ فِيهَا وَيُوِيْهِ اثْمَارَهَا وَلَمْ يَقُلُ جَنْتَيْهِ إِرَادَةً لِلرَّوْضَةِ وَقِيْلَ اِكْتَفْى بِالْوَاحِدِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالْكُفْرِ قَالَ مَا اَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ تَنْعَدَمَ هَذِهَ آبَدًا . ৩২. <u>আপনি বর্ণনা করুন</u> পেশ করুন তাদের কাছে কাফের
এবং মুসলমানদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা بَدُلُ হলো
হলো بَهُلَيْنَ আর رَجُلَيْنَ শন্টি তার পরবর্তী ইবারতসহ
بَانَ -এর তাফসীর। আমি তাদের একজনকে
কাফেরকে দিয়েছিলাম দুটি দ্রাক্ষা উদ্যান আঙ্গুরের
বাগান এবং পরিবেষ্টিত করেছিলাম সে দুটোকে
শন্টি একবচন কিন্তু দ্বিবচনের অর্থ দেয়। আর
তারকীবে মুবতাদা হয়েছে। <u>খেজুর বৃক্ষ দারা এবং এই</u>
দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র যা
খানাপিনার কাজে আসে।

৩৩. উভয় বাগানই ফলদান করত كِنْتُ টি শব্দ হিসেবে

﴿ كُنْتُ ; কিন্তু অর্থগত দিক থেকে كُنْتُ বা দ্বিবচন
বুঝায়। كِنْتُ হলো মুবতাদা। আর তির খবর।

এতে কোনো ক্রটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে
ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর যা উভয়ের মাঝে
প্রবাহিত হয়।

৩৪. <u>আর তার ছিল</u> দুটি বাগানসহ প্রচুর সম্পদ ক্রি শব্দে তিনটি পাঠ রয়েছে - ১. া এবং তার উভয়টিতে ফাতাহ। ২. উভয়টিতে পেশ বা জুমা ৩. প্রথমটিতে ফাতাহ দ্বিতীয়টিতে সুকুন। ক্রি শব্দটি ক্রি -এর বহুবচন। যেমন ক্রিক এব বহুবচন। যেমন ক্রিক এবং ক্রিক মু'মিনকে বলল তার আসে। অতঃপর সে তার বন্ধুকে মু'মিনকে বলল তার সাথে আলোচনাকালে গর্বভরে ধন সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী জনবলে আখ্যীয়স্বজনে।

৩৫. সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল তাঁর সঙ্গীকে, নিয়ে এবং তাতে প্রদক্ষিণ করে তাকে তার ফলফলাদি দেখাতে ছিল। দিখাকে দিবচনের শব্দ ব্যবহার করেননি। সাধারণ বাগান বুঝানোর জন্য। কেউ কেউ বলেন, শুধু একটি বাগান দেখানোর উপরে ক্ষান্ত করা হয়েছে। দুটি দেখায়নি। নিজের প্রতি জুলুম করে কুফরি করে। সে বলল যে, আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে।

#### অনুবাদ :

٣٦. وُمَّا اَظُنُّ السَّاعَة قَانِمَةً وَلَئِنْ رُُدِدْتُ . ٣٦ وَمَّا اَظُنُّ السَّاعَة قَانِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ اللَّهِ رَوِّعَلَى زَعْمِكَ اللَّهِ مَرْقِعَلَى وَعْمِكَ لَا مِنْفَلَبًا ج مَرْجِعًا .

ادم حلق مِنه تم مِن نطفهِ المَّرِيكَ عَدَلَكَ وَصَيْرَكَ رَجُلًا ـ

لَّكِنَّا اَصْلُهُ لَكِنْ انَا نُقِلَتْ حَرَّكَةُ الْهَمْزَةُ لِكَ النَّوْنِ وَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ ثُمَّ الْهُمْزَةُ لِكَى النُّوْنُ فِي مِشْلِهَا هُوَ ضَمِيْرُ الْخُمْلَةُ بِعَدُهُ الشَّانِ يُكفَسِّرُهُ النَّحُمْلَةُ بِعَدُهُ وَالْمَعْنَى انَا اَقُولُ اللَّهُ رَبِي وَلاَ الشَّرِكُ وَالْمَعْنَى انَا اَقُولُ اللَّهُ رَبِي وَلاَ الشَّرِكُ بِرَبِي اَحَدًا .

৩৬. <u>আমি এও মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর</u>

<u>আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবৃত্ত হই।</u>

আখিরাতে তোমার ধারণা অনুযায়ী <u>তবে আমি তো</u>

<u>নিশ্চয় এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান</u> প্রত্যাবর্তনস্থল পাব।

৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু তার সঙ্গে আলোচনা কালে কথার জবাব দিয়ে তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। কেননা হযরত আদম (আ.) কে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ও পরে শুক্র বীর্য থেকে। তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষ আকৃতিতে বানিয়েছেন।

শেশ ৩৮. কিন্তু الْكِنْ । শব্দটি মূলত الْكِنْ ছিল। হামযার
হরকত টি نُوْن -এ দিয়ে হামযাকে ফেলে দেওয়া
হয়েছে। এরপর نُوْن -কে এর মধ্যে ইদগাম
করা হয়েছে। <u>তিনিই</u> خُ হলো যমীরে শান, যার
ব্যাখ্যা করছে পরবর্তী বাক্য। মর্ম হলো– আমি বিশ্বাস
করি। আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও
আমার প্রতিপালকের শরিক করি না।

#### তাহকীক ও তারকীব

طَوْلُهُ وَضُولُهُ وَ وَمَا عَالَهُ - এর ব্যবহার مَثَلُ -এর সাথে হয় তাহলে তার দুটি মাফউল হয়ে থাকে। এখানে একটি মাফউল হলো مَثَلًا আর দ্বিতীয় মাফউল হলো مَثَلًا অহা মুযাফের সাথে مَثَلًا থেকে وَ بَدُلْ এবং بَدُلْ এবং مَثَلًا अवाद المَثَلَّةُ এবং اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا بَيّانُ हिला مِنَ أَغَنَابِ عُلَهُ مِنَ أَغَنَابِ عُلَهُ مِنَ أَغَنَابِ عُلَهُ مِنَ أَعَنَابِ عَلَهُ مِنَ أَعَنَابِ عَلَهُ مِنَ أَعَنَابُ وَ وَاللّهُ مِنَ أَعَنَابُ وَ وَاللّهُ مِنَ أَعَنَانُ الْجَنّتُيْنِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى الْجَنّتُيْنِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى الْجَنّتُيْنِ عَلَى الْجَنّتُ عَلَى الْجَنّتُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجَنّتُيْنِ عَلَى الْجَنّتُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْكُلْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجَنْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْكُلْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْكُلِكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى الْجُنْكُ عَلَى ال

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা অর্থ-সম্পদের নেশায় মগ্ন ছিল এবং দরিদ্র মুসলমানদেরকে হীন মনে করত এবং তাদের সাথে বসা অপমানজনক মনে করতো। নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করতো। তাঁরা প্রিয়নবী = -এর দরবারে এই আরজি পেশ করতো যে, আপনি এই নিঃস্ব মুসলমানদেরকে সরিয়ে দিন!

আলোচ্য আয়াতে ঐ অহংকারী লোকদেরকে শ্রবণ করাবার জন্য এবং পৃথিবীর অন্তিত্বীনতা প্রকাশ করার জন্যে বনী ইসরাসলের দুই ভাইরের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সম্পদশালী কাফের ছিল, আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল। আর নিজের অর্থ-সম্পদের কারণে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল মুমিন এবং দরবেশ। সম্পদশালী কাফের অর্থ-সম্পদের নেশায় মন্ত ছিল এবং আখিরাতকে অস্বীকার করতো। আর তার মুসলিম ভাই আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিল। দে এই সত্য উপলব্ধি করতো যে, এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, যিনি তোমাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর বন্দেগীতেই রয়েছে সত্যিকার সম্মান এবং মর্যাদা। আর এই প্রকৃত মর্যাদা মু'মিনই অর্জন করে। মু'মিন ব্যক্তি তার সম্পদশালী ভাইকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার শিক্ষা দিত, তাঁর নাফরমানি না করার তাগিদ করতো এবং বলতো, আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ হয়ো না, যে কোনো সময় যে কোনো বিপদ তোমার প্রতি আপত্তিত হতে পারে এবং তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অবশেষে তাই হয়েছে। হঠাৎ এক আসমানি বালা অবতরণ করে। পরিণামে তার বাগানটি ধ্বংসন্ত্রপে পরিণত হয় এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে। তথন সে উপলব্ধি করে আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়।

-[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪১৫]

ইমাম রাজী (র.) লিখেছেন এ আয়াতসমূহের মর্মকথা হলো– ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে কাফেররা তাদের ধন শক্তি এবং জনশক্তির ব্যাপারে গর্ব করতো এবং দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো।

আলোচ্য ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মানবকে জানিয়ে দিতে চান যে ধনী হওয়া কোনো গৌরবের বিষয় নয়, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমেই মানুষ গৌরবান্তিত হয়, আল্লাহ তা'আলার দরবারে বান্দা হিসেবে তার গুরুত্ব হয়। ধন-সম্পদ নিতান্তই অস্থায়ী জিনিস, আজ যে ধনী, কাল সে হয় ফকির; আর আজ যে ফকির কাল সে ধনী হয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে ধনী দরিদ্র হয়ে যায়; তাঁর মর্জি হলে দরিদ্রও ধনী হয়ে যায়।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা– ১৫, পৃ. ৯৭ তাফসীরে কাবীর– খ. ২১, পৃ. ১২৩-১২৪]

অবস্থা বর্ণনা করুন। এই দুর্হ ব্যক্তি কেঃ তাদের পরিচয় কিঃ এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আল্লামা বগজী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মক্কায় বনৃ মখজুম গোত্রের দৃই ভাই বাস করতো। একজন ছিলেন মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফের। যিনি মু'মিন ছিলেন তার নাম আবৃ সালমা আব্দুল্লাহ [তিনি উন্মুল মু'মিনীন হ্যরত উন্মে সালমা (রা.)-এর সাবেক স্বামী] ইবনে আব্দুল আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আরাত নাজিল হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উয়াইয়া ইবনে হুসাইন এবং হযরত সালমান (রা.)-এর অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা। আর মুজাহেদ (র.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল তামলীখা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতরুস। ওয়াহ্যাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতফারু। প্রথম ব্যক্তি মুসলমান ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের ছিল। সূরা ওয়াসসাফফাতেও ঐ দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) মা'মারের সূত্রে এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে খোরাসানীর প্রদত্ত বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন। এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। পিতার ওয়ারিশসূত্রে উভয়ে আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা করে পায় এবং প্রত্যেকে তা ভাগ করে নেয়। এক ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করে। আর দিতীয়জন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা আলার রাহে দান করে এবং বলে, হে আল্লাহ! আমার ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করেছে, আমি তোমার নিকট থেকে এই এক হাজার স্বর্ণ মুদার বিনিময়ে জান্নাতের জমি ক্রয় করলাম। প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি বাড়ি নির্মাণ করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দারিদ্রপীড়িত মানুষকে দান করে এবং এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! সে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বাড়ি নির্মাণ করেছে, আর আমি তোমার নিকট থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্লাতের একটি বাড়ি ক্রয় করলাম। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা আলার রাহে দান করে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি আরজি পেশ করছি যে, জানাতে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে গোলাম বাঁদি এবং ঘরের আসবাব পত্র ক্রয় করে। আর দিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করে এবং জান্লাতে খাদেম, খেদমতগার এবং আসবাব পত্রের জন্য আরজি পেশ করে।

যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সমস্ত সম্পদ এভাবে দান করে ফেলে এবং অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে চিন্তা করলো যে ভাইয়ের নিকট আমি সাহায্যপ্রার্থী হতে পারি। আর একথা চিন্তা করে সে তার ভাই যে রান্তা অতিক্রম করবে তার পার্শ্বে বসে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তার সম্পদশালী ভাই চাকর বাকর নিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করলো। ভাইকে দেখে সে চিনতে পারলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, বর্তমানে আমি অত্যন্ত দরিদ্র এবং আপনার সাহায্যপ্রার্থী। সম্পদশালী ভাই বললো, তোমার অর্থ-সম্পদ কি হয়েছে? তুমি তো তোমার অংশ নিয়েছিলে। দরিদ্র ভাই তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন সে বলল, আচ্ছা তুমি দান খায়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো, তুমি যেতে পার আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না। এভাবে সে তার দরিদ্র ভাইকে বিদায় করে। যাহোক অবশেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়। বিচ্চাকীরে মাযহারী, খ.৭, পৃ. ২১৩]

وَكَانَ لَهُ وَكُانَ لَهُ وَكُلَّا وَلَا إِنَّا لَا إِنْ وَاللَّهُ وَكُانَ لَهُ وَكُلَّا وَاللَّهُ وَلَا

ক্তাবুল ঈমানে হয়রত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূল ক্রালেছন-কোনো পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا يَنَاءُ اللّٰهُ لاَ قُولُهُ وَ مَا اللّٰهُ لاَ اللّٰهُ لاَ اللّٰهُ لاَ اللّٰهُ لاَ اللّٰهُ لاَ اللّٰهُ لاَ اللّٰهُ ال

ইমামু দারিল হিজরত হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) স্বীয় দরজার উপর كَ اللّٰهُ لاَ فُرَةَ اللّٰ بِاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰه

ফারেদা: আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি হচ্ছে যে, তিনি তার প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মোহ থেকে নিবৃত রাখেন। আর কাফেরদেরকে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মন্ত রাখেন এবং ঈমানদারগণকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন। -(প্রাণ্ডক: ৬০৪) আয়াতের সৃত্ত্ব ইন্সিত: وَاَضْرِبُ النَّحَ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

٣٩. وَلُولًا هَلَّا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ عِنْدَ اعْجَابِكَ بِهَا هٰذَا مَا شَأَءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أُعْطِيَ خُيْرًا مِنْ اهْلِ اوْ مَالٍ فَيَقُولُ عِنْدٌ ذٰلِكَ مَاشَاءَ اللُّهُ لاَّ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لَمْ يَرَ فِيهِ مُكُرُوهًا إِنْ تَرَنِ انَّا ضَمِيْرُ فَصْلِ بَيْنَ الْمَفْعُولْيَنْ أَقَلُّ مِنْكُ مَالًا وَّ وَلَدًّا .

. فَكُسَى رَبِي أَنْ يَكُوْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ جَوَابُ الشَّرْطِ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا جَمْعُ حُسْبَانَةٍ إِيْ صَوَاعِقٍ مِّنَ السَّمَا وَ فَتُصْبِحَ صَعِيْدُا زَلُقًا . أرْضًا مَلَسَاءً لَا يَثْبُثُ عَلَيْهَا قَدُمُّ.

٤١. أَوْ يُصْبِحَ مَا وُهَا غَوْرًا بِمَعْنَى غَائِرًا عَطْفٌ عَلَى يُرْسِلَ دُوْنَ تُصْبِحَ لِآنَ غَوْرَ الْمَاءِ لَا يتَسَبُّ عُنِ الصَّوَاعِقِ فَلَنَّ تَسْتَطِينَعَ لَهُ طَلَبًا . حِيْلَةً تُدْرِكُهُ بِهَا .

السَّابِقَةِ مَعُ جَنَّتِ بِالْهَلَاكِ فَهَلَكَتُ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْءِ نَدُمَّا وَتَحَسُّرًا عَلَى مَا انْفُقُ فِيْهَا فِيْ عِمَارَةِ جَنَّتِهِ وَهِيَ خَاوِيةٌ سَاقِطَةٌ عَلَى عَرُوشِهَا دَعَائِمِهَا لِلْكُرْمِ بِأَنْ سَقَطَتْ ثُمَّ سَقَطَ الْكُرَمُ وَيُقُولُ بَا لِلتَّنْبِيْدِ لَيْتَنِي لَمُ أَشْرِكْ بِرَبِّي ٱحَدًا . ৩৯. আর কেন তুমি বললে না যখন প্রবেশ করলে <u>তোমার বাগানে</u> তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে <u>এটি</u> ঐ জিনিস যা চেয়েছেন আল্লাহ, নেই কোনো শক্তি আল্লাহ ছাড়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ इतमम्भव ७ त्रखानांवि প্रार्ख रहन الا بِاللَّهِ اللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ বিষয় প্রত্যক্ষ করবে না। যদি তুমি মনে কর আমাকে র্ভা হলো দুটি মাফউলের মাঝে পার্থক্যকারী যমীর ধনে ও সম্পদে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

৪০. তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এটি جُواب حُسْبَانً अवर পाठारवन তোমার वाগारन गुजव شُرُط শব্দটি 🖆 -এর বহুবচন, অর্থ- বিদ্যুৎ চমক। আকাশ থেকে, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। মসৃণ ভূমি যাতে পা স্থির থাকে না।

৪১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে ্রিই শব্দটি -এর অর্থে। এর عطف হবে گُرْسِل अ সাথে خِنْفِ -এর সাথে নয়। কেননা পানি বর্ষিত হয় বিজলীর কারণে; গর্জনের কারণে নয়। <u>এবং</u> <u>তুমি কখনো</u> তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। এমন কৌশল যার মাধ্যমে তা লাভ করবে।

قَمَرُ १ हे ४ الضَّبْطِ الضَّبْطِ الضَّبْطِ الضَّبْطِ بِثُمَرِهِ بِأُوجُهِ الضَّبْطِ শব্দে পূর্বে বর্ণিত তিনটি পঠনই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাগান সমুদ্য় ফল-ফলাদিসহ বিনষ্ট হয়ে যায়। এবং সে হাত কচলাতে লাগল আক্ষেপ ও লজ্জায় তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য বাগান আবাদ করার জন্য। যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে পড়ল আঙ্গুরের মাচান। এভাবে যে প্রথমে মাচান ভূপাতিত হলো। অতঃপর আঙ্গুর পতিত হয়েছে। সে বলতে লাগল, হায়! ১০ সতর্ক করার জন্য আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের সাথে শরিক না করতাম।

हिं . وَلَمْ يَكُنْ لُهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِئَةً ﴿ 80. عِلْمُ يَكُنْ لُهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِئَةً جَمَاعَةُ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِنْدَ هَلَاكِهَا وَمَا كَأَنَّ مُنْتَصِرًا ـ عِنْدَ هَلَاكِهَا بِنَفْسِهِ.

. هُنَالِكُ أَيْ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ الْوَلَايَةُ بِفَتْح الْوَاوِ النُّصْرَةُ وَبِكُسْرِهَا الْمُلْكُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ م بالرَّفْع صِفَةُ الْوِلاَيَةِ وَبِالْجَرِّ صِفَةُ الْجَلَالَةِ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا مِنْ ثكابِ غيشرِه لو كان يُشِيبُ وُخَيْرً عُنَّقُبًا ـ بِضَيِّم الْقَافِ وَسُكُونِهَا عَاقِبَةٌ لِلْمُؤْمِنِينْ وَنصَبِهِمَا عَلَى التَّمْيِيْزِ -

بَاء ٥ تَاء भक्षि تَكُنُ । <u>कात्ना लाकजन हिल ना</u> উভয়ভাবে পঠিত। তা ধ্বংসের সময় <u>এবং সে নিজে</u>ও প্রতিকারে সমর্থ হলো না তা ধ্বংসের সময় নিজের পক্ষ থেকেও কোনো সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি।

টি وَاوٌ শব্দে وَلاَيْدٌ 88. সেখানে কিয়ামতের দিন কর্তৃত্ব যবর যোগে পঠিত, অর্থ- সাহায্য করা। আর ু। টি যের যোগে পঠিত হলে অর্থ হবে- মালিক হওয়া। বা পেশ যোগে رَفْع শব্দটি الْحُقَ বা পেশ যোগে পঠিত হলে এটি ﴿ الْوِلَالِيُّ এর সিফত হবে। আর ﴿ جُرُ বা যের যোগে পঠিত হলে الله শব্দের সিফত হবে। পুরস্কার দানে তিনি শ্রেষ্ঠ অন্য কেউ যদি প্রতিদান দিত তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ প্রতিদান দিতে পারে না। এবং পরিণাম নির্ধারণে শ্রেষ্ঠ عُقْبًا শব্দের 🕹 🕹 টি পেশ ও সুকৃন উভয়ভাবেই পড়া যায়। আর 🚅 হিসেবে তাতে নসব হয়েছে।

# তাহকীক ও তারকীব

তথা প্রস্তুত করা, সন্তুষ্ট করা, সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। قُولُـهُ لُـولاً वाकाि مَا شَأَءَ اللَّهُ वरायह । ﴿ مُوصُول वर्षा صِلَة و مَوصُول वरायह مَا شَأَءَ اللَّهُ و रायह مَقَدَّم वर्ष ्ष छेरा त्रातरह । व्यावात এটाও रूटा आता वात كَانِزُ शं वा हिया है اَلْأَمْرُ مَا ضَا ءَ اللَّهُ وَعَ হয়ে بائے تَفِي جِنْس এর খবর।

এর - وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ সীগাহ وَفَ مَا عَلَى مَجْزُوم হলো مَجْزُوم বা জযমযুক্ত ফে'ল। সীগাহ إنْ : قُولْمَهُ إِنْ تُسُون े प्रीत مُتَكَلَّمُ वात وَ عَالَمَ عَلَيْ وَقَالِمَة وَقَالِمَة وَ عَالِمَة वात कालिमा उँछा तरसरह وك تُون प्रा माकछल। تُون - এর নিচে যের হলো তার নিদর্শন। আর رُويْتَ قَلْبِي हाता وَوْيَتَ قَلْبِي अवर निर्फ राव राला जात निपर्শन। आत جَوَاب شَرَّط शला فَعَسٰى आत تَمْيِينِر शला وَلَدًا عُوه صَالاً आत مَفْعُول ثَانِيْ शला اَقَلَّ । शकिप्तत जना ضَمِيْر فَصْل । আর যদি كَرُنِ দ্বারা رُوْيَت بَصَرِي উদ্দেশ্য হয় হবে الله تَرُنِ हाরा تَرُنِ हाता كَرُنِ

وَاحِدُ مُذَكِّرٌ अीशारि प्र्यात' -এর تَعَالَ وَقَوْتِيَنِ উহ্য রয়েছে بُوْتِيَنِ সীগাহিট মুযার' -এর مُنكَكِّرً হতে অর্থ- দেওয়া। غَانْتُ

এর অর্থ হলো- গরম বাতাসের ঝড়, শান্ত। قَوْلُهُ حُسْبَانًا

এর একবচন وِقْدَارُ قُدُرَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا শব্দটি বাবে غُفْرَانٌ হতে غُفْرَانٌ ওজনে মাসদার অর্থ– হিসাব তথা جُسْبَانٌ حُسْمَانَةً राला

তার মধ্যস্থ উহা যমীর هِيَ হলো তার اِسْم আর يُوْلُهُ تُـصُّبِكُ । এটা فِعْل نَاقِصُ তার মধ্যস্থ উহা যমীর وَمَي হলো তার খবর।

এর উদ্দেশ্য হলো ثَمَّرُ -এর মধ্যে পূর্বে যে তিনটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। عُنُولُهُ بِاوُجُهُ السَّابِقَةِ وَالشَّبْطِ السَّابِقَةِ وَالشَّبْطِ السَّابِقَةِ وَالشَّبْطِ السَّابِقَةِ وَالشَّبْطِ السَّابِقَةِ وَالشَّابِةِ وَالشَّابِةِ وَالشَّابِةِ وَالشَّبْطِ السَّابِقَةِ وَالشَّابِةِ وَالسَّابِقَةِ وَالشَّابِةِ وَالسَّابِقَةِ وَالشَّابِقَةِ وَالشَّابِةِ وَالشَّابِةِ وَالسَّابِقَةِ وَالشَّابِةِ وَالسَّابِقَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالشَّابِةِ وَالسَّابِقَةِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقَةِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالْمِنْ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالْمِنْ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِ وَالسَّابِقِ وَالسَّابِقِ وَالسَّالِقِ وَالسَّالِقِ وَالْمِنْ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّابِقِيقِ وَالسَّالِقِ وَالسَّالِقِ وَالسَّالِقِ وَالسَّالِقِ وَالسَّالِقِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقِ وَالسَّالِقِ وَالسَّالِقِ وَالسَّالِي وَالْمَالِقِيلِيقِ وَالسَّالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِيلِيقِ وَالسَّالِقِ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقِيلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَّالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلِي السَلَّةِ وَالْمَالِي وَلَّالِمِي وَلِي وَالْمَالِي وَلِي وَالْمِلْل

عدولُـهُ خَـاوِيـة हिला অর্থ গত ভাবে اسّم مَفَعُولُ अरला प्रतान पिठ किनिम। قَـولُـهُ خَـاوِيـة وَــهُ وَــهُ ا عَرْشُ अंकि : केंबि عَرُشُ अंकि : अकि : قَـولُـهُ عُـرُوْشِ -এর বহুবচন, অর্থ- বেড়া, কাঠামো, ডালপালা দ্বারা নির্মিত ছাদ।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তামার বাগানে প্রবেশ করলে তখন অহংকার করে একথা কেন বললে যে, আমার এই বাগান স্থায়ী সম্পদ? কেন এ কথা বললে না যে, আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগান আবাদ রাখবেন, ইচ্ছা হলে বরবাদ করে দিবেন?

আহংকার পাতনের মূল : বস্তুত ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ তা আলার বিশেষ নিয়ামত, কিন্তু যদি ধন-সম্পদের কারণে মানব অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়, মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয়, তবে সেই ধন-সম্পদ তার জন্যে বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অহংকার মানুষের পতনের কারণ হয়। তাই তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জনশক্তির জন্য গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা— ত্রু তুমি যুখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জনশক্তির জন্য গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা— তালার মর্জি, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা আলার শক্তি ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। এভাবে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রাপ্ত সম্পদের জন্য দরবারে এলাহীতে শুকরগুজার থাকা। কেননা মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বন্থ এক আল্লাহ তা আলারই দান। যদি তিনি দান করেন তবে মানুষ পায়, আর যদি তিনি কাউকে বিশ্বিত করেন তবে কেউ তাকে দিতে পারে না। এজন্য হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ক্রিটি ইরশাদ করেছেন, কোনো মানুষ যখন সুখ শান্তিতে থাকে বা কোনো সুখসামগ্রী লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো— ত্রু তার ধন-সম্পদ সর্বপ্রকার বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ নিজের ধন-সম্পদ বা বাড়ী ঘর দেখে এই দোয়া পাঠ করে তা মানুষের বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকে।

এ আয়াতের উপর বুজুর্গানে দ্বীনের আমল: আল্লামা বগভী (র.) হিশাম ইবনে ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া যখন তার কোনো পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দেখতেন, অথবা তার কোনো বাগানে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন–

ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন ইবনে শিহাব যখন নিজের ধন-সম্পদ দেখতেন, তখন বলতেন–

এমনিভাবে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বাড়ির ফটকেও লেখা ছিল-

আর তার কারণ হলো আলোচ্য আয়াত।

বর্ণিত আছে যে হয়রত মূসা (আ.) তাঁর কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজি পেশ করেছেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের আয়োজন পূরণে হয়। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন–এটা টি অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সেই আকাজ্জা পূর্ণ হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি অনেক আগে এই প্রয়োজনের আরজি পেশ করেছিলাম, আর ঠিক এ মুহূর্তে আমার আকাজ্ফা পূর্ণ হলো। তখন আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করলেন, হে মূসা। তুমি যে 🖆 🖒 বলেছ তা তোমার কাম্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী হয়েছে। হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করছেন, আমি কি জান্নাতের একটি খারের কথা বলবো নাঃ তখন তিনি বললেন, কোন দ্বারঃ হযরত রাস্লে কারীম 🚃 তখন বললেন- צُ حُولُ وَلاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ হযরত আবু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর 🚃 হযরত আব্যর (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে জানাতের ভাগার থেকে একটি বাক্য শিখাবো না? তখন তিনি বললেন, জী-হাা। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেছেন, আমাকে প্রিয়নবী 🚃 আদেশ দিয়েছেন, যেন আমি অধিক পরিমাণে পাঠ করি

মুসনাদে আহমদে আছে, হুজুরে পাক 🚃 ইরশাদ করেন, আমি কি জান্লাতের একটি ভাগুরের কথা তোমাদেরকে বলে দিবা সেই ভাণ্ডার হলো اللَّهِ بِاللَّهِ বলা। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আমার এই বান্দা মেনে নিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, তথু 💪 لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ -रहे नग्न; वतर छा-७ या সृता काश्तर আছে। अर्थाए اللَّهُ لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

–[তাফসীরে নূরুল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. ৪২১-৪২৪]

- আয়াতের মর্মকথা : এই আয়াত দারা কয়েকটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো-

- সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা আলা, আর কেউ নয়।
- ২. বিপদের মুহূর্তে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তা আলা, আর কেউ নয়।
- ৩. অতএব এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য।
- 8. যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের কর্মফল বা ছওয়াব কখনো বাতিল হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বদলা দিয়ে থাকেন।
- ৫. এই ক্ষণস্থায়ী জগতের কোনো সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা এখানকার সবকিছুই নিতান্ত সাম্য়িক এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর; যে কোনো সময় সম্পদ বা শক্তি বিদায় নিতে পারে। যদি সম্পদ ও শক্তি থাকেও, তবু যে ব্যক্তিকে এই সম্পদ ও শক্তি প্রদান করা হয় তাকে সবকিছু ফেলে নির্ধারিত সময়ে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়।
- ৬. অতএব মনো-ভূবনে স্থান থাকবে এক আল্লাহ তা'আলার আর কারো নয়, আর কোনো কিছুরও নয়। যদি দুনিয়ার সম্পদ থাকে তবে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না থাকে তবুও আলহামদুলিল্লাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককারদের জন্যে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে অনম্ভ অসীম নিয়ামত রেখে দিয়েছেন।
- ৭. কোনো লোককে দুনিয়ার সম্পদ বা ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করা হলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি লাভ করেছে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন– দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাকেও দান করেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত শুধু তাকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

অনুবাদ

وَاضْرِبْ صَيْرُ لَهُمْ لِفَوْمِكُ مَّتُكَا الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا مَفْعُولُ اولُ كُمَاءِ مَفْعُولُ اولُ كُمَاءِ مَفْعُولُ اولُ كُمَاءِ مَفْعُولُ اولُ كُمَاءِ فَاخْتَلُطُ بِهُ تَكَاثَفُ بِسَبَبِ نُزُولِ فَاخْتَلُطُ بِهُ تَكَاثَفُ بِسَبَبِ نُزُولِ الْمَاءِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَامْتَزَجَ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ وَكَنَ الْمَاءُ فَاصَبَحَ فَصَارَ النَّبَاتُ هَشِيْمًا يَابِسَّا مُتَفَرِقَهُ الرَّيْحُ طِ النَّبَاتُ هَشِيْمًا يَابِسَّا مُتَفَرِقَهُ الرِّيْحُ طِ الْمَعْنَى شَبَهُ الدُّنْيَا فَيَوْلُهُ الرَّيْحُ وَكُنَ اللَّهُ فِينَاتٍ حَسَنٍ فَيَبِسُ وَتَكْسِرُ فَفَرَقَتُهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ إِنْكَاتُ وَفِي قِرَاءَةِ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَمَا أَوْ الرِّيْحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُقْتَدِرًا قَادِرًا قَادِرًا .

8৫. বর্ণনা করুন পেশ করুন তাদের নিকট আপনার সম্প্রদায়ের সামনে পার্থিব জীবনের উপমা এটি প্রথম মাফউল এটা পানির ন্যায় দ্বিতীয় মাফউল যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি, যা দ্বারা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয় পানি বর্ষণের ফলে ঘন হয় ভূমিজ উদ্ভিদ এবং পানি উদ্ভিদের সঙ্গে মিশে খুব হস্ট-পুষ্ট ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ছড়িয়ে দেয় ও বিচ্ছিন্ন করে দেয় বাতাস। সারকথা দুনিয়াকে এমন উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা পূর্বে তরতাজা ছিল। অতঃপর তা শুকিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বাতাসের সাথে মিশে গেছে। অপর এক কেরাতে ক্রিটেগ পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান ক্ষমতাবান।

. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاوِةِ الدُّنْيَاءِ
يُتَجَمَّلُ بِهِمَا فِيْهَا وَالْبِقِياتُ الصَّلِحْتُ
هِي سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلٰهُ
إِلاَّ اللّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَزَادَ بِعَضْهُمْ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهُ عَنْدُ رَبِكُ
حَوْلُ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِاللّهِ . خَيْرٌ عِنْدُ رَبِكُ
ثَوَابًا وَّخَيْدُ أَمَالًا . أَيْ مَا يَأْمِلُهُ الْإِنْسَانُ وَيَرْجُوهُ عِنْدُ اللّهِ تَعَالَى .

হব ৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা যা দারা এ পৃথিবীর সাজসজ্জা লাভ হয়। <u>আর স্থায়ী সৎকর্ম</u> অর্থাৎ مُرَّلُ وَلاَ وَلَا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلْمُ وَلاَ اللَّهُ الْكُبُرُ وَلاَ وَرَلاَ وَلاَ وَرَلاَ وَلاَ وَرَلاَ وَلاَ وَرَلاَ وَرَلاَ وَراللهُ الْكُبُرُ وَلاَ وَرَلاَ وَرَلاَ وَرَلاَ وَرَلاَ وَرَلاَ وَرَلاَ وَرَلاَ وَرِلاَ وَرَلاَ وَرِلاَ وَرَلاَ وَرِلاَ وَرِلاً وَرَلاَ وَرِلاً وَرِلْكُ وَرِلاً وَرِلاً وَرِلاً وَرِلْكُونَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ وَلِمُ وَاللْمُولِّ وَلاَ وَلِمُ وَلِيلِّ وَلاَ وَلِمُ وَلِيلِّ وَلِمُ وَاللْمُولِّ وَلاَ وَمِ

# তাহকীক ও তারকীব

- اضْرِبُ : عَوْلُهُ اِضْرِبُ । - এর তাফসীর صَبَّرٌ দারা করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন اِضْرِبُ : عَوْلُهُ اِضْرِبُ । -এর ব্যবহার مَثَلُ -এর সাথে হয় তখন এটা দুই মাফউলের দিকে مُتَّعَدُيُ হয়ে থাকে । আর এ উপমাতে পার্থিব জীবনের শুরু ও শেষকে বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন ঘাসের শুরু এবং শেষের/শেষ পরিণতির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে ।

हांवं عَمَلَ الْعَلِيوةِ الدُّنْبَ वत प्रिठीय प्रांग्ने वत (اضْرِبُ वाग्नाय/प्राठा) वतः مَثَلُ الْعَلِيةِ الدُّنْبَ वत प्राक्षेत الْمُولُـ के كَمَاءً अथम माकछन । आत مَثَلُ الْعَلِيمُ وَلَهُ الْمَاءُ अथम माकछन । आत مَثَلُ الْعَلِيمُ وَلَهُ الْمَاءُ وَلَاهُ كَامَاءً

ু এটা مِي উহ্য মুবতাদার খবর । আর اُنزُلْنَاهُ এটা জুমলা হয়ে مِي এর সিফত হয়েছে।

শন্দটি مَهْشُومٌ অর্থে হয়েছে। আটা বাবে رَوَا থেকে মাসদার رَوَا অর্থ সজীব সতেজ হওয়া, তরতাজা হওয়া, চাকচিক্যময় হওয়া, মনোমুগ্ধকর হওয়া।

একবচন, विवठन, वह्रवठन प्रवह प्रभान। এ कातराह زَيْنَةُ नकि भागमात السَّم مَفْعُولُ عَنْ الْمَالُ विवठन, वह्रवठन प्रवह प्रभान। এ कातराह وَيُنَةُ الْمَالُ विवठन, वह्रवठन प्रवह प्रभान। এ कातराह وَيُنَةُ नकि الْمَالُ विवठन, वह्रवठन प्रवह प्रभान। विवठन, वह्रवठन प्रवह्म प्रभान। विवठन, वह्रवठन प्रवह्म विवठन, वह्रवठन प्रवह्म प्रभान। विवठन, वह्रवठन प्रवह्म प्रवह्म प्रभान। विवठन, वह्रवठन प्रवह्म प्रभान। विवठन प्रवह्म प्रवह्म प्रवह्म प्रवह्म प्रभान। विवठन प्रवह्म प्रवह्म प्रभान। विवठन प्रवह्म प्रवह्म प्रवह्म प्रभान। विवठन प्रवह्म प्रभान। विवठन प्रवह्म प्रवह्म प्रभान। विवठन प्रवह्म प्रव

الْاَعْمَالُ वा الْكَلِمَاتُ खरा রয়েছে। আর তা হলো صِفَتْ वा राला ; صِفَتْ वा वा वा वे الْعَبَاقِيَّاتُ

কিছু এটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাখ্যাকার بِسَبَبِ النُّزُولِ किছু এটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাখ্যাকার بِسَبَبِ বলে এদিকে كَا بُعَاءُ النَّذُولُ وَالْفَالَةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

اَسُمْ عَنْفُولُ اللّهِ । - اَمَلاً : فَاوْلُهُ اَمَلاً । बाता करत धिनरक देकि कता हरतरह या اَمَلاً : فَوْلُهُ اَمَلاً - এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল একথা জানিয়ে দেওয়া যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। আর আলোচ্য আয়াতেও এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। সুম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– দুনিয়ার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কোনো স্থায়িত্ব নেই, এ জগত ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, এ জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই অস্থায়ী। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثْلُ الْحَبُودِ الدُّنْيَا كَمَا إِ انْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا أَ

অর্থাৎ যেসব লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে গর্ব করে অহংকারী হয় তাদের উদ্দেশ্যে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। দুনিয়ার জীবন সেই পানির ন্যায় যা আমি আসমান থেকে অবতরণ করি, শুষ্ক জমিনে বৃষ্টিপাত হয় তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই তাতে সজীবতা আসে, তরুলতা জন্মায়, কয়েক দিনের মধ্যেই মাঠের রং পরিবর্তন হয়ে যায়, সবুজের মেলা বসে, সবুজ তরুলতায় মাঠ ভরে উঠে, আর ঐ মনোরম দৃশ্য মনকে মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তা কয়দিন, কতক্ষণ? সামান্য কয়েকদিন অতিবাহিত

হওয়ার পরই ফসল কেটে আনা হয় এবং যা মাটিতে অবশিষ্ট থাকে তা ধূলির ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকে। সবুজের মেলা কোথাও খুঁজেও পাওয়া যায় না। এজন্য কবি বলেছেন–

> چند روزان زندگی مثل حباب آب هے ای نظام دور عالم بس تجھے آداب هے

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানুষের কয়েক দিনের জীবন যেন পানির বুদবুদ, হে বিশ্ব! তোমাকে সালাম জানিয়ে বিদায় হই।

দুনিয়ার অবস্থা ঠিক এরপই, এমন একদিন আসবে যখন এই পাহাড় পর্বত এই বৃক্ষ তরুলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আকাশ প্রমারতগুলোর কোনো চিহ্ন থাকবে না। এখানকার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য সবই বিদায় নেবে, সারা পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। অতএব, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই অস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ শান্তি ভূলে থাকা নিতান্ত বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীকে যিনি আবাদ করেছেন, যিনি তাকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনিই তার সবকিছু শেষ করে দিবেন।

আরাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করার সময় নিয়ামতদাতাকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। বর্তমান ক্ষপস্থায়ী জীবনকে ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে — الْمَالُ وَالْبَنَوْنَ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدِّنْيَا وَالْبِغَيْتَ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرُ امَلاً আপাৎ ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। হে রাস্ল على আপানার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেক আমলের উত্তম প্রতিদান এবং উত্তম আশা রয়েছে।

বস্তুতঃ ধন-সম্পদ হোক অথবা সন্তান সন্তুতি ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের শোভা মাত্র। এসবই দুদিনের সাথী, যখন মানুষের জীবনের অবদান ঘটে মৃত্যুর অলজ্ঞানীয় বিধানের মাধ্যমে তখন সবই বিদায় নেয়, মানুষ পৃথিবীতে একা আসে এবং একাই চলে যায়, অর্থ-সম্পদ সঙ্গে যায় না, যায় না সন্তান-সন্তুতি বা কোনো আপনজন।

হযরত জাবের (রা.) বলেন ﴿ يَ خُولُ وَلاَ قُـرَةً إِلَّا بِالنَّامِ কালেমাটি অধিক পরিমাণে পাঠ কর। কেননা এটি রোগ ও কষ্টের নিরানকাইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতের بَاتِيَاتُ صَالِحَاتُ শব্দির তাফসীর তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরিউক্ত কালেমাসমূহ পাঠ করা বুঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, মাসরুক ও ইবরাহীম (র.) বলেন যে, أَا فِيَاتُ صَالِحَاتٌ -এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামাজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, بَاقِيَاتُ صَالِحَاتٌ صَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتٌ مَالْحَاتُ مَالِحَاتٌ مِنْ مَالِحَاتُ مَالِحَاتٌ مَالْحَاتُ مَالِحَاتٌ مَالِحَاتُ مَالْحَالُ مَالِحَاتُ مَالْحَالُ مَالِحَاتُ مَالِحَالُ مَالِحَاتُ مَالِحَالَ مَالِحَاتُ مَالِحَاتُ مَالِحَاتُ مَالِحَاتُ مَالِحَالُكُمُ مَالِحَالُكُمُ مَالِحَاتُ مَالِحَالَ مَالِحَاتُ مَالِحَاتُ مَالِحَالَ مَالِحَالُكُمُ مَالِحَاتُ مَالْكُمُ مَالِحَالُكُمُ مَالِحَالُكُمُ مَالِحَالُكُمُ مَالِحَاتُ مَا

এ তাফসীর কুরআনের শব্দাবলিরও অনুকূল বটে। কেননা الْقِيَاتُ صَالِحَاتُ -এর শান্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎকর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জারীর, তাবারী ও কুরতুবী (র.) এ তাফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, শস্ত্রক্ষেত্র দু'রকম। দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্ত্রক্ষেত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি আর পরকালের শস্ত্রক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সংকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, بَافِياَتُ صَالِحَاتُ (হচ্ছে মানুমের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সংকর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবাইদ ইবনে ওমর (র.) বলেন ﴿ اَوَيَاتُ صَالِحَا ُ হচ্ছে নেক কন্যা সন্তান। তারা পিতামাতার জন্য সর্ববৃহৎ ছওয়াবের ভাগার। রাস্লুল্লাহ (থেকে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে। রাস্লুল্লাহ বলেন, আমি উন্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কানাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল। তারা আল্লাহ তা আলার কাছে ফরিয়াদ করল, হে আল্লাহ তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালনপালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ তা আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। –[কুরতুবী]

তবে بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ षाता कि উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হলো بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ षाता সে সকল ভালো কর্মসমূহ উদ্দেশ্য যার ফলাফল সর্বদা অব্যাহত থাকে। যেমন কাউকে ইলম শিক্ষা দিল, যা সর্বদাই চলতে থাকে বা কোনো ভালো নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন করল বা মসজিদ, বা কৃপ বা সরাইখানা বা বাগান বা ক্ষেত আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াকফ করে দিল অথবা স্বীয় সন্তানকে সংকর্মপরায়ণ আলেমরূপে গঠন করে গেল। এগুলো সবই সদকায়ে জারিয়া। যার বিনিময় ব্যক্তির মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

এ অভিমতটি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এই যে, এটা পূর্বোক্ত সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে নামাজ রোজা, হজ, হাদীসে বর্ণিত দোয়া সমূহ سَبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَسْدُ لِللّٰهِ وَلاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَل

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০৮]

#### অনুবাদ :

- 8 ৭. <u>এবং</u> শ্বরণ কর <u>সেদিন আমি পর্বতমালাকে সঞ্চালিত</u>
  করব। অর্থাৎ পাহাড়কে পৃথিবী হতে উপড়ে ফেলব এবং
  পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় রূপান্তরিত হবে। অন্য এক
  কেরাতে اَلْجِبَالُ ছারা و -তে কাসরা ছারা। আর اَلْجِبَالُ নসবের সাথে। (এখানে উক্ত কেরাত অনুযায়ই অনুবাদ
  করা হয়েছে। অন্যথায় মুসান্নিফ (র.)-এর মতে শব্দটি
  হচ্ছে আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্যুক্ত প্রান্তর
  প্রকাশ্যভাবে। তাতে পাহাড় ইত্যাদি কিছুই থাকবে না।
  আমি একত্র করব তাদের সকলকে মু'মিন ও
  কাফেরদেরকে এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না।
- ৪৮. এবং তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এটি أَلَى বা অবস্থাবাচক অর্থাৎ এবং তাদেরকে বলা হবে তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ অর্থাৎ একাকী উলঙ্গ বদনে, খালি পা, খতনাবিহীন অবস্থায়। আর পুনরুখান অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনো উপস্থিত করবো না। তাঁ টি কিইটিক হতে করা হয়েছে অর্থাৎ একার হয়েছে অর্থাৎ করা হয়েছে অর্থাৎ
- ৪৯. <u>এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা।</u> অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা। যদি মু'মিন হয় তবে ডান হাতে আর যদি কাফের হয় তবে বাম হাতে প্রদান করা হবে। ফলে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন কাফেরদেরকে তাতে যা রয়েছে তার কারণে আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা বলবে অর্থাৎ আমলনামায় লিখিত বদ আমলগুলো দেখে <u>হায় দুর্</u>ভাগ্য <u>আমাদের! 🛴</u> হরফটি সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত। वार्य وَيْل भकि مَلكَتَنَا कि अभन प्रानात यात মূলবর্ণ থেকে কোনো ফে'লের ব্যবহার নেই। এটা কেমন গ্রন্থ তা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না আমাদের পাপরাশি থেকে বরং তা সবই হিসাব করে রেখেছে। তারা তা দৃষ্টে অবাক হয়ে পড়বে <u>তারা তাদের কৃতকর্ম</u> <u>সম্বুখে উপস্থিত পাবে</u> তাদের আমলনামায় বিদ্যমান। <u>আর</u> <u>আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।</u> তিনি কাউকে অপরাধ ছাড়া শান্তি দিবেন না এবং কোনো মু'মিনের প্রতিদান হাস ও করবেন না।

- . وَاذْكُرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ يَذْهَبُ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَتَصِيْرُ هَبَاءً مُنْبَثًا وَفِيْ قِراءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَنَصَّبِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْكَوْنَ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَنَصَّبِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْكَوْنِ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَنَصَّبِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْكَوْنِ فَلَمْ مَنْ مَنْ مَا الْمُؤْمِنِينَ الْلَارْضَ بَارِزَةً ظَاهِرةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءً مِنْ جَبَلٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَحَسَشَرْنُهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فَلَمْ نُغَادِرْ نَتْرَكُ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فَلَمْ نُغَادِرْ نَتْرَكُ مِنْهُمْ احْدًا .
- ٤٨. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا ـ حَسَالُ اَيْ مُصْطَفِّيْنَ كُلُ اُمَّةٍ صَفُّ وَيُقَالُ لَهُمْ لَقَدْ جِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنٰكُمْ اُولًا مَرَّةٍ ذِاَى جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اُولًا مَرَّةٍ ذِاَى فُرَادى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا وَيُقَالُ لِمُنْكِرِى الْبَعْثِ بَلَ زَعَمْتُمُ اَنْ مُخَفَّفَةُ مِن الْبَعْثِ بَلَ زَعَمْتُمُ اَنْ مُخَفَّفَةُ مِن النَّقَيْلَةِ اَى اَنَّهُ لَنْ نَتَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ـ الشَّقِيْلَةِ اَى اَنَّهُ لَنْ نَتَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ـ لِلْبَعْثِ ـ
- 29. وَوُضِعَ الْكِتْبُ أَى كِتَابُ كُلِّ امْرِئَ فِي يَعِيْنِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِيْ شِمَالِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِيْ شِمَالِهِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الْكَافِرِيْنَ الْكَافِرِيْنَ مُشَا فِيْهِ وَيَقُولُونَ مُشَا فِيْهِ مِنَ السَّيِئَاتِ يَا عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيْهِ مِنَ السَّيِئَاتِ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَتَنَا هَلَكَتَنَا وَهُوَ مَصْدَرً لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَتَنَا هَلَكَتَنَا وَهُوَ مَصْدَرً لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَتَنَا هَلَكَتَنَا وَهُو مَصْدَرً لِلتَّيْفِيْدِ وَيْلَتَنَا هَلَكَتَنَا وَهُو مَصْدَرً لِلتَّافِيْدِ لَا فَعْلَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُعْاوِبُ لَا يَعْالِهُ مَنْ ذُنُونِنَا إِلَّا لَمُعْتَلَا فِي اللّهُ هِنَا اللّهُ فَيْلُوا عَاضِرًا مُثْبِنَا فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ وَوَجُدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا مُقْبَتًا فِي لَا يَعْلِمُ وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ اَحَدًا لاَ يُعَاقِبُهُ وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ اَحَدًا لاَ يُعَاقِبُهُ بِغَيْر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ يَعْيُر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ يَعْيُر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ يَعْيَر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ يَعْيَر جُرْم وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابٍ مُؤْمِنِ -

#### তাহকীক ও তারকীব

- سَمَارِعْ अन्निर्धि जिनिष्ठि रु'न مَاضِیْ अन्निर्धि जिनिष्ठ किनिष्ठ रु'न مَاضِیْ अग्नार रुखा मरखु वशान : فَوْلُـهُ حَسَسُرِنَـا وَعُرِضُوا وَوُضِعَ অর্থ- প্রদান করবে। নিশ্চিতরপে সংঘটিত হওয়া বুঝানোর প্রতি ইঙ্গিত করে মাজীর সীগাহ আনা হয়েছে। سَمْ نُغَادِرُ এর উপর। কেননা لَمْ اَنْ لَمْ نُغَادِرُ এর উপর। কেননা مَاضِیْ مُنْغِیْ এর কারণে مَاضِیْ مُنْغِیْ

َ قُوْلُـهُ صَفَّا: এটা عُرِضُوْ কে'ল এর যমীর থেকে عَالٌ হয়েছে। মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে বহুবচন রয়েছে। এর তাফসীর بَاءْ पाता بَاءْ पाता بَاءْ पाता कात এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَسِيْر क'ল টা بَرْهَبُ بِهَا पाता البَّجِبَالُ शाता البَّجِبَالُ शाता البَّجِبَالُ शाता البَّجِبَالُ शाता البَّجِبَالُ अता البَّجِبَالُ अता البَّجِبَالُ ।

থেকে যদিও مُفَاعَلَةُ শব্দটি বাবে أَفَادِرُ वाता করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে وَهُولَتُهُ نُفَادِرُ থেকে যদিও উভ্য়প্রান্ত থেকে ফে'লকে কামনা করে। কিন্তু এখানে طَرْفَيْن থেকে ফে'ল উদ্দেশ্য নয়; وَعُدَرُ অর্থান্ত থেকে ফে'লকে কামনা করে। কিন্তু এখানে طَرْفَيْن থেকে ফে'ল উদ্দেশ্য নয়; وَعُدَرُ صَالَبُتُ اللَّسَ আর এটা عَاتَبْتُ اللَّسَ اللَّصَ اللَّهَ اللَّصَ

قُوْلَهُ مُصَّطَقِّيْنَ : এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مُفْرَدُ विखु মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে مُفْرَد বছবচনের অর্থ রয়েছে।

ब्राट عَالٌ श्राट عَالٌ श्राट وَضَعِيْر مَرْفُوع भाजमात । अथवा وضَعِيْر مَرْفُوع इराठ عَالٌ श्राट्यूरकत जिक्क रायरह । अथि كَمَاءٍ भारयुरकत जिक्क रायरह । अथी९ فَجِنْنَا كَانِنًا كَمَاءٍ

षिठीय़ भक اَنْ کَانُوْا विठा नमवनाठा वर्न اَنْ کَانُوْا -क् اَنْ کَانُوْا विठा प्रताय करत एउय़ा इरय़ ए विज्ञा رَسْم व्यानत اَنْ عَنْ وَنَ विठा मिल्या व्याप्त اَلْغَطُّ -क क्ला एउय़ा इरय़हा।

श्रात تَجْعَلُ रक'लात विछीत माकछन । जात مَرْعِدًا इरला थ्रथम माकछन । كُمُمْ

এর তাফসীর كِتَابُ كُلِّ امْرِئ घाता करत এদিকে ইঙ্গিত করেছেন وَمُضَافُ اِلَبْهِ تَا اَلْكِتَابُ كُلِّ امْرِئ पाता करत এদিকে ইঙ্গিত করেছেন (य, كُلِّ امْرِئ पाता करत এদিকে ইঙ্গিত করেছেন مُضَافُ اِلَبْهِ تَا اَلِفْ لَامْ ١٩٥ - اَلْكِتَابُ (य, أَلْكِتَابُ कतात जर्भ अर्थर्क निर्धात्त कता । किनना مُشْفِقِيْنَ अत जाक्ष्मीत خَائِفِيْنَ कतात जर्भ जर्थर्क निर्धात्त कता । किनना مُشْفِقِيْنَ

ব্যবহৃত হয়। এখানে ভীতি, ভয় উদ্দেশ্য।
﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ

এর وَسُمُ الْخَطْ কুরআনের لَـ هُذَا -এর মুতাবিক هُذَا (থেকে পৃথক লেখা হয়। যথা لَـ لَهُذَا মাসহাকে উসমানীতে এভাবে লেখা হয়েছে।

। ত্রমওস্ফ হচ্ছে وَعَلَمُ আবার مَعْصِبَةُ আবার فِعْلَةٌ আবার مِنَّةٌ এর মওস্ফ হচ্ছে : قَوْلَـهُ صَغِيْرَةٌ وَكَبِيْبَرَةٌ

# তাফসীরে জালালাইন [৪র্থ খণ্ড] বাংলা— ০৫ (খ)

## প্রাসঙ্গিক আন্দোচনা

হয়েছে। কিয়ামত যখন কায়েম হবে তার পূর্বে পাহাড় পর্বত কোনো কিছুই থাকবে না। সবকিছু নিজ নিজ স্থান ছেড়ে চলে যাবে, বড় বড় পাথরগুলো তুলার ন্যায় শূন্যে উড়তে থাক্বে, বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। সমগ্র মানবজাতিকে সেদিন আল্লাহ তা আলার দরবারে হাজির করা হবে, কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

ارے عاقل نہو غافل تجهے دنیا سے جانا هے \* تجهے اخر خدا کو منه اپنا ایك دن دیکهانا هے دو বৃদ্ধিমান! গাফেল হয়ো না তোমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। অবশেষে তোমাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে।

বস্তুত এ জগত ও জীবন যেমন সত্য, তেমনি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীও সত্য। ইতিপূর্বে আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম না, এখন আছি একথা সত্য, এমন একদিন আসবে যখন আমরা থাকবো না, একথা সত্য। প্রশ্ন হলো, কোথায় যাব? আখিরাতে দুটি স্থান রয়েছে। যারা ঈমানদার এবং নেককার হবে তাদের জন্য জানাত। পক্ষান্তরে যারা বেঈমান ও বদকার হবে তাদের জন্য দোজখ।

আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবীকে একটি উনুক্ত ময়দান, তাতে থাকবে না কোনে ইমারত এবং থাকবে না কোনো পাহাড় পর্বত।

ইমাম কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু তাফসীরকার আতা (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জমিনের অভ্যন্তরীণ অংশ উপরে উঠে আসবে এবং মৃত ব্যক্তিরা বের হয়ে আসবে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২১, তাফসীরে কাবীর খ. ২১. পৃ. ১৩৩]

কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা: আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা আলা এ আয়াতে কিয়ামতের দিনের পূর্বের কিছু ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন আসমান ফেটে যাবে, পাহাড় তুলার ন্যায় উড়ে যাবে, সারা পৃথিবী একটি উন্মুক্ত ময়দানে রূপান্তরিত হবে। উঁচু নিচু স্থান একাকার হয়ে যাবে। কোনো বাড়ি ঘর থাকবে না, কোনো তরুলতা পাথরের অস্তিত্ব থাকবে না। সেদিন সমগ্র মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা আলার দরবারে উপস্থিত করা হবে। ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন, আল্লাহ তা আলা যাদেরকে অনুমতি দেবেন তারা ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। যারা পৃথিবীতে কিয়ামতের এই দিনকে অস্বীকার করতো তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে–

لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنْكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ তোমরা যে মহা সত্যকে অস্বীকার করতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করতে না, অবশেষে সেই কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন তোমরা হয়েছো। যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা হাজির হয়েছো। অর্থাৎ নগ্ন দেহে তোমরা আমার দরবারে হাজির হয়েছো। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর ডির্দু, পারা– ১৫, পৃ. ১০২]

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফে এবং তিরমিয়ী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমাদেরকে কবর থেকে বের করে নগ্ন দেহে নগ্ন পায়ে আল্লাহর তা আলার দরবারে হাজির করা হবে। তখন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পোষাক পরিধান করানো হবে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী হার্ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগু পায়ে নগু দেহে বিবন্ধ অবস্থায় হাজির করা হবে। উদ্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তখন পুরুষ ও নারী সকলেই কি এক সাথে থাকবে এবং একে অন্যকে তারা দেখবে? প্রিয়নবী হার্ ইরশাদ করেন, আয়েশা! তখন অত্যন্ত কঠিন সময় হবে [অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবস্থা থাকবে না।]

হযরত উদ্মে সালামা (রা.) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত উদ্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ
! আমাদের নাকি অন্যকে নগ্ন অবস্থায় উঠতে হবে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, লোকেরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজে ব্যস্ত থাকবে? প্রিয়নবী ইরশাদ করলেন, প্রত্যেকের সমুখে তার জীবনের আমলনামা রাখা হবে, যাতে তার ছোট বড় সকল কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। —িতাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২২ যারা পাপিষ্ঠ তারা তাদের অন্যায় কাজের বিবরণ দেখে ভীত সন্ত্রন্ত হবে। আর আক্ষেপ করে বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা আমাদের জীবনকে গাফলতের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। হায় আক্ষেপ! আমরা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলাম, আর কি বিশ্বয়কর এই গ্রন্থ, এতে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি।

তাবারানীতে একটি বর্ণনা রয়েছে, বর্ণনাকারী হয়রত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বলেন, যে আমরা হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রিয়নবী ক্রে এক জায়গায় অবস্থান করলেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাও, জ্বালানী বা কাষ্ঠখণ্ড বা ঘাস যা কিছু পাও নিয়ে এসো! আমরা এদিক সেদিক চলে গেলাম। এ সম্পর্কীয় যা পাওয়া গেল আমরা সবকিছু সংগ্রহ করে স্থপাকারে একত্র করলাম। তখন প্রিয়নবী হুরশাদ করলেন, তোমরা দেখছো, এভাবে গুনাহগুলো একত্র হয়ে স্থপ আকার ধারণ করে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, ছোট বড় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা সবকিছু লিপিবদ্ধ হচ্ছে, ভালোমন্দ যে যা করে সে সবই দেখতে পাবে। যেমন আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا . وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوٍّ .

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন প্রত্যেকে তার ভালো এবং মন্দ সর্বপ্রকার আমল দেখতে পাবে।"

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ -आदा इतशाम रख़रছ

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন সকল রহস্য উদঘাটিত হবে, যেদিন সকল গোঁপন তথ্য প্রকাশ পাবে, সেদিন মানুষের কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও সে পাবে না।"

রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকার মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পতাকা তার রানের কাছে হবে, আর ঘোষণা করা হবে এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার চিহ্ন। হে রাসূল্ 🚟 ! আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি কোনো সৃষ্টির প্রতি জুলুম করবেন। হাঁা ক্ষমা করা তাঁর গুণ, তাঁর ন্যায় বিচার কায়েম করার লক্ষ্যে তিনি পাপিষ্ঠদেরকে শাস্তিও দিয়ে থাকেন। দোজখ পাপিষ্ঠ এবং অবাধ্য লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। পরে গুনাহগার মু'মিনদেরকে রেহাই দেওয়া হবে, আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম অবিচারও করেন না। তিনি নেক আমলকে বৃদ্ধি করেন, আর গুনাহকে সমানই রাখেন। সেদিন ন্যায় বিচারের পাল্লা সম্মুখে থাকবে, কারো প্রতি অবিচার হবে না। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এ খবর পেলাম যে, এক ব্যক্তি হুজুর 🚃 -এর একখানা হাদীস শ্রবণ করেছিলেন যা তিনি বর্ণনা করেন। আমি ঐ হাদীস বিশেষভাবে শ্রবণ করার জন্যে একটি উষ্ট ক্রয় করলাম এবং সফরের অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরি করলাম। একমাস সফরের পর সিরিয়ায় পৌছে জানতে পারলাম, তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উয়াইস (রা.)। আমি দ্বার রক্ষীকে বললাম, যাও খবর দাও যে, হযরত জাবের (রা.) দরজায় অপেক্ষমাণ। এ কথা শ্রবণমাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি হযরত রাসূলুল্লাহ 🚃 থেকে কিয়াস সম্পর্কে কোনো একটি হাদীস শুনেছেন। আমার ইচ্ছা হলো আমি আপনার নিকট থেকে সেই হাদীসটি শ্রবণ করি, এজন্য এখানে এসেছি। আর এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীস **শ্রবণের পূর্বে যেন আমার মৃত্যু** না হয়ে যায় বা আপনার মৃত্যু না হয়। এখন আপনি ঐ হাদীস বর্ণনা করুন! তখন তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, আল্লাহ তা<sup>\*</sup>আলা কিয়ামতের দিন তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে এক**ত্র করবে**ন ন**গ্ন দেহ, খত**না ব্যতীত, অসহায় অবস্থায়। এরপর একটি ঘোষণা করা হবে যা নিকট দূরের সকলেই শ্রবণ করবে। ঘোষণাটি হচ্ছে- আমি মালিক, আমি প্রতিদান প্রদানকারী, কোনো দোজখী সে পর্যন্ত দোজখে যাবে না। যে পর্যন্ত কোনো জান্নাতীর উপর তার যে হক রয়েছে তা তাকে না দিয়ে দেই। আর কোনো জান্নাতীও জানাতে প্রবেশ করতে পারেবে না, যে পর্যন্ত না তার কোনো হক তাকে না দিয়ে দেই যা কোনো দোজখীর উপর রয়েছে, তা একটি চপেটাঘাতই হোক না কেন। আমরা আরক্ষ করলাম, এই হক কিভাবে দেওয়া হবে, অথচ আমরা সেখানে সকলেই নগ্ন দেহ এবং নগ্ন পা অবস্থায় থাকবো, কোনো অর্থ-সম্পদ বা কোনো আসবাব পত্র আমাদের থাকবে না। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, সেদিন হক নেক আমল এবং বদ আমল দ্বারা আদায় হবে। যে দেনাদার তার নেকী পাওনাদারকে দেওয়া হবে, যদি তবু দেনা শোধ না হয় তবে পাওনাদারের শুনাহের বুঝা দেনাদারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। বিত্তাইবির ইবনে কান্থীর [উর্দু] পারান ১৫, পৃ. ১০২ - ৩]

ं कञ्च किয়ाমতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদের পাপের কথা মনে করে ভীত সম্ভত থাকবে। কেননা, ছোট বড় সবকমের বিবরণ স্থান পাবে আমলনামায়। তাই ইরশাদ হয়েছে - فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

অর্থাৎ [হে রাসূল 🚐 !] আপনি দেখতে পাবেন পাপিষ্ঠরা ভীত-সক্তম্ভ অবস্থায় রয়েছে।

ر روه ره ره رور روي روي الما ... ويقولون يويلتنا .

আর তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! এ কিতাবের কি হলো ছোট বড় কোনো কিছুই তো বাদ দেয়নি সবই তো এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে اَلْمُجُوْبُونُ তাদেরকে বলা হয়েছে যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। কিছু আমলনামায় তারও এক একটি হিসাব লিপিবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ ছোট হোক বড় হোক কোনো গুনাহই না লিখে ছাড়েনি। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেন, সেই সকল গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা কর যে গুলোকে তুক্ষ মনে করা হয়। তুক্ষ গুনাহসমূহের উদাহরণ হলো এরূপ যেমন কিছু সংখ্যক লোক একটি উপত্যকায় সমবেত হয়ে কেউ একটি লাকড়ি খুঁজে আনলো অন্যন্ধন আরেকটি লাকড়ি খুঁজে আনলো; [এভাবে এক একটি তুক্ষ লাকড়ি জমা হয়ে এত হলো] যা রান্না করার জন্য যথেষ্ট হলো। [অর্থাৎ ছোট ছোট তুক্ষ গুনাহগুলো জমা হয়ে বড় হয়ে যায়। ঐ ছোট গুনাহগুলোও বড় গুনাহের মতো ধ্বংসর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। —বিগভী]

নাসায়ী ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান হয়রত আয়েশা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেসব গুনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকেও তোমরা বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা, কিয়ামতের দিন] সেগুলো সম্পর্কেও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, তোমরা এমন আমল কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সুন্দ্র এবং কুদ্র। আমরা হজুর 🎫 -এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

পাবে। তাফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরপ বর্ণনা করেননি যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, এরপ অর্থ বর্ণনা করেননি যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, এরপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেহ যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শান্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সংকর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দকর্মসমূহ জাহান্নামের আগুল ও সাপ বিল্ হয়ে যাবে। হাদীসে আছে যারা জাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে আছি আছি আছি আমি তোমার মাল। সংকর্ম সূশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্য আগমন করবে। কুরবানির জত্ম পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গুলাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। কুরআনে এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে আঁতি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হবে। উপরিউক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এগুলোতে রূপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আসল অর্থেই থাকে।

কুরআনে এতিমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আশুন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনো আশুনই বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিরা অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইয়ের বাম্পকে আশুন বললে তা নির্ভূল হবে কিন্তু এর দাহিকাশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্টোলকে আশুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে। তবে এর জন্য আশুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে, সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শান্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত এ দুনিয়া থেকে ভিনুরূপ হবে।

किंदाभएजत जिन एपआरव रिञाव रूरत : हेभाम तायी (त.) जालाहा जाताराजत - قَتْوَلُتُهُ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো বান্দা যে কাজ করেনি তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয় না, আর কোনো ব্যক্তির অন্যায়ের যে শান্তি হওয়া উচিত তার চেয়ে অধিক পরিমাণে শান্তি দেওয়া হয় না, এমনিভাবে একজনের অন্যায়ের জন্য অন্যকে শান্তি দেওয়া হয় না। ইমাম রাজী (র.) এই পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে সমুখে রেখে মানুষের হিসাব করা হবে। হযরত ইউসূফ (আ.) হযরত আইয়ূব (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)। যারা গোলাম [বা চাকরিরত] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি ইবাদত কেন করোনি? সে বলবে, আমিতো অন্য একজনের গোলাম ছিলাম এজন্য ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত ইউসূফ (আ.)-কে ডাকা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, ইউসুফ তোমার ন্যায়ই গোলাম ছিল; কিন্তু আমার ইবাদত থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ হবে। এরপর এমন একজনকে হাজির করা হবে, যে অসুস্থ বিপদগ্রন্ত। সে বলবে আমিতো বালা মসিবতে আক্রান্ত ছিলাম, আমি কি করে ইবাদত করবো। তখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এই ব্যক্তিকে তোমার চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত করেছি; কিন্তু তার বিপদ তাকে আমার ইবাদত থেকে মাহরুম করেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। এরপর একজন বাদশাহকে বা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে] আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি আমল নিয়ে এসেছো? সে বলবে, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এ হলো আমার বান্দা সুলায়মান (আ.)। আমি তাকে ভোমার চেয়ে বেশি ক্ষমতা এবং তোমার চেয়ে বেশি সম্পদ দান করেছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ তাকে আমার বন্দেগী থেকে বাধা দেয়নি। এরপর ঐ ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। -[তাফসীরে কাবীর : খ. ২১, পৃ. ১৩৪-৩৫]

٥٠. وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِأُذْكُر قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا الادم سُجُودَ إنْحِنَاءِ لا وَضْعَ جَبْهَةٍ تَحِيَّةً لَهُ فَسَجَدُوْاً إِلَّا آِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِبِّ قِيْلَ هُمْ نَوْعُ مِنَ الْمَلَٰئِكَةِ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلُ وَقِيْلَ هُوَ مُنْقَطِعُ وَإِبْلِيْسُ أَبُو الْجِنِّن وَلَهُ ذُرِّيَّةً وَذُكِرَتْ مَعَهُ بَعْدُ وَالْمَلْئِكَة لَا ذُرِّيَّةَ لَهُمْ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ اَىْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ بِتَرْكِ السُّجُودِ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرَّيَّتَهُ اَلْخِطَابُ لِأُدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَالْهَاءُ فِي الْمُوضَعَيْنِ لِإِبْلِيْسَ اَوْلِيَآ ءَمِنْ دُوْنِي تُطِيْعُوْنَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط أَيْ اَعْدَاء حَالً بِئْسَ لِلتَّظلِمِيْنَ بَدَلاً . إِبْلِيْسُ وَذُرِّيَّتُهُ فِي إطَاعَتِهِمْ بَدْلَ إطاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى .

الشَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَیُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَیُ الشَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَیُ لَمْ اَحْضُر بَعْضَهُمْ خَلْقَ بَعْضِ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّمَاطِيْنَ كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّمَاطِيْنَ كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّمَاطِيْنَ عَضُدًا . اَعْوَانًا فِي الْخَلْقِ فَكَيْفَ تُطِيْعُونَهُمْ .

#### অনুবাদ

৫০. এবং স্মরণ কর এখানে اُذْكُرُ টি أَذْكُرُ উহ্য ফে'লের কারণে مَخَلَّا مَنْصُوْب হয়েছে। আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম "আদমের প্রতি সেজদা কর" তথু মাথা ঝুকানোর মতো সেজদা মাটিকে কপাল রাখার সেজদা নয়। তার সম্মানার্থে। তখন তারা সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে জিনদের একজন। কেউ বলেন, তারা ছিল ফেরেশতাদেরই একটি প্রকার। তখন ইস্তেছনাটি মুপ্তাসিল হবে। আর কেউ বলেন, ইস্তেছনাটি মুনকাতি, আর ইবলিস হলো জিনদের আদি পিতা এবং তার সন্তান রয়েছে। যার কথা পরে বর্ণিত হয়েছে। আর ফেরেশতাদের কোনো সন্তান নেই। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল অর্থাৎ সেজদার নির্দেশ বর্জন করে আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। <u>তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে</u> গ্রহণ করছ এখানে হযরত আদম (আ.) এবং তার বংশধরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর উভয়স্থানে 🆾 -এর মারজি হলো ইবলীস। <u>আমার পরিবর্তে</u> অভিভাবকরূপে অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করবে। বস্তুত তারা তো তোমাদের শক্র। এখানে ত্রু টা ভ্রাইটা -এর অর্থে এবং এটি عَالُ হয়েছে। জালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ ইবলীস এবং তার বংশধররা। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য।

৫১. <u>আমি তাদেরকে ডাকিনি</u> অর্থাৎ ইবলীস ও তার বংশধরকে <u>আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও নয়।</u> অর্থাৎ স্বয়ং তাদের কতেককে সৃষ্টির সময় তাদের কাউকে উপস্থিত রাখিনি। <u>আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে শয়তানদেরকে সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করার নই।</u> অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বীয় সাহায্যকারী গ্রহণ করি না। এরপরও তোমরা তাদের আনুগত্য কেন কর?

#### অনুবাদ 🙏

٥٢. وَيَوْمَ مَنْصُوبَ بِالْذَكُرْ يَقُولُ بِالْيَاءِ ৫২. এবং সে দিনের কথা স্বরণ কর এটা اُذَكِرُ উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে <u>যেদিন তিনি বলবেন</u> وَالنُّونِ نَادُوا شُرَكَاتِنِي الْاَوثَانَ الَّذِيْنَ ভভয়রপেই পঠিত। يَعُمُولُ শব্দটি يَعُمُولُ তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে মূর্তিকে زَعَمْتُمْ لِيَشْفَعُوا لَكُمْ بِزَعْمِكُمْ তাদেরকে আহ্বান কর যাতে করে তোমাদের ধারণা মতে সে তোমাদের জন্য সুপারিশ করে। তারা فَدَعَوْهُمْ فَلُمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ لُمْ তাদেরকে আহ্বান করবে; কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে না। উত্তর দিবে না। এবং তাদের উভয়ের يُجِيْبُوهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ অর্থাৎ মূর্তি ও তার উপাসকদের মধ্যস্থলে রেখে দিব الْاَوْثَانِ وَعَابِدِيْهَا مَوْبِقًا ـ وَادِيًا مِنْ <u>এক ধ্বংস গহ্বর</u> অর্থাৎ জাহান্নামের উপত্যকাসমূহ হতে কোনো একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করে দিব। তারা اَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ يَهْلِكُونَ فِيهِ جَمِيْعًا সকলে তাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। وَبَقَ শব্দটি وَبَقَ [ 🔾 বর্ণে যবর সহকারে] হতে মুশতাক বা নির্গত। وَهُوَ مِنْ وَبَقَ بِالْفَتْحِ هَلَكَ. এর অর্থ হলো– এটি

নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবে তাঁরা তথায় পতিত হচ্ছে

অর্থাৎ তাতে প্রবেশ করছে এবং তারা তা হতে

কোনো পরিত্রাণস্থল পাবে না।

٥٣. وَرَأُ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَطَنُّوا أَيّ ৫৩. অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখে বুঝবে যে, অর্থাৎ اَيْقَنُوا اَنَّهُمُ مَوَاقِعُوهَا اَىْ وَاقِعُونَ فِيْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا مَعْدِلًا .

# তাহকীক ও তারকীব

كَانَ আর صَارَ مِينَ الْجِينِ অর্থাৎ صَارَ अर्थ كَانَ কেউ কেউ কেউ কেউ কেট কেট कें أَسْجُدُوا (এট : قَوْلَ هَ تَحِيَّيةً لَهُ এর ইল্লত। لَمْ يَسَجُدُ এবং عُمْلَةُ مُسْتَاْنِفَةُ विष्ठे مِنَ الْجِنّ

যখন ﴿ خُرِجَ অর্থ হলো وَهُولَـهُ فَهُ صَقَ । ত্তি আন্بَيَّةٌ এবং تَعْلِيْلِيَّةٌ ਹੈ فَاءٌ অর্থ হলো عَنْ اَمْرِ رَبِّه খেজুর স্বীয় চামড়া থেকে বেরিয়ে পড়ে আরবগণ বলে থাকেন - فَسَعَتِ الرَّطَبَةُ عَنْ فَشَرَهَ عَنْ فَشَرَهَ وَالمَ এর পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে– সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়া। অবাধ্য হয়ে যাওয়া, শরিয়তের সীমারেখা অভিক্রম করা। वंठा ररना وَبُلِيسٌ وَابُو الْجِنِّ आत । आत مُسْتَثَنُّى مُتَّصِلُ वंठा ररना : قَوْلَهُ هُمْ نَوْعٌ مِنَ الْمَلَاثِكُةِ । राष्ट्रांत वाणा के के के के के

تَعْقِبْب राणा نَاء . ( अथात्न हामयाि जिन्नीकात ज्ञानक ७ (भरतिमािन श्रकांग कतात ज्ञान । जात فَا الْمَ الْمَا تَعْقِبُ وَالْمَ -এর জন্য। ذُرَيَّتَهُ -এর আতফ تَتَّخُذُونَهُ -এর যমীরের উপর হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন যে, ইবলিসের সন্তানাদির মধ্যে الريعة وَلَهَانُ مَا عَدَى آمِنَا अर्प مَا مَا مَا مَا عَلَيْهُ اللَّهُ अर्प مَا عَلَيْهُ الْ

ত্রের তাফসীরে خَرَجَ এনে এর শান্দিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত نَفْرِيْع প্রকার بَوْ اَلْجِنّ এনে এর শান্দিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত - عن طَاعَتِه بَتَرُك السُّجُود अत পातिভाষिक অर्थ्त প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে و في من طاعَتِه بَتَرُك السُّجُود यांज्य صَاطِنَةُ राला عَاطِنَةُ अशात्न राभयाग़ा छेरा तळूत छेशत क्षरतम करतरह । अततर्जी عَاطِنَةُ وَفُكَ اَفَتَ تَّ خِذُوْنَـهُ উহ্য রয়েছে। এটা اِسْتِفْهَامُ تَرْبَيْخَى মূল ইবারত হলো–

آبَعْدَ مَا حَصَلَ مِنْهُ مَا حَصَلَ مِنَ الْأَبَاءِ وَالَّفِسْقُ يَلِيْنُ مِنْكُمْ إِتِّخَاذُهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَولِينَاءُ.

हिल। كَا عُوْلُكُ وَأَى पृला رَأَى क्रिका शात क्रिक्त क्रिका क्षात क्षित क्षात क्षित क्षात क्षित क्षात क्षित क्ष و مَعْدَوْم عَلَيْهِ عَلَيْهِ क्षाता পরিবর্তন করায় النِيْ काता পরিবর্তন করায় وَمُفْدَوَّم क्षित क्षात्र क् مِنْهُمُ الْخُطُّم वा लिখাत्रीতि প্রচলিত। কাজেই رَائِي किथा হবে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কতিপয় সম্পদশালী কাফেরের অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরিকরা দাবি করেছিল যে, তারা উচ্চ বংশের লোক এবং তারা ধন সম্পদশালী। অতএব, দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদের সাথে তারা বসবে না। ঠিক এভাবেই ইবলীসও অহংকার করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছিল, হয়রত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দেওয়ার আদেশ অমান্য করে বলেছিল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি দিয়ে, তাই আমি আদমকে সিজদা করতে পারি না।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে ইবলীসের ঘটনা বর্ণনা করার কারণ হলো এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তোমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছো তা হলো ইবলীস শয়তানের পন্থা, আর ইবলীস শয়তানের পন্থা হলো ধ্বংসের পন্থা।

সকল অন্যায়ের উৎস হলো অহংকার : অহংকার শুধু একটি মাত্র অন্যায় নয়; বরং সকল অন্যায়ের উৎসই হলো অহংকার, যা শুরু হয়েছিল অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান দ্বারা। পক্ষান্তরে বিনয়, আনুগত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করা এসবই যাবতীয় কল্যাণকর কাজের উৎস, যা শুরু করেছিলেন হয়রত আদম (আ.)। অতএব, মানবজাতির একান্ত কর্তব্য হলো আদি পিতা হয়রত আদম (আ.)-এর অনুসরণ করা। কাফেররা অহংকার করেছে আর দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় মনে করেছে, ঠিক এমনিভাবে ইবলীস শয়তান অহংকার করেছে এবং হয়রত আদম (আ.)-কে হেয় মনে করেছে। অতএব, ইবলীসের শোচনীয় পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে অহংকারীকে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

—[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪ পৃ. ৪২৫] এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হলো, মানুষের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার দুটি পন্থা রয়েছে। যথা– ১. অর্থ-সম্পদের লোভ। ২. ইবলীস শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হওয়া। ইতিপূর্বে অর্থ-সম্পদের লোভ এবং অর্থ-সম্পদ লাভের কারণে অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ইবলীস শয়তানের ধোঁকাবাজির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلْنِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِللَّهِسَ كَانَ مِنَ الَّجِيِّ فَغَسَنَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ.

অর্থাৎ আর সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম যে তোমরা আদমের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দাও। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা দিল। ইবলীস ছিল জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইবলিস তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। ইবলীসের ইতিকথা : আয়াতের বর্ণনাশৈলী দারা একথা বুঝা যায় যে, ইবলীসের অবাধ্য হওয়ার কারণ হলো, জিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কেননা ফেরেশতাগণ কোনো সময়ই আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেন না।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদেরকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদেরকে জিন বলা হতো। আর হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতা ছিল না; বরং সে ছিল জিন। যেভাবে হযরত আদম (আ.) সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা, ঠিক এমনিভাবে জিনদের আদি হলো ইবলীস।

কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-এর এই অভিমতকে অথৌক্তিক বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন بَرُانُ بَالَّا لِسَعْبُدُوْنَ وَالْإِنْسَ اللَّا لِسَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি। এই আয়াত এবং সূরা আর রাহমান ও সূরা জিনের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মানুষের ন্যায় জিনদের মধ্যেও কিছু নেককার এবং কিছু জালেম কাফের রয়েছে। জালেম ও কাফেররা নিঃসন্দেহে দোজখী হবে। আর ইবলীস এবং তার বংশধররা সকলেই আল্লাহ তা'আলার শক্র, ওলী আল্লাহগণের শক্র। অতএব, ইবলীস কোনো অবস্থাতেই জিনদের আদি ব্যক্তি হতে পারে না। كَانَ مِنَ الْجِيّل -এর অর্থ হচ্ছেন ইবলীস ছিল্ল জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন। জিন হওয়া সত্ত্বেও তার অত্যধিক ইবাদতের কারণে সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়। আর এ কারণেই যখন ফেরেশতাদেরকে সিজদা দেওয়ার হুকুম হয়, সেই হুকুম ইবলীসের ব্যাপারেও হয়। কিছু এই হুকুমের সঙ্গে সরোর ধৃষ্টতা দেখায়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

বিশ্ময়কর বিষয় হলো এই যে, আদম সন্তানেরা তাদের পৈত্রিক শক্র ইবলীস শয়তানকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে এবং তাকে নিজেদের সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মানবজাতিকে ইবলীস শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এই মর্মে, ইবলীস তোমাদের আদি পিতা হয়রত আদম (আ.)-এর শক্র । অতএব, তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অমান্য করো না এবং ইবলীসের অনুগমন করো না ।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইবলীসকে অগ্নি দ্বারা। যদিও ইবলীস দিবারাত্রি ফেরেশতাদের ন্যায় ইবাদত করেছিল, কিন্তু হয়রত আদম (আ.)-কে সিজদা করার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত ব্লপ প্রকাশ পায়। তার ভিতর যে অহংকার নিহিত ছিল, তার কারণে সে হয়রত আদম (আ.) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞানায়। —[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা—১৫, পৃ. ১০৩]

তা আলা বলেছেন, তোমরা কি তবে, আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং শয়তান সন্তান সন্তাতিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শক্ত ।

অর্থাৎ ইবলীসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়, ইবলীস শয়তানই মানুষকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের সম্মোহনীয় ফাঁদে ফেলে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে ধ্বংস করে।

يُوْلَهُ بِنُسَ لِلظَّامِيْنَ بَدَلًا - পাপীদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ : কাফেররা যে আল্লাহ তা'আলার স্থলে ইবলীস ও তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের এ কাজটি অত্যন্ত মন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মুজাহিদ (র.) ইমাম শা'বী (র.)-এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বসেছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইবলীসের স্ত্রী আছে কিঃ আমি জবাব দিলাম আমি জানি না। এরপর আমার স্থরণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন أَوْلِيكُاءُ وَزُرِيَّتُكُمُ الْوِلْيَكَاءُ وَالْمِيكَاءُ وَالْمُوكَاءُ وَالْمِيكَاءُ وَالْمِيكَاءُ وَالْمِيكَاءُ وَالْمِيكَاءُ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُعَامِلُهُ وَالْمُعَامُ وَالْمُعَامِلُولُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِلُهُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُعَامِ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُمُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَلِيكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَلِيكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَلِيكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِكُ وَل

অর্থাৎ তোমরা কি ইবলীস এবং তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছো? আর বংশর্ধর ক্সী ব্যতীত হতে পারে না। এ কথা স্মরণ হওয়ার পর আমি বল্লাম, হাাঁ ইবলীসের স্ত্রী আছে।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেন, মানুষের ন্যায় শয়তানের সন্তান সন্ততি হয়। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে, লাকীন, ওয়ালহান, হাফাফ, মোররা, জালনাবুর, আওয়ার, মাতৃস, ইয়াসূর, ওয়াসেম। ওয়ালহান অজু গোসল ও নামাজের সময় মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়। আর ইবলীসকে বলা হয় আবৃ মোররা অর্থাৎ ইবলীস এই উপনামেই বিখ্যাত। জালনাবৃর বাজারে মিথ্যা শপথ করায় এবং বিক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। আওয়ার নামক শয়তান মানুষকে ব্যভিচারে লিগু করে। মাতৃস মানুষের মধ্যে গুজব রটায়। আর ইয়াসূর নামক শয়তান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে শরিয়ত বিরোধী পত্থায় বিলাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ওয়াসেম নামক শয়তানের কাজ হলো মানুষ যখন বাড়িতে যায়, সে কাউকে সালাম দেয় না, আল্লাহ তা'আলার জিকিরও করে না তখন ওয়াসেম নামক শয়তান যে ব্যক্তির বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসিকে এদিক সেদিক করে বিনষ্ট করে রাখে যা দেখে মানুষ রাগান্বিত হয়। আর সে বাড়ির লোকদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে। আর বিসমিল্লাহ পাঠ না করে আহার করা আরম্ভ করে, তখন ওয়াসেম নামক শয়তান তার সাথে খাবারে অংশীদার হয়। আ'মাশ (রা.) বলেছেন, কোনো কেনো সময় বিসমিল্লাহ না বলে কেউ গৃহে প্রবেশ করে এবং কাউকে সালামও করে না, এরপর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ === ইরশাদ করেছেন, অজুতে প্রতারণাকারী শয়তানকে বলা হয় ওয়ালহাম, তোমরা তার ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও।

হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, যে হ্যরত গুসমান ইবনে আবীল আস প্রিয়নবী — -এর খেদমতে আরম্ব করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ শয়তান আমার নামাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং আমার নামাজের ব্যাপারে সন্দিহান করেছে। [আমার মনে থাকে না কয় রাকাত পড়েছি] তখন প্রিয়নবী — ইরশাদ করেছেন এ হলো শয়তান তাকে খিনজিব বলা হয়। যখন এ অবস্থা উপলব্ধি কর, তখন আল্লাহ তা আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর! অর্থাৎ আউজুবিল্লাহ পাঠ কর এবং বা দিকে তিনবার থুথু ফেল। হ্যরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি তাই করেছি এবং আল্লাহ তা আলার শয়তানকে দূর করে দিয়েছেন। —[মুসলিম শরীফ]

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর ক্রেইরশাদ করেছেন, ইবলীস তাঁর আসন পানির উপর স্থাপন করে। এরপর তার দলবলকে সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ইবলীসের কাছে সবচেয়ে নৈকট্যধন্য সেই হয় যে, সবচেয়ে বেশি অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কেউ এসে বলে, আমি এই কাজ করেছি। ইবলীস বলে, তুমি কিছুই করনি। আরেক শয়তান বলে, আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। ইবলীস বলে তুমি ভালো কাজ করেছো। এরপর ঐ শয়তানকে নিজের কাছে টেনে আনে। আমাশের বর্ণনা হলো এই যে, বর্ণনাকারী বলেছেন, এরপর ইবলীস তাকে জড়িয়ে ধরে। —[মুসলিম শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مَوْيِقٌ হলো দোজখের একটি ময়দানের নাম। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, গরম পানির একটি হ্রদ। আর ইকরামা (র.) বলেছেন مَوْيِقٌ হলো অগ্নির একটি সাগর। যার তীরে কালো বর্ণের খচ্চরের সমান সর্প রয়েছে। আর ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, দু'টি জিনিসের মধ্যে যা আড়াল করে রাখে তাকে مَوْيِقٌ বলা হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩০]

ত্রি । তাফসীরকারগণ লিখেছেন প্রথম প্রথম পাপিষ্ঠদের মনে ক্ষীণ আশা থাকবে যে, হয়তো নাজাত হতেও পারে। কিন্তু যখন দোজখ দেখতে পাবে তখন আর এ সত্য বুঝতে বাকি থাকবে না যে, দোজখই তাদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ আছে; নাজাতের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা দোজখের অগ্নি তাদেরকে চারদিক থেকে পরিবেইন করে রাখবে। আর সবদিক থেকেই ফেরেশতারা প্রহরায় রত থাকবে। আর যাদেরকে তারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা আলার শরিক মনে করতো তারা এত অসহায় হবে যে পূজারীদেরকে সাহায্য করা তো দ্রের কথা তাদের কাছেও আসতে পারবে না।

হযরত আবৃ সাঙ্গিদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসনাদে আহমদে সংকলিত হয়েছে। এতে প্রিয়নবী 🊃 ইরশাদ করেছেন, কাফেররা দোজখকে ৪০ মাইল দূরত্ব থেকে দেখবে। এরপর তাদের মনে নাজাতের আর কোনো আশা থাকবে না, ঐ দোজখেই তারা নিক্ষিপ্ত হবে– এই সত্য তারা উপলব্ধি করবে।

–্তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪২৬)

### অনুবাদ :

দারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আয়াতে বর্ণিত مثلاً মওস্ফের কাক্যটি উহ্য مثلاً মওস্ফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের উপমা যাতে করে উপদেশ গ্রহণ করে। এবং মানুষ অর্থাৎ কাফেররা অধিকাংশ ব্যাপারেই কলহপ্রিয় অর্থাৎ বাতিল বিষয়ে বিতর্ক করে থাকে। আর كَانَ শব্দটি مَنْفُوْ نِيْم হয়েছে। মূল ইবারত হলো وكَانَ الْإِنْسَانُ آكِثْرَ شَيْعُ نِيْم وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالُونُ الْمُؤْمُونِيةِ وَالْمِيةِ وَلَيْهِ وَالْمَالُونُ الْمُؤْمُونُ وَلَيْمِ وَالْمَالُونُ الْمُؤْمُونُ وَلَيْمِ وَالْمَالُونُ الْمُؤْمُونُ وَلَيْمُ وَلَيْمِ وَالْمَالُونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمَالُونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمِنْ وَلَيْمِ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَيْمِ وَالْمَالُونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَيْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْ

৫৬. আমি রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি কেবল সুসংবাদদাতা মু'মিনদের জন্য ও সতর্ককারী রূপেই ভীতি প্রদর্শনকারী কাফেরদের জন্য। কিন্তু কাফেররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতপ্তা করে। তাদের এ জাতীয় উক্তি দ্বারা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন ইত্যাদি। তা দ্বারা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য। বিতপ্তার মাধ্যমে বাতিল করে দেওয়ার জন্য। সত্যকে কুরআনকে আর তারা গ্রহণ করে থাকে আমার নিদর্শনাবলিকে কুরআনকে ও যা দ্বারা তাদেরকে নরকাগ্নি থেকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে বিদ্যুপের বিষয়রূপে উপহাসের বস্তু হিসেবে।

٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنا بَيَّنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وصِفَةً لِمَحْذُوْثٍ أَيْ مَثَلٍ لِيَتَّعِظُوْا أَيْ مَثَلٍ لِيَتَّعِظُوْا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَيْ الْكَافِرُ أَكْثَرَ شَيْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَيْ الْكَافِرُ أَكْثَرَ شَيْ عَدَلاً . خُصُومَةً فِي الْبَاطِلِ وَهُو تَمْيِئزُ مَنْقُولً مِنْ إِسْم كَانَ الْمَعْنٰي وَكَانَ جَدَلُ الْإِنْسَانِ آكُثَرَ شَيْ فِيْهِ.
 وَكَانَ جَدَلُ الْإِنْسَانِ آكُثَرَ شَيْ فِيْهِ.
 وَكَانَ جَدَلُ الْإِنْسَانِ آكُثَرَ شَيْ فِيْهِ.

مَّ مَنْعَ النَّاسُ أَى كُفَّارُ مَكَّةَ أَنُّ اللَّهُدَى الْفُرْمِنُوْ مَفْعُولُ ثَانِ إِذْ جَا عَمُمُ الْهُدَى الْمُوْرُقُ أَنْ اللَّهُ وَعِيَانًا يَعْدُاللُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيَانًا يَعْدُاللُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيَانًا وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيَانًا وَهُو اللَّهُ وَعِيَانًا وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيَانًا وَهُو لَا اللَّهُ اللَّهُ

٥٦. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ جَ مُحَوِّفِيْنَ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ جَ مُحَوِّفِيْنَ لِلْمُافِرِيْنَ وَيُجَادِلُ النَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْمُاطِلِ بِقَوْلِهِمْ اَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا وَسُولًا وَنَحُوهِ لِيُدُخِضُوا بِهِ لِيُبْطِلُوا وَسُولًا وَنَحُوهِ لِيُدُخِضُوا بِهِ لِيُبْطِلُوا بِجِدَالِهِمْ الْحَقِّ الْقُرْانَ وَاتَّخِذُوا آياتِيْ بِعِدَالِهِمْ الْحَقِّ الْقُرْانَ وَاتَّخِذُوا آياتِيْ الْقُرْانَ وَاتَّخِذُوا آياتِيْ الْقُرْانَ وَاتَّخِذُوا آياتِيْ الْقُرْانَ وَاتَّخِذُوا آياتِيْ الْفُرُوا بِهِ مِنَ النَّارِ هُزُوا .

### অনুবাদ :

٥٧. وَمَنْ اَظْلُمُ مِسَّنْ ذُكِّرَ بِالْتِ رَبِّهُ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ مَ مَا عَمِلَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ فَلَمْ يَتَفَكَّرُ فِي عَاقِبَتِهَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ يَتَفَكَّرُ فِي عَاقِبَتِهَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ يَتَفَكَّوْهُ مِنْ وَلَي يَتَفَكُوهُ مِنْ الْكُوبِهِمْ الْكِنَّةُ اعْظِيةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ مِنْ اَنْ يَتَفْقَهُو الْقُرْانَ اَىْ فَلَا يَفْهَمُونَهُ وَفَي اَذَانِهِمْ وَقُرًا مَ ثِقْلًا فَلَا يَسْمَعُونَهُ وَلِي الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ وَانْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ وَانْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهَدَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ وَانْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهَذَى فَلَنْ يَسْمَعُونَهُ إِنَّا الْمَذْكُور اَبَدًا .

৫৭. তার চেয়ে অধিক জালেম কে? যাকে শ্বরণ করিয়ে দেওয়া হয় তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি, তারপরও সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভূলে যায়। অর্থাৎ তা হলো কৃফর ও শুনাহের কাজ যা সে করেছে। আর সে তার শেষ পরিণতির ব্যাপারে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি। যেন তারা তা বুঝতে না পারে তাদের কুরআন বুঝা থেকে অর্থাৎ ফলে তারা কুরআন বুঝে না। আর তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি। ভারত্ব। ফলে তারা কুরআন শুনতে পারে না। আপনি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না উপরিউক্ত কর্মের কারণে। অর্থাৎ হৃদয়ে আবরণ ফেলে দেওয়া ও কর্ণে বধিরতা ফেলে দেওয়ার কারণে।

٥٨. وَرَبَّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَلَوْ لَوْ الرَّحْمَةِ وَلَوْ يَوْ الرَّحْمَةِ وَلَوْ يَوْاخِذُهُمْ فِي الدُّنْيَا بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ فِيْهَا بَلَ لَهُمُ مَوْعِدٌ وَهُو يَوْمُ الْقِيْمَةِ لَنْ يَجْدُوا مَوْعِدٌ وَهُو يَوْمُ الْقِيْمَةِ لَنْ يَجْدُوا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلاً . مَلْجَأً مِنَ الْعَذَابِ.

৫৮. এবং আপনার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।
তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও
করতে চাইতেন পৃথিবীতে, তবে তিনি অবশ্যই তাদের
শান্তি তুরান্তি করতেন পৃথিবীতেই কিন্তু তাদের জন্য
রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত। আর তা হলো
কিয়ামতের দিন যা হতে তারা কখনোই কোনো
আশ্রয়স্থল পাবে না। অর্থাৎ শান্তি হতে পরিবাণের জায়গা।

. وَتِلْكَ الْقُرِى اَى اَهْلُهَا كَعَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَعَيْرِهِمَا اَهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا كَفَرُوا وَغَيْرِهِمَا اَهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا كَفَرُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ وَفِي وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ وَفِي قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْمِيْم اَى لِهَلَاكِهِمْ مَوْعِدًا .

কে. প্রসব জনপদ অর্থাৎ তার অধিবাসীগণকে যেমন—
আদ, ছামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে তাদের অধিবাসীবৃন্দ।
কে, আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালজ্বন
করেছিল। অর্থাৎ কুফরি করেছিল। এবং তাদের
ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ
অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। অন্য এক
করাতে

# ভাহকীক ও তারকীব

جَدَالُ الْإِنْسَانِ اكْثَرَ شَيْعِ فِيْهِ أَيْ جِدَالُهُ اكْثَرَ مِنْ كُلٌّ مُجَادِلٍ.

विणे أَنْ يُّوْمِنُوا । शक वात وَ عَنْ النَّاس शक النَّاس शक कर्णन भाषीत जीगार وَعَنَّ عَلَى الْعَا - अत পूर्त विकी مِنْ केंद्र तराहा أَنْ يُوَمِنُوا कि अाक कें بَعُمْلَةً بِسَاوِيل مَصْدَرً । এর উপর يُوْمِنُوْا এর আতফ হয়েছে : يَسْتَغُفِفُرُوا আর بَاكَهُ خَرَفٌ عَلَى اللَّهُ : قَـُولُــهُ إِذْ جَسَاءُهُــمُ হলো اَنْ تَأْتِبَهُمْ । মুযাফ উহা রয়েছে اِنْفِظاًرْ আর فَاعِلْ अत - مَنَعَ হয়ে بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ অট : قَوْلُـهُ إِنْ تَأْتِيهُمْ - عَاتَبَهُمْ - مِا عَاتَبَهُمْ - مِا عَاتِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ - بِعَالَمَ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ - هَبِيْلِ या قُبُلاً राउ وَ الْعَذَابُ राउ وَ الْعَذَابُ वाठ وَ عَلَى عَلَى الْعَدَابُ वाठ وَ عَلَى الْعَذَابُ वहरहन, यात अर्थ रला श्रकात । यमन- سُبُلُ वहा अर्थ रला श्रकात । विमन । উহা রয়েছে الْمُرْسَلِيْنَ अराहि । يُجَادِلُ । হয়েছে حَالْ श्यों مُرْسَلِيْنَ वि : قَوْلُهُ مُبَشِّيرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ । थरक जर्थ- शिहरन याख्या, ठेरल याख्या إِنْعَالُ वारव إِنْعَالُ अरे إِنْعَالُ वारव إِنْعَالُ الْعَيْدُ حِضَوْلً مَا विश्वा عَانِدُ खरा به ا ट्राराह صِلَةً राप्त جُمُلَةً वा انذروا आत مَوْصُولَهُ कि राजा مَا कि राप्त : فَوْلُهُ مَا أَكُدُرُوا कि राप्त عَانِدُ खरा الله مَوْلُهُ مَا أَكُدُرُوا कि कि राप्त الله مَوْلًا कि مَصْدَرِبَّة الآ - الله مَوْلًا कि مَصْدَرِبَّة الآ - الله مَصْدَرِبَّة الآ مَا مَصْدَرِبَّة الآ مَا مُصْدَرِبًة الآ مَا مُصْدَرِبًة الآ مَا مَصْدَرِبًة الآ مَا مُصْدَرِبًة الآ مَا مُسْدَرِبًة الآ مَا مُصْدَرِبًة الآ مَا مُصْدَرِبًة الآ مَا مُصْدَرِبًة الآ مَا مُسْدَرِبًة الآمَاء مُنْدُوا اللهُ مُنْدُوا اللهُ مُنْدُولًا اللهُ اللهُ مُنْدُولًا اللهُ مُنْدُولًا اللهُ مُنْدُولًا اللهُ مُنْدُولًا اللهُ مُنْدُولًا اللهُ اللهُ اللهُ مُنْدُولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْدُولًا اللهُ ال : এটা শান্দিকভাবে مُغْرَدَ বা একবচন, আর অর্থগতভাবে বহুবচন, কাজেই এর দিকে একবচন ও বহুবচন عُوْلُـهُ مُنْ উভয়ের যমীরই ফিরতে পারে। যেমন সামনে পাঁচটি যমীর مُفْرَدُ এর এবং পাঁচটি جَتَّع -এর যমীর مَنْ -এর দিকে ফিরেছে। । এর ইল্লত يَسْبَانُ اللهِ إِعْرَاضٌ वोकािं وَ अर्थ- পর্দा । এ বাকাি كِنَانُ वा : قَـوْلُـهُ أَكِينَـةُ - তির প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। جُمَّلَةً -টির প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। रला ध्रिका और ذُر الرَّحْمَة अवत आत्र وَالْغَفُورُ आत أَلْغَفُورُ अवि مُبْتَدَأُ पिंग : قَنُولُهُ رَبُّكَ ولَ، يَنَيْلُ، وَالَّا হতে মাসদার وُلَ، يَنَيْلُ، وَالَّا অর্থ ضَرَبَ অর্থ আশ্রস্থল, বাবে ضَوْشِلُّ ত - مَنْصُوبُ উহ্য ফেলের কারণে يَلْكَ ٱلْغَرِٰى । হলো খবর ا هُلُكُنَاهُمُ अपा মুবতাদা, আর وَقُولُهُ تَلْكَ الْقُرَٰي विं وَهُلَكْنَا تِلْكَ الْقُرِي اَهُلَكْنَاهُمُ -इराज शाख । ज्येन मृल हैवावज हरत-

مَهَالِكُ अर्थ- ধ্বংস হওয়ার সময়, বহুবচনে ظَرْف زَمَانْ अथवा ا अथवा مَصْدَرْ مِيْبِمِي यंगे : قَـُولُـهُ مَهْلِـكُ -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে–

مُهُلَكُ --এর মধ্যে পেশ এবং لَامٌ -এর মধ্যে যবর হবে مِيْم . ٥

مَهْلَكُ -ববং দুর্থ উভয়টিতে যবর হবে مِيْم عَلَيْ

مَهْلِكُ -अत सर्था एवत अवर براً -अत सर्था एवत कर्या مِيمُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, কাফেররা তাদের ধন সম্পদের কারণে অহংকার করেছে এবং দারিদ্র পীড়িত মুসলমানকে হেয় মনে করেছে, তাদের এই আচরণ তথু নিন্দনীয়ই নয়; বরং তাদের জন্য বিপদজনকও। এই পর্যায়ে ইতিপূর্বে দুটি দুষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে আমি মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, বারে বারে সত্যকে বুঝাবার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু যারা কলহপ্রিয়, যারা তর্কপ্রিয়, তাদের তর্কের শেষ হয় না। ঈমান না আনার জন্য, পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস না করার জন্যে তাদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ বা যুক্তিও থাকে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের জিদ এবং হঠকারিতা ও অযথা তর্ক শেষ হয় না। তাদের এই ঘৃণ্য আচরণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা নিজেদের জন্যে চরম ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ আমি তাদের জন্যে প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্টভাবে বার বার বর্ণনা করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সঠিক পথ থেকে দূরে থাকে।

এই আয়াতের তাফসীরে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আলী (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীস প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাত্রে প্রিয়নবী আমার এবং তাঁর কন্যার নিকট আগমন করলেন এবং ইরশাদ করলেন, তোমরা উভয়ে রাত্রে নামাজ আদায় কর নাঃ [অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ, বা নফল নামাজ] আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তা আলার নিয়ন্ত্রণে, তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন উঠিয়ে নেন। আমার এই আরজীর পর হযরত রাসূলুল্লাহ তলে গেলেন, আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি শুনলাম, তিনি তাঁর রানের উপর হাত মেরে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন— আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি শুনলাম, তিনি তাঁর রানের উপর হাত মেরে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন— আমাকে কোনো ভাত কিলেন নানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বড় কলহপ্রিয়। আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে হযরত আলী (রা.) মুস্তাহাব বা নফল ইবাদতের ব্যাপারে এই জবাব প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা আলার কুদরত হিকমতের ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই, তিনি তাওফীক দিলেই ইবাদত করতে পারে, আর তিনি তাওফীক না দিলে, আল্লাহ তা আলার ইবাদত করা সম্ভব হয় না। প্রিয়নবী আমার হ্যারত আলী (রা.)-এর এই জবাব শ্রবণ করে কোনো কথা বললেন না; বরং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

ভাফসীরকারগণ বলেছেন, হয়তো হযরত আলী (রা.)-এর এই জবাব তিনি পছন্দ কনেনি, তাই আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। −[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩১; মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪২৭, ইবনে কান্থীর [উর্দু] পারা− ১৫. পৃ. ১০৫, রহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. ৩০০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আলোচ্য আয়াতের الْإِنْسَانُ শব্দ দ্বারা নজর ইবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কালবী (র.)-এর মতে উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের الْإِنْسَانُ শব্দ দ্বারা সকল কাফেরকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ কাফেররা সকলেই কলহপ্রিয়। সত্য গ্রহণে তাদের চরম অনীহা রয়েছে। তারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, انْسَانُ শব্দ দ্বারা সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। [মুমিন হোক কিংবা কাফের।] —[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, খ. ২৩১]

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ আছি বলেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিলং সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁর আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছুই নেই। লোকটি বলবে, আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার ফেরেশতারা তোমার দেখান্তনা করত। তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিছে। লোকটি বলবে, আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সামনে লওহে মায়কুজ রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরপেই লিখিত রয়েছে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কিনাং আল্লাহ তা'আলা বলবেন, নিশ্বয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরপে আমি মানতে পারিং আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। —[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫৯৯-৬০০]

সতর্কবাণী: যখন মানুষের কাছে পবিত্র কুরআনে হেদায়েত এসে পৌছে তখন ঐ হেদায়েত গ্রহণ করায় এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছিল না। কিছু শুধু এতটুকুই বাধা ছিল যে তারা এই অপেক্ষায় রয়েছে যে অতীত কালে যেসব উম্মত আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'আলার কোপগ্রন্থ হয়েছে তাদের দশা এদেরও হোক, অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তাদের প্রতি আজাব আসুক। কেননা ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জিদ ও হঠকারিতার কারণে সত্যের বিরোধিতা করেছে তাদের শান্তি হয়েছে যুগে যুগে। হযরত মুহাম্মদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তার নিকট নাজিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। কিন্তু এতদসন্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করে। অতএব তাদের এই আচরণ এ তথেরই প্রমাণ যে তারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের অপেক্ষায় রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের مُدَّى শব্দটি দ্বারা পবিত্র কুরআন এবং ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন এর দ্বারা স্বয়ং হুজুর ﴿﴿ وَلَمِنْ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ا كُسُنَّةُ الْارْلِيْنَ হলো আল্লাহ তা'আলার আজাবের সেই পন্থা যা পূর্বকালের কাফেরদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে পন্থায় তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

পূর্বতা আয়াতে কাফেরদের অন্যায় আচরণের বিবরণ দেওয়ার পর তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন ইতে পারে, দুর্বৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে কেন রয়েছে, তাদের শাস্তি কেন হয় নাঃ তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَرَبَّكُ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ হে রাসূদ্র :: আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অনন্ত অসীম তাঁর রহমত। আর এই রহমতের কারণেই তিনি দুর্বৃত্ত কাফেরদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শান্তি দেন না; বরং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর তাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকে না।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। আর [দুনিয়াতে] বদরের যুদ্ধের দিন। কেননা বদরের যুদ্ধের দিন মক্কার কাফেরদের তথাকথিত নেতা উপনেতাদের অনেকেই নিহত হয়।

যাদেরকে ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তারা তাদের কীর্তি কলাপের শাস্তি পেয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদের জানা উচিত যখন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদের জানা উচিত যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব আপতিত হয়, তখন তাদের জন্য কোথাও আশ্রয়স্থল থাকে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যেভাবে ইতিপূর্বে অবাধ্য কাফেরদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক এমনিভাবে যখন এদের জন্য নির্দিষ্ট সময় আসবে

তখন তাদেরও আত্মরক্ষার কোনো স্থান থাকবে না।

### অনুবাদ :

৬০. ঐ সময়কে <u>শরণ করুন যখন হ্যরত মুসা (আ.)</u>
তিনি ইমরানের ছেলে <u>বলেছিলেন, তার সঙ্গীকে</u> অর্থাৎ
ইউশা' ইবনে নূনকে, সে তাঁর অনুসরণ করত। তাঁর
থেদমত করত এবং হ্যরত মূসা (আ.) থেকে ইলম
অর্জন করত। <u>আমি থামব না</u> সফরে চলতেই থাকব
দুই সমুদ্রের সঙ্গমন্থলে না পৌছা পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব দিক
হতে রোম সমুদ্র ও পারস্য সমুদ্রের সঙ্গমন্থল <u>অথবা</u>
<u>আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।</u> যদি লক্ষ্যন্থল খুঁজে
না পাই তবে এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতেই থাকব।

৬১. তারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছলেন তারা নিজেদের মৎসের কথা ভূলে গেলেন হ্যরত ইউশা' রওয়ানার প্রাক্কালে মৎস উঠিয়ে নিতে ভূলে গেলেন। আর হযরত মুসা (আ.) তাকে মৎস্য উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলে দিতে ভুলে গেলেন। তা মৎস্যটি সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। অর্থাৎ মৎস্যটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এরূপ করেছে। এবং সুড়ঙ্গের মতো রাস্তা এতো লম্বা ছিল যে, তার এপার ওপার ছিল না। এটা এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মৎস্য চলে যাওয়ার পর পানিকে আটকে দিয়েছিলেন। যার কারণে পানি মৎসের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই ঐ সুডঙ্গটি সিডির মতো হয়ে গিয়েছিল। আর এটা হযরত মুসা (আ.) ফেরত আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। আর মৎস্যুটি যেখান দিয়েই অতিক্রম করত সেখানেই পানি জমে যেত। যার ফলে সেই রাস্তা সুড়ঙ্গের রূপ ধারণ করেছিল।

ধারণ করেছিল।

५४ ৬২. <u>যখন তারা আরো অগ্রসর হলেন</u> ঐ ফিরে আসার
জায়গা থেকে সামনে চলে গেলেন এবং দ্বিতীয় দিন
প্রাতঃরাশের সময়কাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত হলো। <u>তখন</u>
হ্যরত মুসা (আ.) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের
প্রাতঃরাশ আন অর্থাৎ যা দিনের প্রথমভাগে ভক্ষণ করা
হয়। আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে
পড়েছি। ক্রিক অর্থ হলো ক্রিক এবং এই ক্লান্তি
প্রতিশ্রুত স্থান থেকে সম্মুখে চলে যাওয়ার পর অনুভূত হলো।

رَاذُكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَى هُو ابْنُ عِمْرَانَ عِمْرَانَ الْفَتْسِهُ يُوشِ وَكَانَ يَتَّبِعُهُ وَيَا خُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ لَا آبُرْحُ لَا وَيَخْدِمُهُ وَيَا خُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ لَا آبُرْحُ لَا ازَالُ اَسِيْرَ حَتَّى اَبْلُغُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مُلْتَقَى بَحْرِ الرُّومِ وَيَحْرِ فَارِسَ مِثَا مُلْتَقَى بَحْرِ الرُّومِ وَيَحْرِ فَارِسَ مِثَا مُلْتَقَى بَحْرِ الرُّومِ وَيَحْرِ فَارِسَ مِثَا يَلِي الْمَشْرِقَ أَيْ الْمَكَانَ الْجَامِعَ لِذُلِكَ يَلِي الْمَشْرِقَ أَيْ الْمَكَانَ الْجَامِعَ لِذُلِكَ أَوْ اَمْضِي حُقَبًا . دَهْرًا طَوِيْلًا فِيْ بُلُوغِهِ إِنْ بَعَدَ .

فَكُمَّا بَكُغَ مَجْمَعَ بَيننِهِ مَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ وَمَا يَوْشَعُ الْبَحْرَيْنِ نَسِبَا حُوْنَهُمَا نَسِى يُوْشَعُ حَمْلَهُ عِنْدَ الرَّحِيْلِ وَنَسِى مُوسَى تَذْكِيْرَهُ فَاتَّخَذَ الرَّحِيْلِ وَنَسِى مُوسَى تَذْكِيْرَهُ فَاتَّخَذَ الْحُوْتُ سَبِيْلِكَهُ فِى الْبَحْرِ أَى جَعَلَهُ بِجَعْلِ اللَّهِ سَرَيًا . أَى مِثْلَ السَّرِبُ وَهُ وَ النِّسِ قُّ اللَّهِ سَرَيًا . أَى مِثْلَ السَّوِيْلُ لاَ نَفَاذَ لَهُ وَذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَمْسَكَ نَفَاذَ لَهُ وَذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَمْسَكَ عَنْهُ عَنِ الْحُوْتِ جَرْى الْمِاءِ فَانْجَابَ عَنْهُ فَبَا الْكُوْدِ بَحُرى الْمِاءِ فَانْجَابَ عَنْهُ فَبَهِ مَا لَكُوْدَ لَمُ يَلْتَئِمْ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَخَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَخَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَخَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَالْمَادِيْ وَالْمَالِي اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ وَالْمَادُ الْكُولُولُ الْمُالِي الْمُنْ الْمُعْلَىٰ وَحَمَدَ مَا تَحْتَهُ وَانْجَالِهُ وَالْمُ لَا الْعُولِ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ وَالْمَالِي الْمُعْلَىٰ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ وَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَىٰ وَمِعْمَدَ مَا الْمُحْتَالَ مِنْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُع

فَلُمَّا جَاوَزًا ذَٰلِكَ الْمَكَانَ بِالسَّبْرِ إِلَيْ وَقْتِ الْغَدَاءِ مِنْ ثَانِيْ يَوْمٍ. قَالَ لِفَتْنهُ اتِنَا غَذَا أَنَا دَهُوَ مَا يُؤْكَلُ اَوَّلَ النَّهَارِ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفْرِنَا هٰذَا نَصَبًا . تَعْبًا وَحُصُولُهُ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ.

#### অনুবাদ

৬৩. সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন

শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম সেইস্থানে তখন আমি

মৎস্যের কথা ভুলে গিয়েছিলামঃ শয়তানই তার কথা

বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। مُنْ اَذْكُرُا وَالْمَا الْمَا الْمَا

৬৪. বললেন, হযরত মৃসা (আ.) সে স্থানটিই তো মৎস্য হারিয়ে যাওয়ার স্থানটি <u>আমরা অনুসন্ধান করছিলাম</u> খোঁজ করছিলাম। কেননা সেটিই তো আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের অন্তিত্বের নিদর্শন। <u>অতঃপর তারা</u> নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। এবং সেই শিলাখণ্ডের নিকট পৌছলেন।

৬৫. অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে

একজনের তিনি হলেন হযরত খিজির (আ.) যাকে

আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম।

এক অভিমতে নবুয়ত এবং অন্য অভিমতে وُلَايَتُ অধিকাংশ আলেমের অভিমত। আর আমার

নিকট হতে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ

জ্ঞান। عُلَّمَانَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

٦٣. قَالَ اَراَيْتَ اَىْ تَنَبَّهُ اِذْ اَوَيْنَا اِلْسَ الصَّخْرَةِ بِذٰلِكَ الْمَكَانِ فَالِّيْ نَسِيْتُ

الْحُوْتَ زوماً أنسلنِبهُ إلاَّ الشَّبطُنُ يَبْدُلُ مِنَ الْهَاءِ أَنْ أَذْكُرَهُ ع بَدْلَ إشْتِمَالٍ أَيْ أَنْسَانِيْ ذِكْرَهُ وَاتَّخَذَ الْحُوْتُ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.

وَفَتَاهُ لَمَّا تَقَدَّمَ فِيْ بَيَانِهِ. ٢. قَالَ مُوسِّى ذَلِكَ أَيْ فَقُدُنَا الْحُوْتَ

مَفْعُولًا ثَانٍ أَيْ يَتَعَجُّبُ مِنْهُ مُوسَى

مَا الَّذِى كُنَّا نَبْغِ ن نَطْلُبُهُ فَانَّهُ عَلَامَةٌ لَنَا عَلَىٰ وُجُوْدِ مَنْ نَطْلُبُهُ عَلَامَةٌ لَنَا عَلَىٰ وُجُوْدِ مَنْ نَطْلُبُهُ فَارْتَدُّا رَجَعَا عَلَىٰ اثْارِهِمَا

يَقُصَّانِهَا قَصَصًا فَاتَيا الصَّخْرَة .

مُوسى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ اَعْلَمُ .

ফসীরে জালালাইন (৪র্থ খণ্ড) বাংলা— ০৬ (খ)

فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَسُرَّدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَىَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ لِيْ عَبْدًا بِمَجْمَعَ النُبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰی یَا رَبِّ فَکَیْفَ لِیْ بِهِ قَالَ تَأْخَذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمَا فَـهَدْتُ الْـحُوتَ فَـهُوَ ثَـمٌ فَاخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَةُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بِنْ نُوْنِ حَتَّى أَتَيا الصَّخْرَةَ فَوَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْر سَرَبًا وَامْسَكَ اللّهُ عَن الْحُوْتِ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِى صَاحِبُهُ أَنْ يَكُوبُرَهُ بالنُحُوْت فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتِهِ مَا حَتَّى إِذَا كَانَا مِنَ الْغَدَاةِ قَالَ مُوْسِل لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاءَنَا إلى قَوْلِهِ وَاتَّخَذَ بيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وَكَانَ لِلْحُوت سَرَبًا وَلِمُوسى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا .

#### অনুবাদ

তিনি জবাবে বললেন, আমি ৷ ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই জবাব দেওয়ার কারণে তির**ন্ধার করলেন**। যেহেতু তিনি এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করেননি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার অমুক বান্দা তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি করে তার সাক্ষাৎ পেতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন. তোমার সাথে একটি মৎস্য নাও এবং সেটাকে থলেতে রাখ। যেখানেই মৎস্যুটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি তাঁকে পাবে। অতঃপর তিনি থলেতে একটি ভাজা মাছ নিয়ে বেরিয়ে পডলেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী হলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। তাঁরা উভয়ে শিলাখণ্ডের নিকট এসে তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। মৎস্যটি থলের ভেতর লক্ষঝক্ষ আরম্ভ করে দিল এবং থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ল। আর তা সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমূদ্রে নেমে গেল। আল্লাহ তা'আলা মংস্যের পথ থেকে পানির সঞ্চালন বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা একটি সিড়ির মতো হয়ে গেল। যখন হয়রত মূসা (আ.) জাগ্রত হলেন তার সাথী তাকে মৎস্যের বিষয়টি বলতে ভূলে গেলেন। দিনের অবশিষ্টাংশ ও সারারাত চলার পর যখন প্রাতঃরাশের সময় হলো তখন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সঙ্গীকে বললেন, আমাদের وَاتَّخُذَ سَبِبْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ! शाज्ह्तान नित्य बत्ना পর্যন্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ 🚐 এই আয়াতের كَانَ لِلْعُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ -जाकजीत्त ततन অর্থাৎ মৎস্যের পানিতে এভাবে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যের জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। আর হযরত মুসা (আ.) ও তাঁর সাথীর জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

# তাহকীক ও তারকীব

قُوْلُـهُ فَـتَّـي অর্থ- নওজোয়ান, সেবক, খাদেম, গোলাম, দাস, যুবক। মুফাসসিরগণ এখানে قُوْلُـهُ فَـتَّـي বারা সাধারণত খাদেম উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন।

মুসান্নিফ (র.) হযরত মূসা (আ.)-এর নামের তাফসীরে ইবনে ইমরান উল্লেখ করে সে সকল লোকদের বক্তব্যকে রহিত করেছেন যারা এখানে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ.)-কে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ এ আয়াতে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে ইমরান (আ.) উদ্দেশ্য, যিনি একজন জলীলুল কদর পয়গাম্বর ছিলেন।

َ كُوْلُـهُ لَا اَزَالُ اَسِيْدُ আর তাফসীর اَبْرُحُ اللهِ আরা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, أُبْرُحُ عَلْ اَبْرُحُ عَلْ اَللهُ اللهِ اللهِ

وَاءً . اَوِيتًا प्राप्तात ضَرَبَ वात्व اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِى مُظْلَقٌ مَعْرُونْ वरह جَمْعُ مُتَكَلِّمُ प्राप्तात وَيُسْنَا اللهُ اَوْلَهُ اَوْلِيهُ اَوْلَهُ اَوْلِيهُ اَوْلَهُ اَوْلِيهُ اللهُ الله

बात انْسَانَ عَالَىٰ عَالَمُ الْسَانِيْهُ (الْسَانَ عَالَىٰ عَالَىٰ الْسَانِيْهُ الْسَانِيْهُ الْسَانِيْهُ الْسَانِيْهُ (الْمَالُ عَالَىٰ اللهُ الله

فَوْلُـهُ أَنْ اَذْكُرَهُ प्रकिः يَتَاوِيْل مَصْدَرُ শক্তি اَذْكُرَ आत مَصْدَرِيَّةُ ए रात اَنْسَانِيْهُ عَوْلُـهُ اَنْ اَذْكُرَهُ হতে يَدُلُ إِنَّا الشَّيُطَانُ হয়েছে। অৰ্থাৎ يَدُلُ بَمَا اَنْسَانِيْ ذِكْرَهُ إِلَّا الشَّيُطَانُ হয়েছে। অৰ্থাৎ بَدْل اِشْتِمَالٌ করার জন্য ذِكْر بَمَا اَنْسَانِيْ ذِكْرَهُ إِلَّا الشَّيُطَانُ হয়েছে। আর কারো সমুখে স্বরণ করার জন্য ذُكر لَهُ ব্যবহার হয়ে থাকে।

ও- مُتَعَلِّقٌ এর ভিত্তিতে اِتَّخَذَ এবং كَائِنًا فِي الْبَحْرِ হবে। অর্থাৎ مَنْصُوْب এবং اِتَّخَذَ এবং وَعُولُهُ عَجَبَا পারে بَابُغِيْ মূলত نَبْغِيْ ছিল। পবিত্র কুরআনের রুসমে খতে এখানে يَاءُ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর সূরা ইউস্ফের ৬৫নং আয়াতে বহাল রাখা হয়েছে।

قَاضِيُّ -এর মধ্যে يَاءٌ কে ফেলে দেওয়া তো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন– يَافِّ এর মধ্যে। তবে ফে'লের মধ্যে এটা ও খেলাপে কিয়াস।

عَالُ वात : عَالُ वात عَالُ वात عَالُ वात عَالُ عَالُ अवग्नत कता, आनूगठा कता, अथवा এটा عَالُ عَالَ عَالَ عَالَ عَاصَّيْن قَصَصًا वात عَنْصُوْب عَنْصُوْب

عَنْدِنَا ﴿ عَالَ ﴿ عَالَ مُعَالِّقُ عَلَيْنَ عَنْدِنَا ﴿ عَالَ مُعَالِّقُ مِنْ عِنْدِنَا

مُقَدَّمُ शां व्हां करात وَاللَّهُ عَالِمُ शां व्हां करात عَلْمًا शां करात مُتَعَلِّقُ अठाও छेश भारमत जां व्हा مَقَدَّمُ वता राग्राह्म।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বকী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: যেহেত্ মঞ্চার কাফেররা প্রিয়নবী — -কে পরীক্ষা করার জন্য তিনটি প্রশ্ন করেছিল। সেগুলো হলো - ১. রূহ ২. আসহাবে কাহাফ এবং ৩. জুলকারনাইন সম্পর্কে। আর ইহুদিরা তাদের বলে দিয়েছিল যে, যদি তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন, তবে তোমরা জানবে যে, তিনি সত্য নবী। পক্ষান্তরে যদি তিনি এর সঠিক জবাব না দেন তবে তিনি নবী নন। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মৃসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যেন ইহুদিরা জানতে পারে যে, নবীর জন্য সবিকছু জানা জরুরি নয়; বরং নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলার ওহী এবং হেদায়েতের ইলম থাকা একান্ত জরুরি। আর এ কারণেই হযরত মৃসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সেই ইলম তার নিকট ছিল না, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। আর এ জন্যই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন, যাতে করে তিনি সেই ইলম অর্জন করেন যা বিশেষভাবে হযরত খিজির (আ.)-কে দান করা হয়েছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী হওয়ার জন্যে সব বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের, তাঁর নৈকট্যে ধন্য হওয়ার এবং হেদায়েতের পথ ও পদ্বা তথা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। হযরত মৃসা (আ.) থেকে হযরত খিজির (আ.)-এর ইলম অধিকতর ছিল; কিছু হেদায়েতের বিধান সম্পর্কে বিধান সম্পর্কে বিধান সম্পর্কে হযরত মৃসা (আ.) থেকে হযরত খিজির (আ.)-এর ইলম অধিকতর ছিল; কিছু হেদায়েতের ইলম এবং শরিয়তের বিধান সম্পর্কে হযরত বিধান সম্পর্কে হযরত মুসা (আ.)-এর ইলম তখন সর্বাধিক ছিল।

وَانْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ : এ ঘটনায় 'মৃসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গাম্বর হযরত মৃসা ইবনে ইমরান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। নওফল বাক্কালী অন্য এক মৃসার সাথে এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

এর শান্দিক অর্থ – যুবক। শব্দটিকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যেসব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামি শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভালো খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে অর্থ হবে হ্যরত মৃসা (আ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই এখানে অর্থ হবে হ্যরত মৃসা (আ.)-এর খাদেম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউসা ইবনে নৃন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউস্ফ (আ.)। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে হযরত মৃসা (আ.)-এর ভাগ্নে ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই। —[কুরতুবী]

-এর শান্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলা বাছ্ল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদৃষ্টে তাফসীরবিদদের উজি বিভিন্নরূপ। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বুঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে এটি হছে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান। কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ভূঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে আন্দালুস ও বাহরে মুহীদের সঙ্গমস্থলই হছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা হয়রত মূসা (আ.)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। —[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর কাহিনী: সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর রেওয়ারেতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ বলেন, একদিন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের এক সভার ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞানা মতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি বলেন, আমি সবার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল প্রকৃত আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে তিরক্কার করে ওহী নাজিল হলো যে, দুই

সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। [একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত।] তাই বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, থিলিয়ার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সান্দাৎ পাবেন। হযরত মূসা (আ.) নির্দেশমতো থিলিয়ায় একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর্রর উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘূমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থিলি থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। [মাছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে আরো একটি মুজিজা এই প্রকাশ পেল যে] মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউসা ইবনে নূন এই আন্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করেছিল। তখন হয়রত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন হযরত ইউশা ইবনে নূন মাছের এই আন্চর্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভূলে গোলেন। অতঃপর সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গোলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকলে বেলা হযরত মূসা (আ.) খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাস্লুল্লাহ বলেন, গন্তব্যস্থল অতিক্রম করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) মোটেই ক্লান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। বলল, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আন্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল। অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।

সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং সেই স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে ভয়ে আছে। হযরত মূসা (আ.) তদবস্থাই সালাম করলে হযরত খিজির (আ.) বললেন, এই [জনমানবহীন] প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি মূসা! হযরত খিজির (আ.) প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা! তিনি জবাব দিলেন, হাাঁ, আমি বনী ইসলাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তা আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হ্যরত খিজির (আ.)-কে চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই হ্যরত খিজির (আ.) কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হ্যরত মূসা (আ.) স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন, তাঁরা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এটাতো আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। হ্যরত খিজির (আ.) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন হ্যরত মূসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আমার প্রতি রুক্ট হ্ববেন না।

রাস্ণুল্লাহ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল [ইতিমধ্যে] একটি পাখি এসে নৌকায় এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিজির (আ.) কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানির।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিজির (আ.) এক বালককৈ অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিজির (আ.) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি একটি নিপ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গুনাহের কাজ করলেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হযরত মৃসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওজর আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

- १यत्राठ चिक्कित (आ.)-এत प्रमनात्र व्यत्राठ म्जा (आ.)-এत 🛨 فَلَكَّا بَلَغَا ...... فِي الْبَحْرِ سَرَبًا এবং তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মুজেযা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) নবীকুলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিজির (আ.)-এর নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেওয়া যায়, কিন্তু তিনি তো রাসূল ছিলেন না। তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই এবং কোনো বিশেষ উত্মতও নেই, তাই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর চেয়ে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ক্রটিও সংশোধন করেন। তাদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ক্রটির জন্যও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাদের দ্বারা ক্রটি শুধরিয়ে নেওয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' হযরত মূসা (আ.)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুশিয়াার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ছিল না। যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য **শিক্ষার্থীর বেশে স**ফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছেই খিজিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা আলা ইচ্ছা করলে এখানেই হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা হযরত মূসা (আ.)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌছা কষ্টকর হতো না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেঁখানেই হযরত খিজির (আ.)-কে পাওয়া যাবে।

বুখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই থলিয়ায় মাছ রেখে দেওয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিয়া হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও তা দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া পৃথক একটি থলেতে মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তাফসীর থেকেও বুঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমৃদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিয়াই ছিল।

عرب على المراقبة (আ.)-এর অম্পষ্ট ঠিকানা দেওয়ার বিষয়টিও হয়রত মূসা (আ.)-এর জন্য এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরো পরীক্ষা ছিল এই যে, ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে نَعْرَبُ مُونَهُمُ বিল তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিছু বুখারীর হাদীসে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় য়ে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় হয়রত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। তথু ইউশা ইবনে নূন এ আশ্রর্থ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং জায়ত হওয়ার পর হয়রত মূসা (আ.)-কে জানাবার ইচ্ছা করেছিল। কিছু পরে আল্লাহ তা আলা তাকে ভুলে ফেলে রাখেন। সুতরাং আয়াতে "উভয়ে ভুলে গেলেন" কথাটা এমন হবে, য়েমন অন্য এক আয়াতে 'উভয়ে ভুলে গেলেন" কথাটা এমন হবে, য়েমন অন্য এক আয়াতে । অথচ মোতি তথু লবণাক্ত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মোতি তথু লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয় । কিছু مُنْهُمُنُ -এর কায়দা অনুয়ায়ী এরূপ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে সেখান থেকে সামনের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সঙ্গে নেওয়ার কথা বিশ্বত ছিলেন। তাই আয়াতে ভুলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পুক্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপারটি সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) আরো একটু কষ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

হয়রত খিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর নবুয়ত প্রসঙ্গ: কুরআন পাকে ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েনি, বরং عَبُونَ إِضَا مِنْ عَبُونَ [আমার বান্দাদের একজন] বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিজির উল্লেখ করা হয়েছে। খিজির অর্থ— সমুজ-শ্যামল। সাধারণ তাফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত। মাটি যেরূপই হোক না কেন। কুরআন পাক একথাও বর্ণনা করেনি যে, হযরত খিজির (আ.) পয়গায়র ছিলেন নাকি একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা এই সফরে যে কয়েরুটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরিয়তবিরোধী। আল্লাহ তা'আলার ওহী ব্যতীত শরিয়তের নির্দেশ কোনোরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গায়র ছাঁড়া আল্লাহ তা'আলা ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরিয়তের কোনো নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, হযরত

ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

খিজির (আ.) আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরিয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ খেকেও বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে رَمَا فَعَاثُمَ عَنْ اَمْرِي অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশে করছি। মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হয়রত খিজির (আ.)-ও একজন নবী। তবে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। হয়রত মৃসা (আ.) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাফসীর কুরতুবী, বাহরে মুহীত ও আবু হাইয়ান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন

কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয়: অনেক মূর্থ, পথদ্রষ্ট, সৃফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরিয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরিকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরিয়তে হারাম কিন্তু তরিকতে হালাল। কাজেই কোনো ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গুনাহে লিগু দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিজির (আ.)-কে দুনিয়ার কোনো ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং শরিয়তের বিরুদ্ধে তার কোনো কাজকে বৈধ বলা যায় না।

আল্লাহ তা <sup>9</sup>আলার দরবারে তাঁর প্রিয় বান্দা কে? : ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির ও ইবনে আবি হাতেম (র.) তাদের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হে আল্লাহ। তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়় আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি আমার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, যে আমাকে শ্বরণ রাখে এবং কখনো ভূলে না।

হযরত মৃসা (আ.) পুনরায় আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম শাসনকর্তা কে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয় না এবং যে হক বা সত্য সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত মৃসা (আ.) আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বললেন, যে নিজের ইলমের সঙ্গে অন্যের ইলম একত্র করে বা অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা করে নিজের ইলম বৃদ্ধি করে। [এই উদ্দেশ্যে হয়তো তার নিকট থেকে হেদায়েতের কোনো পথ জানা যায় এবং ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসা যায়।] হযরত মৃসা (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে বড় আলেম যদি থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা ও পথ বাতলিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ কররেন, তোমার চেয়ে বেশি ইলম রয়েছে হযরত খিজির (আ.)-এর। হযরত মৃসা (আ.) বললেন, আমি খিজিরকে কোথায় পাব? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, সমুদ্রের তীরে পাথরের নিকট। হযরত মৃসা (আ.) আরজ করলেন, আমি তার চিহ্ন কি করে জানবা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, একটি ভাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই হযরত খিজির (আ.)-কে পাবে। হযরত মৃসা (আ.) তার খাদেমকে বললেন, যেস্থানে মাছটি হারিয়ে যায় সেখানে আমাকে বলবে। এরপর হযরত মৃসা (আ.) এবং তার খাদেম ইউশা তাঁরা উভয়ে সমুখের দিকে অগ্রসর হলেন। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইন্রিস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৩৩-৪৩৫]

করেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: এই ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়। হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.) হযরত মৃসা (আ.)-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, সফরে সাথী বা খাদেম রাখা নবীগণের সুনুত। হযরত মৃসা (আ.) বলেছেন, যে পর্যন্ত আমি দুই সমুদ্রের সংযোগ স্থলে না পৌছব সে পর্যন্ত চলতে থাকবো। এর তাৎপর্য হলো, জ্ঞানের অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রমের ফজিলত এবং গুরুত্ব রয়েছে। হাকিমূল উন্মত হযরত মাওলানা থানতী (র.) লিখেছেন, এর দ্বারা একথাও জানা যায় যে, শায়খে কামেলের অন্বেষণে চরম সাধনা করা উচিত, যতক্ষণ এর দ্বারা কোনো ওয়াজিব বিনষ্ট না হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা এই ঘটনায় যে পাথরের উল্লেখ রয়েছে, সেই পাথরটির নিচে আবে হায়াতের ঝরণা ছিল, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যদি কোনো মৃত প্রাণীর উপর ঐ পানি পড়তো তবে তা জীবিত হয়ে যেত।

কালবী (র.) বলেছেন, ইউশা ইবনে নূন আবে হায়াত দ্বারা অজু করে ভাজা মাছটির উপর পানির ছিটা দিয়েছিলেন। ফলে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। মাছটি তার লেজ দিয়ে আঘাত করলে পানির ভিতর পথ তৈরি হয়। হযরত খিজির (আ.) প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত : হযরত খিজির (আ.) সর্বকালের সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা আলা তাঁকে সৃষ্টি রহস্যের অনেক অসাধারণ জ্ঞান দান করেছিলেন। তার প্রকৃত নাম হলো, বিলিয়া বিন মালকান। অথবা আল ইয়াসা, অথবা ইলিয়াস। খিজির হলো তাঁর উপাধি। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। আল্লামা বগভী হোমাম ইবনে মোনাব্বার সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী ক্রির ইরশাদ করেছেন, খিজিরকে খিজির এজন্যে বলা হয়, তিনি যখন কোনো স্থানে বসতেন, তখন সেই স্থানটি সবুজ হয়ে যেত। চারিপার্শ্বে সবুজের মেলা বসতো। মুজাহিদ (য়.) বলেছেন, যে স্থানে হযরত খিজির (আ.) নামাজ আদায় করতেন তার চারিপার্শ্বে সবকিছু সবুজ হয়ে যেত। আল্লামা বগভী (য়.) বলেছেন, হয়রত খিজির (আ.) ইসরাঈলী বংশধর ছিলেন। কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রাজপুত্র, যিনি দুনিয়াত্যাগী হয়েছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (য়.) লিখেছেন যে আমার মতে হয়রত খিজির (আ.) ইসরাঈলী ছিলেন না। কেননা তাহলে হয়রত মুসা (আ.)-এর অনুসরণ করা তার কর্তব্য হতো। —[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪০] হয়রত খিজির (আ.) নবী ছিলেন নাকি শুধু শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন, এ বিষয়ে তাফসীরকারণণের মতভেদ রয়েছে। তবে

হযরত খিজির (আ.) নবী ছিলেন নাকি শুধু শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের মতভেদ রয়েছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী না হলেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ জ্ঞান প্রদানে ধন্য করেছেন।

–[ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃ. ৩৯০]

সুদ্দী (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) কোনো স্থানে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের তলদেশে উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো যা দু'পাকে ঢেকে দিত। ইবনে আসাকের যাহহাক (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত খিজির (আ.) ছিলেন হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। তার মায়ের নাম ছিল রুমিয়া।

সুদ্দী (র.) বলেছেন, তিনি ছিলেন শাহজাদা, পূর্বকালের কোনো বাদশহার পুত্র। সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহ তা আলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ওহাব ইবনে মোনাব্বাহ (র.) বলেছেন, তিনি হলেন মালকান ইবনে ফালেগ ইবনে আবের ইবনে সারেখ ইবনে আরফাখসাজ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)।

আল্লামা আলুসী (র.) ইমাম নববী (র.)-এর অভিমতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে হযরত খিজির (আ.)-এর নাম ছিল বিলিয়া ইবনে মালকান। অধিকাংশ আলেম এ মতই পোষণ করতেন। আল্লামা আলুসী (র.) আরো বলেছেন, যেভাবে তার নবুয়তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তেমনিভাবে বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন কিনা? এ সম্পর্কেও তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের এক দলের অভিমত হলো তিনি এখন জীবিত নেই। ইমাম বুখারী (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত খিজির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) এখনো কি জীবিত আছেন? তখন তিনি বলেন, কিভাবে? কেননা হযরত রাসূলে কারীম ইরশাদ করেছেন, যারা বর্তমানে পৃথিবীতে আছে, একশত বৎসর পর তাদের কেউ থাকবে না। এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীক্ষে সংকলিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম তাঁর ইস্তেকালের পূর্বে ইরশাদ করেছেন, বর্তমানে পৃথিবীতে যারা আছে, একশত বছরের মাথায় তারা কেউ থাকবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, যদি হযরত খিজির (আ.) জীবিত থাকতেন তবে তাঁর কর্তব্য হতো হযরত রাস্লে কারীম = -এর নিকট হাজির হওয়া, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর সমুখে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করা, অথচ বদরের যুদ্ধের দিন হজুর = দোয়া করেছিলেন–

ٱللَّهُمُّ إِنْ تُهُلِكِ الْعِصَابَةُ لَا تُعْبَدُ فِي أَلْأَرْضِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ!" যদি এই ছোট দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তোমার বন্দেগী আর হবে না। আর বদরের রণাঙ্গণে সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিনশত তেরজন এবং তাঁরা ছিলেন সুপরিচিত, সুবিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে হযরত খিজির (আ.)-তো ছিলেন না। —[তাফসীরে রহুল মা'আনী– খ. ১৫, পৃ. ৩১৯-২০]

কুরআন পাকে যে ব্যক্তিকে عَبُدُ [বান্দা] বলা হয়েছে বুখারী শরীফ এবং অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে তাঁকে وَغُوْرُ [খিজির] বলা হয়েছে। তিনি হলেন আল্লাহ তা আলার নৈকট্য-ধন্য একজন মকবুল বান্দা।

আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা হযরত খিজির (আ.)-এর মকবুল বান্দা হওয়া সম্পর্কে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। অবশ্য এই বিশেষ রহমতটি নবুয়ত রূপে হওয়া জরুরি নয়। সূতরাং হযরত খিজির (আ.)-এর নবী হওয়ার

ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। আল্লামা আলুসী (র.) রহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি একজন নবী, তবে রাসূল নন। আবার কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি একজন রাসূল। অনেকে বলেছেন, তিনি একজন ওলী। কুশাইরী এবং অপর একটি সম্প্রদায় এই অভিমত পোষণ করেন। তাফসীরে মোয়ালেমুত তানজীল গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অনেক আলেমের মতে তিনি নবী নন।

ইলম তাকে চেষ্টার মাধ্যমে উপার্জন করতে হয়নি বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা করতে হয়নি, বরং কোনো বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে এই ইলম সরাসরি দেওয়া হয়েছিল। এই ইলম ছিল বিশ্বসৃষ্টির গোপন রহস্য। মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য বিশ্বজগতের গোপন রহস্য জানা জরুরি নয়; বরং ইলমে শরয়ী ও ইলমে ইলাহী [শরিয়ত ও মারিফত] আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য জরুরি। এ ব্যাপারে বিশ্বয় প্রকাশ করা হয় যে, হয়রত মৃসা (আ.) এক বিশাল মর্যাদার অধিকারী নবী হওয়ার কারণে একথা নিশ্চিত যে তিনি তাঁর যুগের সকল মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং তাকে কিভাবে তখন অন্য এক ব্যক্তির নিকট জ্ঞান লাভের জন্য পাঠানো সম্বর্ব হলো। কিন্তু ইমাম রামী (র.) বলেন যে, এটা অতি সহজেই সম্বর্ব হয়। কোনো ব্যক্তি যদি অনেক ধরনের ইলমে সমৃদ্ধ হয়েও থাকেন, তবুও তার কাছে কোনো কোনো বিষয় অজানা থাকতে পারে এবং তা শিক্ষা করতে তাঁকে কারো কাছে পাঠানো যেতে পারে।

: "আমার বান্দাগণের মধ্যে একজন বান্দা।" অর্থাৎ তিনি কামেল বুজুর্গ এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমার একজন বান্দা-ই ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দার চেয়ে কণা পরিমাণ অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। আর আল্লাহ তা'আলার অনেক বান্দার মধ্য থেকে তিনি ছিলেন একজন মাত্র বান্দা।

ভা আলার তাওফীক ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ আলার তাওফীক ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে عِنْدً শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা আলার পবিত্র সন্তা ও গুণাবলির ইলম।

# আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত:

الغَ قَالَ مُـوْسُلَى الغ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কামিল শায়খ বা পীরের খুঁজে চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা করার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো তাতে যেন কোনো ওয়াজিব ছুটে না যায়।

ভিত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফরকালে সফরের সম্বল ও পাথেয় ইত্যাদি সাথে রাখা তাওয়াকুল পরিপদ্ধি নয়।

আয়াত হতে বুঝা যায় যে, অসুস্থতার অবস্থা প্রকাশ করাও তাওয়াকুল পরিপদ্থি নয়।

অায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তানি প্রভাব ও ওয়াসওয়াসার কারণে ভুলক্রটি হয়ে যাওয়াটা وَمَا اَنْسَانِيْهُ النخ পরিপস্থি নয়। তবে শয়তানের যে প্রভাব মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে ফেলে তা অবশ্যই নবুয়তের শানের বিপরীত।

এ আয়াত থেকে যে ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব বলে প্রতীয়মান হলো। সেটা হলো ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। আর এই ইলমে লাদুন্নীকে 'ইলমে হাকীকত' এবং 'ইলমে বাতেন'ও বলা হয়। যে ঘটনার বিবরণ এই কাহিনীতে প্রদান করা হয়েছে তাদের ইলমও ইলমে লাদুন্নীর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। মোটকথা এই আয়াতটি হলো ইলমে লাদুন্নীর উৎস-মূল।

### অনুবাদ

ভান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন— এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব শিক্ষা দিবেন— এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব করব তেন্দ্রী আর্থাৎ যার মাধ্যমে সঠিক পথ অর্জন করব। অপর এক কেরাতে رَاء وَضِى قِسَا السَّراءِ وَضِى قِسَا السَّراءِ وَضِى قِسَا السَّراءِ مَا السَّراءِ وَضَى قِسَالَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَرْهُ لِللَّهُ وَسَالَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ وَسَالَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ عَلَيْ مَطْلُوبَهُ.

२٧ ७٩. <u>آل اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا . ١٧ ७٩. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا .</u>
كالم

كُبْرًا . فِي الْحَدِيْثِ السَّابِقِ عَقْبَ هٰذِهِ وَلَيْفُ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَلَا لَا السَّابِقِ عَقْبَ هٰذِهِ وَلَا اللَّهِ عَلَى عِلْمِ مِنْ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عَلَى عَلَى عِلْمٍ مِنْ عَلَى عِلْمٍ وَانْتَ مَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا تَعْلَى اللَّهُ لَا تَعْلَى اللَّهُ لَا تَعْلَى اللَّهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا تَعْلَى اللَّهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا تَعْلَى اللَّهُ لَا تَعْلَى اللَّهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا تَعْلَى اللَّهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ الل

رَّ قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلاَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلاَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ تَامُرُنِی بِه وَقَیْدَ بِالْمَشِیَّةِ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ نَفْسِه فِیْمَا الْتَزَمَ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ نَفْسِه فِیْمَا الْتَزَمَ وَهُذِه عَادَةُ الْاَنْبِیكِاء وَ الْاَوْلِیكَاء اَنْ لا يَشِقُوا عَلَى انْفُسِهِمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ.

৬৯. হ্যরত মুসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা আলা চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না। অর্থাৎ যে বিষয়ে আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন আমি তাতে নাফরমানি করব না। হ্যরত মূসা (আ.) স্বীয় অঙ্গীকারকে আল্লাহ তা আলার ইচ্ছার সাথে শর্তায়িত করেছেন। কেননা হ্যরত মূসা (আ.) নিজের উপর আবশ্যককৃত পাবন্দির ব্যাপারে ভরসা ছিল না। আর এটাই নবী ও ওলীগণের চিরাচরিত রীতি যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও নিজের উপর নির্ভরশীল থাকেন না।

### অনুবাদ

- 90. হযরত খিজির (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। যাকে আপনার জ্ঞানে গর্হিত মনে হয়, এবং ধৈর্যধারণ করবেন। আর ثرث শব্দটি এক কেরাতে লাম বর্ণটি যবরযুক্ত এবং ئرث বর্ণটি তাশদীদ বিশিষ্ট যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। অর্থাৎ আমি আপনাকে এর কারণ বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমাকে কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না। হযরত মূসা (আ.) ছাত্র-শিক্ষকের শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার শর্ত মেনে নিলেন।
- প১. <u>অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন</u> সমুদ্রের পাড় ঘেষে চলতে লাগলেন <u>পরে যখন তারা নৌকায়</u> <u>আরোহণ করলেন</u> যে নৌকা তাদেরকে নিয়ে চলছিল <u>তিনি তখন তা বিদীর্ণ করে দিলেন</u> অর্থাৎ নৌকাটি নদীর মধ্যস্থলে পোঁছার পর হযরত খিজির (আ.) কুঠারের সাহায্যে একটি বা দুটি কাঠ উপড়ে ফেললেন। <u>তখন</u> হযরত মূসা (আ.) তাঁকে <u>বললেন,</u> আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য তা বিদীর্ণ করলেন? এক কেরাতে المَعْفَرُةُ -এর ভান্য তা বিদীর্ণ করলেন? এক কেরাতে المَعْفَرُةُ -এর الْمَا يَعْفِرُهُ রফা অবস্থায় পঠিত রয়েছে। আপনি কত ভক্রতর অন্যায় কাজ করলেন। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে ফেললেন। বর্ণিত আছে যে, নৌকায় কাঠ খুলে ফেলার পরও তাতে পানি প্রবেশ করেনি।
- ٧٠. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْتُلْنِى وَفِى قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْهِدِيْدِ النُّونِ عَنْ شَيْرِ النُّونِ عَنْ شَيْرِ النُّونِ عَنْ شَيْرٍ النُّونِ عَنْ شَيْرٍ النُّونِ عَنْ شَيْرٍ النُّونِ عَنْ شَيْرٍ النَّونِ عَنْ شَيْرٍ النَّونِ عَنْ مَنْ عِلْمِكَ وَاصْبِر.
   حَتْلَى الْحَدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اَى اَذْكُرُهُ لَكَ بِعِلْتِهِ فَقَبِلَ مُوسَى شَرْطَهُ رِعَايَةً لِكَ مِنْهُ الْعَالِمِ لِادَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ -
- الْبَخْوِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ الْبَخْوِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ الْبَخْوِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ النَّخْورُ الْبَغْورُ بِهُمَا خَرَقَهَا دَالْخَضِرُ بِانَ إِقْتَلَعَ لَوْحًا أَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهَا مِنْ بِانْ إِقْتَلَعَ لَوْحًا أَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهَا مِنْ بِانَ إِقْتَلَعَ لَوْحًا أَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهَا مِنْ فَي اللَّهِ بِهَاسِ لَمَّا بَلَغُوتَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا قَالُ لَهُ مُوسَلَى اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا وَفِي قِراءَةٍ بِفَتْحِ التَّخْتَانِيَّةِ وَالرَّاءِ وَلِي السَّخْتَانِيَّةِ وَالرَّاءِ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمَاءُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُواءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْ

# তাহকীক ও তারকীব

আর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ রূপে অবগত হওয়া, পরিপূর্ণভাবে জানা।

عَيْرُ अर्थ रत्ना أَعْصِنْ لَكَ وَمُولُهُ لَا اللَّهُ اللَّهِ अत आठक रति : قَوْلُهُ لَا الْعُصِنْ لَك

এই বাক্য দারা মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, র্যু টা غَيْرُ -এর অর্থে হয়েছে। আর এটা عُنْدُر عَاصٍ -এর উপর আতফ হয়েছে।

হয়েছে। مَفْمُول مُطْلَقْ ছহা ফে'লের كَاْمُرُ की اَمْرًا काता এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَمْرُانِیْ । قَاوُلُـهُ تَامُرُونِیْ হয়েছে। فَنُونِیْ অর্থ হলো, কুঠার, কুড়াল, বহুবচনে فُؤُونِیْ অর্থ হলো, কুঠার, কুড়াল, বহুবচনে فَاسَّ

উহা মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أُحُرِثُ لُكُ ,এই ভূটা উহা মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, إَصْبِيرُ : فَنُولُـهُ اِصْبِيرُ । আর

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইয়ত মুসা (আ.) হযরত ক্রী عُلَمْتُ رُشْدًا : হযরত মুসা (আ.) হযরত বিজির (আ.)-কে বললেন, আপনার থেকে কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

তিরমিয়ী এবং ইবনে মাজাহ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে এবং ইবনে আসাকের (র.) হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🊃 ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো হাদীসে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-কে তাঁর সঙ্গে থাকার কথা বললেন, তখন হযরত খিজির (আ.) বললেন, ইলমের জন্য তাওরাত যথেষ্ট, আর আমলের জন্য বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের প্রচেষ্টা যথেষ্ট। আর বাড়তি ইলম ও আমলের কোনো প্রয়োজন নেই। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা আলা আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন আপনার সঙ্গে থেকে আমার ইলম বৃদ্ধি করি। হযরত মূসা (আ.) তাঁর এই কথায় অত্যন্ত আদব ও বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট দরখান্ত করেছেন যে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন এবং আল্লাহ তা আলা আপনাকে যে ইলম দান করেছেন তার কিছু অংশ আমাকে দান করুন!

ইলম হাসিল করার আদব: আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাথী (র.) লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করেন তখন তিনি অত্যন্ত আদব এবং ভদুতার পরিচয় দেন। যেমন–

- ১. তিনি হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট বিনয় প্রকাশ করে এভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেন– مُلْ ٱكْبِعُكُ অর্থাৎ আমি আপনার অনুসরণ করবো কিঃ
- ২. তিনি তাঁকে অনুসরণ করার জন্য এমন এক ভঙ্গিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন যার ভাষাটি হলো "আমার নিজেকে আপনার অনুগত করে দিতে আমাকে অনুমতি দিন", এটা ছিল চরম বিনয়ের দৃষ্টান্ত।
- ৩. তিনি আরজ করেছিলেন, আমাকে আপনি শিক্ষা দান করবেন। একথা দ্বারা তিনি নিজেকে অজ্ঞ এবং হযরত খিজির (আ.)-কে বিজ্ঞ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।
- ৪. তিনি তার কাছে এভাবে আরজ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্যে থেকে কিছু আমাকে দান করুন। ﴿ ٣٩٠٤ ব্যবহার করে কিছু জ্ঞান প্রার্থনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হয়রত খিজির (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু বা কিঞ্চিৎ জ্ঞান তিনি প্রার্থনা করেছেন। কথা বলার এই ভঙ্গিটিও

বিনয়ের এক অনন্য উদাহরণ, যেন তিনি বলছেন, আমি আপনার কাছে সেই পরিমাণ চাই না যে জ্ঞানের দ্বারা আমাকে আপনার সমান বানিয়ে দিবেন; বরং আপনার অগাধ ইলমের কিছু অংশ দান করবেন, যেরূপ একজন বিত্তবানের কাছে তার বিশাল সম্পদ থেকে একজন ভিক্ষুক সামান্য কিছু প্রার্থনা করে থাকে।

- ৫. হযরত মৃসা (আ.) বলেছেন- ﴿ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
- ৬. হযরত মৃসা (আ.) বলেছেন- رُشْدًا অর্থাৎ হেদায়েত। তিনি হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে হযরত খিজির (আ.)-এর কাছ থেকে ইলম হাসিল করতে চেয়েছেন। আর হেদায়েত এমন এক বস্তু যদি তা হাসিল না হয় তবে তার স্থলে হাসিল হয় শুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।
- ৭. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন ﴿ عَلَيْنَ مِنَّا عُلَيْنَ مِنَّا عُلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِيْنَ عَلِي عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنَ ع

হযরত খিজির (আ.) হলেন, নিগুঢ় তত্ত্বের রহস্যজ্ঞানী। আর হযরত মৃসা (আ.) হলেন শরিয়তের আইন কানুনের ধারক বাহক এবং প্রচারক। একজনের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হলো অভ্যন্তরীণ রহস্য বা হিকমত। আর আরেকজনের যাবতীয় পদক্ষেপ হলো শরিয়তের বিধান মোতাবেক। তাই হযরত মৃসা (আ.) প্রকাশ্য শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজকে সহ্য করবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَكُبُّفَ تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْراً

অর্থাৎ আর যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ ইলম নেই, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে সবর করবেন?

আলোচ্য আয়াতের দ্রু শব্দটির অর্থ ইলম, খবর। হযরত খিজির (আ.) জানতেন এমন এমন ঘটনা ঘটবে যা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ হবে। আর নবীগণ নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেন না, যে পর্যন্ত না সেই নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনো বৈধতা তাদের নিকট প্রকাশিত হয়। হযরত মুসা (আ.) মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর হযরত খিজির (আ.)-এর কাজ হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত মোতাবেক ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক ছিল। তাই উভয়ের সহযাত্রা বা সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে হযরত খিজির (আ.) মন্তব্য করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এজন্য সুফী সাধকগণ বলেন, যদি মুরীদ একথা পূর্ণ বিশ্বাস করে যে পীর কামেল এবং তিনি আরেফ, কামেল, তবে তাঁর কোনো কাজে প্রশ্ন করা উচিত নয়। যদি পীরে কামেলের সাথে মুরীদের মত-বিরোধ হয়ে যায় এবং মুরীদ পীরের কর্মের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন না করে থাকতে না পারে, তবে পীরের সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত, কাছে থেকে প্রশ্ন করার চেয়ে দূরে থাকা অনেক ভালো। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪২-২৪৩]

হযরত মৃসা (আ.)-এর জ্ঞান ও হযরত খিজির (আ.)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্যে সমাধান : এখানে সভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হযরত খিজির (আ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান হযরত মৃসা (আ.)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহপ্রদন্ত তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তার বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিনম্ন উদ্ধৃত করা হলোল

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরিয়ত নাজিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। কুরআন পাকে যত নবী রাসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবার উপরই শরিয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিছু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিছু কোনো কেনো পয়গাম্বরকেও আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিজির (আ.) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন অমুক ভূবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে টনুতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরিয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিছু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরিয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গাম্বরের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়, যার জিমায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরিয়তের আওতাবহির্ভ্ত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরিয়তের আইন বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

—[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬১১]

ভাদের উভয়ের যাত্রা শুরু হথেরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে কোনো প্রকার প্রশ্ন না করার অঙ্গীকারের পর তাঁদের উভয়ের যাত্রা শুরু হলো। তাদের নৌকার আরোহণের প্রয়োজন হলো এবং একটি নৌকা পেয়েও গেলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী হু ইরশাদ করেছেন, একটি নৌকা তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে অভিক্রম করছিল। তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নৌকার মালিক হযরত খিজির (আ.)-কে চিনতে পেরেছিলো, তাই সে তাদেরকে বিনা পয়সায় আরোহণ করালো।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) হয়তো লক্ষ্য করেননি, কিছু নৌকার আরোহীরা যেন নিমজ্জিত না হয় এবং আপাতত নৌকাটি ক্রটিপূর্ণ হলেও তজাটি পরে যেন জুড়ে দেওয়া যায় সেদিকে হযরত খিজির (আ.) লক্ষ্য রেখেছেন। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত খিজির (আ.) যে তজায় ছিদ্র করেছেন ঐ ছিদ্রের উপর তিনি একটি পাত্র স্থাপন করেছেন। ফলে নৌকায় পানি প্রবেশ করতে পারেনি। বিখ্যাত তাফসীরকার জালালুদ্দীন মহল্পী (য়.) লিখেছেন, নৌকাটিতে পানি প্রবেশ না করা ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেযা। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৪৬]

# আয়াতের সৃক্ষ ইঙ্গিত :

غُولُهُ هَلُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

الخ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শায়খের জন্য মুরিদের প্রতি কিছু যথাযথ শর্তারোপ করার অধিকার রয়েছে।

এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত আকাবিরগণ থেকে অনেক সময় এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যার দৃশ্যত শরিয়তের খেলাফ হলেও বাস্তবে তা শরিয়তের খেলাফ নয়।

দ্বিতীয়ত কতিপয় আল্লাহওয়ালা যাদেরকে مَاحِب خِدْمَتُ এবং مَاحِب خِدْمَتُ उवा হয়, আল্লাহ তা আলার হকুমে তারা কিছু
مَاحِب خِدْمَتُ عَصَرُفَاتُ - ও করে থাকেন।

٧٢. قَالُ النَّمْ اَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَظِيْعَ مَعِى (٧٢. قَالُ النَّمْ اَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَظِيْعَ مَعِى

٧٣. قَالُ لاَ تُنَوَاخِذُنِى بِمَا نَسِيتُ اَىُ غَفَلْتُ عَنِ التَّسْلِيْمِ لَكَ وَتَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَيْكَ وَلَا تُرْهِقْنِى تَكَلِّفْنِى مِنْ عَلَيْكَ وَلاَ تُرْهِقْنِى تُكَلِّفْنِى مِنْ مَكَلِّفْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا . مَشَقَّةً فِى صُحْبَتِى إِيَّاكَ اَمْرِى عُسْرًا . مَشَقَّةً فِي وَالْيُسْرِ . اَنْ عَامِلْنِي فِيْهَا بِالْعَفْوِ وَالْيُسْرِ .

٧٤. فَانْطَلَقَا بِعُدُ خُرُوجِهِمَا مِنَ السَّفِيْنَةِ يَمْشِيَانِ حَتَّى إِذَا لَقِياً غُلَامًا لَمْ يَبِلُغَ الْحِنْثَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ احْسَنُهُمْ وَجُهَّا فَقَتُلُهُ الْخَيضِرُ بِانْ ذَبَحَهُ بِالسِّكَيْنِ مُضْطَجِعًا أو اقتلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ أوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْجِدَارِ أَقْوَالٌ وَأَتلَى هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَقْبُ اللِّقَاءِ وجَوابُ إِذَا قَالَ لَهُ مُوسَى اتَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيةً أَيْ طَاهِرَةً لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ التَّكْلِينْفِ وَفِيْ قِرَا وَ زَكِيَّةً بتَشْدِيْدِ الْيَاءِ بِلَا النِي بِغَيْرِ نَفْسٍ أَيْ لَمْ تَقْتُلُ نَفْسًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا بسُكُونِ الْكَانِ وَضَيِّهَا أَيْ مُنْكَرًّا .

### অনুবাদ

৭২. <u>তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার</u> সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না।

৭৩. হ্যরত মুসা (আ.) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না। অর্থাৎ আমার থেকে আপনার আনুগত্যে ও আপনার কর্মে প্রশ্ন করা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে। এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। আপনার সানিধ্য গ্রহণে কঠোরতার আশ্রয় নিবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে বিনয় ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন!

৭৪. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন নৌকা থেকে নেমে তারা উভয়ে হাঁটতে লাগলেন। চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলো সে বালকটি এখনো প্রাপ্ত বয়ক্ষ হয়নি, সে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলায় মত্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদর্শন ছিল। আর হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করলেন এভাবে যে, তাকে ওইয়ে ছুরি দ্বারা জবাই করে ফেললেন, অথবা হাতে ধরে মাথা বিচ্ছিনু করে ফেললেন, অথবা তার মস্তককে দেওয়ালের সাথে সজোরে আঘাত করে মেরে ফেললেন, এই তিনটি উক্তিই বর্ণিত রয়েছে। -এর মধ্যে عَاطِفَه কে এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, যাতে এটা বুঝা যায় যে, সাক্ষাতের পরেই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। এবং এটি ।। -এর জবাব। তখন হ্যরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অর্থাৎ এমন এক নিষ্পাপ শিশু যে এখনো প্রাপ্তবয়ক্ষ হয়নি। এক কেরাতে 🛍 হৈছিল। বর্ণে তাশদীদ ও আলিফবিহীন তথা ﴿ كِيُّهُ পঠিত হয়েছে। হত্যার অপরাধ ছাড়াই অর্থাৎ সে কাউকে হত্যাও করেনি। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। 💢 শব্দটি এ বর্ণটি সুকুন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। অর্থাৎ গর্হিত কাজ।

# তাহকীক ও তারকীব

-এখানে তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে : فَوْلُـهُ بِغُيْرِ نَفْسٍ

- वा مُتَعَلِّنُ अत्र مُتَعَلِّنُ वाँग عَتَلْتَ वाँग بِغَيْرٌ نَغْسِ . دُ
- قَتَلْتَهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا بِغَيْرِ نَفْسٍ अर्था حَالً शरक مَا عَنْهِ अथ्वा مَعْلُونًا وَمَظْلُومًا بِغَيْرِ نَفْسٍ अर्था حَالًا مُتَلَبَّسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ अर्था مُتَعَلِّر مَتَلْتَ قَتْلًا مُتَلَبِّسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ अर्था مَتَعَلِّر مُتَلَبِّسًا بِغَيْر نَفْسٍ अर्था शर्मात्रक निक्ष दाव । अर्था قَتْلًا مُتَلَبِّسًا بِغَيْر نَفْسٍ

গুনাহের পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লামা কিসায়ী (র.) বলেন– زاكِيَّة ও زَاكِيَّة ও زَاكِيَّة ও তুঁটেরই একই অর্থ।

كُمْ عَلَامٌ आत وَفَتَ الْحِنْثِ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَفَتَ الْحِنْثِ आत وَفَتَ الْحِنْثَ قَوْلُهُ لَمْ يَبْلُغَ الْحِنْثَ ছারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থ নির্দিষ্ট করা। কেননা عُلَامٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ বাদ্যা উদ্দেশ্য।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইথিজির (আ.) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। এভাবে হযরত খিজির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর শর্তের কথা মনে করিয়ে দিলেন। এদিকে হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করা হলেও আরোহীদের কোনো ক্ষতি হয়নি, পানি ভেতরে প্রবেশ করেনি।

আ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি ভূলে গিয়েছিলাম, ভূলক্রমে কথাটি বলে ফেলেছি। অতএব, দয়া করে আমার ভূল ধরবেন না।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হার্লা ইরশাদ করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল ভুলক্রমে, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল দোষ স্বীকারে, আর তৃতীয় জিজ্ঞাসা ছিল ইচ্ছা করে বিদায় গ্রহণে।

হযরত মুসা (আ.) ইযরত খিজির (আ.)-কে বললেন, আমার কাজকে কঠিন করবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না। ভুলবশত আমি প্রশ্ন করেছি, এর জন্য এমন কঠোর ব্যবহার করবেন না। অর্থাৎ আপনার সঙ্গে অবস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

: नोंका थ्यं अवज्रत करत जाता शूनताग्र ठलए थारकन : قَوْلُهُ فَانْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لَقِينَا غُلْمًا فَقَلَتَهَ অবশেষে তারা একটি বালককেে দেখতে পান, হ্যরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, একটি বালক অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তাদের মধ্যে সবেচেয় সুদর্শন বালকটিকে হ্যরত খিজির (আ.) হত্যা করলেন। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বালকটি নাবালক ছিল। পবিত্র কুরআনের 🕰 🕯 শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। কেননা সাবালক হওয়ার পর 🕮 শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাও বলেছেন, যে হযরত মৃসা (আ.) বলেছেন- وكينة (আনু)

অর্থাৎ আপনি কি একটি নিম্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন। নিহত ছেলেটি নাবালক ছিল বলেই হযরত মূসা (আ.) তাকে নিম্পাপ বলেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ছেলেটি সাবালক ছিল। আর কালবী (র.) বলেছেন, সে নওজোয়ান ছিল। সে পথিক মুসাফিরের সম্পদ লুষ্ঠন করতো এবং তার পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতো। যাহহাক (র.) বলেছেন, নাবালক ছিল, কিন্তু খারাপ কাজ করতো, এজন্য তার পিতা মাতা ব্যথিত হতো।

ইমাম মুসলিম হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, যে বালকটিকে হ্যরত খিজির (আ.) হত্যা করেছেন সে জন্মগত কাফের ছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তার পিতাকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে লিপ্ত করতো। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে দেখেই হত্যা করেছেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এ হত্যাকাণ্ডের হিকমত বুঝতে না পেরে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন-

اَتُلُعْتُ نَفْسًا زُكِيةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقُد جِفْتَ شَيْفًا تُكُرًّا .

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন আপনি কি একটি নিম্পাপ শিশুকে কোনো অপরাধ ব্যতীত হত্যা করলেন! নিশ্চয় আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। আপনি অকারণে তথা কোনো অপরাধ ব্যতীত তাকে যে হত্যা করলেন, তা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায়। বিশেষত যখন সে এমন কোনো অন্যায় করেনি যার শান্তি হতে পারে মৃত্যু। সে হত্যাকারীও নয় এবং মুরতাদও নয়। অতএব্ এমন একটি বালককে হত্যা করার চেয়ে আর অন্যায় কি হতে পারে?



٧٥. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِى صَبِرًا - زَادَ لَكَ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعُذْرِ هُنَا -

٧٦. وَلِهِٰذَا قَالُ إِنْ سَأَلْتُكُ عَنْ شَيْ بِعُدَهَا اَى بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبْنِي ۽ لَا اَيْ بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبْنِي ۽ لَا تَتْرُكُنِي اَتَبِعُكَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عَلَى اَتَبِعُكَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي وَلَا تَتْخُفِينْفِ مِنْ قِبَلِي يَالِتَشْدِيْدِ وَالتَّخْفِينْفِ مِنْ قِبَلِي عَلَى الله عَذْراً . فِي مُفَارَقَتِكَ لِي .

٧٧. فَانْطُلُقا حَتْنَى إِذَا آتَيا آهُلُ قَرْيَةٍ هِى اِنْطَاكِيَّةُ اسْتَطْعَما آهُلُها طَلَبَا مِنْهُمُ الطَّعَامَ ضِيَافَةً فَابُوا آنْ يُضَيِّقُوهُما فَوَجُذَا فِيها جِذَارًا إِرْتِفَاعُهُ مِائَةٌ ذِرَاعِ يُوبِدُ آنْ يَسْقُطُ لَيْ يَقُرُبُ آنْ يَسْقُطُ لِيَدِهِ قَالَ لِمَيْلَاتِهِ فَاقَامَهُ وَ الْخَضِرُ بِيدِهِ قَالَ لَمَعْلَاتِهِ فَاقَامَهُ وَ الْخَضِرُ بِيدِهِ قَالَ لَهُ مُوسِلَى لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذَتَ وَفِي قِرَاءَةٍ لَهُ مُوسِلِي لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذَتَ وَفِي قِرَاءَةٍ لَهُ مُوسِلِي لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذَتَ وَفِي قِرَاءَةٍ لَهُ مُوسِلِي لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذَتَ وَفِي قِرَاءَةٍ لَكُمْ يَعْلَا حَيْثُ لَمُ لَا فَيَا اللّهُ اللّهُ الْمُعَامِ . يُضَيِّفُونَا مَعَ حَاجَاتِنَا الْيَ الطَّعَامِ . وَيَعْلَى مِنْ مَا مَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمِ وَلَا مَعْ حَاجَاتِنَا الْيَ الطّعَامِ . وَيَعْلُونُنَا مَعَ حَاجَاتِنَا الْيَ الطّعَامِ .

٧٨. قَالَ لَهُ الْخُصِرُ هَذَا فِرَاقَ أَيْ وَقُنْتُ فِرَاقَ أَيْ وَقُنْتُ فِرَاقَ أَيْ وَقُنْتُ فِرَاقِ أَيْ وَقُنْتُ فِرَاقِ مَنْ فَيْهِ إِضَافَةٌ بَيْنَ اللّهِ عَلَيْهِ مُتَعَدَّدٍ سُوْغُهَا تَكْرِيْرُهُ وَاللّهِ بِالْوَاوِ سَأَنْبِئُكُ قَبْلَ فِرَاقِيْ لِللّهِ مَا لَمْ تُسْتَظِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

لَكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تُسْتَظِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا .

### অনুবাদ :

৭৫. <u>তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।</u> এখানে 近 বৃদ্ধি করেছেন পূর্বের বিপরীতে। কেননা তথায় হযরত মুসা (আ.) ভূল ক্রেটির উজর পেশ করেননি।

৭৬. এ কারণেই হযরত মৃসা (আ.) বললেন এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি এই বারের পর তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না অর্থাৎ আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিবেন না । আমার ওজর আপত্তি হুড়ান্ত হয়েছে ﴿ لَدُنْكُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰ

৭৭. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তারা এক জনপদের এন্তাকিয়া অধিবাসীদের নিকট পৌছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন অর্থাৎ মেহমানদারীর ভিত্তিতে খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় তারা তাদের পতনোমুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ার কারণে ভেঙ্গে পড়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যার উচ্চতা ছিল একশত হাত। তখন হযরত খিজির (আ.) স্বীয় হাত ঘারা ঐ দেয়ালটিকে সুদ্ঢ় করে দিলেন। হযরত মৃসা (আ.) তাঁকে বললেন, আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। অন্য এক কেরাতে তিন্তুও তারা আমাদের মানদারী করেনি।

৭৮. <u>বললেন</u> হযরত খিজির (আ.) <u>এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো</u> অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদের সময় বা কারণ। এখানে بَنْنَ -এর ইজাফত عَبْرُ مُنْعَدَّدُ -এর প্রতি হয়েছে। যার ফলে رَارِ عَاطِفَةَ -এর মাধ্যমে بَنْنَ আনা হয়েছে। <u>আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতেছি।</u> আপনার থেকে বিচ্ছেদের পূর্বেই <u>তার তাৎপর্য</u> যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হননি।

# তাহকীক ও তারকীব

হযরত মৃসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

مُتَعَلَّدُ এখানে بَيْنَ এখান -এর ইজাফত مُتَعَلَّدُ এর দিকে হয়েছে। অথচ بَيْنَ -এর ইজাফত مُتَعَلَّدُ এর প্রতি হওয়া আবশ্যক। যেমন بَيْنَنَا رُبَيْنَكُمْ -এর প্রতি হওয়া আবশ্যক। যেমন بَيْنَنَا رُبَيْنَكُمْ -এর মধ্যে مُتَعَدَّدُ এর দিকে ইজাফত হয়েছে।

এর তাফসীরে يُرْبُدُ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَحَدَارٌ -এর তাফসীরে بَرْبُدُ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَحَدَارٌ -এর নিসবত اسْناد مجازى বিশিষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَبْرًا : হযরত মূসা (আ.) যখন দেখলেন হযরত খিজির (আ.) একটি নিস্পাপ শিশুকে হত্যা করেছেন, তখন তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। তাই তিনি অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে পড়লেন। অবস্থাদৃষ্টে তিনি হযরত খিজির (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন– الْفَدُ جِنْتَ شَيْنًا تُكُرًا

অর্থাৎ আপুনি অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন। তথন হযরত থিজির (আ.) হযরত মুসা (আ.)-এর বক্তব্যের জবাবে قَالُ النَّمْ ٱقُلُّ لَكُ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبَّرًا

অর্থাৎ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না। অবশেষে তাই হলো যা ইতিপূর্বে আমি বলেছি। যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে দু'বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে তাই হযরত খিজির (আ.) এবার বিশেষভাবে তাগিদ করে বলেছেন, আপনাকে ইতিপূর্বে আমি যা বলেছিলাম আপনি মনে হয় তা ভুলে গেছেন। হযরত মূসা (আ.) ধারণা করলেন যে, এ ধরনের বিশ্বয়কর ঘটনাবলির উপর সবর করা অত্যন্ত কঠিন। তাই হযরত মূসা (আ.) শেষ কথা বলে দিয়েছেন যে যদি এরপর আপনার নিকট আর কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আপনি সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনি ওজর আপত্তি গ্রহণের শেষ পর্যায়ে পৌছেছেন আর আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কেননা তিনবার আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। যাহোক যেহেতু হযরত মূসা (আ.) বার বার হযরত খিজির (আ.)-এর বিরোধিতা করছিলেন, তাই তিনি লজ্জিত হলেন এবং বললেন, যদি এরপরও আমি আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আর আপনার সঙ্গে থাকার কোনো অধিকার আমার থাকবে না। আর আপনি যদি আমাকে সরিয়ে দেন তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হ্যরত মৃসা (আ.) এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। গুধু জটিলই নয়, বরং দুর্বোধ্য রহস্যময়, এমন অন্যায় কাজ যা দেখে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়, আর কথা বললে কৃত অঙ্গীকারের বিরোধিতা হয়। তাই হ্যরত মৃসা (আ.) সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, এরপরও যদি আমি এমন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। একে একে তিনবার আমাকে সতর্ক করেছেন। এমন অবস্থায় যদি আপনি আমাকে সঙ্গে না রাখেন তবে আপনার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করা যাবে না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) আমাদের প্রতি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত হোক, তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তবে আরো বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেন, কিন্তু তিনি তার সাধীর ব্যাপারে লক্ষ্ণাবোধ করেছেন।

ইবনে মরদবীয়া এই হাদীসকে এভাবে সংকলন করেছেন, "আমার ভাই মূসার প্রতি আল্লাহ তা আলা রহমত নাজিল করুন! তিনি লক্ষ্কিত হয়েছেন বলে একথাটি বলেছেন। যদি তিনি তার সাথীর সাথে অবস্থান করতেন তবে আরো বিশ্বয়কর বিষয় দেখতেন।" –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪৯]

হলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল আনতাকীয়া। ইবনে সীরীন (র.) বলেছেন, স্থানটি

ছিল আইকা। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ঐ বস্তির নাম ছিল বারকা। আল্লামা বগন্তী (র.) হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, এটি ছিল স্পেনের একটি শহর। −[তাফসীরে রহুল মা'আনী, খ. ১৬, পৃ. ১]

তারা ঐ গ্রামবাসীর নিকট খাবার চান, কিন্তু গ্রামবাসীর তাদের মেইমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) গ্রামবাসীকে বলেছিলেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিদের মেহমানদারীর সৌভাগ্য ঐ ভাগ্যহত লোকদের অদৃষ্টে ছিল না, এজন্যে তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লামা বগভী (র.) হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ঐ বস্তির অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত কৃপণ। হ্যরত খিজির (আ.) ও হ্যরত মূসা (আ.) যখন তাদের এলাকায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করেনি, এমনকি যখন তারা নিজেদের তরফ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন, তখনও তারা অস্বীকার করলো। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, অত্যন্ত মন্দ সে বস্তি যার অধিবাসীরা মেহমানদারী করেনি।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আঁবৃ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, যখন সেই বস্তির পুরুষরা মেহমানদারীতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাঁরা স্ত্রীলোকদেরকে বললেন, একজন স্ত্রী লোক তাদের মেহমানদারী করলেন। 'অবশেষে যখন তারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হন', এই বাক্যটির বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একথা অনুধাবন

'অবশেষে যখন তারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হন', এই বাক্যটির বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একথা অনুধাবন করা যায় যে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.) শুধু পথ অতিক্রম করার জন্যেই সে গ্রামে উপস্থিত হননি, বরং ইচ্ছা করেই সে গ্রামে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীর এই ব্যবহারে হযরত খিজির (আ.) অসন্তুষ্ট হননি, বরং বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিয়েছিলেন। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পু. ২৫০]

فَرَجَدَا فِنْهُا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْفَضُ فَأَقَامَهُ नतर्जी आग्नात्क देवनाम करतरहन- فُوجَدَا

অর্থাৎ তারা সেখানে একটি পতনোমুখ প্রাচীর দেখতে পান। প্রাচীরটি প্রায় পড় পড় অবস্থায় ছিল। হযরত খিজির (আ.) সেই প্রাচীরটি ঠিক করে দিলেন। কেননা যে কোনো সময় তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, হযরত খিজির (আ.) হাতের ইন্ধিতে প্রাচীরটি ঠিক করে দিয়েছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) প্রাচীরটি স্পর্শ করেছেন, সঙ্গে প্রাচীরটি সোজা এবং সুদৃঢ় হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) পুরোনো প্রাচীরটিকে ফেলে দিয়ে নতুন প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছেন। যাহোক, এটি ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেযা।

অর্থাৎ এ সময় হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি এমন কঠোর অন্তর বিশিষ্ট, অনুদার এবং কৃপণ লোকদের প্রতি ইহসান করলেন! অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিলেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন, যা দ্বারা আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো। قُوْلُهُ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ : এবার হযরত খিজির (আ.) বললেন, ইতিপূর্বে আপনার প্রদন্ত প্রতিশ্রুতি

অনুযায়ী এটি আমাদের বিচ্ছেদের সময়। আপনি এখন আমার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তাঁদের উভয়ের সহ অবস্থান যে সম্ভব নয়, তা হযরত মৃসা (আ.)-ও উপলব্ধি করেন। কেননা তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান দিয়েছেন। হযরত মৃসা (আ.)-কে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা জনসাধারণের অনুসরণযোগ্য। কেননা তিনি জাহেরী শরিয়তের বিধান প্রচার করতেন এবং তা কায়েম করতেন। কিন্তু হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট যে জ্ঞান ছিল, তার অনুসরণ করা এমন কি তার রহস্য উপলব্ধি করাও সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হিকমত : হযরত মৃসা ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার হিকমত হযরত মৃসা (আ.)-কে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল।

যখন হয়রত মূসা (আ.) নৌকা ভেঙ্গে ফেলার কারণে আপত্তি উত্থাপন করলেন এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার আশস্কা প্রকাশ করলেন এবং বাহ্যিক উপকরণকে গুরুত্ব দিলেন। তখন হয়রত মূসা (আ.)-কে বলা হলো, হে মূসা যখন তোমাকে সিন্দুকে ভরে নীলনদে নিক্ষেপ করা হলো তখন তোমার রক্ষার বাহ্যিক উপকরণ কোথায় ছিল? যখন হয়রত মূসা (আ.) শিশু হত্যার প্রতি আপত্তি পেশ করলেন তখন আওয়াজ আসল সে সময় তোমার আপত্তি কোথায় ছিল যখন তুমি একজন কিবতীকে হত্যা করেছিলে? যখন হয়রত মূসা (আ.) বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল ঠিক করে দেওয়ার উপর আপত্তি উত্থাপন করলেন তখন তাকে বলা হলো যখন তুমি পাথর সরিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে হয়রত শোয়ায়েব (আ.)-এর কন্যাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়েছ তখন তোমার আপত্তি কোথায় ছিল?

٧٩. أمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ عَشْرَةً يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ بِالسَّفِينَةِ مُوَاجِرَةً لَهَا طَلَبًا لِلْكَسْبِ فَارَدْتُ اَنْ اعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاعَهُمْ إِذَا ارَجَعُوا اَوْ امَامَهُمُ الْأَنَ مَّلِكُ كَافِرُ يَّاخُذُ كُلُّ

سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا . نَصْبُهُ عَلَى

الْمَصْدَرِ الْمُبِيْنِ لِنَوْعِ الْأَخْذِ.

٨. وَأَمَّا الْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرُهِقَهُما طُغْيَانًا وَكُفْراً . فَإِنَّهُ كَمَا فِى حَدِيْثِ مُسْلِم طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لاَرْهُقَهُما ذَٰلِكَ أَيْ لِمَحَبَّتِهِما لَهُ يَتَبِعَانِهِ فِي ذَٰلِكَ أَيْ

مَارَدْناً أَنْ يُبَدِّلُهُما بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ رَبُّهُما خَبْرًا مِنْهُ زَكُوةً أَيْ صَلَاحًا وَتُقَى وَاقْرَبَ مِنْهُ رُحْمةً وَهِي مِسُكُونِ الْحَاءِ وَضَيِّهَا رَحْمةً وَهِي بِسُكُونِ الْحَاءِ وَضَيِّهَا رَحْمةً وَهِي الْبِرُّ بِوَالِدَيْهِ فَابْدَلَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى جَارِيَةً تَزُوَّجَتْ نَبِيًّا فَوَلَدَتْ نَبِيًّا فَهَدَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أُمَّةً.

### অনুবাদ:

৭৯. নৌকার ব্যাপারটি হলো— এটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তি দশজন তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো নৌকার মাধ্যমে তা ভাড়ায় চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে। আর তাদের পেছনে ছিল যখন তারা ফিরে যাবে অথবা এখন থেকে তাদের সমুখে এক রাজা কাফের যে বলপ্রয়োগে সকল ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিতো نُحُمَدُرِيَّة -এর নসব

৮০. আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি

আশক্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরিরর দ্বারা

তাদেরকে বিব্রত করবে। মুসলিম শরীফের এক
হাদীসে রয়েছে যে, সেই বাচ্চা জন্মগতভাবে কুফরির
উপর সৃষ্টি হয়েছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে
নিশ্চিতভাবে সে তার পিতামাতার উপর প্রাধান্য লাভ
করতো। আর তারা অধিক ভালোবাসার কারণে
কুফরিতে তার অনুসরণ করতো।

৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদেরকে তার পরিবর্তে

ার্নির্নির্নির্নির্নির টার্নির্নির্নির বর্ণে তাশদীদসহ ও

তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। তাদের

পালনকর্তা যেন এক সন্তান পবিত্র এবং খোদাভীরুদ্দ

দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহন্তর ও ভক্তি

ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। কর্নির্দিন বর্ণে সাকিন
ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত রয়েছে। এর অর্থ হলো

দয়া। পিতামাতার আনুগত্য ও অনুসরণ করা। সুতরাং

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছেলে সন্তানের পরিবর্তে

একটি কন্যা সন্তান দান করলেন। যার সাথে এক

নবীর বিবাহ হয়েছে এবং তার গর্ভে একজন নবী জন্ম

নিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গোটা একটি

জাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন।

٨٢. وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنَ يَتِيمَيْن فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ مَالُّ مَدْفُونُ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ لُّهُمَا وَكُانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا فَحَفِظًا بِصَلَاحِه فِيْ اَنْفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا فَأَرَادُ رَبُّكُ أَنَّ يُبلُغًا اشُدُّهُمَا ايُ إِينَاسُ رُشْدِهِمَا ويَسْتَخْرِجَا كَنْزُهُمَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبُّكُ مَفْعُولٌ لَهُ عَامِلُهُ أَرَادَ وَمَا فَعَلْتُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ خَرْقِ السَّفِينَةِ وَقَتْلِ الْغُلَامِ وَاقِنَامَةِ النَّجِدَارِ عَنْ أَمْرِي أَيُّ إخْتِيبَادِى بِكُلْ بِامْرِ اللَّهُامِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تُسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا . يُقَالُ إِسْطَاعَ وَإِسْتَطَاعَ بِمَعْنَى اطَاقَ فَنْفِي هٰذَا وَمَا قَبْلَهُ جَمَعَ بَيْنُ اللُّغَتَيْنِ وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ فِيْ فَارَدْتُ فَارَدْنَا فَارَادُ رَبُّكَ.

### অনুবাদ :

৮২. আর ঐ প্রাচীরটি। এটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন <u>কিশোরের, এর নিম্নদেশে রয়েছে তাদের গুপ্তধন।</u> স্বর্ণ ও রৌপ্য জাতীয় সম্পদ প্রোথিত ছিল। তাদের পিতা <u>ছিল সংকর্মপরায়ণ।</u> তাঁর সংকর্ম ও আল্লাহভীতির কারণেই তার জান ও মাল নিরাপদ থাকল। সুতরাং আপনার প্রভু ইচ্ছা করলেন যে, তারা প্রাপ্তবয়ক <u>হোক।</u> অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যাক <u>দয়াপরবশ</u> হয়ে। এবং তাদের ধনভাত্তার উদ্ধার করুক। হলো مَنْعُولُ لَهُ তার আমেল হলো اَرَادَ <u>سَاءُولُ لَهُ আর আমি</u> করিনি অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তথা নৌকা ছিদ্র করা, কিশোর হত্যা করা এবং দেয়াল ঠিক করার ব্যাপারে। <u>আমার নিজের পক্ষ হতে</u> অর্থাৎ আমার নিজের ইচ্ছায়, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমেই করেছি। <u>আপনি যে বিষয়ে</u> ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা। े এत पर्श إسْطَاعे अंछशिरे إسْتَطَاعे वतः | وسُطَاعَ ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে এবং তার পূর্বে উল্লিখিত শব্দে দুই লোগাতে একত্রিকরণ হয়েছে। আর এর মধ্যে - فَارَادُ رَبُّكُ এবং فَارَادْنَا . فَارَدْتُ ইবারতে 📆 হুরেছে।

# তাহকীক ও তারকীব

এটা একবচন, বহুবচনে كَفَانِنُ অর্থ – নৌকা, জাহাজ, জলযান।
﴿ عَفُلُهُ السَّفِيْنَةُ وَرَانَهُمُ السَّفِيْنَةُ وَرَانَهُمُ السَّفِيْنَةُ وَرَانَهُمُ وَرَانَهُ وَرَانَهُمُ وَرَانَهُ وَرَانَهُمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَالُهُ وَلَالّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَالّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ ولَا لَهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ لَا لَهُ وَلّهُ وَلِهُ لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ لِلْمُ لَا لِهُ وَلِهُ لَا لَاللّهُ وَلِهُ لَاللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِهُ لِلّهُ لِلللّهُ وَلِهُ لِللللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِهُ لَلّهُ لِلّهُ لِللللّهُ وَلِهُ لِللللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلّهُ لِلّ

এর এই نَوْلُهُ غَصْبًا वर्गना कরाর জন্য। যেহেতু بَأْخُذُ -এর মধ্যে بَعْضَبًا অর করে অর্থ রয়েছে। কাজেই উহ্য ইবারত এরপ হবে যে, اَمُنْكُمُ আর غُصُبًا আর করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أَنُحُدُادُ विगे اَضَدَادُ विगे وَرَاءُ هُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَصَبُ عَصْبًا -এর অন্তর্গত; এটা উভ্য় অর্থেই ব্যবহৃত।

শন্টি উহ্য রয়েছে। হযরত উবাই এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কেরাতে كَالِحَة سَفِيْنَةٍ وَالْحَةُ سَفِيْنَةٍ وَ কেরাতে كالِحَة শন্টি বিদ্যমান রয়েছে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্রি । তার আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তাঁরা ছিল দশ ভাই। তনুধ্যে পাঁচজন ছিল বিকলাস। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকিনের সংজ্ঞা : কারো কারো মতে মিসকিন এমন ব্যক্তি যার কাছে কিছুই নেই। আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকিনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সেও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চেয়ে কম নয়। কিছু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে। –[মাযহারী]

আল্লামা বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্লাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিজির (আ.) এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, যাতে জালিম বাদশাহ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্রা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারী বাদশাহর এলাকা অতিক্রম করার পর হযরত খিজির (আ.) স্বহস্তে নৌকাটি ঠিক করে দেন। আল্লামা রুমী (র.) চমৎকার বলেছেন-

گرحضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر هست

অর্থাৎ হযরত খিজির (আ.) যদিও নদীতে নৌকা ভেঙ্গে ফেলেছেন; কিন্তু তার নৌকা ভাঙ্গার মধ্যে হাজারো কল্যাণ নিহিত ছিল। বিবাহ কিন্তু তার নৌকা ভাঙ্গার মধ্যে হাজারো কল্যাণ নিহিত ছিল। করেনে, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বভাবে কৃষর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতামাতার ছিল সংকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিজির (আ.) বলেন, আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি সংকর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কৃষ্ণরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতামাতাকে ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

قُولُهُ فَارَدْنَا أَنْ يُبَدُلُهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوة : অর্থাৎ ফলে আমি চাই যে তাদের প্রতিপালক যেন এর পরিবর্তে পবিত্রতা এবং স্লেহ মায়ার নিরিখে তার চেয়ে উত্তম সন্তান তাদেরকে দান করেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, বালকটির মৃত্যু হলো, তবে তার পিতামাতা বিপদমুক্ত হলো, তারা তাদের পুত্র হারালো, কিছু তাদের ঈমান রক্ষা পেল, শুধু তাই নয়; বরং এই পুত্রের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করলেন জনৈকা পুণ্যবতী কন্যা। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা অনুধাবন করা যায়, ঐ পুত্রের বদলে যে কন্যা সন্তান তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তা হবে দয়ামায়ার প্রতীক এবং পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত এবং তাদের স্নেহধন্য ও খেদমতগুজার।

আল্লামা বগভী (র.) কালবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা আলা ঐ পুত্রের বদলে তাকে একটি পুণ্যবতী কন্যা দান করেছেন, যার সঙ্গে একজন নবীর বিয়ে হয়।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন যার বংশে সন্তরজন নবী হয়েছেন। ইবনে জোরাইজ বলেছেন, এই বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তাকে একান্ত অনুগত একটি কন্যা দান করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কন্যা সন্তান দান করেছেন, যার থেকে বহু পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র.) এবং তিরমিযী (র.) হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে এক কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুতরিফ (র.) লিখেছেন, যখন ঐ বালকটি পয়দা হয়েছিল তখন তার পিতামাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল। এরপরে যখন তাকে হত্যা করা হয় তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাম্পের হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে— এ বিষয়টি যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফের হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিপক্ষে নয়। –[মাযহারী]

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দুজন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী [নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেছেন।

এতিম বালকদের তওধন ছিল স্বর্ণ রৌপ্যের ভাগার। –[তিরমিযী, হাকিম]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল–

- ১. বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহীম।
- ২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিন্তামুক্ত হয়।
- ৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, সে আল্লাহ তা'আলাকে রিজিকদাতারূপে বিশ্বাস করে। এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।
- 8. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আ<del>শ্</del>চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎকাজে গাফিল হয়।
- শে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।
- ৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)ও এই রেওয়ায়েতটি রাসূলুল্লাহ ক্র্র্ট্রে থেকে বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুরী] তাফসীরে জালালাইনের ২৫১নং পৃষ্ঠার ৭নং হাশিয়ায় বর্ণিত রয়েছে--

قُولُهُ وَكَانَ تَحْتُهُ كُنْزُلُهُمَا - إِخْتَكَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكُنْزِ فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةً كَانَ مَالاً جَسِيْمًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ عِنْ وَهُ مَكْتُوبِ فِي اَحَد جَانِبَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْسُنُ كَانَ يَوْجًا مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوبٍ فِي اَحَد جَانِبَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْسُنُ كَانَ يُوْمِنُ بِالْجَسِّمِ عَجِبْتُ لِمَنْ يَغْوَلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَغْوَلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَغُوبُ بِالْجَسِّالِ كَيْفَ يَخْذُلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَغْوَلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُ الدُّنِيَا وَتَقَلَّبُهَا بِاهْلِهَا كَبْفَ بِالْمُوتِ كَيْفَ يَغْوَلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُ الدُّنِيَا وَتَقَلَّبُهَا بِاهْلِهَا كَبْفَ بِالْمُوسِ كَيْفَ يَغْفَلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُ الدُّنِي وَتَقَلَّبُهَا بِاهْلِهَا كَبْفَ يَطْمَوْنَ النَّهُ اللهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ وَالْوَيْلُ لِمَا لِللللللللّهُ وَالْوَيْلُ لِمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.) থেকে বিদায় হওয়ার সময় বললেন, আমাকে কিছু নিসহত করুন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, জ্ঞানের অন্বেষণ এবং ইলম হাসিল করুন তার উপর আমল করার জন্যে, মানুষের নিকট বর্ণনা করার জন্যে নয়।

শিক্ষণীয় বিষয় : আল্লামা বায়যাবি (র.) লিখেছেন, এই ঘটনা দ্বারা আমাদের জন্য যা শিক্ষণীয় তা হলো এই, কোনো ব্যক্তিরই তার ইলমের জন্যে গর্ব করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত কোনো কথা অপছন্দনীয় হলে, তথা সঠিক বলে মনে না হলে সঙ্গে সঙ্গে তা অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা হয়তো এর পেছনে এমন কোনো রহস্য থাকতে পারে, যা তার অজানা রয়েছে।

আল্লামা সানউল্লাই পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো ব্যক্তির কথা যদি সঠিক মনে না হয়, আর সে ব্যক্তি দীনদার পরহেজগার আলেম হয়, তবে তার কথা সঙ্গে অস্বীকার করা অনুচিত; বরং তার নিকট থেকে আরো ইলম হাসিল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা কর্তব্য এবং যিনি শিক্ষা দেন, তার প্রতি আদব রক্ষা করা উচিত, তার সমুখে বিনয় প্রকাশ করা কর্তব্য। আর যদি দেখা যায় তিনি বার বারই ভূল করে যাচ্ছেন তবে তার নিকট থেকে দূরে থাকা উত্তম। হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা থেকে এমনি অনেক মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া যায়।

পয়গাস্বরসূলভ অলক্ষার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত: এ দৃষ্টান্তটি বুঝার আগে একটি জরুরি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালোমন্দ সবই আল্লাহ তা আলার সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যেসব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্ব প্রকৃতির জন্য সবই জরুরি এবং আল্লাহ তা আলার সৃষ্টি হিসেবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন—

کوئی برا نہین قدرت کے کار خانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যক ভালো ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা আলার সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোনো মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা আলাকে মন্দের স্রষ্ট না বলা আদব। ক্রআনে উল্লিখিত হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন তিনি বলেন তিনি বলেন তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহ তা আলার প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহ তা আলার প্রতিই সম্পৃক্ত করেছেন কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে তিনি আলাহ তা আলা আমাকে আর্গ্রহ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ তা আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ তা আলা আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিজির (আ.)-এর উক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে اَرُدُّ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দকাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভালো কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে اَرُدُّ আর্থাৎ "আমরা ইচ্ছা করলাম" বলেছেন। যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভালো কাজটি আল্লাহ তা আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করে এতিমদের গুপ্তধনের হেফাজত করা একটি সম্পূর্ণ ভালো কাজ। তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ তা আলার দিকে সম্পুক্ত করে এটি টে ট্রেটি আ্লাহ তা আলার দিকে সম্পুক্ত করে এটি ক্ষেত্র প্রাপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন" বলেছেন।

৮৩. ইহুদিরা <u>আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা</u> করবে তার নাম হলো ইক্ষান্দার। আর তিনি নবী ছিলেন না। <u>আপনি বলুন! আমি তোমাদের নিকট তার</u> <u>বিষয়ে</u> অবস্থা সম্পর্কে <u>বর্ণনা করব।</u>

ويَسْنَلُونَكَ أي الْيَهُودُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ د إسْمُهُ إِسْكُنْدُرُ وَلَمْ يَكُنُّ نَبِيًّا قُلْ سَأْتُلُوا سَاقُصٌ عَلَيْكُمْ مِنْهُ مِنْ حَالِهِ ذِكْرًا - خَبَرًا .

السَّيْرِ فِيهَا وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْرٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَبَبًا . طَرِيْقًا يُوصِلُ اِللِّي مُرَادِهِ ـ

. فَأَتَّبُعُ سَبَبًا . سَلَكُ طَرِيْقًا نَحُو المغرب.

. حَتُّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ الشُّمْسِ مَوْضِعَ غُرُوبِهَا وَجُدُهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ ذَاتَ حِمَاةٍ وَهِي الطِّينُ الْأَسُودُ وَغُرُوبَهَا فِي الْعَيْنِ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ وَإِلَّا فَهِيَ اعْظُمُ مِنَ الدُّنْيَا وَوَجَدَ عِنْدَهَا أَيِ الْعَيْنِ قَوْمًا كَافِرِيْنَ قُلْنَا يُذَا الْقَرْنَيْنِ بِإِلْهَامِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ الْقَوْمَ بِالْقَتْلِ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذُ فِيْهِمْ حُسْنًا . بِالْإِسْرِ .

٨٧. قَالُ أُمًّا مَنْ ظُلُمَ بِالشِّرْكِ فَسُوفَ نُعَذِبُهُ نَقْتُلُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فِيعَزِّبِهُ عَذَابًا نُكُرًا . بِسُكُونِ الْكَافِ وَضَيِّهَا شَدِيدًا فِي النَّارِ.

. ১১ ৮৪. আমি তো তাকে পৃথিবীর কর্তৃ দিয়েছিলাম। পৃথিবীতে ভ্রমণ করাকে সহজ করে দিয়ে। এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম। যার দিকে সে মুখাপেক্ষী ছিল। এমন পথ যার মাধ্যমে সে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হতো।

> ৮৫. <u>অতঃপর তিনি একপথ অবলম্বন করলেন</u> পশ্চিম দিকে চলার পথ অবলম্বন করলেন।

৮৬. চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যের অন্তগমন স্থানে <u>পৌছলেন</u> সূর্য ডোবার স্থানে। <u>তখন সূর্যকে এক</u> পঞ্চিল জলাশয়ে অস্তাগমন করতে দেখলেন কালো মাটি বিশিষ্ট জলাশয়ে সূর্যের অস্ত যাওয়া দর্শকের দৃষ্টির অনুভূতি অনুসারে অন্যথায় সূর্য তো পৃথিবী থেকেও অনেক বড়। এবং তিনি তথায় জলাশয়ের নিকটে <u>এক</u> কাফের <u>সম্প্রদায় দেখতে পেলেন। আমি</u> বললাম, হে জুলকারনাইন! ইলহামের মাধ্যমে তুমি <u>তাদেরকে শাস্তি দিতে পার</u> সম্প্রদায়কে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে <u>পার।</u> বন্দী করে।

৮৭. তিনি বললেন, যে কেউ সীমালজ্ঞন করবে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে আমি তাকে শাস্তি দিব তাকে হত্যা করব। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রতাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শান্তি দিবেন। 🕊 শব্দটি এ বর্ণে সাকিন ও পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থ- আগুনের কঠিন শাস্তি।

.٨٨ هه. وَأَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَـمِـلَ صَالِحًا فَلَهُ جُزّاءُ الحسنتي ، أي الْجَنَّةُ وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصَبِ جَزَاءً وَتُنْوِيْنِهِ قُالُ الْفَرَّاءُ وَنَصَبُهُ عَلَى التَّفْسِيْرِ أَيْ لِجِهَةِ النِّسْبَةِ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا - أَيْ نَامُرُهُ بِمَا يسهلُ عَلَيْهِ.

প্রতিদান স্বরূপ <u>আছে কল্যাণ</u> অর্থাৎ জান্নাত। আর ইজাফত হলো إضافكت بكانِيَّة অপর এক করাতে ﴿ جُزَاء শব্দিটি نَصُبُ এবং تَنْوِيْن সহ প্ঠিত হয়েছে। ইমাম ফাররা বলেন যে, এর নসব হয়েছে بهدة نسبت -এর তাফসীরের কারণে। এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব অর্থাৎ আমি তার জন্য এমন বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করব যা তার জন্য সহজ হবে।

٨٩. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا . نَحْوَ الْمَشْرِقِ . ৮৯. <u>আবার তিনি এক পথ ধরলেন</u> পূর্ব দিকে।

. حَتُّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ الشُّمْسِ مَوْضِعَ طُلُوعِهَا وَجَدَهَا تَطَلُّعُ عَلَى قَوْمٍ هُمُ الزَّنْجُ لَمُ نَجْعَلُ لُّهُمْ مَنِنْ دُوْنِهِمَا أَي الشُّمْسِ سِتُّراً - مِنْ لِبَاسٍ وَلاَ سَقُفٍ لِلَانَّ اَرْضَهُمْ لَا تَحْمِلُ بِنَاءً وَلَهُمْ سُرُوبٌ يَغِيْبُونَ فِيْهَا عِنْدَ طُلُوعٍ الشُّمْسِ وَيَظْهُرُونَ عِنْدُ ارْتِفَاعِهَا .

৯০. চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌছলেন সূর্য উদিত হওয়ার জায়গা তখন তিনি দেখলেন তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে তারা হলো নিগ্রো সম্প্রদায় <u>যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোনো</u> <u>অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি।</u> যেমন- পোশাক, ছাদ/আচ্ছাদন ইত্যাদি। কেননা তাদের ভূমিতে ইমারত নির্মাণ সম্ভব ছিল না। তাদের জন্য গর্ত ছিল। তারা তাতে সূর্যোদয়কালে আত্মগোপন করত এবং সূর্যাস্তকালে গুহা হতে বের হতো।

٩١. كَلْلِكَ ء أَي الْآمْرُ كَمَا قُلْنَا وَقَدْ اَحَطَّنَا بِمَا لَدَيْهِ إَنْ عِنْدَ ذِي الْقَرْنَيْنِ مِنَ اللالاتِ وَالْجُنْدِ وَغَيْرِهَا خُبْراً ـ عِلْمًا ـ

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই বিষয়টি এমনই যা আমি বর্ণনা করেছি। <u>তার নিকট যা কিছু ছিল আমি সম্যক</u> <u>অবগত আছি।</u> অর্থাৎ জুলকারনাইনের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সৈন্য ইত্যাদি সম্পর্কে।

# তাহকীক ও তারকীব

এখানে سِيْن টি শুধুমাত্র তাকিদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। مُسْتَقْبِلْ -এর জন্য নয়। কেননা পূর্ণ কুরআন ধারাবাহিকভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে।

এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে - قُولُـهُ مِنْهُ

জার مِنْ اَخْبَارِهِ আর যমীর জুলকারনাইনের দিকে ফিরেছে। আর مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مِنْ اَخْبَارِهِ মাজরর বাস্তবিক পক্ষে ذُكُرًا -এর সিফত। কিন্তু مُقَدَّمُ হওয়ার কারণে كُلُ হয়েছে।

- ৩. দুনিয়ার আলোকিত এবং অন্ধকার উভয় অঞ্চলেই তিনি প্রবেশ করেছেন। আলোকিত অঞ্চল অর্থাৎ শেতাঙ্গ লোকদের দেশ যেমন− ইউরোপ, আর অন্ধকার কৃষ্ণাঙ্গদের দেশ যেমন− আফ্রিকা।
- 8. জুলকারনাইন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি সূর্যের উভয় প্রান্তকে স্পর্শ করেছেন।
- ৫. তাঁর দুটি অতি সুন্দর জুলফ ছিল।
- ৬. তার মাথায় শিং এর মতো দুটি স্থান ছিল, যা তিনি আমামা বা পাগড়ি দ্বারা ঢেকে রাখতেন।
- ৭. আবৃ তোফাইল বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী (রা.) জুলকারনাইন নামকরণের এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁর মাথার ডান দিকে আঘাত দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন, তিনি পুনরায় তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ দেন, তখন তারা তাঁর মাথার বা দিকে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে জীবিত করেন। কারণ শব্দটির অর্থ হলো মাথার ডান বা বা দিকের উচু স্থান।

ইমাম আহমদ (র.) 'আযজুহুদ' নামক গ্রন্থে এবং ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম ও আবৃশ শায়খ 'আল আজমত' গ্রন্থে আবৃল ওয়াকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইনের শিং দুটি কেমন ছিল, তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে সোনালী বা রূপালি দুটি শিং ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় এমন ছিল না, বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার ওলী ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর উন্মতের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তার উন্মতকে সত্যের দাওয়াত দেন, লোকেরা তার মাথার বা দিকে এমন আঘাত দেয় যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার আদেশ দেন। লোকেরা তার মাথার ডান দিকে এমন আঘাত দেওয়ার আদেশ দেন। লোকেরা তার মাথার ডান দিকে এমন আঘাত দের যে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জুলকারনাইন নামকরণ করেন।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৬১-২৬৩]

দুদ্দী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইহুদিরা প্রিয়নবী — - এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, আপনি হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মৃসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করেন। তাদের নাম হয়তো আমাদের নিকট থেকেই শ্রবণ করেছেন। এখন এমন একজন নবীর সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বলুন, যার আলোচনা তাওরাতে মাত্র এক জায়গায় রয়েছে। প্রিয়নবী — জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার কথা বলছো? তারা বলল, আমরা জুলকারনাইনের কথা বলছি। প্রিয়নবী — তখন ইরশাদ করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার নিকট কোনো কথা এখনো পৌছেনি।

এই জবাব শ্রবণ করে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো, তারা মনে করলো যে প্রিয়নবী তাদের জবাব দিতে অপারগ হয়েছেন। নিউজুবিল্লাহা তাদের এই উপলব্ধির জন্যই তারা আনন্দিত হয়। এরপর তারা প্রিয়নবী — এর দরবার থেকে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু তারা তাঁর গৃহের দুয়ার পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই হয়রত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন, তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হলো وَيُسْتَلُونَكُ عُنُ فِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مُنْدُوذَكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী — -এর দরবারে আহলে কিতাবদের কয়েকজন হাজির হলো। তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তার সম্পর্কে আমার কোনো ইলম নেই। আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই গৃহের ছাদের উপর এক রকম শব্দ শ্রুত হলো। প্রিয়নবী — -এর মধ্যে ওহী নাজিল হওয়ার সময়ের অবস্থা পরিলক্ষিত হলো। একটু পরেই যিনি এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে লাগলেন – يَمْنَا فَنْ ذِي الْقَرْنَانَ عَنْ ذِي الْقَرْنَانِ الْحَ

এরপর তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার নিকট জুলকারনাইন সম্পর্কে খবর এসে গেছে, আপনার জন্য তা যথেষ্ট।

ইমাম সৃষ্তী (র.) লিখেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যিনি পাগড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি হলেন জুলকারনাইন। যেহেতু তাঁর মাথার ডানে ও বাঁয়ে কাফেরদের আঘাতের কারণে শিং এর ন্যায় উঁচু হয়েছিল। তিনি পাগড়ি পরিধান করে ঐ উঁচু স্থানটি গোপন করে রাখতেন।

ভা'আলা জুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। মেঘমালার উপর তিনি আরোহণ করতেন। তার উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রাতদিন তার জন্য ছিল সমান। আর পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেওয়ার তাৎপর্য হলো, পৃথিবীতে চলাফেরা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। আর সহজ করার তাৎপর্য হলো, তার জন্য সর্বপ্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রাত দিনের পরিবর্তনের বা মৌস্মের পরিবর্তনের কারণে তার গতি রোধ হতো না, তার ভ্রমণ বন্ধ হতো না।

আরবি অভিধানে ﴿ مَنْ كُلُ شَيْ سَبَبُّ : আরবি অভিধানে ﴿ مَنْ كُلُ شَيْ سَبَبُّ : আরবি অভিধানে سَبَبُ اللهِ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যদ্ধারা লক্ষ্য অর্জনের সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। –(বাহরে মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয়, কুর্ন বলে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগের যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

عَوْلُهُ فَاتَبُعَ سَبَبً : অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকারণাদি তাকে দান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগান।

-এর শান্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বুঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরপ জলাশয়ে অন্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অন্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোনো বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যান্তের সময় এমন কোনো ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত পাহাড়, বৃক্ষ, দালান কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

ভিত্ত ভিত

ত্র । এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, জুলকারনাইনকে আল্লাহ তা আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন। জুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোনো পয়গাম্বরের মধ্যন্ততায়ই তাকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন—রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিজির (আ.) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর জন্য কুরআন हিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবৃ হাইয়্যান (র.) বাহরে মুহীতে বলেন, এখানে জুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শান্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না। কাশ্ফ ইলহাম অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় জুলকারনাইকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে এসব সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই বিচ্ছ্ব নয়।

জুলকারনাইন বললেন, যে জুলুম অত্যাচার করবে আমি তাকে অবশ্যই সমূচিত শান্তি দিব। তবে দুনিয়ার এ শান্তিই শেষ নয়; বরং তারা যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট হাজির হবে, তখন তিনি তাদেরকে কঠিন কঠোর শান্তি দিবেন। যেহেতু তারা কাফের ছিল তাই তাদের শান্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ধারার একটি বৈশিষ্ট্য হলো-

কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়, তখনই তার পাশাপাশি মু'মিন বান্দাদের পুরস্কারের কথাও ঘোষিত হয়। তাই পরবর্তী আয়াতে মু'মিনদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

অর্থাৎ আর যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলার বিধান মোতাবেক জীবনযাপন করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

অর্থাৎ "আর আমি তাকে আমার কাজে সহজ নির্দেশ দিব" অর্থাৎ কঠিন أَمْرِنَا يُسْرًا : অর্থাৎ কঠিন নির্দেশ দিব না । আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, উত্তম নির্দেশ দিব ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি জুলকারনাইনকে সম্বোধন করেছেন এবং ওহী প্রেরণ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জুলকারনাইন নবী ছিলেন। কিন্তু আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী ছিলেন না, আর তাঁর সঙ্গে যে কথা হয়েছে তা ওহী নয়; বরং ইলহাম যা আল্লাহর ওলীগণের প্রতি হয়ে থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হয়তো কোনো নবীর মাধ্যমে জুলকারনাইনকে এই বাণী পৌছানো হয়েছে, হতে পারে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীকে তাঁর সঙ্গে মোতায়েন করেছিলেন।

আল্লাহ তা আলা বলেন, অবশেষে যখন সে সূর্যের উদয়স্থলে পৌছে গেল তখন সে সূর্যকে এমন লোকদের উপর উদয় হতে দেখল, যাদের এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোনো আড়াল রাখিনি। অর্থাৎ তাদের কোনো পোষাক ছিল না, তাদের কোনো বাড়িঘরও ছিল না। যা দারা দারা তারা সূর্য থেকে নিজেদেরকে আড়ালে রাখতে পারতো। আর সেখানের জমিন বাড়িঘর নির্মাণের যোগ্যও ছিল না।

জুলকারনাইনের ঘটনা এমনই ছিল। অর্থাৎ জুলকারনাইনের ক্ষমতা অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য এমনই ছিল যেমন আমি বর্ণনা করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, জুলকারনাইন যেভাবে সূর্যকে চোরাবালিতে অন্ত যেতে দেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে চোরাবালি থেকে উদয় হতেও দেখেছে। অথবা এর অর্থ হলো, যেভাবে প্রতীচ্যবাসীর জন্য আমি সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি, ঠিক তেমনিভাবে প্রাচ্যবাসীর জন্যও সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি।

জুলকারনাইনের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা নিজেই বলেন, "আর জুলকারনাইনের কাছে যা কিছু ছিল তার যাবতীয় সংবাদ আমি আয়ত্ত্ব করে রেখেছি।"

অর্থাৎ জুলকারনাইনের নিকট কত সৈন্য ছিল, কি আসবাবপত্র ছিল, আর কত যুদ্ধান্ত্র ছিল এক কথায় জুলকারনাইনের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য, আসবাবপত্র সবকিছু সম্পর্কে আমি ওয়াকেফহাল ছিলাম। كُفُنَ শব্দটি দ্বারা সৈন্যবাহিনীর আধিক্য এবং তার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি ইন্সিত করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন।

حَتْى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدُيْنِ بِفَتْحِ السِّينينِ وَضَيِّهَا هُنَا وَبَعْدُهُمَا جَبَلَانِ بِمَنْقَطِع بِلاَدِ التُّرُكِ سَدُّ الْإِسْكُنْدُرُ مَا بيننهما كما سيأتى وجد مِنْ دُونِهِما أَيْ اَمَامَهُمَا قَوْمًا لا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ـ اَى لَا يَفْهَمُونَهُ إِلَّا بَعْدُ بِطُورٍ وَفِيْ قِراءَة بِضَرِّم الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ -

১৪. قَالُوا يِنْذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ بِالنَّهَ مُنَاةً وَتُرْكِهَا اِسْمَانِ اَعْجَمِيَانِ لِقَبِيلَتَيْنِ فَلَمْ يَنْصُرِفَا مُفْسِدُوْنَ فِي الأرض بِالنُّهُ بِ وَالْبَغْيِ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ إِلَيْنَا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ـ جُعَلًا مِنَ الْمَالِ وَفِي قِراءَةِ خَراجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا وَجَاجِزًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْنَا .

قَالُ مَا مَكَّيِّنَى وَفِي قِرَاءَ إِبِالنُّونَيْنِ مِنْ غَيْدِ إِذْغَامِ فِيْدِهِ رَبِّي مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ خَيْرٌ مِنْ خَرَجِكُمُ الَّذِيْ تَجْعَلُونَهُ لِىْ فَلَا حَاجَةً لِى إِلْيَهِ وَأَجْعَلُ لَكُمُ السَّدُّ تَبَرُّعًا فَاعِينَوْنِي بِقُوَّةٍ لَمَّا أَطْلُبُهُ مِنْكُمْ اجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ رَدْمًا . حَاجِزًا حَصِينًا . ৯৩. চলতে চলতে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছলেন اَلسَّدَيْنِ শব্দেটির سِیْن বর্ণে যবর ও পেশ উভয়টিই বৈধ রয়েছে, এখানেও এবং পরবর্তীতেও। তুর্কী সীমান্তের শেষ প্রান্তের দুটি পাহাড় বাদশাহ সিকান্দার ঐ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সামনে তার আলোচনা আসছে। <u>তখন তথায় তিনি এ</u>ক <u>সম্প্রদায়কে পেলেন</u> অর্থাৎ তাদের সন্মুখে <u>যারা কোনো</u> <u>কথা বুঝাবার মতো ছিল না।</u> অর্থাৎ তারা দীর্ঘ বিলম্ব তথা ইশারা ইঙ্গিত ব্যতীত কোনো কিছু বুঝতা না। অপর কেরাতে يَكُنُّ শব্দের يَكُنُّهُونَ পেশ যুক্ত ও يَكُنُّهُونَ যের যুক্ত রয়েছে।

नम् पृषि शमयामर ७ शमया हाज़ा مَاجُوْم يَ اجُوْم উভয়রূপেই পঠিত হয়েছে। এটা অনারব দৃটি গোত্রের नाम ا عُجْمَة ७ عَجْمَة الله عَاجُمَة الله عَلَمُ ا राय़ । পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমাদের নিক্ট আগমন করে হত্যা, সন্ত্রাস ও ডাকাতি করার মাধ্যমে। <u>আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে,</u> অর্থাৎ চাঁদার মাধ্যমে সম্পদ একত্র করে দিব। আর 🚅 🍝 শব্দটি অন্য কেরাতে خَرَاجًا পঠিত রয়েছে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবেন। অর্থাৎ আড়াল, যার ফলে তারা আমাদের নিকট আসতে সক্ষম হবে না।

مُكَّنِّىً अ. <u>তিনি বললেন, যে ক্ষমতা দিয়েছেন</u> অন্য কেরাতে مُكَّنِّى नकित نُون पृष्टि ইদগামবিহীন অবস্থায় (مُكْنَنِيْ) রয়েছে। <u>আমার প্রতিপালক আমাকে</u> যেই সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়াদি দান করেছেন। <u>তাই উৎকৃষ্ট</u> আমার ঐ সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কোনো বিনিময় ছাড়াই তোমাদের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। সুতরাং <u>তোমরা আমাকে শ্রম দারা সাহায্য কর</u> যখন আমি তোমাদের থেকে তা কামনা করি। <u>আমি তোমাদের ও</u> তাদের মধ্যস্থলে মজবুত প্রাচীর গড়ে দিবু অর্থাৎ সুদৃঢ় আড়াল বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দেব।

٩٦. أَتُونِيْ زَبُرَ الْحَدِيْدِ م قِطْعَةً عَلَى قَدْرِ الْحِجَارَةِ الَّتِيْ يَبْنِيْ بِهَا فَبَنِي بِهَا وجُعِلَ بيننها الحطب والفَحم حَتْي إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدُفَيْنِ بِسَضِّمٌ المحرفين وفت حبهما وضم الاولو وَسُكُوْنِ الثَّانِي أَيْ جَانِبَيِ الْجَبَكَيْنِ بِالْبِنَاءِ وَوَضَعَ الْمُنَافِخَ وَالنَّارَ حُولًا ذٰلِكَ قُالُ انْفُخُوا م فَنَفَخُوا حَتُّى إِذَا جَعَلُهُ أَي الْحَدِيْدَ نَارًا لا أَيْ كَالنَّارِ ـ قُالُ الْدُونِيُّ الْفُرِغُ عَلَيْدِهِ قِبطُرًا ـ هُوَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ تَنَازَعَ فِيْدِ الْفِعُلَانِ وَحَٰذِفَ مِنَ الْأَوُّلِ لِإِعْمَالِ الثَّانِي فَأُفْرِغَ. النُّحَاسُ الْمُذَابُ عَلَى الْحَدِيْدِ الْمُحْلَى فَكَخَلَ بِيَنْ زُبْرِهِ فَصَارًا شَيْئًا وَاحِدًا .

فَمَا اسْطَاعُوا اَى يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ اَنْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ اَنْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ اَنْ يَطْهُرُهُ لِارْتِفَاعِهِ وَمَا اسْتَطُاعُوا لَهُ نَقْبًا \_ خَرْقًا لِصَلَابَتِهِ وَسَعْكِهِ .

قَالَ ذُو الْقَرِنْيَنِ هُذَا آي السَّدُّآي الْإِقْدَارُ عَكْنِيهِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّيْ ۽ نِعْمَةً لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ خُروجِهِم فَاذَا جَآءً وَعَدُ رَبِّيْ بِخُرُوجِهِم الْقَرِيْبَ مِنَ الْبِعَثِ جَعَلَهُ دَكُّآءً ۽ مَدْكُوكًا مَبْسُوطًا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّيْ بِخُرُوجِهِمْ وَغَيْرِهِمْ حَقًّا . كَائِنًا .

### অনুবাদ :

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিওসমূহ আনয়ন কর। অর্থাৎ পাথরের মতো বড় বড় টুকরা যার দারা দেয়াল নির্মাণ করা যায়। এবং তার মাঝে মাঝে লাকড়িও কয়লা রেখে দেওয়া হলো। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো এবং ألصَّدَفَثِ: শব্দটির صَادٌ প্রবর্ণ পেশ হতে পারে। আবার উভয় বর্ণে যবরও হতে পারে। আর أَنُّ বর্ণে পেশ এবং الُّ বর্ণে সাকিনও হতে পারে। অর্থাৎ যখন পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং চতুর্পাশ্বে ফুক্যন্ত্র ও আগুনের ব্যবস্থা করা ইলো। তখন তিনি বললেন তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক কাজেই লোকেরা ফুঁক দিল। যখন তা লৌহ টুকরা অগ্নিবং উত্তপ্ত হলো অর্থাৎ আগুনের মতো তখন তিনি <u>বললেন, তোমরা গলিত তাম আনয়ন কর আমি তা</u> <u>এর উপর ঢেলে দেই।</u> হলো গলিত তাম্র। قِطْر হলো গলিত তাম عِطْر -এর মধ্যে দু'ফেল تَنَازَعُ করেছে। দ্বিতীয় ফেরেল আমল করার কারণে প্রথম ফেয়েলের মাফউল । -কে উহ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং গলিত তামু গর্ম লৌহখণ্ডের উপর ঢেলে দেওয়া হলো। আর গলিত তাম লৌহখণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে তা একই বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।

৯৭. <u>এরপর তারা সক্ষম হলো না</u> অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় <u>তা অতিক্রম করতে</u> তার উচ্চতা ও মসৃণতার কারণে <u>এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না</u> ছিদ্র করতে, তা শক্ত ও অধিক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে।

♠↑ ৯৮. হযরত জুলকারনাইন তখন বললেন, এটা এই দেয়াল নির্মাণে সক্ষম হওয়া আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অর্থাৎ নিয়ামত। কেননা এটা তাদের বের হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তাদের বের হওয়ার সময় হবে। তখন তিনি তাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে দিবেন। ভেঙ্গে চুড়ে সমতল করে দিবেন আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি তাদের বের হওয়া ও অন্যান্য ব্যাপারে সত্য, যা সংঘটিত হবেই হবে।

### তাহকীক ও তারকীব

- এর মাসদার অর্থ- বন্ধ করা । قُولُـهُ سَدَّ

। এই নাক্টল بَلَغَ এটা بَلَغَ السَّدُّيْنِ

خُرْج : عَوْلَهُ خَرْجُ : عَوْلَهُ خَرْج : عَوْلَهُ خَرْج অর্থ – কর, ট্যারা, শুল্ক। কেউ কেউ خُرْج এবং خُرَاجُ -এর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করেছেন যে, خُرُاءُ विशा दश कि कि क्षा दश कि कि को خُرُاءً হলো ব্যাপক যাতে কি দিয়ার অর্থ, ট্যাব্রা, কর, শুল্ক ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।

عَوْلُهُ رَدُّمُ : هَـُولُهُ وَدُّمُ वेना হয় মোটা ও সুদৃঢ় দেয়ালকে। আর এটা বাবে وَشَرَبَ -এর মাসদার। অর্থ – গর্ড বন্ধ করা। তবে واسم مَغْعُول এখানে মাসদারটি إسم مَغْعُول -এর অর্থে হয়েছে।

वर्ष शाराएव وَسُدُفُ : قَنُولُهُ صَدَفُ اللهِ صَدَفُ

মূলত ছিল اَسْتَطَاعُوا : هَـُولُـهُ اِسْتَطَاعُوا : كاء باعدوه معادة معادة معادة معادة معادة المعادة معادة المعادة المع

बर्थ रहारह। वर्थार किशामा مَوْعُودً वर्ष रहारह। वर्थार किशामा الْوَعْدُ: قُولُـهُ اللَّوَعْدُ

: অর্থ হলো- তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো! قُوْلُتُهُ أَتُوْنِيْ

्यत वह्तिन, यमन عُرُنَدٌ विंग عُرُنَدٌ विंग عُرُنَدٌ विंग عُرُنَدٌ विंग بُرُرٌ विंग हैं. وَبُولُهُ وُبُسَ वह तह वहतिन, यमन وُبُرُ : قَوْلُهُ وُبُسَ الْفُوغُ وَاللّهُ وَاللّ وقال اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

। वत छेश माकछन أسطاعُوا राप्त بَتَاوِيْل مَصْدَرُ विष्ठ : قَوْلُتُهُ يَنظُهُوُوْهُ

নর্ধারণ করা হয়েছে। এরপর বলেছেন যে, নির্মারণ করা হয়েছে। এরপর বলেছেন যে, দেয়াল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতা যা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা আলার রহমত মাত্র। উদ্দেশ্য হলো এই প্রাচীর তো সেই সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা আলার রহমত স্বরূপ। আর এই প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতাও জুলকারনাইনের জন্য এক বিশেষ রহমত ছিল।

করামতের পূর্বে ইরাজুজ মাজুজের বের হওয়া। আবার কেউ কেউ ওয়াদা ছারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এই প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময়কে।

হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে مَدُّنُ বলা হর। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে مَدُنْنُ বলে দুই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। জুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

طَوْلَهُ زُبُرَ 'শন্দিটি وَبُرَةُ 'শন্দিটি وَبُرَةً 'শন্দিটি وَبُرَةً 'শন্দিটি وَبُرَةً 'শন্দিটি وَبُرَةً 'بَرَ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীরে ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

ं मूरे পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক।

: অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।

ত্র : অর্থাৎ যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

–[কুরতুবী]

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাদের কাছের এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ — ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় তত্টুকুই যতটুকু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোনো প্রভাব কুরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুজ। অন্যান্য মানবের মতো তারাও হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে— رَحَعَلْنَا ذُرَبَّنَا فُرُ الْبَانِيْنَ অর্থাৎ নূহের মহাপ্রাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত ও এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁরা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, হয়রত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুখান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিয়রপে—

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ একদিন ভোরবেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য। উদাহরণত সে কানা হবে। পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। উদাহরণত জানাত ও জাহান্নাম তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরো অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে। রাস্লুল্লাহ — এর বর্ণনার ফলে [আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম] যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। অর্থাৎ অদ্রেই বিরাজমান রয়েছে। বিকালে যখন আমরা রাস্লুল্লাহ — এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বুঝেছং আমরা আরজ করলাম, আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন যাতে বুঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরো কিছু কথা বলেছেন যাতে মনে হয়্ম, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রাস্লুল্লাহ — বললেন, তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশক্ষা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার তুলনায় অন্যান্য ফিতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। ত্র্যাং দাজ্জালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ। যদি

আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব।[কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।] পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানদের সাহায্যকারী।[তার লক্ষণ এই যে] সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে। [এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।] যদি আমি [কুৎসিত চেহারার] কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদূল ওযযা ইবনে কুত্না। [জাহেলিয়াতের আমলে কুৎসিত চেহারায় বনু খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।] যদি কোনো মুসলমান দাজ্জালের সমুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। [এতে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।] দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তার মোকাবিলায় সুদৃঢ় থেকো। আমরা আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚃 ! সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন, সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই হবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚎 ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে তব্মু এক দিনের [পাঁচ ওয়াক্ত] নামাজই পড়ব? তিনি বললেন, না। বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাজ পড়তে হবে। আমরা আবার আরজ করলাম! ইয়া রাসূলুল্লাহ 🚃 ! সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন, সে মেঘখণ্ডের মতো দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। সে মাটিকে আদেশ দেবে। ফলে সে শস্যশ্যামল হয়ে যাবে।[তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চড়বে।] সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কৃষ্ণরের দাওয়াত দিবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের কাছে কোনো অর্থকড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে়, তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে। যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন পরিপূর্ণ যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে। যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবন্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে [জীবিত হয়ে] দাজ্জালের কাছে প্রফুল্লচিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দুটি রঙ্গিন চাদর পরে দামেক্ষে মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মন্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। মিনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।] তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মতো স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌছাবে। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুলুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন।[এই জনপদটি এখনও বায়তুল মুকাদাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।] তিনি সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে **আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শুনাবেন**। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তৃর পর্বতে চলে যান।[সেমতে তিনি তাই করবেন।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাঁদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পবর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বন্ধুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মন্তককে একশ দীনারের চেয়ে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ.) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবেন। আল্লাহ

এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনোদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

তা'আলা দোয়া কবুল করবেন।] তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যধি পাঠাবেন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তৃর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই। এবং [মৃতদেহ পঁচে] অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। [এ অবস্থা দেখে পুনরায়] হযরত ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করবেন। [যেন এ বিপদও দূর করে দেওয়া হয়] <mark>আল্লাহ তা আলা</mark> এ দোয়া কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। [মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবেন।] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোনো নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন, তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। ফিলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,] একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি <mark>ছাগলের দু</mark>ধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।[চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন] আল্লাহ তা আলা একটি মনোরমম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং স্বাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তথু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো প্রকাশ্যে অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মুকাদাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলার আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে [যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।]

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেগুয়ায়েতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন, আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সে দাজ্জাল যার সংবাদ রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছিলেন। [একথা শুনে] দাজ্জাল বলবে, লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা, এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে, না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন, এবার আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ হবে না।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ — বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বলবেন, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরজ করবেন, হে পরওয়ারদিগার! তারা কারা; আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানকাই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা তনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ — ! আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে! তিনি উত্তরে বললেন, চিন্তা করো না। এই নয়শত নিরানকাই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুন্তাদরাক হাকিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ — বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্যধ্যে নয়ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট একভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। — কিহল মা'আনী]

ইবনে কাছীর 'আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়াহ' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন, এতে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ- মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে।

মুসনাদে আহমদ ও আবৃ দাউদে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেন, হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শক্রতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না। –[মুসলিম ও আহমদ]

বুখারী হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ = -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে। -[মাযহারী]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হ্যরত যয়ন্ব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ত্রু একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল–

ें الله الآ الله وَيَلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْبَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجٍ وَمَأْجُوْجٍ وَمَأْجُوْمٍ وَمَلْ هَٰذِهِ وَحَلَقَ تِسْعِبْنَ . অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধান্থুলি ও তর্জনি মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যয়নব (রা.) বলেন, একথা শুনে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ = ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হাাঁ ধ্বংস হতে পারে। যদি অনাচারের আধিক্য হয়। —[আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া] ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে

যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। –[ইবনে কাছীর, আবৃ হাইয়্যান]

মুসনাদে আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ জ্লকারনাইনের দেয়ালটি খুড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ প্রাচীরের প্রান্তসীমায় এত কাছাকাছি পৌছে যায় যে, অপর পার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা একথা বলে ফিরে যায় যে, বাকি অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আালা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ তা'আলা থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ তা'আলা হৈছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশকে খুঁড়ে উপারে চলে যাব। আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তৌফিক হয়ে যাবে। অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিয়ী এই রেওয়ায়েতটি কুন্ন কর্তার তাঁর তাঁর তাঁর তাঁর বিজমীরের রওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে কাছীর 'আল-বিদায়া ওয়ানিহায়া' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ — এর নয়, বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ — এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয় তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন তরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা যখন জুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র বলে এপার ওপার ছিদ্র বুঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার ওপার হবে। – বিদায়া খ. ২, পৃ. ১১২

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন, তারা সবাই হ্যরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোনো কোনো হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বুখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রাসূলুল্লাহ এত ভিক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মুণজিজা রয়েছে—

- ১. আল্লাহ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচি আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।
- ২. আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে মুনাব্বিহের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় য়ে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না।
- ৩. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ' বলার কথা জাগ্রত হলো না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বিবরণ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে জুলকারনাইনের প্রাচীরের উল্লেখ থাকলেও তার স্থান ও অবস্থানের কোনো বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্ববিদগণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিরিখে কয়েকটি বৃহদাকার প্রাচীরের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নিজস্ব ধারণাপ্রসূত ও আনুমানিকভাবে সেগুলোকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মাওলানা আব্দুল হক দেহলভী (র.) স্বীয় তাফসীরে হক্কানীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং এইসূত্রে পাঁচটি প্রাচীরের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

- ১. চীনের প্রাচীর: এই প্রাচীরকে চীনের রাজা 'ফাগফূর' হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৩৫ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিল। 
  যার দৈর্ঘ্য ছিল বারশত হতে পনেরশত মাইল পর্যন্ত। সেই প্রাচীরের পৃষ্ঠদেশে কতিপয় জঙ্গী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, যারা
  চীনে এসে লুটতরাজ করত। তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলা হয়। এই বক্তব্য শুদ্ধ নয়। কেননা এই প্রাচীর ইট ও
  পাথরের দ্বারা নির্মিত ছিল আর তা নির্মাণ করেছিল একজন কাফের বাদশাহ। অথচ জুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল লৌহ ও
  তাম দ্বারা নির্মিত এবং তিনি ছিলেন মুসলমান। আর এই ঘটনা হ্যরত ঈসা (আ.) মাত্র দুশৃত পয়র্ত্রিশ বছর পূর্বের। অথচ
  জুলকারনাইনের ঘটনা তাঁর দুই হাজার বছর পূর্বের।
- ২. সমরকন্দের প্রাচীর: সমরকন্দের নিকট অবস্থিত প্রাচীর। এটি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর যা লোহার পাত এবং ইটের সমন্বয়ে তৈরিকৃত। অনেক উঁচু এবং সুদৃঢ় প্রাচীর এটি। এ প্রাচীরের মধ্যে তালাবদ্ধ একটি ফটকও রয়েছে। খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ স্বপ্লে এ প্রাচীরটিকে ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে তা অনুসন্ধানের জন্য পঞ্চাশজন লোকের একটি কাফেলা প্রেরণ করেন। তারা সে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করে এসে তার বিবরণ প্রদান করেছেন। 'তাঈ' পাহাড়ের গিরিপথ বন্ধ করার জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ এই প্রাচীরকেই জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে মত পেশ করেছেন। ইয়েমেনের কোনো এক হিময়ারী বাদশাহ এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। কতিপয় ওলামা বলেছেন যে, এই হিময়ারী বাদশাহই জুলকারনাইন ছিলেন এবং ক্রিন্টেট্ট তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যার উপর তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। এ কারণেই কতিপয় আলেম সমরকন্দের প্রাচীরকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

- ৩. আজারবাইজান প্রাচীর : এ প্রাচীর আজারবাইজানের উপকণ্ঠে ক্রিক্টের করি পাদদেশে কুবুক পাহাড়ের জেটি ও অন্য জাতির আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিলো। এই প্রাচীর আজারবাইজান ও আরমেনিয়ার দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। পাথর ও সীসা ঢালাই করে এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। যার উচ্চতা তিনশত গজ বা হাত। বাদশাহ নওশেরওয়া এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। আজও এই প্রাচীর বিদ্যমান। কেউ কেউ এটাকে হয়রত জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর বলে ধারণা করে থাকেন।
- ৪. তিব্বত প্রাচীর: তিব্বতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের মাঝে এই প্রাচীর অবস্থিত। এটা হলো খোরাসানের শেষ কিনারা। এই পাদদেশ দিয়ে তুর্কিরা লুষ্ঠন চালাতো। এ কারণে ফজল ইবনে ইয়াহইয়া বরমকী একটি তোরণ নির্মাণ করে এটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এটি কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইনের প্রচীর নয়। কেননা এটা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে নির্মিত হয়েছে।
- ৫. এশিয়ার প্রাচীর: পৃথিবীর ইতিহাসের পঞ্চম বৃহত্তর প্রাচীর হলো রোম উপসাগরের পূর্বপ্রান্তরে এশিয়া মাইনবের কোনো এক ভূখণ্ডে অবস্থিত। তবে এটা জানা যায়নি যে, এ প্রাচীর কে কখন নির্মাণ করেছে এবং তা আজও বিদ্যমান রয়েছে কিনা? সর্বসম্বতিক্রমে এটাও কুরআনে বর্ণিত জ্বলকারনাইনের প্রাচীর নয়।

মোটকথা এ সবগুলোই হলো ঐতিহাসিক কিসসা কাহিনী যা কখনোই নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য হতে পারে না। এগুলোই পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পাঁচটি প্রাচীর। যা ইতিহাস ও ভূগোলের বই পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। লেখকগণ এর মধ্য হতেই কোনো কোনোটিকে স্বীয় ধারণা ও অনুমান নির্ভর করে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের প্রাচীর সাব্যস্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে এই সবগুলো স্বীয় কল্পনাপ্রসূত দাবি। কারো নিকটেই কোনো ধরনের দলিল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তাই কুরআনে বর্ণিত প্রাচীর নির্ধারণের জন্য কুরআন ও হাদীসে এই প্রাচীরের কি কি বৈশিষ্ট বর্ণিত রয়েছে তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে যাতে করে এই প্রাচীর নির্ধারণ করা যায়। নিমে তা উল্লেখ করা হলো—

প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য: জুলকারনাইনের নির্মিত এ ঐতিহাসিক প্রাচীরের যে সকল বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই—

- ১. এই প্রাচীরের নির্মাতা আল্লাহ তা'আলার কে!নো মকবুল নেককার বান্দা এবং মর্দে মু'মিন হবেন। তিনি নেক আমলকারী ঈমানদারদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ শুনাবেন এবং কাফের ও জালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় দেখাবেন।
- ২. এর নির্মাতা হবেন এমন এক মর্যাদাবান বাদশাহ, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবাই যার অনুগত থাকবে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বপ্রকার জাহেরী ও বাতেনী উপকরণ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اِنَّا مَكْنَا فِي الْاَرْضُ وَالْتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ سَبَبًا অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সবাই তার অনুগত হবে যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং সমর্থনও তাঁর পক্ষে থাকবে, বিজয় ও সফলতার পতাকা তার হাতে থাকবে। তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ে নীরব থাকবে।
- ৩. ধাতুর তৈরি সেই প্রাচীরটি তামা গলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইট অথবা পাথর দ্বারা সেই প্রাচীরের দুই প্রান্ত দুই দিকে দু'টি পাহাড়ের সাথে মিলিত আছে। প্রাচীরটি অনেক উঁচু এবং শক্ত ও সুগঠিত। অস্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ কারামত রূপে এটি নির্মিত হয়েছে। কারণ এত উঁচু প্রাচীর যার ওরু থেকে শেষ পর্যন্ত লৌহ ফলক দিয়ে বানানো হয়েছে এবং যার নির্মাণের সময় এমনভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছে যে, প্রত্যেকটি লৌহ ফলক প্রজ্বলিত আগুন হয়ে উঠেছে। আবার তার মধ্যে হাজার হাজার টন গলানো সীসা ঢালা হয়েছে এই সকল কর্ম-কাণ্ড স্পষ্টভভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ নয়, এরপ বিপুল আয়োজনে প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে কোনো প্রাণীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সূতরাং এই আগুনের কাছে গিয়ে ফুঁক দিয়ে প্রজ্বলিত করা এবং গলানো তামা তার উপর ঢেলে দেওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব নয়। সূতরাং এই আশ্চর্যজনক প্রাচীর সম্পর্কে একথা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না যে, এটা সেই নেককার বাদশাহর একটি কারামত ছিল অথবা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে এটা ছিল তার একটি মু'জিজা। কারণ যখন এত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত

লোহার প্রাচীর আগুনে পরিণত হয়ে যায় তখন কারো ক্ষমতা থাকে না যে তার নিকটে গিয়ে তার উপরে গলানো সীসা ঢালতে পারে। এটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার খাছ রহমত যে তিনি এই কাজে নিয়োজিত লোকদের দেহ আগুনের প্রচণ্ড তাপ থেকে হেফাজত করেছেন এবং তারা এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

- ৫. এই ধাতু নির্মিত প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ মাজুজ আবদ্ধ আছে। তারা এর উপর আরোহণও করতে পারে না এবং কোনো সিঁড়ি লাগিয়ে সেখান থেকে এপারে নেমেও আসতে পারে না। এই প্রাচীরে তারা কোনো ছিদ্রও করতে পারে না। তবে কিয়ামতের কাছাকাছি এক সময়ে তারা এই প্রাচীর ছিদ্র করে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে। হাদীস শরীফে এ কথার উল্লেখ রয়েছে।
- ৬. হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, হুজুর পাক 🚃 -এর জমানায় এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ সামান্য ছিদ্র করতে সক্ষম হয়েছে।
- ৭. সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন বের হয়ে আসার জন্যে এই প্রাচীরটি খুঁড়তে থাকে। কিন্তু প্রাচীরটি আবার আল্লাহ তা আলার ইচ্ছায় পূর্বের ন্যায় পুরু এবং মোটা হয়ে যায়। তবে কিয়ামতের পূর্বে তারা একদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলে সেই প্রাচীরটি খুঁড়তে শুরু করবে। তখন ইনশাআল্লাহ -এর বরকতে সেই প্রাচীরে প্রশস্ত এক ছিদ্র হয়ে য়বে এবং পরের দিন তারা প্রাচীর ভেঙ্কে বাইরে চলে আসতে সক্ষম হবে।
- ৮. ইয়াজুজ-মাজুজ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চেয়েও তারা শক্তিতে অনেক বেশি হবে এবং সংখ্যার দিক থেকে তারা এত অধিক হবে যে তাদের মধ্যে এবং সাধারণ আদম সন্তানের মধ্যে সেইরূপ আনুপাতিক হার হবে যেরূপ এক হাজার এবং এক এর অনুপাত। এরা সবাই কাফের সূতরাং সবাই জাহান্লামী।
- ৯. ইয়াজুজ-মাজুজের বহির্গমন হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের জামানায়। সেই সময় হযরত ঈসা (আ.) তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগণকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা কোনো দূর্গ অথবা বাড়িতে হেফাজতে থাকবে।
- ১০. হযরত ঈসা (আ.)-এর বদদোয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজ অস্বাভাবিকভাবে একসঙ্গে সবাই মারা যাবে। তাদের ঘাড়ে আল্লাহ তা'আলা মহামারী স্বরূপ এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দিবেন যার কারণে তাদের মৃত্যু হবে।

এই দশটি বৈশিষ্ট্য হলো সেই প্রাচীরের। প্রথম পাঁচটি বৈশিষ্ট কুরআন পাকে উল্লেখ হয়েছে এবং পরের পাঁচটি বিখ্যাত হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪ পৃ. ৪৫৮–৪৫৯]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ এবং ভূগোল বিশারদগণ একটি সন্দেহ উত্থাপন করে থাকেন যে, আমরা সারা দুনিয়া তনু তনু করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও তো জুলকারনাইনের প্রাচীর দেখতে পাইনি এবং কোথাও ইয়াজুজ-মাজুজের সন্ধানও পাইনি।

এই সন্দেহের জবাবে আমাদের কিছু কিছু গ্রন্থকার যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং গবেষণায় আগ্রহী, তারা সেই প্রাচীরটির সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এর প্রকৃত জবাব তাই হবে যা, আল্লামা আলুসী (র.) তার তফসীরগ্রন্থে লিখেছেন এবং আল-হছুনুল হামিদিয়া গ্রন্থে আল্লামা হুসাইন জসর তরাবলুসী উল্লেখ করেছেন। জবাবে বলা হয়েছে যে, যে প্রাচীর এবং যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সঠিক। এ বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্তব্য এবং তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ। তবে প্রাচীরটির অবস্থানস্থল আমাদের জানা নেই। এটা সম্ভব যে আমাদের এবং সেই কওম ও প্রাচীরের মাঝখানে বড় বড় পাহাড় এবং বড় বড় সমুদ্রের আড়াল হয়ে রয়েছে। কথাটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর ভূগোল বিশারদগণ যে বলেছেন, আমরা সারা দুনিয়ায় তা তনু করে খুঁজেছি এবং আমরা দুনিয়ার স্থল-ভাগ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল কোথাও বাকি রাখিনি। কথাটি নিছক অযৌক্তিক, তাই এ কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সকল ভূ-পৃঠের খোঁজ করা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বসবাসযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠ দেখাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল এখনও এমন আছে যেখানে আজও মানুম্ব পদচারণা করতে পারেনি। এখনও ভূ-পৃষ্ঠে এমন সব পাহাড় এবং উপত্যকা রয়ে গেছে যেখানে এই সকল ভূ-তত্ত্ববিদ পৌছতে পারেননি। বিশেষ করে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল। সেখানে বরফে ঢাকা এমন সব পাহাড় বিদ্যমান আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে পৌছালো সম্ভব হয়নি। একথা ভূ-তত্ত্ববিদগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলেও এই জাতি থাকতে পারে এটা অসম্ভব কিছুই নয়।

ইমাম রায়ী (র.) লিখেছেন যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানচিত্র যারা দেখেছেন তারা জানেন যে, সাইবেরিয়ার পরে উত্তর দিকে যে সকল বরফের পাহাড় রয়েছে সেগুলো বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে এবং কোনো মানুষ সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। এই সকল পাহাড়ের ওপারে মাটি বিদ্যমান রয়েছে। সেই জমিন প্রশন্ত রেখার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সূতরাং এই সকল বরফের পাহাড়ের নীচে কোনো নীচু ভূমি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। নীচু এবং সমতল হওয়ার কারণে এই ভূমিতে বরফ এতটা কম থাকতে পারে যা মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হয়। আর সেখানেই হয়তো ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি বসবাস করছে। আমাদের এবং তাদের মাঝখানে এভাবেই সমুদ্র অথবা বরফের পাহাড় আড়াল হয়ে রয়েছে। তবে জুলকারনাইনের যুগে হয়তো কোনো উপত্যকা পথে রাস্তা ছিল। আর ইয়াজুজ-মাজুজ সেই পথে পাহাড়ের দিক থেকে এসে আশেপাশের লোকদের উপর হত্যায়জ্ঞ চালাতো। আর জুলকারনাইন এই অবস্থা দেখে উপত্যকার রাস্তা প্রাচীরের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়ে পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাদেরকে ধাওয়া করে দেন। এরপর সেই প্রাচীরের কারণে তাদের এদিকে আসা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন হয়তো বায়ুমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলীয় কোনো ঘটনার কারণে বরফ গলে যাবে এবং তখন ইয়াজুজ-মাজুজ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবীর লোকদের দিকে চলে আসবে এবং এখানে এসে উৎপাত চালাবে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কুরআন ও হাদিসে একথার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

মোটকথা কুরআন এবং হাদীসে যে বিষয়ের খবর দেওয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং তা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং যা সম্ভব ও স্বাভাবিক এবং যা সন্দেহাতীতভাবে শরিয়ত সম্বত তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ এবং অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যেই আমরা বিশ্বাস করি যে, কিয়ামতের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে জুলকারনাইনের প্রাচীরকে ভেকে ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে। আর এই যে, ভূ-গোল বিশারদ এবং গবেষকদের দাবি যে তারা দুনিয়ার সমগ্র ভূ-খণ্ডের ব্যাপারে অবগত হয়ে পড়েছেন— এই দাবির সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই। সূতরাং তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। —[তাফসীরে নূরুল কুরআন: পারা— ১৬, পৃ. ৩৫ - ৩৭]

জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখনো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ডেকে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরিউক্ত প্রাচীরসমূহের কোনোটিই স্বীকার করে না। তারা একথাও স্বীকার করে না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোনো কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝিটকার বেগে উথিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রয়্ছল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ল্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কুরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াজ ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হয়রত ঈসা (আ.)-কে অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হয়রত ঈসা (আ.)-কে অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হয়রত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কেনো সম্পেহের অবকাশ নেই।

তবে জুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোনো কোনো গোত্র এপারে চলে এসেছে, একথা বলাও কুরআন ও হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থি নয়, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসন্তুপে পরিণতকারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনো হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হয়রত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই, ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোনো শুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অন্তিত্ব নেই। কেননা স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ মাজুজের কিছু গোত্র এপারে এসে যাবে। কুরআন ও হাদীসের কোনো অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপস্থি নয়। জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে। এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন পাকের আয়াত হিন্দু নয়। জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে [অর্থাৎ ইয়াজুজ-মার্জুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে] তখন আল্লাহ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চ্র্ণবিচ্র্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এই আয়াতে وَعَدُ رَبَيْ وَعَدُ رَبَيْ وَعَدُ رَبَيْ وَمَدُ رَبَيْ وَعَدُ رَبَيْ وَعَدُ رَبَيْ وَمَدُ رَبَيْ وَمَا بَيْ وَمَدُ رَبَيْ وَمَا بَيْ وَمَدُ رَبَيْ وَمَا بَيْ وَمَا وَمَدُ وَمَا وَ

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরির তাতারী ফিতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের পশ্থায় হচ্ছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ ও রক্তপাতের মাধ্যমে হবে যা পৃথিবীর গোটা জনমগুলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে; বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুঙ্গুতকারী ইয়াজুজ মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামি দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না। আল্লাহ তা আলার বাণীর তাকসীর অনুযায়ী তারা এখন পর্যন্ত এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিয়ী ও মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে কিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করেবে, সেদিনই কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোনো প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীস এর পরিপন্থি নয়।

মোটকথা! কুরআন ও হাদীসে এরপ কোনো প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামূলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফায়সালা করা যায় না, তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরি। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। وَالْكُمُ يُمَا يُعَالَمُ يَعَالَمُ الْمُحَالِيَةُ وَالْكُمُ يُحَالِيُ الْمُحَالِيَةُ وَالْكُمُ يَحَالُهُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ يَحَالُهُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ يَحَالُهُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ يَحَالُهُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ يَحَالُهُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُولُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُمُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُمُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُمُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُمُ وَالْكُولُ وَ

#### অনুবাদ :

৯৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেদিন তাদের বের হওয়ার
দিন আমি তাদেরকেও এ অবস্থায় ছেড়ে দিব যে,
তাদের একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায়
পতিত হবে। তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। এবং
সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে পুনরুত্থানের জন্য।
অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব।
অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজীবকে কিয়ামতের দিন একই স্থানে।

قَالَ تَعَالَى وَتَرَكْنَا بِعَضَهُمْ يَوْمَئِذِ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ يَمُوجُ فِي بَعْضِ يَخْتَلِطُ بِهِ لِكَثْرَتِهِمْ وَنَفِخَ فِي الصَّوْرِ أي الْقَرْنِ لِلْبَعْثِ فَجَمَعْنَهُمْ اي الْخَلَائِقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ جَمْعًا.

১০০. এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে المُورِيْنَ عَرْضًا . ১ قَصْرَضَنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ উপস্থিত করব। নিকটবর্তী করব কাফেরদের নিকট।

يَدْلُ عَنْ الْكَافِرِيْنَ الْعَيْنَهُمْ بَدُلُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الْعَيْنَهُمْ بَدُلُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ وَى غِطاً ءِ عَنْ ذِكْرِى اَي عَرِيْدَ وَكَانُوا الْكَافِرِيْنَ وَى غِطاً ءِ عَنْ ذِكْرِى اَي عَرِيْدَ وَكَانُوا الْكَافِرِيْنَ وَى غِطاً ءِ عَنْ ذِكْرِى اَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْى لا يَهْتَدُونَ بِهِ وَكَانُوا الْكَافِرِيْنَ وَى غِطاً ءِ عَنْ ذِكْرِى اَي اللَّهُ اللَّهُ

. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفُوا أَنْ يُتَّخِذُوا ১০২. যারা কুফরি করেছে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার বান্দাদেরকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ عِبَادِيُّ آيُ مَلَاتِكَتِيْ وَعِيْسُي ফেরেশতাগণ হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত উযাইর وَعُزَيْسُوا مِنْ دُونِينٌ أُولِينًا ءَ د أَرْبَابًا (আ.)-কে আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে اُوْلِيا َ ، শব্দটি يَتُجُذُوا এর দিতীয় মাফউল। আর بَسَيخُذُوا مَفْعُولُ ثَانِ لِيَتَّخِذُوا وَالْمَفْعُولُ -এর মাফউলে ছানী উহ্য রয়েছে। আর আয়াতের الشَّانِي لِحَسِبَ مَحْذُونُ الْمَعْنٰي অর্থ হচ্ছে- কাফেররা কি আমার বান্দাদেরকে অভিভাৰকরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে এটা মনে ٱظَـنُّـوا ٱنَّ الْإِتِـخَاذَ الْـمَـذُكُـورَ لاَ করছে যে, এই বিষয়টি আমাকে ক্রোধানিত করবে يَغْضُبُنِي وَلَا اعْاقِبُهُمْ عَلَيْهِ كُلَّا নাঃ এবং আমি তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করব নাঃ কক্ষনো নয়। নিশ্চয় আমি কাফেরদের এ সকল إِنَّا آعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ هُؤُلَاءِ কাফের ও অন্যান্য কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য وَغَيْرِهِمْ نُلزُلًا لَا أَيْ هِي مُعِدَّةٌ لَهُمْ জাহানাম প্রস্তুত রেখেছি যেমনভাবে পৃথিবীতে মেহমানদের জন্য মেহমানখানা তৈরি করে প্রস্তুত كَالنُّزُلِ الْمُعِدِّ لِلضَّيْفِ. রাখা হয়।

অনুবাদ:

১০৩. বলুন, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রনের المُعَمَّدُ এটা عَمَادُ या مُعَمَّدُ -এর

অনুরপ হয়েছে। আর ক্ষতির্থন্তদেরকে পরবর্তী আয়াত الْكُنْيَا صَلَّ سَعْيَهُمْ نِي الْحَيْوةِ الْكُنْيَا

দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

১০৪. <u>এরাই তারা পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়।</u>
তাদের আমল বাতিল ও রহিত হয়ে যায়। <u>যদিও</u>
তারা মনে করে ধারণা করে যে, তারা সৎকর্মই

করছে। এমন কাজ করছে, যার বিনিময়ে তাকে প্রতিদান প্রদান করা হবে।

১০৫ এবাই ভারা যারা অসীকার করে ভারের

১০৫. <u>এরাই তারা যারা অস্বীকার করে তাদের</u>

প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি কুরআন ও অন্যান্যভাবে

প্রদত্ত তার একত্বাদের প্রমাণাদি। <u>ও তাঁর সাথে</u>

তাদের সাক্ষাতের বিষয় অর্থাৎ পুনরুখান, হিসাব, প্রতিদান দান ও শান্তি প্রদানকে। ফলে তাদের কর্ম

<u>নিক্ষল হয়ে যায়</u> বাতিল হয়ে যায়। <u>সুতরাং</u>

<u>কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোনো</u>

ব্যবস্থা <u>রাখব না।</u> অর্থাৎ আমি তাদের আমলের

সামান্যতম পরিমাণও মূল্যায়ন করব না। অর্থাৎ

১০৬. এটাই অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় যার আলোচনা ইতিপূর্বে

করা হুয়েছে। আমল রহিত হওয়া ইত্যাদি। আর

তাদের প্রতিফল جُمْلُة مُسْتَانِفَة তাদের প্রতিফল

জাহানাম, যেহেতু তারা কুফরি করেছে এবং আমার

নিদর্শনাবলি ও রাস্লগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের

<u>বিষয় স্বরূপ।</u> অর্থাৎ উপহাসের পাত্র বানিয়েছে।

১০৭. <u>যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের</u>

আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফেরদাউসের উদ্যান।

জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সকল জান্নাতের মধ্যমণি ও সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাত। আর

- अत्र मत्था द्वीं में मुन्दित हैं।

أَوْلُ هُ لُ لُنَبِّ تُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
 اعْمَالاً و تَمْيِينَ طُابَقَ الْمُمَيَّنَ
 وَبَيْنَهُمْ بِقُولِهِ .

. اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوةِ النَّخَيْوةِ النَّنْيَا بَطَلَ عَمَلُهُمْ وَهُمْ يَخْسَبُونَ يَخْسَبُونَ يَظُنُّونَ النَّهُمْ يَخْسَبُونَ يَظُنُّونَ النَّهُمْ يَخْسِبُونَ مَنْعًا عَمَلًا

يُجُاوِزُونَ عَكْيهِ۔

١ اُولَٰنِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايَاتِ رَبِّهِمْ
 بدَلَاثِلِ تَوْجِيْدِهِ مِنَ الْقُرْانِ وَغَيْرِهِ
 وليقائِه اَى وَبالْبعث وَالْجِسَابِ

وَالشَّوَابِ وَالْعِيقَابِ . فَعَسِطُتُ اَعُمَالُهُمْ بَطُلَتُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ

الْقِيلُمَةِ وَزْنًا . أَيْ لَا نَجْعَلُ لَهُمْ

لدراً .

. ذٰلِكَ آيِ الْأَمْرُ الَّذِي ذُكِرَتْ مِنْ حُبُوطِ اعْمَالِهِمْ وَغَيْرِهِ وَالْمِرِدَامُ

جُزَّاوُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفُوْوًا وَاتَّخُذُواً إِيَّاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا . أَيْ مَهْزُوًّا بِهِمَا .

. إِنَّ الدَّيِنُ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ كَانَتْ لَهُمْ فِي عِلْمِ اللَّهِ جَنُّتُ

الْفِرْدَوْسِ هُوَ وَسُطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَاهَا وَالْإِضَافَةُ النَّهِ لِلْبَيَانِ ثُنُزُلًا . مُنْزِلًا .

#### অনুবাদ :

১০৮. তারা সেথায় স্থায়ী হবে। তা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না। অর্থাৎ অন্য কোনো জায়গা খোঁজ করবে না।

١٠٩. قُلْ لُو كَانَ الْبَحْرَ أَيْ مَاوُهُ مِدَادًا هُو مَا يُكْتَبُ بِهِ لِكَلِمْتِ رَبِّيْ النَّالَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَعَجَائِبِهِ بِانْ النَّالَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَعَجَائِبِهِ بِانْ تَكْتَبُ بِهِ لُنُفِدَ الْبَحْرُ فِيْ كِتَابَتِهَا تَكْتَبُ بِهِ لُنُفِدَ الْبَحْرُ فِيْ كِتَابَتِهَا قَبُلُ أَنْ يَنْفُدُ بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ تَفْرُغَ كَلَياءً تَفْرُغُ كَلَياءً تَفْرُغُ كَلَيم لَنَفِدَ وَلَمْ كَلِمْتُ رَبِي وَلُوْ جِنْنَا بِمِعْلِهِ أَي كَلِمْتُ رَبِي وَلُوْ جِنْنَا بِمِعْلِهِ أَي الْبَحْرِ مَدُدًا . زِيَادَةً فِيهِ لَنَفِدَ وَلُمْ لَلْمَا الْبَحْرِ مَدُدًا . زِيَادَةً فِيهِ لَنَفِدَ وَلُمْ تَفْرُغُ هِي وَ نَصَبُهُ عَلَى التَّمْدِيثِ . تَقُرُعُ هِي وَ نَصَبُهُ عَلَى التَّمْدِيثِ . أَنْ اللَّهُ فَي وَنَصَبُهُ عَلَى التَّمْدِيثِ . أَنْ اللَّهُ الْأَلْ اللَّهُ الْمَا الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُلْكُمْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْفِدَ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِى الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ ا

يُوحِي إِلَى إِنَّمَا اللهِ كُمْ اللهُ وَاحِدُ عِلَى الْمَكُفُوفَةَ بِمَا بِاقِيدَةً عَلَى الْمَكْفُوفَةَ بِمَا بِاقِيدَةً عَلَى مَصْدَرِيَّتِهَا وَالْمَعْنَى يُوحِي النَّي وَاحْدَانِيَّةُ الْإلْهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا يَامِلُ لِقَاءً رَبِّهِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ يَامِلُ لِقَاءً رَبِّهِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ فَلَيْعَا وَلا يُشْرِكُ فَلَيْعَا وَلا يُشْرِكُ فِلْهَا بِأَنْ يُرَانِي اَحَدًا .

১১০. আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ । টু যার উপর অর্থনিষ্ট বয়েছে । আয়াতের অর্থ হলো আমার প্রতি আল্লাহ তা আলার একত্বাদের প্রত্যাদেশ করা হয় । সূত্রাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে পুনরুখান ও প্রতিদানের মাধ্যমে । সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যন্ত না করে অর্থাৎ লৌকিকতা ও রিয়া যেন ইবাদতের মধ্যে না করে ।

### তাহকীক ও তারকীব

এতা শেষ হয়ে গেছে। এখন وَمُرَكُنَا হতে আল্লাহ তা'আলার কালাম শুরু হচ্ছে।

चाता করে উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা কতিপয় মুফাসসির يَوْمُ خُرُوْجُهِمُ । আরা বন্ধ করে দেওয়ার দিন উদ্দেশ্য করেছেন। যার কারণে পরম্পর ঝগড়া ঝাটিতে লেগে যায়। কোনো কোনো মুফাসসির يَوْمُئِذٍ ছারা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাচ্জালকে হত্যার পর বের হওয়া উদ্দেশ্য।

মুসান্নিফ (র.)-এর নিকট যেহেতু দ্বিতীয় অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে এজন্য তিনি يَوْمُ خُرُوْجِهِمْ -এর তাফসীর দুর্বিক্রির দ্বিক হিন্দিত করে দেন। যদিও প্রথম অভিমতটি মুহাঞ্চিকগণের নিকট অধিক অর্থগণ্য।

: এটা বাবে نَصُرُ হতে অর্থ- ঢেউ খেলা, তরঙ্গায়িত হওয়া, ঢেউ উঠা।

الْفَرُّنِ لِلْبَعْثِ : এর তাফসীর الْفَرُّنِ لِلْبَعْثِ घाরা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে ফুৎকার ছিরা ছিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। কেননা প্রথম ফুৎকারতো হবে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। আর فَجَمَعْنَا এর - فَاتَى تَعْقِيبِيَّهُ - এ এটাই বুঝাছে।

ي এর অর্থ যদিও ঘোমটা; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো গাফলত, বেখেয়ালী ও অলসতা।

ें बाता कतात উদ्দেশ্য হলো صِلْهُ -এत के - صِلْهُ काता कतात उप्ति عَرَضْنَا वाता कतात उप्ति عَرَضْنَا वाता कतात दिस्ठात शिक्षि क्षमान कता। भूगठ عَرُضْنَا वात्म مِلْهُ वात्म مِلْهُ वात्म عَلَى वात्म عَلَى वात्म عَلَى वात्म

এর ত্র ত্র ত্রেছে। এরপর পূর্ণ জুমলা اَلْكَانِرُونَ সিফত হয়েছে। এরপর পূর্ণ জুমলা اَلْكَانِرُونَ সিফত হয়েছে।

এব - يَتُخِذُ पा पृष्टि মাফউলের স্থলাভিষিক। আর عَبَادِيَّ اللَّهِ عَبَادِيُّ اللَّهِ عَبَادِيُّ اللَّهِ عَبَادِيُّ اللهِ عَبَادِيُّ या पृष्टि মাফউলের স্থলাভিষিক। আর اُولِيَّا के विष्ठी शांकि - এর عَبَادِيُّ अर्थे साফউল। আর اُولِيَّا के रायाहि विष्ठी शांकि - এর عَبَادِيُّ अर्थे के विष्ठी साফউল উহাও হতে পারে যেমনটি ব্যাখ্যাকারের অভিমত।

-এর ভিত্তিতে হয়েছে। অথবা আমলের مُشَاكُلُتُ -এর ভিত্তিতে হয়েছে। অথবা আমলের প্রকারভেদের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন নেওয়া হয়েছে। অথচ مُشْرَدُ -এর ক্ষেত্রে মূল হলো مُشْرَدُ বা একবচন হওয়া।

مَنْ هُمْ عَرْبَهُ وَاللَّهُ مُسْتَانِفَة طَقَ اللَّذِيْنَ এটা তার সেলাহসহ উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ مَنْ هُمُ اللَّذِيْنَ এটা خُمُ اللَّذِيْنَ হরেছে এবং مَنْ هُمْ कर्तात्व হয়েছে। আবার اللَّهْ سُرِيْنَ এটা اللَّذِيْنَ এটা عُطْف بَيَانٌ -এর সিফত, বদল এবং مَنْ عُطف بَيَانٌ -এর ফায়েল থেকে مَالٌ عَرَامِهُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ -এর ফায়েল থেকে مَالٌ عَرَامِهُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ

- अशांत जातकीत्वत पृष्टित्कांव (थरक ठाति निहार्यना तराहः । यथा : قَوْلُتُهُ ذَالِكَ جَنَالُهُمْ

- عَمْلُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْرُ وَالِكَ अवा كُوْمُرُ وَالِكَ उंदा युवजानात चवत, जर्थाए وَالْكُمْرُ وَالِكَ الْم
- خَمْلَة शिष्ठीय पूर्वाना । व्यव حُبُنَّمُ । विष्ठीय पूर्वाना । حَبَنَّمُ विष्ठीय पूर्वाना । व्यव दें।
   خَبْرُ عُمْمُ بِهِ विष्ठीय पूर्वाना । व्यव خَبْرُ केंद्रा त्राय خَبْرُ केंद्रा त्राय خَبْرُ केंद्रा त्राय خَبْرُ केंद्रा त्याय خَبْرُ केंद्रा त्राय केंद्रें।
- قالِكَ عَلَى مُبَدَلُ مِنْه प्रथा عَطْف بَيَانُ प्रथा जात بَدْل عَرْبُ عَلَى الله عَطْف بَيَانُ प्रथा بَدْل عَلَى عَرْبُ عَلَى الله عَطْف بَيَانُ
   قالِكَ عَرَا الله عَرْبُ عَدْلُ مِنْه प्रथा مُبْتَدَا प्रथा بَيَانُ
   بَيَانُ الله عَرْبُ مُعَدًا الله عَرْبُ مَا الله عَرْبُ مَا الله عَرْبُ الله الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله الله عَرْبُ الله الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَنْبُ الله عَرْبُ الله الله عَرْبُ الله عَلَا الله عَرَالله عَرْبُ الله عَرْبُ

خَالِدِینَ ﴾ २०त चवत श्राह । आत यिन لَهُمُّ चवतत प्रकामाम श्रा जाश्रत کَانَتُ । बिठा خَالِدِینَ ﴾ १ حَالٌ عَدُن اللهِ عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْرَة पात حَالًا مُعَدَّرة पात حَالًا مُعَدَّرة पात حَالًا مُعَدَّرة

আই হলো- এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া। ﴿ عَوْلُمُ عَوْلُمُ اللَّهِ عَوْلُمُ حِوْلًا

لِكِتَابَةِ كَلِمَاتٍ अर्थार । अर्थार مُضَافٌ अरछ : قَنُولُهُ لِكَلِمَاتِ رَبِّنَيْ

। এর মুযাফ ইলাইহি হয়েছে تَبْلَ হয়ে بَتَاوِيْل مَصْدَرٌ पणे : قَـُولُـهُ أَنْ تَـنْفُـذَ

হয়েছে। অর্থ- বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত, সংযুক্ত করা।

انگا: عَالَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِل

আর তি نَائِبِ فَاعِلَ ۱۹۵ يُوْطَى হরে بَتَاوِئِل مُفْرَدُ আট بِكَا اِلْهُكُمُ अव সিফত আর بَتَاوِئِل مُفْرَدُ আর بَتَاوِئِل مُفْرَدُ আहे بِلَهُكُمُ আর সিফত আর بَتَاوِئِل مُفْرَدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الل

এর তাফসীর করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, وَهُلَا نُعَيْمُ لَهُمْ وَزُنَّا : قلوله لَا نَجَعَلُ لَهُمْ দ্বিতীয় আয়াতে সকলের আমল ওজন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ আয়াত দারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে না।

জবাবের সারকথা হলো– এখানে পরিমাপ না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের আমলের মূল্যায়ন করা হবে না। আর এই প্রশ্নুকে প্রতিহত করার জন্যই কেউ কেউ زُرُّتُ এর পরে کَوْتُ সিফত উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ পরিমাপ তো করা হবে কিন্তু তা উপকারী ও কল্যাণকর হবে না।

خُمُلُةُ مُسْتَأْنِفَة মুফাসসির (র.) وَإِبْتِدَاءُ শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন বে, এ বাক্যটি جُمُلُة مُسْتَأْنِفَة হলো মুবতাদা এবং جُمُلُة عُرْفَة عُرْفَة عُرْفَة عُرْفَة عُرْفَة عُمُونَاء عُرْفَاتُهُم अर्था९ جُرُفَّة عُرْفَة عُرْفِة عُرْفَة عُرْفُونَا عُرْفُهُ عُرْفُهُ عُرْفُونِهُ عُرْفُة عُرْفُة عُرْفُهُ عُرْفُهُ عُرْفُهُ عُرْفُهُ عُرْفُونِهُ عُرْفُة عُرْفُونِهُ عُرْفُونِهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُهُ عُرْفُونِهُ عُرْفُونِهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرُفُونُهُ عُرُقُونُهُ عُرُقُونُ عُرُفُونُ عُرُقُونُ عُرُقُونُ عُونُ عُرُفُونُهُ عُرُفُونُهُ عُرْفُونُهُ عُرُفُونُهُ عُرُقُونُ عُونُ عُرُقُونُ عُرُقُونُ عُرُونُ عُرُقُونُ عُرْفُونُ عُرْفُونُ عُونُ عُرْفُونُ عُرُونُ عُرُقُونُ عُرُقُونُ عُرُقُونُ عُرُقُونُ عُونُ عُرْفُونُ عُرُونُ عُرْفُونُ عُرُقُونُ عُرُقُونُ عُرُونُ عُرُ

এখানে يَوْلُهُ مُهُزُّوًا प्राता করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাসদারটি এখান مُهُزُّوًا । এর তাফসীর مَهُزُوَّا । এর অর্থে হয়েছে ।

عَلْمُ اللّٰهِ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতে প্রবেশ তো হবে ভবিষ্যৎ কালে। কিন্তু এখানে مَاضِي كَانَتُ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতে প্রবেশ করে ফেলেছে। এর জবাবের সারকথা হলো – বাস্তবিক পক্ষে তো ভবিষ্যতকালেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে عِلْمُ ٱزْلِيُ হিসেবে তাদের জান্নাতে প্রবেশ হয়ে গেছে।

قُولُهُ مَاءُهُ وَالْهُ مَاءُهُ وَالْهُ مَاءُهُ اللّهِ وَاللّهُ مَاءُهُ اللّهُ اللّ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

করেছেন। যখন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, তখন যেহেতু তারা বের হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই ভিড়ের কারণে একজন আরেকজনের উপর পতিত হয়। অথবা এর অর্থ হলো, যখন আল্লাহ তা আলার মর্জি মোতাবেক কিয়ামতের পূর্বে তারা জুলকারনাইন নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাচীর ভেঙ্গে বের হবে তখন তরঙ্গের ন্যায় তারা বের হবে এবং একের উপর অন্যে পতিত হবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করবে, সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করে ফেলবে, জীবজভু কীট-পতঙ্গ এমনকি মানুষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে। তথু মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে তারা প্রবেশ করতে পারবে না। তখন তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যের আগে যেতে চাইবে এবং পরস্পার পরস্পরের উপর পতিত হবে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই ঘটনা তখন ঘটবে যখন কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় আসবে, সমগ্র মানবজাতি কবর থেকে বের হয়ে আসবে। আর জিনরাও এসে মানুষের সাথে ভীড় জমাবে, আর সকলেই সেদিন ভীত সন্তন্ত এবং হতবাক হবে। এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী বাক্যে। ইরশাদ হছে—

জন্য আমি সকলকে একত্র করবো। হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করা হবে।

— তাফসীরে কবীর খ. ২১, পৃ. ১৭২, তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৭৬, তাফসীরে আদদূররুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ২৭৭ বর্ণিত আছে যে হযরত ইসরাফীল (আ.) সমগ্র মানবজাতিকে হাশরের ময়দানে একত্র করার জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। হযরত রাস্লে কারীম হরশাদ করেছেন, আমি কিভাবে শান্তিতে বসবাাং শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা মাথা নত করে শিঙ্গা মুখে ধারণ করে অপেক্ষা করছে, কখন হকুম হবে একং শিঙ্গায় ফুঁক দিবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ 

এ অবস্থায় আমরা কি বলবাাং তখন তিনি ইরশাদ করলেন

وَحَشَرَنَا هُمْ فَلُمْ نُفُادِرٌ مِنْهُمْ أَصَدُا وَرَعَمْ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّهِ وَحَشَرَنَا هُمْ فَلُمْ نُفَادِرٌ مِنْهُمْ آصَدُا

অর্থাৎ আর আমি তাদের সকলকে একত্র করবো, একজনও বাদ থাকবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, [উদু] পারা- ১৬, পৃ. ১৩] তা বিদেশ্যেই লোজখ তৈরি করা হয়েছে। তাই বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে দোজখের উল্লেখ করা হয়েছে। এ জীবনে যাদের চক্ষু ও কর্পে পর্দা পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ দেখেও তারা দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী শ্রবণ করার

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেনি, কিয়ামতের দিন তাদের চোখ খুলবে এবং প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দোজখ অবশ্যই তাদের সম্মুখে দেখতে পাবে।

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা আলার মহান বাণী শ্রবণ করতো না, প্রিয়নবী 🚐 -এর অনিন্দ সুন্দর আদর্শের অনুসরণ করতো না, তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী **আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** সূরা কাহাফের প্রারম্ভে তাওহীদ, রিসালত এবং আখিরাতের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। আর এই তিনটি বিষয় শ্বারাই সূরা সমাপ্ত করা হচ্ছে। যারা জিদ, হঠকারিতা এবং অহংকারের কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধান গ্রহণে বিমুখ হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

⊣িতাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৪]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন এভাবে যে পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞিকির থেকে বিমুখ হয়েছে এবং প্রিয়নবী 🚃 -এর মহান বাণী গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। −[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৭৩]

कारकत म्र्यातिक नांखिकता कि : قَوْلُـهُ ٱفْحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا ٱنْ يَتَّخُذُوا عِبَادِى مِنْ دُونِي اوْلِياء এই ধারণা করে যে আল্লাহ তা আলার পরিবর্তে তার বান্দাদের ইবাদত করে আল্লাহ পাকের কঠিন আজাব থেকে তারা রক্ষা পাবে? কখনো তা হবে না- তথা তারা কখনো তাদের জন্য নির্ধারিত আজাব থেকে কোনো অবস্থাতেই রক্ষা পাবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ﴿عَبَادِيٌ শব্দ দারা ফেরেশতা, হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কোনো কাফের হযরত ঈসা (আ.)-এর আর কোনো কোনো কাফের হযরত উজাইর (আ.)-এর এবং কেউ ফেরেশতাদের উপাসনা করে মনে করতো যে, তারা এভাবে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে নাজাত পেয়ে যাবে, অথচ এটি ছিল তাদের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- عِبَادِي -এর দ্বারা সেই শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কাফেররা যাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, কাফেররা যে মূর্তির পূজা অর্চনা করে, এই শুব্দ দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে যাদের বন্দেগী করে, তারা কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে রেহাই দিতে পারবে না। যদি তারা এই ভুয়া উপাস্যদের আশায় বসে থাকে, তবে তাদের জানা উচিত যে, إِنَّا أَعْتَدُنَا অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য দোজখকে প্রস্তুত করে রেখেছি। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, بِلْكُغِرِيْنَ نُزُلاً কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করেই 🕊 শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের আদর আপ্যায়নের জন্য দোজখের অগ্নিশিখা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাদের কুফর শিরক, নান্তিকতা এবং নাফরমানির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তারা ভোগ করবে দোজখের কঠিন কঠোর শান্তি। এই শান্তি হবে চিরস্থায়ী, কখনো তারা এই শান্তি থেকে নাজাত পাবে না। কখনো তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। কেননা শিরক ও কুফরকে ক্ষমা করা হবে না বলে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে<u>-</u> إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ انَ يُشْرَكَ بِهِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না।

সर्वाधिक किथिष - قَوْلُهُ قُلُ هُلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ اعْمَالاً ...... يُحْسِنُونَ صُنْعًا লোক : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, এই আয়াতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক বলতে খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে, এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে থাকে। অথচ এদের প্রত্যেকের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত বলতে সেই

সকল পাদ্রীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা তাদের নিজের ধারণায় মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে। কেননা তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে বিরত রয়েছে, অথচ ইসলামি শরিয়তকে তারা অস্বীকার করছে, এমনি অবস্থায় তাদের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এই কথাটির তাৎপর্য হলো খারেজী ফেরকা। কেননা খারেজীরাই প্রথম দল যারা সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো এই যে, আলোচ্য আয়াতে বেদআতী এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর মো তাযিলা, রাকেজী, খারেজী এবং আহলে সুনুতের বিরোধী সকল সম্প্রদায় এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না, যারা পুনরুখানের বিষয়টি অস্বীকার করে, আর যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো দু দিনের এ জীবনের সাফল্য লাভ করা, আর যাদের উদ্দেশ্য একমাত্র দুনিয়ার এই জীবনে উপকৃত হওয়া। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে– الرَّبُونُ كَفُرُوا بِالْمِتْ رَبُهِمْ وَلِعَانِهِ

অর্থাৎ তারাই সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুখানকে তারা অস্বীকার করেছে। আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে সেসব লোকদের প্রতিও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যারা আখিরাতের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও দুনিয়ার কাজকে প্রাধান্য দেয়, আখিরাতের কাজকে ভুলে যায়। কেননা আখিরাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য যে সম্বল সংগ্রহ করবে না সে আখিরাতের নিয়ামত থেকে মাহরুম হবে। হযরত রাসূলে কারীম ইরশাদ করেছেন, সর্বাধিক বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে এবং আল্লাহ তা আলার ব্যাপারে মিথ্যা আকাক্ষা করেছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা আলার আজাবের ব্যাপারে গাফেল রয়েছে এবং যা ইচ্ছা জীবনে তা করেছে এবং একথা মনে করেছে যে আল্লাহ তা আলা তো মাফ করেই দিবেন। কারণ তিনি তো রহীম, তিনিতো করীম। ন্আহমদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহা যদি এই আয়াত দ্বারা ইন্থদি ও খ্রিটানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে—

বাক্যটির অর্থ হবে যদিও তারা কিয়ামতের সার্বিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করে, অথবা তাদের জন্য যে আজাব আঝিরাতে অপেক্ষা করছে তা অস্বীকার করে।

তি নির্মানতের দিন কাম্বেরের আমল ওজন করা হবে না। কেননা নেক আমল এবং বদ আমল যদি এক সঙ্গে থাকে তবে তার ওজনের প্রয়োজন। নেক ও বদ কোন আমল অধিক তা প্রমান করার জন্যে ওজন করার প্রয়োজন। যখন তারা কোনো আমলই থাকবে না তখন তার আমল ওজনও করা হবে না। কেননা যদি তারা কোনো ভালো কাজ করেও থাকে, কিন্তু ভালো কাজ কবুল হওয়ার জন্যে ইমান পূর্বশর্ত। অথচ তারা ছিল কাফের। আর ওজন না করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা আলার মহান দরবারে তাদের কোনো শুরুত্বই নেই।

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হ্রা ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো কোনো মোটা লোক এমন অবস্থায় হাজির হবে যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মাছির একটি ডানার সমানও তাদের ওজন হবে না। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আবৃ নু'আঈম (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোনো কোনো শক্তিশালী মানুষকে কিয়ামতের দিন পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু তাদের ওজন একটি শস্যদানার সমানও হবে না। ফেরেশতাগণ এমনি সত্তর হাজার মানুষকে এক ধাকায় দোজখে ফেলে দিবেন।

অথবা এই আয়াতের অর্থ হলো তাদের আমল পরিমাপের জন্য পাল্লাই রাখা হবে না এবং তাদের আমল ওজন না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অথবা এর অর্থ হলো, যেসব আমলকে তারা নেকী মনে করে, নেক আমলের পাল্লায় সেগুলোর কোনো ওজনই হবে না। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন লোকেরা এমন আমল নিয়ে হাজির হবে যা তাদের ধারণায় তেহামা পাহাড়ের সমান বড় হবে। কিন্তু পাল্লায় তোলার পর তার কোনো ওজনই হবে না। আলোচ্য আয়াত— فَكُ نُعِيْمَ لَهُمْ -এর অর্থ এটিই।

আল্লামা সুয়তী (র.) লিখেছেন শুধু মুমিনদের আমল পরিমাপ হবে এবং কাফেরদের আমলের পরিমাপ হবে না। এই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। যারা বলেন যে, কাফেরদের আমলের ওজন হবে না। তারা দলিল হিসেবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। আর যারা বলেন, কাফেরদেরও আমলের ওজন হবে, তারা আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতের এই অর্থ নয় যে, কাফেরদের আমলের পরিমাপ করা হবে না; বরং এর অর্থ হলো তাদের আমলের কোনো গুরুত্ব হবে না। কেননা অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ خَفْتُ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَئِكُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِأَيْتِنَا يَظْلِمُونَ ـ

অর্থাৎ আর যাদের আমলের ওজন হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো। –[সূরা আরাফ : ৯]

আল্লামা সৃষ্টী (র.) ইমাম কুরতবী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকের আমলের ওজন হওয়া জরুরি নয়। প্রত্যেক মু'মিনেরও নয় এবং কাফেরেরও নয়। কেননা যেসব মু'মিন বে-হিসাব জানাতে যাবেন তাদের আমলের ওজন হবে না। যিখন হিসাবই হবে না তখন আমলের ওজনের কোনো প্রশ্ন উঠে না। এমনিভাবে কিছু কাক্ষেরও বিনা হিসাবে দোজধে নিক্ষিপ্ত হবে তাদেরও আমলের ওজন হবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

يُعْرَفُ المُعْرِمُونَ بِسِيمَاهِمْ فَيُؤْخُذُ بِالنَّوَاصِيُّ وَالْأَقْدَامِ .

অর্থাৎ পাপীষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পাও মাধার ঝুটি ধরে।
—[সূরা আর রাহমান: 8১]

আল্লামা সুযূতী (র.) লিখেছেন যে, ইমাম কুরতুবী (র.)-এর এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যাদেরকে অবিলম্বে দোজখে প্রেরণ করা হবে তাদের আমলের ওজন করা হবে না। অবশিষ্ট কাফেরদের আমলের ওজন করা হবে।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭ পৃ. ২৭৯-৮০, তাফসীরে আদদুররুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৭৮]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত – نَكُرُ نُعِيْمُ لَكُمْ يَكُو الْعَيْمَ يَكُو وَالْمَا يَكُو وَالْمَاكِةُ وَالْمُعَالِّةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمُعَالِّةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِةُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكُونُ وَلَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمِنْ وَالْمَاكُونُ وَالْمِاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمِنْعُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَ

বস্তুত কাফেরদের পুণ্যকর্মগুলো ঈমানের অভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর তাদের আমলনামায় পাপ আর পাপই থাকবে। তাদের অবস্থা তাদেরকে বুঝাবার জন্যে পুণ্যকর্মগুলো নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার কোনো ওজন হবে না। আর মন্দ কাজগুলো মন্দ কাজের পাল্লায় রাখা হবে এভাবে তাদের কুফর ও নাফরমানির পাল্লা ভারি হবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কাফেরদের ওজন কায়েম না করার তাৎপর্য হলো, তাদের আমল পরিমাপ না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। কেননা পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। কিছু তাদের আমলের মধ্যে মন্দ ব্যতীত কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং তাঁর রাসূলগণকে বিদ্রুপ করতো এবং আসমানি গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করতো, তাই তাদের আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজনই নেই; ওজন ব্যতীতই তারা দোজখের শান্তির জন্য বিবেচিত হবে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলজী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৫]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) একথাও লিখেছেন যে, এই বিষয়ে আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো কিয়ামতের দিন মুমিন কাফের সকলেরই আমলের ওজন হবে, যার উদ্দেশ্য হলো ন্যায় বিচার কায়েম করা; যেন কারো কোনো ওজর আপত্তি না থাকে। কাফেরদের আমলও পাল্লায় রেখে প্রিমাপ করা হবে, কিন্তু সেগুলোর কোনো ওজন হবে না। কেননা তারা কৃষ্ণর ও নাফরমানির মাধ্যমে তাদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এজন্যই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে— হয়িন্তির মাধ্যমে তাদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এজন্যই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে— হয়িন্তির মাধ্যমে তাদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এজন্যই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে— হয়িন্তির অর্থাৎ তাই তাদের শান্তি হবে দোজখ, কেননা তারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, কৃষ্ণরি ও নাফরমানি করেছে, আমার নিদর্শনসমূহের এবং আমার রাস্লগণের প্রতি বিদ্ধাপ করেছে, তাই তাদের শান্তি হলো দোজখ। তারা আল্লাহ তা'আালার একত্বাদে বিশ্বাস করেনি এবং প্রিয়নবী——এর সত্যতার যথেষ্ঠ প্রমাণ তাদের নিকট ছিল; কিছু তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস করেনি, তারা চক্ষুদ্মান থাকা সম্ব্রেও যেন অদ্ধ ছিল।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এই আয়াতের তা়ফসীরে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মক্কার জনৈক কাফের দম্ভ প্রকাশ করে প্রিয়নবী = -এর সমুখ দিয়ে চলে যায়। তখন তিনি হযরত বুরায়দা (রা.)-কে বললেন, এই লোকটি তাদের অন্তর্ভুক্ত, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট যাদের শুরুত্ব হবে না। –(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ডির্দৃ) পারা- ১৬, পৃ. ১৫]

খিনিটো । الشَّلِحُتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدُوسْ نُزُلًا الصَّلِحُتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدُوسْ نُزُلًا । الصَّلِحُتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدُوسْ نُزُلًا । (الصَّلِحُتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدُوسْ نُزُلًا ) যোষণা করা হয়েছে। এখন মু'মিনদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা হছে। বস্তুত ঈমানদার ও নেককারগণ তাদের ঈমান ও নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ বেহেশত লাভ করবে। বেহেশতের সুশীতল মনোরম ছায়ায় তারা চিরদিন বাস করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককার মু'মিনদের জন্যে জান্লাতুল ফেরদাউসের কথা ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হ্রু ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা আলার নিকট চাও, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া কর, কেননা ফেরদাউস জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর তা অন্য জান্নাতসমূহ থেকে উচ্চতর অবস্থায় রয়েছে, আর তার উপরই করুণাময় আল্লাহ তা আলার আরশ অবস্থিত এবং ফেরদাউস থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

তিরমিথী ও হাকেম (র.) হ্যরত ওবায়দা ইবনে সামের (রা.)-এর সূত্রে এবং বায়হাকী হ্যরত মা'আজ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে রাস্লে আকরাম হ্রামাদ করেছেন, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে তফাত এতখানি যতখান আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে। ফেরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। আর এ ফেরদাউস থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তার উপর রয়েছে আরশ। যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট বেহেশতের জন্য দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে।

বাযথার হযরত ইরবাজ ইবনে সাবিয়া (রা.)-এর সূত্রে এবং তাবারানী হযরত আবৃ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম হু ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা আলার নিকট দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করেবে; তা অন্য জান্নাতসমূহের উপর রয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হ্যরত কাব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতসমূহের মধ্যে ফেরদাউসের চেয়ে উঁচু কোনো জান্নাত নেই। কল্যাণকর কাজের আদেশদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী ব্যক্তি জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করবেন। মোকাতেল (র.) বলেছেন, ফেরদাউস জান্নাতের একটি উপত্যকা। অর্থাৎ তা সর্বোচ্চে অবস্থিত, সর্বোত্তম এবং সর্বপ্রকার নিয়ামতে পরিপূর্ণ।

ইমাম আহমদ, তারালুসী ও বায়হাকী (র.) হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🚐 ইরশাদ করেছেন, ফেরদাউসে ৪টি জান্নাত রয়েছে তন্মধ্যে দু'টি স্বর্ণনির্মিত। ঐ জান্নাতের সবকিছুই স্বর্ণের, আর দু'টি রূপার।

ইবনে আবিদ দুনিয়া 'সিফাতৃল জান্লাত' গ্রন্থে হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নওফেলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা আলা তিনটি জিনিস নিজের দস্ত মোবারক দ্বারা তৈরি করেছেন। হ্যরত আদম (আ.)-কে স্বহস্তে তৈরি করেছেন। তাওরাতকে নিজ হাত দিয়ে লিখেছেন। আর ফেরদাউসকে নিজের হাত দ্বারা তৈরি করেছেন। এরপর ইরশাদ করেছেন, শপথ নিজের সম্মান ও উচ্চ মরতবার। এতে [ফেরদাউসে] নিত্য মদ্যপায়ী কখনো প্রবেশ করবে না এবং দাইয়ুসও প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ = ! দাইয়ুস অর্থ কিঃ তিনি ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি নিজের দ্রীর মধ্যে মন্দ কাজ দেখে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর দ্বারা মন্দ কাজ করায়।

−[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৮৩]

উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইল্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মতো মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতাই বটে। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বন্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোনো সময় কারো মনে জাগবে না।

হাদীসে বর্ণিত শানে নুযূল থেকে সূরা কাহাফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য – وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادُوْ رَبِّهُ اَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বুঝানো হঁয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করতো যে, জনসমাজে শৌর্যবীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [এ থেকে জানা গেল যে, জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায় না।]

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রাস্লুল্লাহ — এর কাছে বললেন, আমি মাঝে মাঝে যখন কোনো সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রাস্লুল্লাহ — একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবৃ নু'আঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন, জুনদুব ইবনে সুহাইব যখন নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন অথবা দান খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরো বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনোরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ হয়ে যায়; বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিয়ী হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ — এর কাছে আরজ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাজে [নামাজরত] থাকি। হঠাৎ কোনো ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভালো লাগে যে, সে আমাকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রাসূলুল্লাহ — বললেন, আবৃ হুরায়রা! আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন! এমতাবস্থায় তুমি দু'টি ছওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করেছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। এটা রিয়া নয়]।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবৃ জর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ — -কে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সংকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা ভনে। রাসূলুল্লাহ — বললেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সংকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ [যে, তার আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্পাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টির অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরিক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা ন্তনে আমল আরো বাড়িয়ে দেওয়া− এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হলো সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য [আমল কবুল হওয়ার] অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরম্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণিত এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেছেন, আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশঙ্কা করি তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚃 । ছোট শিরক কিঃ তিনি বললেন, রিয়া। –[আহমদ]

বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃতি করে তাতে অতিরিক্ত আরো বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোনো প্রতিদান আছে কিনাঃ

হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ 🚎 বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরিকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল, শরিকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত। সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরিক করেছিল। -[মুসলিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ 🚃 -কে বলতে ওনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন। যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। –[আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রা.)-কে ইখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইখলাসের দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ ও ভালো কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল, হে আল্লাহ! এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিরমিয়ী হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতোই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে । هُوَ فِينْكُمْ ٱخْفَى مِنْ دُوِينْ النَّمْلِ তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক [অর্থাৎ রিয়া] থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো–

اَللَّهُمَّ إِنِيْ اَعُوذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ اَعْلَمُهُ - काয়मा- ١ : د वाয়मा- ١ تُلُ إِنْمَا اَنَا بَشَرُ البِخ : अवागां के वाয়ां क গড়া মানুষ অর্থাৎ হাত ও সন্তা হিসেবে তিনি মানুষ। তবে গুণাবলি ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এ কারণেই তো তাঁর মানুষ হওয়াও তাঁর জন্য গর্বের কারণ। যেরূপভাবে عُبِّدِيَّتُ হলো তাঁর সর্বোত্তম গুণ, বরং তিনি মানুষ হওয়ার কারণে স্বয়ং মনুষত্ব ফেরেশতাগণের ঈর্ষার কারণ হয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি রাসূল 🚃 -কে মানুষ মনে না করে কোনো ব্যাখ্যা ব্যতীত সরাসরি মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সে কুরআনের স্পষ্ট ڪُرِيْہ আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাবে।

কারদা – ২ : সীরাতের কতিপয় কিতাবে রয়েছে যে, রাসূল — -এর ছায়া পড়ত না। একথাও সঠিক নয়। রাসূল —-এর ছায়া ছিল এবং তার উপর রৌদ্রতাপও পতিত হতো। মুসনাদে আহমদের বর্ণনা দ্বারা রাসূল — -এর ছায়া প্রমাণিত হয়। আর এই রেওয়ায়েতকে মুসনাদে আহমদের তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যার মূল বক্তব্য হলো বিদায় হজের সফরে উম্মূল মুমিনীন হয়রত সাফিয়া (রা.)-এর বাহন বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন রাসূল — হয়রত যায়নব (রা.)-কে বললেন, য়েহেত্ তোমার নিকট একটি অতিরিক্ত বাহন আছে তাই তা সাফিয়াকে দিয়ে দাও। তিনি তাকে বাহন দিতে অস্বীকার করে সতীনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে দিলেন। এতে রাসূল — হয়রত য়য়নব (রা.)-এর প্রতি অসভুষ্ট হয়ে তিনমাস তার থেকে দ্রে থাকলেন। এক পর্যায়ে হয়রত য়য়নব (রা.) নিরাশ হয়ে গেলেন। রবিউল আওয়াল মাস ভরু হলে রাসূল — হয়রত য়য়নব (রা.)-এর নিকট আগমন করলেন। তখন হয়রত য়য়নব (রা.) ছায়া দেখে ভাবতে লাগলেন, এতো কোনো মানুষের ছায়া হয়ে থাকবে। নবী করীম — তো আমার নিকট আসেন না। তাহলে এই ছায়া কার হবেং এটা ভাবছিলেন ইত্যবসরেই রাসূল গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, এ হাদীস দ্বারা শেষ্টই প্রতীয়মান হয় য়ে, রাসূল — -এর ছায়া ছিল এবং তা মাটিতেও নিপতিত হতো।

ফারদা — ৩ : শেষ আয়াতে যে শিরকের নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাপক। তাতে শিরকে জলী ও শিরকে খফী সবই অন্তর্ভুক্ত। শিরকে জলী হলো যা মুশরিকরা করে থাকে। আর শিরকে খফী হলো লৌকিকতা সম্বলিত ইবাদত। যেরূপভাবে শিরকে জলী দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে লৌকিকতাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়, যা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যা দ্বারা প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা লাভ উদ্দেশ্য হয়। আর যেটা মানুষদেরকে দেখানো ও ভনানোর জন্য করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতীয় আমল পরকালে তার জন্য অনিষ্টই বয়ে আনবে। বহু হাদীসে এ জাতীয় বক্তব্য পাওয়া যায়।
ফারদা — ৪ : ইখলাস এবং লৌকিকতার দিক থেকে আমল চার পর্যায়ের বা চার ধরনের। যথা—

- ১. শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমল পরিপূর্ণ রূপেই একমাত্র আল্লাহ তা আলার জন্য হবে এবং কাজ শেষ হওয়ার পরেও কেউ সে ব্যাপারে জানতে পারবে না। এটা খুবই উঁচু পর্যায়ের আমল। কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সে সময় এ ধরনের একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ তা আলা ছায়া প্রদান করবেন।
- ২. শুরু হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র লৌকিকতা দেখানোর জন্যই হবে। এ জাতীয় আমল পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হবে; বরং এ আমল আরো বিপদের কারণ হবে। হাদীস শরীফে এমন তিন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাদেরকে ফয়সালা শুনানো হবে। তারা হলেন− ১. শহীদ ২. কারী ৩. সম্পদশালী। বিস্তারিত মুসলিম শরীফ ও তিরমিয়ী শরীফে দুষ্টব্য।
- ৩. এমন আমল যা ইখলাসের সাথেই আরম্ভ করা হয়েছিল তা পূর্ণতার পূর্বেই তাতে লৌকিকতা স্থান করে নিয়েছে। এটাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।
- ৪. এমন আমল যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইখলাসের সাথেই হয়েছে। আর শেষ হওয়ার পরও সে নিজে তা প্রকাশ করেনি এবং প্রকাশ করার কামনাও সে করেনি; কিন্তু কোনো কারণবশত নিজে নিজেই তার আমল প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে লোকজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। আর তার নিকট এই প্রশংসা ভালো মনে হতে লাগলো। এটা আমলের জন্য ক্ষতিকর নয়। ─[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ১১১ ১১২]



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ :

- د ۱ کهیعص الله اعلم بِمرادِه بِذٰلِك . ۱ کهیعص الله اعلم بِمرادِه بِذٰلِك . ۱ کهیعص الله اعلم بِمرادِه بِذٰلِك . ۲ میرادِه بِذَلْلِهُ میرادِه بِذَلْلِك . ۲ میرادِه بِذَلْلِه بِدُلْلِك . ۲ میرادِه بِذَلْلِه بِدُلْلِه بِدُلْلِهِ بِدُلْلِه بِدُولِهِ بِدُلْلِه بِدُلْلِهِ بِدُولِهِ بِدُلْلِهِ بِدُلْلِه بِدُولِهِ بِدُولِه بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُلْلِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُلْلِهِ بِدُولِهِ بِنْ لِمِنْ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُولِهِ بِدُ
- ٣. اِذْ مُتَعَلِّقُ بِرَحْمَةٍ نَادَى رَبَّهُ نِلَااً اللَّهِ مُشَتَعِلًا عَلَى دُعَاءٍ خَفِيًّا . سِرًّا جَوْفَ اللَّيْلِ لِاَنَّهُ اسْرَعُ لِلْإِجَابَةِ . اللَّيْلِ لِاَنَّهُ اسْرَعُ لِلْإِجَابَةِ .
- قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ضَعُفَ الْعَظْمَ جَمِيعُهُ مِنِتَى وَاشْتَعَلَ السَّرَأْسُ مِنِتَى شَعْدِهُ مَنْ سَعْدِهُ كَمَا يَنْتَشِرُ النَّيْبُ فِى شَعْدِه كَمَا يَنْتَشِرُ النَّيْبُ فِى شَعْدِه كَمَا يَنْتَشِرُ شُعَاعُ النَّارِ فِى الْحَطَبِ وَإِنِّى أُرِيْدُ أَنْ الْعَلَيْ أُرِيْدُ أَنْ الْعَلَيْ وَلَمْ الْكُنْ بِدُعَانِكَ أَي بِدُعَائِي الْعَلَيْ وَلِيَّا فِي الْحَطَبِ وَإِنِّى أُرِيْدُ أَنْ الْعَلَيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُن
- 8. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার সকল অস্থি
  দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যে আমার মন্তক
  শুনাজ্জনল হয়েছে।
  দুর্বল হয়েছে।
  কর্মাজরিত হয়ে
  দুর্বল হয়েছে।
  কর্মাজরিত হয়ে
  দুর্বল হয়েছে।
  দুর্বল মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।
  দুর্বল মধ্যে ভারিষা আপনার থেকে অতীতে
  কোনো দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হয়নি। কাজেই ভবিষ্যতেও
  আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

#### অনুবাদ

৫. আমি আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আশক্কা করি অর্থাৎ আমার বংশীয় আত্মীয় স্বজন য়েমন- চাচাতো ভাই প্রমৃখ থেকে <u>আমার পর</u> আমার তিরোধানে পর ধর্মীয় ব্যাপারে য়ে, তারা তা নষ্ট করে ফেলবে, য়েমনটি আমি বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে চাক্ষ্ম অবলোকন করেছি দীনের পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে। <u>আর আমার ল্রী হচ্ছে</u> বন্ধ্যা সন্তান জন্ম দেয় না, সুতরাং আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তরাধিকারী দান করুন অথাৎ আপনার বিশেষ অনুশ্রহ দ্বারা একটি পুত্র সন্তান দান করুন।

٥. وَإِنِّى خِفْتُ الْمُوالِي . أي الَّذِيْنَ يَلُونِي فِي النَّسَبِ كَبَنِي الْعَمِ مِنْ وُرَائِي أَيْ الْعَدِ مِنْ وُرَائِي أَيْ الْعَدِ مَوْتِي عَلَى الدِّيْنِ أَنْ يَضَيِعُوهُ كَمَا شَاهَدْتُهُ فِي بَنِي إِسْرَائِينَلَ مِنْ كَمَا شَاهَدْتُهُ فِي بَنِي إِسْرَائِينَلَ مِنْ تَبَدِي إِسْرَائِينَلَ مِنْ تَبَدِي إِسْرَائِينَلَ مِنْ تَبَدِي السَرَائِينَ عَاقِرًا لاَ تَبَدِينِ وَكَانَتْ إِمْرَأْتِي عَاقِرًا لاَ تَبَدِيلُ الدِينِ وَكَانَتْ إِمْرَأْتِي عَاقِرًا لاَ تَبَدِيلُ مَنْ عِنْدِكَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيلًا إِبْنًا .

৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে يَرْنُنَى শব্দটি - এর নথে হতে পারে بَرْنُنَى -এর কবাব হিসেবে।
আবার بَرْنُنِيْ যুক্তও হতে পারে يَرِنُ -এর সিফত হিসেবে।
এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে يَرِنُ -এর মধ্যেও يَرْنُنَى -এর মধ্যেও يَرُنُنَى -এর মধ্যেও يَرُنُنَى -এর মধ্যেও بَرُنُنَى -এর মতো দৃ'ধরনের ইরাব হতে পারে। আমার দাদা ইয়াকুবের বংশের ইলম ও নবুয়তের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে করুন সন্তোষভাজন। অর্থাৎ আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য। তখন আল্লাহ তা আলা হযরত জাকারিয়া (আ.) الجَابَت دُعَاء (الجابَت دُعَاء الخ প্রক্রিপ অর্জিত হওয়া সম্ভানের দরখাস্তের জবাবে বলে দিলেন

آ. يَرِثُنِى بِالْجَزْمِ جَوَابُ الْآمْرِ وَبِالرَّفَعِ صِفَةُ وَلِينًا وَيَرِثُ بِالْوجَهْيَنِ مِنْ الْإِينَ عِنْ الْإِينَ وَلَيْ الْعِلْمُ وَالنَّبُوّةَ وَاجْعَلْهُ وَالنَّبُوّةَ وَاجْعَلْهُ وَلِينَّا عِنْدَكَ قَالَ رَبِّ رَضِينًا عِنْدَكَ قَالَ تَعَالَى فِي إِجَابَةٍ طَلَبِهِ الْإِبْنَ الْحَاصِلَ بِهَا رَحْمَتُهُ .

## তাহকীক ও তারকীব

আর ذِكْرُ رَحَمَتِ ছারা উদ্দেশ্য হলো রহমত বর্ষণ করা। অনুগ্রহের লেনদেন করা। যেই نِسْيَانْ টা نِسْيَانْ -এর মোকাবিলায় আসে, এখানে সেটা উদ্দেশ্য নয়।

خَلُوْلُهُ إِذْ نُسَادُى হরেছে। আবার কেউ কেউ এটাকে وَكُر -এর طُرُف कालছেন। মুফাসসির (.র) طُرُف وَلَهُ اِذْ نُسَادُى । এর পরে بَرَخْسَة উল্লেখ করে এটা বলে দিয়েছেন যে, وَكُر यদিও وَكُر بَرْخُسَة يَّ بَرُخْسَة মুফাসসির (র.) -এর নিকট এটাকে رُخْسَة বানানো উত্তম। অর্থাৎ أَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اللّهِ إِيَّاهُ وَقُبْتُ اَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اللّهِ إِيَّاهُ وَقُبْتُ اَنْ نَادُاهُ وَقُبْتُ اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

् এটা বাবে سَمِعَ ७ ضَرَب এद মাসদার। অর্থ হলো শক্তিহীন হওয়া, দুর্বল হওয়া। হযরত জাকারিয়া (আ.) وَهُنَ الْمُظُمُّ مِنِيُّ वरलाছ्ন। অথচ وَهُنَ الْمُظُمُّ مِنِيُّ

َالْعُظُّمُ - وَهُنَ الْعُظُّمُ بِعَالَى الْعُظُّمُ بِعَالَى الْعُظْمُ بِعَالَى الْعُظْمُ الْعُظْمُ الْعُظْمُ وَهُنَ الْعُظْمُ بَالْعُظْمُ وَهُنَ الْعُظْمُ بَالَّهُ عَلَى الْعُظْمُ وَهُنَ الْعُظْمُ وَهُنَ الْعُظْمُ وَهُنَ الْعُظْمُ وَهُمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

এই বাক্যটি الْغِنَّ لَامُ -এর মধ্যে -এর মধ্য الْغَفَّ لَامُ । •এর জন্য হয়েছে।
উদ্দেশ্য হলো সকল হাড়। الْعُظْمُ -কে বহুবচন না এনে একবচন আনা হয়েছে। কেননা বহুবচনের প্রয়োগ সেই সুরতেও ঠিক
রয়েছে যখন কিছু হাড় দুর্বল হয়ে যায়।

وَانْتِشَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاعُ الشُّعَاءُ وَلَى الْحَطْبِ दिंग الشَّعْالُ : अ्षण नाकि एत सर्पा पाणन इिएरा প्रफार । إنْتَشَرُ الشَّبْبُ देख कांतर تَعْبِيْز विंग مَنْبِيْز विंग مَنْبِيْز विंग مَنْبِيْز विंग مَنْبِيْز विंग क्षा देखात कांतर सानजूव दराह प्रवा दुए दर खानाखित दराह । क्षा देखात कांतर विंग कांतर विंग कांतर कांतर विंग कांतर का

وَالَيْ اَلْمُوَالَيْ : طَالَى وَالْمَ -এর অর্থ হলো বন্ধ্যা, যার সন্তান হয় না। عَاتِرًا -এর শেষে : ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি عَاتِرًا -এর মধ্যে হয়েছে। হয়রত জাকারিয়া (আ.)-এর ব্রীর নাম ঈশা বিনতে ফাকুর ছিল এবং ঈশার বোনের নাম ছিল হার্না। ঈশার সন্তান হয়রত ইয়াহইয়া (আ.) আর হারার সন্তান হয়রত মারইয়াম (আ.)। আর হয়রত মারইয়াম (আ.)-এর সন্তান হয়েন হয়রত ঈসা (আ.)। এভাবেই হয়রত ঈসা (আ.) হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-এর খালাতো ভায়ে হয়েছেন।

এটা মাসদার اِسْم مَغَعُولُ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থ – পছন্দনীয়।
-এর অর্থে হয়েছে। অর্থ – পছন্দনীয়।
-এর ক্রিইছিড করা হয়েছে যে, وَعَاءُ وَهُولُهُ مِدُعَافِكُ -এর
-এর
-এর মুযাফ হয়েছে। আর তার فَاعِلْ হলো مُتَكَلِّمُ -এর বমীর ي تا উহ্য আছে।

े এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবীগণের মীরাস হলো ইলম বা জ্ঞান; সম্পদ নয়।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ: যেহেতু এ সুরায় হযরত মাইয়াম (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এজন্যে মারইয়াম নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উত্মুল মু'মিনীন হযরত উল্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করেন, তখন তারা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত জাফর ইবনে আবৃ তালেব (রা.)-কে বললেন, তোমাদের রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তনাধ্যে আমাদেরকে কিছু শুনাও! তখন হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তেনে নাজ্ঞাশী এত ক্রন্দন করলেন যে, তার দাড়ীগুলো ভিজে গেল, তার সঙ্গে ক্রন্দন করলেন খ্রিস্টান ধর্মের আলেমগণ, তাদের নয়নের অশ্রুর কারণে সন্মুখস্থ কিতাবগুলো পর্যন্ত ভিজে গলে। নাজ্জাশী বললেন, এই মহান বাণী অবিকল তাই যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। এটাতো একই কেন্দ্রের আলো। —[আহমদ, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম]

এরপর নাজ্জাশী হজুর আকরাম = -এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিছুদিন পর যখন তার ইস্তেকাল হয় তখন হজুর = তার গায়েবানা নামাজ আদায় করলেন।

**ভজুর : -এর মুজেযা :** বর্ণিত আছে যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ ইন্তেকাল করেন, তখন হুজুর : -এর মুজেযা স্বরূপ বাদশাহ নাজ্জাশীর জ্ঞানাযা তার সম্মুখে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ-

عَنْ عِمْرَانَ بِنْ حَصَيْنِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اخَاكُمُ النَّجَاشِيُّ تُوفِيَى فَقُومُوا صَلُوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَرَ اَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ إِلَّا اَنَّ جَنَازَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ .

হযরত ইমরান ইবনে হসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ইরেশাদ করেছেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর ইন্তেকাল হয়েছে। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়। তখন রাসূলুল্লাহ — দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলেন। চার তাকবীরের মাধ্যমে জানাযার নামাজ আদায় করা হলো। হজুর — এর মুজেযা স্বন্ধপ জানাযা তাঁর সম্মুখেই রাখা হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছি, যদিও আমরা জানাযা দেখতে পাইনি, যা আমাদের সম্মুখে রাখা ছিল। –[ফাতহুল বারী খ. ৩, পৃ. ১৫১]

পারেবানা জানাযা প্রসঙ্গে: এই ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হ্যরত রাস্লে কারীম তারেবানা জানাযার নামাজ আদার করেছেন। তবে আর কারো গায়েবানা জানাযা আদারের কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি নাজ্জাশীর বৈশিষ্ট্য। এ কার্নেই ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) গায়েবানা জানাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেননি। তবে অন্যান্য ইমামগণ গায়েবানা জানাযার পস্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববর্তী স্রার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী স্রায় অনেক বিশ্বয়কর ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আসহাবে কাহফ, জ্বলকারনাইন, ইয়াজুজ মাজুক প্রভৃতি। এই স্রায়ও কয়েকটি বিশ্বয়কর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা এই স্রায় স্থান পেয়েছে। এতদ্বাতীত অন্যান্য আধিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলিও এই স্রায় উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহ তা আলার একত্বাদ, প্রিয়নবী — এর রেসালাত, দুনিয়ার এই জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের অনেক জরুরি কথা ইরশাদ হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবকে এই সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে যে, দেখ যারা আল্লাহ তা আলার বিধান মেনে চলে, আল্লাহ তা আলা তাদের প্রতি কত বরকত নাজিল করেন, আর কত নিয়ামত তিনি তাদেরকে দান করেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা আলার নেককার বান্দাদের পদান্ধ অনুসরণ করা। কেননা, এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্য এতেই রয়েছে নিহিত।

সূরা কাহাফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা কাহাফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাকারিয়া (আ.) সুতারের কাজ করতেন। তিনি নিজের হাতের কামাই ভোগ করতেন, তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর অন্তরে এই আশঙ্কা ছিল যে, আমার পরবর্তীকালে যাদের উপর সত্য দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হবে, হয়তো তারা সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে না। হয়তো এর মধ্যে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে। যেমন বনী ইসরাঈলে তা ইতিপূর্বেও হয়েছে। এজন্য তিনি রাতের শেষ প্রহরে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তা আলার মহান দরবারে দোয়া করেন।

```
সূরা মারইয়ামের ত্বরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি তার বিশেষ রহমত নাজিল করার কথা বর্ণনা
করেছেন।
এ অক্ষরগুলোকে মুকাত্তাআত বলা হয়।
পবিত্র কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এমনি অক্ষর স্থান পেয়েছে। এর সঠিক অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও
তাঁর রাসূল 🚃 এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এ জাতীয় অক্ষরগুলো সম্পর্কে হযরত আবৃ বকর (রা.) বলেছেন প্রত্যেক
গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, পবিত্র কুরআনের গোপন বিষয় হলো 'হুরূফে মুকান্তা'আত' যা সূরার প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে।
আর হযরত আলী (রা.) বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু বিশেষ কথা থাকে পবিত্র কুরআনের বিশেষ কথা হলো এ অক্ষরসমূহ।
                                                                   –[তাফসীরে নৃরুল করআন : খ. ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪]
ইবনে মারদাবয়া কালবী (র.)-এর সূত্রে হযরত উদ্মে হানী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তাতে প্রিয়নবী 🌉 ইরশাদ
করেছেন, এই হরফে মুকান্তাআতের অর্থ হলো- كَانِ هَادٍ عَالِمٌ صَادِقٌ
এ বাক্যটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 🗸 ১৯৮০ একটি বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রয়েছে যে, এ
बाता مَادِي عَادِي वतः صَادِي عَادِي वता مِن عَلِيْمُ वाता عَلِيْمُ वाता عَلِيْمُ वाता عَلِيْمُ वाता عَلِيْمُ
কালবী (র.) বলেছেন-
كانِ لِخُلْقِه অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ।
ماد لعباد، অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।
অর্থাৎ তাঁর হাত তাদের [মু'মিনদের] হাতের উপর।
অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত।
অর্থাৎ তিনি তার ওয়াদায় সত্য।
দারিমী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে জারীরে ফাতেমা বিনতে আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আলী
(রা.) তার দোয়ায় বলতেন يَا كَهْيُعُصُ إِغْفِرْلِيْ অর্থাৎ হে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদু। আমাকে মাফু করুন।
                                                                         -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৬, পৃ. ৫৭]
এর দারা বুঝা যায় যে এই অক্ষরসমূহ আল্লাহ্ তা'আ্লার একটি বিশেষ নাম। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরও
هُوُ إِسْمُ مِنْ ٱسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى - अकि वर्गन तराहर بعث ٱسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى -
অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। –[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৬২৩]
এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী
ওয়াক্কাসের বর্ণনা মতে রাস্লুল্লাহ 🚃 বলেন, الدُرِّحْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرَ الرَّزْقِ مَا يُكُفِّى وَالْخَفِيُّ وَخَيْرَ الرَّزْقِ مَا يُكُفِّى পূর্ত্ত জিকরই
সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন জীবিকাই শ্রেষ্ঠ। [অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না]। -[কুরতুবী]
। অর্থাৎ অস্থির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। قَوْلُهُ إِنْيُ وَهَنَ عَظْمُ مِنْنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا কারণ অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। إِشْتِعَالُ -এর শান্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া।
এখানে চুলের গুদ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়াকে বুঝানো হয়েছে।
দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রন্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত জাকারিয়া
(আ.) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ হলো- এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম
কুরতুবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে দিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও
অভাব্যস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, দোয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার
নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।
```

এর বহুবচন । আরবি ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ । তনাধ্যে এক অর্থ চাচাতো ভাই ও স্বজন । فَعُولُهُ مُوالِيَ এখানে তা-ই উদ্দেশ্য।

অধিক সংখ্যক আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা প্রথমত হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর কাছে এমন কোনো অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গান্বরের পক্ষে এরপ চিন্তা করাও অবান্তব। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সংবলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

وَانَّ الْعُلْمَ فَمَنَ اَخَذَهُ الْخَذَهُ وَافِي مَوْالْا الْعُلْمُ فَمَنَ الْخَذَهُ الْخَذَةُ وَافِي مَوْالْا الْعُلْمَ فَمَنْ الْخَذَةُ الْخَذَةُ الْخَذَةُ وَافِي مَوْالْا الْعُلْمَ فَمَا الْعَلْمُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى وَاللّهُ الْعُلْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে يَرْثُنُ مِنْ أَلِ يَعْفُوْبَ -এরপর يَرثُنُ مِنْ أَلِ يَعْفُوْبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বৃঝানো হয়নি। কেননা যে পুত্রের জন্মলাভের জন্য দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকৃব (আ.)-এর বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مَوَالِي তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহইয়া (আ.) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপত্বি।

ক্রহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে-

رَوَى الْكَيْنِيِّ فِي الْكَافِيِّ عَنْ اَبِي الْبَخْزِيِّ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرَثَ دَاؤُدَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَرَثَ سُلَيْمَانَ وَرَيَ الْكَيْنِيِّ فِي الْكَافِيِّ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرَثَ دُو اللَّهِ وَرَثَ سُلَيْمَانَ وَوَى الْكَافِي اللَّهِ وَرَبُ سُلَيْمَانَ وَمِي الْكَافِي اللَّهِ وَمِي الْكَافِي اللَّهِ وَمِي الْكَافِي اللهِ وَمِي الْكَافِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

বলা বাহুল্য, রাস্লূল্লাহ হ্রাহ্র যে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোনো সম্বাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে জ্ঞানা গেল যে, ১১১১ তিত্র আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়নি।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া ﴿ كُنُونُ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রার্থিত সন্তান হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও জীবিত থাকবেন। কেননা উত্তরাধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণত এটাই হয়ে থাকে। অথচ ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হয়রত জাকারিয়া (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে। জবাব :

- كَ. ﴿ وَاللَّهُ عَالَهُ الْمَارِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمَارِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا (আ.)-এর সন্তা বিদ্যমান না থাকলেও তাঁর اُتُارُ তো হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও বিদ্যামান ছিল। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না।
- २. जथवा فَاسْتَجَبْنَا वला श्राह पायात किलग्र जश्म श्रिमत
- ৩. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা হযরত জাকারিয়া (আ.) জীবদ্দশায় হওয়া প্রমাণিত নেই।

١. الكيناية (وهن العظم ميني) كناية عن ذهاب الْقُوّة وصُعن البحسم.
 ٢. الإستيعارة (إشنعكل الراس شببا) شُبكه إنتيشار الشّيب بإشتيعال النّاد في المحطب واستيعبك الإشتعال المراس على المراس عند الإشتعال المراس عند والشتعل المرسمة المر

### অনুবাদ :

- হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি যে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী উত্তরাধিকায়ী হবে।

  তার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে আমি পূর্বে কারো

  নামকরণ করিনি। অর্থাৎ ইয়াহইয়ার মতো হুবহু নাম।
- ৮. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক। কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত ক্রিন্দুল শব্দটি ক্রিন্দুল হতে নির্গত, অর্থ তথা জীবনের শেষ ধাপে পৌছে গেছে অর্থাৎ ১২০ বছর এবং আমার স্ত্রী বয়স ৯৮ বছর হয়ে গেছে। ক্রিন্দুলত ছিল করিবর্তে থার ওজনে সহজিকরণের জন্য করে এবং পেশের পরিবর্তে থের দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম ান্ত্রিক কাসরার মুনাসাবাতে ক্রিল্বে আসায় দ্বিতীয় লি বির্দ্ধি করা হয়েছে। এরপর ক্রিক্তিন করত ক্রিল্বি ভারা পরিবর্তন করত ক্রিল্বি ভারা পরিবর্তন করত ক্রিল্বি ভারা পরিবর্তন করত ক্রিল্বি ভারা করা হয়েছে। এরপর ক্রিল্বি ভারা বদলে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে হন্যাম করা হয়েছে। এরপর ক্রিল্বি ভারা বদলে দেওয়া হয়েছে কলে ক্রিম্নাসাবাতে ক্রিল্বি ভারা বদলে দেওয়া হয়েছে কলে
- ৯. তিনি বললেন, এরূপই হবে অর্থাৎ তোমাদের উভয় থেকে সন্তানের সৃষ্টি এই অবস্থারই অবশ্যই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। অর্থাৎ আমি তোমার মধ্যে সহবাসের শক্তি সৃষ্টি করে দেব এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভাশয়কে গর্ভধারণের উপযুক্ত করে দিব। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। অর্থাৎ তোমার সৃষ্টির পূর্বে। আল্লাহ তা'আলা তার এই মহান কুদরত প্রকাশ করার জন্য হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হদয়ে এমন একটি প্রশ্নের সঞ্চার করে দিলেন। যাতে তার জবাবে এমন আচরণ করবে যা এই মহান কুদরতের জন্য দিক নির্দেশক হবে। আর যখন হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয় দ্রুন্ত এই সুসংবাদের প্রত্যাশী হলো।
- ১০. তখন হযরত জাকারিয়া (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও অর্থাৎ আমার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি কারো সাথে বাক্যলাপ করবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জিকির ব্যতীত তথুমাত্র তাদের সাথে কথা বলতে অক্ষম থাকবে। তিন রাত অর্থাৎ দিনসহ তিনরাত। যেমনটা সূরা আলে ইমরানে এসেছে مَكْرُثُ وَا তিনদিন। তুমি সুস্থ থাকা স্বেও। তিন্টিন তথা তিনদিন। তুমি সুস্থ থাকা স্বেও। তিন্টিন তথা ক্রি কারেল থেকে তিন্টিন ত্রা ক্রিছে। অর্থাৎ কোনো রোগ ব্যতীতই।

- ٧. لَـزَكِرِيَّـا إِنَّا نُبَيِّسُوكَ بِغُلِم فِيرِثُ كَـمَا سَالَتَ اسْمُهُ يَحْلِى لا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا . أَيْ مُسَمِّى بِيَحْلِى .
- ٨. قَالَ رَبِّ اَنَّىٰ كَيْفَ يَكُونُ لِیْ غَلْمُ وَكَانَتِ
  الْمَراتِیْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
  عِتِیگًا . مِنْ عَتَا يَبِسَ اَیْ نِهَايَةَ السِّنِ
  مِائَةَ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَبَلَغَتْ اِمْراَتُهُ
  مَانَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَبَلَغَتْ اِمْراَتُهُ
  عُتُووً كُسِرَتِ التَّاءُ تَخْفِيْهَا وَقَلْبَتِ
  الْوَاوُ الْأُولِي يَاءً لِعُنْهَا أَلْيَاءً .
  وَالثَّانِيَةُ يَاءً لِعُدْغَمَ فِيْهَا الْيَاءُ .
- قَالَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ عَ مِنْ خَلْقِ غُلامٍ مِنْكُما قَالاً رَبُّكُ هُمَ عَلَيْ مُنْكُما عَلَيْكَ هَبِّنَ أَيْ بِاَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ هَبِنَ أَيْ بِاَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَلَاغَتِّقُ رَحْمَ امْرَأَتِكَ لِلْعُلَوْقِ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا . قَبْلُ خَلْقِكَ وَلِاظْهَارِ اللّهِ تَعَالَىٰ هُذِهِ الْقُدْرَةَ الْعَظِيْمَةَ اللهَمَةَ اللهَمَةَ السَّوَالَ هَذِهِ الْقُدْرَةَ الْعَظِيْمَةَ اللهَمَةَ اللهَمَةَ السَّوَالَ لِيسَجَابَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَلَمَّا تَاقَتَ نَفُسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ.
- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّيْ اَيَةً ﴿ اَيْ عَلَامَةً عَلَيْ حَمْلِ اِمْرَأَتِيْ قَالَ الْتَكَ عَلَيْهِ اَنْ لَا تُكَلِّمُ النَّاسُ اَى تَمْتَنِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَانِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ثَلَثُ لَبَالٍ أَىْ بِأَيَّامِهَا كَمَا فِيْ أَلِ عِمْرَانَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ سَوِيَّنَا . حَالَ مِنْ فَاعِل تَكَلَّمَ أَىْ بِلاَ عِلَّةٍ .

### অনুবাদ :

- الْمَسْجِدِ وَكَانُواْ يَنْتَظِرُونَ فَتْحَهُ الْمَسْجِدِ وَكَانُواْ يَنْتَظِرُونَ فَتْحَهُ الْمَسْجِدِ وَكَانُواْ يَنْتَظِرُونَ فَتْحَهُ لِيُسَكُواْ فِيْهِ بِامْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ فَاوَجْى اَشَارَ الْيَهِمْ أَنْ سَبِّحُواْ صَلُواْ بُكُرةً وَّعَشِيًّا . اَوَائِلَ النَّهَارِ وَاوَاخِرهُ عَلَى الْعَادَةِ فَعَلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ عَلَى الْعَادَةِ فَعَلِمَ بِمَنْعِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ حَمْلُهَا بِيَحْنِي.
- ١٢. وَبَعْدَ وِلاَدَتِهِ بِسَنَتَيْنِ قَالَ تَعَالَى لَهُ لَيْحُيْنِ قَالَ تَعَالَى لَهُ لَيْحُيْنِ قَالَ تَعَالَى لَهُ لَيْحُيْنِ فَلْ لَيْحُيْنِ لَهُ لَيْحُوْةٍ لَا لَيْحُيْنَ النَّبُوَّةَ صَبِيًّا . وَبِحِدٌ وَاتَيْنُهُ النُّحُكُمُ النَّبُوَّةَ صَبِيًّا .
- . وَحَنَانًا رَحْمَةً لِلنَّاسِ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ مِعْنِدِنَا وَزُكُوةً وصَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَقِيَّا وَرُكُوةً وَصَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَقِيَّا وَرُي انَّهُ لَمْ يَعْمَلُ خَطِيْئَةً قَطُ وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا وَ
- . وَبَسُّرًا إِبَوَالِكَيْهِ أَى مَحْسِنًا الْيَهِمَا وَلَيْهِمَا وَلَيْهِمَا وَلَيْهِمَا وَلَمْ يَكُنْ جَبُّاراً مُتَكَبِّرًا عَصِبًا . عَاصِيًا لِرَبِّهِ .
- . وَسَلْمُ مِنْنَا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يَبُعْثُ حَيَّا . أَيْ فِيْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْمُخَوَّفَةِ الَّتِيْ يَرٰى فِيْهَا مَا لَمْ يَرَهُ قَبْلَهَا فَهُو أُمِنُ فِينَهَا .

- ১১. অতঃপর তিনি কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন অর্থাৎ মসজিদ থেকে আর লোকজন মসজিদ খোলার প্রতীক্ষায় ছিলেন। যাতে করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার নির্দেশ অনুপাতে ইবাদত করতে সক্ষম হয়। এবং তিনি ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন। অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী দিনের শুরু ও শেষ ভাগে তার উপাসনায় লিপ্ত থাকো। সূতরাং লোকদের সাথে কথা বলতে না পারার কারণে হযরত জাকারিয়া (আ.) স্বীয় স্ত্রীর ইয়াহইয়াকে গর্ভধারণের বিষয়টি বুঝতে পারলেন।
- ১২. আর হ্যরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের দু'বছর পর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়াকে বললেন, <u>হে ইয়াহইয়া!</u> এই কিতাবকে গ্রহণ কর। তাওরাতকে সুদৃঢ়ভাবে। আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান। নবুয়ত, তিন বছর বয়সে।
- ১৩. <u>এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও</u>
  পবিত্রতা । এবং তাকে মানুষের জন্য ওয়াক্ফ করে
  দিয়েছি। <u>সে ছিল মুত্তাকী</u> বর্ণিত আছে যে, তিনি
  কখনো কোনো অন্যায়ে জড়িত হননি এমনকি এর
  কল্পনাও করেননি।
- ১৪. পিতামাতার অনুগত তাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহারকারী <u>এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য</u> অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য ছিলেন না।
- ১৫. তাঁর প্রতি শান্তি আমার পক্ষ থেকে <u>যেদিন তিনি</u>
  জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং
  <u>যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উথিত হবেন।</u> অর্থাৎ
  সেই ভয়ানক তিনদিন যাতে মানুষ এমন বিষয় দেখে
  থাকে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি, তখন যেন তিনি
  নিরাপদ থাকেন।

### তারকীব ও তাহকীক

يَكُنِيُ يَكُنِي : এটা বাবে حَبَاءٌ -এর حَبَاءٌ মাসদার হতে মুজারের সীগাহ। অর্থ – জীবিত থাকুক। ইয়াহইয়া হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান। যেহেতু হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের মাধ্যমে তার মায়ের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়েছিল এজন্য তার নাম ইয়াহইয়া রাখা হয়েছে। এটি عُجُمَدٌ ও عَلَمَيْتُ اللهِ عَنْهُمُ مُنْصَرَفٌ حُرَيْدَ وَا

- عُلَامْ اللهُ : قُولُهُ إِسْمُهُ يَحْلِي

و كَالْ المَّعَ عَالْ اللهُ المَّعَ श्राक غُلامٌ थां इराजा عَلامٌ अंदें -এর विशेश जिक عَلامٌ श्राक عَلامٌ

- সহজ, আসান। صِفَتْ مُشَبَّةٌ থেকে عُرُّن তেওঁ : قَوْلُهُ هَيِّنُ

قُولُهُ ٱلسَّى : طَالَ كَبْفَ صَلَا عَدِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَمَا عَدَيْدِ अर्थ रहिंदा । এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সন্তান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে। অসম্ভব মনে করে নয়, এবং এটা مَعَجُبَيْ -ও হতে পারে।

بِاَيَّامِهَ : এরপরে بِاَيَّامِهَا रृक्षि করার দারা উদ্দেশ্য হলো এই আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। কেননা সেখানে بَايَّامٌ -এর উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে لَبَالْ উল্লেখ করা হয়েছে।

वात نَوْقًا ـ تَوْقًا ـ تَوْقًا ـ تَوْقًا ـ تَوْقًا عَوْقًا . عَوْقًا عَوْلُهُ تَاقَعَتُ عَامَ عَامَ عَوْلُهُ تَاقَعَتُ

علیٰ علیٰ अठा کَلَفْتُکَ वठा وَلَمْ تَکُ عَرَدَه ا عَدَدَ عَلَمْ عَلَیْ वठा عَلیٰ वठा عَلیٰ वठा : هَوْلُـهُ وَقَدَّ خَلَفْتُک حَالْ عَمَامَ عَلَمْ اللهِ عَلَيْ مَالَ عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمَامًا عَلَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَ

: هَوْلُـهُ ٱلْمِحْرَابُ : अर्थ- प्रतिक, भग्नजातन नात्थ नज़ाहे कतात द्यान।

এর উপর। وَمُولَهُ حَنَانَ ఆ বর عَطْف : এর عَطْف : এর উপর। وَمَنَانَ ఆ বর উপর। عَطْف : এই وَلَهُ حَنَانَ अर्थ श्ला – দয়া, অনুকম্পা, অনুগ্রহ, হৃদয়ের বিগলতা।
مُرَتَّبُ अर्थ श्ला উল্লেশ্য যে, يَحْيِلِي শৃक्षि উহ্যের উপর مُرَتَّبُ الخ কেননা ইয়াহইয়ার বীর্য রেহেমে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ইয়াহইয়াকে শক্তভাবে ধরার নির্দেশ দেওয়া হলো। অথচ এখনো ইয়াহইয়া ভূমিষ্ঠ হয়ন। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে বাক্য উহ্য রয়েছে যাকে মুফাস্সির (র.) بَعْدَ وِلاَدَتِهِ وَلاَدَتِهِ

### প্রাসঙ্গিক আন্দোচনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে সম্বোধন করে সুসংবাদ দিলেন, হে জাকারিয়া! আমি সুসংবাদ দেই যে তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করবো। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। অর্থাৎ ঐ সন্তানের জন্মের পূর্বেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার নামকরণ করেছেন।

ভেমন তাফসীরকারগণ এই বাক্যটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। ১. ইতিপূর্বে এই নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। ২. ইতিপূর্বে তাঁর কোনো নজীর বা দৃষ্টান্তও দেখা যায়নি। অর্থাৎ হে জাকারিয়া! তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। তোমাকে উত্তরাধিকারী প্রদান করা হবে। তাঁর উচ্চ মরতবা এবং সম্মান স্বরূপ আমি নিজেই তার নামকরণ করলাম— ইয়াহইয়া। তাফসীরকার হয়রত কাতাদা (র.) এবং কালবী (র.) বলেছেন, ইতিপূর্বে এই নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। অর্থাৎ আর কাউকে ইয়াহইয়া নাম দেওয়া হয়নি।

তাফসীরকার হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের এবং আতা (র.) আলোচ্য আয়াতের দিনের ব্যাখ্যা করেছেন, নজির বা দৃষ্টান্ত। এমন অবস্থায় আল্লামা বগভীর মতে অর্থ হবে যে ইতিপূর্বে ইয়াহইয়ার ন্যায় কেউ হয়নি। কেননা হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কখনো কোনো শুনাহের কাজের দিকে আকৃষ্ট হননি। আর হযরত আলী ইবনে আবি তালহা হযরত আপুলাহ ইবনে আববাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পূর্বে কোনো বন্ধ্যা মাতার ঘরে এমন সম্ভান কখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

### ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ:

- ১. ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর কারণে তার মাতাকে জীবন প্রবাহ দান করেছেন। তাই তার নাম করা হয়েছে ইয়াহইয়া।
- ২. হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কলবকে ঈমান ও আনুগত্য দ্বারা জীবিত করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাকে জীবিত এবং পাপীদেরকে মৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ত ইরশাদ করেছেন– اَوَمَنْ كَانَ مَبْتًا فَاحَبْبُنَاهُ
- ৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এমন পবিত্র জীবন তাঁকে দান করেছেন যে কোনো দিন শুধু যে তিনি গুনাহ করেননি তাই নয়; বরং তার অন্তরে কোনো দিন গুনাহের কথাও আসেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা গুনাহ হয়, অথবা সে অন্তত গুনাহের কথা চিন্তা করে; কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া দ্বারা এর কোনোটিই হয়নি।
- 8. হযরত ইঁয়াহইয়া (আ.) শাহাদাত বরণ করেছেন, আর যারা শহীদ হন, তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে জীবিত থাকেন।
- ৫. হয়রত ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে য়ে, তিনি সর্বপ্রথম হয়রত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈয়ান এনেছিলেন। তাই তাঁর
  কলবকে আল্লাহ তা'আলা ঐ ঈয়ানের বরকতে জীবিত করে দিয়েছেন। —িভাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১৮৬-১৮৭]

হযরত জাকারিয়া (আ.) যখন এই অসাধারণ সুসংবাদ শ্রবণ করলেন তথন অত্যন্ত আন্তর্যানিত ও আনন্দিত হয়ে আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমি কি যৌবন লাভ করবাে? অথবা এই বৃদ্ধকালেই শিশুর জন্ম হবে? তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর এই প্রশ্ন [কিভাবে হবে?] অস্বীকৃতির অর্থ বৃঝায় না; বরং এই প্রশ্নের অর্থ কৌতুহলবশত জানার চেষ্টা করা যে, কিভাবে সন্তান জন্মহণ করবে, আমাদের উভয়কে যৌবন প্রদান করা হবে অথবা আমরা উভয়ে বৃদ্ধই থাকরাে, আর এভাবেই শিত জন্মহণ করবে। হযরত জাকারিয়া (আ.) পুত্রের সুসংবাদে অত্যন্ত বিশ্বিত হয়ে এই প্রশ্ন করেছেন, তখন আল্লাছ তা'আলা ইরশাদ করেন—
ত্র অর্থাৎ এভাবেই হবে।

অর্থাৎ যেভাবে সাধারণত শিশু জন্মগ্রহণ করে ঠিক সেভাবেই। আর আল্লাহ তা'আলার জন্যে এটি কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার দয়ায় সবকিছুই সম্ভব, এতে বিশ্বয়ের কিছুই নেই।

করলেন পুত্র ইয়াহইয়া। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করলেন পুত্র ইয়াহইয়া। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে ইয়াহইয়া! শক্তভাবে আসমানি কিতাব তাওরাত এবং অন্যান্য সহীফা ধারণ কর এবং বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন কর এবং মানুষকে তাওরাতের উপর আমল করার জন্যে অনুপ্রাণিত কর। তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, পিতার বার্ধক্যের সময় যুবক পুত্রের প্রতি কিতাবের ইলম প্রচার প্রসার এবং রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পাতিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কিতাব শব্দ দ্বারা তাওরাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ত্র একটি বিশেষ ঘটনা : শৈশবকালে একবার ছেলেরা তাকে খেলা করার জন্যে ডাকলো। তখন তিনি বললেন আমাদেরকে খেলা করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আবার কোনো কোনো তত্ত্ত্তানী বলেন, শিক্ষ দ্বারা সহনশীল, সম্ভ্রান্ত এবং শান্ত বুঝানো হয়েছে।

হ্যরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য: মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবকালেই ইলম এবং হিকমত দান করেছেন যেন তিনি শরিয়তের আহকাম ভালোভাবে বুঝতে পারেন। এটি হলো তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি কোমল অস্তরের লোক ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার নিজের তরফ থেকেই তাকে দান করি কোমলতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং যখন নামাজ পড়তেন তখন অবিরাম ক্রন্দন করতে থাকতেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে পবিত্রতা এবং পবিত্র অন্তর দেওয়া হয়েছিল।

خَكُوءَ শব্দ দ্বারা এখানে অন্তরের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে যেন শুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে অন্তর পবিত্র থাকে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, کُوءَ শব্দ দ্বারা নেক আমল বুঝানো হয়েছে।

তাঁর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সৃষ্টিগত এবং স্বভাবগতভাবে পরহেজগার ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ভয় কখনো তাঁর অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার পিতামাতার খেদমতগুজার ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার খেদমতের চেয়ে অধিক আর কোনো গুণ নেই।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হুকুম' অর্থ হলো নবুয়ত। কেননা তাঁর শৈশবকালেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন।

ত্রি এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর আমি তাকে আমার তরফ থেকে রহমত এবং শুনাহ থেকে পবিত্র থাকার তাওফীক দিয়েছি। রহমত প্রদানের দৃটি অর্থ হতে পারে–

- ১. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা আলা রহমত নাজিল করেছেন।
- ২. তাঁর অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা আলা পিতামাতার প্রতি রহম করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

কোনো কোনো তত্তুজ্ঞানী \varinjlim শব্দটির অর্থ লিখেছেন, ভয় ভীতি, সন্মান অথবা রিজিক বা বরকত।

আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ কামূসে خَنَانُ শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে রহমত, রিজিক, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং ন্মতা। আর زَكُوزُ শব্দটির অর্থ হলো, পাপাচার থেকে পবিত্র থাকা। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং ইখলাস ও আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া।

বিখ্যাত তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) ও যাহহাক (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো নেক আমল। আর তাফসীরকার হযরত কালবী (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান, যা তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পিতা হযরত জাকারিয়া (আ.)-কে পুত্র সম্ভান প্রদানের মাধ্যমে বখশিশ করেছেন।

আর তিনি ছিলেন পরহেজগার, পূর্ণ অনুগত। যিনি কোনোদিন গুনাহ করেননি, আর কখনো গুনাহের ইচ্ছাও করেননি। তিনি সৃষ্টিগতভাবেই পরহেজগার ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতিতেই পরহেজগারী ছিল।

অতি শৈশবেই তার মধ্যে ছিল নেক আমলের প্রেরণা, সৎকাজের উৎসাহ উদ্দীপনা। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। দয়া-মায়া তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দেহ মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছনুতা ছিল তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্য। পিতা-মাতার আদরের কারণে কখনো কখনো সন্তান অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ ও উচ্চৃঙ্খল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি এমন ছিলেন না।

তিনি ছিলেন পিতা মাতার সাথে সদয় ব্যবহারকারী, তাদের পরিপূর্ণ অনুগত, তাদের সেবা-যত্নে وَقَضْىَ رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا –ভিনি ছিলেন রত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

অর্থাৎ "আর আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা আলা ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, আর পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর।" আল্লাহ তা আলার বন্দেগীর আদেশের পাশাপাশি পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা আলার বন্দেগীর পরই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো পিতামাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এজন্যই প্রিয়নবী তাগিদ করে ইরশাদ করেছেন رضاً الرَّبِّ فِيْ رِضاً الرَّبِ فِي رِضاً الرَّبِ فِي رِضاً السَّالِةَ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে। আর এই শুণের পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন হিষরত ইয়াহইয়া (আ.)।

আর তিনি অবাধ্য নিষ্ঠ্র ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি অহংকারী নাফরমান ছিলেন না। কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'জাব্বার' সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে রাগান্তি অবস্থায় মানুষকে প্রহার করে এমনকি হত্যাকাণ্ডও করে।

হয়েছে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ থেকে, এমনিভাবে যেদিন তার মৃত্যু হবে সেদিন তাকে কবরের আজাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে। আর কিয়ামতের দিন যখন তার পুনরুখান হবে তখন তাকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বলেছেন, মানব জীবনের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

- ১. মানুষ মায়ের উদর থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসে।
- ২. পৃথিবী থেকে বের হয়ে মধ্যলোকে চলে যায় সেখানে সে এমন কিছু দেখে যা পৃথিবীতে কখনো দেখেনি।
- ৩. পুনর্জীবিত হয়ে মানুষ হাশরের ময়দানে পৌছবে, আর এমনি ময়দান ও এমনি গণ-জমায়েত সে আর কখনো দেখেনি। আর এই তিনটি অবস্থায় এবং স্থানেই নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকার বেশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কেদান করেছেন। −[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৯৩]

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাম তথা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা নিশ্চয় হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার বিশেষ নিদর্শন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যদিও আলোচ্য আয়াতে জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুখানের দিনের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু এতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জন্ম থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তথা জীবনের ভরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

ফায়দা: হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রাপ্ত সুসংবাদের বহিঃপ্রকাশ-সুসংবাদ পাওয়ার ১৩ বছর পরে ঘটেছিল। কেননা যখন হযরত জাকারিয়া (আ.) তাঁর নিকট প্রতিপালিত শিশু মরিয়মের নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেলেন তখন তার দৃঢ় আশা জাগল যে, যদিও আমাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার মৌসুম ও কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে অসময়ে সন্তান দান করা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই তিনি দরবারে ইলাহীতে কায়মনো বাক্যে দোয়া করলেন। যার ফলেই তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.) জন্মের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর ছয় মাসের ছোট ছিলেন।

علا ١٦. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْقُرْانِ مَرْيَمَ مَا يَّ الْكِتَابِ الْقُرْانِ مَرْيَمَ مَا يَّ خَبَرُهَا إِذْ حِيْنَ انْتَبَذَتُ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا . أَيْ إِعْتَزَلَتْ فِيْ مَكَانٍ نَحْوَ الشُّرْقِ مِنَ الدَّادِ .

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا مِ اَرْسَلَتْ سِترًا تستير به لِتَفْلِي رَأْسَهَا أَوْ ثِيابَهَا اَوْ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا جَبْرَئِيْلَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَعْدَ لُبْسِهَا ثِيَابَهَا بَشَرًا سَوِيًّا . تَامَّ الْخُلْقِ .

. قَالَتْ إِنِّيْ أَعُنُوذُ بِالدَّرْحُمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا . فَتَنْنِهِ مِيْ عَنِيْ بِتَعَوُّذِيْ .

١٩. قَالَ إِنَّا مَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ وَ لِأَهَبَ لَكِ غُلْمًا زُكِيًّا . بِالنُّبُوَّةِ .

٢. قَالَتُ أَنِّي يَكُونُ لِنْ غُلِمُ وَلَمْ يَــم سَسْنِـنْ بَشَكُر يَـتَـزُوَّجُ وَلَــم اَكُ بَغيًّا . زَانيَةً .

٢١. قَالَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ عِنْ خَلْقِ غُلَامٍ مِّنْكَ مِنْ غَيْرِ أَبِ قَالَ رَبُّكِ أَمُو عَلَى هَيِّنَ عَ اَیْ بِاَنْ یَّنْفُخَ بِاَمْرِیْ جَبْرَئِیْلُ فِیْكِ فَتَحْمِلِيْ بِهِ وَلِكُوْنِ مَا ذُكِرَ فِيْ مَعْنِيَ العِلَّةِ عَظْفُ عَلَيْهِ وَلِينَجْعَلَهُ أَيَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ قُدْرَتِنا وَرَحْمَةً مِّنَا ، لِمَنْ امنَ بِهِ وَكَانَ خُلْقُهُ أَمْرًا مُنْقَضِيًّا . بِهِ فِي عِلْمِيْ فَنَفَخَ جَبْرَئِيْلُ فِيْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَاحَسَّتْ بِالْحَمْلِ فِيْ بَطْنِهَا مُصَّوراً -

অর্থাৎ তাঁর বৃত্তান্ত যুখন যে সময় তিনি তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে এক নিরবচ্ছিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলেন।

১৭. <u>অতঃপর তাদের হতে তিনি পর্দা করলেন</u> অর্থাৎ পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন মাথা বা কাপড়ের উকুন বাছাইয়ের জন্য অথবা তার ঋতুস্রাবান্তে পবিত্রতা লাভের গোসলের জন্য আমি তার নিকট পাঠালাম আমার রহকে হযরত জিবরীল (আ.)-কে তিনি তার নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন তার কাপড় পরিধানের পর পূর্ণ মানবাকৃতিতে।

১৮. হ্যরত মারইয়াম (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর যদি তুমি মুব্তাকী হও। আমি তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় নিতেছি। সুতরাং তুমি আমার থেকে সরে যাও, আমার আশ্রয় গ্রহণের দরুন। ১৯. তিনি বললেন, আ<u>মি তো</u> তো<u>মার প্রতিপালকের প্রেরিত।</u>

তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার জন্য। নবুয়তের কারণে পবিত্র। ২০. হ্যরত মারইয়াম (আ.) বললেন, কেমন করে আমার

সন্তান হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

২১. তিনি বললেন বিষয়টি এরূপই হবে অর্থাৎ আপনার থেকে পিতাবিহীন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে। <u>আপনার</u> প্রতিপালক বলেছেন, <u>এটা আমার জন্য সহজসাধ্য।</u> এভাবে যে, আমার নির্দেশে জিবরীল (আ.) তোমার মধ্যে ফুৎকার দিবে। অতঃপর সে ফুৎকারের মাধ্যমেই তুমি গর্ভবতী হবে। উল্লিখিত ক্র্রুটি ক্র্রুটি বোহেতু ইল্লতের অর্থে হয়েছে। এ কারণেই তার উপর انتَجْعَلُهُ -এর আতফ করা হয়েছে। আর আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যাতে সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন i আমার অপরিসীম ক্ষমতার ব্যাপারে। এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ যে ব্যক্তি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এটা তো এক স্থিরিকৃত ব্যাপার অর্থাৎ তার সৃষ্টির ব্যাপারে আমার জ্ঞানে। এরপর হযরত জিবরীল (আ.) তার জামার বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশে ফুৎকার দিলেন। তখনই তিনি স্বীয় উদরে মানবাকৃতির গর্ভ অনুভব করলেন।

প্রশ্ন ও জবাব: এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শয়তান তো হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা না করার পরিণতিতে পূর্ব থেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্ররোচিত করার জন্য কিভাবে জান্নাতে পৌছল?

উত্তর : যদিও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে তাদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে, নাকি ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্ররোচিত করেছে, তবুও প্ররোচিত করার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

- ১. সাক্ষাৎ করা ছাড়াই তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]
- ২. শয়তান তার নিজস্ব আকৃতি পরিবর্তন করে জানাতের কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে কারো মতে ময়্র ও সাপের সাথে যোগসাজস করে। প্রবেশ করেছে এবং তাঁদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে। আর قَالَمُ الْمُونَ الْمُونَا النَّامِعُيْنَ । দ্বারাও বাহ্যত এটি বুঝে আসে যে, শয়তান ভধু ওয়াসওয়াসা দিসেই ক্ষান্ত হয়নি এবং মৌথিক কথাবার্তা বলে এবং কসম খেয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০।
- ৩. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে পায়চারি করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হন। আর শয়তান বাহির থেকে জান্নাতের দরজার কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে প্ররোচিত করে। –[হাশিয়ায়ে জামাল– খ. ১, পৃ. ৬২]

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন উঠে, হযরত আদম (আ.) তো মাসুম ও নিপ্পাপ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কিভাবে আল্লাহ তা আলার নিষেধাজ্ঞা লচ্ছান করলেন?

#### উত্তর :

- ك. তिনি মনে করেছিলেন, نَهْى تَنْزِيْهِى हिल يَهْى تَنْزِيْهِي তাহরীমী নয়।
- ২. তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা ভূলে গিয়েছিলেন।
- ৩. ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তা'আলার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না। –(হাশিয়ায়ে জামাল খ.১, পৃ. ৬৩)

এর মাঝে عَنْ হরফটি عَنْ বা হেতু জ্ঞাপক, অর্থ হলো তার কারণে। আর له সর্বনামটি عَنْ এর সাঝে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সেই গাছের কারণে এবং মাধ্যমে শয়তান হয়রত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পদশ্বলনে নিমজ্জিত করেছে। কেউ কেউ له সর্বনামের উদ্দেশ্য জানাভও ধরেছেন। তখন অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান তাদেরকে জানাত থেকে বিচ্যুত করল।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

أَى قَسَمَ لَهُمَا فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عُلَى بَابِهَا لِلْمُبَالَغَةِ: قُولُهُ وَقَاسَمُهُمَا

فَيْ وَيُّهُ مِمْا كَانَا فِيْهِ : এর দু'ধরনের অনুবাদ হতে পারে, যে নিয়ামতের মাঝে তাঁরা ছিলেন, তা থেকে কিংবা যে মর্যাদায় তারা ছিলেন, তা থেকে। উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে এবং তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। أَنْ مِنَ النَّوِيْمِ وَالْكُرَامَةَ إَوْ مِنَ النَّوِيْمِ وَالْكُرَامَةَ إَوْ مِنَ النَّوِيْمِ وَالْكُرَامَةَ إَوْ مِنَ النَّهِنَّةِ وَكُمَّانًا فَيَّا إِنَّهُ النَّهُ الْهَافَةِ . (كَشَّافَ الْهُوَيْمِ وَالْكُرَامَةُ إِنَّ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهُ وَمِنَ النَّهُ وَالْمُؤَامِّةُ وَالْمُؤْمِنِّةُ وَالْمُؤَامِّةُ وَالْمُؤَامِّةُ وَالْمُؤْمِنِ النَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنَامِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالنَّامِيْمِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْمِ وَالْمُؤْمِنِيْنَالِيْمِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَالِيْمُ وَالْمُؤْمِنِيْنَامِيْنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَامِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيِّ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيِّ وَالْمُؤْمِنِيِّ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيِ وَالْمُؤْمِنِ

مُرْيَمُ वाখ্যাকার (র.) خَبَرَهَا বলে তা প্রকাশ করেছেন। আবার مُرْيَمُ वाখ্যাকার (র.) وَمُوْلَهُ إِذِ انْ تَبَذُتُ থেকে بَدْلُ الْاَشْتَمَالِ অথবা بَدْلُ الْكُلِّ অথবা بَدْلُ الْكُلِّ

শব্দিট اِنْتَبَذَتْ কেননা مَفْعُولْ بِهِ কিংবা ظُرْف কিংবা وَنْتَبَذَتْ সিলে صِفَتْ ଓ مَوْصُوف الله : قَوْلُهُ مَكَانًا شَرْقِيًّا اللهُ अर्थ وَانْتَبَذَتْ. اَتَتْ مَكَانًا अर्थार मृतर्वर्षी इख्या, একদিক হख्या।

ضُوْلَهُ بَعْدَ لَبْسِهَا فِيَابًا : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর, হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে ঘরে মহিলারা নগ্ন মাথায় থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতারা আসে না। আর মারইয়াম সেখানে নগ্ন ছিলেন। কাজেই ফেরেশতা আসলেন কিভাবেঃ

উত্তর : دَخَلَ بَعْدُ لُبُسِهَا অর্থাৎ কাপড় পরিধানের পরে ফেরেশতা এসেছেন।

। উकून वाছाই कतात छना وَاحِدْ مُوَنَّثُ . مُضَارِع الله : قَوْلُـهُ لِـتُـفْلِـيْ

: अर्था९ श्यत् किततान्न (आ.) । فَوْلُـهُ رُوْحَنْا

عَوْلُهُ لَمْ اَکُ بَغِیًّا বলেননি, অথচ ক্ষেত্রটির চাহিদা এটাই ছিল। এর কারণ এই যে, মহিলাদের মধ্যে ব্যভিচারের দোষটি বেশির ভাগ ঘটে থাকে। এ কারণে عَاقِرٌ ७ حَائِثُ وَ حَائِثُ वाভিচারের দোষটি বেশির ভাগ ঘটে থাকে। এ কারণে عَاقِرٌ ७ حَائِثُ अविलङ्ग वाद्यादात अर्थादा পথা হওয়ার কারণে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

َ عَلَّتٌ مَالُ كَذٰلِكُ वो कोরণ -এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ এমনভাবেই হবে। عِلَّتٌ कार्त्र । আবাহ কার্ত্ত عَلَيَّ هَيِّنُ কার্ত্ত এটা আমার জন্য সহজ্ঞসাধ্য। এটা মূলত একটা প্রশ্লের উত্তর।

थम : এখানে عُلْرِ تَعْلَيْلِيَّةُ عَطْف عَطْف - جُمْلَةٌ تَعْلَيْلِيَّةً -এর উপর। আর এটা সঙ্গত নয়।

উखत : এখানে عَطْف अने कर्ज को لِنَجْعَلَهُ أَيَةً لِلنَّاسِ अठर्जि جُمْلَةٌ تَعَلِيْلِيَّةٌ ٥ مَعْطُونْ عَلَيْ عَطْف अने अने अठर्जि إِنَجْعَلَهُ أَيَةً لِلنَّاسِ अठर्जि بَمْلَةٌ تَعَلِيْلِيَّةً ٥ مَعْطُونْ عَلَيْهِ النَّ

এই উহ্য রয়েছে। وَانْ كُنْتَ تَقِيَّا ,এর জওয়াবের শর্ত فَتَنْتَهِيْ উহ্য রয়েছে। وَانْ كُنْتَ تَقِيَّا ,এর জওয়াবের শর্ত فَتَنْتَهِيْ ( উহ্য রয়েছে । قَوْلُـهُ فِتَنْزَقَّ جَ

প্রশ্ন: لَمْ يَعْسَسُن -এর দ্বারা মিলন না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বুঝায়। অতএব, এটা হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে শামিল করে। কাজেই لَمْ اَكُ بَغْيًّا বলার প্রয়োজন ছিল না।

উত্তর. ওরফে বৈধ মিলনকে مَسَ দারা প্রকাশ করা হয়। আর অবৈধ মিলনকে ওরফে مَسَ বলা হয় না; সুতরাং হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে নফী করার জন্য لَمْ اَكُ بَغِيْكًا বৃদ্ধি করেছেন।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী রুকুতে হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে বৃদ্ধকালে আল্লাহ তা'আলা একটি সুসন্তান দান করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত জাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ ছিলেন এবং তার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত ও রহমত স্বরূপ

তিনি লাভ করেন পুত্র ইয়াহইয়া (আ.)। আর তার চেয়ে বিষয়কর হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। কেননা তাঁকে আল্লাহ তা'আলা পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার বিষয়কর কুদরতের একটি জীবস্ত নিদর্শন।

আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর কোনো সৃষ্টিই মাবৃদ বা উপাস্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইহুদি ও নাসারা উভয় পথহারা জাতির সংশোধনের জন্যে। কেননা ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করতো আর খ্রিন্টানরা তাকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে দাবি করতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যাতে করে এই সত্য সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং তার বিশেষ রহমত। হযরত ঈসা (আ.) জন্মের সঙ্গে কথা বলেছেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর বন্দেগীর কথা ঘোষণা করেছেন তাঁ আল্লাহর বানা।

এরপর তিনি তাঁর নিজের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের নবুয়তের কথা, বরকতের কথা এবং ইবাদতের কথা তথা নামাজ, জাকাত, প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নিজের বিন্দ্র স্বভাবের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে করে শ্রবণকারী মাত্রই একথা শ্রবণ করে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। যারা বাপ ব্যতীত জন্মহণের কারণে আল্লাহ তা'আলার পূত্র আখ্যায়িত করে তারা অসত্য বলে থাকে। জন্মগ্রহণ করা এবং উপাস্য হওয়া একত্র হতে পারে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উপাস্য হওয়ার দলিল নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটি হলো সম্মান এবং মর্যাদার প্রমাণ। হযরত ঈসা (আ.) স্তন্যপানের সময় বলেছিলেন—

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার দোষ-ক্রটি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।" আর এটি একথার প্রমাণ যে হযরত ঈসা (আ.) খোদাও নন, তাঁর পুত্রও নন। কেননা যিনি খোদা হবেন তার কোনো প্রকার নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় না।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ১৭৯-৮০]

তাই এ সত্য উপলব্ধির জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আর এ কিতাবে মরিয়মের কথা বর্ণনা করুনঃ এই কিতাব হলো পবিত্র কুরআন।

হযরত মারইয়াম (আ.) গোসল করার জন্যে সকলের নিকট থেকে দূরে তথা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। আর কোনো কোনো তত্ত্ত্তানী বলেছেন, তিনি ইবাদতের জন্যে একান্তে চলে যান। যেহেতু ঐ স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে ছিল তাই খ্রিস্টানরা পূর্ব দিককে তাদের কেবলা নির্ধারণ করেছে।

হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস (রা.) এর তরজমা করেছেন, "লোক চক্ষুর অন্তরালে" কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তিনি দেয়ালের অন্তরালে বসেছিলেন। তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, তিনি পাহাড়ের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। তাফসীরকার ইকরামা (র.) বলেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.) মসজিদে অবস্থান করতেন। কিন্তু তিনি তার ঋতুকালে খালার গৃহে চলে যেতেন। ঐ সময় শেষ হলে পুনরায় মসজিদে আগমন করতেন। একদিন যখন তিনি গোসলের উদ্দেশ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) একজন পুরুষের বেশে তার সম্মুখে উপস্থিত হন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে — ﴿

الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَنَّا الْمُعَا الْمَعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمَعَا الْمُعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمَعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمُعَا الْمَعَا الْمُعَا الْمُعَا

অর্থাৎ এরপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা [জিবরাঈল (আ.)]-কে প্রেরণ করি, সে তাঁর সমুখে মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়। তাঁও তাঁর উচ্চ ইন্দ্রিক রয়েছে। এতে তাঁর উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত রয়েছে।

غُوْلُـهُ سَـوِيًّا : একজন সুদর্শন যুবকরূপে অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবকরূপে হাজির হন। হযরত মরিয়ম (আ.) যখন দেখলেন যে, একজন অজানা পুরুষ হঠাৎ তার দিকে আসছে তখন তিনি বললেন–

إِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

অর্থাৎ যদি তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকে, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করি।

অর্থাৎ যদি তুমি মোন্তাকী পরহেজগার হও, তবে তোমার পরহেজগারী প্রমাণ স্বরূপ তুমি এখান থেকে সরে যাও। আর যদি তুমি পরহেজগার না হও তবুও আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে মানুষ মনে করেই আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হ্যরত জিবরাঈল (আ.) সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে এজন্য হাজির হয়েছেন যেন তাকে দেখে হ্যরত মারইয়াম (আ.) ভীত সন্তুস্ত না হন। কেননা যদি হ্যরত জিবরাঈল (আ.) আপন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন তবে হয়তো হ্যরত মারইয়াম (আ.) বেহুশ হয়ে পড়তেন। অথবা এর দ্বারা হ্যরত মারইয়াম (আ.)-কে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল।

—[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন: ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৮০]

হযরত জিবরাঈল (আ.) লক্ষ্য করলেন, যে হযরত মারইয়াম (আ.) ভীত হয়েই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তিনি বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَ إِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رُبِّكِ ـ لِاَهْبَ لَكِ غُلْمًا زُكِيًّا

অর্থাৎ ফেরেশতা বললেন, আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। তখন হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন قَالَتُ اَنِّى يَكُوْنُ لِىْ غُلْمُ وَلَمْ يَمُسَسُنِى بَشُرَ وَلَمْ اللهُ بَغِيًّا স্পর্থাৎ কিভাবে আমার পুত্র হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নূরানী চেহারা দেখে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, আগন্তুক একজন ফেরেশতা । কিন্তু তিনি বিশ্বিত ছিলেন এ বিষয়ে যে বর্তমান অবস্থায় তার সন্তান কিভাবে হবে? আর আমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হয় তাদের কথা ভিন্ন; কিন্তু আমি তো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হয় তাদের কথা ভিন্ন; কিন্তু আমি তো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নই। বর্তমান অবস্থায় কিভাবে আমার সন্তান হবে?

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর প্রদন্ত সুসংবাদে বিশ্বয় প্রকাশ করেছেন। এর কারণ এই, সাধারণত যে পন্থায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন হযরত মারইয়াম (আ.) সেই পন্থা বা পর্যায়ে পৌছেননি। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলা ইবাদতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। এছাড়া তার কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হয়। তিনি প্রচলিত পন্থায়ও মানুষকে সৃষ্টি করেন। আর অজানা, অপ্রচলিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পন্থায়ও তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা সর্ব্ স্প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর বিশ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, কিভাবে আমার সন্তান হবে, আমাকে যে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি" তথা আমার যে বিয়ে-শাদী হয়নি। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– غَـالُ كَذٰلِكُ অর্থাৎ এভাবেই হবে।

অর্থাৎ বিয়ে হয়নি, কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এতদসত্ত্বেও এভাবেই হবে। আল্লাহ তা'আলার মর্জি হলে সবই সম্ভব।

### মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা:

- সাধারণত পিতামাতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সন্তান দান করেন। এটাই সাধারণ পন্থা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা
  করলে তার ব্যতিক্রমও করতে পারেন। যেমন
- ২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পিতামাতা কেউ ছিল না। অর্থাৎ নরনারী ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন।

৩. এমনিভাবে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন মাতা ব্যতীত।

৪. আর হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা– ১৬, পৃ. ২৪]

মৃত্যুকামনার বিধান : হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মৃতু কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওজর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি হযরত মারইয়াম (আ.) ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মোকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বলা হয়েছে তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে হযরত মারইয়াম (আ.) কোনো মানত করেননি। এটা কি মিখ্যা বলার শিক্ষা নয়ঃ উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয়: পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মুজেযা। মুজেযার যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং এতে আলৌকিকতা গুণটি আরো বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরো বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। —[বয়ানুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনোরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বুঝা যায় যে, রিজিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াকুলের পরিপন্থি নয়। —[রহুল মা'আনী]

মহিলা নবী হতে পারে কি? আলেম ও মুফাসসিরগণের এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, হয়রত মারইয়াম (আ.) নবী ছিলেন কিনা! আর মহিলারা নবী হতে পারে কিনা! কোনো কোনো আলেম এ আয়াত দ্বারা মহিলা নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে মহিলাদের নিকট ওহী আসতে পারে। তবে তা مُرَّى رِسَالَةٌ নয়। কারণ এটা পুরুষের সাথে খাস। হয়রত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত হয়রত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল তা ছিল مُرَّى رَسَالَةٌ : [সুসংবাদমূলক ওহী] ومُرَّى بَشَارَتُ নয়।

وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرُ كِنَايَةً عَنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْجِمَاعِ . : वानागाछ

### অনুবাদ : . ۲٦ ২৬. সূত্র

- ২৬. সুতরাং আপুনি আহার করুন পাকা ও তাজা খেজুর থেকে এবং পান করুন প্রবাহিত নহরের পানি থেকে এবং চক্ষু ঠাণ্ডা করন পুত্র সন্তান দারা ইর্লুই শব্দটি لِتَغَرَّ عَيْنُكِ অর্থাৎ تَمْيِيبُرْ হতে স্থানান্তরিত فَاعِلْ عِبِ তথা আপনি ভার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করুন। অন্য বাচ্চার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। মানুষের মধ্যে কাউকে যদি আপনি দেখেন কোনো মানুষকে আপনার সম্ভানের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে। এখানে 🗓 -এর মধ্যে কে অতিরিক্ত مُا এর মধ্যে ইদগাম وُنُوْن شَرْطِيَّةٌ ेंपें विर अरेश عَيْن كَلِمَةٌ वित्र भरिश تَرُينٌ । कत्रा रुख़रह غَيْن كُلْمَةُ কে ফের্লে দেওয়া হয়েছে। আর كُلْمَةٌ -এর হরকতকে 🗐 ্র-এর উপর দেওয়া হয়েছে এবং ু انه ضمير -কে দু সাকিন একত্র হওয়ায় যের দেওয়া হয়েছে। তথন আপনি বলুন! আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। অর্থাৎ তার ব্যাপারে এবং অন্য কোনো ব্যাপারে মানুষের সাথে কথা না বলার মানত করেছি। এ ব্যাপারে দলিল হলো يَكُنُ أَكُلُّمُ عِلَيْ الْكُلُّمُ بِي كُلُّمُ عِلَيْ الْكُلُّمُ الْكُلُّمُ الْكُلُّمُ الْكُلُّمُ الله الله الم মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না। অর্থাৎ এরপর।
- ২৭. <u>অতঃপর তিনি সন্তান কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের</u>

  <u>নিকট উপস্থিত হলেন।</u> বাক্যটি ঠার্ড হয়েছে।

  তারা তাকে দেখল <u>তারা বলল, হে মারইয়াম! তুমি</u>

  <u>তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ</u> মহা বিশ্বয়কর! তুমি

  পিতৃহীন সন্তান নিয়ে আগমন করেছ।
- ২৮. <u>হে হারুন ভগ্নি!</u> তিনি একজন সং ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ হে সতিত্বে হারুন তুল্য নারী। <u>তোমার পিতা</u> <u>অসং ব্যক্তি ছিল না</u> ব্যভিচারী। <u>তোমার মাও ছিল না</u> ব্যভিচারিণী তাহলে এই সন্তান তুমি কোথায় পেলে।
- ২৯. <u>অতঃপর হযরত মারইয়াম (আ.) ইঙ্গিত করলেন</u>
  তাদের কথার জবাবে <u>সন্তানের প্রতি</u> তারা যেন তার
  সাথে কথা বলে <u>তারা বলল যে, কোলের শিশুর সাথে</u>
  <u>আমরা কিভাবে কথা বলবং</u>

رَفَرِيْ عَيْنًا عِبِالْولَدِ تَمْيِنْنُ مُحَوَّلُ مِنَ السَّرِيِّ وَالْمَرِيْ مِنَ السَّرِيِّ وَقَرِّيْ عَيْنًا عِبِالْولَدِ تَمْيِنْنُ مُحَوَّلُ مِنَ الْفَاعِلِ اَيْ لِتَقَرَّ عَيْنُكِ بِهِ اَيْ تَسْكُنُ فَلَا تَطْمَعُ اللَّي غَيْرِهِ فَإِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ فَلَا تَطْمَعُ اللَّي غَيْرِهِ فَإِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ فَلَا تَطْمَعُ اللَّي غَيْرِهِ فَإِمَّا الْمَوْيُدَةِ تَرَبِنَ نَوْلِ الْمَوْيُدَةِ تَرَبِنَ مَن الْمَوْيُدَةِ تَرَبِنَ مَن الْمَعَلِي وَعَيْنُهُ وَالْقِيبَ مَرَكَ يَاءُ الضَّمِيبِ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّمِيبِ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّيبِ مِنَ الْبَشَرِ احَدًا لا لاللَّهُ عَنْ وَلَدِكِ فَقُولِيْ النِّي نَذَرُتُ لَا لا لَيْكَا عَن وَلَدِكِ فَقُولِيْ النِّي نَذَرُتُ لا مُلَاكِم مَن الْبَسَلُكِ عَن وَلَدِكِ فَقُولِيْ النِّي نَذَرُتُ لِللَّهُ عَن وَلَدِكِ فَقُولِيْ النَّي نَذَرُتُ لا لا لَيْكَالِم الْكَلَامِ فَيْ الْمَاكِي عَن وَلَدِكِ فَقُولِيْ الْنَي بَعْدَ ذَلِكَ لِيلُولِ فَلَنْ الْكِلْمِ الْبَيْمِ وَعَيْرِهِ مَعَ الْاَنَاسِيْ يِدَلِينُ لِ فَلَنْ الْكِلْمَ الْبَوْمُ الْنُسِينُا عِلَى الْكَلَامِ فَلَنْ الْكِلْمَ الْبَوْمُ الْنُسِينُا عِلَى الْمَاكِ الْمَاكِلِ عَن وَلَدِكِ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَاكِلُولُ عَنْ وَلَدِكِ فَقُولِي الْمَاكِ عَنِ الْمَعَلِيلِ فَيْ الْمَاكِلُولُ عَنْ الْمَالِي عَنْ الْمَاكِيلِ فَلَى الْمُلْكِ وَلَيْ الْمُلْكِلُومِ الْمُسَاكِلِ عَن الْمُلْكِ وَلَيْلِ الْمُلْكِلُومُ الْمُسْلِكُ عَلَى الْمُلْكَامِ الْمُلْكِدُولُ الْمُلْكِدُ وَالْمُلْكِ وَلَالِكَ عَلَى الْمُلْكِولِ الْمُلْكِدُولُ الْمُلْكِلُومُ الْمُسْلِكُ الْمُلْكِ وَلِي الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلِمِ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِ وَلَالْمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِ وَلَا لَا الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلِمِ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُومُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكُومُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِلُمُ الْمُلْكِ

فَاتَتُ بِه قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ طَالُّ فَرَاوُهُ قَالُوا يُمَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيُّا . عَظِيْمًا حَيْثُ اتَيْتِ بِولَدٍ مِنْ غَيْرِ آبِ .

يَّا أُخْتَ هُرُوْنَ هُوَ رَجُلُّ صَالِحُ اَى يَا شَبِيْهَ تَهُ فِى الْعِفَّةِ مَا كَانَ اَبُوْكِ الْمَرَءَ شَبِيْهَ تَهُ وَى الْعِفَّةِ مَا كَانَ اَبُوْكِ الْمَرَءَ سُوءٍ أَىْ زَانِينًا وَمَا كَانَتُ أُمَّكِ بَغِيثًا عَ زَانِيةً فَمِنَ اَيْنَ لَكِ هٰذَا الْوَلَدُ.

. فَأَشَارَتُ لَهُمْ اللَّهِ مَ اِنْ كُلَّمُوهُ قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ أَىْ وُجِدَ فِي الْمَهُدِ

- ৩০. তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন। ইঞ্জিল কিতাব আর আমাকে নবী করেছেন।
- ৩১. আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। অর্থাৎ মানুষের জন্য অতি উপকারী। এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য যা লিখা হয়েছে তার সংবাদমূলক বাক্য। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে।
- ৩২. আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। مَنْصُوب अकात कांतरन بَرًّا خَعَلَنِيْ अंकि ने হয়েছে। আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধৃত ও হতভাগ্য অহংকারী ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণকারী।
- ৩৩. আর শান্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমার প্রতি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় আমি উত্থিত হবো। এ তিন অবস্থায় পূর্বে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা হবে।
  - رَنْع طاق تَوْلُ الْحَقّ पामि वननाम प्रणुकथा সাথে হলে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অর্থাৎ قَوْلَ ابْن এর সাথে হয় তবে উহা مريكم ক্রিয়ার মাফ'উল হবে। অর্থ- এটি সঠিক কথা। যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে کِنْتُرُوْنَ ফে'লটি عريَـُدٌ হতে গঠিত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ পোষণ করে। আর তারা হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তারা বলে নিশ্চয় হ্যরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ছেলে। মূলত তারা মিথ্যা বলে।
- ৩৫. <u>সন্তান গ্রহণ</u> করা আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। এর থেকে তিনি মুক্ত যখন তিনি কিছু স্থির করেন অর্থাৎ সংঘটিত করতে ইচ্ছা করেন, رَفْع لَا فَبَكُوْنُ السَّاعِينَ عَلَيْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ যুক্ত হলে তা 🚄 উহ্য মুবতাদার খবর হবে। আর عَمْنُ युक रान الله عَدْ (अदा الله عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ - عُنْ فَيَكُونُ - এর মধ্যে একটি হলো পিতাবিহীন হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি।

- . قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مَا أَتْنِنَى الْكِتْبَ أَيْ أَلْإِنْجِيْلَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا .
- . وَجَعَلَنِنَى مُهٰرِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ مِاكُ نَفَّاعًا لِلنَّاسِ إِخْبَارُ بِمَا كُتِبَ لَهُ وَاوْصْنِى بِالصَّلُوةِ وَالزُّكُوةِ امْرَنِيْ بِهِمَا مَا دُمْتُ حَبًّا س
- . وَبَرُّا بِوَالِدَتِىٰ مَنْصُوْبُ بِجَعَلَنِى مُقَدَّرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا مُستَعَاظِمًا شَقِيًّا . عَاصِيًا لِرَيِّمٍ.
- ٣٣. وَالسَّلْمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيٌّ يَوْمَ وَلِدُتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ البُعْتَثُ حَبًّا . يُعَالُ فِيهِ مَا تَقَدُّمُ فِي السَّيِّدِ يَحْيِي قَالَ تَعَالَي .
- . ७४ ७८ जाला रामन, वह-ह मातरहाम जनस क्रेंगा! قَالَ تَعَالَى ذَٰلِكَ عِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ ۽ قَوْلُ الْحَقِّ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدِّرِ أَىْ قُولُ ابْن مُرْيَمَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقْدِيْرِ قُلْتُ وَالْمَعْ نَهِ النَّقَوْلُ النَّحَدُّ النَّذِي فِسَيِّهِ يَمْتَرُونَ . مِنَ الْمِرْيَةِ أَيْ يَكُسُكُنُونَ وَهُمُ النَّصَارٰى قَالَوْا إِنَّ عِيسْسَى إِبْنُ اللَّهِ كُذُّبُوا .
- مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ لا سُبْحْنَهُ ط تَنْزِيْهًا لَهُ عَنْ ذَٰلِكَ إِذَا قَصَلَى أَمْرًا أَيّ اَرَادَ اَنْ يَتُحْدِثَهَ فَإِنَّكَ ا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ مَ بِالرُّفْعِ بِتَقْدِيْرِ هُوَ وَبِالنَّصَبِ بِتَقْدِيْرِ أَنْ وَمِنْ ذٰلِكَ خَلْقُ عِيسْسَى مِنْ غَيْرِ أَبِ ـ

سَمَ اللَّهُ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَ سَهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَ سَهِ اللَّهَ مَا اللَّهَ وَاللَّهُ مَا عَبُدُوهُ وَ اللَّهَ مَا عَبُدُوهُ وَ اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا عَبُدُوهُ وَاللَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَبُدُوهُ وَاللَّهُ مَا عَبُدُوهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ فَاعْمُ مُوالَّا مُعَلِّمُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُعُلِّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ بِنتَفْدِيْرِ أُذْكُرْ وَبِكَسْرِهَا بِتَقْدِيْرِ قُلُ بِدَلِيْل مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰلهَ رَبِّيُّ وَرَبُّكُمْ هَٰذَا الْمَذْكُورُ صِرَاطُ طَرِيْقُ مُسْتَقِيْمُ . مُؤدِ إلى الْجَنَّةِ .

٣٧. فَاخْتَلَفَ الْاحْزَابُ مِنْ بَينْنِهِمْ ج أَيْ اَلنَّصَارِي فِي عِيْسٰي اَهُوَ اِبْنُ اللَّهِ اَوْ اِلْهُ مَعَهُ اَو ْ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ فَوَيْلٌ شِدَّةً عَذَابِ لِللَّذِيثَ كَفَرُوا بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ مِنْ مُّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمٍ . أَيْ خُضُورِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَأَهْوَالِهِ .

بِمَعْنَىٰ مَا أَسْمَعَهُمْ وَمَا أَبْضَرَهُمْ يَوْمَ يَثَاتُوْنَنَا نِى ٱلْأُخِرَةِ لَكِنِ النَّطَالِمُوْنَ مِنَّ اِقَامَةِ النَّطَاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ . الْيَوْمَ أَى فِي الدُّنْيَا فِي ضَلْلِ مُّبِيْنٍ - أَيْ بَيِّن بِهِ صَمُّوا عَنْ سِمَاعٍ الْحَقِّ وعَمَوا عَنْ أَبْصَارِهِ أَيْ إَعْجَبْ مِنْهُمَّ يَا مُخَاطَبًا فِي سَمْعِهِم وَآبُصَارِهِم فِي الْآخِرة بَعْدَ أَنْ كَأَنُواْ فِي الدُّنْيَا صُمًّا عُمْيًا.

٣٩. وَأَنْذِرْهُمْ خَوِّنْ يَا مُحَمَّدُ كُفَّارَ مَكَةَ يَنْوَمُ الْحُسْرَةِ هُوَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ يَتَحَسَّرُ فِيْهِ الْمُسِنْئُ عَلَىٰ تَرْكِ الْاحْسَانِ فِي الدُّنْيَا إِذْ قُصَٰى الْآمُرُ ط لَهُمْ فِيْدِ بِالْعَذَابِ وَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ وَهَمْ لَا يُؤْمِنُونَ . بِهِ .

#### অনুবাদ :

প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। 🗓 এটা যবর যুক্ত হলে তার পূর্বে একটি اَذَكُرُ উহ্য মানতে হবে। আর 👸 টি যেরযুক্ত হলে পূর্বে عُلُ উহ্য মানতে مَا فَلْتُ لَهُمْ रात (शास्त्राकुणित प्रान्त عَلَى فَلْتُ لَهُمْ रात । रात्राकुणित प्रान्त অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি- আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাদেরকে তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি। আর তা হলো তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপাসনা কর। তিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আর এটাই যা উল্লেখ করা হলো সরল পথ যা জান্নাত পর্যন্ত পৌছে দিবে।

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল অর্থাৎ খ্রিস্টানদের একদল হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলল যে, তিনি আল্লাহ তা আলার পুত্র। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেক খোদা। আর তৃতীয় দল বলল, তিনি তিন খোদার তৃতীয় জন। [নাউযুবিল্লাহ] সূতরাং দুর্ভোগ কঠিন শান্তি কাফেরদের জন্য মহাদিবস আগমনকালে। অর্থাৎ কিয়ামত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতিসমূহের আগমন।

তথা تَعَجُّبْ তিন্তু ধ দুকুৰ তুল তেও তারা কত স্পষ্ট তনবে ও দেখবে শব্দ দুট تَعَجُّب বিশ্বয়সূচক অর্থ- তারা কতই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হবে <u>তারা যেদিন আমার কাছে আসবে</u> পরকালে। <u>কিন্তু</u> জালিমরা এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্য 🛍 ব্যবহার করা হয়েছে। <u>আজ</u> পৃথিবীতে <u>স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।</u> প্রকাশ্য। বস্তুত সত্য শ্রবণ থেকে ও সত্য প্রত্যক্ষকরণ থেকে তারা অন্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। পৃথিবীতে তাদের বধির ও অন্ধ থাকা সত্ত্বেও পরকালে তাদের প্রতি শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ে বিষ্ময় বোধ কর।

> ৩৯. আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন হে মুহাম্মদ 🚟 ! মঞ্চার কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন পরিতাপের <u>দিবস সম্বন্ধে</u> আর তা হলো কিয়ামতের দিন। পাপীরা সেদিন পৃথিবীতে সৎকাজ না করার কারণে আফসোস করবে। <u>যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।</u> তাদের আজাবের বিষয়ে এখন তারা পৃথিবীতে গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না।

٠٤. إِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا الْمَدُنُ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنْ عَلَيْهَا مِنْ الْعُقَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِاهْلَاكِهِمْ وَالْيُنَا الْعُورُةِ عُوْنَ وَفِيْهِ لِلْجَزَاءِ - يُرْجَعُونَ - فِيْهِ لِلْجَزَاءِ -

80. নিশ্চয় পৃথিবী ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত <u>মালিকানা আমারই থাকবে।</u> বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল কিছু ধ্বংসের। <u>এবং তারা আমারই নিকট</u> প্রত্যানীত হবে। পরকালে প্রতিদানের জন্য।

### তাহকীক ও তারকীব

এটা বড় ও আন্তর্যকর অর্থে عَبِيْل فَرِيُ অর্থে مَفْعُولُ अর্থ نَعِيْل فَرِيُ তিরি করা, বানানো, দ্রুত করা। কেউ কেউ বলেন, এটা বড় ও আন্তর্যকর অর্থে। مَانُ كَانَ এর মধ্যে كَانَ শব্দি كَانَ হর তাহলে مَبْتًا হর তাহলে صَبِيًّا . تَامَّدُ হয় তাহলে صَبِيًّا काর খবর হবে।

- عَبْدِيَّتْ रिला छेनितिछेल مُشَارُ الَيْهِ - هَالِكَ - وَالِكَ - فَوْلُهُ ذَالِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ विकातािक প্ৰভৃতি গণে গণাি বিত সন্তা হযরত ঈসা (আ.), ذَلِكَ হলো مُبْتَدَأُ जात عِيْسَى माउन्क माउन् وَلِكَ निकांठ উভরটি विल अवत ا ابْنُ مَرْيَمُ تَوْلُ الْحَقِّ आवत عَبْسَى कात مَبْتَدَأُ जिंकांठ উভরটি विल अवत ا مَبْتَدَأُ قَوْلُ الْحَقِّ अवीं عَبُرُ कात عَوْلُ الْحَقِّ अवत करें الْعَقِّ निकांठ अविल अवत विल करें के कि वित करें के कि विल करें के कि विल करें के कि विल करें के कि विल करें कि विल कि

শন্দিট يَمْتَرُوْنَ । এখানে مَهْد অর্থ দোলনাও হতে পারে এবং মায়ের কোলও উদ্দেশ্য হতে পারে । يَمْوَلُهُ فِي الْمَهُدِ শন্দিট وَمَا الْمَهُدِ الْمَهُدِ अर्थ সন্দেহ اللَّذِي فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ । অর্থাৎ وَرْيَةٌ एटा উহ্য মুবতাদার খবর । অর্থাৎ

عِيسْسَى ابْنُ مُرْيَمَ الَّذِي فِيهِ يَمْتُرُونَ أَيْ يَتَرُدُونَ وَيَتَحَبَّرُونَ .

مَكَانُ اِتِّخَاذِ الْوَلَدِ مِنْ صِفَيِهِ بَلْ هُوَ مَحَالُ عَنْ ذُلِكَ अर्थाए اِسْمَ अवार كَانَ اِتِّخَاذِ الْوَلَدِ مِنْ صِفَيِهِ بَلْ هُوَ مَحَالُ عَنْ ذُلِكَ अर्थाए اِسْمَ अवार्षि وَمَنْ अर्थाए اِتِّخَاذُ الْوَلَدِ مِنْ وَلَدٍ अर्थाए مِنْ अवार्षि विजितक, जाकीत्मत कना वावकण स्तर्राह ।

كُلُمَ وَاللهِ عَبُن كُلِمَ اللهِ اللهِ عَبُن كُلِمَ اللهِ اللهِ

সারকথা : تَرَايُسِن - এর মধ্যে মোট ছয়টি আমল হয়েছে। ১. ১ -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ২. আলিফকে বিলোপ করা হয়েছে। ৩. হামযা এর হরকত اِنْ شَرْطِيَّةً -কে দেওয়া হয়েছে। ৪. হামযা বিলুগু হয়েছে। ৫. أَنْ شَرْطِيَّةً -এর কারণে نُونُ إِعْرَابِيْ -কে যের দেওয়া হয়েছে।

ى هه- نُونٌ हिन اَنْسِیْنَ वित्र : طَوْلُـهُ اَنْسِیْنَ अठा रुग्नरा اِنْسِیْ -এর বহুবচন। पथवा : هَـوْلُـهُ اَنَاسِیْ षाता পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ي - ه অপর ي -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

ظُالِمُوْنَ अ्मतिकामत क्कीर्তि ও কদার্যতা বর্ণনার উদ্দেশ্যে لُكِنَّهُمُ अकामा السَّطَالِمُوْنَ উল্লেখ করেছেন।

कारामा : قُولُهُ أَيُّ بَعْدَ ذٰلِكُ व ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রস্না. আয়াতের মধ্যে تَنَاقَصُ তথা পরস্পর বিরোধ ঘটেছে। কেননা উপরে বলা হয়েছে مَنَاقَصُ তথা না বলার মানত হয়ে গেছে। এর পরে হয়রত মারইয়াম (আ.)-এর উজি- فَلَنُ اَكَيْمَ الْبَوْمَ النَّسِيَّا –এর উজি- فَلَنُ اَكَيْمَ الْبَوْمَ الْبُسِيَّا

উন্তর : এখানে এর পরে কারো সাথে কথা বলব না উদ্দেশ্য। کَانَ -এর ব্যাখ্যা رُجِدَ দারা করে ইন্দিত করেছেন যে, এখানে کَیْفَ نُکَلِّمُ مَنْ فِی হয়েছে। অর্থাৎ مَنْصُوبُ হসেবে حَالْ শব্দটি صَبِیًّا। আবার অভিরিক্তও হতে পারে الْمَهَدْ حَالَ صَبَادٍ الْمَهَدْ حَالَ صَبَادٍ

এর দারা جَعَلَنِیُ এর দারা جَعَلَنِیُ -এর তাফসীর করে একথা বুঝিয়েছেন যে, অতীতকালীন সীগাহ দারা এখানে ভবিষ্যুৎকাল উদ্দেশ্য।

### প্রাসঙ্গিক আন্দোচনা

হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এই বলে সান্ত্রনা দিলেন যে, এখন আর তোমার দুশ্ভির কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরত ও রহমতে টাটকা খেজুরের ব্যবস্থা করেছেন। খেজুরের ডালটি তোমার দিকে টেনে আনলেই তাজা টাটকা পাকা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। তুমি ঐ খেজুর খাও, আর তোমার উপত্যকার তলদেশে যে ঝরণা আল্লাহ তা'আলার রহমতে প্রবাহিত হচ্ছে তার পানি পান কর। আর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান স্বরূপ যে পুত্র লাভ করছো তাকে দেখে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত কর। ভবিষ্যতে কি হবে বা কে কি বলবে? এই বিষয়ে চিন্তা করো না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যিনি শুক্ক মাটিতে তোমার জন্যে ঝরনা প্রবাহিত করেছেন, মৃত শুক্ক খেজুর বৃক্ষের ডালে যিনি তোমার জন্যে তাজা পাকা খেজুর দিয়েছেন, তিনি তোমাকে পিতা ব্যতীত পুত্রও দিতে পারেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন كُلِي وَاشْرَيي ; এর কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে। বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওঁয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবন্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে। –িরহুল মা'আনী]

হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বললেন, যদি কোনো মানুষ নবজাত শিশু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে, তখন তুমি কোনো কথার জবাব দিয়ো না; বরং ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে য়ে, আমি আজ আল্লাহ তা'আলার নামে রোজা মানত করেছি, কোনো ব্যাপারেই আজকে আমি কথা বলবো না।

তাফসীরকার সৃদ্দী (র.) বলেছেন, আমাদের রোজায় যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়, তেমনি বনী ইসরাঈলের জন্যে পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকার বিধান ছিল। আমাদের শরিয়তে কিন্তু এমন রোজা নিষিদ্ধ আর এমন রোজার মানত করাও বৈধ নয়। বনী ইসরাঈলরা যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতো, তেমনি সূর্যান্ত পর্যন্ত কোনো কথাও বলতো না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এ আদেশ দিয়েছেন যে, কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। আর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক সময়ে তিনি নিজেই কথা বলবেন। বর্ণিত আছে যে,হযরত মারইয়াম (আ.) ঐ সময় ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের সঙ্গে নয়।

ত্রি এরপর হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-কে কোলে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট উপস্থিত হলেন। পথে নবজাত শিশু হযরত ঈসা (আ.) বলেন, আম্মা আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং মসীহ। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই ছিলেন অত্যন্ত নেককার। আর এ কারণেই কুমারী মারইয়াম (আ.)-এর কোলে নবজাত শিশু দেখে তারা এত ব্যথিত এবং মর্মাহত হলেন যে, সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.) যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন এ সম্পর্কে ইবনে আসাকের (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মারইয়াম (আ.) সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন। –িরহুল মা'আনী]

শব্দের আসল অর্থ- কর্তন করা ও চিলে ফেলা। যে কাজ কিংবা বন্ধ প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فَرِى বলা হয়। আবৃ হাইয়্যান বলেন, প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فَرَى বলা হয়। ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বন্ধুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

হথরত মূসা (আ.)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ.) মারইয়াম (আ.)-এরে যুগের শত শত বছর পূর্বে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখানে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভার্ন্ন বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে তদ্ধ হতে পারে না। হযরত মূগীরা ইবনে ত'বা (রা.)-কে যখন রাস্লুল্লাহ নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভাগিনী বলা হয়েছে। অথচ হযরত হারূন (আ.) তার অনেক শতান্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মূগীরা (রা.) এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাস্লুল্লাহ ব্রু এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্য পয়গাম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারের সাধারণ অভ্যাস। –িমুসলিম, তিরমিয়ী ও নাসায়ী।

এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে - ১. হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে। যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اَخَا تَعَيْمُ এবং আদ্ধবের লোককে اَخَا عَرَبُ বলে অভিহিত করে। ২. এখানে হারূন বলে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর হারূন নবীকে বুঝানো হয়নি; বরং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ভ্রাতার নাম ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারূন ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

কুরজানের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী আল্লাহ ও সং কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের, সন্তান-সন্ততি, মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশি গুনাহ হয়। কারণ এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুজুর্গদের সন্তানদের উচিত, সংকাজ ও আল্লাহভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

عَبْدُ اللّٰهِ : এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন হযরত মারইয়াম (আ.)-কে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ.) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলে। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং

वামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে একথা বলেন— الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা আলার বানা। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ.) এই ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি আলৌকিক উপায়ে জনুগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি আল্লাহ নই, আল্লাহ তা আলার বানা। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

ভাজানার পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোনো পয়গাম্বর চল্লিল বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোনো পয়গাম্বর চল্লিল বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবছ এমন, যেমন মহানবী কালেছেন, আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন হয়বত আদম (আ.)-এর জন্মই হয়নি। তার খামির তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, তখনি নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী কালে অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্বয়তাকে 'নবী বানিয়েছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী বানানোর কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালাত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোনো গুনাহের দখল থাকতে পারে না।

ভারা ব্যক্ত করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা আলা আমাকে নামাজ ও জাকাতের অসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাকিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাজ ও রোজা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী পর্যন্ত পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাস্লের শরিয়তে ফরজ রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরিয়তে এগুলার আকার আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তেও নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) তো কোনো সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে জাকাতের আদেশ দেওয়ার কি অর্থ? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর জাকাত ফরজ এটা ছিল তাঁর শরিয়তের আইন। হযরত ঈসা (আ.)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন। আর তা এতাবে যে, কোনো সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্র হলে তাঁকেও জাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপদ্ধি নয়। —(রহুল মা'আনী)

ত্রত তিন্দু নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বুঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর থেকে অবতর্নের সময় পর্যন্ত অব্যাহতিকাল।

এথানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অন্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন আলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ। আমি আলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অন্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন আলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ। হব্য তার ভার কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ। ক্রিটানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও ব্রহ্মতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিটানরা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদিরা তার অবমাননায় এতিটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাকে ইউসুক মিন্ত্রীর জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করে। [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ তা আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো কেরাতে । এর ব্যাকরণিক রূপে হলো এরপ اَتُوُّلُ مَوْلُ الْحَقِّ কোনো কোনো কেরাতে । এর ব্যাকরণিক রূপে হলো এরপ وَمُوُّلُ الْحَقِّ কোনো কোনো কেরাতে লামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, হয়রত ঈসা (আ.) স্বয়ং وَمُولُ الْحَقِّ সত্য উক্তি যেমন তাকে كُلِمَةُ

আল্লাহ তা'আলার উক্তি] উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তার জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার উক্তির মাধ্যমে হয়েছে। –[কুরতুবী]

কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ক্ষমানদার ও সৎ কর্মপরায়ণ হলে জানাত লাভ করত। কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জানাতীদের হবে। হযরত মু'আজ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবৃ ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম কলেন, যেসব মুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জানাতীদের আর কোনো পরিতাপ হবে না। হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রাসূল্লাহ বলেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, এই পরিতাপ কিসের কারণে হবেং তিনি বললেন, সৎ কর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরো বেশি সৎকর্ম কেন করলো না, যাতে জানাতের আরও উচ্চস্তরে স্থান অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুক্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ: বর্ণিত আছে যে, শিশু হযরত ঈসা (আ.) মায়ের ইঙ্গিত পেয়ে দৃষ্ক পান ছেড়ে দিলেন এবং লোকদের দিকে ফিরে স্বতঃস্কুর্তভাবে বলে উঠলেন, আমার মাতার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, আমি আল্লাহ তা আলার বান্দা [আমি আল্লাহর পুত্র নই।] এখানে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-ই করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ফলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভিত্তিহীন ও বাতিল মতবাদের বাতুলতা সুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ—

প্রথম বৈশিষ্ট্য : عَبْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা, আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের বিশ্বয়কর নিদর্শন স্বরূপ আমি পিতা ব্যতীত অলৌকিকভাবে সৃষ্টি হয়েছি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো তার সম্মানিত মাতার উপর যখন অপবাদের কথা চিন্তা করা হচ্ছিল তা দূরীভূত করা। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা, অতএব কেউ যেন আমাকে অন্য কিছু মনে না করে। এভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে খ্রিন্টানরা যে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলে আপবাদ দেয় দ্বর্থহীন ভাষায় তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব সম্পর্ক থেকে অনেক উর্ধে, তিনি সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র। খ্রিন্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদের পর তিনি ইহুদিদের বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন—
করেছেন—
করেছেন—
কর্পাণ আলার নবী নন, দ্বর্থহীন ভাষায় এ কথারও প্রতিবাদ করেছেন হযরত ঈসা (আ.)। মনে রাখতে হবে যখন তিনি এসব কথা বলছিলেন তখন তিনি কোলের কচি শিশু, যার পক্ষে কোনো কথা বলাতো সম্ভবই নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

এরপর তিনি তার সম্মানিত মাতা সম্পর্কে লোকেরা যে অপবাদ দিয়েছিল তার প্রতিবাদ করে বলেছেন – رَجْعَلْنَى مُبْرِكًا اَيْنُ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বরকতময় করেছেন। আমার মাতা তোমাদের আরোপিত অপবাধ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি সতী, সাধ্বী, তিনি পুণ্যের প্রতীক।

षिতীয় বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তা'আলা আমাকে কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল দান করেছেন, যা আমার নবুয়তের প্রমাণ।

ভৃতীয় বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তা আলা আমাকে নবী বানিয়েছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই আল্লাহ তা আলা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, তিনি আমাকে নবী বানাবেন এবং আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করবেন। আর যেহেতু এই সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত, তাই এর নির্দিষ্ট সময়ে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : وَجَعَلَنِيْ مُبِارِكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ : অর্থাৎ আমি যেখানেই থাকি বা যেখানেই গমন করি, বরকত আমার সঙ্গে থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার্কে বরকতময় বানিয়েছেন। আর তা এ কথার প্রমাণ যে, আমি আল্লাহ তা'আলার একজন মুবারক বান্দা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : وَالزَّكُوةَ مَا دُمْتُ حَبَّا अर्थाৎ আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– الَّذِيْنَ আমাকে নামাজ এবং জাকাতের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– الَّذِيْنَ অর্থাৎ যারা সর্বদা নামাজ আদায় করে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ সর্বক্ষণ নামাজই আদায় করবে; বরং যথা সময়ে নামাজ কায়েম করবে। এ নির্দেশই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

ত্র অর্থাৎ যতক্ষণ আমি পৃথিবীতে জীবিত থাকি। এর কারণ এই যে, পৃথিবী থেকে আসমানে উত্তোলনের পর শরিয়তের বিধান পালন করা জরুরি থাকে না। কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি যথানিয়মে শরিয়তের বিধান পালন করবেন। এর তাৎপর্য হলো এই, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের আদেশ দিয়েছেন। আর নামাজ এবং জাকাত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। ইবাদত এবং বন্দেগী প্রমাণ হলো বান্দা হওয়ার। আর বান্দা হওয়ার এবং মা'বুদ বা উপাস্য হওয়া কখনো একত্র হতে পারে না। অতএব খ্রিস্টানরা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুক্র বা অন্য কিছু বলে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবান্তব, অযৌক্তিক এবং অলীক কল্পনা মাত্র।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : وَبَرُّ بِوَالِدَرِيْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার মাতার খেদমতগুজার বানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর সেবাযত্ন করা এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব আমার প্রতি অর্জিত হয়েছে। একথাটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে আমি পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার মাতা সতী সাধ্বী এবং পূর্ণ পবিত্র, তার সম্মান এবং তাজীম করা আমার কর্তব্য। যদি হয়রত ঈসা (আ.)-এর কোনো পিতা থাকতেন। তবে খেদমত এবং তাজীমের ব্যাপারে শুধু মাতার উল্লেখ থাকতো না; বরং পিতার কথাও উল্লেখ করা হতো। যেমন হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনায় ইরশাদ হয়েছে ত্র্মিট্র দুর্ণাট্র ক্রিট্রাট্র ক্রিট্রাট্র স্বাহাইয়া (আ.) তাঁর পিতামাতা উভয়ের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

সন্তম বৈশিষ্ট্য: ﴿ اَلَّهُ اَلْمُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ ا

অষ্টম বৈশিষ্ট্য: বন্ধুত এটি হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর অষ্টম বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি স্তরের জন্যে রহমত, শান্তি ও নিরাপন্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর এ কথাটিও তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার অতি পছন্দনীয় বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ তা'আলার রহমতেই তিনি লাভ করেছেন এসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি। অতএব, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং রাসূলও। খ্রিস্টানরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তাও অসত্য।

- 85. উল্লেখ করুন মঞ্চার কাফেরদের নিকট এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা অর্থাৎ তাঁর কাহিনী বর্ণনা করুন! তিনি ছিলেন সত্য নিষ্ঠ নবী। অতিশয় সত্যাশ্রয়ী। আর بَدْل পৌ خَبَرُهُ আটা وَذْ قَالَ لِأَيْثِهِ থেকে بَدْل হয়েছে। অর্থাৎ সে সময়ের কাহিনী বর্ণনা করুন।

- 88. <u>হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না।</u> মূর্তি পূজার মাধ্যমে তার অনুসরণ করে। <u>শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য।</u> অতিশয় বিরুদ্ধাচরণকারী নাফরমান।
- ৪৫. তে আমার পিতা! আমি তো আশৃঙ্কা করি যে, দয়য়য়য়য় শান্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। যদি আপনি তওবা না করেন, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধ। সাহায়্যকারী ও দোজখের সঙ্গী।
  - শয়তানের বন্ধু। সাহায্যকারা ও দোজখের সঙ্গা।

    ৪৬. পিতা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেবদেবী

    হতে বিমুখা যার ফলে তুমি তাদের দুর্নাম করছ।

    যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তার সমালোচনা হতে। তবে

    আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবা পাথর

    মেরে অথবা কটুবাক্য ব্যবহার করে। কাজেই তুমি

    আমার থেকে সতর্ক হও। তুমি চিরদিনের জন্য

    আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। অর্থাৎ সুদীর্ঘ কাল।

- ٤١. وَاذْكُرْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ إِبْرُهِيْمَ طَائَ
   خَبَرَهُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيْقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدْقِ نَبِيثًا ـ وَيُبْدَلُ مِنْ خَبَرِهِ ـ
   الصِّدْقِ نَبِيثًا ـ وَيُبْدَلُ مِنْ خَبَرِهِ ـ
- 23. إذْ قَالَ لِآبِينْهِ أَزُرَ يَابَتِ التَّاءُ عِوضُ عَنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَعْبُدُ مَا لاَ وَكَانَ يَعْبُدُ مَا لاَ يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا لاَ يَعْبُدُ مِنْ نَفْعِ اَوْ ضَيْرٍ .
- . يَابَتِ إِنِّى قَدْ جَا أَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمُ لِمَا الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكُ فَا تَبِعْنِى اَهْدِكَ صِرَاطًا طَرِيْقًا سُويًا . مُسْتَقِيْمًا .
- 22. يَابَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ م بِطَاعَتِكَ اِيَّاهُ فِيْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانُ لِللَّرْحُمُنِ عَصِيَّا كَثِيْرَ الْعُصْيَانِ كَثِيْرَ الْعِصْيَانِ -
- هَ كَابُتِ إِنِّى آخَافُ أَنْ يُمسَّلُكُ عَذَابٌ مِّنَ السَّيطَانِ الرَّحْمٰنِ إِنْ لَمْ تَتُبْ فَتَكُونَ لِلشَّيطَانِ وَلِينًا . نَاصِرًا وَقَرِيْناً فِي النَّارِ .
- ٤٦. قَالُ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنْ الْهَتِیْ يَّابِرْهِیْمُ عَ فَتَعِیْبُهُا لَئِنْ لُمْ تَنْتَهِ عَنِ التَّعَرُضِ لَمَ تَنْتَهِ عَنِ التَّعَرُضِ لَهَا لَاَرْجُمَنَكَ بِالنِّحِجَارَةِ اَوْ بِالْكَلَامِ الْقَبِیْحِ فَاحْذَرْنِی وَاهْ جُرْنِی مَلِیًّا ۔ دَهْرًا طُویْلًا ۔

قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ ج مِنِّى أَى لاَ اُصِيْبُكَ بِمَكْرُوهِ وَسَأْسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى ط إِنَّهُ كَانَ بِئ حَفِي آئ بَارًا فَي حَفِي آئ بَارًا فَي جَبُ دُعَالِئ وَ قَدْ وَفْي بِوعْدِه فِي الشَّعَرَاء وَاغْفِر بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّعَرَاء وَاغْفِر لِاَبِئ وَهٰذَا قَبْلَ أَنْ يَّتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولً لِللّهِ كَمَا ذُكِرَ فِي بَرَاءةٍ .

٤٨. وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَادْعُوْا اَعْبُدُ رَبِّى : عَسَى اَنْ لَا اَكُوْنَ بِدُعَا ء رَبِّى بِعِبَادَتِهِ شَقِيًّا ـ لَا اَكُوْنَ بِدُعَا ء رَبِّى بِعِبَادَتِهِ شَقِيًّا ـ كَمَا شَقَيْتُمْ بِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ ـ

. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا بِانُ ذَهَبَ إلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَهَبْنَا لَهُ إِبْنَيْنِ يَانَسُ بِهِمَا السُّحْقَ وَهَبْنَا لَهُ إِبْنَيْنِ يَانَسُ بِهِمَا السُّحْقَ وَيَعْقُوبَ مَ وَكُلاً مِّنْهُمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا .

. وَوَهَبْنَا لَهُمْ الثَّلَاثَةُ مِنْ رُحْمَتِنَا الْهُمْ الثَّلَاثَةُ مِنْ رُحْمَتِنَا الْمَالَ وَالْوَلَدَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيثًا . رَفِينُعًا وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِي جَمِيْعِ اَهْلِ الْآدْيَانِ .

8 9. হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আপনার প্রতি সালাম। আমার পক্ষ হতে অর্থাৎ আপনার নিকট কোনো অনিষ্ট পৌঁছবে না। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। কুল করি তানি আমার প্রতি অর্থিন দয়াময়, স্নেহপরায়ণ। ফলে তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করবেন। সূরা শুণ্আরায় উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তা হলোন وَاغْفِرْ لِاَبِيْ [আপনি আমার পিতাকে ক্ষমা করুন। এ আবেদন ছিল সে আল্লাহ তা আলার শক্র এটা প্রতীয়মান হওয়ার পূর্বে। যেমনটি সূরা বারাআতে উল্লিখিত হয়েছে।

৪৮. <u>আমি তোমাদেরকে হতে ও তোমরা আল্লাহ তা আলা</u>
ব্যতীত যাদের <u>আহ্বান কর।</u> উপাসনা কর <u>তাদের হতে</u>
পূথক হচ্ছি। <u>আমি আহ্বান করি।</u> ইবাদত করি <u>আমার</u>
প্রতিপালককে। <u>আশা করি আমার প্রতিপালককে</u>
আহ্বান করে তাঁর ইবাদত করে ব্যর্থ হরো না।
যেমনিভাবে তোমরা মূর্তি পূজা করে ব্যর্থ হয়েছো।

৪৯. অতঃপর তিনি যখন তাদের হতে এবং তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের ইবাদত করত সে সকল হতে পৃথক হয়ে গোলেন। এভাবে যে, তিনি পবিত্র ভূমিতে চলে গেলেন। তখন আমি তাকে দান করলাম। দুজন পুত্র সন্তান। যাদের মাধ্যমে তিনি শক্তি সামর্থ্য ও সৌহার্দ্য অনুভব করবেন। ইসহাক ও ইয়াকৃব এবং প্রত্যেককে নবী বানালাম।

৫০. <u>আর দান করলাম তাদেরকে</u> তাদের তিনজনকে <u>আমার অনুগ্রহ</u> দ্বারা সম্পদ ও সন্তান <u>এবং তাদের নাম</u> <u>যশ সমুচ্চ করলাম।</u> উঁচু করলাম আর তা হলো উত্তম প্রশংসা ও গুণকীর্তন সকল ধর্মাবলম্বীগণের মাঝে।

### তাহকীক ও তারকীব

এর আতফ হলো وَاذْكُر ْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ এর আতফ হলো وَاذْكُر ْ فِي الْكِتَابِ ابْرَاهِيْمَ وَالْكُولُ وَ এর উপর হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। وَانَّذِرُهُمُ يُومُ الْخَسْرَةِ الْخَسْرَةِ وَالْكُورُمُ الْخَسْرَةِ الْخَسْرَةِ

فَوْلَهُ خَبُرُهُ : এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, إِبْرَاهِيْم -এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে। কেননা খবর দেওয়া হয় অবস্থা সম্পর্কে, ব্যক্তি সম্পর্কে নয়। عُمُوْم خُصُوصُ : শব্দটি ইসমে মুবালাগার সীগাহ। অর্থ অতিশয় সত্যবাদী নবী। আর সিদ্দীকের মাঝে عُمُوْم خُصُوصُ قَا -এর সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ সকল নবীই সিদ্দীক ছিলেন। কিন্তু সকল সিদ্দীক নবী হওয়া জরুরি নয়। এভাবে ওলী এবং সিদ্দীক এর মাঝেও عُمُومْ خُصُوصٌ مُطْلَقَ বিজ্ঞা করুরি নয়। এভাবে ওলী এবং সিদ্দীক এর মাঝেও عُمُومْ خُصُوصٌ مُطْلَقَ বিজ্ঞাকর ওলী হয়ে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক ওলী সিদ্দীক হওয়া জরুরি নয়। ومَدَيَّقَتُ الله সিদ্দীক হওয়া জরুরি নয়। ومَدَيَّقَتُ الله সিদ্দীক হওয়া জরুরি নয়।

بَدْلُ الْاشْتِمَال वरित خَبَرُهُ وَاللهِ : قَنُولُهُ إِذْ قَالَ لاَبِيْهِ

حُمْلَةٌ अंगे - مُبْدَلُ مِنْهُ فَ بَدْل مِنْهُ فَ بَدْل مِنْهُ فَ بَدْل مِنْهُ فَ بَدْل مِنْهُ فَ عَلَى مِلْدَا فَعَلَا ثَبَيْقًا ثَبَيْقًا ثَبِيقًا ثَبِيقًا ثَبِيقًا ثَبِيقًا ثَبِيقًا ثَبِيقًا مَعْمَ وَهُمُ عَمْمًا وَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْمًا وَهُمُ عَمْمًا وَهُمُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

्यें : এটা মুবতাদা, আর فَاعِلُ শব্দটি فَاعِلُ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে خَبَرُ হয়েছে। জিজ্ঞাসাটি আশ্চর্যসূচক। خَبَرُ শব্দটি خَبَرُ শব্দটি الْغِبُ -এর পরে উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণে নাকেরা হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। আবার رَاغِبُ এবং أَرُغَبُرُ مُعَدَّرٌ مُعَدَّرٌ مُعَدَّرٌ مُعَدَّرٌ مُعَدَّرٌ مُعَدَّرٌ مُعَدَّرٌ مُعَالِّمٌ هَا- اَرَاغِبُ الْمَعَلَّمُ هَا- اَرَاغِبُ الْمَعَلَّمُ هَا- اَرَاغِبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

বলে ক্ষ্যান্ত করা উচিত ছিল। দোজখে প্রবেশ করার পরে কেউ কারো সহায়তাকারী হবে না।

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই মনে হচ্ছে যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব আজাব বা শান্তি লাভের কারণ হবে। অর্থাৎ আজাব স্পর্শের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব হবে। অথচ বান্তবতা এই যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব হবে। অথচ বান্তবতা এই যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব কারণে আজাবের সমুখীন হবে। মুফাসসির (র.) قَرْنَا فِي النَّارِ বলে এর উত্তর দিয়েছেন। বড় দয়ালু, অতি করুণাময়।

-এর সীগাহ। অর্থ বড় দয়ালু, অতি করুণাময়।

-এর প্রথম মাফউল। খাস করার উদ্দেশ্যে ফেলের পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاذَكُو فَى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ঈসা
(আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ তা'আলার
প্রতি কত সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন আর কিভাবে তিনি তার পিতাকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন, আর কিভাবে
শিরক ও মূর্তিপূজার বাতুলতা প্রকাশ করেছেন। তাওহীদের দাওয়াতের সময় কিভাবে পিতার প্রতি সম্মান বজায় রেখেছেন এবং

কিভাবে তিনি আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের পিতাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এমনকি স্বদেশ থেকে হিজরত করেছেন আর আল্লাহ তা আলা তাঁর মরতবা বুলন্দ করেছেন, তাঁকে নেককার সন্তান-সন্ততি দান করেছেন, এসব কিছুর বিবরণই শুরু হয়েছে আলোচ্য আয়াত থেকে।

আল্লামা সৃযুতী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ১৭৫ বছর জীবিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আ.)-এর দুহাজার বছর পর এবং হযরত নূহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন।

এতদ্ব্যতীত এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত মারইয়াম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনায় সেসব বিদ্রান্ত লোকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে যারা কোনো জীবিত, জ্ঞানবান ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মনে করতো, আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘটনায় সেই মূর্শরিকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা হয়েছে যারা প্রাণহীন মূর্তির পূজা করতো এবং সেই মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করতো। কিয়ামতের দিন তারা সর্বাধিক আক্ষেপ করবে।
—[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০০]

ইমাম রাথী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরায় মূলত তিনটি বিষয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ১. তাওহীদ ২. নবুয়ত এবং ৩. হাশর। যারা তাওহীদকে অস্বীকার করে তারা দৃ'ভাবে বিভক্ত। একদল যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো জীবিত বুদ্ধিমান মানুষকে মাবুদ বা উপাস্য মনে করে যেমন খ্রিস্টানরা। আর দ্বিতীয় দল হলো যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রাণহীন কোনো কিছুকে উপাস্য মনে করে। যেমন– যারা মূর্তিপূজা করে।

হ্যরত ঈসা (আ.) এবং হ্যরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের প্রথম দলের উল্লেখ রয়েছে। আর হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের দ্বিতীয় দলের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

এখানে উল্লিখিত ঘটনাটি আলোচ্য সূরার তৃতীয় ঘটনা। ইতিপূর্বে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত শুরু করা হয়েছে এভাবে وَاذْكُرٌ فَيِ الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْم

অর্থাৎ হে রাসূল। যেভাবে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। –িতাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পু. ২২২

হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম : আলেমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম কি ছিল-

- - কোনো কোনো মুফাসসির এ মতানৈক্য নিরসন করার চেষ্টা করেছেন এবং তারা মন্তব্য করেছেন যে, ক. উভয়টি একই ব্যক্তির নাম। তার মূল নাম হলো তারেক, আর গুণগত নাম হলো আযর। কেউ এভাবে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছেন যে, ইবরানী ভাষায় আযর অর্থ হলো দেবতাপ্রেমিক।
  - আর তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরি ও মূর্তিপূজা উভয়ই করতো, এ কারণে আযর নামে তার উপাধি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খ. কারো মতে আযর অর্থ عَنَىُ তথা নির্বোধ বা স্বল্পবৃদ্ধি সম্পন্ন। আর তারেকের মধ্যে যেহেতু এ বিষয়টি বিদ্যমান ছিল, এ কারণেই সে এ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আর পবিত্র কুরআনে এই নামই বর্ণিত হয়েছে।
- ২. অন্য একদল আলেমের বিশ্লেষণ এই যে, তারেক যে দেবতার পূজা-অর্চনা করতো তার নাম ছিল আযর। হযরত মূজাহিদ (র.) বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, آبِنْهُ اَتَتَّخِذُ اَكْنَامًا اَهُمَّ اَتَّخِذُ اَصْنَامًا الْهَهَ الْهَا اَوْرَ الْهُا اَوْرَ الْهُا اَوْرَ الْهُا اَوْرَ الْهُا الْهَا الْهُمَّةُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ৩. এক প্রসিদ্ধ উক্তি মতে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক। আর চাচার নাম ছিল আযর। আর আযরই যেহেতু তাঁকে সম্ভানের ন্যায় লালন-পালন করেছিল, এ কারণে কুরআনে আযরকে পিতা বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে নবী করীম 🚃 ইরশাদ করেছেন الْعُمَّ صِنْنَو اَبْنِهِ অর্থাৎ চাচা বাপের মতোই।

আপুল ওহহাব নাজ্জার এর বর্ণনা মতে উপরিউক্ত উক্তিসমূহের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর উক্তি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ মিসরের প্রাচীন দেবতাসমূহের মধ্যে একটির নাম ছিল آزُورِتُسُ [আযরীস] এর অর্থ হলো ক্ষমতার ঈশ্বর ও সাহায্যকারী। আর মূর্তিপূজক জাতির মধ্যে শুরু থেকে এ প্রচলন চলে আসছিল যে, প্রাচীন দেবতাদের নামে নতুন দেবতাদের নাম রাখতো। এ কারণে মিশরের প্রাচীন দেবতাদের নামানুসারে এ দেবতার নাম রাখা হয়েছিল আযর। অন্যথতায় হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক।

আমাদের মতে এ সকল উক্তি ও মন্তব্য অহৈতৃক ও অসার। কেননা কুরআন যেহেতৃ স্পষ্টভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম আযর বলে ঘোষণা করেছে। সূতরাং আলেমগণের জন্য বাইবেল ও প্রাচীন পুস্তকাদির বর্ণনা ও যুক্তি দ্বারা প্রভাবান্থিত হয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাকে রূপক আখ্যা দেওয়া কিংবা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে কুরআনের আয়াতে ব্যাকরণগত দৃষ্টিকোণে শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজনীয়তা বা শুরুত্ব রাখে না।

মোদ্দাকথা এই যে, কালদী ভাষায় আদার (اَدَارٌ) বিশেষ উপাসককে বলা হয়। আর আরবি ভাষায় এটা আযর নামে পরিবর্তিত হয়েছে। তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরিকারী এবং বিশিষ্ট মূর্তিপূজক ছিল, এ কারণে সে আযর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অর্থাৎ এটা তার নাম নয়; বরং উপাধি। আর নামের স্থলে উপাধি প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কুরআন মাজীদে সেটাই উল্লিখিত হয়েছে। –[কাসাসূল কুরআন খ. ১, পৃ. ১৫১]

(আ.)-এর কাহিনী তনান। কারণ তারা দাবি করে থাকে যে, তারা তার বংশীয় সন্তান। যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের মূর্তি তারার কাহিনী তনান। কারণ তারা দাবি করে থাকে যে, তারা তার বংশীয় সন্তান। যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের মূর্তি তাঙ্গার কাহিনী এবং মূর্তিপূজার প্রতি অসন্তুষ্টির কথা শ্রবণ করে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদায় বিশ্বাসী হয়। তিনি নিজ কথা ও কর্মে বড়ই সত্যবাদী ও বিশিষ্ট নবী ছিলেন। তার যে কাহিনী আমি বর্ণনা করতে চাচ্ছি তা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন তিনি তাঁর পিছার নিকট বলেছিল আব্বাজান! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা করেন কেন? যারা কিছুই তনে না, কিছুই দেখে না এবং আপনার কোনো কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে না। আব্বাজান! আমার নিকট এমন ইলম ও জ্ঞান পৌছেছে যা আপনার নিকট নেই। আপনি আমার কথা মেনে চলুন। আমি আপনাকে সোজা রাস্তা বলে দিব। আপনি শয়তানের আনুগত্য করবেন না। অর্থাৎ তাকে এবং তার উপাসনাকে আপনি নিজেও অপছন্দ করেন। অথচ মূর্তিপূজার মধ্যে নিশ্চিতভাবে শয়তান পূজা অনিবার্য হয়। কেননা শয়তানই এসব কাজ করিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে শয়তান আল্লাহ তা'আলার বড় নাফরমান। সে কিভাবে আনুগত্যের যোগ্য হতে পারে? আব্বাজান! আমার খুবই আশঙ্কা হছে যে, আপনার উপর না জানি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আজাব এসে পড়ে। তখন আপনি নিজেও শয়তানের সাথে আজাবে লিপ্ত হবেন।

পিতা আযর পুত্র ইবরাহীম (আ.)-এর এসব কথা শুনে বলল, ব্যাপার কিঃ তুমি কি আমার দেবতাদের থেকে দূরে সরে গেছঃ তুমি যদি তাদের সমালোচনা করা এবং অপমান করা, আর আমাকে তাদের উপাসনা করতে বারণ করা থেকে বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিব।

হযরত ইবরাহীম (আা.) পিতার আদব ও সম্মান পূর্ণভাবে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও মহব্বতের সাথে পিতাকে তাওহীদের উপদেশ শোনালেন। কিছু যতোই নম্র ও কোমলভাবে বর্ণনা করা হোক না কেনঃ মুশরিকদের জন্য তা গ্রহণ করা কঠিন বিষয়। স্তরাং মুশরিক পিতা পুত্রের এ বিন্ম্র আকৃতির প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত কঠিনভাবে বলল, তুমি যদি আমার উপাস্যদের সমালোচনা থেকে বিরত না হও তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলব। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনাকে সালাম। আপনাকে আর কোনো কিছু বলতে চাই না। কারণ তা অনর্থ হবে। অতএব আমি আমার প্রতিতালকের নিকট আপনার মাগফেরাতে জন্য দোয়া করব। তিনি যেন আপনাকে হেদায়েত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আর আপনি যেহেতু আমার কথা মানতে প্রস্তুত নন, কাজেই আপনার নিকট আমার অবস্থান করা উচিত নয়। অতএব আমি আপনার এবং আপনার দেবতাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি শান্তভাবে আমার প্রত্নুর উপাসনা করব। মোটকথা এ কথার পরে তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাম দেশে হিজরত করলেন। আমি তাকে পুত্র ইসহাক ও পৌত্র ইয়াকুব দান করলাম। ইসমাঈল (আ.) যেহেতু আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যে এখানে তার নাম উল্লেখ নেই। আর একটি কারণ এই যে, সামান্য পরে ভিনুভাবে বিশেষ বৈশিষ্টসহ তাঁর আলোচনা আসছে। এ কারণে এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

শব্দী কুরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস করে মুখে ঠিক তদ্দুপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠাবসা এই বিশ্বাসের প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছ। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাস্লই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাস্লের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীত যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাস্ল হওয়া জরুরি নয়। বরং নবী নয় এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাস্লের অনুসরণ করে সিদকের স্তর অর্জন করতে পারেন তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়াম (আ.)-কে স্বয়ং কুরআনে পাক 'সিদ্দীকা' (
তিনি কুর্মাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোনো নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দের নসিহত করার পস্থা ও আদব : ﴿ আরবি অভিধানের দিক দিয়ে এ শন্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কৃষ্ণর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয় এর উদ্যোক্তারপেও দেখেন। এই কৃষ্ণর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহন্ত্বও ভালোবাসা। এ দৃটি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

শৃক্টি পিতার দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ য়ারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোনো বাক্যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি, য়া পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত। অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গায়রস্লভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, য়াতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহপ্রদন্ত নবুয়তের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে সতর্ক করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হবরত খলীলুল্লাহ (আ.) ﴿ ) ﴿ ) বলে মিষ্টভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় ৻ (ত্র বংসা) শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিছু আয়র তার নাম ধরে ﴿ ) ﴿ বলে সম্বোধন করল। অতঃপর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে য়াওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হয়রত খলীলুল্লাহ ক্রেব করাব দেন, তা শুনা ও শ্বরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন—

न्यां विविध अर्थत कना रूट शात । यथा سَكُرُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

- ১. বয়কটের সালাম। অর্থাৎ কারো সাথে সম্পর্ক ছিল্ল করার ভদ্রজনোচিত পস্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কুরআন পাক আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَامِلُونَ অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ৢ, তখন তারা তাদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই য়ে, বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।
- ২. এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়েছে। এতে আইনগত জটিলতা এই যে, কোনো কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুলাহ কলেন বলেন বলেন এই ইছদিদের প্রথমে সালাম করো না। কিছু এর বিপরীতে কোনো কোনো হাদীসে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফেরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারো কারো কথা ও কার্য দ্বারা এর অবৈধতা বুঝা যায়। ইমাম কুরতুবী (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নাখায়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোনো কাফের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারম্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

তা আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। একবার রাসূলে কারীম তার চাচা আবৃ তালেবকে বলেছিলেন قَوْلُتُ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ لَا سَاسَةَ فَوْلُكُ رَبِّي ضَاءِ তালেবকে বলেছিলেন وَاللّٰهِ لَا سَاسَةُ فَوْلُكُ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ مَا لَمْ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ مَا لَمْ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهِ مَا لَمْ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ مَا لَمْ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا لَمْ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ مَا لَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

উপরিউক্ত জটিলতা নিরসনকারী জবাব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার সাথে এ ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তেগফার করব, এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন– مَا كَانَ سَتَغَفَّغُرُواً مَا كَانَ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরো শ্লেষ্ট করে বলা হয়েছে যে–

وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِآبِيْهِ إِلَّا مِنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُرٌ ۖ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُرٌ ۖ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ مَوْعِدَةٍ وَعَلَى مِنْ اللّهِ مِنْ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

এ থেকে জানা যায় যে, এই ইন্তেগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহ তা আলার শত্রু প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইন্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

আদিব ও মহবেতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে তা হয়রত ঋলীলুল্লাহ (আ.) পিতার আদিব ও মহবেতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে সত্য প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেননি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, "আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।"

বাক্যে হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হবো না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মবক্ষার দোয়া বুঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায় ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও ইয়াকৃব' [পৌত্র] শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ.) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চেয়ে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গান্বর ও সংকর্মপরায়ণ মহাপুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

#### বালাগাত:

اَلْكِنَايَةُ اللَّطِيْفَةُ "لِسَانُ صِدْقٍ" كِنَايَةٌ عَنِ اللَّذِكْرِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيْلِ بِاللِّسَانِ لِآنَّ الثَّنَاءَ يَكُونُ بِاللِّسَانِ كَمَا يُكَنِّى عَنِ الْعَطَاءِ بِالْبَدِ .

- ٥١. وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مُوْسِلِي رَانَّهُ كَانَ مُخْلَصًا بِكُسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا مِنْ أَخْلُصَ فِيْ عِبَادَتِهِ أَخْلَصَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنُسِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا .
- ٥٢. وَنَدَيْنَاهُ بِقَوْلِ يَا مُوْسَى إِنِّيَّ أَنَا اللَّهُ مِنْ جَانِبِ التُطُوْدِ اِسْمَ جَبَلِ الْآيِسْمِ اَيْ الَّذِي يَلِي يَمِيْنَ مُوسٰى حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ مَدْيَنَ وَقَرَّبُنٰهُ نَجِيًّا . مُنَاجِيًا بِأَنّ اَسْمَعَهُ تَعَالَى كَلَامَهُ .
- هْرُوْنَ بَدُلُّ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ نَبِيًّا ـ حَالًا هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْهِبَةِ إِجَابَةً لِسُوَالِهِ أَنْ يُرْسِلَ أَخَاهُ مَعَهُ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْهُ ـ
- ٥٤. وَأَذْكُرْ فِي الْكِتْبِ السَّمِعِيْلَ رَانَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ لَمْ يَعِدْ شَيْئًا إِلَّا وَفَى بِهِ وَانْتَظَرَ مَنْ وَعَدَهُ ثَلْثَةَ أَيَّامِ أَوْ حَوْلًا حَتُّى رَجَعَ اِلَيْهِ فِيْ مَكَانِهِ وَكَانَ رَسُولًا اللي جُرْهُمَ نَبِيًّا.
- ٥٥. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ أَيْ قَوْمَهُ بِالصَّلَوةِ وَالنَّزِكُوةِ م وَكَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضيًّا . أَصْلُهُ مَرْضُوَّ قُلِّبَتِ ٱلْوَاوَ انِ يَاتَكِينِ والضَّمَّةُ كُسُرةً .

- ৫১. স্বরণ করুন, এই কিতাবে হযরত মুসা (আ.)-এর কথা। তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত। گُولُمَّا শন্দিট 🕍 বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। 🕹 🕹 🖰 [(यत्र तर) वना रूप क्में क्में क्में वर्ष करें वर्ष वर्ष वर्ष ইবাদত বন্দেগীতে একনিষ্ঠ ইয়েছে। আর তথা مَنْ اخْلُصَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنَسِ হয় যাকে আল্লাহ তা'আলা পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। এবং তিনি ছিলেন রাসুল নবী।
- ৫২. <u>আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম</u> "হে মূসা নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ" এ উক্তি দারা। তূর পর্বতের <u>দক্ষিণ দিক</u> হতে طُوْر একটি পাহাড়ের নাম। অর্থাৎ যে পাহাড়টি হ্যরত মূসা (আ.)-এর মাদায়েন থেকে আগমনকালে তার ডান দিকে অবস্থিত ছিল। <u>আমি অন্তরঙ্গ আলাপে</u> তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। তা এভাবে যে, আল্লাহ তা আলা সরাসরি তাঁকে স্বীয় বাণী শুনিয়েছিলেন।
- ० ८० छापि निक अनुधर ठाँतक निनाम ठाँत खाठा राजनतक . و وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا نِعْمَتِنَا أَخَاهُ नवीक़त्य वंदात عَارُون मकि أَخَاءُ वंदात بَدلٌ वंदात بَدلٌ থেকে هَارُونْ শব্দটি نُبيًّا হয়েছে। আর نَبيًّا শব্দটি হয়েছে। আর 🚓 দারা নবুয়ত দান করে তাঁর সাথে তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.)-কেও নবী বানিয়ে দিয়েছেন। আর হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।
  - ৫৪. <u>শরণ কর! এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা। তিনি</u> ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। তিনি যে অঙ্গীকারই করতেন তা পূর্ণ করে ছাড়তেন। একদা তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে তিন দিন কিংবা একবছর যাবত তার অপেক্ষায় থাকেন। যতক্ষণ না সে লোকটি অপেক্ষাস্থলে এসেছে। <u>এবং তিনি ছিলেন রাসূল</u> জুরহুম গোত্রের প্রতি প্রেরিত নবী।
  - ৫৫. <u>তিনি নির্দেশ দিতেন তাঁর পরিবারবর্গকে</u> স্বীয় সম্প্রদায়কে সালাত ও জাকাতের এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের مَوْضُووًا अठा पृत्न हिल مَرْضِيًّا अठा पृत्न हिल مَرْضِيًّا ضَادٌ ক দুটি - তে রূপান্তরিত করে পূর্বে أَوَاوْ مَرْضَيًّا पाता পরিবর্তন করায় كَسْرَةٌ ٥٠- ضُعَّهُ হয়েছে।

. وَأَذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ : هُوَ جَدُ ابِيْ **০ ৲** ৫৬. স্বরণ করুন এই কিতাবে ইদরীসের কথা তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী। نُوْجِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا لا ـ

. وَرَفَعْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ـ هُو حَيُّ فِي السُّمَاءِ الرَّابِعَةِ أُوالسَّادِسَةِ أَوِ السَّابِعَةِ اَوْ فِي الْجَنَّفَةِ أُدْخَلَهَا بِعَدَ اَنْ أُذِيْقَ الْمَوْتَ وَأُحْيِي وَلَمْ يَخْرَجْ مِنْهَا.

6 V ৫৭. এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যদায়। তিনি চতুর্থ, বা ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে জীবিত রয়েছেন। অথবা তাঁকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর জীবিত করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর তিনি তা থেকে বের হননি।

أُولَيْكُ مُبْتَداً الَّذِيْنَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صِفَةً لَّهُ مِنَ النِّبِيِّنَ بَيَانٌ لَهُمْ وَهُوَ فِي مَعْنَى الصَّفَية وَمَا بِعَدَهُ إِلَى جُمُّكَةٍ الشَّرْطِ صِفَةً لِلنَّبِيِيْنَ فَعَوْلُهُ مِنْ ذَرِّيَّةٍ أَدُمَ لَ أَيْ إِذْرِيْسَ وَمِشَّنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجٍ لَ فِي السَّفِيْنَةِ أَيْ ابْرَاهِيْمَ ابْنَ إِبْنِهِ سَام وَمِنْ ذُرِيَةٍ إِبْرِهِيمَ أَيْ اِسْمَاعِيْلُ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِسْرَاءِيْلَ رَوَهُو يَعْقُوبُ أَيْ مُوسِلَى وَهَارُونَ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيِلَى وَعِيسلى وَمِيُّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا طاي مِسْن جُمْلَتِهِمْ وَخَبَرُ أُولِينُكَ إِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمُنِ خَرُّوا سُجُّدًا وَّبُكِيًّا . جَمْعُ سَهَاجِدٍ وَبَاكِ أَيْ فَكُونُواْ مِثْلُهُمْ وَاصْلُ بَكِيّ بَكُونَى قُلِبّتِ ٱلْوَاو يَاءً وَالضَّمَّةُ كَسْرَةً .

 ৫৮. এঁরাই তাঁরা, নবীগণের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা আলা जनुश्य करतरहन । الله रिला प्रवर्णन الله عَلَيْ الله विकार करतरहन । الله विकार करतरहन । विकार विका এটা بَيَانٌ এর بَيَانٌ যা সিফতের অর্থে হয়েছে । আর اِذَا تُتُلِّي اللَّهُ عِنَ النَّبَيِّيْنَ তার পরবর্তী অংশ তথা مِنَ النَّبَيِّيْنَ শর্তিয়া বাক্য পর্যন্ত نَبِيَّيْنَ -এর সিফ্ত হয়েছে। আদমের বংশ হতে অর্থাৎ হযরত ইদরীস (আ.) আর যাদেরকে আমি নৃহের সাথে আরোহণ করিয়ে ছিলাম নৌকায়। অর্থাৎ হয়রত ইবরাহীম (আ.) যিনি তাঁর পুত্র 'সাম'-এর পুত্র ছিলেন। এবং ইবরাহীমের বংশধর থেকে অর্থাৎ ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকৃব ও ইসরাঈলের বংশধর হতে আর ইসরাঈল হলেন হযরত ইয়াকৃব (আ.) তথা হযরত মূসা, হারূন, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.) ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম তাদের সকলের মধ্য থেকে। আর وَلَنْكَ এর খবর হলো। তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন। এর এবং بَاكِ শব্দটি بُكبًا এর এবং سَاجُد শব্দটি سَجَعَدًا বহুবচন। অর্থাৎ তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাওঁ। 🛴 كَانَ ष्टिल ا بَكُرُي ष्टिल ا بَاءُ हि إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُورُي प्टिल اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ -এর পেশকে যের দারা পরিবর্তন করায় بَكيُّ হয়েছে।

الصَّلُوةَ بِتَرْكِهَا كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِي وَاتُّبَعُوا الشُّهُوتِ مِنَ الْمَعَاصِي فَسُونَ يَلْقُونَ غَيُّا ۔ هُو وَادٍ فِي جَهَنَّم أَيُّ يَقُعُونَ فيه ـ

७ ९ ه. فَخَـلَفَ مِـنْ بَـعْـدِهِـمْ خَـلْـفَ اضَـاعُــوا كَاهُــا كَــوا كَــوا الْحَــا عُــوا كَــوا الْحَــوا করল ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো সালাত পরিত্যাগ করে ও <u>লালসাপরবশ হলো</u> নানা পাপকার্যের শিকার হলো। <u>সুতরাং</u> তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর তা হলো জাহানামের একটি উপত্যকা অর্থাৎ তারা তথায় নিপতিত হবে।

## তাহকীক ও তারকীব

عُطْف أَدْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُرْيَم وَسَي : এর আতফ হলো وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَي -এর উপর। অতএব এটা عُطْف -এর অতর্গত। সূরা মারইয়ামে দশজন নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কিছু না কিছু বিশেষ গুণাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আদ্বিয়ায়ে কেরামের ইজ্জত ও সম্মান জ্ঞাপন করা বাঞ্চনীয়। উক্ত নবীগণ হলেন - ১. হযরীত জাকারিয়া (আ.) ২. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৪. হযরত ঈসা (আ.) ৫. হযরত ইসহাক (আ.) ৬. হযরত ইয়াকৃব (আ.) ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৮. হযরত মৃসা (আ.) ৯. হযরত হারুন (আ.) ও ১০. হযরত ইনীস (আ.)।

పే عُوْلَـهُ مُخْلِـصًّا ) أَى مُوَحِّدًا: অর্থাৎ একত্বাদী অর্থে, যিনি স্বীয় ইবাদতকে শিরক থেকে মুক্ত রেখেছেন। শব্দটি ইসমে ফায়েল বা ইসমে মাফউল যে কোনোটি হতে পারে। মাফউলের ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাছাই করে নিয়েছেন বা মনোনীত করেছেন।

। अर्थ – प्राया : قَوْلُهُ ٱلدَّنَاسُ अर्थ - प्राया ؛ قَوْلُهُ ٱلدَّنَاسُ

خَبَرٌ হলো দ্বিতীয় نَبِينًا আর خَبَرُ আর প্রথম كَانَ আর بَبِينًا হলো দ্বিতীয় وَصَانَ رَسُولًا نَبِينًا وَالله عَامُ وَكَانَ رَسُولًا نَبِينًا وَالله عَامُ وَكَانَ رَسُولًا نَبِينًا وَالله عَامُ وَلا تَبِينًا وَالله عَامُ الله عَامُ وَلا تَبِينًا وَالله عَامُ الله عَامُ الله الله عَامُ وَلا تَبِينًا وَالله الله عَلَى الله الله عَامُ الله الله عَامُ وَلا الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

ي মাদইয়ান ও মিশরের মধ্যবর্তী এক প্রসিদ্ধ পাহাড়। এর অপর নাম জাবালে যুবায়ের। وَمُولَتُهُ ٱلسُّطُور

طُولُهُ أَيْسَانُ : এটা عَارِبُّ -এর সাফউল অথবা ফায়েলের যমীর থেকে عَالَ আর اَوْرَبُنَا हिला عَارِبُنَا وَالْمَ কারণে ইরাবের ক্ষেত্রে তার অনুগামী হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, الْإِيْسَانُ শিশটি يَسِينُ থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। এ সময় এটা -এর সিফত হতে পারে। অর্থাৎ বরকতময় পাহাড়ের দিক থেকে মূসাকে আহ্বান করলেন।

এমার রহমতের কারণে।" تَعْلِيْلِيَّةُ أَى مِنْ اَجَلِ رَحْمَتِنَا হলো مِنْ جَمْتَنَا "আমার রহমতের কারণে।" مَنْعُولُ بِهِ اللهِ अময় "আমার রহমতের কারণে।" مَنْعُولُ بِهِ ١٠٥٠ وَمَبْنَاهُ ( তহ্য থাকার কারণে عَنْهُولُ بِهِ ١٠٥٠ وَمَبْنَاهُ ( তহ্য থাকার কারণে خَالُ তহ্য থাকার কারণে হবে أَعْنِيُ ( نَالَ نَبِيلًا ) হয়েছে। مَنْصُرُبُ হয়য়েমেনের একটি গোত্র, যারা পানি প্রাপ্তির সহজলভ্যতা দেখে মক্কা উপত্যকায় হয়রত হাজেরা (আ.)-এর পাশে আবাসন গ্রহণ করছিল। হয়রত ইসমাঈল (আ.) যুবক হয়ে এ গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। হয়রত ইদ্রীস (আ.)-এর প্রকৃত নাম وَالْمُونُ (তিনি হয়রত নূহ (আ.)-এর উধ্রতন পুরুষ।

ত্রি কোনো কোনো মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে উঁচু মর্যাদাবান হওয়া উদ্দেশ্য । কারো মতে আকাশে উত্থিত হওয়া উদ্দেশ্য ৷ আমাদের মুফাসসির (র.)-এর অভিমত এটিই ৷

غُولُـهُ خُلَفُ : এখানে كَمْ مَثْلُو কাঁটি সাকিনযোগে, অর্থ হলো অযোগ্য। আর যবরযোগে হলে তার অর্থ হবে যোগ্য উজ্রস্রি। তারা পতিত হবে, সাক্ষাৎ করবে। جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ. مُضَارِعٌ (س) শক্ষাৎ করবে। نَفُولُـهُ غَلِيًّا: এটা ইসমে ফায়েল। অর্থ– পথভ্রষ্টতা, শান্তি।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর আলোচনা ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ.)-এর কথা শুরু হয়েছে। এটি এই সূরার চতুর্থ ঘটনা। হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান আদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে তার উন্মত হওয়ার দাবিদার ইহুদিদেরকে সাবধান করা হয়েছে। যদি ইহুদিরা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর উন্মত বলে দাবি করে তবে তাদের কর্তব্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম — এর প্রতি ঈমান আনা এবং তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। ইরশাদ হয়েছে তাওঁ কর্ত্বিট্ট নিট্র ভ্রিট্ট ভ্রিট্ট ভ্রিট্ট ভ্রিট্ট ভ্রেট্ট কর্তাহে হযরত মূসা (আ.)-এর উল্লেখ কর্লন! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আল্লাহ তাওঁলার মনোনীত, পছন্দনীয়, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

খেন তা আলার কাছে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে ওহী আসে তিনি আল্লাহ তা আলার নবী, নবীদের মধ্যে যাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, যার নিকট কিতাব আসে, যিনি শরিয়ত রাখেন, তিনি হন নবী এবং রাসূল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা আলার নবী ও রাসূল ছিলেন এবং পাঁচজন বিশিষ্ট নবীও রাসূলের মধ্যে ছিলেন তিনি অন্যতম। তারা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মূহাম্মদ ক্ষ্মান বিশিষ্ট বিনে কাছীর ভির্দা পারা ১৬, পৃ. ৩৬

- এ **আ**য়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা-
- ১. 🕹 অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও পছন্দনীয় ছিলেন।
- ২. তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন।
- ৩. তাঁর সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা আলা কথা বলেছেন।
- 8. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৈকট্যধন্য করেছেন।
- ৫. হয়রত মৃসা (আ.)-এর আরজি কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাই হার্ক্নন (আ.)-কে নবী মনোনীত করেছেন।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০৩]

এই সূপ্রসিদ্ধ পাহাড়িটি সিরিয়ায় মিশর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়িটি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

َ قُـوْلُـهُ الْإِلَّـمُـنَ : তৃর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মৃসা (আ.)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তৃর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তৃর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

خَوْلُهُ نَحِيًّا : কানাকানি ও বিশেষ কথাবাৰ্তাকে مُنَاجَاتٌ এবং যার সাথে এরপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نَجِيًّا के वा হয়। শব্দের অর্থ দান। হযরত মৃসা (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হযরত হার্রন (আ.)-কেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وَمُبْنَا مَبْنَا اللّهِ إِللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ إِللّهِ أَللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

বিষ্ণানা ইবনে ইবরাহীম (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা হয়রত ইবরাহীম (আ.) ও ভ্রাতা হয়রত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা হয়রত ইবরাহীম (আ.) ও ভ্রাতা হয়রত ইসহাক (আ.)-এর সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হয়রত মূসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ শুরুত্বসহকারে তার কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের

ক্রম অনুসারে পয়গাম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ.)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিন সবার অগ্রে ছিলেন।

ভিত্ত ভাষা ব্যক্তি একে জরুরি মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নবী ও রাস্লই ওয়াদা পালনে সাচ্চা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গায়রের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে উক্ত গুণ্টি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হয়রত মূসা (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তার মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ, এ গুণ্টিও সব নবীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হয়রত মূসা (আ.) বিশেষ স্বতন্ত্রের অধিকারী ছিলেন, তাই তার আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে কিংবা কোনো বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্মসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জ্বাইয়ের জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদা পালনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু লোকটি সময়মতো আগমন না করায় তিনি সেখানে তিনদিন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। –[মাযহারী] আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী ক্রার প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

ওয়াদা পূরণ করার ওরুত্ব ও মরতবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গান্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীধীদের বিশেষ তণ এবং সম্ভান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাস্লুল্লাহ ত্রুত্ব বলেন তির্মিট অর্থাৎ ওয়াদা একটি ঋণ। তাই ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরি। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, মু'মিনের ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, ওয়াদা ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরিয়তসমত ওজর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গুনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপনু হওয়া যায় কিংবা গায়ের জোরে আদায় করা যায়। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মমতে ওয়াজিব, বিচারে ওয়াজিব নয়। –[কুরতুবী]

ত্র দিন্দ্র নির্দ্ধার কাজ শুরু করা দংক্ষারকের অবশ্য কর্তব্য : হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আরো একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সংকাজের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের দায়িত্ব তথা ওয়াজিব। কুরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছেল দিওয়া তো প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের দায়ত্ব তথা ওয়াজিব। কুরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছেল দিওয়া তো প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের দায়ত্ব তথা ওয়াজিব। কুরআন পাকে সাধারণ মুসলমানেরকে বলা হয়েছেল দিওয়া তো প্রত্যেক ক্রাইল (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য কিঃ জবাব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়। কিছু হয়রত ইসমাঈল (আ.) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সার্বিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যেমন মহানবী ত্র এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যেল দির্দ্দি পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে একটি বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গাম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছান এবং খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কিঃ জবাব এই যে, পয়গাম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়াত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাখনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোনো বিশেষ রঙে রঙিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভালো অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চেয়ে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

خَوْلَهُ وَاذْكُرُ فِي الْحِتَابِ اِدْرِيْسُ : হযরত ইদরীস (আ.) হযরত নূহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তার পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। —[মুস্তাদরাকে হাকিম] হযরত আদম (আ.)-এরপর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীকা নাজিল করেন। —[যামাখশারী] হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জিজা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। —[বাহরে মুহীত] তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বন্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণ পোশাকের স্থলে জীবজন্ত্বর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন। এবং অন্ত্রশন্ত্রের আবিষ্কারও তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অন্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। —[বাহরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রহুল মা'আনী]

ভাকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মরতবা দান করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইদরীস (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর (র.) বলেন ﴿الْمُنَا مُنَا الْمُبَارِ كُعْبَارُ كُعْبَارُ كُعْبَارُ كُعْبَارُ كُعْبَارُ وَمُعْمَالُهُ وَالْمُعْمَالُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারশ্বিক সম্পর্ক: এ প্রসঙ্গে হাকীমূল উন্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উন্মতের কাছে নতুন শরিয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল এখন শরিয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন— তাওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উন্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন— ইসমাঈল (আ.)-এর শরিয়ত। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাচীন শরিয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরিয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তারা এ শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরি নয়। যেমন ফেরেশতাগণ রাসূল; কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেরিত দৃত। আয়াতে তাদেরকে তিনি করিন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে তিনি নবী। তিনি নতুন শরিয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরিয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চেয়ে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চেয়ে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُولًا نَبُيلٌ أَصُولًا وَيَرَا تَرَسُولًا وَيَرَا تَرَسُولًا وَيَرَا تَرَسُولًا وَيَرَا تَبُولًا وَيَرَا تَرَسُولًا وَيَرَا تَرَسُولًا وَيَرَا تَرَسُولًا وَيَرَا تَبَرِيًا مَرَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا تَبَرِيًا وَلَا وَلَا تَبَرِيًا وَلَا تَبَرِيًا وَلَا تَبَرِيًا وَلَا تَبَرِيًا وَلَا تَبَرِيًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلِيلًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا تَبَرِيلًا وَلِيلًا وَلَا الْمَالِكِ وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللّهِ وَلِمُ اللّهِ وَلِيلًا وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لِلْهِ وَلَا تَبَرِيلًا وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهِ وَلِمُ الللّهِ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلِيلًا لِلْهُ وَلَا لَا لَكُولًا وَلَا لَا لَكُولًا وَلِيلًا وَلَا لَا لَكُولًا وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَكُولًا وَلَا لَهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِيلًا وَلِمُ وَلِي

বনী-ইসরাঈল যেহেতু উগ্রপন্থি গোত্র ছিল এবং লাথির ভূত কথায় মান্য করত না। তাই কঠোর শান্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তওবার পদ্ধতি "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আমাদের শরিয়তের কোনো কোনো অপরাধের শান্তি তওবা সত্ত্বেও "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন قُتُل عُمُّد এর শান্তি ভূত্রী আর কোনো কোনো অবস্থায় জিনার শান্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা।

এ শান্তির রহস্য এটা ছিল যে, শিরকে লিপ্ত হয়ে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তাই এর শান্তি স্বরূপ নিজ দুনিয়াবী জীবনকে বিলীন করে দাও।

লাতায়েফ-এর মধ্যে ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ উন্মতের ওলীগণ বর্তমানেও 'মন' কে বিসর্জন এবং নফসে আম্মারাকে বিলীন করতেছেন।

ষষ্ঠ নিয়ামত : ষষ্ঠ নিয়ামত সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ম'তভেদ রয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যিনি সীরাত ও মাগাযী বিষয়ের ইমাম, তার অভিমত হচ্ছে যে, 'কতলে তওবা'র এ হকুম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) তার উম্মত থেকে ৭০ জন ওলী নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে তৃর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সুদ্দী (র.) বলেন যে, 'কতলে তওবা'র হকুম প্রয়োগের পর হয়রত মূসা (আ.) ওলীগণের সে জামাতকে নিয়ে তৃর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন এবং সকলে মিলে আল্লাহর কালাম শুনেছেন ' لَا اَنَا اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ اَنَا اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ اَلْهُ اِللّٰهُ اَلْهُ اللّٰهُ اَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ خَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ خَلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰ

গুজরখাহী করতে গিয়ে আল্লাহ তা আলাকে দেখার ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবি : এটা বাছুর পূজার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। আল্লাহ তা আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে নিয়ে তার কাছে বাছুর পূজার ব্যাপারে গুজরখাহী করার জন্য। হযরত মূসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা আলার কাছে ওজরখাহী করার জন্য তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা আলার বাণী শুনে তারা সত্তরজনেই বলল, হে মূসা! আড়াল থেকে শুনা আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তুমি আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা আলাকে চাক্ষুস দেখাও। এর ফলে তাদের উপর বজ্বপাত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা এখানে పাল্লাহ তা হয়রত মূসা (আ.)-এর নির্বাচিত সত্তরজন ব্যক্তি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে

অর্থ ভয়ন্কর বিকট শব্দ। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, তারা তথা ভূ-কম্পনে মারা গিয়েছে। উভয়টির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, হয়তো বিকট শব্দ ও ভূ-কম্পন উভয়টির হয়েছিল।

ত্র্বিটিন বিজ্ব পতিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থাসমূহ দেখছিলো। কিংবা তোমরা একজন অপরজনের দিকে দেখছিলে যে, কিভাবে তার মৃত্যু হচ্ছে। এরপর তোমাদের সকলেই মারা যায়।

কেউ কেউ اَخُذ صَاعِفًا فَلَمًا اَفَاقَ पाता বেহঁশ হওয়া ম্রাদ নিয়েছেন। তারা اَخُذ صَاعِفًا صَاعِفَة पाता প্রমাণ পেশ করেছেন এবং اَنْتُكُمْ تَنْظُرُونَ নকে তার تَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। কেননা عَشِي اَنْتُكُمْ تَنْظُرُونَ থেকেই হয়ে থাকে, মৃত্য় থেকে নয়। মুফাসসির (র.) اَخُذ صَاعِفَة पाता মৃত্যু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবং পরে উল্লিখিত مُوْتِكُمُّ مُنْ بَعُد ثُمَّ بَعَشْنَا كُمْ مِنْ بَعْدِ সাব্যস্ত করেছেন। এটিই রাজেহ বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত।

: قُولُهُ «ثُمُّ بَعَثْنُكُمْ» اَحْيَيْنَاكُمُّ «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ»

বজ্রাহতদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা : হযরত মৃসা (আ.) আল্লাহ তা আলার দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এই লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোনো উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আামকে মেহেরবানিপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন! তাই আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামাজ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরো বেশি নষ্ট করবে। –[মুয়ান্তা মালেক]

তিরমিযীতে হযরত আবৃ মাসউদ আনসারী (রা.)-এর বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলে কারীম হাল বলেন, ঐ ব্যক্তির নামাজ হয় না, যে নামাজে 'ইকামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকুও সিজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে শুরুত্ব দেয় না, তার নামাজ হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি অজুতে ক্রেটি করে অথবা নামাজের রুকু সিজদায় তড়িঘড়ি করে ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাজকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা.) নামাজ নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন, লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্ঞা ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন, আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাজের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে তথু উঠাবসা করে। এটা ছিল হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাজীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে—

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ .

কুর্বিভা বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ তা'আলার স্বরণ ও নামাজ থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। -[কুরতুবী]

َشَادٌ आরবি ভাষায় ﴿ الله عَلَى عَلَيْ عَالَهُ এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে وَشَادٌ শব্দটি عَلَى -এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে وَشَادٌ বলা হয়। হযরত আপুল্লাহ ইবনে মাস্টদ (রা.) বলেন, 'গাই জাহান্লামের একটি গর্তের নাম।' এতে সমগ্র জাহান্লামের চেয়ে অধিক নানা রকম আজাবের সমাবেশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নামে। জাহান্নামও -এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে− যে জিনাকার জিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে পদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সৃদখোর সৃদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিখ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়। -[কুরতুবী]

- ৬০. কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে

  এবং সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ

  করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।
  অর্থাৎ তাদের পুণ্যের ঘাটতি হবে না।
- ৬২. সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোনো অসার বাক্য ভনবে না। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর অথবা তাদের একজন অন্যজনের উপর। এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ অর্থাৎ পৃথিবীর অনুপাতে জান্নাতে দিনরাত বলতে কিছুই থাকবে না। সেখানে সর্বদা শুধুমাত্র নূর ও আলো বিরাজ করবে।
- ৬৩. <u>এই সেই জান্নাত যার অধিকারী করব</u> আমি দান করব ও আতিথেয়তা প্রদান করব <u>আমার বান্দাদের</u> মধ্য থেকে মুত্তাকীগণকে। যারা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে ভয় করত।
- ৬৪. যখন ওহী আগমনে কিছুকাল বিলম্বিত হলো এবং নবী
  করীম হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন,
  আপনি আমার সাথে যতটুকু সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে
  বেশি সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে বারণ করে?
  তখন অবতীর্ণ হয়। <u>আমি আপনার প্রতিপালকের</u>
  আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমার সম্মুখে
  আছে।

- .٦. اِللَّا لَكِنْ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَابِ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاوَلَئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَطْلِمُوْنَ يَنْقُصُوْنَ شَيْئًا . مِنْ ثَوَابِهِمْ .

- تِلْكَ الْجَنَّنَةُ الَّتِيْ نُوْدِثُ نُعْطِى وَنُنْزِلُ
   مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا ـ بِطَاعَتِهِ ـ
- ٦٤. وَنَزَلَ لَمَّا تَاخَّرَ الْوَحْىُ اَيَّامًا وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيُّ لِجِبْرِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ النَّبِيِّ عَلَيُّ لِجِبْرِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرُنَا وَمَا نَتَنَزُّلُ تَزُوْرُنَا وَمَا نَتَنَزُّلُ اللَّهِ بِاَمْرِ رَبِّكَ عَلَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا اللَّهِ بِاَمْرِ رَبِّكَ عَلَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا

অর্থাৎ পরজীবনের যেসব জিনিস আমার সামনে আছে

<u>আর যা পশ্চাতে আছে</u> পার্থিব বিষয়াবলি থেকে এবং যা

<u>এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই</u> অর্থাৎ এখন থেকে

নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছুর জ্ঞানই তাঁর

রয়েছে। <u>আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন।</u>

শব্দটি نَاسِيً অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ওহী বিলম্বিত

করার কারণে আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।

৬৫. তিনি আকাশমগুলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বতী যা কিছু
রয়েছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করুন
এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকুন! অর্থাৎ এর উপর
ধৈর্যধারণ কর। আপনি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকেও
জানেনাং অর্থাৎ তাঁর গুণসম্পন্ন আর কেউ নেই।

اَى اَمَامَنَا مِنْ اُمُوْرِ اللَّانْيَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا يَكُوْنُ مِنْ هٰذَا الْوَقْتِ اللّٰي قَيَامِ السَّاعَةِ اَى لَهُ عِلْمُ ذَلِكَ جَمِيْعِهِ قَيَامِ السَّاعَةِ اَى لَهُ عِلْمُ ذَلِكَ جَمِيْعِهِ وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيبًا عِيمَعْنَى نَاسِيبًا أَى تَارِكًا لَكَ بِتَاخِيْرِ الْوَحْي عَنْكَ هُو۔ اَى تَارِكًا لَكَ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ لَا اللّٰهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ لَا اَيْ السَّمِيثَا عَلَمُ لَهُ سَمِيثًا . اَيْ السَّمِيثَا .

### তাহকীক ও তারকীব

শব্দ তি مَعْدَر অর্থে হলে, اَتْبَ শব্দ তি اَتْبَ অর্থে হরে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হরে বিহেশতের অধিকারীগণ যাদের সাথে দয়াময় আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। অবশ্যই তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা আলা নিজ বান্দাগণের সাথে যে ওয়াদা করেছেন অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বুঝানো হয়েছে। জান্লাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবেন। কোনোরপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

غَوْلَهُ एर्व বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শুনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপন্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জানাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ তা আলার ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। —[কুরতুবী]

ভানাতে সূর্যোদয়, সূর্যান্ত এবং দিন ও রাত্রির অন্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাপ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবেন। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বন্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তিনি এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যায় কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যন্ত। আরবরা বলে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাছন্দ্রশীল। হয়রত আনাস ইবনে মালেক (র.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, মু মিনদের আহার দিনে দু বার হয় সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বুঝানো হয়েছে, যেমন– দিবারাত্রি ও পূর্ব-পিচিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে। وَاللَّهُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اَعُلُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, আপনি একটু বেশি বেশি আগমন করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আমি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারি না। আমার অগ্রে পশ্চাতে এবং তার মাঝের সকল বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন। আর আপনার প্রতিপালক ওহী প্রেরণে বিলম্ব ঘটিয়ে আপনাকে বর্জনকারী নন। সকলের প্রতিপালক তিনি। কাজেই তাঁর উপাসনা করুন এবং তাঁর উপর অটল থাকুন। ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে যদি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হন তাহলে তাকে সবর ও ধৈর্য্যের সাথে বরদাশত করুন। আপনার জানা মতে কি তাঁর কোনো সমকক্ষ আছেং যদি না থাকে আর অবশ্যই নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কে আছেং

শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কন্টের কাজে দৃ থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষে। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা আলার সাথে অনেক মানুষ ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে ইলাহ তথা উপাস্য বলত। কিছু কেউ কোনোদিন কোনো মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোনো মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ তা আলার নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা আলার কোনো সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে যুবায়ের, কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এস্থলে 
ক্রিল শব্দের অর্থ
অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলিতে আল্লাহ তা আলার কোনো সমত্ল্য, সমকক্ষ
অথবা নজির নেই।

### বালাগাত :

١. الطِّبَاقُ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَبَيْنَ بُكْرَةً .... عَشِيًا) ـ
 ٢. السَّجَعُ الْحَسَنُ الرَّصِيْصُ (عَليًّا حَفيًّا وَنَبِيًّا)

### ञनुराप :

৬৬. <u>মানুষ বলে</u> পুনরুখানকে অস্বীকারকারী যেমন উবাই ইবনে খালফ অথবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। যার সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। <u>আমার মৃত্</u>য হলো এখানে اذ। -এর দিতীয় হামযাটি স্পষ্ট করে কিংবা লঘু আকারে এবং উভয় হামজার মাঝে ীট্ট বৃদ্ধি করে প্রথমোক্ত উভয় সুরতে অর্থাৎ تَسْهِيْل এবং تَحْقِيْت -এর সূরতে পাঠ করা যায়। <u>আমি কি</u> <u>জীবিতাবস্থায় উথিত হবো?</u> কবর হতে। যেমনটি बुशचन 🚐 वन एक । अथारन استفهام हो कि वे অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর জীবিত হবো না। 🛋 🗘 -এর 💪 টি তাকিদের জন্য বর্ধিত। অনুরূপভাবে اَوَلَا –এর لَ টিও। সামনের উক্তি – آوَلَا बाता তার এ উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে। يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ

يَتَذُكَّرُ अृला हिल يُتَدُّكَّرُ , भून कि स्वतं करत ना रय - ১৮ -কে ঠার্ড দারা পরিবর্তন করে ঠার্ড -কে ঠার্ড -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। অন্য কেরাতে এ পেশ দিয়ে - كَانْ -বিহীন ذَالُ -বিহীন تَاءَ পঠিত রয়েছে। <u>আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন</u> <u>সে কিছুই ছিল না</u> এখানে প্রথম সৃষ্টি দারা পুনরুখানের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে।

كَ الْمُنْكِرِيْنَ । ٦٨ هه. সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের! আমি তাদেরকে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীগণকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্র করবই। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের শয়তানকে একই জিঞ্জিরে। <u>এবং পরে আমি</u> তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। অর্থাৎ বহিঃপার্শ্বে নতজানু অবস্থায় بغث শব্দটি غُوْبَ -এর বহুবচন। মূলত ছিল جَثُورً বা جَثُورً আর এ جَشٰى يَجْشَى ْ अवे نَصَر वात جَفٰى يَجْشُو ْ वात ﴿ বাবে 
ضَرَبَ উভয় থেকেই ব্যবহৃত।

٦٦. وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ الْمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ أَبَيُّ بْنُ خَلْفٍ أَوِ الْلَولِيْدُ بْنَ الْمُغِيْرَةِ النَّازِلَ فِيْهِ الْايَةُ اَإِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْرَة الثَّانِيَةِ وَ تَسْهِبْلِهَا وَإِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهَا بِوَجْهَيْهَا وَبَيْنَ الْاُخْرَى مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا . مِنَ الْقَبْرِ كَمَا يَتُولُ مُحَمَّدُ فَالْإِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِي أَيْ لَا أُحْيِلِي بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا زَائِدَةً لِلتَّاكِيْدِ وَكَذَا اللَّامُ وُردً عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى .

٦٧. اَوَلَا يَئَذَكُّرُ الْإِنْسَانُ اَصْلُهُ يَتَذَكَّرُ ٱبْدِلَتِ التَّاءُ ذَالَّا وَٱدْغِمَتْ فِي النَّالِ وَفِيْ قِرَاءَ إِيتَرْكِهَا وَسَكُونِ الذَّالِ وَضَيِّم الْكَافِ أَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا . فَيَسْتَدِلَّ بِالْإِبْتِدَاءِ عَلَى الْإِعَادَةِ .

لِلْبَعْثِ وَالشَّيٰطِيْنَ أَىْ نَجْمَعُ كُلُّا مِنْهُمْ وَشَيْطَانَهُ فِي سِلْسِلَةٍ ثُكُّمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مِنْ خَارِجِهَا جِبْتيًّا . عَلَىَ الرَّكْبِ جَمْعُ جَاثِ اَصْلُهُ جَثُورُواوَ مَثُورُي مِنْ جَثٰى يَجْثُو أَوْ يَجُثى لُغَتَانٍ.

### অনুবাদ

- ৬৯. <u>অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময় প্রভুর প্রতি</u>

  <u>সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই।</u>

  শব্দের অর্থ- দুঃসাহস।
- প০. এবং আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্লামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে ভালো জানি। অর্থাৎ অবাধ্যতায় তাদের মধ্যে কে বেশি কঠোর আর কে কঠোর নয়। مَالُونَ অর্থ প্রবেশ করা ও দক্ষিভূত হওয়ার বিবেচনায়। অতএব তাদের মাধ্যমে আমি শুরু করব। مِالِيًّا মূলত ছিল مَالُونَ বর্ণে যবর ও যেরসহা থেকে পঠিত।
- ৭১. আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।
   অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। <u>এটা তোমার</u>
   প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।
   এর অর্থ হলো ছাড়বে না।
- ৭৩. তাদের নিকট আবৃত্ত হলো অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরদের
  নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত কুরআন থেকে। مَنَانُ হয়েছে। কাফেররা
  মুমিনদেরকে বলে দুই দলের মধ্যে কোনটি আমরা
  নাকি তোমরা মর্যাদায় উত্তম অর্থাৎ অবস্থানগত
  ভাবে। مَنَا خَامُ বর্ণটি যবরযুক্ত হলে مَنَا مَا বাবে
  থেকে হবে আর পেশ যুক্ত হলে انَا مَا বাবে
  انَا وَا الْمَا الْم

- ُ. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فِرْقَةٍ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فِرْقَةٍ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فِرْقَةٍ مِ مِنْهُمْ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمِنِ عِتِيًّا ـ جُرْءَةً .
- ا. ثُمُّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلَى بِهَا اَحْقَ بِحَهَا اَحْقَ بِحَهَا الْأَشَدُّ وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِسْلِمًا دُخُولًا وَاحْتِرَاقًا فَنُبُدِأُ بِهِمْ وَاصْلَهُ صَلُونَ مِنْ صَلِي بِكُسْرِ اللَّامِ وَاصْلَهُ صَلُونَ مِنْ صَلِي بِكُسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِها.
- ٧١. وَإِنْ أَى مَا مِنْكُمْ اَحَدُ اللَّا وَارِدُهَا ۽ أَيْ دَاخِلُ جَهَنَّمَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَا مَقْضِيًّا ۽ حَتَمَهُ وَقَضَى بِهِ لَا يَتْرُكُهُ .
- . ثُمَّ نُنَجِّى مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّقَوْر السَّمْرِكَ وَالْكُفر مِنْهَا وَنَذَرُ السَّمْرِكِ وَالْكُفر فِيْهَا الشَّمْرِكِ وَالْكُفر فِيْهَا جِثِيثًا . عَلَى الرَّكُبِ.
- ٧٣. وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ أَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ الْبُتُنَا مِنَ الْقُرْانِ بَيِنَنَةٍ وَالْكُفِرِيْنَ الْبُتُنَا مِنَ الْقُرْانِ بَيِنَنَةٍ وَاضِحَاتٍ حَالَ قَالَ اللَّذِيْنَ كَفُرُوْا لِلَّذِيْنَ امْنُوْا لا أَى الْفَرِيْقَيْنِ نَحْنُ اَوْ الْنَيْرِيَّ وَمَسْكَنَا انْتُمْ خَيْرُ مَّقَامًا مَنْزِلاً وَمَسْكَنَا بِالْفَتْعِ مِنْ قَامَ وَبِالضَّمِ مِنْ اَقَامَ وَبِالضَّمِ مِنْ اَقَامَ وَبِالضَّمِ مِنْ اَقَامَ وَبِالضَّمِ مِنْ اَقَامَ وَالْفَتْعِ مِنْ قَامَ وَبِالضَّمِ مِنْ اَقَامَ وَالْفَرِيْ وَهُو مَا مُنْكُمْ وَالْفَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ فِيْهِ يَعْنُونَ مَا مَنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا مُنْكُمُ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا مَنْكُمْ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا مَنْكُونَ فَيْدُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا مَنْكُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْدُونَ فَيْرًا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَالْمَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مَا مَنْ فَيْكُونَ فَيْرًا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا مُنْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَا مُنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مُنْكُونَ وَلَالْمَا مِنْ لَكُونَ وَلَالْمُ وَلَا مُنْكُمُ وَلَا فَالَالْقُومِ يَتُعَلِّونَ وَلَا مِنْكُمُ وَلَالْمَالِيْ وَلَالْمُ وَلَالْمُونَ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَا مُنْكُمُ وَلَا مُنْكُونَ وَلَا مُلْكُونَ وَلَالْمُ وَلَالْمَا مِنْ فَيْكُونَ وَلَا مِنْ فَيْلُونَ وَلَالْمُ وَلَا مُنْكُونَ وَلَا مُنْكُونَ وَلَالِمُ وَلَالْمُ وَلَا مِنْكُونَ وَلَا مُعْنَالِ فَلَا لَا لَعْلَالِهُ وَلَا مُنْكُونَ وَلَالْمُ وَلَا مُنْكُونَ وَلَالْمُ وَلَا مُؤْلِقُومِ لَيْكُونَ وَلَا مُنْكُونَ وَلَالْمُ وَلَا مُعْنَالِهُ وَلَا مُنْكُونَ وَلَا مُنْكُونَ وَلَا مُنْكُونَ وَلَا مُنْكُونَ وَلَا مُؤْلِقُومِ وَلَا مُؤْلِكُونَ وَلَا مُنْكُونَ وَلَالْمُ وَلَا مُؤْلِكُونَ وَلَا مُؤْلِكُونَ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَا مُؤْلِولُونَا وَلَا مُؤْلِكُونَ وَلَالْمُؤْلِولَ وَلَالْمُ وَلَاكُونَ وَلَا مُؤْلِولِهُ وَلَا مُؤْلِكُونَ وَلَا مُؤْلِولَا لَالْمُؤْلِولَا لِلْمُؤْلِقُومِ وَلَالْمِلْمُ وَلَالْمُ لِلْمُولِلَا لِلْمُلْمُ وَلَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُومُ لِلْمُ لَالْمُولِلْمُ لِلْع

অনুবাদ :

٧٤ ٩٤. قَالَ تَعَالَى وَكُمْ أَيْ كَثِيْرًا اَهْلَكُنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ أَيْ أُمَّةٍ مِنَ ٱلْأُمَم الْمَاضِيَةِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا مَالًا وَمَتَاعًا وَرِئْياً - مَنْظَرًا مِنَ الرُّوْيَةِ فَلَمَّا أَهْلَكُنْاهُمْ لِكُفُرِهِمْ نُهْلِكُ هُؤُلاءِ.

فَلْيَمُدُدُ بِمَعْنَى الْغَبَرِ أَيْ يَمُدُّ لَهُ الرَّحْمُنَ مَدَّا ج فِي الدَّنْيَا يَسْتَدْرِجُهَ حَتُّنَّى إِذَا رَاوا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ كَالْقَتْ لِ وَالْاَسُرِ وَإِمَّا السَّاعَةَ م ٱلْمُشْتَمِلَةَ عَلَىٰ جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُونَهَا فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَاصْعَفَ جُنْدًا . اَعْدَانًا اَهُمُ اَمْ ٱلْمُوْمِنَوْنَ وَجُنْدُهُمُ الشَّيَاطِيْنُ وَجُنْدُ المَوْمِنِيْنَ عَلَيْهِمَ الْمَلَائِكَةُ. অনেক মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ সাধন করেছি। অর্থাৎ অতীতকালের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে। যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। ঠটি। শব্দের অর্থ- ধন সম্পদ, উপকরণ, আসবাবপত্র। আর اَلزُّوْيَة পদটি اَلزُّوْيَة থেকে এসেছে। সুতরাং যখন আর্মি তাদেরকে তাদের কুফরির কারণে ধ্বংস করেছি, তখন এদেরকেও বিনাশ করব।

٧٥ ٩৫. <u>वलून, याता विखाखित्व आर</u>्ছ এ वाकाृि गर्छ। क्रांत्र عُلْ مَنْ كَانَ في الضَّلَلَةِ شُرْطُ جَوَابُهُ এর জবাব হচ্ছে দয়াময় প্রভু তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিবেন। পৃথিবীতে তাদেরকে অবকাশ দিবেন। যতক্ষণ তারা প্রত্যক্ষ না করবে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তা শাস্তি হোক। যেমন- হত্যা ও বন্দীত্ব অথবা কিয়ামতই হোক যা দোজখ সম্বলিত। ফলে তারা তাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল তারা নাকি মু'মিনগণ। এখানে তাদের দলবল দারা উদ্দেশ্য শয়তানরা আর তাদের বিপক্ষে মু'মিনগণের দলবল দারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাগণ।

## তাহকীক ও তারকীব

দ্বারা নির্দিষ্ট اِنْسَانٌ আর তাফসীর الْمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِنْسَانُ ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর সে ব্যক্তি হলো উবাই ইবনে খালফ অথবা ওলীদ ইবনে মুগীরা।

মাসদার থেকে مَوْتُ اللَّهِ وَاحِدْ مُسْتَكَلِّمْ ـ مَاضِتُى مَعْرَوْفُ শব্দটি مِثَّتَ आज مَوْتُ اللّ গঠিত। হরফে শর্ত এর কারণে ভবিষ্যতকালের অর্থ দিচ্ছে।

عَهْدِيْ قَا اَلْ هِهَ- الْانْسَانُ । वर्गिंग अिविज़ لَامُ प्रांकात وَمُ عَهْدِيْ قَا اَلْ هِهَ- اَلُانْسَانُ

প্রপ্ন: لَامْ تَاكِيدٌ -এর পরের অংশটি তার পূর্বের অংশের মধ্যে আমল করে না। সৃতরাং এখানে أَخْرَجُ भक्ति किভাবে আমল করবেং

উন্তর : এই নীতিটি الله -এর জন্য। আর 🔏 টি অতিরিক্ত।

প্রশ্ন : মুযারের উপর যে يَسُونَ প্রবিষ্ট হয় তা মুযারে'কে عَالُ এর অর্থে পরিণত করে দেয়। আর سَوْنَ মুযারে'কে ভবিষ্যৎকালের অর্থের সাথে খাস করে দেয়। সুতরাং উভয়ের চাহিদার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে।

উত্তর : এঁ ুর্ট শুধু তাকিদের জন্য। মুজারেকে الله তথা বর্তমানকালের অর্থের সাথে খাস করে দেওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

कात्ना कात्ना वाशाकात वत्नन, اَغْرَجٌ अवा क्रिका क्षानि क्षान करति । व वाशाति اُخْرَجٌ असि श्रमान वरन करति । कात्कर أُخْرَجٌ वानात्ना ठिक रूप ना ।

َ يَوْنَ শব্দটি মূলত لَمْ يَكُنُ ছিল। অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে نُونُ -কে বিলোপ করা হয়েছে। অর্থ – দল, জামাত, সাহায্যকারী প্রভৃতি। এর বহুবচন হলো شِيَحَ শব্দটির মধ্যে একবচন, দ্বিচন, বহুবচন সব একই পর্যায়ের।

: অর্থ– অবতরণকারী, এখানে পুলসিরাত অতিক্রম করা উদ্দেশ্য। আল্লামা নববী (র.) এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলা ইনসান' শব্দটি দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর কারো কারো মতে আবৃ জেহেল। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা সকল কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। বর্ণিত আছে যে, আবৃ জেহেল কিংবা উবাই ইবনে খালফ একটি হাড়খণ্ড হাতে নিয়েছিল এবং তাকে ভেঙ্গে তড়ো করে ফেলেছিল। এরপর সে বলেছিল, মুহাম্মদ —এর ধারণা হলো আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে, অথবা এর অর্থ হলো মৃত্যুর অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে আমাদের পুনরুখান হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা অসম্ভব মনে করতো। তারা বলতো, আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যাব, তখন পুনর্জীবন লাভ করা কি করে সম্ভব হবে? তাদের এ প্রশ্নের জবাবেই আয়াতে ইরশাদ হয়েছে— اَوَلاَ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكَ شَيْنًا অর্থাৎ মানুষ যখন কিয়ামতকে অস্বীকার করে, মানুষ যখন তার পুনরুখান ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে, তখন কি সে তার অতীতকে ভূলে যায়। সে কি জানে না যে, একদিন তার কোনো অস্তিত্ই ছিল না।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় – هَلْ اَتْى عَلَى الْاِنْسَانِ حِبْنَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا سِهُ مَا الدَّهْرِ لَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَّذْكُورًا అথিং কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে পুনর্জীবন দান করা স্বাভাবিকভাবেই সহজ হবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে অথচ তার জন্যে এ কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত। আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এ কাজ তার জন্যে আদৌ উচিত নয়। মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই, আদম সন্তানেরা বলে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, পরে পুনরুখান করবেন না। অথচ পুনরুখানের তুলনায় প্রথম সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন হয়। আর আমাকে বনী আদমের কষ্ট দেওয়া হলো এই যে, সে বলে আমার সন্তান সন্ততি অছে অথচ আমি এক ও অন্বিতীয়; আমার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, আমার পিতামাতা নেই, আমার কোনো সন্তান-সন্ততিও নেই। আমি আমার নিজের শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকে একত্র করবো। আর যে শয়তানের তারা পূজা অর্চনা করতো, আমি তাদেরকে একত্র করবো। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে হাজির করবো, যেখানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা– ১৬, পৃ. ৪৪]

করত হরেছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে তথু কাফেরদের সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তা তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই, আর মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবেন। ফলে সবার সাথে শয়তানের সহঅবস্থান হয়ে যাবে।

—করতবী

হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চতুম্পার্শ্বে সমবেত করা হবে। সবাই ভীত বিহবল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রেইদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

শব্দের আসল অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোনো বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধৃত হবে, তাকে স্বার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোনো কেনো তাফসীরবিদ বলেন, অপ্রাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপ্রাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। —[মাযহারী]

ভৈতিক ভাষানামে পৌছবে না, এমন কোনো মু'মিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয় অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে ক্রিট্রেল করা। শব্দ বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেওয়া হয়, তবে মু'মিন ও পরহেজগারদের প্রবেশ এভাবে হবে য়ে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনোরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবৃ সুমাইয়া (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ ক্রেলন, কোনো সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। যেমন হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমর্রদের অগ্নিক্ওকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের

পরবর্তী الَّذَيْنَ الْمَعْنَى الْمَعْنَ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْمِى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِى الْمُعْنِي الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِي الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعْمِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِ

বিষয় উপস্থাপিত করেছে। যথা— ১. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং ২. চাকর-নওকর, দলবল ও পরিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশি ছিল। এদু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভালো ভালো জ্ঞানী ও সুধীজনকে স্রান্তপ্তে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিশৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না। সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোনো সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গাম্বর, যেমন হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত দাউদ (আ.) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী উন্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিদ্রান্তি কুরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোনো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্ষও এগুলো জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের চেয়েও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণে তো বটেই, বরং এর চেয়েও বেশি ধন-দৌলত স্কৃপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পরিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে। অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কোনো কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্যঃ মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

প্রিয়নবী — -কে সান্ত্রনা : মক্কায় কাফেররা তথু যে সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিলো তাই নয়; বরং প্রিয়নবী — ও তাঁর সাহাবাগণকে চরম নির্যাতনও করছিলো, এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা আলা প্রিয়নবী — -কে সান্ত্রনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, [হে রাস্ল — ! যারা হেদায়েত গ্রহণ করতে রাজি নয়, যারা পথজ্ঞ থাকতে চায়, তাদেরকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিন! আল্লাহ তা আলা তাদেরকে অবকাশ দিবেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে আজাব আসবে, অথবা মৃত্যুর পর তারা কিয়ামতের কঠিন দিনের আজাব ভোগ করবে আর তখন তারা প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাবে।

বেহেতু কাফেররা মুসলমানদেরকে বলেছিল, তোমরা দেখো কার বাড়ি ঘর উত্তমঃ আর কাফেরদের ও কথারই জবাবে আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে কার বাড়ি ঘর মন্দ এবং কার দলবল দুর্বলঃ কেননা কাফেররা সেদিন দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। দুনিয়াতে ইবলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই ছিলো কাফেরদের সাহায্যকারী। কিয়ামতের দিন তারাও হবে কোপগ্রস্ত, অতএব, তাদের কেউ সাহায্যকারী থাকবে না, কাফেররা সেদিন থাকবে চরম বিপদে।

### ञन्याम :

- ৭৬. <u>যারা</u> ঈমানের মাধ্যমে <u>সংপথে চলে, আল্লাহ</u>
  তা'আলা তাদেরকে অধিক হেদায়েত দান করেন।
  তাদের প্রতি বিভিন্ন নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করার
  মাধ্যমে। <u>এবং স্থায়ী সংকর্ম</u> আনুগত্য তথা ইবাদত
  বন্দেগী তার আমলকারীর জন্য স্থায়ী থাকবে।
  <u>আপনার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ</u>
  এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যা তাদের
  নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। কাফেরদের আমল এর
  বিপরীত। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব তাদের এ উক্তির
  বিবেচনায় যে, কোন দল মান মর্যাদায় উত্তম?
- ৭৭. <u>আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন যে, আমার</u>

  <u>আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে</u> অর্থাৎ আস ইবনে

  <u>ওয়ায়েল আর বলেছে</u> হ্যরত খাব্বাব ইবনুল আরত

  (রা.)-কে, যিনি তাকে বলেছিলেন যে, মৃত্যুর পর

  তোমার পুনরুখান করা হবে। লোকটির নিকট তিনি

  শ্বীয় পাওনা মাল উস্লের জন্য তাগাদা করছিলেন।

  <u>আমাকে দেওয়া হবেই।</u> পুনরুখান মেনে নেওয়ার

  ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি তখন আমি

  তোমার ঋণ পরিশোধ করব।
- 9৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন— সে কি অদৃশ্য সম্পর্কে

  <u>অবগত হয়েছে</u>? অর্থাৎ সে কি জেনেছে যে, তাকে

  তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে?

  তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে?

  এর কারণে

  এর কারণে

  এর কারণে

  এর প্রাজন না থাকায় সেটা পড়ে গেছে। <u>অথবা</u>

  দ্য়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে।

  যে, তাকে তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে।
- ৭৯. <u>কখনোই নয়</u> অর্থাৎ তাকে তা দেওয়া হবে না। <u>তারা</u>

  <u>যা বলে আমি তা লিখে রাখব।</u> অর্থাৎ লিখে রাখতে
  নির্দেশ দিব। <u>এবং তাদের শান্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।</u>
  এ কথার কারণে আমি তার কুফরের শান্তির উপর
  আরো শান্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।

- ٧٦. وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا بِالْإِيْمَانِ هَدَّى مَ الْأَيَاتِ هَدَّى مَ بِمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَيَاتِ وَالْبُقِيْتُ الصَّلِحُتُ هِي الطَّاعَاتُ تَبْقِيْ لِصَاحِبِهَا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا . أَيْ مَا يُرَدُّ اللَّهِ وَيَرْجِعُ بِخَلَافِ اعْمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَّةُ هُنَا بِخِلَافِ اعْمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَّةُ هُنَا بِخِلَافِ اعْمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَّةُ هُنَا فِي مُقَابَلَةٍ تَولِهِمْ أَيْ الْفَرِيْقَيُنِ خَيْرَ مَقَامًا .
- ٧٧. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِالْيَتِنَا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ وَقَالَ لِخَبَّابِ ابْنِ الْاَرَّتِ الْقَائِلِ لَهُ تُبْعَثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمُطَالِبِ لَهُ بِمَالٍ لَأُوْتَيَنَّ عَلَى تَقْدِيْرِ الْبَعْثِ مَالًا وَ وَلَدًا . فَاقْضِيْكَ.
- ٧٨. قَالَ تَعَالَى اَطَّلَعَ النَّعَيْبَ اَى اَعَلِمَهُ وَالْ تَعَالَى اَطَّلَعَ النَّعَيْبَ اِلْهَ مَازَةِ وَالْسَتُغْنِى بِهَمْزَةِ الْاسْتِغْنِى بِهَمْزَةِ الْوَصِّلِ فَحُذِفَتُ الاِسْتِغْهَامِ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصِّلِ فَحُذِفَتُ الاستِغْهَامِ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصِّلِ فَحُذِفَتُ الاستِغْمَارِ عَلْمَدًا وَبِانُ الرَّحْمُنِ عَلْهَدًا وَبِانُ لَيُحْمُنِ عَلْهَدًا وَبِانُ لَيُوتَى مَا قَالَهُ.
- . كَللًا م اَى لا يُؤْتلِى ذَلِكَ سَنَكُنتُكُ نَاْمَرَ بِكَتْبٍ مَا يَقُولُ وَنَمُذَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا . نَزِيْدُهَ بِذَٰلِكَ عَذَابًا فَوْقَ عَذَابِ كُفْرٍ

٨٠. وَنَرِثُهُ مَا يَفَوْلُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَيْأْتِيْنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَرْدًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدَ .

. وَاتَّخَذُواْ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ دُوْن اللَّهِ الْاَوْثَانَ اللَّهَ أَلِيهَ أَيعُ بُهُ وُنَهُمْ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِنَّا مشفَعَاء عِندَ اللَّهِ بِأَنُّ لَّا يُعَذَّبُواْ .

ে ১۲ ৮২. কখনোই ন্য় অর্থাৎ তাদেরকে শান্তি দেওয়া থেকে ক্র سَيَكُ فُرُوْنَ أَى اَلْأَلِهَةُ بِعِبَادَتِهِمْ آَى يَنْفُوْنَهَا كَمًا فِيْ أَيَةٍ اُخْرَى مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِيَّا . اَعْوَانًا وَاعْدَاءً.

### অনুবাদ :

৮০. সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে। অর্থাৎ সম্পদ ও সম্ভানাদি। এবং সে আমার নিকট আসবে। কিয়ামতের দিন একা তার সাথে তার সম্পদও থাকবে না এবং সম্ভানাদিও থাকবে না।

৮১. তারা গ্রহণ করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিসমূহকে অন্য ইলাহ অর্থাৎ তারা তাদের উপাসনা করবে। <u>যাতে তারা তাদের সহায় হয়</u> অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য যেন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশকারী হয়।

কোনো কিছুই প্রতিবন্ধক হবে না। তারা তো অস্বীকার করবে অর্থাৎ বাতিল ইলাহরা তাদের ইবাদতকে অর্থাৎ তাদের পূজা করাকে অস্বীকার করবে। অন্য আয়াতে এসেছে যে, مَا كَانُـوْلِ اِيَّانَا অর্থাৎ তারা তো আমাদের ইবাদ্তই করত না। এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তাদের শক্রতে পরিণত হবে।

### তাহকীক ও তারকীব

جُمْلَةٌ বাক্যটি وَيَزِيُدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ الخ । এর উপর: فَلْيَمُدُدُ वाका कद्र এর আতফ হলো : قَـوْلَـهُ وَيَزِيْدُ । হয়েছে اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبِيْ এর মধ্য اَفَرَايْتُ । হতে পারে ७ - مُسْتَأْنِفَةٌ

মসর বিজেতা হযরত ওমর (রা.)-এর পিতা ছিলেন। আর ওমর হলেন আবুল্লাহ এর পিতা : قَـُولُـهُ الْـعَـاصُ بِـنَ وَإِئـل তিনি عَبَادَكَ । তার বংশধারা এরপ – আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে খাব্বাব ইবনে আরত বদরী। তিনি দরিদ্র সাহাবীগণের অন্তর্গত ছিলেন। اَرْتَيَنَ असि الْعَبَاءُ । থেকে মুযারে माजक्रलन اطَّلَعَ الْغَيْبَ । वत সीगार । जवगार जामातक प्मछता रत । वशात اُطَّلَعَ الْغَيْبَ । وَاحِدْ مَتَكَلِّمُ কে বিলুপ্ত فَمْنَزَهُ وَصُل সহজিকরণের লক্ষ্যে هَمْزَةُ وَصَلْ ছিল। প্রথম হামযাটি اِسْتِغْهَامُ এব জন্য। আর দ্বিতীয়টি أَإِظَّلُعَ করা হয়েছে।

: নাহুবিদগণের এ ব্যাপারে ছয়টি উক্তি রয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে এ শব্দটি হুমকি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের ৩৩ স্থানে এটি উল্লিখিত হয়েছে। আর সবগুলোই শেষার্ধের মধ্যে।

: অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে অহঙ্কার করে আমি তা ছিনিয়ে নেবো । দুনিয়া فَوْلُمُهُ مَا يَقُوْلُ खेरला প्रयम मारुखन الْهَدُ विकीय मारुखन الْهَدُ وَاتَّخَذُواْ الْاَوْثَانَ विकीय मारुखन الْهَرْدُانَ অথবা মাসদারটি বহুৰচন অর্থে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্তি কিন্তু বৃদ্ধি করার তাৎপর্য: যেভাবে আল্লাহ তা'আলা শুমরাহ ও পথদ্রষ্ট লোকদেরকে সৃদীর্ঘ অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনিভাবে যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা সজ্ঞানে নিজের বিচার বৃদ্ধিতে সরল সঠিক পথ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের বিচার বৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তারা অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা আল্লাহ তা'আলা ও হযরত রাসূলুল্লাহ — এর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেন। তাদেরকে নৈকট্যধন্য করেন। দুনিয়াতে কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো অনেক নিয়ামত দান করেন, আর মু'মিনগণ কখনো থাকে দারিদ্রপীড়িত। কিন্তু এর এই অর্থ নয় যে, কাফেররা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আর মু'মিনগণ অপ্রিয়, বরং মু'মিনদেরকে এই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ কম দিয়ে তাকে হেদায়েত অধিক পরিমাণে দান করে থাকেন এবং তাকে নৈকট্যধন্য হওয়ার একটি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর কাফেরদেরকে যে ধন সম্পদ দেওয়া হয় তা এই কারণে যে, তাদেরকে তিল দেওয়া হয় এবং তাদের শুমরাহী ও পথভ্রন্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "যারা স্বেচ্ছায় হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত আরো বৃদ্ধি করে দেন। – তাফসীরে ইবনে কাছীর: তির্দু পারা – ১৬, পৃ. ৪৮

ইমাম রায়ী (র.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, যারা নেককার আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন এর তাৎপর্য হলো ঈমানের পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইখলাস দান করেন অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের ছওয়াব বৃদ্ধি করে দিবেন। –[তাঞ্চসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৪৪-৪৫]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন— মু'মিনগণের প্রকৃত সম্পদ হলো হেদায়েত। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের এই হেদায়েতের পুঁজি বৃদ্ধি করে দেন। —[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ২৪৮]

হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এর জন্য ঈমান বৃদ্ধির কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এর ঘারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ. ৬১৪]

শক্রীর নানা জনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সুরা কাহাফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উল্জি এই যে, أَوْلَكُ مُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْلٌ عَنْدَ رَبِّكَ ثُـوَابًا وَخَيَلٌ مَّرَدًا সম্পর্কে নানা জনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এহণযোগ্য উল্জি এই যে, গুরুনাত বুঝানো হয়েছে। গ্রহণযোগ্য কিল্ক এই যে, তাই বুঝানো হয়েছে। গুরুনাত শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বুঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সংকর্মই আসল সম্পদ। সংকর্মের ছওয়াব বিরাট এবং এর পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

শীনে নুযুল: বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত খাববাব ইবনুল আরত (রা.) বর্ণনা করেছেন, যে আমি কামারের কাজ করতাম, আস ইবনে ওয়ায়েল নামক এক ব্যক্তির কিছু কাজ আমি করেছিলাম। আমার পারিশ্রমিক তার কাছে বাকি ছিল। একদিন আমি তাকে আমার প্রাপ্য আদায়ের তাগাদা করলাম। আস জবাব দিল, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবো না। তখন আমি বললাম, খুব ভালো করে শ্রবণ কর, যখন তুমি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করবে তখনো আমি কৃফরি করবো না। আস বলল, মৃত্যুর পর কি পুনরায় আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে। তখন আস বলল, তবে সেখানেও আমি ধন সম্পদ লাভ করবো আর সেখানেই তোমার পাওনা আদায় করবো। তখনই এই আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত খাব্বাব (রা.) বলেছেন, আমি মক্কায় আস ইবনে ওয়ায়েলের জন্য একটি তরবারি তৈরি করেছিলাম, এর পারিশ্রমিক তার নিকট আমার পাওনা ছিল। তার নিকট পারিশ্রমিক দাবি করলে সে এসব কথা বলে।

স্বার প্রারছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ব্যতীত জন্ম হওয়ার এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিম্পাপ-নিষ্কলংক হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু ইহুদিরা হয়রত ঈসা (আ.) এবং তার সন্মানিত মাতা সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করতো, তাই এ ঘোষণা দ্বা তাদের অন্যায় অযৌজ্ঞিক কথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াত থেকে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো।[নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক]

এতদ্বাতীত পূর্বের কয়েকটি আয়াতে কিয়ামতের অবস্থা এবং নেককারদের নেক আমল ও তার পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে মুশরিক বা পৌত্তলিকদের পথভ্রষ্টতা ও ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। খ্রিস্টানরা হয়রত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা আলার পুত্র বলার যে ধৃষ্টতা দেখায়, তা একান্ত অমার্জনীয় অপরাধ। যদি আল্লাহ তা আলা দয়া করে সহ্য না করতেন, তবে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কান্ধের মুশরিকদের মূর্খতা এবং আখিরাতে তাদের যে কঠিন শাস্তি হবে, তার বিবরণ রয়েছে। এ সূরার শেষ দিকে নেককার মু'মিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমান এবং নেক আমলের বরকতে মানুষের অন্তরে মু'মিনদের জন্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহওয়ালাগণ মানুষের মধ্যে প্রিয় এবং পছন্দনীয় ও সম্মানিত বলে বিবেচিত হন।

সুরার শেষের দিকে এ নসিহত করা হয়েছে যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর। অবশেষে প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির হতে হবে, এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে, অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা।

ভাই বিদ্যালয় প্রায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল, তুমি মুহাম্মদ — এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। হযরত খাববাব (রা.) জবাব দিলেন এরূপ করা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। চাই তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল, ভালো তো আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবঃ এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন দৌলত ও সন্তান সন্ততি থাকবে। — কুরুতুবী

কুরআন পাক এই আহম্মক কাফেরের জবাবে বলেছে, সে কিরুপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে? اِطَّلَعَ الْغَيْبُ অর্থাৎ সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে?

অর্থাৎ অথবা সে দয়ায়য় আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলা বাহুল্য এরূপ কোনো কিছুই হয়ন। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? مَا يَغُولُ مَا يَغُولُ অর্থাৎ সে যে ধন দৌলত ও সন্তান সন্তুতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান সন্তুতি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আমার কাছেই ফিরে যাবে।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান সন্তুতি এবং না থাকবে ধন দৌলত।

অর্থাৎ এই স্বহন্তনির্মিত মূর্তি এবং মিধ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের ইবাদত করতো, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শক্র হয়ে যাবে। আল্লাহ তা আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে, হে আল্লাহ! এদেরকে শান্তি দিন! কেননা এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য বানিয়েছিল।

- শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। চাপিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে মন্দ্র কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য সে তাদেরকে গুনাহ ও নাফরমানির প্রতি উৎসাহিত
- ৮৪. সুতরাং তাদের বিষয়ে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না শান্তি কামনা করে। <u>আমি তো তাদের জন্য গণণা</u> ক্রছি দিন রাত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ধারিত কাল তাদের শান্তিকাল পর্যন্ত।
- ৮৫. স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, <u>যেদিন মুত্তাকীদেরকে</u> সমবেত করব তাদের ঈমানের কারণে দ্য়াময়ের - এর বহুবচন। وَافِدُ পব্দটি وَفُداً অর্থ- আরোহী।
- 🐧 ৮৬. <u>এবং অপরাধীদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাব</u> তাদের কুফরির কারণে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নাম পানে। শব্দতি 'وارد -এর বহুবচন। অর্থ- পদব্রজে চলস্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি।
  - ৮৭. <u>অন্য কারো ক্ষমতা থাকবে না</u> অর্থাৎ কোনো মানুষের সুপারিশ করার, তবে যে দয়াময়ের নিক্ট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলার মাধ্যম ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই।
  - ৮৮. <u>তারা বলে</u> অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা এবং যারা ধারণা করে যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা। <u>যে,</u> <u>দয়াময় প্রভু সন্তান গ্রহণ করেছেন।</u>
  - ৮৯. আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন– তোমরা তো এমন এক বিভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ অর্থাৎ চরম জঘন্য।

- مَّ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ سَلَّطْنَا ٨٣ هُو. ﴿ ٨٣ هُو اللَّهُ عَلَيْنَ سَلَّطْنَا هُمْ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَؤُزُهُمْ تَهِيْجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِيْ أَزُّا .
- . فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ م يِطَلَبِ الْعَذَابِ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِي أَوِ الْانَفْاسَ عَدًّا . إلى وَقْتِ عَذَابِهِمْ .
- ٨٥. أَذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ النَّمُتَّقِيْنَ بِإِيْمَانِهِمْ إلى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا . جَمْعُ وَافِدٍ بِمَعْنَى
- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ بِكُفْرِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ وِردًا . جَمْعَ وَارِدٍ بِمَعْنَى مَاشٍ
- لَا يَمْلِكُونَ أَيْ النَّاسُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا م اَيْ شَهَادَةَ أَنْ لاَّ اللَّهُ إِلاَّ اللُّهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ.
- ٨٨. وَقَالُوا أَيْ اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارِي وَمَن ، زَعَمَ أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ بَنَاتُ اللُّهِ اتُّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلُدًا .
- ٨٩. قَالَ تَعَالَى لَهُمْ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئًا إِذًّا . أَيْ مُنْكَرًا عَظِيْمًا .

# . يَكَادُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ السَّمُوٰتُ

يَتَفَطُّرُنَ بِالنُّونِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّاءِ وَ تَشْدِيْدِ الطَّاءِ بِالْإِشْيِقَاقِ مِنْهُ مِنْ عَظْمِ هٰذَا الْقَوْلِ وَتَنسُشُتُ الْأَرْضُ وَتَخِيرُ الْجِبَالُ هُدًّا . أَيْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجَلٍ .

٩١. أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ج

٩٢. قَالَ تَعَالِي وَمَا يَنْبُغِي لِلرَّحُمِٰنِ أَنْ يُّتَّخِذُ ولَدًا م أَى مَا يَلِيثُ بِهِ ذَالِكَ .

٩٣. إِنْ آَيْ مَا كُلُّ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَٱلْاَرْضِ إِلَّا أَتِى الرَّحْمٰنَ عَبْدًا . ذَلِيْلًا خَاضِعًا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ مِنْهُمْ عُزَيْرٌ وَعِيسلى .

٩٤. لَقَدْ أَحْصُبِهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . فَلاَ يَخْفَى عَلَيْدِ مَبْلَغُ جَمِيْعِهِمْ وَلا وَاحِدُ مِنْهُمْ . . وَكُلُّهُمُ أَتِيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَرْدًا وبِلاَ

مَالٍ وَلا نَصِيبِ يَمْنَعُهُ.

. إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَيملُوا الصَّلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدًا . فِيمَا بَيْنَهُمْ يَتَوَادُّونَ وَيَتَحَابُونَ وَيُحِبُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى .

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ النَّارَ بِالْإِيْمَانَ وَتُنْذِرَ تُخَوِّفَ بِهِ قَوْمًا لُدُّا . جَمْعُ اَلَدُّ أَىْ ذُوْ جَدْلِ بِالْبَاطِلِ وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةً .

৯০. যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ <u>হয়ে যাবে।</u> শব্দটি ্রিট্র এবং রিট উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। يُنْغَطْرُنَ يَتَغَطُّونَ अपत कतारा : يُتَغَطُّونَ अपत कतारा - يُتَغَطُّونَ অর্থাৎ 🖫 দ্রেরে এবং 🗓 বর্ণটি তাশদীদসহ। অর্থ-বিদীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ কথার জঘন্যতার কারণে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। অর্থাৎ এ কারণে তাদের উপর আপতিত হবে।

৯১. যেহেতু তারা দয়াময় প্রভুর প্রতি স্ন্তান আরোপ

৯২. আল্লাহ তা'আলা বলেন- অথচ সন্তান গ্ৰহণ করা দয়াময় প্রভুর জন্য শোভনীয় নয়। অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে এটা সমীচীন নয়।

৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময় প্রভুর নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। লাঞ্জিত, অপদস্থ ও বিনীত হয়ে কিয়ামতের দিন। তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-ও থাকবেন।

৯৪. তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কাজেই তাঁর নিকট তাদের সকলের পরিধি গোপন নয় এবং তাদের কোনো একজনেরও নয়।

৯৫. এবং কিয়ামত দিবসে তাদের প্রত্যেকেই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে। সম্পদশূন্য ও শান্তি প্রতিহতকারী সাহায্যকারী ব্যতিরেকে।

৯৬. যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে দয়াময় প্রভূ অবশ্যই <u>তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা</u> তারা পরস্পর একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহ তা আলাও তাদেরকে ভালোবাসবেন।

عالم الْقُرْأُنَ بِلِسَانِكَ الْعَرِيعِ ٩٧ ه٩٠. فَإِنَّمَا يَسَّرُنُهُ أَيْ الْقُرْأُنَ بِلِسَانِكَ الْعَرِيعِ কুরআনকে আপনার ভাষায় আরবি ভাষায় যাতে আপনি খোদাভীরুদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন। অর্থাৎ জাহানামের আগুনের ঈমান আনার মাধ্যমে এবং বিত্তাপ্রবণ সম্প্রদায়কে তা দারা সতর্ক করতে পারেন। 🗓 শব্দটি 🍱 -এর বহুবচন অর্থ- ভ্রান্ত বিষয়ে বিতথাকারী আর তারা হলো মঞ্চার কাফেররা।

٩٨. وَكُمْ أَىْ كَثِيْرًا أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ طَ أَى أُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيةِ بِتَكُذِيْبِهِمْ الْمَاضِيةِ بِتَكُذِيْبِهِمْ اللَّمَاضِيةِ بِتَكُذِيْبِهِمْ اللَّمَاضِيةِ بِتَكُذِيْبِهِمْ اللَّمَالَ هُلُ تُحِدِّ اللَّمَالَ هُلُ مَنْ أَحَدٍ اللَّهُمُ مِنْ أَحَدٍ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

### অনুবাদ:

هه. তাদের পূর্বে আমি কত অনেক মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ
করেছি অর্থাৎ অতীত কালের অনেক জাতিকে তাদের
রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে। <u>আপনি</u>
কি অনুভব করেন দেখতে পান তাদের কাউকে, অথবা
ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পান কি? না। رَكْزًا অর্থান মৃদ্
আওয়াজ। কাজেই তাদেরকে আমি যেভাবে ধ্বংস
করেছি এদেরকেও সেভাবেই ধ্বংস করব।

### তাহকীক ও তারকীব

এর বহুবচন। ঝগড়াকারী, বিতর্ককারী। এর দ্বারা কাফের ও মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

قَوْلَهُ الْعَكَرِبِيُّ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে لِسَانٌ দারা আরবি শব্দ উদ্দেশ্য, ভাষা উদ্দেশ্য নয়। سَاسُمُ শব্দটি اِللَّمَ অর্থ- শব্দ, স্বর।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শ্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক পূর্বতী আয়াতসমূহে কাফেরদের পথভ্রষ্টতা এবং আখিরাতে তাদের শান্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে কাফেরদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, শয়তানের উন্ধানী এবং প্ররোচনাতেই তারা কৃষ্ণর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাই শয়তানের ইঙ্গিতেই তারা নাচতে থাকে।

উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। র্টা শব্দের জন্য শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোনো কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং এর অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

উর্ক নির্দান এই যে, আপনি তাদের শান্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শান্তি সত্বই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শান্তিই শান্তি। তাঁ কর্মান তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো কিছুই বল্পাহীন নয়। তাদের ব্যাসের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপরে আজাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফিকহবিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন! ইবনে সাম্মাক আরজ করলেন, আমাদের স্থাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুণতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন- حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تَعَدُّ فَكُلُّماً \* مَضْى نَفْسٌ مِنْكَ اِنْتَقَصَ بِهِ جُرْءً

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়। কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। –[কুরতুবী]

وَكَيْنَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَيُّهَا \* فَتَى يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفْسُ -क्लाक वुक्र् वरलर्छन

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে।
—(রহুল মা'আনী)

যারা বাদশাহ অথবা কোনো শাসনকর্তার কাছে সন্মান ও कें وَالْمُ مَا الْمُدَّقِيْنَ اِلْيَ الرَّحَمْنِ وَفُدَا । যারা বাদশাহ অথবা কোনো শাসনকর্তার কাছে সন্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وند বলা হয়। হাদীসে রয়েছে তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন, তাদের সংকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। -[রহুল মা'আনী, কুরতুবী]

وْدُدُ : كَنُّولُـهُ اِلَّي جَهَيْمَ وَرُدًا -এর শান্ধিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وُرُدًا -এর অনুবাদ পিপাসার্ড করা হলো।

হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, عَهْد [অঙ্গীকার] বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর সাক্ষ্য বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, عَهْد বলে কুরআনের হিফজ বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে। –[রহুল মা'আনী]

তেনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বৃদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলি প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বৃদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার নামের তাসবীহ পাঠ করে। যেমন কুরআন বলে وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎ কর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিথী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাস্লুল্লাহ বলেন, আলাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর এই ভালোবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তিনি আরো বলেন, কুরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ল إِنَّ الْدِيْنُ السَّمَا لَا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ الرَّحْمُنُ وُدًّا الْصَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ الرَّحْمُنُ وُدًّا

হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। −[কুরতুবী]

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) যখন ন্ত্রী হাজেরা ও দুঋপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মঞ্চার ত্তম্ব পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন— "হে আল্লাহ! আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি লোকজনের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মঞ্কা ও মঞ্কাবাসীদের প্রতি মহকতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্রত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দ্রতিক্রম বাধা-বিপত্তি ভিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কাণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মঞ্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

বলা হয়, যেমন মরণোনাখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে সব রাজ্যাধিপতি জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা আলার আজাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোনো ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর তনা যায় না।

قُولُـهُ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ وَالصَّلِحَتِ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَالِحِينِ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِحَتِ وَالْمَلْكِ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِ وَالْمَلِحِ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحَالِحَالِحِينَ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَلْمِ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلِحَالِحَالِحِينَ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَالِحَلَّالِحَلِمِ وَالْمَلْمِعُولِ وَالْمَلْمِعِ وَالْمَلِحِينَ وَالْمَلْمِ وَالْمَ

রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আমি যখন মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলাম তখন মক্কাবাসী কিছু বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হলো। তাদের প্রীতি-ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। ঐ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ছিল শয়বা ইবনে রবীয়া, উৎবা ইবনে রবীয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। –ি্তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৫

তাবারানী (র.) 'আল আউসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতখানি হযরত আলী ইবনে আবৃ তালেব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

ইবনে মরদবিয়া এবং দায়লামী (র.) হ্যরত বারা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী হ্র হ্যরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, হে আলী! তুমি বল اللَّهُمُ اجْعَلُ لِيٌّ عِنْدَكَ عَهُدًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো প্রতিশ্রুতি এবং তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো ভালোবাসা এবং আমার জন্যে মু'মিনদের অন্তরেও রেখে দিও ভালোবাসা। তখন আয়াত নাজিল হয়। তাবারানী ও ইবনে মারদবিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرُّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ :

- ১. তা-হা আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত।
  - ২. হে মুহাম্মদ আমু আপনি ক্লেশ পাবেন এজন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। অর্থাৎ আপনি কষ্টে নিপতিত হবেন। যা আপনি করেছেন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর। সালাতৃত তাহাজ্জ্বদ দীর্ঘ কিয়াম করে। অর্থাৎ নিজের উপর থেকে বোঝা লাঘব থেকে করুন!
  - বরং আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যে ভয় করে কেবল তার উপদেশার্থে অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয়
  - ৪. এটা তার নিকট হতে অবর্তীর্ণ 🗘 🗯 শব্দটি উহ্য वत পर्तिवर्ष عامِل نَاصِبُ अश्री فَعَامِل نَاصِبُ वश्री عَامِل نَاصِبُ যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। नमि كِبُرُ नमि الْعُلَى -এর বহুবচন। यেমन ﴿ الْعُلَى ্রএর বহুবঁচন।
  - ৫. দয়াময় প্রভু আরশে সমাসীন অভিধানে 'আরশ' বলা হয় রাজ সিংহাসনকে, সমাসীন হওয়া আল্লাহ তা'আলার শান অনুপাতে যেমনটি উচিত তেমনটি উদ্দেশ্য।
  - ৬. তা তাঁরই যা আছে আকাশমণ্ডলীতে পৃথিবীতে, এই দুয়ের অন্তবর্তী স্থানে যত সৃষ্টি রয়েছে এবং ভূগর্ভে আর তা হলো লোনা মাটি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সপ্ত জমিন। কেননা তা সব এর নিচে রয়েছে।

- ١. طه. الله أعْلَمُ بِمُرَادِه بِذٰلِكَ.
- ٢. مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ بِا مُحَمَّدُ لِتُشْقَى لِتَتْعَبَ بِمَا فَعَلْتَ بَعْدُ نُزُوْلِهِ مِنْ طُوْلِ قِيهَامِكَ بِصَلُورَ اللَّيْلِ اَى خَفِفَ عَنْ نَفْسِكَ.
- إِلَّا لَٰكِنْ اَنْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةً بِهِ لِّمَنْ يَخْشَى ـ سَخَافُ اللَّهُ .
- تَنْزِيْلًا بَذُكُ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ النَّاصِبِ لَهُ مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوتِ الْعُلِّي . جَمْعُ عَلِيًا كَكُبْرِي وَكِبَرِ.
- ٥. هُوَ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ وَهُو فِي اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمُلْكِ اسْتَتَّوَى - إِسْتِوَاءً يَلِيقُ بِهِ ـ
- لَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُخُلُوقَاتِ وَمَا تَحْتَ الشُّرَى ـ هُوَ النُّوابُ النَّدِيْ وَالْمُرَادُ الْأَرْضُونَ السَّبِعُ لِأَنَّهَا تَحْتَهُ.

### অনুবাদ

- ٧. وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فِيْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ فَاللّهُ غَنِيٌ عَنِ الْجَهْرِ بِهِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَ وَأَخْفَى مِنْهُ أَى مَا حَدَّثَتْ بِهِ السَّرَ وَأَخْفَى مِنْهُ أَى مَا حَدَّثَ بِهِ السَّرَ وَأَخْفَى مِنْهُ أَى مَا حَدَّثُ بِهِ فَلَا السَّفْسُ وَمَا خَطَرَ وَلَمْ تُحَدِّثُ بِهِ فَلَا تَجْهَدْ نَفْسَكَ بِالْجَهْرِ -
- ٨. السلسة لا إلى الله الكسساء الكسساء الكسساء الكسساء الكيساعة واليسعون الوارد الكيساء الكورد الكورد
  - ه که وَهَلٌ قَدْ اَتَّيكَ حَدِيثُ مُوسَلَّى م ٩٠٠ وَهَلٌ قَدْ اَتَّيكَ حَدِيثُ مُوسَلَّى م

ا مُؤنَّثُ عا-

١. إذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ لِإِمْرَأَتِهِ امْكُثُوا هُنَا وَذٰلِكَ فِيْ مَسِيْرِهِ مِنْ مَذْيَنَ طَالِبًا مِصْرَ إِنِّيُّ انسَّتُ ابَصْرَتُ نَارًا لَّعَلِّي إِتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ شُعْلَةٍ نَارًا لَّعَلِّي إِتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ شُعْلَةٍ فِيْ رَأْسِ فَتِيْلَةٍ أَوْ عُودٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ـ أَى هَادِيًا يَدُلُنِي عَلَى الطَّرِيْقِ وَكَانَ اخْطَأَهَا لِظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَقَالَ لَعَلَّ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِوَفَاءِ الْوَعْدِ . ৭. যদি আপনি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেন জিকিরে কিংবা দোয়ায়, তবে আল্লাহ তা'আলা উচ্চৈঃস্বরে বলা থেকে অমুখাপেক্ষী তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। তার থেকে অর্থাৎ যা মনে মনে বলে এবং হৃদয়ের গহীনে কল্পনা করে অথচ এখনও তা ব্যক্ত করেনি। কাজেই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার জন্য নিজেকে কল্পে নিপতিত করবেন না।

৮. আল্লাহ তা'আলা তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই,

<u>সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই</u> হাদীসে নিরানকাই নামের কথা

উল্লেখ রয়েছে। আর الْحُسَانُ नकि विकार

- ১০. তিনি যখন আশুন দেখলেন তখন তাঁর পরিবারবর্গকে
  বললেন তার দ্বীকে তোমরা এখানে থাক এটা ছিল
  মাদায়েন থেকে মিশরের যাত্রাপথে। <u>আমি অনুভব</u>
  করিছি দেখছি <u>আশুন। সম্ভবত আমি তা হতে</u>
  তোমাদের জন্য জুলম্ভ আঙ্গার আনতে পারব। কোনো
  প্রদীপের সলতের মাথায় করে কিংবা কোনো ডালের
  সাহায্যে। <u>অথবা আমি আশুনের নিকটে কোনো</u>
  প্রথনির্দেশ পাব অর্থাৎ কোনো পথপ্রদর্শককে যিনি
  আমাকে রাস্তা বাতলে দিবেন। তিনি রাত্রির
  অন্ধকারের কারণে রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন। আর
  তিনি ট্রিতথা সম্ভবত বলেছেন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার
  ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকার কারণে।
- আউসজ বৃক্ষ তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা!

  এই ত্তি আইসজ বৃক্ষ তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা!

  এই তথন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা!

### অনুবাদ

الْمَى بِكَسْرِ الْهَ مُنزة بِتَاوِيْلِ نُودِي بِعَيْدِ الْبَاءِ انَا بِعَيْدِ الْبَاءِ انَا تَوْكِيْدُ لِيبَاءِ الْمُتَكَلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعُ تَوْكِيْدُ لِيبَاءِ الْمُتَكَلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ ۽ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهَرِ الْمُتَكَلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ ۽ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهَرِ الْمُتَكَلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعُ بَيَانٍ لَعْلَيْكَ ۽ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهُّرِ الْمُقَدِّسِ الْمُطَهُّرِ الْمُقَدِّسِ الْمُتَكِينِ وَتَرْكِمِ مَصْرُونَ بِاعْتِبَارِ الْمُقَعِدِ مَعْ الْعَلَمِيَّةِ .

١٣. وَأَنَّا اخْتُرْتُكَ مِنْ قَوْمِكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يَعْدِمُ لِمَا يَعْدِمُ لِمَا يَعْدِمُ لِمَا يَعْدِمُ

١٤. إِنَّنِي آنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا انَا فَاعْبُدْنِي لا وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي . فِينها .

১৩. <u>আমি আপনাকে মনোনীত করেছি</u> আপনার সম্প্রদায় থেকে। <u>অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে আপনি তা</u> <u>মনোযোগের সাথে শ্রবণ করুন।</u> আমার পক্ষ হতে আপনার প্রতি।

১৪. <u>আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।</u> <u>অতএব আমার ইবাদত করুন এবং আমার শ্বরণার্থে</u> সালাত প্রতিষ্ঠা করুন!

### তাহকীক ও তারকীব

चें وَالَّهُ اِلْمُ الْمُ اللهِ अर्थ হচ্ছে - আমি কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি নিজেকে অতিরিক্ত চিন্তার কারণে কন্তে নিপতিত করবেন।

ভূনি ভূনি ভূনি হানা।

এটা সিরিয়ার অন্তর্গত একটি উপত্যকার নাম।

طله : ব্যাখ্যাকার (র.) اَللهُ اَعْلَمُ بِسُرَادِهِ بِلَٰلِكَ : বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা حُرُون مُقَطَّعَة একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এর সঠিক জ্ঞান রাখেন।

لُكِنْ अर्था مُسْتَغْنَى مُنْفَطِعْ वाता देतिल करतिहान एय, এটा لُكِنْ अर्थ। ताथाकात (त.) الله لُكِنْ अर्थ। कनना تَذْكِرَة अर्थ। कनना تَذْكِرَة अर्थ। कनना تَذْكِرَة अर्थ। कनना انْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةٌ

 শব্দটি উচ্চারণ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তার নসব দানকারী ফে'ল, তথা উহ্য نَرُنْنَ -এর স্থলাভিষিক্ত وَمُثَنَّ خَلَقَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

الْكُوْلُهُ خُلُقُ الْأَرْضُ وَالسَّمُواتِ الْعُلَى : এর মধ্যে জিনসের আতফ জিনসের উপর ঘটেছে। মুফরাদের উপর বহুবচনের আতফ নয়। সুতরাং এখন অনুচিত হওয়ার প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল। هُو वृिक्ष করে ইঙ্গিত করেছেন যে, الرَّخْلُنُ শৃक्षि উহ্য هُو মুবতাদা-এর خُبُرُ হওয়ার কারণেও مُرُفُوع হবে।

হলো মূলত উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ঠে অব্যয়িত ঠি অথে ا وَرُرَاى विश्वान विश्व

থেকে বদল হয়েছে। وَيْهَا عِلْهُ عِلْهُ اللَّهُ भन विल्ख মুবতাদার খবর। عَوْلُهُ اِلنَّفِيُّ اَنَا اللَّهُ عَلَم অর্থাৎ اللّهُ اللَّهُ اللَّ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুকাতেল ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'তোয়াহা'র অর্থ হলো উভয় পা জমিনে রাখো, তাহাজ্জুদের নামাজে উভয় পা জমিনে স্থাপন কর। ইবনে মারদবিয়া (র.) তাঁর তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, যখন সূরা মুয্যাম্লিল-এর আয়াত- يَا يَهُمَا الْمُزْمِلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا غَلِيًا

অর্থাৎ হে কম্বলওয়ালা, রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হোন অল্প সময় ব্যতীত।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী হার্ক্ত সারারাত আল্লাহ তা আলার দরবারে দণ্ডায়মান থাকতেন ফলে তার কদম মোবারকে রস জমে যায়, কদম মোবারক ফুলে যায়। তখন তিনি একটি পা মাটিতে রাখতেন আরেকটি পা তুলে রাখতেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন এবং বললেন, তোয়াহা। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ হার্ক্ত উভয় পা মাটিতে রাখুন।

তাফসীরকার হযরত মুজাহিদ (র.) আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, তোয়াহা অর্থ হলো, হে ব্যক্তি। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, হিক্র ভাষায় তোয়া হা অর্থ হলো– হে ব্যক্তি। কালবী (র.) ও আলোচ্য শব্দটির এ অনুবাদই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী 🚃 -কে সম্বোধন করা হয়েছে বলে বুঝা যায়।

−[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৮-৫৯]

ইমাম রাযী (র.) এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন। যথা-

- ১. ১. ১ অক্ষরটি দ্বারা হাবিয়া বুঝানো হয়েছে। [দোজখের একটি নাম] এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা জান্নাত এবং দোজখের শপথ করেছেন।
- ২. বর্ণিত আছে যে ইমাম জাফর সাদেক (রা.) বলতেন- 'তোয়া' দ্বারা আহলে বাইতের তাহারাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'হা' অক্ষর দ্বারা আহলে বাইতের হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো তত্তজ্ঞানী বলেছেন 'তোয়া' দ্বারা পবিত্রতা আর 'হা' দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সেই মহান ব্যক্তি যিনি গায়েবী বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৩]

পরশ্রম ও কার্টা বিশ্রম রাজন বিশ্রম ও কার্টা বিশ্রম রাজন ত্বার্তির নির্মিতভাবে রাত্র রাতের সূচনাভাগে রাস্লুল্লাহ ত্বান্তে পরশ্রম পরশ্রম ও সাহাবারে কেরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাস্লুল্লাহ ত্বান্ত নএর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোনো রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কুরআনের দাওয়াত কবুল করুক তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কার্টিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাস্লুল্লাহ ত্বান্ত বিশ্বম রেকার করার জন্য বলা হয়েছেল আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাস্লুল্লাহ ক্বিমি নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। এ কাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল নাঃ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। −[কুরতুবী সংক্ষেপিত]

ক্রআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপবান বর্ষণ করতে থাকে যে, করেআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপবান বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কুরআন তো নয় সাক্ষাৎ বিপদ নাজিল হয়েছে। রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর।, হতভাগা, মুর্খরা জানে না যে, কুরআন ও কুরআনের মাধ্যমে প্রদন্ত আল্লাহ তা আলার জ্ঞান মঙ্গলই মঙ্গল এবং সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও নির্বোধ। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাস্লুল্লাহ তা ফুর্মিন করেন। তা আলাহ তা আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাছীর (র.) অপর একটি সহীহ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা (রা.) কর্তৃক ইবনে হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই-

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ اللّٰهُ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ إِنِي لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِيْ وَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلَا أَبَالِيْ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ক্রান্ত বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তার সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন, আমি আমার ইলম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত শুনাহ ও ক্রটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোনো পরওয়া করি না।

কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআন বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِمَنْ يُخْشَى শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। وَاللَّهُ ٱعَلَمُ ا

আরশের উপর সমাসীন হওয়া। সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে এরপ বর্ণিত আছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারো জানা নেই। এটা ক্রিটার তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ তা আলার মান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ঠুঠ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ তা আলা ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উনুতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপারে থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। এর নীচে এমন প্রন্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয়় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা আলারই বিশেষ গুণ।

শক্ষান্তরে قُوْلُهُ يَعْلَمُ السَّرُ وَاَخْفَى : মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারো কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় পক্ষান্তরে ক্রেছে যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোনো সময় আসবে। আল্লাহ তা আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যুক ওয়াকিফহাল। কোনো মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَوْلُهُ هُلُ اِتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ক্রআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসূল — এর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হয়রত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারম্পরিক সম্পর্ক এই যে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ যেসব কট্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী — এর জানা থাকা দরকার, যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে - ﴿ كُلُّا نَفُصُ عَلَيْكُ مِنْ انْبَاءِ الرِّسُلِ مَا نُشَبِّتُ بِهِ فُوْاُدُكُ

অর্থাৎ আমি পয়গাম্বরগণের এমন সব কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত হযরত মৃসা (আ.)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌছে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গৃহে এরপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করবেন। তাফসীরে বাহরে মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আরজ করলেন, এখন আমি আমার জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোঁজ করছিল। এ আশংকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা বাকি ছিল না। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁকে ব্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। ব্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তার প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোনো সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তৃর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে

গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। হয়রত মূসা (আ.) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আশুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই এর স্থূলে চকমিক পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আশুন জ্বলে উঠত। হয়রত মূসা (আ.) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আশুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আশুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আশুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আশুন আনা যায় কিনাঃ সম্ভবত আশুনের কাছে কোনো পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি। যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোনো খাদেমও সাথেছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সম্বর-সঙ্গীও ছিল। কিছু পথ ভূলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। –[বাহরে মুহীত।]

হযরত মৃসা (আ.) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোনো দিক নির্দিষ্ট ছিল না। ওনেছেনও অপরপ্র ভঙ্গিতে। তথু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ দ্বারা ওনেছেন। এটা ছিল একটা মুজেযার মতোই। আওয়াজের সারমর্ম এই য়ে, য়ে বস্তুকে তুমি আওন মনে করছ তা আওন নয়, আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, "আমিই তোমার পালনকর্তা।" হয়রত মৃসা (আ.) কিরূপে নিশ্চিত হলেন য়ে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজঃ এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই য়ে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন য়ে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া হয়রত মৃসা (আ.) দেখলেন য়ে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবের্ত তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাছে। আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজর ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং তথু কানই নয়, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরিক আছে। এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন য়ে, এ আওয়াজ আল্লাহ তা'আলারই।

হ্যরত মৃসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন : রহুল মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, হ্যরত মৃসা (আ.)-কে যখন 'ইয়া মৃসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেওয়া হয়, তখন তিনি 'লাববাইক' [আমি হাজির আছি] বলে জবাব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেনং উত্তরে বলা হলো, আমি আপনার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর হ্যরত মৃসা (আ.) আরজ করলেন, আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, নাকি আপনার প্রেরিত কোনো ফেরেশতার কথা শুনছিং জবাব হলো, আমি নিজেই আপনার সাথে কথা বলছি। রহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, হ্যরত মৃসা (আ.) এই শব্দুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম

নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয় তার জবাব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্কুলতা ও দিক শর্ত। এরপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শুনা যায়। হযরত মূসা (আ.) কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকেও কালাম শুনেননি এবং শুধু কানেই শুনেননি, বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী (রা.), হাসান বসরী ও ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর পদদয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন, বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাস্লুল্লাহ বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন, اِذَا كُنْتُ نِيْلُ كُنْتُ نِيْلُكُانِ فَاخْلُغُ تُعْلَيْكُ অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সন্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।
ছুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া সব ফিকহবিদের মতে জায়েজ। রাস্লুলাহ ত পাহাবায়ে কেরাম থেকে
পাকজুতা পরিধান করে নামাজ পড়া প্রমাণিতও রয়েছে। কিন্তু সাধারণ সূত্রত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামাজ পড়া
হতো। কারণ এটাই বিনয় ও ন্মতার নিকটবর্তী।

తَوْلُهُ اِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন। যেমন বায়তুল্লাহ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তৃর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। –[কুরতুবী]

কুরআন শ্রবণের আদব : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কুরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোনে অন্য কাজে ব্যাপ্ত হবে না, দৃষ্টি নিন্মগামী রাখবে এবং কালাম বুঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদবসহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বুঝারও তৌফিক দান করেন। -[কুরতুবী]

(আ.)-কে ধর্মের সমুদর মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল। فَاسْتَمْعُ لِمَا يُوْلُمُ النَّا اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ الْاَ الْمَالُونُ وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِى (আ.)-কে ধর্মের সমুদর মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল। ত পরকাল। বিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِيُ -এর অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর, আমা ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। এটা তাওহীদের বিষয়বস্থ। অতঃপর الْرَبُهُ الْسُاعَةُ الْبِيَاءُ السَّاعَةُ الْبِيَاءُ طَعْبُدُنِيْ এই নির্দেশে নামাজের কথাও রয়েছে।

কিন্তু নামাজকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজ সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামাজ ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামাজ বর্জন কাফেরদের আলামত।

উদেশ্য এই যে, নামাজের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ তা আলার স্বরণ। নামাজ আদ্যোপান্ত জিকিরই জিকির; মুখে, অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে জিকির। তাই নামাজে জিকির তথা আল্লাহ তা আলার স্বরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِزِكْرِيُ শব্দের এক অর্থ এরপও যে, কারো নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাজের কথা ভূলে গেলে এবং নামাজের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাজের কথা স্বরণ হয়, তখনই নামাজ পড়ে নিতে হবে।

- ١٥. إِنَّ السَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيْهَا عَنِ النَّاسِ وَيَظْهَرُ لَهُمْ قُرْبُهَا بِعَلَامَاتِهَا لِتُجْزَى فِيْهَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ـ
- بِه مِنْ خَيْرِ اَوْ شَرِّ -الْإِيْمَانِ بِهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْيهُ فِي إِنْكَارِهَا فَتَرْدلي ـ فَتَهْلِكَ إِنْ صَدُدْتُ عَنْهَا ـ
- . وَمَا تِلْكَ كَائِنَةُ بِيَمِيْنِكَ يُمُوسَى. ٱلْاسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ لِيُرَبِّرِ عَلَيْهِ الْمُعْجِزَةَ فِيْهَا .
- عَلَيْهَا عِنْدَ الْوِثُوبِ وَالْمَشْيِي وَأَهُشُ اَخْبِطُ وَرَقَ الشَّجِرِ بِهَا لِيسُقَطَ عَلَى غَنْصِي فَتَأْكُلُهُ وَلِي فِيها مَأْدِبُ جَمْعُ مَارِبَةٍ مُثَلُّثُ الرَّاءِ أَيْ حَوَائِكُمُ الْخُرى ـ كَحُمْلِ الزَّادِ وَالسُّقَاءِ وَطَرَدِ الْهَوَامَ زَادَ فِي الْجُوابِ بِيَانَ حَاجَاتِهِ بِهَا .
- ٢٠. فَالْقَيهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةً ثُعْبَانُ عَظِيمً تَسْعَى - تَمُشِيْ عَلْي بَطْنِهَا سَرِيعًا كُسْرَعَةِ الثُّعْبَانِ الصَّغِيْرِ الْمُسَمِّى بِالْجَانِ الْمُعَبِّرِ بِهِ عَنْهَا فِي أَيَةٍ أُخُرى .

- ১৫. <u>কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে</u> <u>চাই।</u> মানুষ থেকে। তবে বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দারা এর নিকটবর্তী হওয়া বুঝা যাবে। যাতে ফল লাভ করতে পারে সেদিন প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী এর দ্বারা ভালো ও মন্দের।
- **১৭ ১৬. সুতরাং সে যেন আপনাকে নিবৃত্ত না রাখে ফিরিয়ে না** রাখে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপনে যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তা অস্বীকারের ব্যাপারে। নিবত্ত হলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন যদি তা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতেন।
- \V ১৭. <u>হে মূসা! আপনার ডান হস্তে এটা কি?</u> এখানে এর জন্য এসেছে। যাতে তার অন্য এসেছে। তার মধ্যে মুজেযা প্রতিফলিত হতে পারে।
- ে ১১ ১৮. তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর দেই ঠেস লাগাই। ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এবং চলার সময়। এবং এর দারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বক্ষপত্র ফেলে থাকি। গাছের পাতা ঝরাই। ফলে তারা তা ভক্ষণ করে। এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে ঠু কৈ এটা হাঁ -এর বহুবচন ৷ এর ১। বর্ণে তিন প্রকারের ইরকতই প্রযোজ্য। অর্থ- প্রয়োজনসমূহ। যেমন- খানা ও পানি বহন করা। কষ্টদায়ক প্রাণীকে প্রতিহত করা ইত্যাদি। জবাবের পরিমাণে তিনি প্রয়োজনের বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করেছেন।
  - الْقِيهَا يَمُوسَى ١٩ كه. <u>आल्लार ठा आला उनल्लन, त्र मूत्रा जापनि वि</u> নিক্ষেপ করুন!
    - ২০. অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। উপুড় হয়ে দ্রুত বেগে الجارّ নামক ছোট সর্পের ন্যায় চলতে আরম্ভ করল। যাকে অন্য আয়াতে এ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে।

٢١. قَالُ خُذْهَا وَلاَ تَكَنُّف رَنن مِنْهَا

سَنُعِيدُهَا سِيرَتُهَا مَنْصُوبٌ بِنَزْع الْخَافِضِ أَيْ إِلَى حَالَتِهَا ٱلْأُولَى .

فَأَدْخَلَ يَكُهُ فِنِي فَمِهَا فَعَادَتْ عَصَّا وَتُبَيُّنَ أَنَّ مَوْضِعَ الْإِدْخَالِ مَوْضِعُ مَسْكِهَا بَيْنَ شُغْبَتَيْهَا وَأُرلٰي ذٰلِكَ

السَّيِّدُ مُوسى لِئلاً يَجْزَعَ إِذَا انْقَلَبَتْ حَيَّةً لَدى فِرْعَوْنَ ـ

٢٢. وَاضْمُمْ يَدُكَ الْيُمْنَٰنِي بِمَعْنَى الْكُفِّ إلى جَنَاحِكَ أَيْ جَنْبِكَ ٱلْآيْسَرِ تَحْتَ الْعَضَدِ اِلَى الْإِبِطِ وَأَخْرِجُهَا تَخْرُجْ خِلَافَ مَا كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدْمَةِ بَيْضَاَّءَ مِنْ غَيْرِ سُورٍ أَيْ بَرْصٍ تَضِي كَشُعَاعِ الشُّمْسِ تُغْشَى الْبَصَر أَيَةٌ أُخْرَى ـ

وَهِيَ وَبَيْضَاءُ حَالَانِ مِنْ ضَمِيْرِ تَخْرُجْ . ٢٣. لِنُرِيكَ بِهَا إِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِإِظْهَارِهَا

مِنْ اَيْتِنَا الْاَيَةِ الْكُبْرِي - اَيِ الْعُظْمَى إِلَيْ الْعُظْمَى إِلَيْ عَلْى رِسَالَتِكَ وَاذِا أَرَادَ عَوْدُهَا إِلٰى حَالَتِهَا الْآوْلٰي ضَهِّهَا إِلَٰي جَنَاحِه

كُمَا تُقَدُّمُ أَخْرُجَهَا .

٢٤. إِذْهُبُ رُسُولًا إِلَى فِرْعَنُونَ وَمَنْ مَّعَةُ إِنَّهُ طُغْيٍ . جَاوَزُ الْحَدُّ فِي كُفْرِهِ إِلْى إِدِّعَاءِ الْإِلْهِيَّةِ.

পেয়ে না যান।

২১. <u>তিনি বললেন, আপনি একে</u> ধরুন, ভয় করবে<u>ন না।</u> এটা থেকে <u>আমি একে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেব।</u> ७१ مَنْصُوبٌ بِنَدْع الْخَافِضِ १४७ سِيْرَتَهَا হরফে জার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কার্রণে যবরযুক্ত হয়েছে। তিনি তার মুখে হাত প্রবেশ করালেন। ফলে তা লাঠিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রবেশ করানোর জায়গা উভয় শাখার মাঝে ধরার জায়গা ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-কে এ কারণে এটা দেখানো হয়েছে যে, যখন ফেরাউনের এই লাঠি সর্পে রূপান্তরিত হবে তখন যেন তিনি ভয়

২২. <u>আপনার হাত রাখুন</u> ডান হাত অর্থাৎ হাতের তালু, আপনার বগল তলে অর্থাৎ বাম পার্শ্বের বাহু থেকে বগল পর্যন্ত এবং তা বের করুন। <u>এটা বের হয়ে</u> আসবে পূর্বের বাদামী রংয়ের বিপরীত নির্মল উজ্জ্বল <u>হয়ে কোনো রোগ ছাড়াই।</u> যেমন শ্বেত রোগ যা সূর্যের ন্যায় আলোকময় হয়ে চোখ ঝলসে দেয়। بَيْضًا مُ अवर أَيَةً أُخْرَى अनत प्रकि निमर्गन बक्त উভয়িট -এর যমীর থেকে کُورُجْ হয়েছে।

২৩. <u>এটা এজন্য যে, আমি আপনাকে দেখাব</u> এর দারা যখন এমনটি করবেন <u>আমার মহা নিদর্শনগুলোর কিছু</u> আপনার রিসালতের ব্যাপারে। আর যখন তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চান তখন প্রথমবারের মতো পার্শ্বদেশে হাত মিলাবেন এবং বের করে আনবেন।

২৪. <u>আপনি যান</u> রাসূল হয়ে <u>ফেরআউনের নিকট</u> এবং যারা তার সাথে রয়েছে অর্থাৎ তার মন্ত্রী পরিষদের নিকট সে তো সীমালজ্ঞান করেছে অর্থাৎ সে খোদায়ী দাবি করে কুফরিতে সীমালজ্ঞন করেছে।

# তাফসীরে জালালাইন [৪র্থ খণ্ড] বাংলা— ১৪ (খ)

### তাহকীক ও তারকীব

ত্র আর্থাৎ আমি তার সময় গোপন রাখার ইচ্ছা করেছি। এটা আরবদের পরিভাষা অনুষায়ী। আরবরা যখন কোনো বিষয়কে খুবই গোপন রাখতে ইচ্ছা করত, তখন বলতো (کَتَمَتُ حَتَّى مِنْ نَفْسِمِ) অর্থাৎ আমি কাউকেই জানাইনি। ارْبَية শক্তি اُخْفِيْها এর সাথে কিংবা ارْبَية -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম ক্ষেত্তে مُعْمَلِقُ ও مُتَعَلِقُ ও مُعْمَرِضَة বাক্টি اَكَادُ اُخْفِيْهَا

عَائِدٌ : এটা উহ্য মানার কারণ হলো صِلَه यिन বাক্য হয় তখন তার মধ্যে عَائِدٌ তথা यমीর থাকা জরুরি হয়। وَهُولُهُ مِنْ خَلْدٍ وَهُمُولُهُ مِنْ خَلْدٍ وَهُمُولُهُ مِنْ خَلْدٍ وَهُمُولُهُ

মূল অক্ষর হলো هُوَلُـهُ يَـُصُّـدُّنُكُّرُ غَالِبٌ ـ نَهُىُّ بَا نُوْنِ ثَقِيْلَة শব্দি : قَـوْلُـهُ يَـصُّـدُنْكُّ وَاحِدُ مُّذُكُّرُ غَالِبٌ ـ نَهُى بَا نُوْنِ ثَقِيْلَة শব্দি : قَـوْلُـهُ يَـصُّـدُّنْكُ وَاللَّهُ عَالِمٌ عَا مَفُعُولُ অৰ্থ – তোমাকে যেন আদৌ বিরত রাখতে না পারে।

جُواب نَهْي हिल। এটা হला فَانَ تَرَدِّي अंटा मूला فَانَ تَرَدِّي

عنار المستوفية والمستوفية والمس

سِيْرَتَهَا الْأُولَى : মূলত مَنْصُوْب বিলুপ্ত করার কারণে الْي سِيْرَتَهَا الْأُولَى ইয়েছে। سَيْرَتَهَا الْمُ الْمُ الْمُولَى ইয়েছে। مُتَعَلِّقٌ अहे विलुश्च करांत काता مِنْ غَيْرِ سُوْءِ। विलुश्च करांत काता و مَنْعَيْر سُوْءِ। এই তি পারে। و مَنْعَلَى الْكَفِّر الْمُ الْمُؤْمِدُهَا وَلَا مَنْعُلَى الْكَفِّر الْمُؤْمِدِهِ وَاللّهَ وَاللّهُ بِمُعْلَى الْكَفِّر الْكَفِّر وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُلّالِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُلّالِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُلْلِمُ الللّهُ وَلِمُولِمُواللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُولِمُ الللّهُ وَلِمُلْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্র ভারতি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই। এমন কি প্রগাম্বর ও ক্ষেরেশতাদের কাছ থেকেও। ১১০। বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে স্বমান ও সৎ কাজে উত্বন্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে– একথাও প্রকাশ করতাম না।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি ﴿ اَكُنُ اَ ﴿ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ হবে যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময় তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজ্ঞনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। —[রহুল মা আনী] এতে হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিবেন না। তাহলে তা আপনার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, নবী ও পয়গাম্বরগণ নিম্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের তরফ থেকে এরপ অসাবধানতার আশঙ্কা নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-কে এরপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শুনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বরদেরকেও যখন এমনভাবে তাগিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কত্টুকু যতুবান হতে হবে।

ভেলা। নতুবা হযরত মূসা (আ.)-এর মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত বেন রাক্রল আলামীনের পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানির সূচনা ছিল, যাতে বিশ্বয়কর দৃশ্যাবলি দেখা ও আল্লাহ তা আলার কালাম শুনার কারণে তার মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরো একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মুজেযা প্রদর্শন করা হলো। নতুবা হয়রত মূসা (আ.)-এর মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

হেতি ক্রিট্র ইযরত মূসা (আ.)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কিঃ এর জবাবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিলু হযরত মূসা (আ.) এখানে আসল জবাবের অতিরিক্ত আরো তিনটি বিষয় আরজ করেছেন। ১. এই লাঠি আমার। ২. আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই, দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগলপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং ৩. এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জবাবে ইশক ও মহক্বতে এবং পরিপূর্ণ আদ্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশক ও মহক্বতের দাবি এই যে, প্রেমাম্পদ যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত। যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদ্বের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন— ﴿﴿ الْمَا الْم

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জবাবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েজ।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গাম্বরগণের সুনুত। রাসূলুক্লাহ === -এরও এই সুনুত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিকক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে। -[কুরতুবী]

তা সাপে পরিণত হয়। এ সাপ সম্পর্কে কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে— كَانُهُ جَانُا هِيَ رَبُّ نَهُ وَالله فَاذَا هِيَ وَالله وَالله

আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নির্চে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে تَخْرُجُ -এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। -[মাযহারী]

غُولُـهُ اِذْهَـبُ اِلْـي فِـرْعَـوْنَ : স্বীয় রাস্লকে দু'টি বিরাট মুজেযার অন্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধৃত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চলে যান।

### অনুবাদ

- ١٠. قَالُ رَبِّ اشْرَحُ لِنَى صَدْدِى وَسَعْدُ
   لِتَحْمِلُ الرِّسَالَة .
  - ٢٦ २७. ख्वर आमात कर्म وَيَسِّرْ سَهِلْ لِنَي أَمْرِيْ ـ لِأْبَلِغُهَا ـ
- ٧٧. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي . حُدِّثَتْ مِنْ السَانِي . حُدِّثَتْ مِنْ السَانِي . حُدِّثَتْ مِنْ الحَدِيرَ وَضَعَهَا بِفِيْهِ وَهُوَ
- ٢٨. يَفْقَهُوا يَفْهُمُوا قَوْلِي . عِنْدُ تَبْلِيغِ
   ١١. سَالَة .
- ٢٩. وَاجْعُلْ لِنَى وَزِيرًا مُعِينًا عَكَيْهَا مِّنْ
- ٣٠. هُرُونَ مَفْعُولُ ثَانٍ أَخِي . عَطْفُ بَيَانٍ .
  - ٣١. آشُدُدْ بِهَ أَزْرِيْ . ظَهْرِيْ .
- ٣٢. وَاَشْرِكُهُ فِسَى اَمْرِى ـ اَي السَّرِسَالَسَةِ وَالْفِعْلَانِ بِسِغَتَى الْآمْرِ وَالْمُضَارِعِ الْمَجُزُومِ وَهُو جَوَابُ لِلطَّلَبِ ـ
  - ٣٣. كَنْ نُسُبِّحُكَ تَسْبِيْحًا كَثِيرًا ـ
    - ٣٤. وَنُذْكُركَ ذِكْرًا كَثِيرًا .
- ٣٥. إَنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا . عَالِمًا فَالِمًا فَالْمِمُا فَانْعَمْتَ بِالرُسَالَةِ.
- ٣٦. قَالَ قَدْ أُوْتِيتَ سُؤلَكَ يَا مُوْسِلَى . مَنَّا عَلَيْكَ . مَنَّا
  - ٣٧. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً ٱخْرَى ـ

- ২৫. <u>হ্</u>যরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! <u>আমার বক্ষ খুলে দিন!</u> প্রশস্ত করে দিন রিসালাতের দায়িত্ব বহন করার জন্য।
- ২৬. <u>এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন।</u> যাতে আমি তা প্রচার করতে পারি।
- ২৭. <u>আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন!</u> যে জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল, শিশুকালে মুখে আঙ্গার দিয়ে জিহ্বা পুড়ে ফেলার কারণে।
- ২৮. <u>যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে</u> যাতে রিসালাতের প্রচারকালে তারা আমার কথা অনুধাবন করতে পারে।
- ২৯. <u>আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার</u>

  <u>স্বজনবর্গের মধ্য হতে!</u>
- ৩০. <u>আমার ভ্রাতা হারনকে</u> هَارُوْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউল عَطَف بَيَانٌ হলো أَخِيَّ এর আর أَخِيْ
- ৩১. <u>তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন!</u> অর্থাৎ আমার পিঠকে।
- ৩২. <u>এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করুন!</u> অর্থাৎ রিসালাতে اُشُدُدُ এবং اَشْدِكُ नम् দুটি عشدُرُ -এর সীগাহ কিংবা مُضَارع مَجْزُوْم -এর সীগাহ। এটা হলো তার প্রার্থনার জবাব।
- ৩৩. <u>যাতে আমরা বেশি বেশি পরিমাণে আপনার পবিত্রতা</u> ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি।
- ৩৪. এবং আপনাকে অধিক পরিমাণে শ্বরণ করতে পারি।
- ৩৫. <u>আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা</u> অবহিত। সৃতরাং আপনি আমাদের উপর রিসালাতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন।
- ৩৬. <u>তিনি বললেন, আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে</u> দেওয়া হলো। আপনার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ।
- ৩৭. <u>আমি তো আপনার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ</u> করেছিলাম।

অনুবাদ :

ত৮. <u>যখন</u> تَعْلَيْل الَّ الْ -এর জন্য এসেছে। <u>আমি</u>
<u>আপনার মাতাকে জানিয়ে ছিলাম</u> স্বপুযোগে বা
ইলহামের মাধ্যমে। সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানদের সাথে
আপনাকেও ফেরাউন হত্যা করবে এ আশক্কা করছিলেন।
যা জানবার আপনার ব্যাপারে। সামনে আগত اَنْ الْفَاذُ বাক্যিটি مُا يُرْخُى বাক্যিটি نَيْدِ

৩৯. যে আপনি তাকে রাখুন সিন্দুকে। এরপর তা দরিয়ায়

ভাসিয়ে দিন নীলনদে যাতে নদী তাকে তীরে ঠেলে

দেয়। অর্থাৎ নদীর পাড়ে। আর এখানে নির । টি ন্র্র্নর অর্থে হয়েছে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু

নিয়ে যাবে। সে হলো ফেরাউন আর আমি ঢেলে

দিলাম আপনাকে গ্রহণ করার পর আমার নিকট হতে

আপনার প্রতি ভালোবাসা যাতে আপনি মানুষের নিকট
প্রিয়পাত্র হন। ফলে ফেরাউন ও যে কেউ দেখত যে

আপনাকে ভালোবাসত। যাতে আপনি আমার

80. যখন আপনার বোন হাঁটছিল। মারইয়াম, আপনার সংবাদ জানার জন্য। আর লোকজন অনেক ধাত্রী উপস্থিত করেছিল। আর আপনি এদের কোনো একজনেরও স্তন্য গ্রহণ করেননি। তখন সে বলল, আমি তোমাদেরকে বলে দিব, কে এই শিশুর ভার নিবেং তাকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো, তখন তিনি তার মাকে নিয়ে এলেন। আর তিনি তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। আমি আপনাকে আপনার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় আপনার সাক্ষাৎ দ্বারা এবং তিনি যেন দুঃখ না পান তখন এবং আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন লোকটি মিশরের কিবতী বংশের অস্তর্গত ছিল। তাকে হত্যা করার কারণে আপনি ফেরাউনের দিক থেকে চিন্তিত হলেন।

তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে আপনি লালিত পালিত হন।

٣٨. إذْ لِلتَّعْلِيْلِ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَنَامًا أَوْ إِلَّهَامُا لِمَا وَلَدْتُكَ وَخَافَتُ أَنْ يَوْلَدُ يَعْفَلَةِ مَنْ يُولَدُ مَا يُوخَى . فِي أَمْرِكَ وَيَبْدَلُ مِنْهُ.

رَاكُ وَلِيتُ الْفِيهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْدِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْدِ فِي الْيَمْ بَحْرِ النِّيْلِ فَي الْيَمْ بَحْرِ النِّيْلِ فَلْيَالُمْ بِالسَّاحِلِ أَيْ شَاطِئِهِ فَلْيَالُمْ بِالسَّاحِلِ أَيْ شَاطِئِهِ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبْرِ يَأْخَذُهُ عَدُو لَيْ لَيْ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبْرِ يَأْخَذُهُ عَدُو لَيْ لَيْ وَالْمَيْتُ بَعْدَ وَعُو فِرْعَوْنَ وَالْقَيْتُ بَعْدَ أَنْ الْخَذَكَ عَلَيْكُ مَحْبَةً مِّنِيْ وَالْقَيْتُ بَعْدَ أَنْ الْخَذَكَ عَلَيْكُ مَحْبَةً مِّنِيْ وَالْقَيْتُ بَعْدَ مِنَ النَّاسِ فَاحَبُكَ فِرْعَوْنُ وَكُلُّ مَنْ مِنْ النَّاسِ فَاحَبُكَ فِرْعَوْنُ وَكُلُّ مَنْ وَالْكَوْبِي لَكَ عَلَى عَيْنِيْ مَ تَرْبِي عَلَى عَيْنِيْ مَ تَرْبِي عَلَى عَيْنِيْ مَ تَرْبِي عَلَى عَيْنِيْ مَ تَرْبِي

اذ لِلتَّعْرَفَ خَبَرَكَ وَقَدْ احْضُرُوا مَرَاضِعَ لِتَعْرَفَ خَبَركَ وَقَدْ احْضُرُوا مَرَاضِعَ وَانْتَ لاَ تَقْبَلُ ثَدْى وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَتَقُولُ هَلْ ادْلُكُمْ عَلَى مَنْ يُكُفُلُهُ لاَ فَاجْينَتْ فَجَاءَتْ بِأُمِّه فَقَبِلُ ثَدْيَهَا فَاجْينَتْ فَجَاءَتْ بِأُمِّه فَقَبِلُ ثَدْينَهَا فَرَجَعْنٰكَ إللَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا فَرَجَعْنٰكَ إللَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا فَرَجَعْنٰكَ إللَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُها بِلِقَائِكَ وَلَا تَحْزَنَ لا حِيْنَئِذٍ وَقَتَلْتَ بِلِقَائِكَ وَلَا تَحْزَنَ لا حِيْنَئِذٍ وَقَتَلْتَ بِلْقَائِكَ وَلَا تَحْزَنَ لا حِيْنَئِذٍ وَقَتَلْتَ لَا تَعْرَفَ وَلَا تَعْرَفَ وَلَا تَحْزَنَ لا حِيْنَئِذٍ وَقَتَلْتَ لَا الْقِبْطِي بُعِمْ وَوْرَعُونَ لا عَنْ تَعْمَمْتَ لِلْقَنْلِهِ مِنْ جِهَةٍ فِرْعُونَ لِقَتْلِه مِنْ جِهَةٍ فِرْعُونَ -

فَنَجَّينْكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنْكَ فَتُونَا نَهُ إِخْتَبَرْنَاكَ بِالْإِيْقَاعِ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ وَخُلَصْنَاكَ مِنْهُ فَلْبِشْتَ سِنِيْنَ وَخُلَصْنَاكَ مِنْهُ فَلْبِشْتَ سِنِيْنَ عَشَرًا فِي الْفِينَ الْمَلْ مَذْيَنَ لا بَعْدَ مَجِيْئِكَ وَكُنَ الْهَا مِنْ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِيِ وَلَيْهَا مِنْ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِيِ وَلَيْهَا مِنْ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِي وَلَيْهَا مِنْ عَلْمِي بِالرِّسَالَةِ وَهُو اَرْبَعُونَ وَلَيْ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَ يَعْمُونَا عَلَى اللَّهِ وَهُو اَرْبَعُونَ اللَّهِ وَهُو اَرْبَعُونَ اللَّهُ مِنْ عُمْرِكَ يَعْمُونَا يَعْمُونَا لِيَعْمَ اللَّهُ وَهُو اَرْبَعُونَا اللَّهُ مِنْ عُمْرِكَ يَعْمُونَا يَعْمُونَا لِيَعْمَلُ اللَّهُ وَالْمُونَا اللَّهُ مِنْ عُمْرِكَ يَعْمُونَا اللَّهُ وَالْمُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْكُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّه

اع. وَاصْطُنَعْتُكُ اَخْتَرْتُكَ لِنَفْسِى ع بِالرِّسَالَةِ.

٤٢. إِذْهَبُ انْتُ وَأَخُوكَ إِلَى النَّاسِ بِالْمِتِي التِّسْعِ وَلَا تَنْبِياً تَفْتَرًا فِي ذِكْرِى مَ بِتَسْبِيْعِ وَغَيْرِهِ -

### অনুবাদ :

অতঃপর আমি আপনাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই, আমি আপনাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অন্যান্য বিষয়ে লিপ্ত করে আমি আপনাকে পরীক্ষা করেছি। এরপর এবং তা থেকে আপনাকে মুক্ত করেছি। এরপর আপনি অবস্থান করলেন কিছু বছর দশ বছর মাদায়েন বাসীগণের নিকট মিশর হতে মাদায়েনে গমনের পর হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট এবং তাঁর কন্যার সাথে আপনার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর। এরপর আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন আমার জ্ঞানে রেসালাতের ব্যাপারে। আর তা হলো আপনার বয়স চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়া। হে মুসা

- 8১. এবং আমি আপনাকে প্রস্তুত করে নিয়েছি নির্বাচন করেছি <u>আমার নিজের জন্য</u> রেসালাতের জন্য।
- ৪২. আপনি ও আপনার ভ্রাতা যাত্রা করুন মানুষের নিকট আমার নিদর্শনসহ নয়টি আর আপনারা আমার স্মরণে শৈথল্য প্রদর্শন করবেন না। তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে।

### তাহকীক ও তারকীব

আর্থি তিনু المَعْفَة وَالْمُ الْمُوْلُهُ الْمُولُةُ الْمُؤْلُهُ الْمُؤْلُولُهُ اللّهُ اللّه

-এর হামযাটি হবে যবর বিশিষ্ট। এ সময় উভয় ফে'লের সম্বন্ধ হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাইয়ের মাধ্যমে আমার পিঠকে সুদৃঢ় কর এবং তাকে আমার কাজের শরিক বানাও। এখানে اَخِيْ ক্রিয়াটিকে خَرِي -এর সাথে মিলিয়ে পড়লে হামযাটি বিলুপ্ত হবে।

لتحب وتصنع

বললে তা মুনাসিব হতো। কারণ প্রথমত এ দৃটি মুজেযা দান করা হয়েছিল। অবশিষ্টগুলো বিভিন্ন সময় সাপেক্ষে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো দৃটি মুজেয়ার ব্যাপারে বহুবচন শব্দ উল্লেখ করা হলো কেনং

উত্তর : এ দু'টি মু'জেযা যেহেতু অনেকগুলো মুজেযা সম্বলিত ছিল। এ কারণে বহুবচন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হথরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা আলার কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সন্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা আলারই দারস্থ হলেন। কারণ তারই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সমুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ তা আলা দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া رَبُ اشْرَحْ لِي অর্থাৎ আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশন্ততা দান করুন যে, নবুয়তের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটুকথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

षिछीय দোয়া رَيَّ اَمْرِيُ वार्था९ আমার কাজ সহজ করে দিন। এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোনো কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারো জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিমোজ দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে দোয়া করবে اللَّهُمُّ ٱلْطِفْ بِنَا فِي تَنْسِيْرٍ كُلِّ عَسِيْرٍ فَانَّ تَبْسِيْرٌ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرً عَلَيْكَ يَسِيْرً مَلْ عَسِيْرٍ مَانَ تَعْسِيْرٍ مَانَ تَعْسَى مَانَ تَعْسَلُ مَانَ تَعْسَى مَانَ تَعْسَى مَانَ تَعْسَعُونَ مَانَ مَانَ تَعْسَعُونَ مَانَ مَانَ تَعْسَعُونَ مَانَ تَعْسَعُونَ مَانَ م

তৃতীয় দোয়া وَاحَلُلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِى يَغْقَهُوا قَوْلِي অর্থাৎ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ.) দৃগ্ধ পান করার জমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মৃসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মৃসা (আ.) ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করেছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করেন। ফেরাউন রাগান্তিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন, রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনো ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্য আছিয়া একটি পাত্রে অগ্নিস্কুলিঙ্গ ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে হ্যরত মৃসা (আ.)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিকুলিঙ্গকে উচ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো হয় না। এতে ফেরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে কোনো সাধারণ শিও ছিল না। আল্লাহ তা'আলার ভাবী রাসূল ছিলেন। যার স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেইে অনন্য অসাধারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তার হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং হযরত মৃসা (আ.) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তার জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরাউন বিশ্বাস করল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই হযরত মৃসা (আ.)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআনে একেই عَنْدُة বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন। –[মাযহারী, কুরতুবী]

প্রথমোক্ত দোয়া দুটি সকল কাজে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরি বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মৃসা (আ.)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং হযরত মৃসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে রিসালাতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, তিন্তু ক্রিটি নার্কিছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মৃসা (আ.)-এর চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তনাধ্যে একটি ছিল এই, ক্রিটি কুটা বাকি ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মৃসা (আ.)-এর চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তনাধ্যে একটি ছিল এই, ক্রিটি কুটা ক্রিটি ক্রেটি করের কন্তব্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম এর উত্তরে বলেন, হযরত মৃসা (আ.) স্বয়ং তার দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু দূর হলে লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকি থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থি নয়।

চতুর্থ দোয়া নুন্ত নুন্ত তুর্ন নুন্ত অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উজির নির্ধারণ করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সন্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালাতের করণীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মৃসা (আ.) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বুঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজিরও তার বাদশাহর বুঝা দায়িত্ব

সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোনো সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্য। পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজকালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষক্রটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা দুর্ক্ষর্ম ও অযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাস্লুল্লাহ তা বলেন, আল্লাহ তা আলা যখন কেনো ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভালো কাজ করুক এবং সুচারুরপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সং উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোনো জরুরি কাজ ভুল গেলে তিনি তাকে শ্বরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাকে সাহায্য করেন। —[নাসায়ী]

এই দোয়ায় হযরত মূসা (আ.) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে من কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্প্রীতি ও মিল মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তার মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চেয়ে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোনো শাসনকর্তার সাথে তার আখীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোনো সংকর্মপরায়ণ আখীয়কে কোনো উচ্চপদ দান করা দোষের কিছু নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিম্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাস্পুল্লাহ ক্রি -এর পর খুলাফায়ে রাশেদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছিলেন, যায়া নবী পরিবারের সাথে আখীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

হযরত মৃসা (আ.) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, সে আমার ভাই হারন, যাতে রেসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। হযরত মূসা (আ.) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গাম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত মূসা (আ.)-কে যখন মিশরে ফেরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত হারুন (আ.)-কে মিশরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। -[কুরতুবী]

পঞ্চম দোয়া : وَاَشْرِکْهُ فِیْ اَمْرِیْ وَ হযরত মূসা (আ.) হযরত হারন (আ.)-কে নিজের উজির করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতে শরিক করতে চাইলেন। কোনো নবী ও রাস্লের এরপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালাতে অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেন– کَیْ نُسُبُحَکُ کَشِیْرًا وَنَذَکُرَکَ کَشِیرًا

অর্থাৎ হযরত হারান (আ.) কে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার জিকির ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাসবীহ ও জিকির মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তাসবীহ ও জিকিরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা আলার জিকিরে মশগুল থাকতে চায় তার উপযুক্ত পরিবেশ তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হলো। পরিশেষে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে– قَالُ قَدْ اُرْتِيْتَ سُؤْلُكُ يَا مُوْسَى অর্থাৎ হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

হয়ত মূসা (আ.)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও শ্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতি যুগে তার জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বয়কর পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে الْخُرَلُي শব্দর মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তী কালের; বরং الْخُرُلُي শক্ষি কোনো সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বুঝায়। এতে অগ্রপন্চাতের কোনো অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। –ির্ক্তল মা'আনী

ভেটি নির্দের কের। তা এই যে, ফেরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিন্তদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশক্ষা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাজতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

नবী রাসূল নয় এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? رُخْی শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে, অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারো বিশেষ শুণ নয়। নবী, রাসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের আভিধানিক অর্থে ওহী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে হয়রত মূসা (আ.) জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়়া জরুরি নয়। যেমন মারইয়মের কাছেও এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে কোনো বিষয়বন্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই। ওলীআল্লাহণণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন; বরং আবৃ হাইয়ান ও আরো কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হয়রত মারইয়মের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা হয়রত জিবরাঙ্গল (আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিছু এই ওহী তথু সংশ্লিষ্ট সন্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই হলো জনসংস্কারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা। যারা না মানে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষনবী হয়রত মুহাম্মদ ক্র্রু পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো বুজুর্গের উক্তিতে একেই 'ওহী তাশরীয়ী' ও 'গায়র তাশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোনো কোনো বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা মুফতি শফী (র.) রচিত পুস্তক 'খতমে নবুয়ত'-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

হষরত মুসা (আ.)-এর জননীর নাম: রহুল মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম "লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, আমরা এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

ার্মান বিশ্ব বিদ্যান হয়েছে। তারা বিশ্ব বিদ্যান হয়েছে। তারা বিশ্ব বিদ্যান হয়েছে। তারাতে এক আদেশ হয়রত মূসা (আ.)-এর মাতাকে দেওয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বােধশক্তিহীন। একে আদেশ দেওয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বুঝানো হয়নি। বরং খবর দেওয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষদর্শী আলেমদের মতে এখানে আদেশই বুঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোনো সৃষ্টবস্তু [বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত] চেতনাহীন ও বােধশক্তিহীন নয়; বরং সবার মধ্যেই বােধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বােধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বন্ধু আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনাে সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বােধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরােপিত হতে পারে। সাধক রমী চমৎকার বলেছেন

خاك وباد واب واتش بنده اند \* با من وتو مرده باحق زنده اند

অর্থাৎ মৃত্তিকা, বাতাস, পানি ও অগ্নি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তারা জীবিত।

কাছে তারা জীবিত।
বিশ্ব কিন্তু : অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে
নেবে যে, আমার ও মৃসার উভয়ের শক্র । অর্থাৎ ফেরাউন যে আল্লাহ তা'আলার দুশমন তা তার কৃফরের কারণে
সুস্পষ্ট । কিন্তু হযরত মৃসা (আ.)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য । কারণ তখন ফেরাউন হযরত মৃসা (আ.)-এর
দুশমন ছিল না; বরং তার লালন পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছিল । এতদসত্ত্বেও তাকে হযরত মৃসা (আ.)-এর শক্র বলা
শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শক্রতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল । একথা
বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও হযরত মৃসা (আ.)-এর শক্র ছিল । সে স্ত্রী আছিয়ার মন
রক্ষার্থেই শিশু মৃসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে
হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আছিয়ার প্রত্যুৎপনুমতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায়। - ক্রিল্ল মা'আনী, মাযহারী]

খালাহ তা আলা বলেন, আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অন্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে-ই তোমাকে দেখত সেই আদর করতে বাধ্য হতো। হয়রত ইবনে আক্রাস ও ইকরামা (রা.) থেকে এরপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

పై হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— وَمُنْدَنُكُ صُوْلَا مَا مَا مُعْمَالُهُ مُنْدُنُكُ صُوْلًا وَمُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ وَمُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالُهُ مُعْمِعُهُمْ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُهُ مُعْمِعُهُمْ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَالُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُهُمُ مُعْمَالُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَالُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَالُهُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعُمُعُمُ مُعُمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعُمُعُمُ مُعْ

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মা'রিফুল কুরআন [ই. ফা. বা.] ৬৯ খণ্ডের পৃষ্ঠা নং- ৭৮ - ১১০ দ্রষ্টব্য।]

. إِذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَى ، بِادْعَاء ৪৩. আপনারা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যান সে তো

<u>সীমালজ্ঞন করেছে।</u> রবৃবিয়্যত দাবি করার মাধ্যমে। الرُّبوبيَّةِ ـ

٤٤. فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيِّناً فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذٰلِكَ لَعُلَّهُ يَتُذُكِّرُ يَتُعِظُ أَوْ يَخْشَى ـ اللُّهُ فَيَرْجِعُ وَالتَّرَّجِيُّ بِالنِّسْبَةِ اِليَّهِمَا لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ.

88. <u>আপনারা</u> তার সাথে ন্ম কথা বলবেন। তার উক্ত দাবি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। আল্লাহ তা আলাকে, ফলে সে ফিরে আসবে। এখানে 🚓 🚉 -এর শব্দ হযরত মৃসা (আ.) ও তার ভাইয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার তো জানা আছে যে. ফিরে আসবে না।

٤٥. قَالَا رَبُّنَّا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَّفُرُطَ عَلَيْنَا ۗ أَىْ يُعَجَّلُ بِالْعُقُوبَةِ أَوْ أَنْ يُطَّعْى -عَلَيْنًا أَيْ يَتَكُبُّرُ

৪৫. তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে। অর্থাৎ শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করবে। অথবা অন্যায় আচরণে সীমালজ্ঞন করবে। আমাদের উপর। অর্থাৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে।

اسمع مَا يُقُولُ وَأَرَى . مَا يَفْعَلُ .

٤٦ 8৬. <u>তিনি वललেन, जाপनाता ७३ कत्रतवन ना । जािम</u> আপনাদের সঙ্গে আছি। আমার সাহায্য আমি শুনি সে या वल ७ जामि प्रिश् रत्र या करत ।

فَأْتِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مُعَنَا بَنِي إِسْرَائِينًا لا إِلَى الشَّامِ وَلا تُعَذِّبُهُمْ مَا أَى خَلِّ عَنْهُمْ مِنْ اِسْتِعْمَالِكَ إِيَّاهُمْ فِي اشْغَالِكَ الشَّاقَةِ كَالْحَفْرِ وَالْبِنَاءِ وَحَمْلِ الشُّقِينُلِ قَدْ جِنْنُكَ بِاينةٍ بِحُجَّةٍ مِّنْ رُبِكَ م عَلَى صِدْقِنَا بِالرِّسَاكَةِ وَالسَّلْمُ عَلْى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى ـ أي السَّلامَةُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ـ

১৮ ৪৭. সুতরাং আপনারা তার নিকট যান এবং বলুন, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের <u>সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও।</u> সিরিয়ায় <u>আর</u> <u>তাদেরকে কষ্ট দিও না।</u> অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টদায়ক কাজে নিয়োগ করা বন্ধ করে দাও। যেমন- খনন, নির্মাণ, বোঝাবহন ইত্যাদি কার্যে। আমরা তো তোমার নিকট এনেছি নিদর্শন দলিল প্রমাণ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের রাসূল হওয়ার সত্যতার ব্যাপারে। আর শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ অর্থাৎ শাস্তি হতে তার জন্য নিরাপত্তা থাকবে।

مَنْ كَذَّبُ بِمَا جِئْنَا بِهِ وَتُولِّي ـ أَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتُيَاهُ وَقَالًا لَهُ جَمِيْعَ مَا ذُكِر.

১৯ ৪৮. <u>আমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শান্ত</u> তো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে। যা আমরা নিয়ে এসেছি সে ব্যাপারে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা থেকে। তাঁরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে এসে তাকে এসব বললেন।

#### অনুবাদ

- ৪৯. ফেরাউন বলল, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক শুধুমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর সম্বোধনে ক্ষান্ত করা হয়েছে। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে মূলত রেসালাত ছিল। আর ফেরাউন তার উপর তার করুণা প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল।
- ৫০. হযরত মৃসা (আ.) জবাব দিলেন— হ্যরত মৃসা (আ.) বললেন, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। যার দ্বারা তা অন্যের থেকে পৃথক করা হয়। অতঃপর প্রথনির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ প্রাণীকে তার পানাহার, বিয়ে শাদী ইত্যাদির প্রতি।
- ৫১. ফেরাউন বলল, তাহলে অতীত লোকদের উম্মতদের কি অবস্থা? যেমন হযরত নৃহ, হৃদ, সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা, যারা মূর্তি পূজা করত।
- ৫২. হ্যরত মুসা (আ.) বললেন, এর জ্ঞান তাদের অবস্থার জ্ঞান সংরক্ষিত। <u>আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে।</u> আর তা হলো লাওহে মাহফুজ। কিয়ামতে তিনি তাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। <u>আমার প্রতিপালক ভূল করেন না।</u> অর্থাৎ কোনো বস্তু তাঁর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং বিস্মৃতও হন না। আমার প্রতিপালক কোনো কিছুকে।
- তে. তিনি তোমাদের জন্য করেছেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য।
  পৃথিবীকে বিছানা এবং তোমাদের জন্য তাতে চলার
  পথ করে দিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন। আর
  আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন বৃষ্টি। আল্লাহ তা আলা
  হযরত মূসা (আ.)-এর কথার পরিসমাপ্তিকল্পে
  মক্কাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এবং আমি তা
  দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এখানে
  ভার্মী হলো হিন্তিন এর সিফত। অর্থাৎ রং, স্বাদ
  ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের। আর
  তর্মী হলো ত্রিনির্মী বিভান ধরনের। আর
  তর্মী হলো ত্রিনির্মী বিভান ধরনের। আর
  তর্মী হলো ত্রিনির্মী বিভান ধরনের। আর
  ত্রিন্নী হতে নির্গত। অর্থ
  প্রভেদ হওয়া।

- أَفَالُ فَمَنْ رَبُّكُما يلمُوسلى إِقْتَصَرَ عَلَيْهِ إِلَّنَّهُ الْأَصْلُ وَلِادْلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَةِ -
- ٥. قَالُ رَبُنَا اللَّذِي اَعْطَى كُلُّ شَيْء مِنَ الْخَلْقِ مُتَمَيَّزُ بِهِ الْخَلْقِ خُلْقَهُ الَّذِي هُو عَلَيْهِ مُتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِه ثُمَّ هَذَى الْحَيَوانَ مِنْهُ اللَّي مَظْعَمِه وَمُشْرَبه وَمُنْكَحِه وَغَيْرٍ ذَٰلِكَ .
- ٥١. قَالُ فِرْعَوْنُ فَمَا بَالُ حَالُ الْقُرُونِ الْأُمَمِ الْأَوْلُونِ الْأُمَمِ الْأُولِي . كَقَوْمِ نُوحِ وَهُودٍ وَلُوطٍ وَصَالِحٍ فِي عِبَادَتِهِمُ الْأَوْثُانَ .
- ٥٢. قَالُ مُوسَى عِلْمُهَا أَى عِلْمُ حَالِهِمْ مَحْفُوظُ عِنْدُ رَبِّى فِى كِتَبِ عَهُو اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ يَجَازِيْهِمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ الْمَحْفُوظُ يَجَازِيْهِمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَا يَضِلُ يَغِيبُ رَبِّيْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَضِلُ يَغِيبُ رَبِّيْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَضِلُ يَغِيبُ رَبِيْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَضِلُ يَغِيبُ رَبِيْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَضِلُ يَغِيبُ رَبِي عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَعْلِي اللَّهِ الْمِنْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَعْلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَعْمِلُ اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَى لَا يَعْمِلُ اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَنْسَلَى .
- . هُو النَّذِي جَعَلَ لَكُمْ فِي جُمْلَةِ الْخَلْقِ الْأَرْضُ مَهْدًا . فِرَاشًا وُسَلُكُ سَهَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا طُرُقًا وَانْزُلُ مِن السَّمَاءِ مَا الْ مَطَرًّا قَالَ تَعَالَى تَتْمِينًا لِمَا لِمَا وَصَفَهُ بِهِ مُوسِّى وَخِطَابًا لِاَهْلِ مَكَّةً . فَأَخْرُجْنَا بِهُ أَزُواجًا اصنافًا مَا مِنْ نَبَاتٍ شُتَى لا وَالطَّعُومِ وَغَيْرِهِمَا وَشَتَّى جَمْعُ شَتِبَةٍ وَالطَّعُومِ وَغَيْرِهِمَا وَشَتَّى جَمْعُ شَتِبَةٍ كَمْرِيْضٍ وَمَرْضَى مِنْ شَتَ الْأَمْرُ تَفَرَقَ .

36. كُلُوا مِنْهَا وَارْعُوا أَنْعَامُكُمْ مَ فَيْهَا جَمْعُ نِعَمِ هِي الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ يَقَالُ رَعَبُ الْآنِعُامُ وَرَعَيْتُهَا وَالْأَمْرُ لِيَقَالُ رَعَبُ الْآنِعُمَ وَرَعَيْتُهَا وَالْآمُرُ لِلْإِبَاحَةِ وَتَذْكِيْرِ النِّعْمَةِ وَالْجُمْلَةُ كَالْمِوْمَيْرِ اخْرَجْنَا أَيْ مُبِيْجِيْنَ حَالًا مِنْ ضَمِيْرِ اخْرَجْنَا أَيْ مُبِيْجِيْنَ كَالَّمُ الْآكُلُ وَرَعَي الْآنِعُمَ أَلَّ فِي لَكُمُ الْآكُلُ وَرَعَي الْآنِعَامُ . إِنَّ فِي لَكُمُ الْآكُلُ وَرَعَي الْآنِعَ لَعِبَرًا لِأُولِي لَكُمُ الْآكُلُ وَرَعَي الْآنِعَ لَعِبَرًا لِأُولِي النَّهُ فَي الْمُنْ وَلَي الْمُذَكُورِ مِنَا لَا يَتِ لَعِبُوا لَا وَلِي النَّالُ وَلَي الْمُنْ فَي الْمُنْ وَالْمَعُولُ جَمْعُ نَهُيَةٍ وَعُرْفِ سُمِّى بِهِ الْعُقُولُ جَمْعُ نَهُيَةٍ وَعُرْفٍ سُمِّى بِهِ الْعُقُلُ لِآنَهُ وَيَعْرُفِ سُمِّى بِهِ الْعُقُلُ لِآنَهُ وَيَا الْأَرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ . وَنَا الْإِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ . وَنَا الْإِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ . وَنَا الْإِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ . وَنَا الْإِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ . وَالْعَلَامُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِ جَمْعُ لَا الْقَبَائِحِ . وَالْمُؤْلِ جَمْعُ لَا الْمُؤْلِ وَالْمُعَلِيْمُ الْإِرْتِكَابِ الْقُلُولِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ وَالْمُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَيْمُ الْمُؤْلِ عَلَيْحِيْنَ الْمُؤْلِ عَلَيْمِ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَيْمِ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُؤْلِ عَ

#### অনুবাদ:

প্রেষ্ট্র আহার কর তা হতে এবং তোমাদের গ্রাদি পশু চরাও এতে; শব্দি শিক্ষটি بنعار -এর বহুবচন, তা হলো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। বলা হয়— اَدْرَعْنَا مَا وَالْاَنْعَامُ এবং الْاَنْعَامُ অর্থাৎ গরাদি পশু চরেছে ও চরিয়েছি। আর الْاَنْعَامُ -এর করানোর জন্য। আর পূর্ণ বাক্যটি الْمَرْ عَنْدَ الْاَنْعَامُ -এর যমীর থেকে الْمُرْجِنْنَا হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য আহার করা ও পশু চরানোকে বৈধকারী। অবশাই এতে নিদর্শন আছে বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্য। এর বহুবচন। যেমন الْمُرْبُنْ বলার কারণ হলো এটা বিবেকের অধিকারীকে ঘৃণিত বিষয়ে জড়িত হতে নিমেধ করে।

## তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. اِلْي فِرْعَوْنَ উভয়কে একই শব্দে একত্র করার মধ্যে বিশেষ কী উপকারিতা রয়েছে? অথচ এর দ্বারা কেবল হয়রত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা এসময় হয়রত হারুন (আ.) ছিলেন মিশরে।

উত্তর : ১. كَانِيْ তথা মধ্যম পুরুষকে غَانِبُ তথা নাম পুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে এমন করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা মধ্যবর্তী আবরণ অপসারিত করেছিলেন। যার ফলে হযরত হারূন (আ.) আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণী শ্রবণ করেছিলেন যা হযরত মৃসা (আ.) শ্রবণ করেছিলেন। হযরত মৃসা (আ.) কোনো মাধ্যমবিহীন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ গুনছিলেন। আর হযরত হারূন (আ.) গুনেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে।

अर्था९ त्रवित्रग्राट्य मावि थिरक रक्ताहित्तत कु कता। قَوْلُتُهُ فِي رُجُوعِهِ عَنْ ذَٰلِكَ

একটি উহ্য مَنْصُوْبِ श्राह । عَوْلُهُ فَيَرْجِعُ بِالرِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا । अर्था مَنْصُوْب अर्था काताव काताव مَنْصُوْب عَمَام هُوَ تَكُورُجُعُ وَالتَّرَجِّيُ الرَّسْبَةِ إِلَيْهِمَا । अर्थात উত্তत

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা হৈই তথা সন্দেহসূচক শব্দ ব্যবহার করলেন কেনঃ অথচ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমের মধ্যে ফেরাউনের ঈমান না আনার বিষয়টি নির্ধারিত ছিলঃ

উত্তর. تَرُجَّىُ -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর প্রতি লক্ষ্য করে, নিজ সন্তার প্রতি লক্ষ্য করে নয়। مَوْطًا فَرَطًا فَرَطًا فَرَطًا فَرَطًا فَرَطًا فَرَطًا فَرَطًا اللهِ वर्ष - তাড়াহড়া করা, আগে যাওয়া, পূর্ণ কথা না তনে কারো সাজায় দ্রুততা অবলম্বন করা।
—[রহুল মা'আনী]

فَكُنَّ اللَّهُ جَمِيْعَ مَا أُكِرَ এ অংশটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ফেরাউনের এ উজি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে। अों এको अरा अरा उ उ وَقُولُـهُ إِقْتُصُرُ عُلَيْهِ : قَوْلُـهُ اِقْتُصُرُ عُلَيْهِ

প্রস্ন. فَمَنْ رَبُّكُمَا -এর মধ্যে হারুন এবং মূসা (আ.) উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর يَا مُوْسِلَى -এর শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

#### উত্তর.

- ১. উভয়ের মধ্যে হযরত মৃসা (আ.) যেহেতু প্রধান ছিলেন আর হযরত হার্ন্নন (আ.) ছিলেন তার অনুগামী ও সহায়তাকারী। এ কারণে আহ্বান করার ক্ষেত্রে প্রধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- ২. ব্যাখ্যাকার (র.) পুর্থিক দিতীয় উত্তর দিয়েছেন। এর সারমর্ম এই যে, হে মূসা! শৈশব থেকে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালক তো আমি। তুমি অন্য কাকে আমার প্রতিপালক বলছং যেন তার অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য হ্যরত মূসা (আ.)-কে ভেকে বলছে, তোমার জন্য এটা সমীচীন নয়, যে তুমি অন্য কাউকে আমার প্রতিপালক স্থির করবে। কারণ তোমার প্রতিপালক হলাম আমি। পক্ষান্তরে হ্যরত হারুন (আ.) এর উপর ক্বেরাউনের কোনো অনুগ্রহ ছিল না।

হযরত মূসা (আ.) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজে বাছিলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজে বাছিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন এমন কথাবার্তা বলল, যার সাথে রিসালতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে কথার গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করল। যাতে তার রাজত্বে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। হযরত মূসা (আ.) তার চালবাজি বুঝে ফেললেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্রভাবে উত্তর দিয়ে মূল বিষয়বস্তুর উপর অটল রইলেন। তিনি ফেরাউনকে আলোচ্য বিষয় থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিলেন না। কারণ এটাই হলো বিতর্কের একটা বিশেষ নীতি। সাধারণত বিরুদ্ধবাদীর নিকট যখন কোনো দলিল প্রমাণ থাকে না। তখন সে আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করে এবং এদিক সেদিকের কথা বলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করে।

এটা ফেরাউনের প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

अर्था९ काता वळू ठात थिक कूठेरठ शात ना। قَوْلُهُ لَا يَضِلُ أَى لَا يُخْطِي ابْتِدَاءً

قُولُـهُ لَا يَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا । अर्था९ रकाता विषदात खान लाएवत शर्त विश्विष्ठ घर्षे ना । قَوْلُـهُ لَا يَنْسُلى अवर مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا بَالُ قُرُونِ الْأُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

 েক পূর্ণ করে আল্লাহ তা আলা মক্কার মুশরিকদেরকে আহ্বান করেছেন এবং তাদের উপর নিজ করুণা প্রকাশ করেছেন। এ বাক্যটি تَارُةٌ ٱخُولَى পূর্যন্ত শেষ হয়েছে।

खरा أَزْواَجًا عَلَى مَرْضَى ववर مَرِيْضَ - এর বছবচন। यেমन مَرِيْضُ - এর বছবচন আসে مَرْضَى ववर الْجَرَجْنَ खरा مَرِيْضُ - এর বছবচন। यেমन مَرِيْضُ - এর সিফত। আবার الْخَرَجْنَ الْأَكُلُ وَرَعْنَ الْأَكُلُ وَرَعْنَ الْأَنْعَامِ अर्थार مَلِيْجِيْنَ لَكُمُ الْأَكُلُ وَرَعْنَى الْأَنْعَامِ अर्थार مَلِيْجِيْنَ لَكُمُ الْأَكُلُ وَرَعْنَى الْأَنْعَامِ عَالَمَ عَالًى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

। বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, وَعُنَّ भनि وَرُعَيْتُهَا উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তার সঙ্গে বিন্দ্র কথা বলবে, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তার কৃতকর্ম থেকে আনদ চিত্তে বিরত থাকে। অথবা আল্লাহ তা'আলার আজাবকে তয় করে রবুবিয়্যাতের দাবী থেকে ফিরে আসে। এ আয়াতে দ্বীনের আহ্বানকারীগণের জন্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জরুরি উসূল বর্ণিত হয়েছে। ফিরাউন যেহেতু খোদা দাবীদার জালেম, অত্যাচারী এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্যে শত সহস্র নিম্পাপ বনি ইসরাঈলী শিশুদেরকে হত্যার দায়ে দায়ী ছিল। তার নিকট যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট নবীকে প্রেরণ করলেন সে সময় তাঁকে হেদায়াত তথা নির্দেশনা দান করেছিলেন যে, তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। যাতে করে সে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়, অথবা আল্লাহ তা'আলার ইলম ছিল যে, ফিরাউন তার অহংকার ও গোমরাহী থেকে ফিরে আসার নয়। তথাপি তিনি তাঁর নবীগণকে এ উসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত হয়। ফেরাউন হেদায়েত লাভ করুক কিংবা না করুক উসূল বা মূলনীতি এমন হওয়া উচিত যা হেদায়েত ও পরিশুদ্ধির মাধ্যম হতে পারে। বর্তমান অনেক আলেম তাদের মতবিরোধের মধ্যে একজন অপরজনের বিপরীতে অতিশয়োক্তি করা এবং বিভিনুরূপে দোষক্রটি তালাশ করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে বঙ্গে আছেন। তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

হযরত মূসা (আ.) কেন ভয় পেলেনঃ اِنْنَا نَخَالُ হযরত মূসা ও হারন (আ.) এখানে আল্লাহ তা আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْ يُقْدُلُ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালজ্ঞ্বন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে।

দ্বিতীয় ভয় اَنْ يُطُغْى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার ভরুতে হ্যরত মূসা (আ.)-কে নরুয়ত ও রিসালাত দান করা হলে তিনি হ্যরত হারুন (আ.)-কে তার সাথে শরিক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন করুল করার সাথে সাথে আল্লাহ তা আলা তাঁকে বলে দেন— مَثَنَّدُ عَضُدُكُ بِاخِيْكُ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَكَرَ يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا صَلَاقًا الله তামার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল কর্ব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান কর্ব। ফলে শক্ররা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

এই যে, শত্রুর সমুখীন হলে অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কিঃ এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শক্ররা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শুনা ও মুজেযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শুনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরি নয়।

ভালাহ তা আলা বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে।

হযরত মৃসা (আ.) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান। এ থেকে জানা গেল যে, গয়গাম্বরণণ যেমন মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উত্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কুরআন পাকে হযরত মৃসা (আ.) -এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অন্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে **নিয়োজিত হয়েছে :** এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গাম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্টজগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি,পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ তা আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ তা আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কা**জ করতে হবে**। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশগুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ড পার্থক্য হয় না ৷ বাতাস, পানি, অগ্নি ও মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হ্যাঁ, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনো অগ্নিও পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনো পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল اُغُرِقُوْا فَأَدْخِلُواْ نَارًا পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُواْ نَارًا ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিলাঃ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত-গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিলঃ এটাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্টজীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকে কারো শিক্ষা ব্যতীত**ই প্রাপ্ত হ**য়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্টজীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টজীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল ছিল ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন ছওয়াব অথবা আজাবের অধিকারী হয়।

आंशात्य क्षथाताक क्षकात निर्दिग विश्व रहाह । स्वत्व म्ना (जा.) قَوْلُهُ اعْطَى كُلُّ شَنَيْ خُلْقَهُ ثُمَّ هَدى ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্টজগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোনো মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোনো জবাব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশু তুলে এড়িয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে এমন একটি প্রশু করল, যার সত্যিকার জবাব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রার্থনা, পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রশ্ন উত্তরে হযরত মূসা (আ.) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গুমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেকুফ, গুমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব मिलन, यात ফल क्याउँ स्त अतिकल्लना उर्थ इत्य शन ।

ফেরাউন অতীত উন্নতদের পরিণতি : قَوْلُهُ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى فِي كِتَابِ لاَ يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنْسَى সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে হযরত মূসা (আ.) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গুমরাহ ও জাহান্নামী, তবে ফেবাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো তথু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গুমরাহ ও জাহান্লামী মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। হযরত মূসা (আ.) এমন বিজ্ঞজনোচিত জবাব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে 'সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি।' তিনি বললেন, তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করা অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। আর ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতাগুলা, ফলফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ তা আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদগণ বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু **লেখা** হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক <mark>অথবা</mark> ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এতে আল্লাহ إِنَّ فِينْ ذَٰلِكَ لَأَيَاتٍ لِأُولِي النَّهُ لِي وَلَيْ النَّهُ احْسَنَ الْخَالِقِيْنَ তা আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য।

শের তুর বহুবচন। বিবেককে نَهْيَةٌ [নিষেধকারক] বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর 'يُهُيُّ কাজ থেকে নিষেধ করে।

- ৫৫. আমি এখান থেকে পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি ক্রেছি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং তাতেই <u>তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব</u> মৃত্যুর পর কবরস্থ করার মাধ্যমে। <u>আর তা হতেই তোমাদেরকে বের করব</u> পুনরুখানকালে পুনর্বার যেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টির সময় বের করেছি।
- দেখিয়েছি আমার সমস্ত নিদর্শন নয়টি নিদর্শন কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এগুলোকে। আর মনে করেছে যে এগুলো জাদু। ও অমান্য করেছে আল্লাহ তা আলার একত্ববাদের ঘোষণাকে।
- ৫৭. সে বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ আমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য মিশর থেকে। আর এখানে তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার জাদু দারা হে মূসা!
- ৫৮. আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ জাদু যা তার মোকাবিলা করবে। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মাঝে নির্ধারণ কর নির্দিষ্ট সময় এই কারণে যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তোমরাও করবে না এক মধ্যবর্তী স্থানে كَانًا শব্দটির 🚣 বর্ণে যের ও পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থ- মধ্যবর্তী স্থান যা উভয় দিক থেকে আগমনকারীর জন্য সমান দূরত্বের হবে।
- 🖣 ৫৯. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, তোমাদের নির্ধারিত <u>সময় উৎসবের দিন</u> অর্থাৎ ঈদের দিন। যেদিন তারা সাজসজ্জা গ্রহণ করে ও ময়দানে একত্র হয়। <u>এবং</u> যেদিন জনগণকে সমবেত করা হবে মিশরবাসীকে জমায়েত করা হবে। <u>পূর্বাহ্নে</u> সেদিন যা সংঘটিত হবে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য।

- ٥٥. مِنْهَا أَيِ الْأَرْضِ خَلَقَنْكُمْ بِخَلْقِ اَبِينَكُمْ أَدُمَ مِنْهَا وَفِينَهَا نُعِيدُكُمْ مَقْبُودِيْنَ بَعْدُ الْمُوْتِ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ عِنْدُ الْبِعَثِ تَارَةً مَرَّةً الْخُرِى ـ كُمَّا إَخْرَجْنَاكُمْ عِنْدَ إِبْتِدَاءِ خُلْقِكُمْ.
- ०٦ ৫৬. <u>আমি তো তাকে দেখিয়েছিলাম</u> অর্থাৎ ফেরাউনকে كُلُّهَا الرِّسْعَ فَكُذُّبَ بِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا سِحْرُ وَأَبِي ـ أَنْ يُوجِّدُ اللَّهُ تَعَالَى ـ
- ٥٧. قَالَ اجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا مِصْرَ وَيَكُونُ لَكَ الْمُلْكُ فِيهَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ـ
- ٥٨. فَكَنَاْتِينَكَ بِسِحْرِ مِتَثْلِم يُعَارِضُهُ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لِلْلِكَ لَّا نُخْلِفُهُ نَحُنُ وَلَا ٱنْتَ مَكُانًا مَنْصُوبُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ فِي سُوتَى ـ بِكَسْرِ أُولِهِ وَضَيِّهِ أَيْ وَسُطًّا يَسْتَوِي إِلَيْهِ مَسَافَةً الْجَائِي مِنَ الطَّرْفَيْنِ .
- قَالُ مُوسِلي مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرِّيْنَةِ يَوْمُ رعيد لهُمْ يتَزَيَّنُونَ فِيْهِ ويُجْتَمِعُونَ وَأَنْ يَتُحْشُرُ النَّاسُ يَجْمُعُ أَهُلُ مِصْر ضُحَّى . وَقُتُهُ لِلنَّظْرِ فِيمًا يَقَعُ .

#### অনুবাদ :

٦. فِتُولِّي فِرْعُونُ أَدْبُر فَجُمُعُ كَيْدُهُ أَيْ ذُولى كَيْدِه مِنَ السِّحْرَةِ ثُمُّ أَتْلَى لَ بِهِمُ الموعد .

৬০. অতঃপর ফেরাউন উঠে গেল, অতঃপর তার কৌশলসমূহ একত্র করল অর্থাৎ জাদু বিদ্যায় পারদশীদেরকে একত্র করল <u>অতঃপর আসল</u> তাদেরকে নিয়ে নির্ধারিত দিনে।

قَالَ لَهُمْ مُنُوسَى وَهُمْ إِثْنَانِ وَسَبْعُونَ ٱلْفَّا مُعَ كُلِّ وَاحِدٍ حَبِلُ وَعَصَا وَيُلَّكُمْ أَيْ ٱلْزَمَـكُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْوَيْسَلُ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا بِإِشْرَاكِ أَحَدٍ مُعَهُ فَيُسْحِتُكُمْ بِضُمِّ الْيَاءِ وُكُسْرِ الْحَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا أَيُّ يُهْلِكُكُمْ بِعَذَابِ ، مِنْ عِنْدِهِ وَقُدْ خَابُ حُسِر مَنِ افْتَرَى ـ كَذُّبُ عَلَى اللَّهِ ـ

৬১. হ্যরত মুসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তারা ছিল বাহাত্তর হাজার আর তাদের প্রত্যেকের সাথেই ছিল রশি এবং লাঠি। <u>দুর্ভোগ তোমাদের</u> অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর দুর্ভোগ চাপিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে করলে তিনি তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন। देर्द्र के -এর ুর্টে বর্ণটি পেশযুক্ত আর ুর্ভ বর্ণটি যের যুক্ত। অর্থাৎ বিনাশ করবেন। <u>শান্তি দ্বারা</u> তাঁর পক্ষ হতে। <u>যে</u> মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে আল্লাহ তা আলার ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করে।

. فَتُنَازُعُوا المُرهم بَينهم فِي مُوسى وَأَخِيبِهِ وَأُسُرُّوا النَّجُولِي - أي الْكَلاَمَ بَيْنَهُمْ فِيهِمَا.

৬২. তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে বিতর্ক <u>করল।</u> হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে <u>এবং তাঁরা গোপনে পরামর্শ করল</u> অর্থাৎ তাদের দু'জনের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল।

وَلِغَيْرِهِ هٰذَانِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْغَةِ مَنْ يَأْتِي فِي الْمُثَنِّى بِالْآلِفِ فِي احْوَالِهِ الثلاث لَسْجِرنِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنُ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهُبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى . مُؤُنَّتُ اَمْثُلَ بِمَعْنَى اشَرَفَ أَيْ بِإِشْرَافِكُمْ بِمَيْلِهِمْ إِلَيْهِمَا لِغَلْتِبِهِمَا ـ

তারা বলল নিজেদেরকে লক্ষ্য করে এই দুজন قَالُـوا لِانْفُسِـهِمْ إِنْ هَذَيــنِ لِابِــيْ عَمْـرِو অবশ্যই আবৃ আমর ও অন্যান্যের মতে مُذَانِ এটা তাদের ভাষ্য মতে, যাদের নিকট দ্বিচনের শব্দ তিন অবস্থাতেই اکن সহ ব্যবহৃত হয়। <u>যাদুকর! তারা চায়</u> তাদের জাদু দারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা ; مُؤَنَّتُ अकि أَمْثُلُ अकि الْمُثْلُى अकि - الْمُثَالِي अहम कहा অর্থ- উৎকৃষ্ট, উত্তম, উন্নত। অর্থাৎ তোমাদের উৎকৃষ্টদেরকে স্বীয় আয়ত্তে নিয়ে নিবে। তাদের এই উভয় ভ্রাতার প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার কারণে তাদের উভয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে।

#### অনুবাদ :

فَاجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ مِنَ السِّحْرِ بِهِمْزَةِ وصَّلٍ وَفَتْحِ النَّمِيمْ مِنْ جَمْعِ أَيْ لُمَّ وَبِهَمْزَةِ قَطْعً وَكُسُرِ الْمِيْنِمِ مِنْ اَجَمْعُ اَخْكَمَ ثُمَّ اَنْتُوا صَفًّا جِ حَالُ اَیْ مُصْطَفِینَ وَقَدْ أَفْلُحُ فَازَ الْيُومَ مَنِ اسْتَعْلَى . غَلَبَ .

. قَالُوا يَلُوسَى إِخْتَرُ إِمَّا أَنْ تُلْقِي عَصَاكَ أَى أَوَّلًا وَإِمَّا أَنْ لَكُونَ أَوُّلُ مَنْ ٱللَّهِي . عَصاهُ .

وعِصِيبهُمُ اصْلُهُ عَصَوُو قُلِبَتِ الْوَاوَانِ يَانَيْنِ وَكُسِرَتِ الْعَيْنُ وَالصَّاهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ أُنَّهَا حَيَّاكُ تُسْعَى ـ عَلَى بُطُونِهَا .

فَأُوجُسُ احْسٌ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى. أَىْ خَافَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ سَحْرَهُمْ مِنْ جِنْسِ مُعْجِزَتِمِ أَنْ يَكْتَبِسَ أَمْرُهُ عَكَى النَّاسِ فَلَا يُؤْمِنُوا بِهِ.

قُلْنَا لَهُ لَا تَحُفُ إِنَّكَ انْتَ الْأَعْلَى ـ عَلَيْهِمْ بِالْغَلَبَةِ.

وَٱلْقِ مَا فِيْ يَمِينْنِكَ وَهِي عَصَاهُ تَلْقُفُ تَبْتَلِعُ مَا صَنَعُوا طِإِنَّ مَا صَنَعُوا كُيْدُ سحر ط ای چنسبه ولایفلخ الساحر فَتَلَقَّفُتُ كُلُّ مَا صَنْعُوا .

٧. فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا خَرُوا سَاجِدِيْنَ لِللهِ تَعَالَى . قَالُوا الْمُنَّا بِرَبِّ الْمِوْنَ وَمُوسَى .

**1**£ ৬৪. <u>অতএৰ তোমরা তোমাদের কৌশল সুসংহত কর</u> অর্থাৎ مِيْم अवर هَمَزَةُ الْوَصُل अवि اَجْمِعُوا । जापू किय़ा অর্থ- সুদৃঢ় করা, সুসংহত করা। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও নিশ্লি । এর যমীর থেকে ১১ হয়েছে। এবং যে আজ বিজয়ী হবে সেই সফল হবে नमि غُلُبُ नमि إستُعْلَى [विজय़नां कता] व्यर्थ श्याह । **১০** ৬৫. তারা বলল, হে মূসা! আপনি পছন্দ করুন <u>হয় আপনি</u> নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি অর্থাৎ প্রথমে অথবা প্রথমে

আমরাই নিক্ষেপ করি। م المراكبة তখন তারা নিক্ষেপ করল। আকস্মাৎ তাদের লাঠি ও يا ، مه - وَاوْ पूषि عَصُوْه क्षण हिल عِصْ مِهِ عِصْ مَا وَاوْ مَا اللهُ مِ দ্বারা পরিবর্তন করে 🚅 ও 🖵 -এর নিচে যের দেওয়া হয়েছে। হ্যরত মূসা (আ.)-এর মনে হলো জাদুর প্রভাবে ছুটাছুটি করছে সাপ হয়ে তাদের পেটে ভর করে।

> 🖊 ৬৭. <u>হযরত মূসা (আ.) তাঁর অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব</u> করলেন অর্থাৎ তিনি আশক্কা করলেন যে, তাদের জাদুসমূহ মুজেযা জাতীয় হওয়ায় মানুষের নিকট বিষয়টি ধাঁ-ধার সৃষ্টি করবে। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করবে না।

**↑**♦ ৬৮. <u>আমি বললাম্ ভয় করবেন না। আপনিই প্রবল</u> বিজয়ের দ্বারা তাদের উপরে থাকবেন।

🤼 ৬৯. আপনার দক্ষিণ হস্তে যা রয়েছে তা নিক্ষেপ করুন আর তা হলো তাঁর লাঠি এরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে গিলে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। অর্থাৎ সে জাতীয় জাদুকর যেথায়ই আসুক সফল হবে না তার জাদু দ্বারা। হযরত মৃসা (আ.) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তারা যা বানিয়েছিল তা গিলে ফেলল।

৭০. <u>অতঃপর জাদুকরেরা</u> সিজদাবনত হলো অর্থাৎ আল্লাহ তা আলার জন্য সিজদায় লুটে পড়ল। তারা বলল, আমরা হ্যরত হারান ও মুসা (আ.)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।

### তাহকীক ও তারকীব

এর দ্বারা সে প্রশ্ন দ্রীভূত হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে প্রথমত দুটি মুজেযা লাঠি ও ভত্রহন্ত দান করা হয়েছিল। কাজেই ফেরাউনের নিকট গমনের সাথে সাথে নয়টি মুজেযা তাকে কিভাবে দেখালেন। উল্লিখিত বাক্য দ্বারা এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, দাওয়াতের দীর্ঘ সময়ে তিনি মোট নয়টি মুজেযা দেখিয়েছেন। কেননা فَنَرُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

رُوْيَة بَصَرِیْ वाता करत देकि करतष्ट्रन या, এখানে وَوُيَة عَوْلُهُ اَرَيْنَا : قَوْلُهُ اَرَيْنَا : قَوْلُهُ اَرَيْنَا : قَوْلُهُ اَرَيْنَا : قَوْلُهُ اَرَيْنَا تَعَالَىٰ وَاللهَ عَمْرِیْ وَاللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ا عَوْلُهُ مَوْعِدُاً । এর প্রথম مَفْعُوْل পরে এসেছে । عَوْلُهُ مَوْعِدُاً चिठी स्वास्त साम्राज्य कामान وَمُوْعِدُاً الرَّبِيْنَةِ वर्ष পশ বা যের যে কোনোটি হতে পারে। مَوْعِدُكُمْ عرومًا مَوْعِدُكُمْ वर्षा الرِّبْنَةِ आत سِيْن वर्ष পশ বা যের যে কোনোটি হতে পারে। مَوْعِدُكُمْ عرومًا الرَّبْنَةِ अत الرَّبْنَةِ العَالَمَ عَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَلَمُ العَلمُ العُلمُ العَلمُ العَ

وَيُلُكُمُ اللّٰهُ الْرَبُكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْرَبُكُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

-এর ব্যাখ্যা ا طَرِيْفَةُ भन्नि विভिন্ন অর্থে আসে । তার একটি অর্থ হলো طَرِيْفَةُ بُاسُرَافِكُمْ अर्थ राहा विভिন্ন অর্থে আসে । তার একটি অর্থ হলো সম্ভান্ত জাতি ।

ضَانِ هَا النَّجْوَٰ النَّجْوَٰ : জাদুকরদের এ উক্তি النَّجْوَٰ -এর ফলশ্রুতি অর্থাৎ দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে তাঁরা উভয়েই জাদুকর।

مُذُينِ عرانِ عرب الله عرب ا

े बात الله वात प्राप्त के مُصْدَرُ वात वात के कातरं वात الله مَالًا عَالًا वात الله مَالِيَّةُ عَالًا वात الله مَالِيَّةً عَالًا वात الله مَالِيَّةً عَالًا عَالَمًا وَاللهُ عَالًا عَاللهُ عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَاللهُ عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَالًا عَاللهُ عَالًا عَلَا عَالًا عَالًا عَلَا عَالًا عَالًا عَالًا عَلَيْكًا عَالًا عَلَا عَل

اِخْتَرْ ভার পরবর্তী অংশসহ مُنْرَدُ এর তাবীলে হয়ে উহ্য اِخْتَرْ হয়েছে।

عِصِيُّ । किल । قَوْلَهُ فَازَا حِبَالُهُمْ विल । عَصِيلُهُمْ शिल । قَوْلَهُ فَازَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيلُهُمْ भनिष्ठि म्लठ عَصُورُ हिल । अर्थमठ विठीत يَاء १८० وَاوْ विता عَصُورُ हिल । अर्थमठ विठीत يَاء १८० وَاوْ विता عَصُورُ विता عَصُورُ विता عَصُورُ विता عَصُورُ विता विध्यम و صَادٌ عَامَ وَعَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ عَلَمْ وَعِصِيَّهُمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ وَعِصِيَّهُمْ ا وَعِصِيُّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَعِصِيَّهُمْ عَيْن وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَعَلَيْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- এটা निक्षाक श्राह्मत উखत : बेंगे कें कें مِنْ جِهَةِ النخ

প্রশ্ন : কথোপকথনকালে আল্লাহ তা'আলা লাঠি এবং শুদ্রহস্তের ন্যায় স্পষ্ট মুজেযা দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা ও সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলেন। তথাপি হয়রত মূসা (আ.) ভয় পেলেন কেন?

উত্তর: এ ভয় মূলত সাপ থেকে নয়, বরং জাদুকরদের জাদু যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার অনুরূপ ছিল, কারণ তারাও তাদের রশি এবং লাঠি দ্বারা সাপ বানিয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, উপস্থিত জনতা হযরত মূসা (আা.)-এর মুজেযাকে জাদু না ভেবে বসে। ফলে তারা ঈমান থেকে বিরত থাকবে।

- وانَّ अपात : قَوْلُهُ إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ नकि كَيْدُ नकि - رَفْع नकि - رَفْع नकि - كَيْدُ سَاحِيو : अधात नक्ष : قَوْلُهُ إِنَّا مَا مَوْضُوْلُه عَالِدٌ عَالِدٌ عَالَدٌ عَالَدٌ عَلَا عَالِدٌ عَلَمُ اللَّذِيِّ : अत । आत مَا مَوْضُوْلُه الله عَالِدٌ عَالَدٌ عَالَدٌ عَلَمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ত্তি আনি একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা وَالْمَا وَالْمُ السَّاحِرُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শাধিস্থ হবে : قُولُهُ وَنَّهُ - প্রত্যেক মানুষের খমিরে বীর্ষের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : শুক্তি শব্দের সর্বনাম দারা মৃত্তিকা বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ এক হয়রত আদম (আ.) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নর, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। হয়রত আদম (আ.)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হয়রত আদম (আ.), তার মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন, সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারো কারো মতে, আল্লাহ তা আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজন প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কুরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীস এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাস্লুল্লাহ ক্রিলন, মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবৃ দু'আইসম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাজকিরা গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন–

لهُذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيثِ عَوْنٍ لَمْ نَكُتُنْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِم بِنْ نَبِيْلٍ وَهُوَ اَحَدُ الثِّقَاتِ الْاَعْكُرِم مِنْ اَهْلِ الصَّدُرةِ. الصَّدُرةِ.

এই বিষয়বন্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী (র.) বলেন, যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বন্তু দারাই হয়। আতা (র.) এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন وأَيْهَا نُعُيْدُكُمُ وَفِيْهَا نُعُيْدُكُمُ وَفِيْهَا الْمُعْلِكُمُ وَفِيْهَا الْمُعْلِكُمْ وَفِيْهُا الْمُعْلِعُونِهُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَفِيْهُا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِعْلَاكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِكُمْ وَالْمُعْلِمُ وَا

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ করেন, প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খমিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আমি হযরত আবৃ বকর ও ওমর (রা.) একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হবো। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি গরীব। হযরত ইবনে জাওযী (র.) একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (র.) বলেন, এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবৃ সাঈদ ও আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান [লিগায়রিহি]-এর চেয়ে কম নয়। —[মাযহারী]

জ্ঞাতব্য: হযরত মৃসা (আ.) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণির লোকের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উস্তম। এরূপ সময়ই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মৃসা (আ.)-কে ফেরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

যাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান: এই বিষয়বস্তুটি বিস্তারিত বর্ণনাসহ তাফসীরে মা আরিফুল কুরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাকারায় হারত ও মারতের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। জাদুকরদের সংখ্যা: ইমাম রাযী (র.) এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কাসেম ইবনে সালাম (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার এবং প্রত্যেকের

হাতে একটি লাঠি ও একটি দড়ি ছিল। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার, আর প্রত্যেকের হাতেই ছিল একটি লাঠি ও একটি রশি। আর ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেছেন, জাদুকরের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার। আর ইবনে জুরায়েজ ও ইকরামা (রা.) বলেছেন, তারা ছিল নয়শ। তিনশ জাদুকর আনা হয়েছিল পারস্য থেকে, তিনশত রোম থেকে, আর তিনশত ইক্কান্দরিয়া [মিশর] থেকে।

ভ্রমান ইয়েরত মৃসা (আ.)-এর মোকাবিলার কৌশল হিসেবে জাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে জাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশত থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা স্বাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমতো কাজ করতো। কথিত আছে যে, তাদের সরদার একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিল। –[কুরতুবী]

জাদুকরদের প্রতি হযরত মুসা (আ.)-এর পয়গান্বরসুলভ ভাষণ: মুজেযা দ্বারা জাদুর মোকাবিলা করার পূর্বে হযরত মুসা (আ.) জাদুকরদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ তা আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই- وَيُلْكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسُحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدُ خَابَ مَنِ افْتَرَاى

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না। অর্থাৎ তার সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরিক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আজাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলা বাহল্য, ফেরাউনের শয়তানি শক্তি ও লোক লন্ধরের সহায়তায় যারা মোকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্থিত হওয়া তাদের জন্য সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গাম্বর ও তাদের অনুসারীগণের সাথে সত্যের একটি গোপন শক্তি ও জাঁকজমক থাকে। তাদের সাদাসিধে ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। হয়রত মূসা (আ.)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো জাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন, এদের মোকাবিলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। ক্রিক্টা নিক্টা নির্দেশ করতে লাগল

-किन्नु जनतार साकाविनात পक्ति अपित माठ क्षकान (भन। जाता वनन : قَوْلُهُ وَاسْرُوا الشَّجْلُوي

إِنْ هٰذَانِ لَسَاحِرَانِ بُرِيْدَانِ اَنَ " بُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱرْضِكُمْ بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى

অর্থাৎ তারা উভয়ে জাদুকর। তারা তাদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিকার করে দিতে চায়। উদ্দেশ্য এই যে, জাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ দখল করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোক্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। তাঁশুলিটি কিন্দিটি এর স্থালিস। এর অর্থ হলো উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে ফেরাউনকে আল্লাহ ও ক্ষমতাশালী মান্য কর— এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম। এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোনো কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও কওমের 'তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) থেকে তরিকার এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হও।

সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করল।

জাদুকররা তাদের অক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, নাকি আমরা করবং হযরত মূসা (আ.) জবাবে বললেন, ابل سقوا অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই জবাবে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জবাব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সংসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জবাব ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে আরো অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। ঘিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিন্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তাঁর মুজেযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মতো ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতন্তত ছুটোছুটি করতে লাগল।

একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলো সাপ হয়েদি। অধিকাংশ জাদু এরপই হয়ে থাকে।

अर्था९ এ পরিস্থিতি দেখে হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো। কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন, প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে তবে মানবতার খাতিরে এরপ হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জবাবে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে— لَا يَعْلَى الْكُمْلُى الْكُمْلُى الْكُمْلُى হয়েছে যে, জাদুকররা জিততে পারবে না। আপনিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবেন। এভাবে হয়রত মূসা (আ.)-এর উপরিউক্ত আশক্ষা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

ভেট্ন ক্রিটিট্র কর্মাণ্ড হযরত মূসা (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, আপনার দক্ষিণ হন্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ করুন! এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোনো মূল্য নেই। এজন্য পরোয়া করবেন না এবং আপনার হাতে যা-ই আছে, তা-ই নিক্ষেপ করুন! এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জ্ঞাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল: হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বৃঝতে বাকি রইল না যে, এ কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মুজেযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ তা আলার কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল, আমরা মূসা ও হারনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোনো হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তুলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ তা আলার কুদরত তাদেরকে জানাত ও দোজখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। - কিহুল মা আনী

অনুবাদ:

9১. ফেরাউন বলল, কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করলে

নিত্তি বিল্লি বিল্লি বিল্লি বিল্লি করে তাঁর প্রতি,

আমি তোমাদের প্রত্তি দেওয়ার পূর্বেই, সে তো

দেখছি তোমাদের প্রধান তোমাদের শিক্ষক সে

তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে, সূতরাং আমি

তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব

তামাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব

তামাদের হত্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব

তামাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব

তথা ডান হাত এবং বাম পা এবং আমি

তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শুলিবিদ্ধ করবই

অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের উপর আর তোমরা অবশ্যই

জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার ফেরাউন ও

হযরত মৃসা (আ.)-এর রবের শান্তি কঠোরতর ও

অধিক স্থায়ী তার বিরুদ্ধাচরণে।

৭২. তারা বলল, তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব
ন তোমাকে নির্বাচন করব না <u>আমাদের নিকট যে</u>
স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর যা হযরত মূসা
(আ.)-এর সত্যভার উপর প্রমাণ বহন করে <u>আর যিনি</u>
আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর
আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর
উপর তুমি যা চাও তা কর অর্থাৎ তুমি যা বলেছ তা
কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর
কর্তৃত্ব করতে পার
ভিত্তি তথা
মধ্যে। আর পরকালে এর প্রতিদান দেওয়া হবে।

৭৩. আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ শিরক ইত্যাদি হতে এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ শিক্ষা করতে এবং হযরত মৃসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে <u>আর আল্লাহ</u> শ্রেষ্ঠ তোমার থেকে প্রতিদান দানে যখন তার অনুগ্ত করা হয় <u>ও স্থায়ী</u> তোমার থেকে শাস্তি দানে যখন তার নাফরমানি করা হয়।

الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ الْفَالَهُ قَبِلَ الْهَمْزَتِيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ الْفَالَهُ قَبِلَ الْمُانِيَةِ الْفَالَهُ قَبِلُ الْمُانِيَةِ الْفَالَهُ قَبِلُ الْمُعْلِمُ مُالِّهُ لَكُبِيْرُكُمُ مُنْ الْدِي عَلْمَكُمُ السِّحْرِ عَلَمُكُمُ السِّحْرِ عَلَمُكُمُ السِّحْرِ عَلَيْكُمْ وَارْجُلُكُمْ مِنْ فَلَاقِطَعَنَّ ايندِيكُمْ وَارْجُلُكُمْ مِنْ فَلَاقِهُ مَا الْمُسْرَى وَلَاقِهُ مَا الْمُسْرَى وَالْارْجُلُ الْيُسْرَى وَلَالْمُ الْمُسْرَى وَالْارْجُلُ الْيُسْرَى وَلَا الْمُسْرَى وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللل

٧٣. إِنَّا الْمِنَّا بِرَبِّنَا لِيغْفِر لَنَا خَطَايَانَا مِ مِنَ الْإِشْرَاكِ وَعُدْيرِهِ وَمَا اكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الْسَخْدِ لَا تَعْلَمَا وَعَمِلًا عَلَيْهِ مِنَ السَّخْدِ لَا تَعْلَمَا وَعَمِلًا لِمُعَارضَةِ مُوسْلَى وَاللَّهُ خَيْدُ مِنْكَ مِنْكَ وَاللَّهُ خَيْدُ مِنْكَ عَلَابًا إِذَا لَهُ عَلَابًا إِذَا تُطِيعً وَّأَبْقَى . مِنْكَ عَلَابًا إِذَا عُصِى .

٧٤. قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا كَافِرًا كَفِرْعَوْنَ فَالِّ لَهُ جَهَنَّمَ طَلَا يَكُونُ فَالِّ لَهُ جَهَنَّمَ طَلَا يَمُونُ فَيْسُتَرِيْحُ وَلَا يَحْيلى ـ يَمُونُ فَيْهُا فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَحْيلى ـ حَياةً تَنْفَعُهُ ـ

٧٥. وَمَنْ يُأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحٰتِ الْفُرِائِضِ وَالنَّوَافِلِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْفُلَى . الْعُلَى . الْعُلَى .

٧٦. جَنْتُ عَدْنِ آَى إِقَامَةٍ بِيَانُ لَهُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا طَوَدُلِكَ جَزْوُا مَنْ تَزَكِّى - تَطَهُّرُ مِنَ الذُّنُونِ -

#### অনুবাদ :

৭৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, <u>যে তার প্রতিপালকের প্রতি</u>

<u>অপরাধী হয়ে</u> ফেরাউনের ন্যায় কাফের হয়ে <u>তার জন্য</u>

<u>আছে জাহান্নাম। সে সেথায় মরবেও না</u> যে স্বস্তি পাবে

<u>বাঁচবেও না</u> এমন জীবন যা তাকে উপকৃত করবে।

৭৫. যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মু মিন অবস্থায় সৎকর্ম
করে ফরজ ও নফল কর্ম সম্পাদন করে <u>তাদের জন্য</u>
আছে সমুচ্চ মর্যাদা
আছে সমুচ্চ মর্যাদা
শব্দটি عُلُياً শব্দটি عُلُياً -এর বহুবচন
যা عُلُياً বা ন্ত্রীলিঙ্গ।

৭৬. <u>স্থায়ী জান্নাত</u> হৈ শব্দের অর্থ হলো অবস্থানযোগ্য তার বিবরণ হলো <u>যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।</u> সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এই পুরস্কার তাদেরই <u>যারা পবিত্র।</u> গুনাহ থেকে পবিত্র থাকবে।

## তাহকীক ও তারকীব

جُمْلُهُ خَبْرِيَّهُ : এর أَمْنَةُ وَاللَّهُ الْمَنْقُمُ لَهُ الْمَنْقُمُ لَهُ الْمَنْقُمُ لَهُ الْمَنْقُمُ لَهُ الْمَنْقُمُ الْمَنْقُمُ الْمَنْقُمُ الْمَنْقُمُ الْمَنْقُمُ الْمَنْقُمُ الْمَنْقُمُ الْمَنْقُمُ وَمِع وَلَا لا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَنْقُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اُتُطُعُهَا مُخْتَلِفَاتِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَانِيَّةِ الْمَانِيَّةِ الْمَانِيَّةِ الْمَانِيَّةِ عَلَى الْمَانِيَّةِ الْمَانِيَّةِ الْمَانِيَّةِ عَلَى الْمَانِيَّةِ الْمَانِيِّةِ الْمَانِيِّةُ الْمُنْفِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُنْفِيِّةُ الْمُنْفِيِّةُ الْمُنْفِيِّةُ الْمُنْفِي الْمُنْفِيِّةُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِيِّةُ الْمُنْفِي الْ

जात مُبْدَلُ مِنْه राला هٰذِه عَيَاةً الدُّنْيَا । वत मर्था : قَوْلُهُ فَاقَبْضِ مَا اَنْتُ قَاضِ اللهُ اَلَّ قَاضِ عَا اَنْتُ قَاضِ عَا اَنْتُ قَاضِ عَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

এর আতফ হলো خَطَايَانَ -এর উপর অর্থাৎ যাতে আমাদের অন্যায় এবং জাদুকর্মকে ক্ষমা করে দেন। যার حَالً اكْرَهْتَنَا حَالً शেকেও مَا مَوْصُوْلَة এর যমীর থেকে অথবা مَا مَوْصُوْلَة থেকে অথবা مَا مَوْصُوْلَة হতে পারে। আর مِنْ السِّهْرِ वा শ্রেণি বুঝানোর জন্য।

قُولُهُ قَالَ تَكَالَى اللهِ अप्रमास्य पूछानिका। এর পূর্বে জাদুকরদের উক্তি وَاللَّهُ مَنْ يُأْتِ رَبُّ । अप्रमास्य पूछानिका। এর পূর্বে জাদুকরদের উক্তি ছিল। আর এটা হলো আল্লাহ তা আলার উক্তি। خَالِدِيْنَ भर्मिटिक مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কৃটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগল, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোনো কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মুজেযা দেখার পর কারো অনুমতির আবশ্যকতা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল, এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মুসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ। বিশ্বাস বিষয়। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ। ত্থিন ক্রেটন জাদুকরদেরকে কঠোর শান্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হন্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফেরাউনী আইনে শান্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল। অথবা এভাবে হন্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ পন্থাই প্রভাব হিসেবে দিয়েছে। মানুষ্য না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

সম্পর্ক: পূববর্তী আয়াতে জাদুকরদের প্রতি ফেরাউনের ধমকের উল্লেখ ছিল। জাদুকররা যখন ইসলাম করুল করলেন, তখন ফেরাউন উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, তোমরা আমার পক্ষ থেকে অনুমতি লাভের পূর্বেই মৃসার প্রতি ঈমান আনলে? আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিব। তার প্রতিউত্তরে মুমনিগণ যা বলেছেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৮৯]

জাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শান্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বলল, আমরা ভোমাকে অথবা তোমার কোনো কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মুজেযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে। হ্যরত ইকরিমা (রা.) বলেন, জাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল, এসব নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না। –[কুরতুবী]

এবং জগৎ স্রষ্টা আসমান জমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَا এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফায়সালা কর এবং যে সাজা দেবার ইচ্ছা দাও।

ভাবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার থাকবে না। আল্লাহ তা আলার অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তার অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তার শান্তির চিন্তা অথগণ্য।

ভাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা আলার কাছে এই পাপকাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবিলার জন্য দর কষাক্ষিও ফেরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরুপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মুজেযার মোকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদুশিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। —(রুল্ল মা'আনী)

কেরাউন পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি: তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া প্রতিযোগিতার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উপগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে হ্যরত মৃসা ও হারুন (আ.)-এর বিজয়ের সংবাদ শুনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন, আমিও মৃসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল, একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তার প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তার মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

ক্রোউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন : ذَٰلِكَ جَزَاوٌ مَنْ تَزَكِّى থেকে إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمٌ وَلِمَهُ جَزَاوٌ مَنْ تَزَكِّى এসব বাক্যও প্রকৃত সত্য, যা খাঁটি ইসলামি বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামি বিশ্বাস ও কর্মের কোনো শিক্ষাও পায়নি। এসব হয়রত মূসা (আ.)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ তা আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগৃঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও ল্রক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শান্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বিলায়েতের [ওলীত্বের] ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ তা'আলার ওলী হিসেবে শহীদ হয়ে গেলেন। –[ইবনে কাছীর]

#### অনুবাদ

- ৭৭. আমি অবশ্যই মূসার নিকট প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাগণকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও আর্থা ফে'লটি ফে'লটি কেব্রুক্ত হবে আর্থা বর্ণেট যেরযুক্ত হবে আ্রুক্ত হবে তা উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলায় মিশর হতে বেরিয়ে পড়ুন। এবং তাদের জন্য বানিয়ে দিন লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ আর্থা হয়েছিল তা তিনি পালন করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা মাটি শুষ্ক করলেন। ফলে তারা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে গেল। পশ্চাৎ দিক হতে এসে আপনাকে ধরে ফেলবে এই আশঙ্কা করবেন না। অর্থাৎ ফেরাউন আপনার নাগাল পেয়ে যাবে। এবং ভয়ও করবেন না ডুবে যাওয়ার।
- ৭৮. অতঃপর তার সৈন্যবাহনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।
  আর সে ফেরাউন তাদের সাথেই ছিল <u>অতঃপর সমুদ্র</u>
  তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলল। নিমজ্জিত করল।
- ৭৯. <u>আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথন্র</u>ষ্ট করেছিল।
  তাদেরকে তার উপসনার প্রতি আহ্বান করে। <u>এবং সে</u>
  সংপথ দেখায়নি; বরং তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করেছে
  তার উক্তিল "আমি তোমাদেরকে সংপথ প্রদর্শন করছি"
  -এর বিপরীতে।
- ৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শক্র হতে উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে। আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে সেখানে আমি মৃসাকে হিয়রত মৃসা (আ.)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে] তাওরাত দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। এবং তোমাদের নিকট মান্না সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। মানা ও সালওয়া হলো সুমিষ্ট খাদ্য ও তিতির জাতীয় পাখি। এবানে বাশ্বিটি তাশদীদবিহীন এবং শেষে তিতির দ্বিদ্দেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হয়রত মৃসা (আ.)-এর য়ুগে তাদের পূর্বসূরী বংশধরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছিল, তা মনে করিয়ে দেওয়া হছে। আর এটা হছে। আল্লাহ তা আলার সামনের বাণীর ভূমিকা স্বরূপ-

- ٧٧. وَلَهَ قَدُ اَوْحَدِنَا اللّٰهِ مُسُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِی بِهِمْزَةِ قَطْعِ مِنْ اَسْرِی اَوْ بِهِمْزَة وصْلٍ وَکَسْرِ النُّوْنِ مِنْ سَرٰی لُغَتَانِ ایُ سِرْ بِهِمْ لَیْلاً مِنْ اَرْضِ مِصْرَ فَاضْرِبِ اجعل لَهُمْ بِالطَّرْبِ بِعَصَاكَ طَرِیقًا فِی الْبَحْرِ بَبَسًا لا اَیْ یَابِسًا فَامْتَثُلُ مَا الْبَحْرِ بَبَسًا لا اَیْ یَابِسًا فَامْتَثُلُ مَا امْرَ بِهِ وَایْبَسَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَمَرُواْ فِبْهَا امْرَ بِه وَایْبَسَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَمَرُواْ فِبْهَا لاَ تَحْفَ ذَرَكًا اَیْ اَنْ یُدُرِکُكَ فِرْعُونُ وَلاَ
- ٧٨. فَأَتَبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَهُوَ مَعَهُمْ فَغُشِيهُمْ مِنَ الْيَمِّ أِي الْبَحْرِ مَا غَشِيهُمْ ـ مَا غَرَقَهُمْ ـ

تَخْشَى ـ غُرقًا ـ

- ٧٩. وَأَضَلُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ بِدُعَانِهِمْ اللّٰ وَاللّٰهِمْ اللّٰهِ عَبَادَتِهِ وَمَا هَدْی بَالْ اُوقَعَهُمْ فِی اللّٰهَ اللّٰهِ لَاكِ خِلَافَ قَوْلِهِ وَمَا اَهْدِیْ كُمْ اللّٰهُ الرَّشَادِ سَبِیْلَ الرَّشَادِ -
- ينبني اسرائيل قد انجينكم مِن عَدُوكُم مِن المَّورِ الْاَيْمَ وَنَعُولِيهَ وَوَعَدُنْكُم جَانِبُ الطُّورِ الْاَيْمَنِ فَنُوتِي مُوسَى التَّورِيةَ لِلْعَمَلِ بِهَا وَنُزْلْنَا عَلَيْكُم الْمَنَ وَالطَّيْرُ وَالسَّلُوى . هما التُّرنَجِبِينَ وَالطَّيْرُ السَّمَانِي بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَالْقَصْرِ وَالْمَينَ وَالطَّيْرُ وَلِيَّا السَّمَانِي بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَالْقَصْرِ وَالْمَينَ وَالطَّيْرُ وَجُدَ مِنَ الْيَهَمُودِ زَمَنَ النَّيِي مُحَمَّدٍ عَلَى وَجُوطِبُوا بِمَا أَنْعِمَ النَّيِي مُوسَى النَّيِي مُوسَى النَّيِي مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ تُوطِئَةً لِقَوْلِه تَعَالَى لَهُمْ .

٨١. كُلُوْا مِنْ طَبِّبتِ مَا رَزَقْنْكُمْ أَيِ الْمُنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغُوْا فِيْهِ بِانَ تَكُفُّرُوا الْمُنْعِمَ بِهِ فَيَجِلُ عَلَيْكُمْ عَضِيلَ جِيسَكْرِ الْحَاءِ أَيْ عَلَيْكُمْ عَضِيلَ جِيسَكْرِ الْحَاءِ أَيْ يَجِبُ وَبِضَمَهَا يَنْزِلُ وَمَنْ يُحْلِلْ يَنْزِلُ وَمَنْ يُحْلِلْ عَضِيلَ بِكَسْرِ اللّهِ وَضَمِهَا يَنْزِلُ وَمَنْ يُحْلِلْ عَضِيلًا يَنْزِلُ وَمَنْ يُحْلِلْ عَضِيلًا يَنْزِلُ وَمَنْ يُحْلِلْ عَضِيلًا يَنْزِلُ وَمَنْ يُحْلِلْ عَضَيمَها يَنْزِلُ وَمَنْ يُحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَيمي بِكَسْرِ اللّهِ وَضَمِها فَي النّارِ .

অনুবাদ

৮১. তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভালো ভালো বস্তু আহার কর তোমাদের উপর কৃত অনুগ্রহ থেকে এ বিষয়ে সীমালজ্ঞন করো না। এভাবে যে, আমার অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করবে করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত ইরে। আর চুবর্গে পেশ হলে অর্থ হবে অবতীর্ণ হবে। এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হয়ে। অবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। জাহান্নামে পতিত হয়।

٨٢. وَإِنْ لَعُفَّارٌ لِكُمنْ تَابَ مِنَ الشَّرْكِ مَنَ الشَّرْكِ وَامَنُ وَحَدَ اللَّهَ وَعَمِلُ صَالِحًا يُصَدِّقُ وَامَنُ وَحَدَ اللَّهَ وَعَمِلُ صَالِحًا يُصَدِّقُ بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ ثُمَّ اهْتَدى - بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ ثُمَّ اهْتَدى - بِالْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ إلى مَوْتِه -

٨٣. وَمَا اَعَنْجَلَكَ عَنْ قَنْومِكَ لِمَجِنْئِ
مِیْعَادِ اَخْذِ التَّوْرْیةِ یَمُوْسَی.

٨٤. قَالَ هُمْ اُولَاءِ اَىْ بِالْقُرْبِ مِنِنَىْ يَأْتُوْنَ عَلَى اَثَرِىٰ ء وَعَجِلْتُ اِلَـٰيكَ رَبِّ لِتَرْضَى - عَنِيْ اَىْ زِيادَةً عَلَى رِضَاكَ وَقَبْلَ الْجَوَابِ اَتَى بِالْإِعْتِذَارِ بِحَسْبِ ظَنِّه وتَحَلَّفِ الْمَظْنُوْنِ لَمَّا -

قَالُ تَعَالَى فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعِلَّ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَا

৮২. এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা

করে শিরক হতে <u>ঈমান আনে</u> আল্লাহ তা'আলাকে এক

বলে স্বীকার করে <u>সংকর্ম করে</u> ফরজ ও নফল সবই

এর অন্তর্ভুক্ত। ও সংপথে অবিচলিত থাকে উল্লিখিত

বিষয়াদিতে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার মাধ্যমে।

৮৩. <u>কিসে আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে</u>
তু<u>রা করতে বাধ্য করল</u> নির্ধারিত সময়ে তাওরাত গ্রহণ
করার জন্য আগমন করতে। <u>হে মৃসা!</u>

৮৪. তিনি বললেন, এই তো তারা আমার নিকটেই আছে।

আমার পশ্চাতে আসছে এবং হে আমার প্রতিপালক

আমি তুরায় আপনার নিকট আসলাম আপনি সম্ভূষ্ট

হবেন এজন্য। অর্থাৎ আপনার সম্ভূষ্টি বৃদ্ধির জন্য।

জবাবের পূর্বেই তিনি নিজ ধারণা মতে ওজর পেশ

করলেন এবং ধারণাটি বাস্তবতার বিপরীত প্রমাণিত

হলো।

৮৫. যেমন <u>আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তো আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, আপনি চলে আসার পর অর্থাৎ তাদের থেকে আপনি পৃথক হওয়ার পর। এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রম্ভ করেছে</u> ফলে তারা গো-বংস পূজা করেছে।

مَّهُ فَرَجُعُ مُوسَى إلَى قَوْمِهٖ عَصْبَانَ مِنْ جَهَتِهِم أُسِفًا وَ شَدِيْدِ الْحُزْنِ قَالَ يَعْدِهُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا لا يُقَوْمِ أَكُمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا لا أَيْ صِدْقًا أَنَّهُ يُعْظِيْكُمُ التَّوْرِيةَ أَيْ صِدْقًا أَنَّهُ يُعْظِيْكُمُ التَّوْرِيةَ الْعَلَاكُمُ الْعَهَدُ مُدَّةً مُفَارَقَتِيْ أَوْطَالُ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ مُدَّةً مُفَارَقَتِيْ إِيَّاكُمْ أَمْ أَرَدُتُكُمُ الْعَهَدُ مُدَّةً مُفَارَقَتِيْ إِيَّاكُمْ أَمْ أَرَدُتُكُمُ الْعَجَلَ عَلَيْكُمُ الْعِجْلَ عَلَيْكُمُ الْعِجْلَ عَلَيْكُمُ الْعِجْلَ عَلَيْكُمُ الْعِجْلَ فَنَا مُنْ وَيَرَكُتُمُ الْعَجْلَ فَنَا مُنْ وَيَرِكُتُمُ الْمَحِيْنَ فَا الْمَحِيْنَ فَا الْمَحِيْنَ فَا الْمَحِيْنَ وَتُوكُنُهُ الْمَحِيْنَ فَا الْمَحِيْنَ فَا الْمَحِيْنَ وَتُوكُمُ الْمَحِيْنَ

#### অনুবাদ :

৮৬. অতঃপর হ্যরত মৃসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের প্রতি ভীষণ মর্মাহত ও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুণতি দেননি? সত্য প্রতিশ্রুণতি যে, তিনি তোমাদেরকে তাওরাত দান করবেন তবে কি প্রতিশ্রুণতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে তোমাদের নিকট হতে আমার পৃথক হওয়ার সময়? নাকি তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের গানবংস উপাসনার কারণে যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এবং আমার পশ্চাতে আগমন থেকে বিরত থাকলে।

## তাহকীক ও তারকীব

بُعْدِي ـ

طَفْ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ وَلَهُ وَالْمِحْمِ وَالْمِعْمِ وَلَهُ وَلَ الْمُحْمِونِ وَالْمُوالِيَّةِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

े पर পठिত হয়েছে। ﴿ تَخَانُ এর क्करता : قَوْلُهُ وَلَا نَخْشُى عَالَمُ अर পठिত হয়েছে। ﴿ وَلَا نَخْشُى عَالِمَ عَطْف عام - لاَ تَخْشُى عَالَمُ عَالَمُ عَطْف अवक इख्य़ाि व्यह । आत क्षरायत क्करता वत ﴿ عَطْف عَطْف اللهِ عَلْ আলামত হবে اَشَبَاعُ বিলুপ্ত হওয়া। আর বর্তমান যে আলিফ রয়েছে সেটি اِشَبَاعُ -এর আলিফ হবে। نَاصَلُنُ তথা বাক্যের শেষাংশের ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে এটা আনা হয়েছে।

فَاتَبِعَهُمْ فِرْعُونُ وَهُو َ عَلَهُمْ وَرْعُونُ وَهُو َ عَلَهُمْ وَرْعُونُ وَهُو مَعُهُمْ وَرُعُونُ وَهُو مَعُهُمْ وَرَعُونُ وَهُو مَعْمَا وَمَعْمُ وَرَعُونُ وَهُو مَعْمَا وَهُو مَعْمَا وَالْمَعْنَى فَاتَبِعَهُمْ وَرَعُونُ وَعُسَمُ مُونُ وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَى وَالْمَعْنَى وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُنَا وَلِمُعَالِمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَمُنَا وَلِمُعَلّمُ وَمُنَا وَلِمُعَلّمُ وَمُنَا وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُنَا وَلِمُعَلّمُ وَمُنَا وَمُعَلّمُ وَمُ وَالْمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَالْمُ وَالْمُعَلّمُ وَلَمُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُعَلّمُ وَاللّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُعَلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُوالِمُ وَلَعُلِمُ وَالْمُعُلّمُ وَلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُوالِمُ وَلِمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُوالِمُ وَلَمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُ وَالْمُعُلّمُ وَلَمُ وَلِمُ وَاللّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَاللّمُ وَالِمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُولِمُ وَاللّمُ وَلِمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّمُ وَالمُولِمُ وَالمُعُلّمُ وَالمُعُلّمُ وَاللّمُ وَالمُعُلّمُ مِلْمُلّمُ وَاللّمُ وَالمُعُلّمُ مُلِمُ مُعِلّمُ مُلِمُ مُلْمُ مُعِلّمُ م

এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে— প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল হযরত মৃসা (আ.)-কে তার কওমকে নয়। সূতরাং وَرَاعَدْنَاكُمْ -এর মধ্যে কওমের প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ করা হলো কেনঃ

উত্তর: যেহেতু হযরত মৃসা (আ.)-কে তাওরাত দান করার উদ্দেশ্যই ছিল যে, তাঁর কওম তার উপর আমল করবে। এর মধ্যেই ছিল তাদের সফলতা। এ কারণেই তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে।

**দ্বিতীয় উত্তর**: এই হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি সন্তর জন সর্দারকে তূর পর্বতে নিয়ে আসবেন। এদিক দিয়েও কওমের প্রতি প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধ করা সঙ্গত হয়েছে।

త এটা শিশির বিন্দুর ন্যায় বস্তু। হালুয়া বা মিষ্টাল্লের আকৃতির ছিল। তীহ প্রান্তরে পথহারা ইসরাইলীদের আহারের জন্য প্রতিদিন গাছের পাতার উপর আল্লাহ তা আলা তা অবতীর্ণ করতেন। سَلُولُ এটা এক প্রকারের পাখি বিশেষ। উর্দু ভাষায় এটাকে বটের বলা হয়। কামূস অভিধানে এর একবচন سَلُولُ লিখিত আছে। আখফাশ (র.) বলেন, এর কোনো একবচন শব্দ শোনা যায় না। هَوَى مَا صَرَبَ مَاضِى وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ শব্দটি هَوْى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِاسْتِمْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَهُ اِلَى वर्ष एवत वा १४ छण्याि एक। وَمُنْ يَحْدِلُ وَمَنْ يَحْدِلُ وَمَنْ يَحْدِلُ وَمَنْ يَحْدِلُ اللهِ वाता करत এकि थर्मूत উखत निरस्रष्ट्न।

প্রস্লা. الْمُتَادِي উল্লেখ করার রহস্য কিঃ কেননা أَكَنَ -এর ব্যাপকতায় তো الْمُتَادِي অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উত্তর : এখানে ঈমানের উপর সদা অটল থাকা উদ্দেশ্য। কেননা এর উপরই পূর্ণ নাজাত মওকুফ রয়েছে।

হলো غَجُلَکَ عَنْ قَوْمِکَ ; বস্তুত এখানে ত্রিজাসাটি বুঝার জন্য নয়। কারণ আল্লাহ তা আলার এর কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এটা বলা উদ্দেশ্য যে, তুমি তাড়াহুড়া করে নিজ গোত্রকে হেড়ে এখানে চলে এলে। আমি তো তোমার গোত্রকে এক ফেংনায় লিপ্ত করে দিয়েছি।

صِلَة राला जात عَلَى اثْرَى अपर्थ الَّذِي अभात أُولًا مِ سَبْتَدَأَ राला مُبْتَدَأَ व्यात مُمْ عَلَى اثْرَى अपर्य . قَوْلُهُ هُمْ أُولًا و

ভূতি হাতি বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর আগে চলে যাওয়াটা অধিক সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল, মূল সন্তুষ্টির জন্য নয়। কেননা নবীগণের উপর আল্লাহ তা আলা তো সন্তুষ্ট আছেনই। অবশ্য আধিক্য কাম্য হতে পারে।

عَجِلْتُ النَّكُ رَبِّ वाता এत उजते के اعَجَلَكَ بَا عَجَلَكَ إِلَيْ عَلَى الْمَوْلُهُ وَقَبْلَ جَوَابِ الْتَي بِاعْتِذَارِ النَّخَ عَلَى الْثَرِيُ र्यत्र प्रमा (आ.) आमल উउत्तत পূर्त وَنَّرَضَى घाता এत उजत वर्गना करतिष्ठन त्य, आभि जामतिक एएए आत्मिन; वतः जाता निकरिं आभात मत्म तरारह । এটা वर्गनात উ दिन् उल्ला र्यत्र म्मा (आ.) व्रक्षिलन त्य, वाखिविक ज्ञा जात निकरिं आभात मत्म वाखित ज्ञा भरण त्या कि काति जाता जात निकरिं जाता जात निकरिं जाता जात निकरिं जाता अल्ल तरारह । कि जाता अर्थ त्था निराहिल । कल र्यत्र म्मा (आ.)-এत धात्रा वाखित कि स्ता । आत এটা ज्यन जिन जानराठ त्यति कानराठ त्यति कानराठ त्या कामि تَعْرَبُكُ مِنْ بَعْدِكَ वामि वाखित रुवा । वाखित विभवी रुवा धात्रात विभवी रुवा हिल्लन । विभिन्न कामि تَعْرَبُكُ مِنْ بَعْدِكَ वामि वाखित रुवा हिल्लन विभवी रुवा हिल्लन हिल्ला ह

হৈলাকটি বনী ইসরাসলের সামেরা গোত্রের ছিল। কেউ বলেন, সামেরা হলো ইহুদিদের একটি দল। যারা কোনো কোনো বিষয়ে অন্যান্য ইহুদিদের থেকে ভিন্ন মতবালম্বী ছিল। কেউ বলেন, কিরমানের এক গ্রাম্য কাফের ছিল। তার নাম ছিল মুসা ইবনে যফর। লোকটি ছিল মুনাফিক। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা গাভীর পূজা করত। মুসা সামেরী এর লালন পালন করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। ফেরাউন কর্তৃক তাকে হত্যা করার আশক্ষায় তার মা তাকে গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তাঁর আঙ্গুল চোষণ করাতেন। এক আঙ্গুল থেকে দুধ, আর এক আঙ্গুল থেকে মধু এবং তৃতীয় আরেরকটি আঙ্গুল থেকে ছি বের হতো। জনৈক কবির ভাষায়—

অর্থাৎ ফেরাউন যে মূসাকে প্রতিপালন করল তিনি হলেন নবী, আর হযরত জিবরাঈল (রা.) যে মূসাকে প্রতিপালক করলেন সে হলো কাফের।

তাঙ্চসীরে কুরতুবী -এর প্রান্তটীকায় লিখিত আছে যে, সামেরী ছিল হিন্দুস্তানের অধিবাসী। সে গাভীর পূজা করতো। [বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন– লুগাতুল কুরআন তৃতীয় খণ্ড, রচনায় : মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী।]

পিতার নাম কিবলৈ করা হয়। হযরত মূসা। আ.) কে জন্মগ্রহণের পরে এটি কাঠের বান্তে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য হরেছে মূসা।

অধি পানি। عَمْرُانَ অধি পানি। عِمْرُان করিবর্তন করা হয়। হযরত মূসা (আ.) কে জন্মগ্রহণের পরে এটি কাঠের বাব্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য তার নাম হয়েছে মূসা।

وَعَدُّا : এ বাক্যটি يَعِيدُكُمُ التَّوْراةَ وَهَ الْنَهُ يُعْطِيدُكُمُ التَّوْراةَ : এ বাক্যটি يَعِيدُكُمُ التَّوْراةَ وَهَ الْنَهُ يُعْطِيدُكُمُ التَّوْراةَ : এ বাক্যটি يَعِيدُكُمُ التَّوْراةَ وَهَ الْنَهُ وَاللّهُ وَهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ الْمَهُدُ وَهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ الْمَهُدُ وَهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ الْمَهُدُ وَهِ وَاللّهُ وَهِ وَاللّهُ وَهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُ وَاللّهُ وَالّ

قُولُهُ هَا خُلَفَةُمْ مُوْعِدِى : হযরত মৃসা (আা.) নিজ কওমের নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার পিছনে পিছনে তুর পর্বতে আসবে। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ং যখন সত্য ও মিথ্যা, মুজেযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের কোমর ভেকে দিল এবং হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর নেতৃত্বে নবী ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল তখন তাদেরকে সেখান্ থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওরায়

আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.)-কে এই দুটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্দাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসূল ফুতূনে' উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারোটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্থুপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দগুয়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে— বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ তা আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীরো অন্য সড়ক অতিক্রমকারীরো ত্রাই ক্রেছে, প্রত্যেকের থেকে এই দৃশ্বিস্তা দূর করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল। –[কুরতুবী]

মিশর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাইলের কিছু অবস্থা, তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তাফসীরে রহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে ভূমধ্য সাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাঈল ইতিপূর্বে মিশরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিশরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিশর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য সাগর দেখে বনী ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল رِنَّا كُمُذْرُكُون আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ.) সান্ত্রনা দিয়ে বললেন, وَأَنْ مَعِيْ رَبِيْ سَيَهْدِيْنِ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ তা আলার নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌছে এই বিষ্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল, এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অ্যসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে তার পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামূদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে فَغَشِيكُمْ مِنَ الْيَمِ مَ عَشِيكُهُمْ مِنَ الْيَمِ مَ عَشِيكُهُمْ مِنَ الْيَمِ مَ عَشِيكُهُمْ مِنَ الْيَمِ مَ -বাক্যের সারমর্ম তাই। <del>−</del>[রহুল মা'আনী]

ত্তি শিল্প পার হওয়ার তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে এবং তার মধ্যস্থতায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাঈল স্বয়ং তার বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

قُولُهُ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى : এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশাযও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদেরকে আহারের জন্য দেওয়া হতো।

যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্নসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাঈল বলতে লাগল– তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো আল্লাহ বানিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.) তাদের বোকামিসূলভ দাবির জবাবে বললেন–

অর্থাৎ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল।

তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে ত্র পর্বতে চলে এসো। আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তাওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশদিন ও ত্রিশরাত অবিরাম রোজা রাখতে হবে। এরপর দশদিন আরো বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে হযরত মূসা (আ.)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোজা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হযরত হারুন (আ.)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাঈল হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারা অনতিবিলম্বে ত্র পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তাদের হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

হযরত মৃসা (আ.) ত্র পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা বললেন, الله عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسَى আর্থাৎ হে মৃসা! তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে?

ত্বরা করা সম্পর্কে হ্যরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য : হ্যরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তৃর পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বংস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরিউক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য।

—[ইবনে কাসীর]

রূহল মা'আনীতে কাশশাকের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, এই প্রশ্নের কারণ ছিল হয়রত মূসা (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য শূঁশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা তাদেরকে দৃষ্টির সমুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথদ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিলা করা হয়েছে যে, পয়গায়রগণের মধ্যে এই ক্রটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। 'ইনতিসাফ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, এতে হয়রত মূসা (আ.)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পন্চাতে থাকা উচিত। যেমন হয়রত লুত (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অয়ে রেখে তুমি সবার পন্চাতে থাকা।

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে হযরত মৃসা (আ.) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরজ করলেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি। কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সম্ভুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাঈলেল মধ্যে সংঘটিত গো-বংস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন, সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে হ্যরত মূসা (আ.)-এর প্রতিবেশী এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। হ্যরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন, তখন সেও পথে রওয়ানা হয়। কারো কারো মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হ্যরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) বলেন, এই পারস্য বংশোদ্ধৃত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনোরূপে মিশরে পৌছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মের দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। –[কুরতুবী]

কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে, সে ছিল ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু। সে গো-পূজা করত। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা সে প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করেছিল।

জনশ্রুতি এই, সামেরীর নাম ছিল হযরত মৃসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরাউন সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্র হত্যার ভয়ে ভীত জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তার এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর এক অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন—

إِذَا الْمَرْ ۗ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيْدًا تَحَيَّرَتْ ﴿ عُقُولً مُرْبِيَةٍ وَخَابَ الْمُؤَمِّلُ ـ وَالْمَوْسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنً ـ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنً ـ

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মূসাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) লালন পালন করেছেন, সে তো কাফের হয়ে গেল এবং যে মূসাকে অভিশপ্ত ফেরাউন লালন পালন করেছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল হয়ে গেলেন।

হযরত মূসা (আ.) কুদ্ধ ও কুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা আলার ওয়াদা স্বরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তৃর পর্বতের দক্ষিণ পার্শের রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌছার পর আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

ত্রি বিশ্ব তিনি ভিন্ন : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোনো দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিনু পথ অবলম্বন করেছ।

ভারত ইন্টের নির্দ্ধি নির্দ্ধি নির্দ্ধি তিনির নির্দ্ধি করে ক্রান্ত হয়ে । অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গজব ডেকে আনছ।

#### অনুবাদ :

۸۷ ৮٩. <u>छाता त्नन, आमता आपनात श्रिक अमल अश्रीकात</u> مُثَلَّثُ الْمِيْمِ أَى بِقُلْرَتِنَا أَوْ بِأَمْرِنَا وَلَٰكِنَّا حُرِّمُ لَنَّا بِفَتْحِ الْحَاءِ مُخَفِّفًا بِضَيِّهَا وَكُسْرِ الْمِيْمِ مُشَدَّدًا أَوْزَارًا أَثْقَالًا مِّنْ زِينْ فِرالْقُومِ أَيْ خُلِي قَوْمٍ فِرْعُونً راستنعادها منتهم بننو إسرائيك بعلق عُرْسِ فَبَقِيتُ عِنْدُهُمْ فَقُذُفْنَهُ الْمُرْحُنَاهَا فِي النَّارِ بِامْرِ السَّامِرِيِّ فَكُذَٰلِكَ كَمَا الْقَيْنَا ٱلْقَى السَّامِرِيُّ. مَا مَعَهُ مِنْ حُلِيبَهِمْ وَمِنَ التُّرَابِ الَّذِي اخَذَهُ مِنْ أَثَوِ حَافِرِ فَرُسِ جِبْرَئِيلَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَتِي . ٨٨. فَأَخْرُجُ لُهُمْ عِجْلًا صَاغَهُ لَهُمْ مِنَ الْحُلِي جَسَدًا النَّحْمًا وَدَمَّا لَهُ خُوارُ أَيْ صَوْتُ يُسْمَعُ أَي إِنْقَلَبَ كَذٰلِكَ بِسَبَبِ التُّرَابِ الَّذِي اتَّرُهُ الْحَيَاةُ فِيْمَا يُوضَعُ فِينه ووكنك بعد صوّعه فِي فَعِه فَــَقُــالُــوْا أَي الـسَّـامِيرِيُّ وَٱتْـبَـاعُـةُ خَـٰذًا ۗ الله كُم والله موسلى فنكسِى . موسلى رَبَّهُ هُنَا وَذَهَبَ يَظُلُبُهُ.

٨٩. قَالَ تعَالَى افَلاَ يرونَ أَنْ مُخَفَّفَةُ مِنَ النُّ قِيلُة والسُّمَهَا مَحَدُونَ أَي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْعِجْلُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا لا أَيْ لا يَسُرُدُ لَهُمْ جَوَابًا وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا أَيْ دَفْعَهُ وَّلا نَفْعاً . أَيْ فَكَيْفَ يَتَّخِذُ إِلْهًا .

বেদ্ছায় ভঙ্গ করিনি। بكُلْكِكَا -এর مِيْم বর্ণে যবর, যের ও পেশ তিনো হরকত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতা বলে বা আমাদের নির্দেশে তথা স্বেচ্ছায় <u>তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া</u> হয়েছিল عربية -এর দুটি কেরাত রয়েছে। ১. ১ বর্ণে যবর ও مين বর্ণে তাশদীদবিহীন যবর। ২. ১ বর্ণে পেশ ও مينا বর্ণে তাশদীদসহ যের। লোকদের অলঙ্কারের বোঝা অর্থাৎ ফেরাউন সম্প্রদায়ের অলঙ্কার সমূহ যা তাদের থেকে বনী ইসরাঈলীরা ধার নিয়েছিল উৎসবের কারণে ফলে তাদের নিকট তা থেকে যায়। আমরা তা নিক্ষেপ করি অগ্নিকৃণ্ডে ফেলে দেই সামেরীর নির্দেশে। অনুরূপভাবে আমরা যেভাবে নিক্ষেপ করেছি সামেরীও নিক্ষেপ করে তার সাথে যেই অলঙ্কার ছিল তা এবং সেই মাটি যা সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের চিহ্ন থেকে সংগ্রহ করেছে। যেমনটি সামনে বিবরণ আসছে।

৮৮. অতঃপর সে তাদের জন্য গড়ল এক গো-বংস অর্থাৎ অলঙ্কারাদি দ্বারা তৈরি করল এক অবয়ব রক্ত মাংসের যা হাম্বা রব করত অর্থাৎ এমন শব্দ করত যা শোনা যেত। অর্থাৎ এরূপে সে মাটির কারণে রূপান্তরিত হলো যে মাটিতে জীবনের প্রভাব ছিল। সে তা গো-বৎসের মুখাভ্যন্তরে স্থাপন করেছিল। তারা বলল অর্থাৎ সামেরী ও তার অনুসারীরা। এটা তোমাদের ইলাহ এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ইলাহ। কিন্তু তিনি ভূলে গেছেন হযরত মূসা (আ.), তাঁর প্রভূকে এখানে এবং তিনি তাকে খোঁজতে গেছেন।

৮৯. আল্লাহ তা আলা বলেন- তবে কি তারা ভেবে দেখে ना त्य वशात ों अनुप्रां के खें खें अल ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তার نَّالِثُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ 🖆 সাড়া দেয় না গো-বংস তাদের কথায় অর্থাৎ তাদের কথায় কোনো প্রতিউত্তর করে না। এবং ক্ষমতা রাখে না তাদের কোনো ক্ষতি করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং উপকার করার অর্থাৎ অতএব তাকে কিভাবে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা যায়।

## তাহকীক ও তারকীব

আর النَّرَابَ عَلَى وَجْدِ الْأَتِىَ পাথে। অর্থাৎ وَمِنَ التَّرَابِ व বাক্যের সম্পর্ক وَمِنَ التَّرَابِ अत आথে। অর্থাৎ قُولُتُهُ عَلَى وَجْدِ الْأَتِى وَالْقَى وَبْهَا اَنْ اَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ राता এই وَجْدِ الْأَتِى وَبْهَا اَنْ اَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ

वत छेनत । यठा जान्नार ठा जानात तानी । ﴿ وَأَصَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ वत जाठक राना • فَأَخْرُحُ

اَخْرَجَ لَهُمْ صُورَةً عِجْلٍ حَالَ كُونِهَا جَسَدًا؛ অধাৎ حَالُ অবা : قَنُولُهُ جَسَدًا

قُوْلُهُ لَحُمَّا وُدَمَّا : এটা বৃদ্ধি করে বলতে চেয়েছেন যে, রক্ত মাংসে গঠিত দেহকে خُوارً : वना হয়। وَمُعَا وَدَمَّا مَعَا وَدَمَّا مَعَا وَدَمَّا مَعَا وَدَمَّا مَعَا عَالَمُ مُعَالِمُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مُعَلِيدًا مُعَلِيدًا مُعَلِي

وضَعَهُ (त.) कुछ त्रास्त कें नुछ त्रास्त कें नुछ त्रास्त أَنُ بَسَبَبِ التُّرَابِ أَى بِسَبَبِ وَضُع التُّرَاب वृक्षि करत रुंकि कर्त्तरह र्स्स, سُبَبُ -এत পূर्त وُضُعَ مُضَافٌ छेश त्रास्त ।

ত্র কায়েল হযরত মূসা (আ.)-ও হতে পারে। যেমন— ব্যাখ্যাকার (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব এটা সামেরীর উক্তি হবে। এ সময় উদ্দেশ্য এই হবে যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে এখানে ভূলে গিয়েছিলেন। তাকে খোঁজ করার জন্য তৃর পর্বতে গিয়েছিলেন। আবার والمناه وال

করা كَوْلَهُ اَفَلَا يَرُجِعُ الَيْهِمُ قَوْلُهُ اَفَلا يَرُجِعُ الَيْهِمُ قَوْلُهُ اَفَلا يَرُجِعُ الَيْهِمُ قَوْلُهُ اَفَلا يَرُجِعُ الَيْهِمُ قَوْلُهُ اَفَلا يَرُجِعُ الَيْهِمُ قَوْلًا रिस प्रिलाপ कরा रसि । অতঃপর নৃনকে লামের মধ্যে ইদগাম করায় प्रें रसिष्ट । কেউ কেউ يَرْجِعَ السَيْهِمُ اللهُ الل

উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। పేولُهُ جُلَبَهُ এর আতফ হলো لا يَرْجِعُ এর উপর। قُولُهُ لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعًا

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইন্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বংস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহল্য তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি; বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

করামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وَزُرُ अविष् وَرُبُتُ مِّ وَيَعْتُ مِ الْفَوْمِ وَهُ الْمَاكِةُ وَالَّ الْمُؤْمِّ وَيَعْتُ وَالْمُعْنُ وَيَعْتُ وَالْمُوّْمِ الْمُؤْمِّ وَرُبُوالًا : وَالْمُوّْمِ وَرُو শাপরাশিকে وَرُبُتُ عَالَمَ اللهُ اللهُ وَاللهُ بِهِ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّ

হয়েছে। 'হাদীসূল ফুতুন' নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে এগুলো যে পাপ সে সম্পর্কে শুশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিল, এসব অলংকার, অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু যেসব কাফের ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিও হয়নি, ফিকহবিদদের পরিভাষায় যাদেরকে কাফেরে হরবী বলা হয়। তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হযরত হারন (আ.) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেনঃ এর একটি প্রসিদ্ধ জবাব বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল। কিন্তু তা গনিমতের মালের [যুদ্ধলব্ধ মালের] মতোই বিধান রাখে। ইসলাম পূর্বকালে গনিমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েজ ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহৃত করা ও ভোগ করা জায়েজ নয়; বরং গনিমতের মাল একত্র করে কোনো টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানী আগুন বিজ্ঞ ইত্যাদি] এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনিমতের মালকে আসমানি আগুন গ্রাস করতো না, সেই মাল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে কারীম 🚃 -এর শরিয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনিমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলো গনিমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে اوزار পাপরাশি] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারুন (আ.)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুকরি জ্ঞাতব্য : কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সূরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুজ্খানিপুজ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফের হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনিমতের মাল হয় না; বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জােরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। এ কারণেই সুরখসী গ্রন্থে নুট্টিত অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফের হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনিমতের মাল নয়; বরং একে তর্টিত অর্থাৎ অনায়াসালক্ক মাল বলা হয়। এরূপ মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফেরদের সম্বতি ও অনুমতি শর্ত। যেমন কোনাে ইসলামি রাষ্ট্র কাফেরদের উপর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও কোনাে জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্বতিক্রমে প্রদন্ত এই মালও অনায়াসলক্ক মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালালরূপে গণ্য।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে কোনো জিহাদ ও যুদ্ধ হয়নি। আর এগুলো অনায়াসলব্ধ মালও নয়। কারণ এগুলো তাদের কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামি শরিয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ব্যথন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তথন আরবের কাফেরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করতো এবং তাঁকে 'আল-আমীন' [বিশ্বস্ত] বলে সম্বোধন করতো। রাসূলে কারীম তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সমগ্র তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রাস্লুল্লাহ ক্রে এই মালকে গনিমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেননি। এরপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশুই উঠত না।

ভিটি ইটি ইটি ইটি : অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ.)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

হাদীসে কুত্নে হযরত আব্দুক্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং হযরত মৃসা (আ.)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হযরত হারূন (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল, আমিও নিক্ষেপ করবঃ হযরত হারূন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতেও হয়তো কোনো অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব, নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হযরত হারুন (আ.)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিশ্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হোক, অলংকারাদির গলিত স্থূপ এই মাটি নিক্ষেপের পর এবং হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বংসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাঈলকে অলংকারাদির গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরিউক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। [এসব রেওয়ায়েত তাফসীরে কুরতুবী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোনো প্রমাণ নেই।

ভেন্ত হুলা কুন্ত কুন্ত

#### অনুবাদ :

- ৯০. হ্যরত হার্দ্রন (আ.) তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন অর্থাৎ হ্যরত মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার আগেই <u>হে</u> আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দ্য়াময়। সূতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর তাঁর ইবাদতে এবং আমার আদেশ মেনে চলো এক্ষেত্রে।
- ৯১. <u>তারা বলেছিল, আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই</u>

  বিরত হবো না। এর উপাসনায় সর্বদা অনড় থাকব।

  আমাদের নিকট হযরত মূসা (আ.) ফিরে না আসা
  পর্যন্ত
- ৯২. <u>হ্যরত মৃসা (আ.) বললেন,</u> ফিরে আসার পর <u>হে</u> <u>হারন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে</u> এর উপাসনার কারণে <u>তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল</u>?
- ৯৩. <u>আমার পদাংক অনুসরণ করা হতে</u> এখানে **ও টি** অতিরিক্ত <u>তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য</u> করলে? যারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে তাদের মাঝে তোমার অবস্থান দ্বারা।
- ৯৪. <u>তিনি বললেন</u> হ্যরত হারূন (আ.) <u>হে আমার সহোদর!</u> শব্দের কর্নে বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো ুর্না বা আমার মা। হ্যরত মূসা (আ.)-এর মনে অধিক দয়া সঞ্চারিত করার জন্য এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। <u>আমার শ্রুণ্ণ ও কেশ ধরো না</u> হ্যরত মূসা (আ.) ক্রোধবশত বাম হাতে তার দাড়ি এবং ডান হাতে তার চুল ধরেছিলেন <u>আমি আশঙ্কা করছিলাম যে,</u> যদি আমি তোমার পানে চলে আসতাম তবে অবশ্যই আমার সাথে সে দলটিও চলে আসত যারা গো-বৎস পূজা করেনি। তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাসলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ফলে তুমি আমার প্রতি রাগানিত হতে। <u>আর তুমি যতুবান হওনি</u> অপেক্ষা করনি <u>আমার বাক্য পালনে</u> তাদের বিষয়ে যা দেখেছ সে ব্যাপারে।
- ৯৫. <u>হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমার ব্যাপার কি</u> তুমি যা করেছ সে ব্যাপারে কি কারণ কাজ করেছে। হে সামেরী!

- ٩٠. قَالُواْ لَنْ نُتَبْرَحَ نَزَالُ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ عَلَى عِبَادَتِهِ مُقِيْمِيْنَ حَثَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى .
- ٩٢. قَالَ مُوْسَى بَعْدَ رُجُوْعِهٖ يَهْرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ ضَلُواْ . بِعِبَادَتِهِ .
- ٩٣. أَلَّا تَتَّبِعَنِ لَا ذَائِدَةً أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ـ بِإِقَامَتِكَ بَيْنَ مَنْ يَّعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ ـ
- ٩٤. قَالَ هُرُونَ يَابْنَنُومٌ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَوَكُرُهَا اَعْطَفُ وَفَيْرِهَا اَعْطَفُ لِقَالِمِهِ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَكَانَ اَخَذَهَا بِشِمَالِهِ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَكَانَ اَخَذَ شَعْرَهُ بِشِمَالِهِ وَلا بِرَأْسِيْ جَ وَكَانَ اَخَذَ شَعْرَهُ بِيَعِيْمِيْنِهِ خَضْبًا إِنِّيْ خَشِيْتُ لَوُ بِيَعِيْمِ جَمْعٌ مِمَّنُ لِيَّ بَعْنِيْ جَمْعٌ مِمَّنُ لِا بُدَّ اَنْ يَتَبِعَنِيْ جَمْعٌ مِمَّنُ لِمَ يَعْبُدِ الْعِجْلَ اَنْ تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ لِمُ يَعْبُدِ الْعِجْلَ اَنْ تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ لَمْ يَعْبُدِ الْعِجْلَ اَنْ تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ لِمْ يَعْبُدِ الْعِجْلَ اَنْ تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ لَمْ يَوْلُ فَرَقْتَ بَيْنَ لِيَّا فِي فِي وَلَمْ تَرْقُبُ لَا يَعْضِبَ عَلَى وَلَمْ تَرْقُبُ لَا لَانَ تَقُولُ فَوْلِى . فِيْمَا رَايْتَهُ فِي ذُلِكَ .
- ٩٥. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ شَانُكَ الدَّاعِثَى اللَّهُ الدُّاعِثَى اللَّهُ مَا صَنَعْتَ لِسَامِرِيُّ.

#### অনুবাদ

প্রি ৯৬. সে বলল আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি এখানে তিন্তু এবং ই উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি যা জেনেছি তারা তা জানতে পারেনি। আমি নিয়েছিলাম একমুষ্ঠি মাটি পদচিহ্ন হতে ঘোড়ার খুরের সেই দূতের হযরত জিররাঈল (আ.)-এর। আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম আমি তা নির্মিত গো-বৎসের আকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম। আমার মন আমার জন্য এরূপ করা শোভন করেছিল আর হদয়ে একথা জাগ্রত হয়েছে যে, আমি তীর পদচিহ্ন হতে একমুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে নেই যেমনটি উল্লেখ করা হলা এবং তা নিম্পাণ বস্তুর মধ্যে দিব। ফলে তাতে প্রাণের সঞ্চার হবে। আর আমি দেখেছি যে, আপনার সম্প্রদায় আপনার নিকট একজন ইলাহ বানিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। তাই আমি মনে ভাবলাম যে, উক্ত উপাস্যটি তাদের ইলাহ হোক।

৯৭. হযরত মৃসা (আ.) তাকে বললেন, দূর হও আমাদের থেকে তোমার জন্য রইল তোমার জীবদ্দশায় অর্থাৎ তোমার সারা জীবন যে, তুমি বলবে যাকে তুমি দেখবে তাকেই আমি অস্পৃশ্য অর্থাৎ তুমি আমার নিকটবর্তী হয়ো না। সে মাঠে ময়দানে উদ্ভান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত। যখন সে কাউকে স্পর্শ করতো অথবা কেউ তাকে স্পর্শ করতো তখন তারা উভয়েই জুরাক্রান্ত হয়ে যেত। এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল তোমার শান্তির জন্য তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না । تَخْلَنَهُ শব্দের بُرُ বর্ণটি যেরযুক্ত হবে। অর্থাৎ তুমি তার থেকে অদৃশ্য থাকবে না। আর ্বুর্যু বর্ণটি যবরযুক্ত হলে অর্থ হবে তোমাকে সেই শাস্তি পর্যন্ত অবশ্যই পৌছানো হবে। <u>তুমি তোমার সেই</u> ইলাহ এর প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে हिल। क्षेत्र ظَلْتُ पि त्यत्रयुक হওয়ায় সহজ করার জন্য তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা তার পূজায় তুমি রত ছিলে। আমরা তাকে জ্বালিয়ে দিবই আগুন দ্বারা এরপর তাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সাগরের বাতাসে ছড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) তাকে জবাই করার পর এরূপই করেছিলেন।

قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَىْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ وَالتَّاءِ أَىْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ أَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُوْلِ جَبْرَئِينْل فَنَبَذْتُهَا الْقَيْتُهَا فِيْ صُورَةِ الْعِجْلِ الْمُصَاغِ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ وَيُنْتَى لِيَنْ الْمُصَاغِ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ وَيُنْتَى لِينَ الْمُصَاغِ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ وَيُنْتَى لِينَ الْمُصَاغِ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتُ وَيُنْتَى لِينَ الْمُصَاغِ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتُ وَيَنْتَى لِينَ الْمُسَى . وَالنَّقِي فِينْهَا انْ الْخُذَ وَالنَّقِيهَا عَلَى وَيْسَهَا انْ الْخُذَ وَالنَّقِيهَا عَلَى مَا لاَ رُوحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ رُوحٌ وَرَأَيْتُ قَوْمَكَ مَا لاَ رُوحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ رُوحٌ وَرَأَيْتُ قَوْمَكَ مَا لاَ رُوحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ رُوحٌ وَرَأَيْتُ قَوْمَكَ طَلَبُوا فِينَكَ انْ تَعْجَلَ لَهُمْ اللهَا فَحَذَّتَنْنِي فَلْ لَهُمْ اللهَا فَحَذَّتَنْنِي لَنَا لَا لَهُمْ اللهَا فَحَذَّتَنْنِي لَا الْعِجُلُ اللهَا الْهَهُمْ .

قَالَ لَهُ مُوسَى فَاذَهَبْ مِنْ بَيْنِنَا فَإِنَّ لَكَ وَى الْحَيْوةِ أَى مَذَةِ حَيَاتِكَ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ رَأَيْتُهُ لَا مِسَاسَ صَ أَىْ لَا تَقْرُبْنِيْ فَكَانَ يَهِيْمُ فِي الْبَرِينَةِ وَإِذَا مَسَّ اَحَدًا أَوْ مَسَهُ اَحَدَّ حُيَّا جَعِيْعًا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِعَذَابِكَ الْمَنْ تُخْلِفَهُ جِيكَسْرِ اللَّامِ أَى لَنْ تَغِيْبَ لَكُنْ تُخْلِفَهُ جِيكَسْرِ اللَّامِ أَى لَنْ تَغِيْبَ لَكُنَ تُخْلِفَهُ جِيكَسْرِ اللَّامِ أَى لَنْ تَغِيْبَ لَكُنَ تُخْلِفَهُ جِيكَسْرِ اللَّامِ أَى لَنْ تَغِيْبَ كَانُهُ وَبِفَتْحِهَا أَى بَلَ تُبْعَثُ الْيَهُ وَانْظُر اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ طَلِلْتَ اصْلُمُ ظَلِلْتَ اصْلُمُ ظَلِلْتَ الْمَيْنِ أُولُهُما مَكُسُورَةً وَحُذِفَتُ تَخْفِيْفًا إِللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي ظَلْكَ اصْلُمُ ظَلِلْتَ اصْلُمُ ظَلِلْتَ الْمَيْنِ أُولُهُما مَكُسُورَةً وَحُذِفَتُ تَخْفِيْفًا إِللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّارِثُمَّ لَنَاسُفَنَهُ فِي النَّارِثُمَّ لَنَاسُفَنَهُ فِي الْنَارِ ثُمَّ لَنَاسُفَنَهُ فِي النَّارِ ثُمَّ لَنَاسُفَنَهُ فِي النَّارِثُمَ لَنَاسُفَنَهُ فِي النَّارِ ثُمَّ لَنَاسُفَنَهُ فِي الْبَحْرِ وَنَعَلَ مُوسَى بَعْدَ ذَبْعِهِ مَا ذَكَرَهُ .

#### অনুবাদ

- ৯৮. তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ তা আলাই যিনি
  ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে
  ব্যাপ্ত। عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ
- ৯৯. <u>এভাবেই</u> যেমনিভাবে আমি আপনার নিকট এই
  ঘটনা বর্ণনা করলাম। পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ
  <u>আমি আপনার নিকট বিবৃত করি</u> পূর্ববর্তী উন্মতের
  ঘটনাসমূহ। <u>আর আমি আমার নিকট হতে আপনাকে</u>
  প্রদান করেছি উপদেশ কুরআন।
- ১০০. <u>এটা থেকে যে বিমুখ হবে</u> তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না। <u>সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন</u> করবে পাপের ভারি বোঝা।
- ১০২. <u>যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকাব দেওয়া হবে</u> উল্লেশ্য হলো সিঙ্গা। আর ফুৎকার বলতে দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। <u>আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব</u> কাফেরদেরকে <u>সেদিন দৃষ্টিহীন অবস্থায়</u> অর্থাৎ তাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করার সাথে সাথে তাদের চোখগুলোও নীল বর্ণের হয়ে যাবে।
  - ১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে। পৃথিবীতে, দশ দিবারাত্রি।

- ٩٨. إِنَّمَا إِلهُ كُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّهُ هُوَ دَوَ وَالْمَا إِلَّهُ اللَّهُ الْذِي لَا إِلَهُ اللَّهُ هُوَ دَوَ وَسِعَ كُل شَئ مُحَوَّل اللهِ عَلْمَهُ كُلَّ شَئ .
   مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ وَسِعَ عِلْمَهُ كُلَّ شَئ .
- ٩٩. كَذْلِكَ أَى كُمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ هٰذِهِ الْقَصَةُ نَقَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ أَخْبَارِ الْقَصَةُ نَقَصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ أَخْبَارِ مَا قَدْ سَبَقَ مِنَ الْأَمَمِ ، وَقَدْ أَتَيْنَاكَ أَمَا قَدْ سَبَقَ مِنَ الْأَمَمِ ، وَقَدْ أَتَيْنَاكَ أَعَلَى مِنْ الْأُمْمِ ، وَقَدْ أَتَيْنَاكَ أَعَلَى مِنْ الْأُمْمِ ، وَقَدْ أَتَيْنَاكَ أَعَلَى مِنْ الْأُنْكُ مِنْ عِنْدِنَا ذِكْرًا .
- أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَإِنَّهُ اللهِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَلِمُ يُؤْمِنُ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْمِلًا يَحْمِلُ يَكُومُ النِّقِيلُمَةِ وِزْرًا حِمْلًا ثَقِيلًا مِنَ الْإِثْمِ .
- . خَلِدِبْنَ فِيدِهِ مَا أَىْ فِيْ عَدَابِ الْوِزْرِ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَة حِمْلاً لا تَمْيِيْنَ مُفَسِّرُ لِلضَّمِيْرِ فِيْ سَاءَ وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْدُوْفُ تَقْدِيْرُهُ وِزْرُهُمْ وَاللَّامُ لِلْبَيَانِ وَيُبْدَلُ مِنْ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ.
- . يُوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الشَّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الشَّانِيَةُ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُخْرِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً لا عُيُوْنَهُمْ مَعَ سَوَادِ وُجُوْهِهِمْ.
- . يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ يَتَسَارُوْنَ إِنْ مَا لَيْتَسَارُوْنَ إِنْ مَا لِيَشْتُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشْرًا ـ مِنَ اللَّيَالِيْ بِأَيَّامِهَا ـ

#### অনুবাদ :

اَى لَيْسَ كَمَا قَالُوْا إِذْ يَقُولُوْنَ فِي ذَلِكَ اَمْ ثَلُهُمْ اللهِ اَعْدَلُهُمْ طَرِيْقَةً فِيْهِ إِنْ لَيِشْتُمْ اللهِ اَعْدَلُهُمْ فِي الكُنْيَا يَوْمًا وَيَلُوْنَ لُبْقَهُمْ فِي الكُنْيَا يَوْمًا وَيَالكُنْيَا جِدًّا لِمَا يُعَايِئُوْنَهُ فِي الْأُخِرَةِ مِنْ اَهُوَالِهَا وَالْمَا يُعَايِئُوْنَهُ فِي الْأُخِرَةِ مِنْ اَهُوَالِهَا وَالْمَا يُعَايِئُوْنَهُ فِي الْأُخِرَةِ مِنْ الْمُوالِهَا وَالْمَا يُعَايِئُوْنَهُ فِي الْأُخِرَةِ مِنْ

১০৪. <u>আমি ভালো জানি তারা কি বলবে?</u> তাতে ঐ ব্যাপারে! অর্থাৎ এমনটি নয় যেমনটি তারা বলেছে। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করে ছিলে। অর্থাৎ তারা আখিরাতের ভয়ানক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পার্থিব জীবনের অবস্থাকে একেবারেই নগণ্য মনে করবে।

## তাহকীক ও তারকীব

عَصْرٌ অর্থাৎ তোমাদেরকে গো-বংসের কারণে ফেতনায় লিপ্ত করা হয়েছে। حَصَرٌ হলো عَوْلُهُ إِنَّمَا فُحِنْتُمْ بِهِ তথা সীমিতকরণ অব্যয়। উদ্দেশ্য এই যে, গো-বংসটি তোমাদের ফেতনার কারণ হয়েছে, হেদায়েতের কারণ নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা গো-বংসের কারণেই ফেতনায় লিপ্ত হয়েছ, অন্য কোনো কারণে নয়। رُحُنْنُ এখানে বিশেষভাবে رُحُنْنُ শব্দ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য আনা হয়েছে যাতে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, যদি খাটিভাবে তওবা করে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি তাওবা কবুল করেন। কারণ তিনি অতি দয়াময়।

গুৰু তুন্ন নিৰ্মাণ কৰিব তাকিব । যেমন - الآ تَسْجُدُ -এর মধ্যে দু টি অতিরিক্ত, কেবল তাকিব বা গুৰুত্ব জন্য এবে মধ্যে দু টি অতিরিক্ত, কেবল তাকিব বা গুৰুত্ব জন্য এবেছে। আন কান্ত্ৰ নিৰ্মাণ কান্ত্ৰ নিৰ্মাণ কান্ত্ৰ নিৰ্মাণ কান্ত্ৰ নিৰ্মাণ কান্ত্ৰ কান

غَمْ عَصَيْتُ : এর মধ্যকার হামযাটি অস্বীকার ও হুমকিস্বরূপ জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর نَاءُ عَصَيْتَ উহা শব্দের উপর আতফ করার জন্য যুক্ত হয়েছে।

وَكَمَانَ الْخَذَ شَعْوَلُهُ وَكَانَ الْخَذَ شَعْوَهُ -এর আতফ হলো وَاللّٰهِ -এর আতফ হলো وَكَانَ الْخَذَ شَعْوَهُ উপর। অর্থাৎ এ ভয়ে যে, তুমি বলবে আমি গোত্রের মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছি এবং এ ভয়ে যে, তুমি বলবে তুমি আমার কথার আদৌ লক্ষ্য রাখনি।

बर्थार : عَوْلَـهُ وِالنَّاءِ । अर्थार وَبِالتَّاءِ : अर्थार المُصَوِّعُ -এর द्याता वनी ইসরাঈল উদ্দেশ্য ويالتَّاء अर्थार क्षिर क्षि उ का सात सम्भाग । وَيُولُـهُ وَالْمُصَاعُ

صَاد अर्था श्रेष فَعَبَصْتُ قَبْصًا किर्ना किराला किराला के हैं : এর अर्थ श्रामा शृष्टि পূর্ণ कরा এবং কোনো কোনো কিপতে فَعَبَصْتُ قَبْضًا عَامَدَهُ عَبْضًا

وَلَوْ الرَّسَوْلِ أَيْ مِنْ مَصَلِّ أَثَرِ طَافِيرِ الرَّسَوْلِ أَيْ مِنْ مَصَلِّ أَثَرِ حَافِيرِ الرَّسَوْلِ পদচিহ্নের স্থান থেকে।

আমাকে একথা বুঝিয়েছে এবং আমার অন্তরে এ বিষয়টি উদ্ভব করা হয়েছে যে, এ মাটি থেকে এক মুষ্ঠি তার মধ্যে নিক্ষেপ করি। এতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

وَسَاسَ के के विके के व

। তেওঁ وَعُدًا মাসদার مَرْعِدًا এখানে : قَـوْلُـهُ وَانَّ لَـكَ مَوْعِـدًا

عَدْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ مَا يَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَقُصُّ تَصَعُا كَذُٰلِكَ अणी नुखं मांगजातत निकां । अशी९ كَذُٰلِكَ نَقُصُّ لَ

তথা বিমুখ فَلُمْ يُوْمِنْ بِهِ আৰু তথা বিমুখ فَلُمْ يُوْمِنْ بِهِ আৰু তথা বিমুখ فَلُمْ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ وَالْ তথা বিমুখ হওয়ার দ্বারা অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

विनूश शाकाর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। مُضَافْ বিনুগু থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এর মধ্যে শব্দ এবং - يَخْمِلُ -এর ফিরেছে। يَخْمِلُ -এর মধ্যে শব্দ এবং - مَن যা حَالُ عَالِدِيَّنَّنَ -এর মধ্যে بخَمِلُ -এর মধ্যে কুল এবং - عَالِدِيْنَ -এর মধ্যে কুল অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুবচন আনা হয়েছে।

- এর সীগাহ। অর্থ- विড়ाল চোখা। অর্থাৎ وَ مُشَبَّةً ، এর বহুবচন وَ مُشَبَّةً ، এর বহুবচন وَ مُشَبَّةً ، এর সীগাহ। অর্থ- विড়ाল চোখা। অর্থাৎ مَشَبَّةً وَ مُشَبَّةً وَ مُشَبِّةً ، এর यমীর থেকে عَالَ اللهِ مَتَخَافَتُوْنَ اللهِ اللهِ مَتَخَافَتُوْنَ اللهِ اللهِ مَتَخَافَتُوْنَ اللهِ اللهِ مُتَالِّقُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

آعُدَلُ : فَـوْلُـهُ اَعَدُلُ ) অর্থ- সর্বাধিক সঠিক মন্তব্যের অধিকারী। এটা অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে বলা হয়নি; বরং وَاعْرَبُ اِلَى الْهَـوْلِ তথা ভয়াবহতার প্রতি অধিক নিকটবর্তী। এদিক দিয়ে اَعْرَبُ اِلَى الْهَـوْلِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার উক্তির মধ্যে সে দিনের ভয়াবহতার অধিক প্রকাশ ঘটেছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত হারন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন। কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হযরত হারন (আ.)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার হাজার ছিল বলে বর্ণিত আছে। —[কুরতুবী]

**জবর্শিষ্ট দুই** দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই উপাস্যব্ধপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে

হযরত হারূন (আ.) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

হ্যরত মৃসা (আ.) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হ্যরত হারন (আ.)-কে সম্বোধন করে তার প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শাশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গুমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন?

ত্র পর্বতে চলে যাওয়া। কোনো তাফসীরবিদ অনুসরণের এরপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পথদ্র হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরপ করা উচিত ছিল।

উত্তয় অর্থের দিক দিয়ে হ্যরত হার্নন (আ.)-এর বিরুদ্ধে হ্যরত মূসা (আ.)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তো তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান হ্যরত মূসা (আ.)-এর মতে ভ্রান্তি ও অন্যায় ছিল। হ্যরত হার্রন (আ.) এই কঠোর ব্যবহার সন্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে হ্যরত মূসা (আ.)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শক্র নই। তাই আমার ওজর শুনে নাও। অতঃপর হ্যরত হার্রন (আ.) এরুপে ওজর বর্ণনা করলেন, আমি আশব্ধা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঙ্গলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় ক্রিট্রের্টির নির্দেশি দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। ক্রিরণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। কুরআন পাকের অন্যত্র হ্যরত হারুন (আ.)-এর ওজরের মধ্যে একথাও রয়েছে ক্রিটির্টির এইনিট্রিট্র । তার্টিতির ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মোকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওজরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথী ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার বনী ইসরাঈলই আমার সাথে থাকত। অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওজর শুনে হযরত মৃসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্যাতা সামেরীর খবর নিলেন। কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হযরত মৃসা (আ.) হযরত হারুন (আ.)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহানী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়ণাম্বরম্বরের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক: এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত হারূন (আ.) ও তার সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হযরত হারূন (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিপ্তিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, হযরত মৃসা (আ.) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তাওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতাকে এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকেও উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী মনে করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তা-ভাবনার পাত্র। কোনো এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গুনাহগার অথবা নাফরমান বলা যায় না। হযরত মুসা (আ.) কর্তৃক হযরত হারুন (আ.)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হযরত হারুন (আ.)-কে প্রকাশ্যে ভুলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওজর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

ভেমধ্য সাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন হযরত মৃসা (আ.)-এর মুজেযায় ভূমধ্য সাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন হয়রত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই য়ে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হয়রত মৃসা (আ.)-কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শুনানোর জন্য হয়রত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই য়ে, সামেরী স্বয়ং হয়রত জিবরাঈল (আ.)-এর হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে হয়রত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে হয়রত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। -[বয়ানুল কুরআন]

ইন্ত্ৰ ইন্ত্ৰ কিব্রাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নেয়। হযরত ইবনে আববাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে - كَانَ اللّهُ عَلَىٰ شَيْمَ فَيَعُولُ كُنْ كَذَا اللّهُ অর্থাৎ সামেরীর মনে আপনা আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নে এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে। - কিমালাইন্

তাফসীরে রহুল মা'আনীতে এ তাফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত বলা হয়েছে। অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজকালকার বাহ্যদশীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرُ الْجُزَاءِ اللَّهُ خَيْرُ الْجُزَاءِ الْجُزَاءُ اللَّهُ خَيْرُ الْجَزَاءُ اللَّهُ خَيْرُ الْجُزَاءُ اللَّهُ خَيْرُ الْجَزَاءُ اللَّهُ خَيْرُ الْجَزَاءُ اللَّهَ الْجَاءَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

এরপর বনী ইসরাঈলের স্থুপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভিতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি 'হাম্বা' রব করতে লাগল। হাদীসে ফুতৃনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হয়রত হারুন (আ.)-কে বলেছিল, আমি মুঠির ভিতরের বস্তু

নিক্ষেপ করব। কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হযরত হারুন (আ.) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিষ্কের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হযরত

হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিশরে পৌছে সে হয়রত মৃসা (আ.)-এর

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়। খার্থ করেন যে, সবাই তাকে বয়কট করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারো গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শান্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাঈলীর জন্য হয়রত মৃসা (আ.)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শান্তির উর্ধের্ম স্থাং তার সন্তার মাঝে আল্লাহ তা আলার কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদক্রন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হয়রত মৃসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়ের জ্বাক্রান্ত হয়ে যেত। –[মা'আলিম]

এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিংকার করে বলত, ফ্রান্ট্র অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শান্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক: রুল্ল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। –[বয়ানুল কুরআন]

ভিত্ত তি ক্রিপ্রের আধাৰ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।] এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা স্বর্ণ রৌপ্য গলিত ধাতু দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণরৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘষে কণা কণা করে দেওয়া। –[দুররে মানসূর] অলৌকিককভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়। –[বয়ানুল কুরআন]

ই বৈশিষ্ট তাফসীরবিদদের সর্বসমত মতে এখানে ইঠু বলে ক্রআন বুঝানো হয়েছে। বিশিষ্ট তাফসীরবিদদের সর্বসমত মতে এখানে ইঠু বলে ক্রআন বুঝানো হয়েছে। আর্থান ত্রা তাফনীরবিদদের সর্বসমত মতে এখানে ইঠু বলে ক্রআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা ক্রআন তেলাওয়াত না করা, ক্রআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, ক্রআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অয়ত্মে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে ক্রআনের বিধানাবলির বুঝার চেষ্টা না করাও ক্রআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বুঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলির বিক্ষাচারণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, ক্রআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় শুনাহ। কিয়ামতের দিন এই শুনাহ ভারি বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও শুনাহকে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

وَ وَالْمُ يُوْلُهُ يُوْلُهُ وَ السَّمُورِ : ইযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ = -কে প্রশ্ন করল, [ছুর] কি? তিনি বললেন, শিং। এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, صُورً শিং এর মতোই কোনো বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা আলাই জানেন।

ग- ३५ (३

. وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ كَيْفَ تَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقُلْ لَهُمْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نُسَفاً . بِاَنْ يُّفَيِّتَهَا كَالرَّمَلِ السَّائِل ثُمَّ يَطِيْرُهَا بِالرِّيَاجِ .

. فَيَذَرُهَا قَاعًا مُنْبَسَطًا صَفْصَفًا ـ ১০৬. অতঃপর তিনি একে পরিণত করবেবন মসৃণ مُستَوياً . সমতল ময়দান।

. لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا انْخفَاضًا وَلاَ √ ১০৭. যাতে আপনি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেন না। اَمْتًا ـ إِرْتقاعًا ـ নিচুতা ও উচ্চতা।

য়েড় হুরে হুরে অর্থাৎ যেদিন পর্বতসমূহ ছিন্নভিন্ন হুরে ১٠٨. يَـوْمَـئِذٍ أَيْ يَـوْمَ إِذَا نُـسِـفَتِ الْجبَـالَ يَّتَّبِعُونَ أَيْ اَلَّنَاسُ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُبُور الكَّاعِيَ إلى الْمَحْشَر بِصَوْتِهِ وَهُوَ إِسْرَافِيْلُ يَقُولُ هَلُسُواۤ اللَّي عَرْضِ الرَّحْمُسِن لَا عِسوَجَ لَسَهُ ج أَيْ لِإِيِّبَاعِهِمْ أَيْ لَا يَقْدِرُوْنَ أَنْ لَّا يَتَّبِعُوْا وَخَشَعَتِ سَكَنَتُ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمُن فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا . صَوْتَ وَطَءِ الْاَقْدَام فِي نَقْلِهَا الِكَي الْمَحْشَرِ كَصَوْتِ أَخْفَافِ أَلِابِل فِي مَشْيَتِهَا .

১০৯. <u>সেদিন কারো সুপারিশ কাজে আসবে না। তব</u>ে اللهَّفَاعَةُ أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ أَنْ يَتَشْفَعَ لَهُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا . بِأَنْ يَتَقُولَ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا

বিক্ষিপ্তভাবে উড়বে তারা অনুসরণ করবে অর্থাৎ মানুষেরা কবর থেকে বের হওয়ার পর আহ্বানকারীর তার আহ্বানের শব্দের কারণে হাশরের ময়দানের প্রতি। আর তিনি হলেন হ্যরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি বলবেন, হে লোক সকল! তোমরা দয়াময়ের সম্মুখে উপস্থিত হও! এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না অর্থাৎ তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তারা অনুসরণ না করার কোনোই ক্ষমতা রাখবে না। দয়াময়ের সমুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত আপনি কিছুই ভনবেন না। অর্থাৎ পায়ের চলার শব্দ, হাশরের ময়দানে যাওয়ার সময়। হাঁটার সময় উটের ক্ষুরের শব্দের মতো।

১০৫. <u>তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে</u> জিজ্ঞাসা

করে তাকে বাতাসে উড়িয়ে দিবেন।

করে। কিয়ামতের দিন সেগুলোর অবস্থা কি

হবে? <u>আপনি বলে দিন</u> তাদেরকে <u>আ</u>মার

প্রতিপালক এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র

যাকে দয়াময় অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত তার জন্য সুপারিশ করার <u>ও যার কথা তিনি পছন্</u>দ করতেন। তা এভাবে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

ত্তি । ১১০. তাদের সম্বথে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি । ১১০. তাদের সম্বথে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি ত্বগত। পরকালীন বিষয়াদি সম্পর্কে এবং পার্থিব কার্যাবলি সম্পর্কে। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে তায়ত করতে পারে না। তা তারা জ্ঞানে না।

তিরঞ্জীব সর্বসন্তার ধারকের নিকট অর্থাৎ আল্লাহ

তিরঞ্জীব সর্বসন্তার ধারকের নিকট অর্থাৎ আল্লাহ
তা আলার সমীপে এবং ব্যর্থ সেই হবে ক্ষতিগ্রন্থ

যে জুলুমের ভারবহন করবে শিরকের।

আবং যে সংকর্ম করে আনুগত্য করবে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। মু'মিন হয়ে তার কোনো ত্ৰিত্ব আঁশক্ষা নেই অবিচারের তার পাপ বৃদ্ধির দ্বারা এবং আন্য কোনো ক্ষান্ত পুণ্য স্বল্প লাভের।

اَى مِثْلَ اِنْزَالِ مَا ذُكِرَ اَنْزَلْنَهُ اَىْ اَلْقُرْانَ اَقُصُّ عَلَى كَذَلِكَ نَقُصُّ اَىْ اَلْقُرْانَ اَقُرْانَ اَقْرَانَا فِيهِ مِنَ قَرْانًا عَرِيبًّا وَصَرَّفْنَا كَرَّزْنَا فِيهِ مِنَ الْمَوْيِبِيًّا وَصَرَّفْنَا كَرَّزْنَا فِيهِ مِنَ الْمُومِ فَيَعْتَبُونَ الشَّرْكَ اوْ يَعْتَبُوونَ الشَّرْكَ الْمُومِ فَيَعْتَبُرُونَ - يَهَدَّكُ مَنَ الْاُمَمِ فَيَعْتَبُرُونَ -

. فَتَعَلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ عَمَّا يَقُولُ الْمُشْرِكُونَ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ اَئْ بِقِرَا ءَتِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللّٰيكَ وَحْيُهُ وَ اَى يَفْرُغَ جِبْرِيلُ مِنْ اِبْلَاغِه وَقُلْ رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا ۔ اَیْ بِالْقُرْانِ فَكُلَّمَا اُنْزِلَ عَلَیْه شَیْ مِنْهُ زَادَ بِه عِلْمَ .

۱۱۳ ১১৩. <u>এরপেই</u> এ বাক্যের আতফ পূর্বের ঠিনাশের বিবরণ। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়াদি
অবতীর্ণ করার ন্যায় <u>আমি কুরআনকে অবতীর্ণ</u>
করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিবৃত করেছি
বারবার উল্লেখ করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয়
করে শিরক থেকে বিরত থাকে। <u>অথবা এটা হয়</u>
তাদের জন্য উপদেশ পূর্বের বিভিন্ন জাতির

১১৪. আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি মুশরিকরা যা বলে তা থেকে পবিত্র। আপনি কুরআন পাঠে তুরা করবেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ হয়রত জিবরাঈল (আ.) ওহী পৌছানো থেকে অবসর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এবং বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান সমৃদ্ধ কর। অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে সুতরাং যখনই তার উপর কুরআন থেকে কোনো কিছু অবতীর্ণ হতো এর দ্বারা তার জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটত।

ა১৫. আমি তো আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম وَلَقَدْ عَهِدْنَا الِّلَى أَدَمَ وَصَّيْنَاهُ أَنْ الَّا يَأْكُلُ مِنَ الشُّجَرَةِ مِنْ قَبْلَ أَيْ قَبْلَ اكْلِهِ مِنْهَا فَنَسِيَ تَرَكَ عَهْدَنَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا . جَزْمًا وَصَبْرًا عَمَّا نَهَنْنَاهُ عَنْهُ .

এবং তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম সে যেন বৃক্ষ হতে না খায়। ইতিপূর্বে অর্থাৎ তা থেকে খাওয়ার পূর্বে। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমার নির্দেশকে ছেড়ে দিয়েছিল। <u>আমি তাকে সংকল্পে সুদৃঢ় পাইনি।</u> অনড় ও আমার নিষিদ্ধ বিষয়ে সংবরণকারী।

# তাহকীক ও তারকীব

اَمْتًا ، অর্থ- ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেওয়া । قَـوْلُـهُ نَـفُسَـّ টিলা, উঁচুনিচু জায়গা।

উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) वैं مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) ছারা كَيْفَ تَكُرْنُ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন নয়; বরং তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তি ঠাট্টাবিদ্ধপ স্বরূপ নবী করীম 🚃 -এর নিকট কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যেমন ইবনে মুন্যির ও ইবনে জুরাইজ (র.) বলেছেন যে, কোনো কোনো কুরাইশী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, কিয়ামতের দিবসে এ সকল পাহাড় পর্বতের কি অবস্থা হবে? তখন তার উত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَعُلّ এ ক্ষেত্রে এটা কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্রের উত্তর হবে না।

-এর যমীরের মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে - ১. এটা فَيَذَرُهَا -এর প্রতি ফিরেছে, এ সময় مُضَافً विनुश्व হবে অর্থাৎ এ. এটা اَرْض এ. এটা الْجبَالِ এর প্রতি ফিরেছে, যা স্পষ্টাকারে পূর্বে উল্লেখ নেই। তবে বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা তাকে উহ্য বুঝা যায় । যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– يَذَرُمَا اللهِ عَلَى ظَهْرِمَا مِنْ دَابَّةٍ بَقَاعًا –থিমন আল্লাহ তা'আলার বাণী হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর হুর্নে ্র এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে দুই মাফউলের প্রতি মুতাআদ্দী হবে। 🔓 যমীরটি প্রথম মাফউল। আর র্টির্ট শব্দটি হাল হওয়ার কারণেও মানসূব হতে পারে। এ সময় তিঁত শব্দটি তিওঁ -এর প্রথম সিফত হবে। এবং يَرِي فِيْهَا عِوَجًا किठीय़ সিফত হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে মানসূব হবে।

काता কানো কানো দারা বুঝা যায় যে, এর দারা হযরত ইসরাফীল (আ.) উদ্দেশ্য। যেমনটা ব্যাখ্যাকার قُوْلَهُ السَّاهِيْ (র.)-এর অভিমত। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ আহ্বানকারী হবেন হ্যরত জিবরাঈল (আ.) এবং এটাই প্রাধান্যযোগ্য। তবে সিঙ্গায় ফুৎকারকারী হবেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। يَ عِرَجا لَهُ এখানে لَهُ عِرَجا তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে- ১. এখানে إِرِّبَاعٌ भाসদার উহ্য রয়েছে। يَرْبُعُونَ -এর দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ২. এটা وعبي -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থাৎ আহ্বানকারীর আহ্বানে কোনো ক্রটি থাকবে না; বরং সকল মাখলুক অতি সহজে তা শ্রবণ করবে। ৩. لا عِوْجَ لَهُمْ عَنْهُ - वर्था ञ्चानाखत घरिष्ट । आमरल वाकाि हिन अक्र عَنْهُ - वर्था عَلْبُ वर्था

এর অর্থ হলো ক্ষীণস্বর, মৃদু আওয়াজ। ﴿ فَوْلُهُ هُمُسَّا

व वाकाश्टम जिनि अधावना त्रास्ट : ﴿ مَنْ اَذِنَ لَـهُ الرَّحْمَنُ

- مَفْعُولْ لَهُ عِنْ عَنْفَعُ वरना مَنْصُوبٌ कातन अंगे مَنْ مَنْصُوبٌ
- ৩. এটা مَنْفَاَعَةُ থেকে ইসতেসনা হওয়ার কারণে মানস্ব হবে। আর তখন মুসতাসনা মুন্তাসিল ও মুনকাতি যে কোনোটি হতে পারে।

  يُحِيْطُونَ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, عَلْمَا بِهُ الْمَوْنَ শব্দটি মাফউলে মুতলাক এবং يُحَيِّطُونَ । শব্দটি يُحَيِّطُونَ আর যদি يَعْلَمُونَ عِلْمًا । এর অর্থে হয়ে তাহলে عِلْمًا وَالْمَامُونَ عَلْمُونَ عَلْمُونَ -এর অর্থে হয়ে তাহলে عِلْمًا وَالْمَامُونَ مَالِمَا وَالْمَامُونَ عَلْمُونَ اللهَ اللهُ اللهُ

: অর্থ- অপমানিত হওয়া, হেয় হওয়া।

- عَالٌ : طَالًا : এটা عُولُـهُ وَقَدُ خَابَ - و عَرف शात प्रथता पूत्रा वाका उरा शात ।

: তেঙ্গে ফেলা,হ্রাস করা ا قَتُولُـهُ هَـضْـمـًّا ( ض)

اَنْزَلَهُمَا إِنْزَالًا مِثْلَ ذٰلك अस्तत मात्रनात এत त्रिक्छ खर्शाल كَانْ अधात : قَنْوُلُمُ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنُهُا

वर्धत मांकछन । عَرْمًا ठथा نَجِدُ जर्था : قَنُولُهُ عَرْمًا

َنَجُدُ এটা হয়তো حَالُ থেকে حَالُ হয়েছে অথবা نَجِدُ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো কোনো আলেম বলেছেন– نَجِدُ لَهُ قَصْدًا -এর অর্থবিশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাপূর্বক খাননি; বরং ভুলবশত খেয়েছিলেন।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযুষ্ণ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ === -কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলোর কি দশা হবেঃ তখন তার জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।

-[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৭, প. ৪২২]

ইবনে মুনজির ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ গোত্রের কিছু লোক কিয়ামত সম্পর্কে বিদ্রুপ করে বলল, যে কিয়ামতের কথা বলে আমাকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, সে কিয়ামতের দিন এ পাহাড়গুলোর কি হবে? তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে রহুল মা'আনী খ. ১৬, পৃ. ২৬১] তাফসীরকার জাহহাক (র.)-ও এ কথাই বলেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী একটি আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা কিয়ামতের পরে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় আর একথা সত্য হয় তবে এ বিশাল বিস্তৃত সুদৃঢ় পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই কিয়ামতের উল্লেখের পরই কাফেরদের পাহাড় সম্পর্কীয় একথাটি স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْحِبَالِ النخ

অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতাকে উপহাস করে বলে, আচ্ছা কিয়ামতের পূর্বে তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে বলছেন এমন অবস্থায় এই পাহাড়গুলোর কি অবস্থা হবে? এগুলো কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

হে রাসূল! আপনি বলুন, কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক এই সব পাহাড় পর্বতকে বাতাসে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবেন। আর তখন পৃথিবীর কোথাও আঁকাবাঁকা বা উঁচুনিচু কোনো কিছুই থাকবে না। সেদিন আল্লাহ তা আলার তরফ থেকে ফেরেশতা মানুষকে যেদিকে ডাকবে সেদিকেই তারা পতঙ্গের মতো ছুটবে, যেদিক থেকে ফেরেশতার ডাক শুনবে সেদিকেই ছুটবে, এদিক সেদিক যাবে না, আকাবাকা পথে চলবে না।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যদি কাফেররা দুনিয়াতে নবী রাসূলগণের ডাকে সাড়া দিতো আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনে নেক আমল করতো তবে এমনি কঠিন বিপদের সমুখীন হতো না। তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ذَاعِثى বা আহ্বায়ক যাকে বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করবেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একত্র হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন, অতএব সকলে হাজির হও।

হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর ডাকের পর কেউ আর এদিক সেদিক যাবে না। যেদিক থেকে ডাক শ্রবণ করবে সেদিকেই ছুটবে। অর্থাৎ দয়ায়য় আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সকলের শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, কারো মুখে কথা থাকবে না, সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তুমি তখন কারো কোনো কথা ভনতে পাবে না, পদধ্বনি ব্যতীত। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের দিকে মানুষের ছুটে চলার শব্দ ব্যতীত কেউ আর কোনো কথা ভনবে না।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, দ্বিদটির অর্থ হলো উদ্ধের চলার শব্দ। আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, দ্বিদটির অর্থ হলো চুপিচুপি কথা বলা। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই শব্দটির অর্থ হলো– কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে রসনা নাড়ানো।

عَمْسُ অর্থ হলো, সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এটি হলো কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার একটি লক্ষণ। আর مَمْسُ অর্থ হলো পদধ্বনি। অর্থাৎ ঐ কঠিন সংকটময় দিনে মানুষের চলার সময় যে শব্দ হয়, তাছাড়া কোনো শব্দ শ্রুত হবে না। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেদিন সকলেই থাকবে মুহ্যমান।

থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন হ্যরত জিবরাঈল (আ.) কোনো আয়াত নিয়ে এসে রাস্লুল্লাহ — -কে শুনাতেন, তখন তিনি তার সাথে সাথে আয়াতিটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতিট সৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দিগুণ কষ্ট হতো। আয়াতকে হয়রত জিবরাঈল (আ.)-এর কাছ থেকে শুনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ তা আলা আলোচ্য আয়াতে এবং স্রা কিয়ামার نَا الله الله الله আয়াত রাস্লুল্লাহ — এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন য়ে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয় এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই হয়রত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে আপনি তা পাঠ করার এবং জিহ্বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরপ দোয়া করে যাবেন হুল্লাই আর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কুরআনের য়ে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা শ্বরণ রাখা, য়ে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কুরআন বুঝার তৌফিকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল === -এর বিশেষ দোয়াসমূহের মধ্যে এটাও একটি-

اَللّٰهُمّ انْفَعْنِى بِمَا عَلَّمْتَنِى بِمَايِنَفْعَنِى وَزِدْنِى عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . (ابن ماجة)

পূর্বাপর সম্পর্ক : এখান থেকে হযরত আদম (আ.)-এর
কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহাফে বর্ণিত হয়েছে।
সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলিসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তনুধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে– كَذَٰلِكُ نَعُسٌ عَلَيْكُ مِنْ اَنْبُا ۚ مَا قَدْ سَبَقَ وَمِنْ اَنْبُا وَ مَا قَدْ سَبَقَ وَ مَا عَدْدَ وَمِنْ اَنْبُا وَ مَا قَدْ سَبَقَ وَ مَا اللهِ وَمِرْمَقَ اللهِ وَمِرْمَقَ اللهِ وَمِنْ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَم

শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শক্র। সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শক্রতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদশুলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারি হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভূলের ক্ষমা পেলে তিনি রিসালাত ও নবুয়তের উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। তাই শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াতে اَمْرِنَا শব্দটি اَمْرِنَا অথবা وَصَّيْنَا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]

উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল ফুল অথবা কোনো অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরো বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শক্র। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু হযরত আদম (আ.) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে عَنْ وَ نِسْبَانُ শব্দের অর্থ – ভুলে যাওয়া, অনুবধান হওয়া এবং نِسْبَانُ শব্দের অর্থ কোনো কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এই শব্দদ্য দারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে, তা হদয়ঙ্গম করার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গাম্বরদের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গাম্বর শুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ভূলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভূলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে – رَانَتْسَنَا وَالْمُعْلَاءُ وَالنَّسْنَا وَالْمُعْلَاءُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَاءُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَا

হযরত আদম (আ.)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালাতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গাম্বরদের কাছ থেকে শুনাহ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপস্থি নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল যা শুনাহ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার জন্য শুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عُشْرًا [অবাধ্যতা] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয়ত عُشْرًا করা ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে عُشْرًا তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোনো কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাকে বিচ্যুত করে দেয়।

ফায়েদা : হযরত আলী (রা.) বলেন, ১০টি বস্তু ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যথা− ১. অধিক চিন্তা-ভাবনা। ২. ঘাড়ে সিঙ্গা লাগানো। ৩. দাঁড়িয়ে পানিতে প্রশ্রাব করা। ৪. টক আপেল ভক্ষণ করা। ৫. বেশি পরিমাণ ধনিয়া ব্যবহার করা। ৬. ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা। ৭. কবরে লিখিত নাম ফলক ইত্যাদি পড়া। ৮. ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে দেখা। ৯. আলকাতরা লাগানো দুটি উটের মধ্যখান দিয়ে চলা। ১০. উঁকুনকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া। –[রুহুল বয়ান]

यत्र कद्मन, यथन एक त्वागाय . اللهُ اللهُ كُوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ لِادَمَ فَسَجَدُوا ٓ إِلَّا إِبْلِيْسَ ط وَهُوَ اَبُو الْجِنّ كَانَ يَصْحَبُ الْمَلْئِكَةَ وَيَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ أَبِلَى ـ عَنِ السُّجُوْدِ لِأَدَمَ قَالَ أَنَا خُيْرُ مِنْهُ.

আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল সে ছিল জিনদের আদি পিতা। সে ফেরেশতাগণের সাথে অবস্থান করত এবং তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত। <u>সে অস্বীকার করল</u> আদমকে সিজদা করতে এবং বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম।

. فَقُلْنَا يَاٰدُمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ حَوَّاءَ بِالْمَدِ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى لا تَتْعَبْ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ وَالْحَصَدِ وَالنَّطْحِن وَالْخُبْز وَغَيْر ذٰلِكَ وَاقَتَصَرَ عَلَي شَقَاهُ لِآنَّ الرُّجُلَ يَسْعٰى عَلَىٰ زَوْجَتِهِ.

V ১১৭. <u>অতঃপর আমি বললাম, হে আদুম! নিশ্চয় এ</u> তোমার ও তোমার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) -এর শক্র। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জানাত হতে বের করে না দেয়, ফলে তোমরা <u>দুঃখ কষ্ট পাবে।</u> চাষাবাদ করা, তা কর্তন করা, তা পেষণ করা, রুটি বানানো ইত্যাদির দরুন কষ্ট ভোগ করবে। আর কষ্টের ক্ষেত্রে কেবল হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করেছেন। কেননা পুরুষরা তার স্ত্রীর জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

١. إِنَّ لَكَ أَنْ لَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرَى . ١١. وَإِنَّكَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا عَطْفًا عَلَىٰ اِسْمِ إِنَّ وَجُمْلَيْهَا لَا تَظْمَوُّا فِيْهَا تَعْطَشُ وَلاَ تَضْحٰى لاَ يَحْصُلُ

∧ ১১৮. <u>তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জানাতে</u> ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগুও হবে না।

لَكَ حَرُّ شَمْسِ الضَّحٰى لِإنْتِفَاءِ الشَّمْسِ فِي الْجَنَّةِ.

১১৯. নিশ্চয় তুমি وَأَنُّكَ -এর مُمْزَةُ টি যবরযুক্তও হতে পারে আবার যেরযুক্তও হতে পারে। যেরযুক্ত হলে এটি পূর্বের ুা ও তার বাক্যের উপর আতফ হবে। <u>তথায় পিপাসার্তও হবে না।</u> তৃষ্ণার্ত <u>ও</u> রৌদ্র ক্লিষ্টও হবে না। অর্থাৎ জান্নাতে সূর্য না থাকার কারণে তথায় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের উত্তাপ অনুভব করবে না।

, अ०० <u>७०३ भग्ना जातक कूमख्ना निन्त, त्य वनन</u> أفَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادُمُ هَلُ اَدُلُكُ عَلَىٰ شَجَرةِ الْخُلْدِ أَي الَّتِي يَخْلُدُ مَنْ يَّأَكُلُ مِنْهَا وَمُلْكِ لَا يَبْلَى - لَا يَفْنِي وَهُوَ لَازِمُ الْخُلُودِ -

হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা অর্থাৎ যে ব্যক্তি তা হতে ভক্ষণ করবে সে জানাতে চিরস্থায়ী হবে। <u>এ</u>বং অক্ষয় রাজ্যের কথা যা ধ্বংস হবে না। আর তা চিরস্থায়ী হওয়া অনিবার্য।

فَأَكَلَا أَدُّمُ وَحَوَّاءُ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْأَتُهُمَا آيْ ظَهَرَ لِكُلِّ مِّنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْأَخَرِ وَدُبُرُهُ وَسَمِّى كُلُّ مِّنْهُمَا سَوْءةً لِأَنَّ إِنْكِشَافَهُ يَسُوءُ صَاحِبَهُ وَطَهِٰقَا يَخْصِفَانِ اَخَذَا يُلَزِّقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّةِ ر لِيَسْتَتِرا بِهِ وَعَصٰى أَدُمُ رَبُّهُ فَعَوٰى صِ بِالْأَكُلِ مِنَ الشَّجَرَةِ.

প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি <u>ভ্রমে পতিত হলেন।</u> বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করার কারণে। ১২২. এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন নৈকট্য দান করলেন। <u>এবং তাঁকে পথনির্দেশ</u> করলেন অর্থাৎ তওবার উপর অবিচল থাকার প্রতি

১২১. অতঃপর তারা উভয়ে ভক্ষণ করলেন হযরত আদম

ও হাওয়া (আ.) তা হতে, তখন তাদের লজ্জাস্থান

তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল অর্থাৎ তাদের উভয়ের প্রত্যেকের সমুখে তার নিজের সমুখস্থ

লজাস্থান ও অপরের সমুখস্থ ও পশ্চাতের

লজাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থানকে 🖫 🚅 বলার কারণ হলো লজ্জাস্থান

উনাুক্ত হয়ে যাওয়া লজ্জাস্থান বিশিষ্টের পাপের কারণ ঘটে। এবং তারা জানাতের বৃক্ষপত্র দারা

নিজেদেরকে আবৃত্ত করতে লাগলেন। তারা তা শরীরে জড়িয়ে রাখতে লাগলেন এর দারা ঢেকে

রাখার উদ্দেশ্য। হযরত আদম (আ.) তাঁর

ثُمَّ اجْتَبْهُ رَبُّهُ قَرَّبَهُ فَتَابَ عَلَيْهِ قَبِلَ تَوْبَتَهَ وَهَدٰى . أَيْ هَدٰسهُ إِلَى المُدَاوَمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ .

اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيْعًا' بَعْضُكُمْ بَعْضُ النُّذُرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَإِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ نُوْنِ إِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الزَّائِدَةِ يَثَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّنَىٰ هُدًى ط فَسَنَ اتَّبَعَ هُدَاىَ أَيُّ الْـُقُـرْانَ فَكَ يَصَلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰي . فِي الْأَخِرَةِ .

হেদায়েত দিলেন। الْمُ وَحَوّاءُ بِمَا ١٢٣ عَالَ الْمَبِطَا أَيْ أَدُمُ وَحَوّاءُ بِمَا ١٢٣ عَالَ الْمَبِطَا أَيْ أَدُمُ وَحَوّاءُ بِمَا হ্যরত আদম ও হাওয়া (আ.)। তোমাদের যেসব সন্তানাদি সন্নিবেশিত রয়েছে তা সহ। এখান <u>থেকে</u> জান্নাত থেকে <u>একই সঙ্গে, তোমরা</u> <u>পরস্পর</u> কতিপয় সন্তান <u>পরস্পরের শত্রু</u> একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করার কারণে। <u>পরে</u> আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে فَيَامًا -এর মধ্যে শর্তিয়ার نُونٌ টা অতিরিক্ত 💪 -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। যে <u>আমার পথ</u> অর্থাৎ কুরআন <u>অনুসরণ করবে সে</u> বিপথগামী হবে না পৃথিবীতে এবং দুঃখ কষ্টও পাবে না পরকালে।

١٢٤. وَمَلْنُ اَعْرَضَ عَلْ ذِكْبِرِى اَى الْقُرْانِ فَلَمْ يُوْمِنْ بِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا بِالتَّنْوِيْنِ مَصْدَرُ بِمَعْنٰی ضَیِّقَةِ وَفُسِّرَتْ فِي حَدِيْثٍ بِعَذَابِ الْكَافِر فِيْ قَبْرِهِ وَنَحْشُرَهُ أَيَّ اَلْمُعْرِضُ عَنِ ٱلْقُرْانِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعْلَى - أَيْ أَعْمَى الْبَصَر أو الْقَلْبِ.

১২৪. যে আমার শ্বরণে বিমুখ থাকবে। অর্থাৎ কুরআন থেকে ফলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। <u>তার</u> জীবন হবে সংকুচিত ভানভীন সহকারে মাসদার केंद्रें অর্থে। হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে কাফেরের কবরের শান্তি দারা তাকে আমি উখিত করব অর্থাৎ কুরআনবিমুখ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় অর্থাৎ চোখের অন্ধত্ব বা অন্তরের অন্ধত্ব যে কোনোটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا . فِي التُدنْيا وَعِنْدَ

১২৫. সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উথিত করলেনঃ আমি তো ছিলাম <u>চক্ষুত্মান।</u> দুনিয়ায় এবং পুনরুত্থানকালে।

. قَالَ الْاَمْدُ كَذٰلِكَ اتَتَسْكَ ايْسَنَا فَنَسِيْتَهَا ج تَرَكْنَهَا وَلَمْ تُؤْمِنْ بِها وكَذٰلِكَ مِثْلَ نِسْيَانِكَ أَيْتِنَا الْيَوْمَ تُنسى ـ تُتركُ فِي النَّارِ ـ

১২৬. তিনি বলবেন বিষয়টি এরূপই আমার নিদর্শনাবলি তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে। তুমি সেগুলো পরিত্যাগ করেছিলে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করনি এবং সেইভাবে তোমার পক্ষে আমার নিদর্শনাবলি ভুলে যাওয়ার ন্যায়। তুমিও বিশ্বত হলে তোমাকে জাহানামে ছেড়ে দেওয়া হবে।

যে ১২৭. এবং এভাবেই আমার প্রতিফল দানের ন্যায়, যে اوَكَذَٰلِكَ وَمِثْلَ جَزَائِنَا مَنْ أَعْرَضَ عَينِ ٱلْعَرْانِ نَجْزِيْ مَنْ ٱسْرَفَ آشْرَكَ وَكُمْ يُؤْمِنْ إِلَيْتِ رَبِيهِ ط وَلَعَذَابُ الْأُخِرَةِ اَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْر وَابْقىٰى - اَدْوَمُ -

কুরআন থেকে বিমুখ থাকে আমি প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে শিরক করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। <u>পরকালের শাস্তি তো কঠিনতর।</u> পৃথিবীর শাস্তি থেকে ও কবরের আজাব থেকে। ও অধিক স্থায়ী চিরন্তন।

ে ১২৮. এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না মঞ্কার افَكُمْ يَهْدِ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ كُمْ خُبَرِيَّةُ مَفْعُولُ أَهْلَكُنَا أَيْ كَثِيْرًا إِهْلَاكُنَا قَبْلُهُمْ مِنَ ٱلْقُرُوْن اَىْ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ يَمْشُوْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْر لَهُمْ فِيْ مَسْكِنِهِمْ ط فِيْ سَفَرِهِمْ إلى الشَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَعْتَبِرُوا وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَخْذِ إِهْلَاكِ مِنْ فِعْلِهِ الْخَالِي عَنْ حَرْفٍ مَصْدَرِيّ لِرِعَايَةِ الْمَعْنُى لَا مَانِعَ مِنْهُ ـ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايٰتٍ لَعِبْرًا إِلَّا وَلِي النُّهُمَّى لِلَّوى الْعُقُولِ .

কাফেরদের নিকট স্পষ্ট হলো না। <u>কত</u> 🚅 টি হলো এর মাফউল ধ্বংস- اَمْلَكْنَا করেছি অনেককে বিনাশ সাধন করেছি। তাদের পূর্বে মানবগোষ্ঠী হতে অর্থাৎ অতীতের বহু জনগোষ্ঠীকে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে এরা বিচরণ করে থাকে। এটা পূর্ববর্তী 🎺 -এর যমীর থেকে 🗘 🕳 হয়েছে। <u>যাদের বাসভূমিতে</u> সিরিয়া ইত্যাদি দেশে তাদের ভ্রমণকালে। সুতরাং তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। آمْلُكْنَا ক্রিয়া দারা কোনো حَرَف مَصْدَرُ চথা- حَرَف مَصْدَرُ উদ্দেশ্য নেওয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোনো দৃষণীয় নয়। <u>অবশ্যই এতে আছে নিদর্শন</u> শিক্ষণীয় বিষয় বিবেকসম্পনুদের জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

# তাহকীক ও তারকীব

এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের ৭টি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বের কথার أَوْلُهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَأَثِكَةِ السَّجَدُوا - अत अखर्गा । किनना व घटनाि देवनीत्मत नेक्नांत कात्र रात्रिन । केर्न व वेर्क देवनीत्मत नेक्नांत कात्र रात्रिन व لُكِن वाशाकात (त.)-এর অভ্যাস यে, यिशाल مُسْتَعْنَى مُنْقَطِعْ रहा त्रिशाकात (त.)-এর অভ্যাস यं, यिशाल أَبُلِيْس षाता करतन । किन्नू विश्वात रायरक् উভয়ि সম্ভাবনা त्रस्यरह व कातरंग व न्याथ्या करतनि । वतः كَانَ يَصْعَبُ الْمَكرَبَكَة করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَمْنَى مُتَّصِلْ ও হতে পারে। কেননা এসময় অর্থ হবে উপস্থিতগণ সাজদা করলু, তবে তাদের মুধ্য থেকে ইবলীস সেজ্দা করেনি। আর وَهُوَ اَبُوُ الْجِيِّن বলে ইন্ধিত করেছেন যে, এটা مُنْفَطِعُ কেননা, জিন ফেরেশতাদের অন্তর্গত নয়।

এর পূর্বের কথার তাকিদ স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ইবলীসের অস্বীকার করাটা قُوْلَهُ أَبْلَى عَـنِ السَّجُوْدِ ু ছারাই বুঝা গেছে । আবার এটা ﴿الْسَتَفْنَا ﴾ ياستفْنَا ﴾ وهي السَّيفُنَا ﴾ والسَّتِفْنَا ﴾ والسَّتِفُنَا السَّيفُنَا ﴿ ভার অহংকার। এ সময় أَيْنَ عَلَيْلُ الشُّيُّ بِنَفْسِهِ অনিবার্য হয়; বরং تَعْلِيْلُ الشُّيُّ بِنَفْسِهِ विष्याि أَنْهُرَ الْإِبَاءَ عَنِ الْمُطَاوَعَةِ - विष्याि हिं हिंदी कि साि हिंदी أَنْهُرَ الْإِبَاءَ عَنِ الْمُطَاوَعَةِ اَدْخَلْنَا أَدْمَ الْجَنَّنَةَ فَقُلْنَا لَهُ يَا أَدْمُ – इत्ना उँछा এकि वात्कात उँभत्त, आत जा रत्ना عَطْف : قَوْلُهُ فَقُلْنَا ै সিফত এর সীগাহ -এর স্ত্রী লিঙ্গ অর্থ– সবুজতা কিংবা লালিমার প্রতি ধাবিত । قَـوْلُـهُ حُـوَاءُ

তथा سَعَادَتُ व्यत कवाव । (س) عَقَارَةٌ (ص) राजा वित्र मांत्रात । अर्थ – रुञ्जां रखा । विरो وَ فَتَشَقَى সৌভাগ্যের বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট। সৌভাগ্য যেরূপ দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিকক। তদ্ধপ হতভাগ্যতা ও দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিক। ইহলৌকিক হতভাগ্যতা আবার কয়েক প্রকার। তন্মধ্য থেকে এখানে দুঃখ-কষ্টে পড়ার অর্থ উদ্দেশ্য।

ذَهُ وَالْفَتَصَرَ عَلَىٰ شَفَاهُ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন. গাছের নিকটবর্তী গমন থেকে উভয়কে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে । ক্র্রুটি এন্ট্রিটি এন্ট্রেটি এন্ট্রিটি এন্ট্রেটি সিফতরপে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রস্লা. এখানে তো মওসৃফ ও সিফতের মধ্যে ক্রিটির তথা সামঞ্জস্য ঘটেনি।

উত্তর. خَنْكُ শব্দটি যেহেতু মাসদার, আর মাসদারের মধ্যে পুরুষলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং خَنْكُ বলার প্রয়োজন নেই।

وَ الْهَدَايَةِ उग्राथाकात (त.) عَنِ ٱلْهُدَايَةِ উল্লেখ করতেন তাহলে তা বেশি উপযুক্ত হতো। قَوْلُـهُ عَنِ ٱلْهُرَانِ উল্লেখ করতেন তাহলে তা বেশি উপযুক্ত হতো। وَمَحْشُرُهُ وَالْهَالَةِ بِكَامُ وَالْمُوالِدِةِ كَالْهُ وَالْمُحْسُرُهُ وَالْهُولَاءُ وَالْمُحْسُرُهُ وَالْهُالِةِ وَالْمُوالِدِةِ وَالْمُولِةِ وَالْمُؤْلِقِةِ وَالْمُولِةِ وَالْمُولِةُ وَالْمُؤْلِقُولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِهُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِهُ وَالْمُولِقُولِهُ وَالْمُولِقُولِهُ وَالْمُولِيَالِمُولِيَالِمُولِيَا

ضَفُوْنَهُ يَمْشُوْنَ (র.) عَبْلَهُمْ -এর যমীর-এর عَلْ সাব্যস্ত করেছেন। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার عَالُ -এর مُمْ تَعْبَلُهُمْ تَا عَالَمَ مَا الْعَلَىٰ اللهِ اللهِ বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, তারা নিজ নিজ ঘরে চলাফেরা করছিল।

তথা خَذَ উল্লিখিত اَخَذَ উল্লিখিত اَلْكَانَةِ الْمَعْنَى উল্লিখিত مِنَ الْاَخْذِ তথা পাকড়াও করার ইল্লত বা কারণ। لاَ مَانِعَ مِنْهُ آهِ وَمَا ذُكِيَ তথা পাকড়াও করার ইল্লত বা কারণ। لاَ مَانِعَ مِنْهُ হলো খবর। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত اَمُلَكُنَا ক্রিয়া থেকে মাসদারের অর্থের বর্ণ ছাড়াই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে اَخْذُ মাসদার গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। একথাটিকে প্রশ্নোত্তরাকারে এভাবে বলা যেতে পারে।

প্রারা اَمْلَكُنَا মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া কিভাবে বৈধ হতে পারে? কারণ اِمْلَانُ الله -এর পূর্বে এমন কোনো হরফ উল্লেখ নেই যা তাকে মাসদারের অর্থে পরিণত করবে।

উত্তর. অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ রাখার জন্য نِعْل -কে মাসদার অর্থে পরিণতকারী وَرُنْ ছাড়াই তার দ্বারা মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া দূষণীয় নয়। اَلْإِمْلَاكُ দারা وَلِكَ : এখানে فَوْلُـهُ فِـمَى ذَلِكَ । - এর বহুবচন। অর্থ – বিবেক বৃদ্ধি।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে হযরত আদম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে

একরে বাস করতো। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল, আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। আর অগ্নি মাটির তুলনায় উস্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরপে তাকে সিজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কত হলো। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জন্য জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সেখানকার সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে তথু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে] আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে তথু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হয়রত আদম (আ.)-কে বললেন, দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের অর্থাৎ হয়রত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর] শক্র । সে যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। এই কিন্তু নির্মিট ক্রিট ক্রিট ক্রিট হচ্ছে পারলৌকিক কষ্ট আর অপরটি হলো ইহলৌকিক কষ্ট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা প্রথম অর্থে কোনো পয়গাম্বর দ্রের কথা, কোনো সংক্রমিণ্রায়ণ মুসলমানদের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র.) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন — ক্রেট উন্ট উন্ট উন্ট অর্থাৎ তাহার্য উপার্জন করা। —[কুরতুবী]

এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্কম্ভ বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অনু, পানীয় ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জানাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জানাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জানাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তাফসীরবিদদের সর্বসমত বর্ণনা অনুযায়ী এ হছে শক্ষের মর্ম। ইমাম কুরতুবী (র.) এখানে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হয়রত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন হয়রত জিবরাঈল (আ.) জানাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন, যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। হয়রত জিবরাঈল (আ.) এসব কাজের পদ্ধতিও হয়রত আদম (আ.)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে হয়রত আদম (আ.) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। হয়রত আদম (আ.) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন হয়রত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আদম আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্তির রিজিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

ব্রীর জরুরি ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব: আয়াতের গুরুতে আল্লাহ তা আলা হ্যরত আদম (আ.)-এর সাথে হ্যরত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, শক্ত নুন্ত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, শক্ত এবং তোমার স্ত্রীরও শক্ত। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে এবং তোমার স্ত্রীরও শক্ত। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরিক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কন্ত স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। এ কারণেই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইন্সিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কন্ত স্বীকার করতে হবে তা হয়রত আদম (আ.)-কেই করতে হবে। কেননা হয়রত হাওয়া (আ.)-এর ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে: কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে আরো শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ— আহার্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ; অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরো জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারো ভরণ-পোষণ শরিয়ত কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরিউক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে। যেমন পিতামাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারগ হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকহগ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে।

डें के वन धातापत প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বন্ধ জান্নাতে চাওয়া ও : قَوْلَهُ إِنَّ لَكَ ٱلَّا تَجُوْعَ فِينَهَا وَلَا تَعْرَى পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। "জানাতে ক্ষুধা লাগে না"- এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, তৎক্ষণাং তা পাবে। এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা আলা যখন হয়রত আদম وَعَصَلَى أَدَمُ رَبَّهَ فَغَوَى পেকে فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যাতে সে তোমাদেরকে **জান্লাত থেকে বহিষ্কৃ**ত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গাম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গুনাহ। আল্লাহর নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই গুনাহ কিরপে করলেন? অথচ সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গাম্বরগণ প্রত্যেক ছোট বড় গুনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জবাব সুরা বাকারার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে প্রথমে ﷺ ও পরে غَوْي বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরিয়তের আইনে হযরত আদম (আ.)-এর এই কর্ম শুনাহ ছিল না। কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। ই ক্র্মিট দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং ২. পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী ও কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) জান্নাতে যে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে ভোগ করেছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল। পয়গাম্বরগণ সম্পর্কে একটি জরুরি নির্দেশ, তাদের সম্মানের হেফাজত: কাজী আবু বকর ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে ক্রিক্রি ইত্যাদি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই-

لاَ يَجُوْزُ لِأَحَدِنَا الْيَوْمَ اَنْ يُخْبِرَ بِذٰلِكَ عَنْ أَدُمَ اِلاَّ إِذَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ اَثْنَاء قَوْلِهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَوْ قَوْلُهُ نَبِيّة فَاَمَّا اَنَ يَبْتَدِى ذٰلِكَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ لَنَا فِيْ أَبَائِنَا الادينِن النِّنَا النُّمَاثِلْيْنَ لَنَا فَكَيْفَ فِيْ اَبِيْنَا الْاَقْوَمَ الْاَعْظَمِ الْكُرْمَ النَّبِيُّ الْمُعَلِّمِ وَغَفَرَلَهُ . الْاكْرُمَ النَّبِيُّ الْمُقَدِّمُ الَّذِيْ عَذَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَلَهُ .

অর্থাৎ আজ আমাদের কারো জন্য হ্যরত আদম (আ.)-কে অবাধ্য বলা জায়েজ নয়। তবে কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েজ। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সর্বদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত পয়গাম্বর, আল্লাহ তা'আলা যার তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তার জন্য কোনো অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েজ নয়।

এ কারণেই কুশায়রী আবৃ নছর বলেন, কুরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে হ্যরত আদম (আ.)-কে গুনাহগার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েজ নয়। কুরআন পাকের যেখানেই কোনো নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত পূর্ববর্তী বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআনের আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েজ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এরপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। –[কুরতুবী]

ভিত্তর কর্তি পারে। এমতাবস্থায় عَدُوْلَ عَدُوْلَ اللهَ এই সম্বোধন হযরত আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُ عَدُوْلَ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌছেও শয়তানের শক্রতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকৈ তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিন্ধার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরিক করা অবান্তর। তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শক্রতার অর্থ হবে তাদের সন্তান সন্তুতির পারস্পরিক শক্রতা। বলা বাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শক্রতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

এবং নাস্লুল্লাহ — এর মোবারক সত্তাও হতে পারে এবং রাস্লুল্লাহ কিবু এর অর্থ কুরআনও হতে পারে এবং রাস্লুল্লাহ কিবু এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে وَكُرُا رَسُوْلًا وَسُولًا وَمَانَ اَعْمُولُمُ عَنْ ذِكْرِى तेला হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন অথবা রাস্লের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ কুরআনের তেলাওয়াত ও বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পরিণাম এই فَانَّ لَا لَهُ الْقَبَامَةِ اَعْمُى مَعْبُشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمُ الْقِبَامَةِ اَعْمُى করা হবে। প্রথমোক্ত শান্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আজাব কিয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ: এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সমুখীন হন; বরং পয়গাম্বরণণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কন্ত ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীসগ্রন্থে সা'দ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিল বলেন, পয়গাম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালা মসিবত সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কন্ত ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারেল দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জবাব এই যে, এখানে দুনিয়ার আজাব বলে কবরের আজাব বুঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ স্বয়ং ত্রিমার তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বুঝানো হয়েছে। -[মাযহারী]

হযরত সাঙ্গদ ইবনে জুবাইর (রা.) জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির শুণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ লালসা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। –[মাযহারী]

এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশজ্জা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিণামে সঞ্চিত হয়। কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জুটে না। কারণ এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্তিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

করি নির্মাপদের وَاعِلَى الْهُمَ শদের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هَذَى -ضَعْرَ में भित्र দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هَذَى -ضَعْرَ में भित्र कि कि स्वाता क्रियान अथवा রাস্ল্লাহ কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানির কারণে আল্লাহ তা আলার আজাবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে خَاعِلُ -এর ضَعِبُرُ আল্লাহ তা আলার দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, আল্লাহ তা আলা কি তাদেরকে হেদায়েত দেননিং

المَّدُولاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبُكَ بِتَأْخِيْرِ ١٢٩. وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبُكَ بِتَأْخِيْر الْعَذَابِ عَنْهُمْ إلى الْاخِرَةِ لَكَانَ الْإِهْلَاكُ لِلزَامَّا لَازِمًّا لَهُمْ فِي الدَّنْيَا وَاجَلُ مُّسَمَّى . مَضْرُوبُ لَهُمْ مَعْطُوفُ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ فِيْ كَانَ وَقَامَ الْفَصْلُ بِخَبَرِهَا مَقَامَ التَّاكِيْدِ ـ

তাদের শাস্তি পরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার ব্যাপারে অবশ্যম্ভাবী হতো পৃথিবীতে তাদের ধাংস এবং أَجَلُ مُسَمَّى مُ المَّهِ वकिंग कान निर्धातिज ना थाकरल -এর আতফ হয়েছে ঠিত -এর মধ্যস্থ উহ্য যমীরের উপর। আর يُن -এর ইসিম ও খবরের মধ্যে نَصْل টা তাকিদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ مَنْسُوخُ باينة الْقِتالِ . وَسَبّعُ صَلّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَالُ أَيْ مُتَلَبِّسًا بِهِ قَبْلَ طُلُوعٍ الشُّمْسِ صَلوٰةَ الصُّبْحِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ط صَلُوةَ الْعَصْرِ وَمِنْ انْكَأَيُّ اللَّيْسِل سَاعَاتِهِ فَسَيِبَعُ صَلَّ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالطَّرَافَ النَّهَارِ عَطْفُ عَلَى مَحَلَّ مِنْ أَنَاء الْمَنْصُوبِ أَيْ صَلَّ السَّظَهُرَ لِأَنَّ وَقَسْتَهَا يَدْخُسُلُ بِسَرُوالِ الشُّسْمِسِ فَهُوَ طَرْفُ النِيَّصْفِ ٱلْأَوَّلِ وَطَرْفُ النِّصْفِ الثَّانِيْ لَعَلَّكَ تَرْضَى ـ بِمَا تُعْطٰى مِنَ الثَّوَابِ. ১৩০. সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করুন! এটা জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুन رَبُّكُ -এর যমীর থেকে ু হয়েছে। অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত তাসবীহ আদায় করুন <u>সূর্যোদয়ের পূর্বে</u> অর্থাৎ ফজরের নামাজ ও সূর্যান্তের পূর্বে অর্থাৎ আসরের নামাজ এবং রাত্রিকালে সময়ে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করুন। এবং দিবসের প্রান্তসমূহে এর আতফ حَسَّرُ أَنَاءِ এর উপর যা মূলত عَبْرُ أَنَاءِ ফে'লের মার্ফিল বা মানসূব। অর্থাৎ জোহরের নামাজ আদায় করুন। কেননা তার সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আরম্ভ হয়। কাজেই এটা হলো প্রথমার্ধের প্রান্ত এবং দ্বিতীয়ার্ধেরও প্রান্ত। যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আপনাকে প্রদত্ত ছওয়াব দ্বারা।

١٣١. وَلاَ تَمُتَّنَّ عَيْنَيْكِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْواجًا اَصْنَافًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الكُنْياً زِينْنَتَهَا وَبَهْجَتَهَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْدِ بِأَنْ يَطْغُوا وَرِزْقُ رَبُّكَ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا أُوتُوهُ فِي الدُّنْيَا وَأَبْقِي ادْوَمُ . ﴿

১৩১. আপনি আপনার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করবেন না তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। তার সৌন্দর্য চাকচিক্য ও ঐশ্বর্য। তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তা এভাবে যে, তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। আপনার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ জান্নাতে উত্তম পথিবীতে প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে এবং অধিক স্তায়ী সর্বদা বিদ্যমান।

. وَامْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطِبْرِ اِصْبِرٌ عَلَيْهَا طِلاَ نَسْالُكُ نُكَلِّفُكُ رِزْقًا ط لِنَفْسِكَ وَلاَ لِغَيْرِكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ الْجَنَّةُ لِلتَّقَوٰى لِآهَلِهَا .

তারা বলে অর্থাৎ মুশরিকরা [তিনি কেন] হযরত . তারা বলে অর্থাৎ মুশরিকরা [তিনি কেন] হযরত يَأْتِينُنَا مُحَمَّدُ بِأَيَةٍ مِّنْ زُبِّهِ ط مِمَّا يَقْتَرِحُوْنَهُ أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ بِالثَّاءِ وَالْيَاءِ بَيِّنَةً بِيَانُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى . الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ الْقَرْأَنُ مِنْ أَنْبَاءِ الأميم الساضية وإهلاكيهم بتكذيث

وَلَوْ أَنَّا آهَلَكُنْهُمْ بِعَذَابِ مِّنْ قَبْلِهِ قَبْل مُحَمَّدِ الرُّسُولِ لَقَالُوا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ رَبُّنَا لَوْلاً هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ أَيْتِكَ الْمُرْسَلَ بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نُلْذِلا يَعِي الْقِيلُمَةِ وَنَكُّوني . فِي

. قُلْ لَهُمْ كُلٌّ مِنَّا وَمِنْكُمْ مُسَرَبِّكُ مُنْتَظِرُ مَا يَكُولُ اللَّهِ الْأَمْرُ فَتَرَبَّصُوا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ فِي الْقِيْمَةِ مَنْ أَصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّطريْقِ السَّويّ الْمُسْتَقِيْمِ وَمَن اهْتَدٰى - مِنَ الصَّلَالَةِ أَنَحُنَّ أَمْ أَنْتُمْ.

১৩২. আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন এবং তাতে অবিচলিত থাকুন। আমি আপনার নিকট চাই না। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না জীবনোপকরণ আপনার নিজের ও অন্যের ব্যাপারে। আমিই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম জান্লাত মুন্তাকীজের জন্য অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য।

মুহাম্মদ 🚐 তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন আনয়ন করেন না। যা তারা কামনা করে। تَ रे अपि के आरमि। تُأْتَيْهُمُ अपित निक्षे कि आरमि। এবং 🗘 উভয়ভাবে পঠিত। সু<u>স্পষ্ট প্রমাণ</u> বর্ণনা <u>য</u> আছে পূৰ্ববৰ্তী গ্ৰন্থসমূহে কুরআন সেসব পূৰ্ববৰ্তী উন্মতের সংবাদসমূহে এবং রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দক্ষন তাদেরকে ধ্বংস করার কাহিনী সম্বলিত।

\ ٣٤ ১৩৪. <u>যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে শান্তি দারা ধ্বংস</u> করতাম। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহামদ 🚐 -এর পূর্বে। তবে তারা বলত কিয়ামতের দিন হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম যা সহ তিনি প্রেরিত হতেন। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত ও দোজখে অপমানিত হওয়ার পূর্বে।

> আপনি বলুন তাদেরকে প্রত্যেকে আমাদেরও তোমাদের মধ্যে <u>অপেক্ষমাণ</u> ব্যাপারটি যেদিকে গড়াচ্ছে তার প্রতি অপেক্ষাকৃত সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কিয়ামতের দিন <u>কারা রয়েছে সরল</u> সোজা <u>পথে</u> এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে ভ্রষ্টতা থেকে, আমরা নাকি তোমরা?

# তাহকীক ও তারকীব

শুন ক্রিটির নির্দ্তন জ্ঞান অনুযায়ী মহানবী —এর সমানের ক্ষেত্রে তার উম্মত থেকে সর্বগ্রাসী আজাবকে বিলম্বিত করার বিষয়টি সুনিশ্চিত না হতো তাহলে পূর্বের উম্মতসমূহের ন্যায় এ উম্মতের উপরও সর্বগ্রাসী আজাব নাজিল হতো। কাজেই এ বিলম্ব কেবল অবকাশ প্রদান মাত্র। যাতে কাফেররা তাদের পূর্বের স্বভাব পরিবর্তন করার সুযোগ লাভ করে।

প্রস্না. اِمْلَاكُ এবং اَجَلَّ مُّسَمَّى উভয়টি اِسَم এর اِسَم সুতরাং এর খবরও দ্বিচন হওয়া উচিত। সুতরাং لِزَامًا -এর স্থলে اِمْلَاكُ عَرَمَيْنَ হওয়া উচিত।

উন্তর্ম. لَـزَمَّ यদিও এখানে لَـزِمَّ -এর অর্থে, কিন্তু মূলত এটা মাসদার। সুতরাং তাকে দ্বিচনের অর্থে ব্যবহার করা বৈধ।
قَـوْلُـهُ قَـالَ قَـامَ الْفَصَـلُ : এটাও একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রস্ন فَمَوْنُوع -এর উপর যখন আতফ হয় তখন فَمِيْر مَرْفُوع -এর তাকিদ স্বরূপ فَمَوْنُوع مُتَّصِلْ . প্র তাকিদ স্বরূপ فَمُنْفَصِلْ -এর তাকিদ স্বরূপ مَنْفَصِلْ উহ্য হয়েছে। وَهُلَاكُ ا -এর উপর مَنْفَصِلُ -এর ভিপর مَنْفَصِلُ হছে। অথচ এখানে তার কোনো তাকীদস্বরূপ যমীরে মুনফাসিল আনা হয়নি।

উত্তর : عَطْف হাড়া यদি অন্য কোনো বস্তু দারাও আহে। তা এই यে, المَنْفَصِلْ হাড়া यদি অন্য কোনো বস্তু দারাও মাঝে ব্যবধান ঘটে তাহলেও عَطْف देव হয়ে याग्न । এখানে ఎ -এর খবর الرَّاعَ عَطْف -এর ব্যবধান আসার কারণে عَطْف हे देव হয়েছে। ضَمِيْر مُوْع क्षेत्रांत पुरि काরণ থাকতে পারে। ১. -এর व्यवधान আসার কারণে المَنْسُ عَلَى الْ مَسْمَعَى ضَمِيْر عَلَى الْ مَسْمَعَى -এর উপর। এটাই ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এর عَطْف হলো الله وَاجَلَ مُسْمَتَرٌ الله وَاجَلَ مُسْمَعً وَاجَلَ مُسْمَعً الله وَالله وَاله

مَا الْا ضَمِيْر مَجْرُورْ عَه - بِهِ عَلَى اللهِ عَنْصُوبْ राय़ कांत्र مَنْصُوبْ वा पा خَوْلُهُ اَزُواجَاً - مَتَعْنَا वा عَوْلُهُ اَزُواجَاً - منصُرِّب रख़ात कांत्र कां عَالُ क्र क्वि क्वित्तह, जा عَالُ عَالِية क्वित्तह, जा عَالُ عَالَ क्वित्तह, जा عَالُ क्वित्तह مَنْصُرُب वा विक्रें

। শব্দিট مَنْصُوْب হওয়ার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে والدُّنْيا ﴿ وَلَهُ زَهْرَةَ الْحَلِيَوةِ الدُّنْيا

- كَ. أَعْظَيْنَا অর पिंछोत्र مَتَّعْنَا আর पिंथो اَزْواَجاً আর প্রথম مَفْعُول হলো اَعْظَیْنَا আর যেহেতু مَتَّعْنَا . এর অর্থ বিশিষ্ট, এ কারণে দুই مَفْعُول -এর প্রতি مُتَعَدِّى -এর প্রতি مُتَعَدِّى
- ২. أُجُرَا (থকে بَدُل হওয়ার কারণে। অথবা مُضَاَّفٌ বিলুপ্ত থাকার কারণে অর্থাৎ بَدْل হওয়ার কারণে। অথবা مُضَاَّفٌ अकत
- قَمْ وَ الْمُ الْحَلِوةِ الدُّنْيا হয়েছে। অধাৎ مَنْصُوب এছাড়া مَنْصُوب হয়য়য় আয়ে ৫টি কারণ
   খাকতে পারে। সংক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য করে তা বর্জন করা হলো।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

अकावात्रीता हिमान थरक शा वाहाना क्रमा नानातकम वाहाना क्रेंकि । فَوْلُهُ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। তাঁকে কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলতো। কুরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দুটি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। ১. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। ২. আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ বাক্যে একথাই বলা হয়েছে। শক্রদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট-বড়, ভালোমন্দ কোনো মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোনো না কোনো শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোনো না কোনো ক্ষতি করেই ছাড়ে। যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সম্মুখে গালিগালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কুরআন পাক দুটি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। ১. সবর। অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। ২. আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শক্তর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আজাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো কোনো রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোনো না কোনো রহস্য আছে। তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও रदा यात्र । এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– لَعَلَّكَ تَرْضُى অর্থাৎ উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكُ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়ার অথবা ইবাদত করার তাওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তাওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এবং مِنْ اُنَاءَ اللَّيْل বলে রাত্রিকালীন সব নামাজ তথা মাগরিব, ইশা, তাহাজ্জুদ প্রভৃতিতে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর اَطْرَانُ

ভার এবং আবৃ ইয়ালা হযরত আবৃ রাফে (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার প্রিয়নবী — এর একজন মেহমান আসলেন। তিনি আমাকে জনৈক ইছদির নিকট থেকে আটা বাকিতে আনার জন্য প্রেরণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন, রজব মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত [এর মূল্য বাকি থাকবে] ইছদি বলল, কোনো বন্তু বন্ধক না রাখলে আমি দেব না। আমি হুজুর —এর দরবারে হাজির হয়ে ইহুদির কথা আরজ করলাম। তখন প্রিয়নবী — ইরশাদ করলেন, যদি সে আমার নিকট এভাবে আটা বিক্রয় করতো তবে আমি তার পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতাম, নিঃসন্দেহে আমি আসমানেও আমানতদার, জমিনেও আমানতদার। যাও আমার লৌহ বর্মটি তার নিকট নিয়ে যাও। আমি হুজুর — এর দরবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মু'মিনের জন্য আশক্ষার বস্তু:

বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে।
আপনি তাদের প্রতি ক্রক্ষেপ করবেন না। কেননা এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নিয়মত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাক্ষের ও পাপাচারীদের বিলাস বৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমকতা সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেনঃ পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্য ও নিঃস্বতা কেনঃ হয়রত ওমর ফারুক (রা.)-এর মতো মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে কারীম তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হয়রত ওমর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতায় দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হয়রত ওমর (রা.) কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ হা পারস্য ও রোম সমাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আর আপনি সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহ তা আলার মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রন্ত জীবন, এ কেমন কথা।

রাস্লুল্লাহ কললেন, হে খাতাব তনয়। তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছে? এসব ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ তা আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোনো অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আজাবই আজাব। মুমিনের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রাস্লুল্লাহ লা পার্থিব সৌন্দর্য ও আরাম আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম আয়েশের সামগ্রী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তার ছিল। কোনো সময় পরিশ্রম ও চেষ্টা ছাড়া ধন-সম্পদ্দ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকির মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং নিজের আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, রাস্লুল্লাহ লা বলেছেন । তাঁ তিন্টা আর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের স্বাধিক ভয় ও আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ্দ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে।

এ হাদীসে রাসূলুক্লাহ উমতকে এ সংবাদিও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-বাসনের প্রাচূর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশঙ্কার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্বরণ ও তার বিধানাবলি থেকে গাফেল হয়ে যেতে পার।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদের নামাজের আদেশ ও তার রহস্য : وَأُمْرُ اَهُلْكَ بِالصَّلُوةَ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا अर्थाৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দেন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দুটি নির্দেশ রয়েছে। ১. পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ এবং ২. নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে,

নিজের নামাজ পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্যও নিজের পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাজী হওয়া আবশ্যক। কেননা পরিবেশ ভিনুরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

ন্ত্রী, সন্তানসন্তুতি ও সম্পর্কশীল সবাই اَحْلُ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ প্রত্যহ ফজরের নামাজের সময় হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে গমন করে الصَّلُوةُ المَّهِ الْحَالَى الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ المَّهُ الْحَالُوةُ السَّلُوةُ المَّهُ الْحَالُوةُ المَصْلُوةُ الصَّلُوةُ السَّلُوةُ السَّلُوءُ السَلِّلُوءُ السَّلُوءُ السَّلُوءُ السَّلُوءُ السَّلُوءُ السَّلُوءُ

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হ্যরত ওরওয়া ইবনে জুবায়েরের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামাজ পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে তনাতেন। হ্যরত ওমর ফারুক (রা.) যখন রাত্রিকালে তাহাচ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে তনাতেন। —[কুরতুবী]

বে ব্যক্তি নামাজ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিজিকের ব্যাপার সহজ করে দেন: প্রত্যাধির সাহজ করে দেন: প্রত্যাধির আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিজিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন; বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিজিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে সর্বোচ্চ মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বীজের ভেতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোনো হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিফাজত ও আল্লাহ সৃজিত ফলফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমের বুঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। ইমাম তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ أَدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي أَمُلاً صَدْرَكَ غِننَى وَاسُدُّ فَقُرَكَ وَإِنَّ لَمْ تَفْعَلَ مَلَأَتُ صَدْرَكَ شُغُلاً وَلَمْ اُسُدُّ فَقُرِكَ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কার্যব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব না। অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভ-লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে।

হযরত আপুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚃 -কে একথা বলতে শুনেছি-

مَنْ جَعَلَ هُمُومَهُ هَمَّا وَاحِدًا هُمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبْتُ بِهِ الْهُمُومَ فِي آخُوالِ الدُنْيَا لَمَّ يُبَالِ اللَّهُ فِيْ آيِّ أَوْدِيَةٍ هَلَكَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয় সে এসব চিন্তার যে কোনো জটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একটুকুও পরওয়া করেন না। –[ইবনে কাছীর]

আর্থিং তাওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষনবী হয়রত মুহাম্মদ মোন্তফা — এর নব্য়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্রপ্রমাণ নয় কি?

প্রত্যাক তিন্দ্র । আর্থাং আজ তো আল্লাহ তা আলা প্রত্যেককে মুখ দিরেছেন, প্রত্যেকেই তার তরিকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরিকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ তা আলার কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা আলার কাছে কোনটি বিশুদ্ধ তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রম্ভ তিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিলঃ



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرُّحِبْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

# অনুবাদ :

- আসনু নিকটবর্তী হয়েছে <u>মানুষের</u> মঞ্চাবাসীর যারা পুনরুখানকে অস্বীকার করতো। <u>হিসাব-নিকাশের</u> সময়্র কিয়ামতের দিন। <u>কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ</u> ফিরিয়ে রয়েছে ঈমানের মাধ্যমে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে।
- যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোনো
  নতুন উপদেশ আসে। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে
  অর্থাৎ কুরআনের শব্দ <u>তারা তা শ্রবণ করে</u>
  কৌতুকচ্ছলে। বিদ্রপ করে খেলাচ্ছলে।
- ৩. <u>তাদের অন্তর অমনোযোগী</u> উদাসীন তার মর্মের
  ব্যাপারে। <u>তারা গোপন পরামর্শ করে</u> আলাপ করে

  যারা জালেম তারা الَّذِيْنَ হলো الْرَبُوْ তামীর
  হতে الْدِيْنَ হরেছে। এতো হযরত মুহাম্মদ আতা তোমাদের মতো একজন মানুষই। সুতরাং তিনি যা
  কিছু নিয়ে এসেছেন এগুলো সবই জাদু। <u>তবুও কি</u>
  তোমরা জাদুর কবলে পড়বে অর্থাৎ তাঁর অনুসরণ
  করবে দেখে শুনে তোমরা জান যে, এটা জাদু।
- সে বলল তাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমন্ত
  কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন । তিনিই
  সর্বশ্রোতা। তারা যা গোপন করে ও সর্বজ্ঞ সে বিষয়ে।

- الشّتَرَب قَرْب لِلنَّاسِ اَهْلِ مَكَّة مَنْ كِرى الْبَعْثِ حِسَابُهُم يَوْم الْقِيلَةِ وَسَابُهُم يَوْم الْقِيلَةِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ عَنِ التَّاهَّ لِهِ لَهُ بِالْإِيْمَانِ التَّاهُ لِهُ بِالْإِيْمَانِ -
- . مَا يَنْاتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُنْحَدَثٍ

  شَيْئًا فَسَيْئًا أَيْ لَفْظِ قُرْانٍ إلَّا
  اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لا يَسْتَهْزِؤُنْ ـ
- ٣. لَاهِيةً عَافِلَةً قُلُوْبُهُمْ طَعَنْ مَعْنَاهُ وَاسَرُّوا النَّجُوٰى قَ أَى الْكَلاَمَ الَّذِينُ فَا طَلَمُوْا النَّجُوٰى هَلَ ظَلَمُوْا النَّجُوٰى هَلَ ظَلَمُوْا النَّجُوٰى هَلَ هَذَا أَى مُحَمَّدُ اللَّهِ بَشُرُ مِثْلُكُمْ عَ فَمَا هَذَا أَى مُحَمَّدُ اللَّهِ بَشُرُ مِثْلُكُمْ عَ فَمَا يَأْتِى بِهِ سِحْرُ أَفْتَأْتُونَ السِّحُر تَتَبِعُوْنَهُ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ . تَعْلَمُونَ أَنَّهُ سِحْرُ .
- . قُلْ لَهُمْ رَبِيّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ كَائِناً فِى السَّمِيعُ لِمَا السَّمِيعُ لِمَا السَّمِيعُ لِمَا اسَرُوهُ الْعَلِيمَ .

- وَ عَمْ اللَّهِ الْحَرَ فِي اللَّهِ الْحَرَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَ فِي اللَّهِ الْحَرَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ قَالُوْا فِيْمَا أَتِيَ بِهِ مِنَ الْقُرْانِ هُوَ اَضْغَاثُ اَحْلاَمِ اَخْلاَطُ رَاها فِي النَّوم بِلِ أَفْتَرْمهُ إِخْتَكَافَهُ بَلُّ هُوَ شَاعِرً لَ فَمَا أَتَّى بِهِ شِعْرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاينةٍ كَمَا ٱرْسِلَ الْاَوَّلُونَ - كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ .
  - থেকে অন্য উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। <u>তারা বলে</u> কুরআন সম্পর্কে যা কিছু আনীত হয়েছে তা সব অলীক কল্পনা স্বপ্নে দেখা অলীক বিষয়াবলি হয় তিনি তা উদ্ভাবন করেছেন রচনা করেছেন না হয় তিনি একজন কবি। সুতরাং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এগুলো সব কবিতা সুতরাং তিনি আনয়ন করুন আমাদের নিকট এমন এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন পূর্ববর্তীগণ। যেমন, উট, লাঠি, হাত গুদ্ৰ হওয়া।
- قَالَ تَعَالَىٰ مَا الْمَنَتُ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَةٍ أَىْ اَهْلِهَا أَهْلَكْنُهَا عِبِتَكْذِيْبِهَا مَا اتَاهَا مِنَ الْأَيَاتِ أَفَهُمْ يُؤُمِّنُونَ لا ـ
- আল্লাহ তা'আলা বলেন– এদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি তাদের নিকট আনীত নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে <u>তবে কি এরা ঈমান আনবে?</u> না, তারা ঈমান আনবে না।
- ٧. وَمَا ارْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُّوْحُي وَفِيْ قِراً ءَةِ بِالنُّونِ وَكُسُرِ الْحَاءِ الْيُهُمْ لَا مَلَاتَكَةً فَسْئَلُوا آهُلَ الذِّكْرِ الْعَلَمَاءِ بِالتَّوْرِٰيةِ وَالْإِنجْيلِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ ذليكَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَهُ وَأَنْتُمُ اللَّي تَصْدِيْقِهِمْ أَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ بمُحَمَّدٍ عَلِيْهُ.
- ৭. আপনার পূর্বেও আমি ওহীসহ মানুষ পাঠিয়েছিলাম। ফেরেশতা নয়। گُوْځى শব্দটি অন্য কেরাতে 📜 🗓 -এর পরিবর্তে کُورٌ এবং کُورٌ বর্ণে যেরসহ। <u>তোমরা</u> জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলেমগণকে। <u>যদি তোমরা না জান</u> উক্ত বিষয়টি। কেননা তারা এ বিষয়ে জানে। আর তোমরা তাদের সত্যায়নে হযরত মুহামদ 🕮 -এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সত্যায়নের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।
- وَمَا جَعَلْنُهُمْ أَيْ الرُّسُلُ جَسَدًا بِمَعْنَى اَجْسَادٍ لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ بَلُ يَأْكُلُونَهُ وَمَا كَانُواْ خَالِدِيْنَ . فِي الدُّنْيا .
- ৮. <u>আমি তাদেরকে করিনি।</u> রাসূলগণকে <u>এমন দেহ</u> বিশিষ্ট, যে তারা আহার্য গ্রহণ করতেন না; বরং তারা খাবার গ্রহণ করতেন। <u>আর তারা চিরস্থায়ীও ছিলেন</u> <u>না।</u> পৃথিবীতে।

### অনুবাদ

- ٩. ثُمُّ صَدَقْ نُهُمُ الْوَعْدَ بِانْجَائِهِمْ فَانْجَيْنُهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ أَى الْمُصَدِّقِيْنَ لَهُمْ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ. الْمُكَدِّبِيْنَ لَهُمْ.
   ١٠. لَقَدْ أَنْزَلْنَا الْمُسْرِفِيْنَ. الْمُكَدِّبِيْنَ لَهُمْ.
   ٢٠. لَقَدْ أَنْزَلْنَا الْمُسْرِفِيْنَ. الْمُكَدِّبِيْنَ لَهُمْ اللَّهُ مِلْعَشَر قُرَيْشٍ.
   كِتْبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ طِلْآنَهُ بِلُغَتِكُمْ أَفَلًا تَعْقَلُونَ بِهِ.
   تَعْقَلُونَ. فَتَؤْمِنُونَ بِه.
  - ১. অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। তাদেরকে মুক্তি দান করার মাধ্যমে। যথা আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম অর্থাৎ নবীগণের সত্যায়নকারীদেরকে। এবং জালেমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস। অর্থাৎ নবীগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে।
    - ১০. <u>আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি</u> হে কুরাইশ সম্প্রদায়! <u>কিতাব যাতে আছে তোমাদের</u> জন্য উপদেশ কেননা এটাতো তোমাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ। <u>তবুও কি তোমরা বুঝবে না।</u> ফলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

# তাহকীক ও তারকীব

طَوْلُهُ الْمُتَرَبَ عَوْلُهُ الْمُتَرَبَ عَوْلُهُ الْمُتَرَبَ عَوْلُهُ الْمُتَرَبَ عَوْلُهُ الْمُتَرَبَ عَرُب طمح **অং**ধ ব্যবহৃত ।

اَمْلُ مَكَّدُ الْجِنْسِ عَلَى -এর ব্যাখ্যায় اَهْلُ مَكَّدُ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি لِلنَّاسِ: قَوْلُـهُ لِلكَّاسِ -এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রমাণ হলো এই যে, সামনে যে বিবরণ ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে তা মুশরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অন্যথায় হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিকটবর্তী।

। উহা রয়েছে مُضَافٌ অর্থাৎ أَيُّ وَقَتُ حِسَابِهُمْ : قَوْلُمَةُ حِسَابُهُمُ

قُرُبَ وَقَتْ حِسَابِهِمْ وَالْحَالُ انَّهُمْ -তার মর্ম হলো جُمْلَةٌ حَالِبَةٌ এটি : قَوْلَمَ وَهُمَّ فَيَّى غَفْلَةٍ مُنَّعُرِضُونَ غَافِلُونَ مُعْرِضُونَ

रला তার খবর। مُعْرِضُونَ अठि মুবতাদা আর مُعْرِضُونَ

خَبَرُ এবং মুবতাদার اَیْ اَعْرَضُوْا غَافِلِیْنَ পারে اللهٔ وَ عَالَ اللهٔ अधि وَمُولُمُ وَ عَالَہُ وَ عَالَہُ نَانَیْ الله الله الله الله عَافِلِیْنَ शरक পারে الله عَافِلِیْنَ उटा পারে الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ

। এর অর্থ হলো তৈরি হওয়া, উদুদ্ধ হওয়া اَهَبُّ وَ تَاَهَّبَ : قَوْلُـهُ تَاهَّبُ

वो कात्र । قَوْلَكُ مَا يَاتِيهُمْ مِنْ ذِكْرِ

এর উপর অতিরিক্ত এসেছে। فَاعْلُ হরষ্টি مِنْ এবর উপর অতিরিক্ত

चें होती وَكُوْ الْقُوْلُ وَ विष्क प्रकार्गित (त.) وَغُولُ الْقُولُ وَ वृिष्क कर्तत এ সংশন্ন বিদ্বিত করেছেন যে, এখানে وَكُرُ वृिष्ठ कर्तता प्रकार विक्ति करता है विष्ठ कर्तता है विष्ठ व्यान प्राक्षीय है विष्ठ कर्ति है विष्ठ विष्ठ है वि

উত্তর, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ শব্দাবলির দিক দিয়ে خَادِثُ এবং স্বীয় মর্ম ও অর্থের দিক দিয়ে قَدَيْم বা অবিনশ্বর।

بَدْل १००० ضَمِيْر रक'लत اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا वाकाि الَّذِيْنَ ظَلَمُوا व्यात : قَوْلُهُ وَاسَرُوا النَّجُوٰى الَّذَيْنَ ظَلَمُوا وَهَ اللَّذَيْنَ ظَلَمُوا اللَّهُ وَاسَرُوا النَّجُوٰى اللَّذَيْنَ ظَلَمُوا وَهِ १८७ विर प्रदल विराय وَقَ مُمُ اللَّذَيْنَ ظَلَمُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَى विराह विराह وَقَا مُمْ اللَّذَيْنَ ظَلَمُوا وَهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللْلِيْ اللَّهُ الللللللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

عَوْلَهُ هَـلْ هَـذَا الـخ وَ এটি بَدُل থেকে بَدُل অর্থাৎ ঐসব জালেমদের গোপন কথাবার্তা এই ছিল যে, এ নবী তো আমাদের মতো মানুষ।

ত্তি কৃষ্ণি করে এদিকে ﴿ كَانِنًا এর পরে الْقَوْلُ (র.) ﴿ عَانِنًا عِلَمُ الْفَوْلُ كَاثِنًا فِي السَّمَاءِ ﴿ كَانِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿ كَانِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿ كَانِنًا مِوالْاَرْضِ ﴿ كَانَ مُعَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿ كَانِنًا مِوالْاَرْضِ ﴿ كَانِنًا مِوالْاَرْضِ ﴿ كَانِنًا مِوالْاَنْ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿ كَانِنًا مِوالْاَنْ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴾ كانِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿ كَانِنًا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْمَامِ وَالْمَامِقِيْ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَا

র্থি শব্দটি ﴿ وَمُعَدُّ -এর বহুবচন। অর্থ- ঐ বিচ্ছিন্ন এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা যা মানুষ স্বপ্নে দেখতে পায়।

آَىْ كَانَةُ قِيْلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنُّ كَمَا । यां वाल्क स्वा माल्क بَزَاءٌ अब - شَرَّط उत्ते : قَوْلُهُ فَلْيَاتَبِنَا بِبايَةٍ اللَّهِ عَلَيَاتُنِنَا بِالْيَةِ. وَيُنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلْيَأْتِنَا بِالْيَةِ.

اَى اِنْتِنَا بِاَبَةٍ كَانِنَةٍ مِثْلَ الْأَبَةِ الَّتِى ٱرْسِلَ الْأَوْلُونَ वि अरु اَيَةً वि : قَوْلُهُ كَمَا ٱرْسِلَ الْأَوُّلُونَ वि अरु । اَيَةً वि : قَوْلُهُ اَهْلَكُنْهَا وَالْتَقِيْمَا الْأَوْلُونَ वि अरु ।

रों اِسْتَغِنْهَا مُّ اِنْكَارِیْ এরপর צ উহা ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَفَهُمْ يُوَّمِنُونَ : قَوْلُهُ لَا অস্বীকারমূলক হামযা।

تَعْلَمُوْنَ وَهُوْلُهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আধিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য: এ সূরা মঞ্চায় অবতীর্ণ, এর আয়াত সংখ্যা ১১২, রুকু-৭। এ সূরায় সতের জন আধিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এতে বিবরণ রয়েছে তাদের তাবলীগের, কিভাবে তারা মানুষকে তাওহীদের জন্যে আহ্বান করেছেন। আর কিভাবে কাফেররা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং আধিয়ায়ে কেরাম কিভাবে তাদের নির্যাতন-উৎপীড়ন সবর করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অবশেষে তাদেরকে সফলকাম করেছেন, তাদের শক্রদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এ সূরায় তাওহীদ ও রিসালতের অনেক অকাট্য দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি কিয়ামতের সর্ত্যতা ও বাস্তবতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এসবই হলো দীন ইসলামের মৌলিক উপাদান, যার উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ সূরার সমস্ত আয়াত মঞ্চা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। ইবনে মরদবিয়া হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরাতুল আধিয়া মঞ্চা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) এবং ইবনে মারদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে আদদুরুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৪, পৃ. ৬০৭

এ সূরার ফজিলত: হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।

এ সূরার আমল: যার নিদ্রা হয় না, যে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কোনো রোগ চিন্তা বা ভয়ের কারণে এ অবস্থা হয়, হরিণের চামড়ার উপর সূরাতুল আম্বিয়া লিপিবদ্ধ করে যদি তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়, তবে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে।

**স্বপ্নের তাবীর :** যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে সূরা আম্বিয়া পাঠ করছে তবে সে অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা আলা তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: যারা আল্লাহ তা'আলার স্বরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখিরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদন্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা ঐশ্বর্য আখিরাতের স্বরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়। এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখিরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তৃতি গ্রহণ করে এবং আধিরায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

ভর্ম তিন আর্থাং আনুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাং কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা এই উন্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উন্মত। যদি ব্যাপক হিসেবে ধরা হয়়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমূহূর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

হৈ ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যতো দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমূহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভূলে না বসে। কেননা একে ভূলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গুনাহের ভিত্তি।

ভারতি যে নিজেকে নবী ও রাসূল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতোই মানুষ, কোনো ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তাঁর কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ তা আলার যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোনো কাফের অস্বীকার করতে পারতো না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য তারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদের বলতো যে, তোমরা জান যে, এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বৃদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা তনে ফেললে তাদের এই নির্বৃদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

বলা ভিন্ত ভিন্ত ভিন্ত ভিন্ত তালা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ 'অলীক কল্পনা' করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কুরআনকে জাদু বলেছে, এরপর আরো অগ্রসর হয়ে বলতে ভরু করেছে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে ভরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

ত্র ভারতিক নবী ও রাস্ল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করক । জবাবে আল্লাহ তা আলা বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাঁদের আকাজ্জিত মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি । প্রার্থিত মুজেযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ তা আলার আইন । রাস্লুল্লাহ —এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা আলা এই উম্মতকে আজাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন । তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয় । আতঃপর তির্দ্ধিক মুজেযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা হয় না ।

বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী — এর নিকট বলেছিল, যদি আপনি নবুয়তের দাবিতে সত্য হন, তবে সাফা নামক পাহাড়টিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। কাফেরদের এ উক্তির পর সঙ্গে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করেন এবং আল্লাহ তা আলার এ বাণী পৌছিয়ে দেন, "হে রাসূল! যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনার জাতি যা চায়, তা করে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ অনতিবিলম্বে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হবে, কিন্তু এরপরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদের সকলকে ধ্বংস করা হবে, কোনো প্রকার অবকাশ দেওয়া হবে না। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আপনার জাতিকে অবকাশ দেওয়া হোক এবং তাদেরকে আরো চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হোক, তবে তাও দেওয়া যেতে পারে। এর জবাবে প্রিয়নবী — বলেন, আমি আমার জাতির জন্যে আরো অবকাশ প্রদানের আরজি পেশ করি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

ं अখানে اَهْلُ الدِّكُرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَامُونَ । ﴿ وَالْمَالُ الدِّكُرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَامُونَ । ﴿ وَالْمَالُ الدِّكُرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَامُونَ । ﴿ وَالْمَالُ الدِّكُرِ اللهِ كَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি-বিধান জানে না এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলেমদের অনুসরণ করা। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তদনুযায়ী আমল করবে।

এবং জিকির অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবিতে অবতীর্ণ কুরআন তোমাদের জন্য একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরবদেরকে কুরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্বাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং ওধু কুরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কুরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

- ১১. <u>আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি</u> অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে <u>যার অধিবাসীরা ছিল জালেম</u> কাফের <u>এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।</u>
- ১২. যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল অর্থাৎ জনপদবাসীরা যখন ধ্বংসের বিষয়টি বুঝতে পারল। <u>তখনই তারা জনপদ হতে সরে যেতে লাগল</u> দ্রুত পলায়ন করতে লাগল। ফেরেশতাগণ তাদেরকে উপহাসের স্বরে বললেন-
- ১৩. <u>তোমরা পলায়ন করো না। ফিরে এসো তোমাদের</u>
  <u>ভোগ সম্ভারের নিকট</u> তোমাদেরকে যে নিয়ামত
  প্রদান করা হয়েছে তার নিকট। <u>এবং তোমাদের</u>
  <u>আবাসস্থলে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে</u>
  <u>জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।</u> স্বভাবত তোমাদের
  পার্থিব কোনো বিষয়ে।
- ১৪. <u>তারা বলল, হায় র্টিটা -এর জন্য দুর্ভোগ</u>
  <u>আমাদের</u> আমাদের ধ্বংস <u>আমরা</u>তো ছিলাম জালিম কুফরির কারণে।
- ১৫. <u>তাদের আর্তনাদ চলতে থাকে</u> তারা বারবার এমন
  আর্তনাদ করতে থাকবে। <u>আমি তাদেরকে কর্তিত</u>
  শস্য অর্থাৎ কাঁচি দ্বারা কর্তিত শস্যের ন্যায়।
  তাদেরকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হবে। প্র
  নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করা পর্যন্ত মৃত। নির্বাপিত
  অগ্নির ন্যায় যখন তাকে নিভিয়ে ফেলা হয়।

১৬. আকাশ ও পৃথিবী এবং <u>যা তাদের অন্তবর্তী তা আমি</u>

ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। অহেতুক বা

উদ্দেশ্যহীনভাবে; বরং তা আমার কুদরতের

পরিচায়ক এবং আমার বান্দাদের জন্য উপকারী।

النّار إذا طفِئتُ .

١٦. وَمَا خُلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ . عَابِثِيْنَ بَلْ دَالِّيْنَ عَلَيْنَ بَلْ دَالِّيْنَ عَلَى قُدْرَتِنَا وَنَافِعِيْنَ عِبَادَنَا .

- ١١. وَكُمْ قَصَمْنَا اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ اَيْ
   اَهْلِهَا كَانَتْ ظَالِمَةً كَافِرَةً وَانشَانًا
   بَعْدَهَا قَوْمًا الْخَرِيْنَ ـ
- ١٢. فَلَمَّا اَحَسُوْا بَأْسَنَا اَئُ شَعَر اَهْلُ الْمَالَةُ الْمَا الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةِ الْمَالِةُ اللهَ الْمَالِةُ اللهَ الْمَالِةُ اللهَ اللهَ المَالِةُ اللهَ اللهَ المَالِةُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل
- ١٣. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اُتُوفْتُمْ نَعِمْتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعِمْتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَى تُسْتَلُونَ . شَيْئًا مِنْ دُنْيَاكُمْ عَلَى الْعَادَةِ.
- ١٤. قَالُواْ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كَنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ. بِالْكُفْرِ.
- ١٥. فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ الْكَلِمَاتُ دَعُولهُمْ يَدْعُونَ بِهَا وَيُرَدِّدُوْنَهَا حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدًا أَىْ كَالنَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمَنَاجِلِ بِاَنْ قُتِلُوْا بِالسَّيْفِ خَمِدِيْنَ - مَيِّتِيْنَ كَخُمُودِ النَّارِ إِذَا طُفِئَتْ -

. لَوْ اَرَدُنَا أَنْ نُتُتَخِذَ لَهُوا مَا يُلْهِي بِم مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ لَاتَّخَذْنَهُ مِنْ لَلَّدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا مِنَ الْحُوْدِ الْعَيْنِ وَالْمَلْيُكَةِ إِنَّ كُنَّا فُعِلِيْنَ لَا لِكَ لَكِنَّا لَمْ نَفْعَلُهُ

\V ১৭. <u>যদি আমি ক্রীড়া গ্রহণের ইচ্ছা করতাম</u> ক্রীড়া-উপকরণ যথা– স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে তবে আমি আমার নিকট <u>যা আছে, তা নিয়ে তা করতাম।</u> ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর ও ফেরেশতা যদি আমার করার প্রয়োজন হতো এসব বিষয়ের। কিন্তু আমি তার প্রয়োজন অনুভব করিনি। তাই তার ইচ্ছাও করিনি।

بَلُ نَقْذِفُ نَرْمِى بِالْحَقِّ الْإِيْمَانِ عَلَى الْبَاطِلِ الْكُفْرِ فَيَدْمَغُهُ يَذْهَبُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ط ذَاهِبُ وَدَمَغَهُ فِي الْاصْلِ اصَابَ دِمَاغَهُ بِالشَّرْبِ وَهُوَ مَفْتَلُ وَلَكُمُ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ الْوَيْلُ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ مِشًّا تُصِفُونَ ـ اللَّهَ بِم مِنَ الزُّوْجَهِ أَوِ الْوَلَدِ ـ

🖊 🐧 ১৮. বরং আমি আঘাত হানি নিক্ষেপ করি সত্য দ্বারা ঈমান দারা মিথ্যার উপর কুফরের উপর। ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় নিঃশেষ করে দেয়। এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিলীন হয়ে যায়। হৈন্ট্র -এর মূল অর্থ হলো− মস্তিষ্কে আঘাত পৌছা যা মৃত্যুর কারণ হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে হে মকার কাফেররা! দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি। তোমরা যা বলছ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যে তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে।

. وَلَهُ تَعَالَى مَنْ فِي الشَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مِلْكًا وَمَنْ عِنْدَهُ آَيُ النَّمَلَاثِكَةُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ لَا يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . لاَ يُعْيُونَ .

১৭ ১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা রয়েছে সব তাঁরই মালিকানা সূত্রে। আর তাঁর সানিধ্যে যারা আছে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। এটা মুবতাদা, তার খবর হলো <u>তারা</u> অহংকারবশত তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না <u>এবং ক্লান্তি ও বোধ করে না।</u> থমকে যায় না।

يُسَبِّحُونَ النَّبُلَ وَالنَّنهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ـ عَنْهُ فَهُوَ مِنْهُمْ كَالنَّنفُس مِنَّا لَا يَشْغِلْنَا عَنْهُ شَاغِلً.

২০. তারা দিবারাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না তা থেকে। ফেরেশতাদের তাসবীহ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যা কোনো কাজ কর্মে বাধাগ্রস্ত হয় না।

الْانْكَارِ إِتَّخَذُواْ اللَّهَةُ كَائِنَةً مِنَ أَلاَرْضِ كَحَبَجِر وَذَهَبِ وَفِيضًةٍ أَهُمُم أَى ٱلْأَلِهَةُ يُنْشِشُرُونَ . أَيْ يُحْيُدُونَ الْمَدُوتَلَى لَا وَلاَ يَكُونُ إِلَهًا إِلَّا مَنْ يُتُحْيِي الْمَوْتَى .

प्रर्थ । कथात धतन পतिवर्छत्नत بَلْ 10 أمْ بِ اللَّهُ अर्थ । कथात عَمْ بَعَ فَعْنَى بَسَلٌ لِـلْإِنْ أَتِ قَسَالِ وَهَـ مُسَزَّةً জন্য। হামযাটি অস্বীকারব্যাঞ্জক। তারা মৃত্তিকা থেকে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে যেমন-পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? অর্থাৎ মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পারে কি? না পারে না। আর যে মৃতকে জীবিত করতে পারে না সে ইলাহ হতে পারে না।

७ पर २२. كَوْ كَانَ فِيْهِمَا أَيْ الْسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ ٢٢ كَنْ فِيْهِمَا أَيْ الْسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ الِهَةً اِلَّا اللَّهُ أَيْ غَيْدُرُهُ لَغَسَدَتَا ج خَرَجَتا عَنْ نِظَامِهِمَا الْمُشَاهِد لِوجُودِ التَّمَانُعِ بَيْنَهُمْ عَلَى وُفْقِ الْعَادَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ مِنَ التَّسَمَانُعِ فِي التَّشْئِ وَعَدَمِ الْإِتِّيفَاق عَلَيْهِ فَسُبْحُنَ تَنْزِيْهَ اللَّهِ رَبِّ خَالِق الْعَرْش الْكُرْسِيّ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ أَيْ الْكُفَّارُ اللَّهَ بِهِ مِنَ الشَّرِيْكِ لَهُ وَغَيْرِهِ ـ

পৃথিবীতে বহু ইলাহ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তিনি বিনে অন্য কেউ তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ উভয়টি বর্তমানে যে, সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তা অক্ষুণ্ন থাকত না। তাদের মাঝে স্বভাবগত কলহ দ্বন্দু থাকার কারণে। যেমননি একাধিক শাসন ক্ষমতাধরগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে অনৈক্য ও সংঘর্ষ দেখা যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অতএব আল্লাহ মহান পবিত্র, মুক্ত প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আরশের কুরসীর <u>তারা যা বলে তা হতে</u> অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাঁর অংশীদার থাকার ও অন্যান্য ব্যাপারে।

. لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ـ عَنْ أَفْعُالِهِمْ .

বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। তাদের কর্মের ব্যাপারে।

# তারকীব ও তাহকীক

- كَمْ خَبَرْيَةٌ হলো مِنْ قَرْيَةِ আর مَفْعُول অর অগ্রগামী اللهِ عَبَرُيَةٌ হলো كُمٌ : قَوْلُهُ كَمْ قَصَصْنَا षाता قَرْيَةُ । বের সীগাহ। অর্থ- ভেঙ্গে ফেলা, খণ্ড বিখণ্ড করা । وَمُصَمَّنَا (ض) ـ تَمَيِّيتُو ইয়ামানের একটি গ্রাম বা জনপদ উদ্দেশ্য। তার নাম ছিল হাজুরা, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকৃব (আ.)-কে নবী বানিয়ে উক্ত জনপদে প্রেরণ করেছিলেন। কেউ কেউ পূর্বের উষ্ণত তথা− নূহ, লুত ও সালেহ (আ.) প্রমুখ নবীগণের উন্মত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে প্রথম অভিমতটি প্রাধান্যযোগ্য।

। এর সিফত - قَرْيَدٌ विग كَانَتْ ظَالِمَةً : قَوْلُهُ كَانَتْ ظَالِمَةً

। অর্থাৎ তারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করল । أَيْ أُدْرِكُواْ بِالْحَوَاسِّ : قَوْلُـهُ أَحَـسُّوْا

يَرْكُضُونَ - خَبَر राला يَرْكُضُونَ अवर مُبْتَدَأْ वात هُمْ राला مُفَاجَاتِيَّةٌ آتا إذَا هَ قُولُهُ إِذَا هُمُ يَوْكُضُونَ অর্থ– পায়ের দারা সওয়ারীকে আঘাত করা। এখানে দ্রুত পলায়ন করা উদ্দেশ্য।

-এর দারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন : فَــُولُــهُ إِسْـتِـنَّهُـرُاءُ

প্রশ্ন. ফেরেশতাগণ মিথ্যা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। সূতরাং তারা বাস্তবতার পরিপস্থি কথা বললেন কেন? যে, তোমরা তোমাদের বিলাসসামগ্রী ও ঘরবাড়ির দিকে ফিরে যাও। অথচ ফেরেশতারা জানতেন তাদের কেউ রেহাই পাবে না।

के कि दें إِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيْزَ الْكَرِيْمُ وَالْكَرِيْمُ कि अवा प्रवा विक्र त्रिक्ष के रालिहालन । रायन अन्य काय्राया कि कि रायाह ا আস্বাদন কর। অবশ্যই তুমি সম্মানিত ও মর্যাদান্তিত হবে।

। উদ্দেশ্য بَارَبْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِیْنَ আৰু তাদের উক্ত تِلْكَ الْكَلِمَاتُ অব আতফ হলো مَا उन्यत উপন حَالُ অবি কায়েলের যমীর থেকে خَلَقْنَا वो : فَوْلُـهُ يَعْبِيثْنَ

উভয়টি মিলিতভাবে এক মাফউলের স্থলাভিষিক। অতএব এ প্রশ্ন আরোপিত হবে না যে, جَعَلْنَاهُمُ : قَوْلُهُ خَامِدِيْنَ وَالْ ইয় না। অথচ এখানে তা হয়েছে। অতএব এ প্রশ্ন আরোপিত হবে না যে, خَعَلْ শব্দ তিন মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّنٌ হয় না। অথচ এখানে তা হয়েছে। অর্থ — অগ্নিক্ষুলিঙ্গ নিভে যাওয়া। এ থেকে خَمَدُتُ الْحَمْمَ (থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। অর্থ — অগ্নিক্ষুলিঙ্গ নিভে যাওয়া। এ থেকে خَمَدُتُ الْحَمْمَ के अग्न আগ্রং জুরের তীব্রতা কমে যাওয়া। আর خَمَدُتِ النَّارُ अসময় বলা হয়, তখন আগুন একেবারে নিভে ছাই হয়ে যায়।

এর মধ্যে নফী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لاَعِبِيْنَ শব্দটি। কেননা نَفِیْ যখন مُقَیَّدٌ -এর উপর এর উপর এর উপর و مَا خَلَفْنَا : قَوْلُهُ لاَعِبِیْنَ প্রবিষ্ঠ হয় তখন مَقَیَّدُ উদ্দেশ্য হয়। কাজেই مَا خَلَفْنَا हाता সৃষ্টির مَا خَلَفْنَا তথা অহেতুক সৃষ্টি -এর نَفِیْ করা উদ্দেশ্য।

نَقِيْض ٩٩٠ - تَالِيّ , अत्र जवाव। काश्रमा আছে य्य. اَ تَخُذُنَاهُ مِنَ لَّذُنَّا هُوَّا : فَوْلَـهُ لَوْ اَرَدُنَا اَنْ تَنَيَّخُذُ لَهُوَّا - عَالِيّ - هُفَكُمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ٩٩ - مُفَكَّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ٩٩ - مُفَكَّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ٩٩ - مُفَكَّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ١٩٩ - مُفَكِّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ١٩٩ - مُفَكِّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ١٩٩ - مُفَكِّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ١٩٩ - مُفَكّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ١٩٩ - مُفَكّمُ قَا اسْتَثْنَاءُ ١٩٩ - مُفَكّمُ قَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ١٩٩ - مُفَكّمُ قَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ١٩٩ - مُفَكّمُ قَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ١٩٩ - مُفَكّمُ قَا اللّهُ اللّهُ ١٩٩ - مُفَكّمُ اللّهُ ١٩٩ - مُفْكِلُمُ اللّهُ ١٩٩ اللّهُ ١٩٩ - مُفْكِلُمُ اللّهُ ١٩٩ - مُفْكِلُمُ اللّهُ ١٩٩ - مُفْكُمُ اللّهُ ١٩٩ - مُفْكُمُ اللّهُ ١٩٩ - مُفْكِلُمُ اللّهُ ١٩٩ - مُفْكُمُ اللّه

كُوْ تَعَلَّقَتُ إِرَادَتُنَا بِإِتِّخَاذِ الْلَّهُو لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا لَكِنَّا كُمْ نَتَّخِذُهُ فَكُمْ تَتَعَلَّقُ بِهُ إِرَادَتُنَا .

তাখ্যাকার إِنْ كُنْنًا فَاعِلِيْنَ ارَدُنَاهُ পুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ وَنَاهُ كَنْنًا فَاعِلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ هُنْطِيَّةٌ আর اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ (तर) عَلَيْظُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ

يَصِفُوْنَ هَاهَ مَا مَوْصُوْلَهُ وَهَ - مِمَّا , বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِمَّا تَصِفُوْنَ বাক্য হয়ে তার عَاِنْدُ صَاْدَ مَا اَهَا عَالِمُ অধানে مَا مَصْدَرَيَّةً वुर्ख রয়েছে। আবার مَا مُصْدَرَيَّةً

إِسْتَقَرَّ لَكُمْ अर्था९ مُتَعَلِّقٌ अर्था९ وَاسْتِقَرَاءُ विष्ठ مِمَّا تَصِفُونَ : قَوْلُهُ وَصْفُكُمْ إِيَّاهُ بِمَا لاَ يَلِيْقُ السَّعَقَرَّ لَكُمْ अर्था९ مُتَعَلِّقٌ بِمَا لاَ يَلِيْقُ بِعِزَّتِهِ اللهَ يَهِ مِمَّا لاَ يَلِيْقُ بِعِزَّتِهِ

তারা ক্লান্ত হয় ना। جَمْعُ مُذَكَّر ْغَائِبٌ مُنْفِيْ अंगे : قَوْلُـةً لاَ يَسْتَحْسِرُونَ

الْهَةُ عَانَ فِيْهِمَا الْهَةُ الْآلُهُ لَفَسَدَتَا عَدَا الْهَةُ الْآلُهُ لَفَسَدَتَا عَدَا الْهَةُ الْآلُهُ لَفَسَدَتَا عَدَا الْهَةُ اللّهَ اللّهُ لَفَسَدَتَا عَدَا الْهَةً اللّهَ اللّهُ لَفَسَدَتَا عَدَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ لَفَسَدَتَا عَدَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَفَسَدَتَا عَدَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَفَسَدَتَا عَدَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মীশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুয়াইব বলা হয়েছে। শুয়াইব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শুয়াইব (আ.) নন, অন্য কেউ। তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জনৈক কাফের বাদশাহ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ফিলিস্তীনে বনী ইসরাঈল বিপদগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শান্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কুরআন কোনো বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামেনের উপরিউক্ত জনপদও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পূর্ববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববতী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে বহু জালেম সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং এরপর তাদের স্থলে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি يَعْمُ مِنْهَا يَرْكُضُونَ আলোচ্য আয়াতে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে - فَلَمَّ اَحْسُواْ بَاسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ অর্থাৎ যখন ঐ দুরাত্মা কাফেররা আল্লাহ তা আলার আজাবের আভাস্ পায়, এমনকি আজাবকে স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন আত্মরক্ষার নিমিত্তে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

ত্রতদুভরের অন্তর্বতী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভরের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না এবং বুঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়চ্ছলে সৃষ্টি করেছিঃ

বলা হয়। –[রাগিব] كَعْبِ শব্দটি لَعْبُ বাজু থেকে উদ্ক্ত। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে بَعْبِيُّنَ

যে কাজের পেছনে কোনো শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে दें বলা হয়। ইসলাম বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ ত কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাওহীদকে অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে না। সূতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যাবে সৃষ্টজগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাওহীদের নীরব সাক্ষী।

غَلَيْنَ اَنْ كُنَّا اَنْ كُنَّا فَاعِلَيْنَ وَالْكَنَّا مَانَ كُنَّا فَاعِلَيْنَ : অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোনো কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিলং এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবি ভাষায় کُو শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও کُو শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধেজগত ও অধঃজগতের সমুস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা

কি এতটুকুও বুঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ কাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোনো কাজ কোনো ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। আল্লাহ তা আলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ধে।

দৈদের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরিউক্ত তাফসীর করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ শব্দটি কোনো সময় স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হয়রত ঈসা ও উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ

- ww (本)

করতাম। وَاللَّهُ أَعْلُمُ

भद्मत आिष्धानिक पर्थ تَذَٰك : قَوْلُهُ بَلَّ نَقْذِفُ بِالْحَـقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقً নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يَدْمَـُغُ শর্কের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زَاهِيُّ -এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্টজগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকৈ এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكَبْرِرُونَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسَرُونَ সান্লিধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ ফেরেশতা] তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। এক. কারো ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থি মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। দুই. ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা। কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীভানে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণের ইবাদতে এ দুটি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোনো সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্থুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে پُسَبُّحُوْنَ الْبُيلَ वर्षा९ (करत ना वाजिन जानवीर পार्ठ करत वर काला नमस जनमजा करत ना व وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْتُرُونَا

আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস বলেন, আমি কা'বে আহবারকে প্রশ্ন করলাম, তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোনো কাজ নেইঃ যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তাসবীহ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়ঃ কা'ব বলেন, প্রিয় ভ্রাতৃপুত্র! তোমার কোনো কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দুটি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোনো কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। -[কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

এতে মুশরিকদের অবাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা : قَوْلُهُ آمِ اتَّخَدُوْا ٱلْهِمَّ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ হয়েছে। যথা– ১. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য নির্ধারণ করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য নির্ধারণ করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও নগণ্য। ২. যাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করেছে, তারা কি তাদেরকে কোনো সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। অথচ সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরি।

ত্র তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের وَعُولَهُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الْهَهُ দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই আল্লাহ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সে নির্দেশ দেবে এবং একজন যা পছন্দ করবে অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই আল্লাহর নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি 聲 পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ চাইবেন যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ চাইবেন এখন রাত্রি 🛭 করা হয় যে, উভয় আল্লাহ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শান্তের প্রতিবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে যদি উজনে পরামর্শ করে কিলে প্রতিবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে যদি উজনে পরামর্শ করে পরাম্ব করে পরামর্শ করে পরাম্ব করে পরাম্ব করে পরামর্শ করে পরামর্শ করে পরামর্শ করে পরামর্শ করে পরাম্ব করে পরামর্শ করে পরাম্ব কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে আল্লাহ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী कुर्द्त आर्यकाता नम्न विदेश कि अम्मिन नम्न । विना विह्ना, अम्मिन ना राम्न आद्वीर रखन्ना यात्र ना । अन्वव भववा ه ﴿ يُسْتَنَلُ عَسَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُسْتَلُونَ अमाराज्य विनर्ति देशाता भाव्या यात्र या, य व्यक्ति कारना आदेरनत अक्षीन, यात्र व्य ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপস্থি।

- ২৪. তারা কি তাকে ব্যতীত বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? এখানে اسْتَفْهَامٌ তথা প্রশ্নটা ধমকিস্বরূপ। আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এ বিষয়ে। অথচ এ ব্যাপারে তারা অপারগ। এটাই আমার সঙ্গে যারা আছেন তাদের জন্য উপদেশ। অর্থাৎ আমার উন্মতের জন্য। আর উক্ত উপদেশ হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। বিভিন্ন উমত। তা হলো তাওরাত, ইঞ্জীল ও আল্লাহ তা আলার অন্যান্য কিতাব। এগুলোর কোনোটিতেই এ কথা নেই যে. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে। যেমনটি তারা বলে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এর থেকে উর্ধে । কিন্তু তাদের অধিকাংশ একত্বাদ সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার প্রতি সত্যে উপনীতকারী প্রমাণ থেকে।
- ২৫. আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি এবং তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, অন্য করাতে گُوْد শব্দটি প্রথমে عُدُوْد -এর নিচে যেরসহ টুহুই পঠিত রয়েছে। <u>আমি ব্যতীত</u> আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। অর্থাৎ আমার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।
- ২৬. তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। ফেরেশতাদের থেকে। তিনি পবিত্র মহান: বরং তারা তো সম্মানিত বান্দা। তাঁর নিকট। আর দাসতু জন্মদানের পরিপন্থি।
- ২৭. <u>তারা আগে বেড</u>়ে কথা বলে না। আল্লাহ তা'আলা কথা বলার পরেই তারা কথা বলে। তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের পরে।
  - অবগত অর্থাৎ তারা যা আমল করেছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে। তারা তো কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করবে যাদের প্রতি তিনি সভুষ্ট। ় মহান আল্লাহ। যে, তাদের জন্য সুপারিশ করা হোক। আর তারা তাঁর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। অর্থাৎ শঙ্কিত।

- ٢٤. أُمِ اتَّـُخَذُوا مِنْ دُوْنِيهِ تَعَالَى أَيْ سِواهُ الِهَةً م فِيهِ اِسْتِفْهَامُ تَوْيِيْجٍ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَا سَبِيْلَ اللَّهِ هَٰذَا ذِكُرُ مَنْ مُتَعِيَ أَيْ أُمُّتِي وَهُوَ الْقُرْانُ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ط مِنَ الْأُمَمِ وَهُوَ التَّوْرِيةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مِسَّا قَالُوا تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ أَيُّ تَوْجِيسُدَ اللَّهِ فَهُمَّ مُعْرِضُونَ - عَنِ النَّظِرِ الْمُوْصِلِ إلَيْهِ -
- . وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا يُوْخَى وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنُّنُوْنِ وَكُسُرِ الْحَاءِ اِللَّهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا آنا فَاعْبُدُونِ . أَيْ وَجِّدُونِي .
- ٢٦. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًّا مِنَ الْمَلَائِكَةِ سُبْحُنَةً م بَلْ هُمْ عِبَادُ مُكُرِّمُونَ لا عِنْدَهُ وَالْعُبُودِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ .
- لا يسبقونه بالقَوْلِ لا يَأْتُونَ بقَولِهم إِلَّا بَعْدَ قَوْلِهِ وَهُمْ بِأَمَّرِهِ يَعْمَلُونَ -ای بعده .
- ে ১৮. তাদের সমুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اَيْ مَا عَمِلُواْ وَمَا هُمْ عَامِلُوْنَ وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَى تَعَالِي أَنْ يَتَشْفَعَ لَهُ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ تَعَالَىٰ مُنْشِفَقُونَ ـ أَيْ خَاتُفُونَ ـ

তিনি ব্যতীত بنهُمْ اِنِّى اِللهُ مِّنْ دُوْلِهِ اللهُ مِنْ اَلْهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ دُوْلِهِ ال اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ وَهُوَ إِبْلِيْسُ دُعَا اِلْي عِبَادَةِ نَفْسِهِ وَامَرَ بِطَاعَتِهَا فَذَٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذَٰلِكَ كَمَا نَجْزِيْهِ نَجْزِى النَّظلِمِيْنَ . أَيُّ ٱلْمُشْرِكِيْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া। আর সে হলো ইবলিস। সে তার উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্লাম। এভাবেই যেভাবে আমি তাকে প্রতিফল দিব জালেমদেরকেও প্রতিফল দিব। মুশরিকদেরকে।

# তাহকীক ও তারকীব

वर्ध वर्र بَلْ वर्ष व्यक्ष क्षिक्षात्रात किला إَسْتِنْهَامْ تَوْبِيْخِيْ वर्षायि أَمْ: قَوْلُـهُ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ এক বিষয়বস্থু থেকে অপর বিষয়বস্থুর প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য। অর্থাৎ একাধিক উপাস্যের অস্তিত্ব না থাকাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরে একাধিক উপাস্য অবলম্বন করা ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন।

। হলো মুবতাদা। এর দারা আসমানি কিতাবসমূহ উদ্দেশ্য। هُذَا عَاللَّهُ اللَّهِ مُذَا يُكِّدُ مَنْ مَّعِي وَذِكْرُ مَنْ ۖ قَبْلِيْ এর দুটি খবর উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ উদ্দেশ্য। । अठा शृदर्वत विषय्गवद्भत्क जातमात कतात जना डिल्लिशिठ रायाह : قَدُّولُـهُ وَمَا أَرْسَلَمْنَا مِنْ قَبْلِكَ

আরবের কতিপয় দলের প্রতি ফিরেছে। যারা ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ : قَنُولُهُ قَالُوا তা আলার কন্যা হওয়ার প্রবক্তা ছিল। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো, খুজাআ, জোহাইনা, বনু সালামা ও বনু মালীহ গোত্র।

ফেরেশতাদের এ উক্তি মূলত অনুমানমূলক বা মেনে নেওয়া স্বরূপ। অন্যথায় ফেরেশতাদের: قَتُولُتُهُ وَمَنْ يَـقُلُ مِنْهُمُ মধ্যে নাফরমানির কোনো যোগ্যতাই নেই। আর যদি نَعْلُ -এর نَعْلُ ইবলীসকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অসুবিধা সৃষ্টি হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। দিতীয়ত, ইবলীস কখনো উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি; বরং সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক উপাসনাকারী ছিল। তবে সে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়েছিল। وَأَمَر بِطَاعَبتهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যেন তাঁর কথা না মানে এবং তাওহীদের বিশ্বাসী না হয়ে মূর্তিপূজা অবলম্বন করে। এটাই ছিল তার নিজের উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করা।

राणा ठाउ تَجْزِيْد व्यात مَرْفُوع कातात अनगठ कात कातात है के स्वर्णान हुआ के स्वर्ण कात مَرْفُوَع के के के के খবর । পূর্ণ বাক্যটি শর্তের জ্বাব হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مُجُزُومُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذِكْرُ مَنْ عَدْ ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ -एवत अब कर्ष राला ذِكْرُ مَنْ مُعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ বলে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের تَبُلُكُمْ কুরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিতাবে কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? তাওরাত ও ইঞ্জীল পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কুরআন আমার সঙ্গীদের জন্যও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলি ব্যাখ্যার দিক দিয়ে এই কুরআন উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এদিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজ কারবার ও কিসসা কাহিনী সংরক্ষিত আছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতেও তাওহীদেরই বিবরণ রয়েছে এভাবে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হয়রত মুহাম্মদুল্ল তাওহীদের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন তারা সকলেই তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। সকল নবী রাসূলের একই কথা, তা হলো নিরঙ্কুশ তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ক্রেল্লান করে ইরশাদ হয়েছেল হে রাসূল! ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী প্রেরিত হয়েছে সকলের নিকট আমি এ প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর। যেমন অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেল ব্যা এই শিল্পী তুলি বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে তামেন অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেল ক্রিম্বানী বিশ্বাস করে ত্রিমান অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেল ক্রিমান ত্রিমান ক্রিমান আনু এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেল ক্রিমান ত্রিমান ক্রিমান ত্রিমান আনু এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেল ক্রিমান ত্রিমান ক্রিমান ক্রিমান আনু এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছেল ক্রিমান ক্রেমান ক্রিমান ক্রিমান ক্রিমান ক্রিমান ক্রিমান ক্রিমান ক্রেমান ক্রিমান ক্রেমান ক্রিমান ক্

অর্থাৎ আর আমি প্রত্যেক উন্মতেই আমার রাসূল প্রেরণ করেছি, যারা মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা করেছে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী কর। —িতাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা. ১৭, পৃ. ৮]

الحَمْنُ الحَّهُ وَقَالُوا التَّخَدُ الرَّحْمُنُ الح : শানে নুযূল : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে খাজাআ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে। তারা বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা আলার কন্যা [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, শুধু খাজাআ গোত্রই নয়, বরং এতে রয়েছে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ। কেননা খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা আলার পুত্র মনে করতো। নাউযুবিল্লাহা। আর ইহুদিরা হযরত উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহ তা আলার পুত্র বলতো নাউজুবিল্লাহা। আর মুশরিকদের আকীদা ছিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা আলার কন্যা। নাউজুবিল্লাহা

আলোচ্য আয়াতে এসব বাতিল এবং ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْسُنُ وَلَدًا بِلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ

অর্থাৎ পাপীষ্ঠরা বলে "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন"। তিনি পবিত্র, মহান তাঁর শান সন্তান-সন্ততি গ্রহণের দুর্বলতা থেকে অনেক অনেক উর্দ্ধে। তাঁর সম্পর্কে এমন কথা ভাবাও মহা পাপ। বরং তারা আল্লাহ তা'আলার সন্মানিত বান্দা, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, তার অনুগত বান্দা, তাঁর গোলাম। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

আল্লামা আল্সী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে مُقَرَّبُونَ عِنْدَهُ تَعَالَىٰ অর্থ مُقَرَّبُونَ عِنْدَهُ تَعَالَىٰ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা আলার নৈকট্যধন্য বান্দা।

তথা মেনে নেওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে হবে তার বাস্তবায়ন জরুরি নয়। অর্থাৎ মেনে নেওয়া স্বরূপ যদি ফেরেশতারা এরপ কথা বলে তাহলে আমি তাদেরকেও দোজখের সাজা দিব। তবে এখানে ইবলিস উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল। তবে এ সময় প্রশ্ন জাগে যে, ইবলিস তো কখনো মা'বৃদ বা উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি এবং তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানায়নি। সূতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি যে, ইবলিস লোকদেরকে তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানায়নি। সূতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি যে, ইবলিস লোকদেরকে তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, তা কিভাবে যথার্থ হয়ঃ

এর উত্তর এই যে, এখানে তার নিজের ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার অনুসরণ ও কথা মানার প্রতি আহ্বান জানানো। এটাই শয়তানের ইবাদত বলে অবহিত হয়েছে। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতাকে বলেছিলেন آيَتَ لَا تَعْبُرُ السَّمْطَانُ অর্থাৎ আব্বাজান! তুমি শয়তানের ইবাদত করো না। অথচ আজর শয়তানের ইবাদত করতো না; বরং শয়তানের কথা ও প্ররোচনায় মূর্তিপূজা করত। চিন্তাভাবনাহীন শয়তানের কথা মেনে নেওয়াকে তার ইবাদত বলা হয়েছে।

৩০. وَاوْ শব্দটি وَاوْ ছাড়া এবং وَاوْ সহ উভয় কেরাত জায়েজ আছে। তারা কি ভেবে দেখে না? জানে না যারা কুফরি করে, যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল। ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল। অতঃপর আমি <u>উভয়কে পৃথক করে দিলাম।</u> অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীকে সাতটি এবং পৃথিবীকে সাতটি স্তর বানালাম। অথবা আকাশকে পৃথক করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা বৃষ্টিপাতহীন ছিল এখন তা বৃষ্টি বর্ষণকারী হয়েছে। আর পৃথিবীকে পৃথক করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা উৎপাদনহীন ছিল এখন তা উৎপাদনযোগ্য হয়েছে। <u>আর পানি হতে সৃষ্টি</u> <u>করলাম</u> আকাশ থেকে বর্ষিত হয় কিংবা মাটি থেকে উৎসারিত হয়। <u>প্রাণবান সমস্ত কিছু</u> তরুলতা উদ্ভিদ ইত্যাদি। অর্থাৎ পানিই হলো সকল বস্তুর জীবন ধারণের উৎস। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না। আমার একত্ববাদের উপর।

৩১. এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়। নড়াচড়া না করে। এখানে اَنْ لَا تَمِيْدُ -এর পূর্বে একটি لَ উহ্য রয়েছে। এ ফে'লটি أَنْ -এর কারণে মাসদারের অর্থে হয়েছে। আমি করে দিয়েছি তাতে পাহাড়ে প্রশস্ত পথ গিরিপথ। المُبُلَّلُ শব্দটি فَجَاجًا -এর بدل হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রশস্ত ও বিস্তৃত বিভিন্ন পথ। যাতে তারা পথ পায়। অর্থাৎ সফরে গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।

> ঘরের জন্য ছাদ যা <u>সুরক্ষিত</u> পতিত হওয়া থেকে। কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলি হতে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি থেকে <u>মুখ ফিরিয়ে নেয়</u> এতে তারা চিন্তা গবেষণা করে না। ফলে তারা জানত যে, এর সৃষ্টিকর্তা তিনিই, যাঁর কোনো অংশীদার নেই।

٣٠. اَوَلَمْ بِوَاوٍ وَتَرْكِهَا يَرَ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوْآ أَنَّ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا أَيْ سَدًّا بِمَعْنَى مَسْدُودَةً فَفَتَقْنُهُمَا طِ أَيْ جَعَلْنَا السَّمَا ۗ ءَ سَبْعًا وَالْاَرْضَ سَبُعًا أَوْ فَتُقُ السُّمَاءِ أَنْ كَانَتُ لَا تَمُطُرُ فَامْطَرَتُ وَفَتْقُ ٱلْاَرْضِ إِنْ كَانَتْ لاَ تُنْبِتُ فَانْبِتَتْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ النَّابِع مِنَ الْأَرْضِ كُلَّ شَيْءَ حَيَّ طَ نَبَاتٍ وَغَيْرِهِ فَالْمَاءُ سَبَبُ لِحَيْوتِهِ أَفَلا يَوْمِنُونَ - بِتَوْجِيْدِي .

٣١. وَجَعَلْنَا فِي أَلاَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالاً ثُوَابِتَ لِ أَنْ لاَ تَمِيدُ تَتَحَرَّكَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيهَا أَيْ الرَّوَاسِيَ فِجَاجًا مَسَالِكَ سُبُلاً بَدْلُ أَىْ طُرُقًا نَافِذَةً وَاسِعَةً لَعَكُهُمْ يَهَ تَكُونَ - إللي مَقَاصِدِهِمْ فِي ٱلاَسْفَارِ.

.٣٢ ৩২. <u>এवः আकाশকে करति हाम</u> পृथिवीत জन्য यमन <u>وَجَعَلْنَا السَّمَا ءَ سَقَفًا لِـلْاَرْضِ</u> كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ مَحْفُوطًا جَن ٱلْوُقُوْعِ وَهُمْ عَنْ أَيْتِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْمَقَدَمِيرِ وَالنُّنُّجُومِ مُسَعْبِرِضُونَ ـ لَا يَتَفَكُّرُونَ فِيها فَيَعْلَمُونَ أَنَّ خَالِقَهَا لاَ شَرْيكَ لَهُ.

#### অনুবাদ

७० . जाल्लार्ड मृष्टि करतरहन ताबि ७ फिवम विरः मूर्य ७० . काल्लार्ड मृष्टि करतरहन ताबि ७ फिवम विरः मूर्य ७ تَنْوِيْن টি হলো تَنْوِيْن এর تَنْوِيْن চি হলো وَالْقَمَرَ لَا كُلُّ تَنْسِوبُنْكُ عِسُوضٌ عَسِن या মুজাফ ইলাইহি -এর পরিবর্তে এসেছে। الْمُضَافِ اللَّهِ مِنَ السَّمْسِ وَالْقَمَرِ আর তা হলো পূর্বোক্ত سُمُ الشَّمْ الْعَامِينَ এবং وتَسَابِعِهِ وَهُوَ السُّنُجُومُ فِينَ فَسَلَكِ أَيَّ তৎপরবর্তী তথা اَلنَّجُوْمُ নিজ নিজ কক্ষপথে অর্থাৎ مُسْتَدِيْرِ كَالطَّاحُوْنَةِ فِي السَّسَمَاءِ নির্দিষ্ট বৃত্তে বা চক্রে যাঁতার ন্যায় আকাশে বিচরণ করে يُّسْبَحُونُ - يَسِيْرُوْنَ بِسُرْعَةٍ كَالسَّابِح দ্রুত বেগে পরিভ্রমণ করে। পানিতে সম্ভরণের ন্যায়। সাতারুর সাথে তুলনা করার কারণেই نِسْبَحُوْنَ -কে فِي الْمَاءِ وَلِلتَّشْبِيْهِ بِهِ أَنَّى بِضَمِيْرِ ু যোগে বহুবচন আনা হয়েছে। جَمْعِ مَنْ يَعْقِلُ ـ

٣٤. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوْتُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ ط آئ أَلْبَعَاءَ فِي النَّدَنْبَ الْفَانْ مُسَتَّ فَهُمُ الْبُحَمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ الْخُلْدُوْنَ وَيَهْهَا ؟ لاَ وَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ مَحَلَّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيْ و

٣٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَانِّفَةُ الْمَوْتِ طَفِى الدُّنْيَا وَنَبْلُوكُمْ نَخْتَبُركُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ كَفَقْهٍ وَغَنِيٍّ وَسَقْمٍ وَصِحَّةٍ فِتْنَةً طَ مَفْعُولً لَهُ اَى لِنَنْظُرَ اَتَصْبُرُونَ وَتَشْكُرُونَ اَوْ لاَ وَالنَّنْنَا تُرْجَعُونَ فَيُجَازِيْكُمْ .

٣٦. وَإِذَا رَأَكَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْآ اِنْ مَا يَّتَخِذُوْنَكَ اِلَّا هُرُوًا اَنْ مَا يَّتَخِذُوْنَكَ اللَّذِي هُرُوًا اَنْ مَهُزُوًا اِنْ مَا يَتَخِذُا الَّذِي هُرَوًا اَنْ مَهُزُوًا إِنْ مَهُ بَاكُنْ بَعَيْبُهَا وَهُمْ بِذِكْرِ يَعْدِبُهَا وَهُمْ بِذِكْرِ اللَّهُمْ هُمْ تَاكِيْدُ كَفِرُوْنَ - بِهِ إِذْ قَالُوْا مَا نَعْرِفُهُ -

৩৪. কাফেররা যখন বলল যে, হযরত মুহাম্মদ আচিরেই মৃত্যুবরণ করবেন। তখন অবতীর্ণ হলো—
আমি আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন
দান করিনি। অর্থাৎ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী করিনি। আপনি
মৃত্যুবরণ করলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে
পৃথিবীতে। না তারা চিরজীবি হয়ে থাকবে না। শেষ
বাক্যটি তথা سَعَامُ الْخَالِدُونَ তথা অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসার পর্যায়ে।

৩৫. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে পৃথিবীত আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। যাচাই বাছাই করে থাকি। ভালো ও মন্দ দ্বারা যেমন দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, অসুস্থতা, সুস্থতা। পরীক্ষা স্বরূপ نَنْنُ শব্দটি এটা প্রত্যক্ষ করার জন্য যে, তোমরা কি ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, নাকি কর না। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দিবেন।

হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দিবেন।

৩৬. কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা

আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে

অর্থাৎ আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র বানায় এবং তারা

পরস্পর বলে এই কি সেই? যে তোমাদের দেব

-দেবীগুলোর সমালোচনা করে। অর্থাৎ কটুক্তি করে।

অথচ এরাই তো রহমানের আলোচনার বিরোধিতা

করে। তারা বলে আমরা রহমানকে চিনি না।

#### অনুবাদ:

৩৭. তাদের দ্রুত শাস্তি বাস্তবায়ন কামনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ
হয় — মানুষ সৃষ্টিগতভাবে তুরাপ্রবণ। অর্থাৎ মানুষ
নিজেদের ব্যাপারে দ্রুততা পছন্দের কারণে যেন দ্রুততা
দ্বারাই সৃজিত হয়েছে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে
আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। আজাব প্রসঙ্গে আমার
কৃত অঙ্গীকারাবলি। সূতরাং তোমরা আমাকে তুরা
করতে বলো না। সে ব্যাপারে বস্তুত বদর ময়দানে
তাদেরকে হত্যার শাস্তি দেখানো হয়েছে।

৩৮. <u>তারা বলে, বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?</u> কিয়ামত প্রসঙ্গে। <u>যদি তোমরা সত্যবাদী হও।</u> এ ব্যাপারে।

৩৯. আল্লাহ তা আলা বলেন <u>হায় যদি কাফেররা সে</u>

<u>সময়ের কথা জানত, যখন তারা প্রতিরোধ করতে</u>

বাধা দিতে <u>পারবে না তাদের সমুখ ও পশ্চাৎ হতে</u>

<u>অগ্নি এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।</u>

কিয়ামতে তাদের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে না।

এখানে يُا دُلُكُ -এর জবাব হলো

৪০. বস্তুত তা তাদের উপর আসবে। কিয়ামত অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভন্ব করে দিবে হতবিহ্বল করে ফেলবে। ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। তাদেরক তওবা করার অথবা ওজর পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

8১. <u>আপনার পূর্বে ও অনেক রাসূলকে ঠাটা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল।</u> এতে রাসূল ্র্ল্ল -এর সান্ত্বনা রয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্ট-বিদ্রূপ করত, তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তা হলো শাস্তি। সূতরাং তাদেরকেও আজাব স্বরূপ বেষ্টন করে নিবে। যারা আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

٣٧. وَنَزَلَ فِيْ اِسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ - خُلِقَ الْالْانْسَانُ مِنْ عَجَلٍ طَاَيْ انَّهُ لِكَثْرَةِ عَجَلِهِ فِيْ اَحْوَالِهِ كَانَّهُ خُلِقَ مِنْهُ عَجَلِهِ فِيْ اَحْوَالِهِ كَانَّهُ خُلِقَ مِنْهُ سَارِيْكُمُ ايْتِيْ مَوَاعِيْدِيْ بِالْعَذَابِ سَارِيْكُمُ ايْتِيْ مَوَاعِيْدِيْ بِالْعَذَابِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ - فِيْهِ فَارَاهُمُ الْقَتْلَ بِبَدْرٍ -

٣٨. وَيَقُوْلُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ الْمُعْدُ بِالْقِيامَةِ الْمُعْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٣٩. قَالَ تَعَالَى لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ حِيْنَ لَا يَكُفُونَ يَدْفَعُونَ عَنْ وَجُوْهِهِمُ اللَّذِيْنَ كَفُرُواْ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُلُهُ وْرِهِمْ وَلاَ هُمُ اللَّالَ وَلاَ عَنْ ظُلُهُ وْرِهِمْ وَلاَ هُمُ اللَّالَ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُلُهُ وْرِهِمْ وَلاَ هُمُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللْمُعُو

٤. بَلْ تَأْتِيْهِمْ النِّقِيْمَةُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ تُحْدَةً فَتَبْهَتُهُمْ تُحْدِيرُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ رَدَّهَا وَلَا تُحِيْرُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُسْفَطُرُونَ . يُمْهَلُونَ لِتَسُوبَةٍ اوْ مَعْذِرةٍ .
 مَعْذِرةٍ .

٤١. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيَةً لِلنَّبِيِّ عَلَى فَكَاقَ نَزَلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْتُ بِمَنْ وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْتُ بِمَنْ وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْتُ بِمَنْ وَاسْتَهْزَأَ بِكَ .

## তারকীব ও তাহকীক

এখানে হামযাটি বিলুগু نِعْلُ وَاوْ এবং وَاوْ এবং وَاوْ এবং وَاوْ এবং وَعَلْ अथाনে হামযাটি বিলুগু فِعْل अपतु हिन् اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ وَلَمْ يَعْلَمُواْ اَنَّ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا –এর সাধ্যমে وَالْمَ

مَرُجِعٌ व्हें - এর সীগাহ। অথচ এর যমীরটি سَمُوْتُ وَٱلْاَرَضْ - এর প্রতি ফিরেছে, আর এটা বহুবচন। সূতরাং مَرُجِعْ এবং ضَميثر اللهِ عَنْمَ عَنْمُ عَنْمَ عَنْمُ عِنْ

উত্তর. এখানে দুই শ্রেণি বা দুই জাতি উদ্দেশ্য। কেননা আসমান এক শ্রেণির বন্তু এবং পৃথিবী ভিন্ন শ্রেণির বন্তু। ক্রিটার দর্শন উদ্দেশ্য। শব্দটি ুর্টিন উভয়রূপে পঠিত আছে।

وَدُوْلُهُ رَتُوْلُهُ وَاللهُ وَهِمَ وَهُوَلُهُ وَاللهُ وَهُمُ وَاللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

এর - مَفْعُرْل कूर الْمَاءِ كُلَّ شَيْع حَلَ : قَوْلُهُ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْع حَلَى ضَاءً وَكُ প্রতি خَتَمَدُوْر وَ جَارٌ مَجْرُورٌ क्षथ الْمَاءِ كُلَّ شَيْع حَى -অর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে অগ্রগামী দ্বিতীয় مَغْعُرُل হবে। বাক্যি এরপ হবে - مُتَمَّتِين ক্রি আর হবে। আর خَلَ شَعْولً প্রথম كُلَّ شَيْء হবে। বাক্যি এরপ হবে - كُلُّ شَيْء হবে। আর হিল مُتَعَدِّق بَيِكْ مَفْعُرل काর وَالْمَاء عَلَى مَنْ عَلَى الْمَاء عَلَى مَنْعُرل عَلَى مَنْعُرل عَلَى الْمَاء مَنْعُرل عَلَى الْمَاء مَنْعُلَل مَنْعُرل عَلَى مَنْعُرل عَلَى الْمَاء مَنْعُلَل مَنْعُرل عَلَى الْمَاء مَنْعُلَل مَنْعُرل عَلَى الْمَاء مَنْعُلِل مَنْعُرك مَنْعُلْل مَنْعُرك عَلَى الْمَاء مَنْعُلِل مَنْعُرك عَلَى الْمَاء مَنْعُلْل عَلَى الْمَاء مَنْعُلْل مَنْعُرك مَنْعُلْل مَنْعُرك مَنْعُلْل مَنْعُلِل مُنْعُرك مَنْعُلْل عَلَى مُنْعُلِل مَنْعُلْل مُنْعُرك عَلَى الْمَاء مُنْعُلُلُ مَنْعُلْل عَلَى الْمَاء مُنْعُرك مَنْعُلْل مَنْعُرك مَنْعُلْل مَنْعُلُل مَنْعُلُلُ مَنْعُلُلُ عَلَى اللّه مُنْعُرك مَنْعُلْل مَنْعُلُلُ مَنْعُلُلُ مَنْعُلُلُ مَنْعُلُلُ مَنْعُلُلُ مَنْعُرك مَنْعُلْل مَنْعُلُلُ عَلْمُ مُنْعُرك مَنْعُلُلُ مَنْعُلُلُ عَلَى الْمَاء مُنْعُرك مُنْ الْمُعْرَلُ عَلَى مُنْعُرُلُ مَنْعُلُلُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُعْمِلُ مُعْمُلُ مُنْعُمُولُ الْمُعْمِلُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُولُ مُعْمُلُلُ مُنْعُمُولُ مُعْمُلُون مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُولُ مُنْعُمُ مُعْمُلُلُ مُعْمُلُون مُنْعُمُ مُعُمُ مُنْعُمُ مُعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُنْعُمُ مُعُمُ مُنْعُم

وَاسِمَى السَّمِدَ السَّمِ عَوْلَهُ رَوَاسِمَ السَّمِ السَّمِ السَّمَةُ وَلَهُ رَوَاسِمَ وَالسَمَ السَّمِ ا

এ পূর্ণ বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি উহ্য : এ পূর্ণ বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি উহ্য প্রের উত্তর দেওয়া।

প্রমা. غَائِبٌ عَائِبٌ -এর بَسْبَعُونٌ হলো সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি। আর এসবগুলো নির্জীব বস্তু। কাজেই فَاعِبٌ -এর সীগাহ ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল جَسْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ -এর নয়। কেননা و বোধশক্তি সম্পন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
উত্তর. যেহেতু سَبْعَ তথা সূর্য-চন্দ্রের প্রতি يُسْبَّحُونُ -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে, আর سَبْعَ অর্থ – সন্তরণ করা বা সাঁতার কাটা। অতএব, এটা বোধসম্পন্ন বস্তুর ক্রিয়া। এ সম্বন্ধের দক্তন و ঘারা বহুবচন উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন. عَدَمُ الْخُلْدِ তথা চিরস্থায়ী না হওয়া অর্থ মানুষের সাথে সীমিত করা হয়েছে। অথচ অন্যান্য প্রাণী বিশ্বের কোনো বন্তুর জন্য দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হওয়ার কথা উল্লেখ নেই; বরং সবই ক্ষণস্থায়ী। সূতরাং মানুষের জন্য বিশেষিত করা হলো কেন? উত্তর. তাদের প্রশ্ন ছিল মহানবী ্র্র্র্র্রে -এর জন্য মানুষ হিসেবে মৃত্যুর সম্ভাবনার উপরে ভিত্তি করে।

। এ বাক্য দারাও একটি প্রশ্নের নিরসন করা হয়েছে : قَوْلَتَه فَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِي

প্রশ্ন. প্রশ্নবোধক হামযাটি عَنَانٌ ﴿ এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, যা মহানবী ক্রে এর মৃত্যু এবং তার চিরস্থায়ী হওয়ারও অস্বীকার বুঝায়। অথচ এখানে কেবল চিরস্থায়ী হওয়াকেই অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

উত্তর. প্রশ্নবোধক হামযাটি মূলত শেষ বাক্যের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, তবে এটা যেহেতু বাক্যের সূচনা কামনা করে, এ কারণেই তাকে বাক্যের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় বাক্যটি এমন ছিল – اَفَهُمُ الْخُلِدُونَ إِنَّ مِتُ

ভারা নিন্দ্র ভারা তথা বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী এবং নৃত্যু দারা নিন্দ্র তথা বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী এবং নৃত্যু দারা জীবনশক্তি তিরোহিত হওয়া এবং দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়া উদ্দেশ্য এবং হারা এখানে ইন্ট্রিট্র । তিন্দ্র করার উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণযোগ্য বন্ধুর অন্তর্গত নয়; বরং এখানে স্বাভাবিক উপলব্ধি উদ্দেশ্য। আর উপলব্ধি করার দারাও মৃত্যুর প্রাথমিক পরিস্থিতিসমূহ যেমন কষ্ট-যাতনা ইত্যাদি অনুভব করা উদ্দেশ্য। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ শরীরে মৃত্যুর প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে সম্ভব নয়, আর তখন মানুষ মরে যায়। কাজেই তখন উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না।

كَافِرُوْن । শুকু بِذِكْرِ الرَّحْمُنِ क्षेत्र । আর দিতীয়টি তার তাকীদস্বরূপ। كَافِرُوْن হলো খবর। سَذِكْر الرَّحْمُن के पूर्वणमा। আর দিতীয়টি তার তাকীদস্বরূপ। هُمْ كَافِرُوْن بِذِكْر الرَّحْمُن । হলো খবর। بَنْصُوْب কি সংশ্লিষ্ট হয়েছে كَافِرُوْنَ प्रहाष्ट रात्रह وَمَا بَذِكْر الرَّحْمُن الرَّحْمُن الخَ वृक्ति करत ইकिত مَنْصُوْب करतर्हित (त्र, وَمَنْ بِذِكْرُ الرَّحْمُن الخَ مَنْصُوْب करतर्हित (त्र, وَمَنْ بَذِكْر الرَّحْمُن الخَ مَنْصُوْب करतर्हित (त्र, وَمَنْ بَذِكْر الرَّحْمُن الخَمْ مَنْ مَنْصُوْب عَلَى الْفَاعِل الْمَا عَلَى الْفَاعِل الْمَاءِ مَنْ مَنْصُوْب مَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ مَنْصُوْب مَا اللَّهُ وَمِنْ الْمَاءِ مَنْ مَنْ الْمَاءِ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَاءِ مَنْ مَا اللَّهُ وَمُنْ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّوْمُنُ بَالنَّوْمِيْد عَلَمَ المَاء وَمُعَمْ الرَّمْمُ الرَّوْمُنُ بَالنَّوْمِيْد عَلَى الْمَاء وَمُعَمَّ الرَّمْمُ الرَّمُومُ الرَّمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمُ الرَّمْمُ الرَّمُ الرَّمُ الْمَاء مَا مَا مَا مَا مَا مَا الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ الْرَامُ الْمَاء اللَّهُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمُ الْمَاء الْمَاء الْمَاء الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمْمُ الرَّمْ الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللْمَاء اللَّهُ الْمَاء الْمَاء اللْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء الْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء اللْمَاء ا

ं उरला गर्जकाপक। এत कवाव नूख तररारः। قَوْلُهُ لَوْ يَسْعَلُمُ الَّذَيْنَ كَفُرُوا حِيْسَنَ لَا يَكُفُّوْنَ (ال كُوْ يَعْلُمُ مَا قَالُواْ ذٰلِكَ (اَيْ مَتْي لْهَذَا ٱلْوَعْدُ) অৰ্থাৎ كُوْ يَعْلُمُ مَا قَالُواْ ذٰلِكَ (اَيْ مَتْي لْهَذَا ٱلْوَعْدُ)

غَلَّهُ حِيْنَ يَعْلَمُ : এটা মাফউলেবিহী। অর্থ- এ কাফেররা যদি ঐ সময়কে জেনে নেয় যে, যখন তারা এ শাস্তিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

مَا হলো مَرْجِعْ এর - هُوَ عَلَى এর মধ্যকার مَرْجِعْ এর مَرْجِعْ এর مَرْجِعْ এর كَانُوا بِـهِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী **আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ তা আলার অন্তিত্বের একত্বাদের এবং তার সর্বময় ক্ষমতার কয়েকটি দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

- শানে নুযুল : ইবনুল মুনজির ইবনে জুরায়েজের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন হযরত রাস্লে কারীম — -কে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত করানো হয়, তখন প্রিয়নবী আরজ করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পরে আমার উন্মতের দিকে কে লক্ষ্য রাখবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয় – وَمَا جَعَلْنَا لَبَشَر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ

অর্থাৎ "হে রাসূল! আপনার পূর্বে কোনো মানুষকেই আমি অনন্ত জীবন দান করিনি।" সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন সকলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

শানে নুযুল: ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত রাস্লুল্লাহ আবু জেহেল এবং আবু স্ফিয়ানের সমুখ দিয়ে কোথাও গমন করছিলেন। আবু জেহেল তাঁকে দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসলো এবং আবু স্ফিয়ানকে বলল, ইনি হলেন বনী আবদে মানাফের নবী। আবু জেহেলের এ বিদ্রুপাত্তক কথা শ্রবণ করে আবু স্ফিয়ান রাগান্বিত হলো এবং বলল, বনী আবদে মানাফে নবী হওয়া তোমার এত অপছন্দ কেন? হুজুর আ কথাগুলো শ্রবণ করলেন এবং আবু জেহেলেকে সাবধান করে দিয়ে ইরশাদ করলেন, "মনে হয় তুমি সে পর্যন্ত বিরত হবে না, যে পর্যন্ত তোমার উপর দিয়ে সেই বিপদ আপতিত না হয় যা তোমার পিতৃব্যের উপর আপতিত হয়েছিল। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

জোনা হোক। بَوْنَتُ وَلَمْ يَـرَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوّا (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বৃদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

এব - فَتَنْ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَاتِ وَالْاَرْضُ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا অৰ্থ খুলে দেওয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি فَتَنْ ৩ رَّتْ কোনো কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বন্ধ হওয়া ও খুলে দেওয়ার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্যুধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ তাফসীরবিদগণ যে উক্তি গ্রহণ করেছেন তা হলো– বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেওয়ার অর্থ হলো এতদুভয়কে খুলে দেওয়া।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত তাঁত বল কি বুঝানো হয়েছে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করতো না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি অব্বুরিত হতো না। আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তাফসীর নিয়ে হ্যরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে গেল। হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) তাফসীর শুনে বললেন, এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কুরআনের বুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি তালী এন নির্ভুল তাফসীর করেছেন।

রহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনজির, আবৃ নু'আঈম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তনাধ্যে মুন্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন। ইবনে আতিয়া আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, এই তাফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্ত্তান ও তাওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُاءِ كُلُّ شُرِعٌ حَلِيٌ سُوعٌ وَلَا الْمُاءِ كُلُّ مَا اللهُ اللهُ وَالْمُاءِ وَالْمُاءِ وَالْمُاءِ وَالْمُاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَادُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَادُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْوَالْمَادُ وَالسَّمَاءُ وَالْوَالْمُونُ وَالْمَادُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَادُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَادُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَادُ وَالْمَالَالْمَاءُ وَالْمَادُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَاءُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَالَ وَالْمَادُ وَالْ

ভিত্তি কিন্তু কিন্তু

ইবনে কাছীর (র.) ইমাম আহমদ (র.)-এর সনদ দারা হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ —এর কাছে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বন্ধুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন! জবাবে তিনি বললেন, "প্রত্যেক বন্ধু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে" এরপর হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বললেন, "আমাকে এমন কাজ বলে দিন যা করে আমি জান্নাতে পৌছে যাই। তিনি বললেন— কুমি নুন্দি করাও হালিকে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফের ফাসেক প্রত্যেককে আহার করালেও ছওয়াব পাওয়া যাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়। এরপ করলে তুমি নির্বিঘ্নে জানাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আয়াতের এই অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থিরভারে নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কিং এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে সূরা নামলের তাফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও এ সম্পর্কে জরুরি আলোচনা করেছেন।

ضَلَكُ عَلَيْ فَلَيٍ يَسْبَكُوْنَ : প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فَلَكَ वला হয়। এ কারণেই সুতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فَلَكَةُ الْمَغْزَلُّ वला হয়। -[রহুল মা'আনী]

এবং এ কারণেই আকাশকে فَلَكُ বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বুঝানো হয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরো জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

শুনির্কাদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হয়রত ঈসা (আ.) অথবা হয়রত উজায়ের (আ.) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হয়রত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোনো জবাব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরিকরা রাসূল্লাহ — এর দ্রুত মৃত্যু কামনা করত। যেমন কোনো কোনো আয়াতে আছে ভ্রাট্রাট্রামারা তার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দুটি জবাব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবেং তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু র তারা। তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত শ্বীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেননিং তাদের মৃত্যুর করেণে যখন তাদের নবুয়তের ও রিসালাতের কোনো ক্রটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধ অপপ্রচারণা কিরপে করা যায়ং পক্ষান্তরে যদি তার শীঘ্র মৃত্যু দারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখা, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকণ্ড মরতে হবে। কাচ্জেই কারো মৃত্যুতে আনন্দিত হণ্ডয়ার কি কারণ রয়েছে—

। ইন্দেশক মারা গেলে খুশি হণ্ডয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের জীবনও অমর নয়।

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক বলে পৃথিবীর জীব বুঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের মৃত্যু হবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। –িরহুল মা'আনী]

আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল প্রাণবিশিষ্ট সুক্ষ ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যিম (র.) আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। –ি্রহুল মা'আনী

বাকপদ্ধতিটি এরপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং আনন্দ প্রেমাম্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা মৃত্যুর যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। কারণ কোনো বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা সংসারের দৃঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে— از محبت تلخها شيرين شوند ভালোবাসার কারণে তিক্তও মিষ্ট হয়ে যায়।

সংসারের প্রত্যেক কট্ট ও সুখ হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ: وَنَبُلُو كُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَتُنَدُّ وَالْخَيْرِ وَتُنَدُ وَالْخَيْرِ وَتُنَدُّ وَالْخَيْرِ وَتُنَدُّ وَالْخَيْرِ وَتُنَادُ وَالْخَيْرِ وَتُنَدُّ وَالْخَيْرِ وَتُنَادُ وَالْخَيْرِ وَتَنَادُ وَالْخَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرِ وَالْمَالِمُ وَالْمُورِ وَالْمَالِمُ وَالْمُورِ وَالْمَالِمُ وَالْمِورِ وَالْمَالِمُ وَالْمِورِ وَالْمَالِمُ وَالْمِورِ وَالْمَالِمُ وَالْمِورِ وَالْمَالِمُ وَالْمِيْرِ وَالْمُورِ وَالْمَالِمُ وَالْمِورِ وَالْمَالِمُ وَلِي وَالْمَالِمُ وَالْمُورِ وَلِمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَلِمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِيْمِ وَالْمُورُ وَلِيَالِمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُو

ত্বাধ্বণতা নিন্দনীয় : عَجْل : خَلَنَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَل بَوْ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَل الْإِنْسَانَ مِنْ الْإِنْسَانَ مَجُولًا শব্দের অর্থ একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে বলা হয়েছে ক্রাপ্রবণ । হয়রত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তুর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই তুরাপ্রবণতার কারণে তার প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গাম্বর ও সংকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে ভালো কাজে অগ্রগামী থাকাকে প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা তুরাপ্রবণতা নয়। কারণ এটা সময়ের পূর্বে কোনো কাজ করা নয়, বরং এ হচ্ছে যথাসময়ে অধিক পুণ্যকাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জার যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারো স্বভাব ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

اَبَاتٌ : এখানে اَبَاتٌ : নিদর্শনাবলি] বলে রাস্লুল্লাহ === -এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মুজেযা ও অবস্থা বুঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী]

যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

٤٢. قُلْ لَهُمْ مَنْ يُكْلَوُ كُمْ يَحْفَظُكُمْ 8২. <u>আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>তোমাদেরকে কে রক্ষা</u> <u>করবে</u> হেফাজত করবে <u>রহ্মত হতে রাত্রিতে ও</u> بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ط مِنْ <u>দিবসে</u> তাঁর শাস্তি হতে, যদি তোমাদের উপর তা عَدَابِهِ أَنْ نَزَلَ بِكُمْ أَيْ لَا احَدُ يَفْعَلُ আপতিত হয়। অর্থাৎ, এরূপ করার মতো বিক্ষা ذٰلِكَ وَالْمُخَاطَبُونَ لَا يَخَافُونَ عَذَابَ করার মতো] কেউ নেই। আর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর শাস্তিকে اللُّهِ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ بِلَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ ভয় করত না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের رَبِّهِمْ اَي الْسَقُسُراٰنِ مُسُعْسِرِضُسُونَ - لَا <u>শ্বরণ থেকে</u> কুরআন থেকে <u>মুখ ফিরিয়ে নেয়ার</u> يَّتُفُكُّرُوْنَ فِيْهِ ـ তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাই করত না।

শব্দিতে অস্বীকারসূচক হামযার অর্থ নিহিত أَمْ . ৩৪ عَنْ الْهُمُزَةِ ٱلْإِنْكَارِيْ أَيْ রয়েছে। অর্থাৎ, তবে কি তাদের <u>এম</u>ন কোনো দেব-দেবীও রয়েছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে যা তাদের ক্ষতি করে তা থেকে আমাকে ব্যতীত অর্থাৎ তাদের কি এমন কেউ রয়েছে যে, তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে আমি ছাড়া? না কেউ নেই। <u>এরা তো পারবে না</u> দেবতাগণ নিজেরদেরকেই সাহায্য করতে কাজেই তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করবে না <u>আর না</u> তাদেরকে কাফেরদেরকে আমার থেকে আমার শাস্তি থেকে আশ্রয় দেওয়া হবে রক্ষা করা হবে। বলা হয় صَبِحَكَ الله অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে وَأَجُارَكَ ـ রক্ষা করেছেন এবং তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

> বরং আ<u>মিই তাদেরকে এবং তাদের</u> পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম তার মাধ্যমে তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম। অধিকন্তু তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। ফলে তারা প্রবঞ্চনার স্বীকার হয়। তারা কি দেখছে না যে, আমি আনছি পৃথিবীকে তাদের দেশকে চ্ছুর্দিক হতে সন্ধুচিত করে রাসূল 🚟 -এর বিজয়ের মাধ্যমে <u>তবুও কি তারা বিজয়ী হবে</u> না, বরং নবী করীম 🚛 ও তাঁর সাহাবীগণই বিজয়ী হবেন।

اللهُمُ الِهَدُّ تُمْنَعُهُمْ مِمَّا يَسُؤهُمْ مِنْ دُوْنِنَا م أَى النَّهُم مَنْ يَمَنَعُهُمْ مِنْهُ غَيْدُرنَا لَا لَا يَسْتَسِطِيْعُوْنَ أَيِ ٱلْأَلِهَةُ نَصْرَ انْفُسِهِم فَلا يَنْصُرُونَهُمْ وَلا هُمْ أي الْكُفَّارُ مِنَّا مِنْ عَذَابِنَا يَصْحَبُونَ . يُجَارُونَ يُقَالُ صَحِبَكَ اللَّهُ أَيْ حَفِظَكَ

.88 عَدَ. بَلْ مَتَعْنَا أَهُولُاء وَابَأَءَ هُمْ بِمَا انْعُمْنَا عَلَيْهِمْ حُتَّى طَالًا عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ ط فَاغْتُرُوا بِذٰلِكَ الْفَلَا يُرَوْنَ أَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَقْصِدُ اَرْضَهُمْ نَنْقُصُهَا مِنْ ٱطْرَافِهَا طِبِالْفَتْحِ عَلَى النَّبِيِّ ٱفَّهُمُ الْغُلِبُونَ . لَا بَلِ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ .

### অনুবাদ

قُلْ لَهُمْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ : مِنَ اللهِ لَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِى وَلَا يَسْمَعُ اللهُ مَزْتَيْنِ الصَّمُ الدُّعَاءُ إِذَا بِتَحْقِيقِ الْهَمَزَتَيْنِ وَلَا شَمْعُ اللهُ مَزْتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الدُّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ مَا يُنْذَرُونَ . أَيْ هُمْ لِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ مِمَا سَمِعُوهُ مِنَ الْإِنْذَارِ كَالصَّمِ.

23. وَلَئِنْ مُسَّتْهُمْ نَفْحَةً وَقْعَةً خَفِيْفَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنُّ بَا لِلتَّنْبِيهِ وَيُلْنَنَا هَلَاكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ. بِالْإِشْرَاكِ وَتَكُذِيْبِ مُحَمَّدٍ.

29. وَنُضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ ذَوَاتَ الْعَدْلِ لِيَوْمِ الْقِيلُمَةِ أَى فِيْهِ فَكَلَّ تُظْكُمُ نَفْسُ شَيْنًا م مِنْ نَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيادَةِ سَيِنَةٍ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ زِنَةَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدُلُو اتَيْنَا بِهَا م أَى بِمَوْزُونِهَا وكفى بِنَا حُسِبِيْنَ . مُحْصِيْنَ كُلُ شَيْرَةٍ

وَلَقَدُ الْنَيْنَا مُوسَلَى وَلَهُرُونَ الْفُرْقَانَ آيِ التَّوْرُيةَ الْفُرْقَانَ آيِ التَّوْرُيةَ الْفُارِقَةَ بَيْنَ الْحُقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَكَراءِ وَضِيَّاءً بِهَا وُذِكْراً أَيْ بِهَا وُذِكْراً أَيْ عِظَةً بِهَا لِلْمُتَّقِينَ لا ـ

৪৫. <u>আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>আমি তো কেবল</u>
তোমাদেরকে ওহী দ্বারাই সতর্ক করি। আল্লাহর পক্ষ
থেকে আমার নিজের থেকে নয়। <u>কিন্তু যারা বিধির</u>
তারা তখন সতর্ক বাণী শোনে না যখন এখানে উভয়
হামযা ঠিক রেখে অথবা হামযাটি আকারে
হামযা ও ু এর মাঝামাঝি ভাবে পাঠ করা যায়।
তাদেরকে সতর্ক করা হয় অর্থাৎ, যে বিষয়ে
তাদেরকে সতর্ক করা হয় তার উপর আমল বর্জনের
কারণে তারা বধীরের ন্যায়।

8৬. যদি তাদেরকে স্পর্শ করে সামান্য বাতাস হালকা লেশ আপনার প্রতিপালকের শাস্তির তবে তারা নিশ্চয় বলে উঠবে- হায়! র্লু সতকীকরণের জন্য। আমাদের দূর্ভোগ আমাদের ধ্বংস আমারা তো ছিলাম জালিম। আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ ও হযরত মুহাম্মদ ক্রিট্র -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে।

89. এবং আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সঠিক
তুলাদণ্ড। কিয়ামত দিবসের জন্য অর্থাৎ, কিয়ামতের
দিনে। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে
না পুণ্য হ্রাস কিংবা পাপ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা <u>যদিও তা হয়্ম</u>
আমল সরিষা দানা পরিমাণ ওজনের তবুও আমি তা
উপস্থিত করব অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য বস্তুকে। <u>আর</u>
হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। প্রতিটি বস্তু
পরিবেষ্টন করার ক্ষেত্রে।

৪৮. <u>আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম ফুরকান</u> অর্থাৎ, তাওরাত যা সত্য মিথ্যা এবং হালাল হারামের মাঝে পার্থক্যকারী ছিল। <u>এবং জ্যোতি</u> এর দ্বারা <u>এবং</u> <u>উপদেশ মুন্তাকীদের জন্য।</u>

### অনুবাদ

29. الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ عَنِ الْخَيْبِ عَنِ الْخَالِ عَنْهُمْ وَهُمْ مِّنَ الْخَلَاءِ عَنْهُمْ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ أَى أَهْوَالِهَا مُشْفِقُونَ أَى خَاتُفُونَ . وَهُذَا أَي الْقُرَانُ ذِكُرُ مُّ لِبَرَكُ أَنْزَلْنَهُ طَ أَفَانُتُمْ لَكُ مُنْكِرُونَ . الْإِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِللَّوْمِيْخ .

. £ 4 ৪৯. <u>যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে</u> লোকদের থেকে অর্থাৎ, অপরাপর মানুষ থেকে ন বিচ্ছিন্ন হয়ে। <u>আর তারা কিয়ামত সম্পর্কে</u> অর্থাৎ তার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে <u>ভীত সন্ত্রন্ত</u> অর্থাৎ, শঙ্কিত।

> ৫০. এটা অর্থাৎ, কুরআন কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবেং এখানে জিজ্ঞাসাটি অস্বীকারমূলক।

## তাহকীক ও তারকীব

كُلاً كُلاً كَلاً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله

قُوْلُهُ مِمَّا يَسُوهُمْ : তাদের কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ থেকে। (س) يَصْحَبُنونُ (أَسَّ كُبُونُ وَاللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ مَمَّا يَسُوهُمْ कता হবে না।

শব্দতি বহুবচন, বড়ত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যথায় তুলাদণ্ড বা মিজান একটি হবে অথবা مُوازِيَّنُ : قَـُولُـهُ ٱلْـمَـوَازِيِّنُ الْـقِسْطُ মিজান একটি হবে অথবা مَا يُوزَدُ তথা ওজনযোগ্য বস্তুসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। অর্থাৎ, আমল যেহেতু বহু এবং তার বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণি রয়েছে। এর কারণ হলো এটা মাসদার। আর মাসদার একবচন ও বহুবচনের উপর সমভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাখ্যাকার (র.) لِيَتْوَمِ الْقِيَامُونُ وَالْقِيَامُونُ وَالْقَلَامُ وَالْقَلَامُ وَالْقَلَامُونُ وَالْقَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلَامُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْقَلْمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْقَلْمُ وَلْمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُعُلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ

يَخْشُونَ رَبُّهُمْ غَائِبِيْنَ عَنِ النَّاسِ , হরেছে। অর্থাৎ وَالنَّاسِ , হরেছে। অর্থাৎ وَالنَّاسِ , হরেছে। অর্থাৎ وَالنَّاسِ এর পরে وَالنَّاسِ এর পরে وَالنَّاسِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে তার লুগু রয়েছে। আর কিয়ামত থেকে ভয় করার উদ্দেশ্য হলো তার ভয়াবহতা সম্পর্কে ভীত হওয়া।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَوْلُهُ قُلْ مَنْ يَكُلُو كُمْ بِاللَّيْلِ السّخ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আখিরাতে যখন তাদের চতুর্দিকে দোজখের অগ্নি থাকবে তখন তারা সেই কঠিন শান্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– শুধু আখেরাতে নয়, যদি দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক তাদেরকে শান্তি দিতে চান, দিনে বা রাতে যদি তাদের উপর আজাব আপতিত হয় তবে কে তাদেরকে রক্ষা করবে? তাই ইরশাদ হয়েছে– تُلُ مُنْ يُكُلُونُكُمْ

অর্থাৎ, হে রাসূল! যারা আপনাকে বিদ্রূপ করে বা পবিত্র কুরআনকে বিদ্রূপ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি দয়াময় আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে কে সেই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি রহমান তোমাদেরকে আজাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন তবে তাঁর আক্রোশ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তোমাদের দেব-দবীরা কি এ পর্যায়ে কোনো প্রকার উপকার করতে পারবে? কখনও নয়; বরং রহমান রহীম আল্লাহ পাকই তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের কারণে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। অথচ কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করে না। তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের নিয়ামত নিয়ে মন্ত রয়েছেন, আর যখন তাদের প্রতি তাঁর আজাব আসবে তখন তিনি ব্যতীত কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

ভারের তা আলা ইরশাদ করেছেন, হে রাস্ল ! আপনি জানিয়ে দিন যে আমার নিকট আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যে ওহী আসে তার আলাকেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু মক্কার কাফেররা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন। যে, হে রাস্ল! এরা প্রকৃতপক্ষে বিধির, তাই তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন যে, হে রাস্ল! যদি আপনার প্রতিপালকের আজাবের বিন্দুমাত্র তাপ তাদেরকে সম্পর্শ করে তবে তাদের বিধিরতা, অবচেতনতা, গাফলত ও অবহেলা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে তখন তারা কঠিন বান্তবতার সম্মুখীন হবে। তাদের বন্ধ চোখ-কান খুলে যাবে। তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা হতভাগ্য, নিশ্বয় আমরা জালেম, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আল্লাহ পাকের সাথে অন্যকে শরিক করে আমরা সীমালক্ষন করেছি। আমরা আল্লাহকে ভয় করিনি তাই আমাদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে।

হবরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের کُنْک শব্দটির তরজমা করেছেন 'একপার্শ্ব'। আর কোনো তাক্সীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো– 'সামান্য'। ইবনে জুবায়েজ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো– একাংশ।

আরাতের মর্মকথা: ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাফেররা বলতো, আমাদেরকে আজাবের ব্যাপারে যে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে তা এখনই আসে না কেন? তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে রাস্ল! পূর্ণ আজাব তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; যদি তারা সামান্যতম আজাব স্পর্শ করে তবে তাদের বন্ধ চ্চ্ছু উন্মীলিত হবে, তাদের হ্রশ বহাল হয়ে যাবে এবং তাদের সকাল গাফলত, অবচেতনা এবং অহংকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রীভূত হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ বীকার করে বলবে 'আমরা ছিলাম অপরাধী।'

করামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা :

করামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা ।

করাহের । আরাতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোনো
কোনো তাফনীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে । প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা

দাঁড়িপাল্লা হবে । কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে । কিছু উন্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ

ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে । তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলা

দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে । কেননা, আদম (আ.) থেকে ওক্ল করে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা

আলাহ তা'আলাই জানেন । তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে ।

কর্পাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে, সাম্যন্যও বেশ কম হবে না । মুন্তাদরাকে হয়রত সালমান

(রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ ক্লেবলন, কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন

করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে । –[মাযহারী]

হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীসগ্রন্থে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ করেন, দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্লা ভারি হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেন, অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে! সে আর কোনো দিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা তনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারি হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কেনোদিন কামিয়াব হবে না। উপরিউক্ত হাফেজ হয়রত হুয়য়ফা (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন য়ে, দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নন, তিনি হলেন হয়রত জিবরাঈল (আ.)।

عَلَيْ مَنْ خَرُدلِ ٱتَكِنَا مِهَا : অর্থাৎ, হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমন্ত ছোট-বড়, ভালো-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ: তিরমিথী হথরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ — এর সামনে বসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ — বললেন, তাঁদের নাফরমানি, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তোমার শান্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শান্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি অপরের তুলনায় তা বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কথা তনে অন্যক্র সরে গেল এবং কারা জুড়ে দিল। রাস্লুল্লাহ — বললেন, তুমি কি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করনি— ইট্টেট্ট টিট্টেট টিট্টেট টিট্টেট টিট্টেট টিট্টেট টিট্টেট টিট্টেট টিট্টেট আরজ করল, এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিক্ট ত লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। –[কুরতুবী]

শুর্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বিতী আয়াত পর্যন্ত প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের বর্ণনা ছিল। এরপর যারা নবুয়ত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তাদের শান্তির কথা ছিল। আলোচ্য আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়ের সমর্থনে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনাবলির বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে— وَلَقَدُ أَتُيْنَا مُوْسِلِي وُهُوُونَ

- ك. و ٱلْفُرْقَالُ: २५ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।
- ২. ক্রিনের অন্ধকারে যাদের মন আচ্ছন্র, তাদের জন্যে ছিল তাওরাত আলো পরিবশনকারী।
- ৩. زَكُرُ , উপদেশ, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা মোত্তাকী পরহেজগার, যারা পরিণামদর্শী, তাদের জন্যে তাওরাত হলো উপদেশ। হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের আলোকে মানুষকে উপদেশ দিতেন। অবশ্য এ নসিহত তারাই লাভ করতে পারতো যারা আল্লাহ পাককে ভয় করতো। তাই ইরশাদ হয়েছে— اَلَّذِيْنُ يَخْشُونُ رَبُّهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَمُهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسُونَا وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسُونَا وَمُعْمَا وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسُونَا وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسُونَا وَمُعْمَامِنَ وَمُعْمَامِنَ وَمُعْمَ مِنَ السَّاعَةِ مُسُونَا وَمُعْمَامِونَ وَمُعْمَامِنَ وَمُعْمَامِونَ وَمُعْمَامِونَا وَمُعْمَامِونَ وَمُعْمَامِ وَمُعْمَامِونَ وَمُعْمَامِونَ وَمُعْمَامِونَا وَمُعْمَامِونَ وَمُعْمَامِونَ وَالسَّاعَةِ وَمُعْمَامِونَ وَالْمُعَامِعَةِ وَمُعْمَامِونَ وَالْمُعَامِونَ وَالْمُعُونَ وَمُعْمَامِونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَمُعْمَامِونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعُلِّعِينَا وَالْمُعْمِعُونَ وَالْمُعُلِيّعِينَا وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامُ وَالْمُعَلِّعُ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَلِعُ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَامِعُ وَالْمُعَامِعُ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَلِيْنَا وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِعُونَ وَالْمُعَامِعُونَا وَالْمُعَ

যাদের অস্তরে আখিরাতের ভয়, পরকালের চিন্তা, পরিণামের আশঙ্কা থাকে, তাদের জন্যে এ নসিহত উপকারী হয়। যারা পরহেক্ষণার নয়, তারা আল্লাহকে ভয় করে না, আখিরাতের চিন্তাও করে না, তাই তারা নসিহত গ্রহণ করে না।

শৈতি কুরআনের বৈশিষ্ট্য : এ কুরআন হলো অত্যন্ত বরকতময়, বিশায়কর, অদিতীয়, মহান, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ থাটি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ, তাওরাত ও অন্যান্য সমস্ত আসমানি গ্রন্থের সারগর্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি আমিই নাজিল করেছি, আমার নবী মুহাম্মদ —এর প্রতি।" মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের পথনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এ মহান গ্রন্থে। এর বরকত সীমাহীন, এর ভাষা প্রাঞ্জল, এর বক্তব্য সুম্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। এ কিতাব হয়রত রাস্লুল্লাহ — নিজে রচনা করেননি; বরং আমিই তা তাঁর নিকট নাজিল করেছি।

ভিন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ এতবড় উপকারী আলোকময়, বরকতময় মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাওয়ার পরও তোমরা তা অস্বীকার করঃ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর নাঃ অবশ্য এর দ্বারা তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী।

- ٥٠ وَلَقَدُ أَتَيْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ أَیْ هَدُاهُ قَبْلُ أَیْ هَدُاهُ قَبْلُ بُلُوغِه وَکُنّا بِهِ عَلِمِیْنَ آی بائه اَهْلُ لِذٰلِك -
- . إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقُوْمِهِ مَا لَحُذَا التَّمَاثِيلُ الْاصْنَامُ الَّتِي انْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ـ اَيْ عَلَى عِبَادَتِهَا مُقِيمُونَ ـ
- ٥٣. قَالُوا وَجَدُنَا أَبُا أَنَا لَهَا عَبِدِينَنَ وَهُدُنَا أَبُا أَنَا لَهَا عَبِدِينَنَ فَعُ اللهِ
- فَقْتُدُيْنَا بِهِمْ . ٥٥. قَالَ لَهُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَّا عُكُمْ لِعِبَادَتِهَا فِي ضَلَلٍ مُّبِيْنٍ . بَيِّنٍ .
- ٥. قَالُوْ الْجِنْتَنَا بِالْحَقِّ فِى قَولِكَ لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّٰعِبِيْنَ . فِيْهِ .
   أَنْتُ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ . فِيْهِ .
- قَالَ بَلْ رَبُكُمُ الْمُستَعِقُ لِلْعِبَادَةِ رَبُّ مَالِكُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَ خَلَقَهُنُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمُ الَّذِي قُلْتُهُ مِنَ الشَّهِدِيْنَ بِه .
- . وَتُعَالِلُهِ لَأَكِيدُنَّ اصْنَامُ كُمْ بَعْدَ أَنَّ الْمُنْ الْمُعْدَ الْأَوْلُوا مُدْبِرِيْنَ .
- . فَجَعَلَهُمْ بَعُدُ ذَهَابِهِمْ اللَّى مُجْتَمَعِهِمْ فِي يَنُومُ عِيْدٍ لَهُمْ جُذُدًّا بِضَمَّ الْجِيْمِ وَكُسْرِهَا فَتَنَاتُنَا بِعَاسٍ إِلَّا كَبِيْرًا لَهُمْ عَلْقَ الْغَاسَ فِي عُنُقِهِ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ أَي عَلْقَ الْغَاسَ فِي عُنُقِهِ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ أَي عَلْقَ الْغَلَهُمْ إِلَيْهِ أَي الْحَلَهُمْ اللَّهُ أَي الْمُعَلَى الْحَلَمُ مَا فَعَلَ الْحَلَهُمْ وَاللَّهِ أَي الْحَلَمُ اللَّهُمُ الْمُعَلَى الْحَلَمُ مَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَمُ مِعْمَونَ مَا فَعَلَى بِغَيْدِهِ .

- ৫১. <u>আমি তো এরপূর্বে হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-কে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম।</u> অর্থাৎ, তাঁর প্রাপ্তবয়য় হওয়ার পূর্বেই তিনি তাকে হেদায়েত দিয়েছিলেন। এবং আমি তাঁর সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ, তিনি এর উপযুক্ত।
- ৫২. যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কিঃ প্রতিমাগুলো যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছে। অর্থাৎ, যাদের উপাসনার উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।
- ৫৩. <u>তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে</u>

  <u>এদের পূঁজা করতে দেখেছি।</u> ফলে আমরা তাদের
  অনুকরণ করেছি।
- ৫৪. <u>তিনি বললেন,</u> তাদেরকে <u>তোমরা নিজেরা এবং</u> <u>তোমাদের পিতৃপুরুষণণ রয়েছে</u> প্রতিমা ভক্তির/ উপাসনার কারণে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে প্রকাশ্য।
- ৫৫. তারা বলল, আপনি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছেন আপনার এই কথায় না আপনি কৌতুক করছেন এ বিষয়ে।
- ৫৬. তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিপালক তো যিনি ইবাদতের যোগ্যও উপযুক্ত প্রতিপালক অধিপতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এদের সৃষ্টিপূর্ব কোনো নমুনা ছাড়াই। <u>এবং এই</u> বিষয়ে আমি যা আমি বলছি অন্যতম সাক্ষী।
- ৫৭. শপথ আল্লাহর ! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মৃতিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।
- কে: অতঃপর তিনি মূর্তিগুলো করেছিলেন তাদের ঈদের দিন তাদের মেলায়, যাওয়ার পর চূর্ণ-বিচূর্ণ শুলটির করের পেশ ও যের উভয়টিই হতে পারে, অর্থাৎ, কুড়াল দ্বারা টুকরো টুকরো করে ফেললেন, তাদের প্রধানটি ব্যতীত কুড়ালকে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন। যাতে তারা তার দিকে বড়টির দিকে ফিরে আসে অতঃপর তারা দেখবে যে, সে অন্য মূর্তিগুলোর সাথে কি আচরণ করেছে?

قَالُوا بَعْدُ رُجُوعِهِمْ وُرُوْيُتِهِمْ مَا فَعَلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَا إِنَّهُ لُمِنَ

الظُّلِمِينَ ـ فِيْدِ ـ

. قَالُوا أَي بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سُمِعْنَا فَتَى يُذَكِّرُهُمُ أَى يُعِيبُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرُهِيمُ ط

. قَالُوْا فَأْتُوا بِهِ عَلْى اعْيُنِ النَّاسِ أَيْ ظَاهِرًا لَعُلُّهُمْ يَشْهُدُونَ - عَلَيْهِ أَنَّهُ الْفَاعِلُ.

. عَالُوا لَهُ بِعُدَ إِثْيَانِهِ ءَأَنْتَ بِتَحْقِيْق السهَ مَسْزَتَيْن وَإِبْدَالِ الثَّسَانِيَةِ ٱلبِفُسَا وتسهيشلها وادخال اكب بكثن المُسَهِّلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكِمِ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهِ تِنَا يُا إِبْرَاهِيْمُ ط.

قَالُ سَاكِتًا عَنْ فِعُلِهِ بِلْ فَعَلَهُ ن كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْتَلُوهُمْ عَنْ فَاعِلِهِ إِنَّ كَانُوْا يَنْطِقُونَ - فِيْهِ تَقْدِيْمُ جَوَابِ الشُّرْطِ وَفِيثُمَا قَبْلُهُ تُعْرِيْضُ لُهُمْ بِأَنُّ الصُّنَمُ الْمُعْلُومُ عِجْزُهُ عَنِ الْفِعْلِ لَا يَكُونُ إِلَّهُا .

فَرَجَعُوا إِلَى انْفُسِهِم بِالتَّفَكُرِ فَقَالُوا لِاَنْفُسِيهِمْ إِنَّكُمْ أَنْتُكُمُ الظُّلِمُونَ - أَيَّ بِعِبَادُتِكُمْ مَن لَا يَنْظِقُ ـ ৫৯. <u>তারা বলল</u> তাদের ফিরে আসার পর এবং সে যা করেছে তা দেখার পর <u>আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি</u> কে এরপ করলঃ সে নিশ্চয় সীমালজ্মনকারী এ

৬০. তারা বলল অর্থাৎ, তারা একে অপরকে বলল এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি অর্থাৎ তিনি তাদের দোষ বলেন। <u>তাকে বলা হয় ইবরাহীম।</u> ৬১. <u>তাকে উপস্থিত কর জনসন্মুখে</u> **অর্থাৎ** প্রকাশ্যে <u>যাতে</u> তারা সাক্ষ্য দিতে পারে তার বিপক্ষে যে. তিনিই এটা করেছেন।

৬২. <u>তারা বলল</u> তাঁকে উপস্থিত করার পর <u>তুমিই কি</u> এখানে 🕮 এর দুটি হামযাকে নিজ অবস্থায় রেখে অথবা দ্বিতীয় হামযাকে আলিফদ্বারা পরিবর্তন করে এবং تَسُهِيْل তথা লঘুস্বরে এবং تَسُهِيْل কৃত বা লঘুকৃত ও দ্বিতীয়টির মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে এবং আলিফ বৃদ্ধি ছাড়াই পাঠ করা যায়। <u>আমাদের</u> উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ্যু হে ইবরাহীম!

🔭 ৬৩. <u>তিনি বললেন,</u> নিজ কর্মের ব্যাপারে চুপ থেকে <u>বরং</u> এদের প্রধান, সেই তো এটা করেছে, এদেরকে <u>জিজ্ঞাসা কর</u> তার কর্তার ব্যাপারে <u>যদি এরা কথা</u> বলতে পারে। এ বাক্যে شرط -এর জবাবকে অগ্রগামী করা হয়েছে। পূর্বে মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূর্তি, যার কর্মের অক্ষমতা সকলেরই জানা, সে কখনো উপাস্য হতে পারে না।

৬৪. <u>তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরল</u> চিস্তার মাধ্যমে অর্থাৎ তারা মনে মনে চিন্তা করল। এরপর বলল, নিজেদেরকে ত্র্তামরাই তো সীমালজ্ঞানকারী অর্থাৎ তাদের উপাসনার মাধ্যমে যারা কথা বলতে পারে না।

. ثُمَّ نُكِسُوا مِنَ اللَّهِ عَلَى رُؤْسِهِمْ ج أَيْ رُدُوا إِلَى كُفْرِهِمْ وَقَالُوا وَاللَّهِ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا هَٰ وُلاء يَنْطِ قُونُ . أَيْ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا بِسُوالِهِمْ -

قَالُ افْتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَيْ بَدْلُهُ مَا لَا يَنْفُعُكُمْ شَيْئًا مِنْ رِزْقٍ وَغَيْرِهِ وُّلًا يَضُرُّكُمْ . شَيْنًا إِنْ لَمْ تَعْبُدُوهُ .

مَصْدرِ ايْ تُبًّا وَقُبْحًا لُّكُمْ وَلِمَا تُعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ط ايُّ غَيْرِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ـ أَيْ لَمْنِهِ الْأَصْنَامُ لَا تَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ وَلاَ تَصْلُحُ لَهَا وَإِنَّهَا يستُحِقُها اللهُ تعالى. **ৗ০** ৬৫. <u>অতঃপর অবনত হয়ে গেল</u> আল্লাহ থেকে <u>তাদের</u> <u>মস্তক</u> অর্থাৎ তারা নিজেদের কুফরির প্রতি ফিরে গেল এবং বলল, আল্লাহর কসম! তুমি তো জানই যে, <u>এরা কথা বলে না।</u> অর্থাৎ, তবে কিভাবে তুমি আমাদেরকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বল।

৬৬. হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না জীবনোপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে এবং ক্ষতিও করতে <u>পারে না</u> কোনোরূপ, যদি তোমরা তার উপাসনা না কর। বর্ণে যের ও যবর উভয়টিই أَنِّ শব্দট أَنِّ بِكُسْرِ الْفَاءِ وَفُتْحِهَا بِسُعْنَلَى বৈধ। মাসদার অর্থে। অর্থ- ধ্বংস ও আক্ষেপ, নিকৃষ্টতা তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ, তিনি ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে নাঃ অর্থাৎ, এই মূর্তিগুলো উপাসনার অধিকারী নয় এবং তার যোগ্যও নয়। ইবাদতের একমাত্র অধিকারী ও যোগ্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

## তাহকীক ও তারকীব

رُشْد । आरल وَعُرْتِنَا وَجُكُرِلِنَا اتَّيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ अर्थार قَسْمِيَّة हि हो। अरात : قَوْلُتُهُ وَلُقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ অর্থ শুভবোধ, সচেতনতা, হেদায়েত, সুকৌশল। مِنْ قَبْلُ اللهِ এখানে مَضَافُ الِلهِ वृश्व রয়েছে। অর্থাৎ قَبْلُ بُلُوغِهِ -এর عَبْلُهُ वाরा হযরত মূসা, ঈসা ও মুহামুদ 🚟 ও উদ্দেশ্যে হতে পারে। صُوبِيْر वाরা হযরত মূসা, ঈসা ও মুহামুদ পাথর বা অন্য কোনো ধাতব মূর্তি। عَاكِفُن শব্দটি عَاكِفُ -এর বহুবচন, অর্থ- কর্মচারী, ই'তেকাফকারী, প্রতিবেশী। আসে عَلَى আসে صِلَه केषु এখানে العابِعَة । এর مِلَى আসে مِلَه केषु এখানে العابِعُونَ এর অর্থে। আর যদি এটা عُـلِيَّـ এর অর্থ বিশিষ্ট হয় তখন العالم আসা বৈধ হর্বে। এভাবে যদি عَـلْي -এর পরিবর্তে غابِدِيْنَ এর জন্য গণ্য করা হঁয়, তখনও ل আসা বৈধ হবে। যেমন إخْرِصُاصُ এর জন্য গণ্য করা হঁয়, তখনও ل -এর صلَة স্বরূপ ১ ব্যবহৃত হয়েছে।

- এর জন্য মুশরিকদের ধারণা অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে। مُذَكَّرٌ ذُو الْعُقُولِ यभी रिपे هُمْ एक अर्था : قَوْلُـهُ فَجَعَلَهُمْ -এর বহুবচন বলেছেন। केंछे कों यांगमात হওয়ার কারণে বহুবচন ব্যবহৃত হয়নি। কেউ কেউ এটাকে جُذَاذَة यमन - رُجَاجَةُ अलि مُخَدُر وَ अपर्थ वरलाहन। (कड़े कड़े بُدَادً अप्रमात्रतक وَجَاجَةً जिस وَجَاجَةً

- এর দিতীয় সিঁফত। ابْرَاهِنِهُ २७४। वें عَوْلُهُ يُقَالُ لَهُ ابْرَاهِنِهُ عَالَى اللهُ ابْرَاهِنِهُ اللهُ ابْرَاهِنِهُ عَلَى اللهُ الل

صِفَتْ किश्वा بَدْل खरक كَبِيْرُهُمْ इरला لهَذَا उपात اللهِ : قَنُولُـهُ كَبِيْرُهُمْ لهَذَا

चुम्हर्तित (कर्ताण प्रत्ण । क्रिक् चि مَجَهُول الْمَي رُوْسِهِمَ : জুমহুরের (কর্নাण प्रत्ण । क्रिक् - এর সীগাহ। অর্থাৎ, তাদের মাখার খুলি উল্টে দেয়া হলো। আর এটা করেছিলেন আল্লাহ তা আলা। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাষণ ঘারা মূর্তিদের অক্ষমতা এবং অসহায়ত্ব পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা সত্য ধর্মের প্রতি ক্ষজু করার উপক্রম ছিল। কিন্তু তাদের মন্তিক্ষ বিকৃতি ঘটল। ফলে তারা কৃষ্ণরির দিকে ধাবিত হলো। ব্যাখ্যাকার (র.) وَمَنُ اللّٰهِ वृिक् করে এ কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অপর বিরল এক কেরাতে ক্রিটিত করেছেন। অপর বিরল এক কেরাতে خَكُسُول এবং এ তাশদীদ সহ مَعْرُون হবে মুশরিকরা। উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুশরিকরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দলিল প্রমাণ ও যুক্তপূর্ণ ভাষণ ছনে লজ্জা ও অনুতাপে মাথা নিচু করে ফেলল। কিন্তু সামান্য কিছু পরে তারা কৃষ্ণরির দিকে প্রত্যাবর্তন করেল।

عَلَيْهُ وَاللَّهِ : এর ছারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نَعُلُوْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ : এর মধ্যকার ن হলো خَاطِفَة -এর عَاطِفَة -এর عَاطِفَة : এর মধ্যকার ن হলো عَاطِفَة -এর عَاطِفَة -এর عَاطِفَة । ইফ্রান্ট তার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। বাক্যটি এমন হবে। اَجَهِلْتُمْ فَلَا تَعْقِلُوْنَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আর এ আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সমগ্র আরব জাহানে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। শিরক ও মূর্তি পূজাকে তিনি ঘৃণা করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন, 'খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু' এবং বিশেষ মর্যদাসম্পন্ন নবী রাসূলগণের অন্যতম। তাই ইরশাদ হয়েছে—

وَكَفَدُ أَتَيْنَا إِبْرُونِهُمْ رُشَدَهُ مِنْ قَبْلُ

'আর নিশ্য আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সুপথের জ্ঞান দান করেছিলাম'। অর্থাৎ, হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর পূর্বে অথবা মুহাম্মদ ==== -এর পূর্বে ইবরাহীম (আ.)-কে যথাযোগ্য মর্যাদা, সুপথ, হেদায়েত এবং জ্ঞান দান করেছিলাম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের رُشُد শব্দটির অর্থ হলো তাওহীদে বিশ্বাস অর্জন এবং শিরক ও মূর্তিপূজা বর্জন। আয়াতের অর্থ হলো, আমি যে হযরত মুহাম্মদ = এর প্রতি ওহী অবতরণ করেছি এবং তাকে মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছি, এটি কোনো নতুন ঘটনা বা নতুন কথা নয়; কেননা ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) মানুষকে সংপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লামা সয়তী (র.) ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হোমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেমের সূত্র উল্লেখ করে তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) এর কথার উদ্ধিতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো — وَنَى صِغَرِم অর্থাৎ, আমি ইব্রাহীমকে তাঁর বাল্যকালেই হেদায়েত দান করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, নবী মনোনীত করার পূর্বেই আমি ইবরাহীমকে হেদায়েত দান করেছি।

অর্থাৎ, এদের পূজা করার কোনো যৌক্তিকতা বা এর পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা এ কাজ করতে দেখেছি। তাই আমরা তাদের অনুসরণেই আমাদের নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে সম্মান দিচ্ছি। এটি কোনো যুক্তি বুদ্ধির কাজ নয়; বরং যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যা করেছে আমরাও তাই করছি।

আরাতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের কাছে إِنَّى مُرِيَّةً [আমি অসুস্থ] এর ওজর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধান রত হলো যে, কাজটি কে করল? যদি হযরত ইবরাহীম (আ৷.)-এর উপরিউক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিতে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই এ কাজ করেছেন। এর জবাব হিসেবে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোনো শক্তি ছিল না, একথা ভেবেই সম্ভবত তার কথার দিকে কেউ ভ্রুক্তেপ করেনি এবং ভূলেও যায়।
—[বয়ানুল কোরআন]

এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তাফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরিউক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু' এজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়়, তখন তারা এই তথ্য সরবারাহ করে।

ং পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কথিত উপাস্য তথা মূর্তিগুলো সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি কথার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিলেন, আমি এগুলোর একটি ব্যবস্থা করবো তথা এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবো। আলোচ্য আয়াত মুশরিকদের দেব-দেবী মূর্তিগুলোর ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে।

শব্দটি بُخَذُادًا -এর বহুবচন। এর অর্থ- খণ্ড। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন। يَا كُبُسُرًا لَّهُمْ अর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চেয়ে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

اَلَيْهِ : هُولُهُ لَعَالُهُمْ الَيْهِ يَرْجِهُونَ শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে দূই রকম সম্ভাবনা আছে।
১. এই সর্বনাম দ্বারা হয়রত ইবরাহীম (আ,)-কে বোঝানো হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উদ্দেশ্য
ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করুক যে, তুমি এ কাজ কেন কর্লেঃ এরপর হতে
পারে যে, হয়রত ইবরাহীম (আ.) এ আশায় কাজটি কর্লেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে

পূজায় যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কলবী (র.) বলেন, সর্বনাম দ্বারা ﴿ كَبُعُ (প্রধান মূর্তি)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে আন্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজেস করবে যে, এরপ কেন হলো? সে যখন কোনো উত্তর দেবে না, তখন তার অক্ষমতা ও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভো.)-এর উক্তি মিথ্যা নয়, রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি মিথ্যা নয়, রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রেষতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোজি নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করল, তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কিঃ তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজে করেছিলেন। সূতরাং তা অম্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরাধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) এহেন মিখ্যাচারের অনেক উর্ধে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য তাফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্যুধ্যে একটি এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ, তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কা**জ প্রধান মূর্তিই** করে থাকবে। ধরে নেওয়া পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না : যেমন কুরআনে আছে- إِنْ كِانَ لِلرَّحْمُ نِ وَلَدُا فَانَا الْعَابِدِينَ وَلَدُا فَانَا الْعَابِدِينَ وَلَدُا فَانَا الْعَابِدِينَ ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন উত্তর বাহরে মুহীত , কুরতুবী, রহুল আ'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে إِنْنَاد مُجَازِيٌ তথা রূপক ভঙ্গিতে হয়রত ইবরাহীম (আ.) যে কাজ স্বহন্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেননা এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ.)-কে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোনো বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ। হযরত ইবরাহীম (আ.) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই এ কাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও ভিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি- ইটিটেই । অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।] এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাঁ। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরিক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরিকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরিকানা নিজেদের সাথে কিরূপে মেনে নেবেনঃ দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময়

ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রপ হতো, তাহলে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় উপকারিতা এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে একথা বুঝা যাবে যে, যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে کَاسَتَكُوْمُرُانُ كَانُوا يَتُوْعُونُونَ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

হাদীসে হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ: প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ হাদীসমূহে রাস্লুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُونِبُ غَيْرَ ثَكُرْتٍ वर्ताहिन إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُونِبُ غَيْرَ ثَكُرْتٍ : অর্থাৎ, হ্যরত ইবরাহীম (আ.) তিন জায়গা ব্যতীত কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। -[বুখারী, মুসলিম]

অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহর জন্য বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَمُ كُبِيْرُهُمُ আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওজর পেশ করে بَلْ فَعَلَمُ كُبِيْرُهُمُ আয়াতে বলা হয়েছে। অমি অসুস্থা বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাজতের জন্য বলা হয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হযরত সারাহ্সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোনো ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোনো কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগ্নি স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহকে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল : এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন, সে আমার ভগ্নি। এিটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা] কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহকে গ্রেফতার করা হলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সারাহকেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ ইসলামি সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নি। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহকে অনুরোধ করল যে, ভূমি দোয়া কর্ যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহর দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ]। এই হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হানীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাব্রের পরিভাষায় 'তাওরিয়া'। এর অর্থ হলো দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বুঝা ও বক্তার নিয়ত অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগ্নি বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামি সম্পর্কে দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগ্নি। বলা বাহুল্য, এটাই তাওরিয়া। এই তাওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের 'তাকায়্যুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তাওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে। যেমন- ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভাগ্ন হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তাওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَمَ كَرِيْدِرُهُمُ এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنْيُ سَقِيْعُ বাক্যটিও তদ্ধপ। কেননা আৰুস্থ শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ, চিন্তান্থিত ও অবসাদগ্রন্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই 'আমি অসুস্থ' বলেছিলেন; কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহর জন্য ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোনো গুনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গুনাহের কাজ আল্লাহর জন্য করার কোনো অর্থই হতে পারে না। গুনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আ.)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা : মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বে ও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোন্ত ইবরাহীম (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চেয়ে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কুরআন পরিপন্থি। এরপর তারা এ থেকে এটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কুরআনের পরিপন্থি হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে নির্ভুল এবং মুসলিম উন্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপত্থি বলা যায়! বরং স্বল্পবৃদ্ধিতা ও বক্রবৃদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কুরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ **কথা বলে গা খালাস** করা হয় যে, হাদীসটি কুরআন বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তাওরিয়া বুঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তাওরিয়া বুঝাতে গিয়ে މާﻟْـُـٰكُ [মিথ্যা] শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এ কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে হ্যরত আদম (আ.)-এর ভুলকে عَطٰي ও عَطٰي শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা যায় না। কুরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গাম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ প্রার্থনা করবে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্র হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গাম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গাম্বর তাঁর কোনো ক্রেটির কথা স্বরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ 🚟 -এর কাছে উপস্থিত হবে । তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) হাদীসে বর্ণিত ঐ তাওরিয়া ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে হুর্নেত্ত তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ — এর এরপ করার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েজ হবে না। সূরা তোয়া–হায় হযরত মূসা (আ)–এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহরে মুহীতের বরাত দিয়েই পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন অথবা হাদীসে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তেলাওয়াতে, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীসে রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সৃষ্মতা : হাদীসে ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্য ছিল। কিন্তু হয়রত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ দ্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তাফসীরে-কুরতুবীতে কায়ী আবু বকর ইবনে আরাবী (র.) থেকে একটি সৃষ্ম তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎ কর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল; কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরমের হেফাজত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে الله المنافقة (আল্লাহর মধ্যে) এবং المنافقة হিলাল থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা আলা বলেন الكيفة (আল্লাহর জন্যই) শ্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারো হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরিউক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিন্তু পয়গায়রদের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থি মনে করা হয়েছে।

হ্বর্য ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুল্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ: যারা মুজেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলি অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোনো বস্তুর সন্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোনো সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না– দর্শনশান্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোনো বস্তুর সন্তার জন্য কোনো গুণ অপরিহার্য নয়; বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরি। পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরি; কিন্তু এই জরুরি অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ– এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসন্থত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যন্ত তখন আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে কোনো অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোনো যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন, অথচ অগ্নি সন্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে। তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহ তা'আলা যেসব মুজেযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি। নুর্নু শিতিল) শদের আগে নির্বাপদ। শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। হয়রত নূহ (আ.)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে ক্রমানে বলা হয়েছে। তা নাইনি নির্বাণ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

হয়েছে যে, হ্যরত ইব্রাহীম (আ.)-এর যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ করে কাফের-মুশরিকরা লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। তাদের উপাস্য বা দেবতারা তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না দেখে তারাও লা-জবাব হয়ে গেল। এই সুযোগে হ্যরত ইবরাহীম (আ.) শিরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বানের লক্ষ্যে যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে – قَالُ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُكُمْ

''হ্যরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করছো যারা তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না"।

অর্থাৎ, একথা জানার পর যে তোমাদের উপাস্যরা কোনো কথা বলতে পারে না, তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, এমনকি আত্মরক্ষা করতে পারে না, যে তাদেরকে ধ্বংস করলো তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে না এবং সে অপরাধীর সন্ধানও দিতে পারে না; এরপরও তোমরা কোন যুক্তিতে তাদের উপসনা কর? ধিক! তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের বাতিল উপাস্যদের প্রতি। তোমরা এসব অসহায় জড় পদার্থের উপাসনা করে নিজেদেরকে অপমানিত করছ এবং আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হচ্ছো।

তবুও কি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর না যে এসব জড় পদার্থ আদৌ মানুষের ইবাদতের যোগ্য নয়, মানবজাতির ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়।

আলোচ্য আয়াতের ুঁ শব্দটি কোনো বিষয়ের উপর ঘৃণা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো বস্তুকে ছোট করার নিমিত্তে অথবা কোনো দুর্গদ্ধ উপলব্ধি করলেও এই শব্দটি বিরক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন একবার হযরত রাসূলে কারীম দুর্গদ্ধ উপলব্ধি করে ৣঁ বলেছেন এবং তাঁর নাক মোবারকে কাপড় ব্যবহার করেছেন। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তথা প্রতীমা-পূজার বাতুলতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও যেহেতু তারা এই অন্যায় ও ঘৃণ্য কাজে লিগু ছিল, তাই এই পর্যায়ে নিন্দা প্রকাশার্থে ঠাঁ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যখন তারা তাদের অন্যায় আচরণের পক্ষে কোনো যুক্তি বা দলিল প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হলো এবং হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যুক্তি প্রমাণে হেরে গেল, তখন তারা শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিল; যা সাধারণত মূর্খ লোকেরা করে থাকে। তারা হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিদগ্ধ করে শেষ করার ইচ্ছা করলো।

. قَدَالُوا حَدِوهُ أَيْ إِبْرَاهِيْمَ وَانْصُرُوا 🔨 ১৮. তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে দাও অর্থাৎ, হযরত ألِهَتَكُمْ أَيْ بِتَحْرِيْقِهِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ. نُصْرَتَهَا فَجَمَعُوا لَهُ الْحَطَبُ الْكَثِيرَ وَاضْرَمُو النَّارَ فِي جَمِيسِهِ وَأَوْثُفُوا إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلُوهُ فِي مِنْجَنِيْتِي وَرُمُوهُ فِي النَّادِ .

তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল। مَا يَعْدَالَى عَلَيْهُ الْمَارُ كُونِي بُودًا ় ১٩ ৬৯. আল্লাহ তা আলা বলেন <u>আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি</u> ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। সে আগুন তার রশি ছাড়া আর কিছুই পোড়ায়নি। তার দাহনশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর তার ঔজ্জ্বল্যতা অবশিষ্ট থেকে গেল। আর তার উক্তি 🗘 🗀 শান্তিদায়ক এর কারণে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে মৃত্যুর হাত থেকে তিনি নিরাপদ থাকলেন।

ইবরাহীম (আ.)-কে এবং তোমাদের দেবতাগুলোকে

সাহায্য কর অর্থাৎ তাকে পুড়িয়ে হত্যা করার

মাধ্যমে। যদি তোমরা কিছু করতে চাও। দেবতাদের সাহায্য করতে চাও। তাকে পোডানোর জন্য তারা

প্রচর জালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করল এবং সবগুলোতে

আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-কে রশি দিয়ে বেঁধে মিনজানীক তথা নিক্ষেপযন্ত্রে রেখে

وُسُلْمًا عَلَى إِبْرِهِيْمَ ٧ فَكُمْ تَحْرِقْ مِنْهُ غَيْرُ وِثَاقِهِ وَذُهُبَتُ حَرَارَتُهَا وَبُعِيتُ إضًا ءُتُهَا وَبِقُولِهِ سَلْمًا سَلِمَ مِنَ الْمُوتِ بِبُرْدِهَا ـ

> ৭০. তারা তাঁর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল আর তা হলো জ্বালিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরিবর্তে ।

٧٠. وَأَرَادُوا بِهِ كَسُيدًا وَ هُسُو السُّحُرِيسُيُّ فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ . فِي مُرَادِهِمْ .

> হ্যরত লুত (আ.) হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা ছিলেন, হারানের পুত্র। ইরাক থেকে <u>সেই</u> দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য। নদ-নদী ও বৃক্ষরাজির প্রাচুর্যতার মাধ্যমে। সে দেশ হলো শাম বা সিরিয়া। হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্টানে অবতরণ করেন, আর হ্যরত লুত (আ.) মু'তাফিকাতে অবতরণ করেন। তাদের উভয়ের মাঝে একদিনের পথের দূরত ছিল।

। ۱۹۱۸ وَنَجُينُهُ وَلُوطًا ابْنِ اَخِيهِ هَارَانَ مِنَ ١٩٨. وَنَجُينُهُ وَلُوطًا ابْنِ اَخِيهِ هَارَانَ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الْأَرْضِ الْتَتِى بُرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلْمِيْنَ. بِكُثْرة ِالْأَنْهَادِ وَالْأَشْجَادِ وَهِى الشَّامُ نَرُلُ إِبْرَاهِيْمُ بِفِلِسُطِيْنَ وُلُوطُ بِالْمُؤْتَفِكَةِ وَبُيْنُهُمَا يُومُ .

٧٢ ٩٤. <u>আমি তাকে দান করে ছিলাম</u> হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। যেমনটা সুরা আস সাফফাতে উল্লেখ রয়েছে। ইসহাক এবং আরো অতিরিক্ত ইয়াকৃব অর্থাৎ প্রার্থনার চেয়ে অধিক অথবা ইয়াকৃব ও তার প্রপৌত্র। এবং প্রত্যেককেই অর্থাৎ তিনি ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ, নবী বানিয়েছিলাম।

كمَا ذُكِرَ فِي الصَّافَّاتِ إِسْلُحَقَ ط وَيُعْقُوبُ نَافِلُةً ط أَى زِيسَادَةً عَسَلَسَ الْمُسَمُّوُولِ أَوْ هُوَ وَلَكُ الْوَلَدِ وَكُلاَّ أَيْ هُوَ وُولَدُاهُ جَعُلْنا صلحِين . انْبِياء .

এর উভয় وَجُعَلْنَهُمْ أَثِمَّةٌ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ ١٧٠ وَجُعَلْنَهُمْ أَثِمَّةٌ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ بِاءً يَقْتَدِى بِهِمْ فِي الْخَبْرِ يُهُدُّونَ النَّاسَ بِامْرِنَا اللي دِيْنِنَا وَ اَوْحَيْنَا إلَيْبِهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءَ الزُّكُوةِ ج أَي أَنْ تَفْعَلَ وَتُنْقَامَ وَتُوْتِي مِنْهُمْ وَمِنْ اتْبَاعِيهِمْ وَحُذِفَ هَا مُ إِفَامَةٍ تَخْفِيْفًا وَكُأْنُوا لَنَا عَبِدِيْنَ .

হামথা ঠিক রেখে অথবা দ্বিতীয় হামথাকে 🗘 দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করা যায়। তা এভাবে যে, সংকর্মে তারা অনুকরণীয় হবে। তাঁরা পথ প্রদর্শন করতেন মানুষকে আমার নির্দৈশ অনুসারে আমার ধর্মের প্রতি। আমি তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সংকর্ম করতে, নামাজ কায়েম করতে এবং জাকাত প্র<u>দান করতে</u> অর্থাৎ তারা ও তাদের অনুসারীরা যেন সংকর্ম করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত প্রদান করে। এখানে إنَّا -এর : কে সহজীকরণার্থে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারা আমারই ইবাদত করতো।

٧٤. وَلُنُوطُنَا أَتَيْسَنَاهُ خُكُمُنا فَتَصَالًا بَيْسَنَ الْخُصُوم وعِلْمًا وَنجَّيننه مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تُعْمَلُ ايْ أَهْلُهَا الْاعْمَالُ الْخَبُّوثَ ط مِنَ اللُّواطَةِ وَالرَّمْيِ بِالْبُنُدُقَةِ وَاللَّعْبِ بِالطُّيُورِ وَغَيْدِ ذَٰلِكَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ مَصْدُرُ سَاءُ نَقِيضٌ سُرُّهُ فَسِقِينَ ـ

৭৪. এবং আমি হ্যরত লৃত (আ.)-কে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা বাদী বিবাদীর মামলা নিরসন প্রজ্ঞা। <u>জ্ঞান, এবং আমি</u> তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যে, অর্থাৎ যার অধিবাসীরা <u>লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে।</u> পুংমৈথুন, পথচারীদেরকে পাথর বর্ষণ, পাখপাখালী নিয়ে খেল-তামাশা ইত্যাদি। <u>তারা ছিল এক মন্</u>দ সম্প্রদায় 🊅 শব্দটি 🎞 -এর মাসদার এটা 🎜 -এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। সত্যত্যাগী।

٧٥. وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا بِأَنْ أَنْجَيْنَا مِنْ قُومِهِ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ .

৭৫. <u>এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম</u> এভাবে যে, তাকে তার সম্প্রদায় হতে নিষ্কৃতি দিয়েছি। তিনি ছিলেন সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

# তাহকীক ও তারকীব

উহ্য مَفْعُول এই - فَاعِلِيْنَ نُصُولَة করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَاعِلِيْنَ نُصُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ نُصُرَبَهَا অর্থাৎ, শীতলতা বিশিষ্ট। سَكُمُ عَلَيْ হলো উহ্য نِعْل -এর পূর্বেও কে তার مُضَافَ الِيَه কে বিলাপ করে مُضَافٌ उउ भाकरा بُردًا وُسَكَرُمًا . ذَاتَ سَكرِم -अर्थाए करात مُضَافٌ উহ্য পাকতে পারে । অর্থাए مُضَافٌ স্থলে রাখা হয়েছে।

يَعْفُوْبِ এর লুগু نِعْل अपि न्थं نَافِلَةً । এর সাথে সংশ্লিষ্ট। غَافِيكَ नकि عَافِيكَ وَالْ عَالَ । عَافِيكَ থেকে نَافِيكَ আর الْمِيْنَا فِعْل अपि وَانْدِيَّة । এই তে পারে وَمُفْنَا فِعْل اللهِ عَالَ अपि عَالْ अपि عَالْ

طِعْلُ الْخُيْرُاتِ الْمَالَ श्रिश । यिनि وَابْدَالٌ श्रिश भित्रवर्णन करत পড़ाও বৈধ । व्याश्राकात (त.) تَسْبِهِيْل الْخُيْرُاتِ وَانْ تُغْمَلُ الْخُيْرُاتِ وَانْ تُغْمَلُ الْخُيْرَاتِ وَانْ تُغْمَلُ الْصُلُوةَ وَانْ تُوْتِى الزَّكُوةَ –वित्र शाशा करत स्त्रिक करतरहन त्य, आत्रन ठातकीव स्ता । وَانْ تُغْمَلُ الْخُيْرَاتِ وَانْ تُغْمَلُ الصَّلُوةِ अशा आिन्छ विषय आभरतत त्रीशाश हाता स्त्र शारक, भात्रमात नय الصَّلُوةِ अशार्थ مُوْطَى न्यतनरहन ।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভৈত্তি ভিত্তাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিদিখা আকাশচুষী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আ.)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যেগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। শয়তান হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে মিনজানিকে' [এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র] রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় হয়রত ইবরাহীম (আ.) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমূদ্রে নিক্ষিপ্ত হিছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চিৎকার করে উঠল, হে প্রভূ! আপনার দোন্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ তাদের স্বাইকে হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। হয়রত জিবরাঈল (আ.) বললেন, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো, প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। — মাযহারী]

(আ.)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল না: বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সন্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে যেসব রশি দারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ.) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন। এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি। –[মাযহারী]

عَوْلَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعَقُّوبَ نَافِلَهُ : অর্থাৎ, আমি তাঁকে [দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী] পুত্র ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نافلة বলা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসহাক (আ.) এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকৃব (আ.)-এর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ পাক সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি তাদেরকে জাতির অগ্রনায়ক এবং নেতা মনোনীত করি এবং তারা মানুষকে আমার নির্দেশ মোতাবেক হেদায়েত করতেন। সরল সঠিক, পুণ্য পন্থার পথনির্দেশ করতেন। সত্ত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। তাই ইরশাদ হয়েছে-

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁরা শুধু যে নিজেরা আধ্যাত্মিক সাধনার সকল মঞ্জিল অতিক্রম করেছেন, তাই নয়; বরং তাঁরা আল্লাহ পাকের শুকুম মোতাবেক অন্য মানুষকেও হেদায়েত করতেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করতেন অর্থাৎ, তাঁরা শুধু হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন পথপ্রদর্শক। —[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৬৬৮] ইমাম রায়ী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ইমামতের কথা রয়েছে, তার তাৎপর্য হলো নব্য়ত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নব্য়ত দান করেছেন। ইমাম রাজী (র.) একথাও লিখেছেন, এ আয়াতের আরো একটি কথা হলো, এই সত্যের প্রতি আহবান এবং বাতিল থেকে বিরত থাকার কাজ আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত বৈধ নয়। এজন্যে দান করেছেন। —[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ১৯১]

এ আয়াতেও তাঁদেরকে যে নবুয়ত দান করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। এরপর নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজ হলো শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ পাকের জিকিরের লক্ষ্টেই এর বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে জাকাত হলো আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাত্তম । তাই জাকাত আদায়েরও নির্দেশ রয়েছে। নামাজ ও জাকাত উভয় ইবাদতের লক্ষ্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের বান্দাদের প্রতি ইহসান করা। এর দ্বারা হকুল্লাহ এবং হকুল ইবাদ আদায়ের তাগিদ রয়েছে।

ইমাম রায়ী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম হয়রত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হলো– তাঁরা নেককার। বস্তৃত এটি হলো আল্লাহ পাকের পথের সাধকদের প্রথম গুণ। এরপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে তাঁদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর নবুয়ত ও রিসালত প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ं "আর তারা আমারই ইবাদত করতো" অর্থাৎ তারা শুধু আমরই বন্দেগী করতো; অন্য কারো নয়। আমার বন্দেগীর যে অঙ্গীকার তারা করেছিল তা তারা পূর্ণ করেছে। অথবা এর অর্থ হলো তাঁরা ছিল খাঁটি তাওহীদবাদী। আর আল্লাহ পাকের ইবাদতে তারা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।

হাকীমূল উমত হযরত থানভী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে. হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্র, পৌত্র ইতিপূর্বে যাদের উল্লেখ হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ পাকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতেন। তাঁরা যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা যেমন ছিলেন ইলমের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তেমনি আমলের ব্যাপারেও ছিলেন পরিপূর্ণ আন্তরিক। —িতাফসীরে বয়ানুল কুরআন: পৃ. ৬৪৫]

حَبَائِثُ : فَوَلَهُ تَعْمَلُ الْحَبَائِثُ नकि خَبَائِثُ : وَاللّهُ الْحَبَائِثُ -এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অল্লীল অভ্যাসকে خَبَائِثُ বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটি মাত্র অভ্যাসকেই خَبَائِثُ বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও য়ে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خَبَائِثُ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

٧٦. وَ أَذْكُر نُوعًا وَمَا بَعْدَهُ بَدُلُ مِنْهُ إِذْ نَادَى أَيْ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ بِقَوْلِهِ رَبِّ لا تَذَرُ البِحَ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ إِبْرَاهِيْهِمَ وَلُوْطٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنُهُ وَاَهْلَهُ الَّذِيْنَ فِي سَفِينْتِهِ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ - أَيْ الْغَرْقِ وَتَكْذِيْبِ قَوْمِهِ لَهُ -

٧٧. وَنَصَرْنَهُ مَنَعْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْيِينَا طِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ رِسَالَتِهِ اَنْ لَّا يَصِلُوا إِلَيْهِ بِسُوءٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ .

٧٨. وَاذْكُرْ دَاوُدُ وَسُلُمْ إِنَّ قِصَّتُهُمَا وَيَبْدُلُ مِنْهُمَا إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ هُوَ زَرْعُ أَوْ كُرَمُ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ غَنَمُ الْقُومِ ج أَيْ رَعَتْهُ لَيْلًا بِلَا رَاجٍ بِأَنْ اِنْفَلَتَتْ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِيْنَ . فِيْهِ إسْتِعْمَالُ ضَمِيْرِ الْجَمْعِ لِإِثْنَيْنَ قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ رقَابَ الْغَنَمِ وَقَالَ سُلَيْماً وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا إِلَى أَنْ يَعُوْدَ الْحُرثُ كُمِا

৭৬. <u>স্মরণ করুন নূহকে</u> এর পরবর্তী অংশ হলো তার থেকে يدل যখন তিনি আহবান করেছিলেন অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন- হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের বসতিকে ছাড়বেন না– এ উক্তি দ্বারা। এর পূর্বে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও লৃত (আ.)-এর পূর্বে। <u>তখন আমি তাঁর</u> <u>আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর</u> পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম যারা তার নৌকায় ছিল <u>মহা সংকট হতে</u> অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়া ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা থেকে।

৭৭. এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম তাকে রক্ষা করেছি <u>সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার</u> <u>নিদর্শনাবলি অস্বীকার করেছিল</u> যা তাঁর রিসালতের প্রমাণবহ যাতে তারা কুমতলবে তাঁর নিকট পৌছতে না পারে। <u>নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়।</u> এজন্য তাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

৭৮. এবং আপনি স্মরণ করুন হ্যরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-এর কথা অর্থাৎ তাদের কাহিনীকে। সামনের অংশ এর থেকে بدل হয়েছে। যুখন তারা শুস্যক্ষেত্র <u>সম্পর্কে বিচার করছিলেন। আর তা ছিল ফসলের</u> ক্ষেত বা আঙ্গুরের বাগান যখন তাতে প্রবেশ করেছিল <u>রাত্রিকালে কোনো সম্প্রদায়ের মেষ।</u> অর্থাৎ, রাখালবিহীন তাতে মেষ চরেছিল, ফলে তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। <u>আর আমি তাদের বিচার কার্য প্রত্যক্ষ</u> করছিলাম এতে দ্বিচনের স্থলে বহুবচনের যমীর ব্যবহৃত হয়েছে। হয়রত দাউদ (আ.) শস্যের মালিকের জন্য মেষের মালিকানার সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন আর হ্যরত সুলায়মান (আ.) বললেন, শস্যের মালিক মেষের দুধ, বাচ্চা ও পশম দারা উপকৃত হবেন যতদিন না মেষ-মালিকের পরিচর্যা দ্বারা ফসল তার পূর্বৎ অবস্থায় ফিরে না আসে। এরপর সে মেষের মলিকের নিকট মেষ পাল ফিরিয়ে দিবে।

كَانَ بِإِصْلَاحِ صَاحِبِهَا فَيُرُدُّهُا إِلَيْهِ . ﴿

# তাফসীরে জালানাইন (৪র্থ খণ্ড) বাংলা— ২১ (২

অনুবাদ

٧٩ ٩٥. <u>الْحُكُومَةُ سُلَيْمُنَ</u> الْحُكُومَةُ سُلَيْمُنَ الْحُكُومَةُ سُلَيْمُنَ (আ.)-কে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। উভয়ের বিচার ছিল وَحُكْمُهُمَا بِاجْتِهَادٍ وَرَجَعَ دَاوُدُ اللَّي গবেষণা ভিত্তিক। হযরত দাউদ (আ.) হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়ের প্রতি নিজে ফিরে سُلَيْمَانَ وَقِيْلَ بِوَحْيِ وَالتَّنَانِيْ نَاسِخُ আসেন। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল ওহীর لِلْأَوْلِ وَكُلًّا مِنْهُمَا الْيَنْا حُكُمًّا نُبُوَّةً মাধ্যমে এবং দিতীয়টি প্রথমটির জন্য নাসিখ বা রহিতকারী। এবং তাদের প্রত্যেককেই আমি وَّعِلْمًا بِأُمُوْر اليَّدِيْنِ وَسَخَّرْناً مَعَ دَاوَدَ দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা নবুয়ত ও জ্ঞান দীন বিষয়ক। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম। الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ ط كَذُلكَ তারা হ্যরত দাউদ (আ.)-এর সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত অনুরূপভাবে অধীন سَخُرْنَا لِلتَّسْبِيْجِ مَعَهُ لِآمْرِهِ بِهِ إِذَا করে দিয়েছিলাম তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠের জন্য তার এ আদেশের কারণে যে, যখন তিনি ক্লান্তি وَجَدَ فَتْرَةً لِيَنْشَطَ لَهُ وَكُنَّا فُعِلِيْنَ. অনুভব করেন তখন তারা যেন সাথে সাথেই তাসবীহ পাঠ করে যাতে তাঁর প্রফুল্লতা লাভ হয়। تَسْخِيْرَ تَسْبِيْحِهِمَا مَعَهُ وَإِنْ كَانَ আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা তার সাথে তাদের তাসবীহ পাঠের জন্য অধীনস্ত করার বিষয়ে। যদিও عَجَبًا عِنْدَكُمْ أَيْ مُجَاوِبَتُهُ لِلسَّيِّدِ তা তোমাদের নিকট অতি আশ্চর্যজনক মনে হয়। دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ অর্থাৎ, হযরত দাউদ (আ.)-এর আহনবানে তাদের সাডা দেওয়া।

وَعَلَّمننهُ صَنعَة لَبُوسٍ وَهِى الدِّرْعُ لِأَنَّهَا تَلْبَسُ وَهُو اَوَّلُ مَنْ صَنعَها لِأَنَّهَا تَلْبَسُ وَهُو اَوَّلُ مَنْ صَنعَها وَكَانَتْ قَبْلَهَا صَفَائِحٌ لِّكُمْ فِى جُمْلَةِ النَّاسِ لِتُحْصِنكُمْ بِالنَّفُونِ لِللهِ وَبِالنَّونِ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

৮০. আমি তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছি। আর তা হলো লৌহবর্ম, কারণ তা শরীরে পবিধান করা হয়। আর তিনি এর সর্বপ্রথম প্রস্তুতকারক ও নির্মাতা। এর পূর্বে ছিল লৌহ নির্মিত ঢাল। তোমাদের জন্য সকল মানুষের যাতে তা তোমাদেরকে রক্ষা করে মানুষের যাতে তা তোমাদেরকে রক্ষা করে যমীর আল্লাহ তা আলার দিকে ফিরবে। আর যদি ঘারা হয় তবে থরীর ফিরবে হযরত দাউদ (আ.)-এর দিকে। আর যদি দিকে। তথা লৌহবর্মের দিকে। তোমাদের যুদ্ধে শক্রদের সাথে যুদ্ধে সূত্রাং তোমরা কি হে মক্কাবাসীরা কৃতজ্ঞ হবে না আমার নিয়ামতসমূহের। রাসূলগণকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ এর মাধ্যমে তোমরা আমার কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে।

#### অনুবাদ :

১١ ها. وَ سَخَّرْنَا لِسُلَيْهِانَ الرَّيْحَ عَاصِفَةً وَفِيْ ٨١. وَ سَخَّرْنَا لِسُلَيْهِانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَفِيْ أيَةٍ أُخْرَى رُخَاءً أَيْ شَدِيْدَةَ الْهُسَبُوبِ وَخَفِيْفَتَهُ بِحَسْبِ إِرَادَتِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ الى الْارْضِ الَّتِي بُركَنْنَا فِيْهَا ط وَهِي السُّسَامُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْعُ عُلِمِيْنَ ـ مِنْ ذُلكَ عِلْمُهُ تَعَالِي بِأَنَّ مَا يُعْطِيْهِ سُلَيْمَانَ يَذْعُوهُ إلِيَ الْخُضُوعِ لِرَبِّهِ فَفَعَلَهُ تَعَالَى عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ.

(আ.)-এর জন্য <u>উদ্যাম বায়ুকে।</u> অপর কেরাতে رخاء এসেছে, অর্থাৎ গতির প্রচণ্ডতা ও ধীরস্থিরতাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করে দিয়েছি। তা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। আর তা হলো শামদেশ বা সিরিয়া। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। এর মধ্যে আল্লাহর এ জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

وَ سَخَرُنَا مِنَ الشُّيطَانِ مَنْ يَنغُوصُونَ لَهُ يَدْخُلُونَ فِي الْبَحِرِ فَيُخْرِجُونَ مِنْهُ الْجَوَاهِرَ لِسُلَيْمَانَ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذُلِكَ ج أَيْ سِوَى الْغَوْسِ مِنَ الْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ وَكُنَّا لَهُمْ حُفِظِينٌ . مِنْ أَنْ يُفْسِدُوا مَا عَمِلُوا لِاَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فَرَغُوا مِنْ عَمَلٍ قَبْلَ اللُّيْلِ أَفْسَدُوهُ إِنْ لَمْ يُشْتَغَلُّوا بِغَيْرِهِ -

থেকে কতককে যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত তারা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য মণিমুক্তা আহরণ করত। এটা ব্যতীত তারা অন্যান্য কাজও করত অর্থাৎ ডুবুরির কাজ ব্যতীতও যেমন- প্রাসাদ নির্মাণ ইত্যাদি। আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম। তারা যা নির্মাণ করত তা বিনষ্ট করা হতে। কেননা যখন তারা কোনো কাজ সমাপ্তি ঘটাতো, যদি তাদেরকে অন্য কাজে ব্যাপৃত না করা হতো তবে রাতের আগমনের পূর্বেই তারা তা বিনষ্ট করে ফেলত।

## তাহকীক ও তারকীব

এর উপর। এর নসবের وَمُوْلُـهُ ثُوْلُـهُ : এ শব্দটি مُنْصُرُبُ হওয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে। ১. তাঁর আতফ হলো بُوْط -এর উপর। এর নসবের থেকে نُوْحًا শব্দিও। বাক্যটি এরূপ হবে– الْ يَنْ وَدَاوَدَ وَسُلَيْمَانَ أَتَبَنْنَاهُمَا حُكُمًا وَدَاوَدَ وَسُلَيْمَانَ أَتَبَنْنَاهُمَا حُكُمًا وَالْآلَةِ السَّمَانَ الْعَبْدَاهُمَا حُكُمًا وَالْعَامِ السَّمَانَ الْعَبْدَاهُمَا حُكُمًا وَاللَّهُمَانَ উহ্য কে'লটি এর নাসিব হবে। যেমন গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন। نُوْحًا -এর পূর্বে يُذُلُ أَلاشْتَمَال خَبَرُهُمُ الْوَاقِعُ فِيْ وَقَتِ كَانَ كَيْتَ كَيْتَ - अर्था९ وه العَجَاهِ عَلَيْهُ अप्रा क्रिश मुयात्कत कातल إذْ نَادًى अर्याह اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَتْتِ كَانَ كَيْتَ - अर्था९ وَقَتْمَ عَاهُمُ الْوَاقِعُ فِي وَقَتْ ِ كَانَ كَيْتُ وَقِشَتَهُ عَالْمَاعِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْقِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ হযরত नृহ (আ.) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছেন আর ৯৫০ : قَوْلُـهُ مِنْ قَبْلُ أِيَّ قَبْلَ هٰؤَلَاءِ الْمَدْكُوْرِيْنَ বছর পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তাবলীগ করেছেন এবং তুফানের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর পূর্ণ বয়স হলো ১০৫০ [এক হাজার পঞ্চাশ] বছর

খনা এর তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَكُمَا عَلَى قَرْمِهِ - بَدْلُ الْإِشْتِيمَالِ থেকে نُوْحًا প্রিক وَالْهُ إِذْ نَادًى े असिं عَلَيْه विम प्लाया जर्थ أَادًى عَلَيْه असिं نَادًى

এর ব্যাখ্যা مَنَعْنَاهُ দারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مَنَعُ -এর অর্থ বিশিষ্ট। আর এ কারণেই عَلَى -এর অর্থ বিশিষ্ট। আর এ কারণেই مَنَعُ প্রর্প مَلْ এসেছে। নতুবা مَلَتْ ३७٨ صَلَةً १७٨ صَلَةً

হযরত দাউদ (আ.) ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত দাউদ ও মুসা (আ.)-এর মাঝে ৫৬৯ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) ৫৬৮ বছর বেঁচেছিলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ —এর মাঝে ১৭০০ [এক হাজার সাতশত বছরের ব্যবধান ছিল। –[হালিয়াতুল জুমাল]

े अर्थ- अन्त । كَرَمْ अर्थ- कमलात हासावान, كَرَمْ : قَوْلُـهُ زَرْعُ

রাখালবিহীন রাতে ছাগলের পাল চরে ফসল বিনষ্ট করা। এটা (ن، ض، سَ، اللَّهُ عَلَى بِاللَّيْلِ بِالْأَرْاعِ (ن، ض، سَ، ) نَفْشُ (থেকে গৃহীত। আর مَثْل तला হয় দিনের বেলা রাখালবিহীন ফসলকে মাড়িয়ে চুর্গ-বিচুর্গ করে দেওয়াকে। بَعُكْمِهُمْ -এর মধ্যে দ্বিচনের স্থলে বছবচনের যমীরটি হয়তো রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বছবচনের নিম্নতম সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে। رَفَابُ الْغَنَمَ অথিৎ, ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ।

َ مَسْنَتَاْنِفَةٌ مُسْنَتَاْنِفَةٌ वालाहन وَمُلَةً مُسْنَتَاْنِفَةٌ अर्थ : कड़ कड़ वात्ता क्षेत्र وَالْبُعِبَالُ वात्त اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُسْنَتَاْنِفَةٌ कर्लाहन : كَيْفَ سَخَّرَهُنَّ : فَقَالَ يُسَبِّحْنَ तात्ताह व्यूकांती क्ष्मू करताह त्य, كَيْفَ سَخَّرَهُنَّ : فَقَالَ يُسَبِّحْنَ

والطَّيْر مَا فَعُولُ مَعَهُ وَالْمَالَةِ عَرَى عَنْصُولُ مَعَهُ وَالنَّطَيْرِ عَمْ الْجَبَالُ : قَنُولُهُ وَالنَّطَيْرِ عَمَ مَا مَانَصُولُ وَ السَّلِيْرِ عَمْ الْجَبَالُ : قَنُولُهُ وَالنَّطَيْرِ عَرَى الْمَانِ عَرَى الْمَانِ وَ وَلَلْطَيْر عَمْ الْجَبَالُ : قَنُولُهُ وَالنَّطَيْر عَمْ اللَّهِ عَرَى اللَّهِ وَرَا عَلَى اللَّهِ عَرَى اللَّهِ وَرَا اللَّهِ وَرَا اللَّهِ وَرَا اللَّهِ وَاللَّطِيْر مَسُخَرًاتُ اَيْفُ اللَّهِ عَمِل اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

পথিদেরকে তাসবীহে আদায়ের নির্দেশ দিতেন। যাতে জিকির ও তাসবীহের সাল্লি অনুভব করতেন তথন পাহাড় ও পাখিদেরকে তাসবীহ আদায়ের নির্দেশ দিতেন। যাতে জিকির ও তাসবীহের পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এর দরুন তার ভিতরে আনন্দ জাগরিত থাকে। সাথে সাথে এর দরুন তার ভিতরে আনন্দ জাগরিত থাকে। সাথে সাথে এর দ্বারা তাঁর ক্লান্তিরও অবসান ঘটে। صَفَائِحٌ শব্দি وَمُلَّانِي -এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেক চওড়া বক্ত : চাই তা পাথরের হোক কিংবা লোহার। كَا وَلَا اللهُ عَلَّمْنَا لِاَجَلِكُمْ وَاللهُ وَ

يَ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مَنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مَنْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمُلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। قَوْلُهُ بِحَسَّبِ إِرَادَتِهِ

প্রস্ন : এর্খানে صِفَتْ আনা হয়েছে عَاصِفَةٌ -কে। এর অর্থ হলো প্রবল বায়ু ঝড়। অপর আয়াতে رُخَاءٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর অর্থ হলো মৃদু হাওয়া। কাজেই উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা দেখা যায়।

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইচ্ছা অনুপাতে বাতাসের বেগের মধ্যে তারতম্য হতো। তিনি যেমন বলতেন, তেমন বেগেই তা প্রবাহিত হতো। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই গ

مُبِنْتَدَأُ مُوَكَّرٌ वात عَلَّمَهُ بِاَنَّ مَا يُعْطِبُهِ आत خَبَرُ مُقَدَّمٌ वात शब्दे : فَوَلَمَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَّمَهُ تَعَالَىٰ مُبِنَّدَا مُوَكَّمُ مِنْ ذَلِكَ عَلَّمَهُ تَعَالَىٰ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ তাফসীরকারের মত হলো ঐ ক্ষেত্রটি ছিল আব্দুরের। আর কাতাদা (রা.) বলেছেন, তা ছিল শস্যক্ষেত্র।

তার ক্রমালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ক্রমালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝিয়ে দিলেন। মকদ্দমা ও ক্রমালার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ক্রমালাও শরিয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না। কিছু আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যে ক্রমালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের সুবিধানজনক ছাড় ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যন্ত হয়েছে। ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যে, দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রের মালক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রের ফ্রমাল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। সিত্বত বিবাদী স্থীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই হ্বরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। [কেননা, ফ্লিক্রের পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ, যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ক্ষসলের মূল্যর সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালভ থেকে বের হয়ে আসলে [দরজায় তার পুত্র] হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজজাসা করলে তাঁরা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি রায় দিলে ত

ভিনুত্রপ হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ কথা জানালেন। হয়রত দাউদ (আ.) বললেন, এই রায় থেকে যা ভিনুত্রপ হত এবং উভয়ের জন্য উপকারী সেই রায়টা কিঃ হয়রত সুলায়মান (আ.) বললেন, আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন! সে এগুলোর দুধ পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যায়, তখন শস্যক্ষেত্রে শস্যক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন! হয়রত দাউদ (আ.) এই রায় পছন্দ করে বললেন, বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্ত করা যায় কি? এখানে প্রশ্ন হয়, হযরত দাউদ (আ.) যখন একটি রায় দিয়েছিলেন, তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিলঃ আর যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোনো বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কিনাঃ অর্থাৎ, রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করার অধিকার আছে কিনাঃ

কুরতুবী (র.) এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোনো বিচারক শরিয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোনো রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যত করা ওয়াজিব। কিছু যদি কোনো বিচারকের রায় শরিয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। কেননা এই রীতি প্রবর্তিত হলে প্রত্যেহ হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিককোণে দেখে য়ে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েজ বরং উত্তম। হয়রত ওমর ফারুক (রা.) হয়রত আবৃ মূসা আশাআরী (রা.)-এর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে য়ে, রায় দেওয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী (র.) সনদসহ বর্ণনা করেছেন। —[কুরতুবী সংক্ষেপিত] শামসূল আয়িয়া সুরখসী (র.) মবসুত্তও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

হযরত ওমর ফারাক (রা.) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয় তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে শরিয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শক্রতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘূণা-বিষেষও দূর হয়ে যায়। –[মাঈনুল হ্কাম]

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস রফার একটি পস্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সন্থত হয়ে গেছে। দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, নাকি কোনো একটিকে শ্রান্ত বলা ংবে: এ স্থলে কুরতুবী (র.) বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে না একটিকে শ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পর বিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে । ইযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কোনোরূপ অসভুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় সত্য ছিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর

রায়ও। তবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ দ্রান্ত হয়, তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য, অর্থাৎ, فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে ভধু এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেছেন, যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভূল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক ছওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার দিতীয় ছওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।। এই হাদীস থেকে আলেমগণের উপরিউক্ত মতভেদের স্বব্ধপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতোই। কেননা উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ<sup>্ব</sup> ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সন্তার দিকে দিয়ে ভূলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম ছওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্ৎসনা করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গোনাহগার হবে এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তাফসীর কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারো জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত: হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর শরিয়তের ফয়সালা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারো জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদ (র.)-এর ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়ান্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উদ্ভী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। স্নাসূলুল্লাহ 🕮 ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেতের হেফাজত করা মালিকদের দায়িত্ব। হেফাজত সত্ত্বেও যদি রাত্রি বেলায় কারো জন্তু ক্ষতিসাধন করে তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) ও কৃফার ফিকহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হেফাজতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হেফাজতকারী না থাকে, জন্তু স্বপ্রণোদিত হয়ে কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও वर्ग रामीमविमगन वर्गना करत्र एक त्या بُرْحٌ لِعَجَمَاءِ جُبَارٌ , वर्शाल करत्र का द्वा करत्र का सत्र का सत्र वर्गना कर्या ना । वर्शाल জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না [অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্যে মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত]। এই হাদীসে দিবারত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়; বরং জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককৈ ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর ঘটনা যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবিলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

ভাসবিহি: হ্যরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলির মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যাবৃর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তাসবীহের আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তাসবীহ পাঠ শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মুজেযা। মুজেযার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা

থাকা জরুরি নয়; বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মুজেযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবারে কেরামের মধ্যে হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ স্প্রান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে জনতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। হযরত আবৃ মূসা (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন তখন আরক্ষ করলেন, আপনি শুনছেন একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। —[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিন্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালের কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা তো শ্রোভাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য গায়েব হয়ে যায়।

خَوْنَهُ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَهُ لَبُوسُ لَكُمْ : বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল : অন্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لَا الْمَالِيَ বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে الْمَوْدِيَّدُ অর্থাৎ, আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিধ অর্থ হতে পারে। এক. তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটাসরু করতে পারতেন। দুই. লোহা আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প ছারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গায়রগণের কাজ: আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প হয়রত দাউদ (আ.)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে য়ে, পর্যাজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেওয়াকে আল্লাহ তা আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল য়ে, য়ে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ছওয়াবের কাজ তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং ওধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গায়রগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে। য়েমন— হয়রত দাউদ (আ.) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাস্লুল্লাহ বলেন, য়ে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মৃসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে য়ে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার ছওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বনীভূত করা এবং এতদসংক্রনান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসরের নামাজ ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চেয়ে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাক্ষমীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

ত্র কাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, وَسَخَرْنَا مَعَ دَارَدَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَرْنَا مَعَ دَارَدَ عَاصِفَهَ : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَرْنَا مَعَ دَارَدَ التَّرْبُعَ عَاصِفَهَ : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য হিছে লেন - এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তা আলা যেমন দাউদ (আ.)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত সহজে পৌছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হয়রত দাউদ (আ.)-এর বশীকরণের মধ্যে وَالْمَالِيَّةُ الْمَاكِيْنِ الْمُرْدَالِيُّةُ الْمُولِيُّةُ الْمُولِيُّةُ الْمُولِيُّةُ وَلِمِّ الْمُولِيُّةُ وَلِمِّ الْمُرْدِيِّةُ وَالْمُولِيْنِيْكَ عَاصِفَةً (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে الله ভিন্ন বশীকরণের করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সুক্ষ ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। হয়রত দাউদ (আ.) যখন তেলাওয়াত করতেন তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তাসবীহ পাঠ শুরু

–[ইবনে কাসীর]

করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করতো না। পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, য়েদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌছিয়ে দিত; য়খানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং য়খন কিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে য়েত। - বিরুল মা আনী, বায়য়াজী] তাফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের বাতাসে তর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে য়ে, হয়রত সুলায়মান (আ.) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পরিষদ্বর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও মুদ্ধান্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করতো। অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায়্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হয়রত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। এগুলোতে হয়রত সুলায়মান (আ.)-এ সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুয়ায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌছিয়ে দিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে হয়রত সুলায়মান (আ) মাথা নত করে আল্লাহর জিকির ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।

এর শান্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ देने বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থমৃদ্ বাতাস, যার দ্বারা ধূলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দৃটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিছু
উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সন্তাগতভাবে প্রথর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক
মাসের পথ অতিক্রম করত; কিছু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত
সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোনো পাখীরও কোনোরূপ ক্ষতি হতো না।

সুলায়মান (আ.)-এর জন্য জিন ও শায়তান বশীভূতকরণ : আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন— رَمَنْ يُغُوُّرُونَ لَهُ وَرَيْعَمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَٰلِكَ وَكُنّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ क्षां ए आমি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য শায়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত। যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে— يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مُنْ مَحَارِيْبَ وَعَانِ كَالْجَوَابِ كَالْجَوَابِ ضَاقَة অর্থাৎ, তারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মৃর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। হযরত সুলায়মান (আ.) তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

তথা শয়তান হচ্ছে বৃদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সৃদ্ধ দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝানোর জন্য আসলে بن অথবা بَنْ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয় কাফের, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বশীভূত ছিল। কিছু মু'মিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিদর্শনাবলি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু بَنْ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদন্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশক্ষা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিছু আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সৃষ্দ্র তত্ত্ব : হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন। যথা— পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য দেখাও যায় না, এমন সৃষ্দ বস্তুকে বশীভূত করেছেন। যেমন— বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। —[তাফসীরে কবীর]

بَدُل अष्ठ विश्व कर्या व त्थर الله عَنْهُ إِذْ نَادُى رَبُّهُ . ﴿ الْأَكُو اَيْتُوْبُ وَيَبْدَلُ مِنْهُ إِذْ نَادُى رَبُّهُ لَمَّا ابْتُلِيَ بِفَقْدِ جَمْعِ مَالِمٍ وَوَلَدِهِ وَتَمْزِيْقِ جَسَدِهِ وَهِجْر جَمِيْعِ النَّاسِ لَهُ إِلَّا زَوْجَتَهَ سِنِيْنَ ثَلَاثًا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيْ عَشَرةَ وَضِّيِّقَ عَيْشِهُ أَنِّيْ بِفَتْحِ الْهَمْزَة بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَيْ الشِّدَّةُ وَأَنْتَ آرْحُمُ الرُّحِمِيْنَ .

হচ্ছে যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলছিলেন যখন তিনি পরীক্ষার সমুখীন হলেন সকল ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিলীন হয়ে যাওয়ায়। রোগের কারণে শরীর টুকব্বো টুকরো হয়ে যাওয়া, স্ত্রী ব্যতীত সকল মানুষ তাকে পরিত্যাগ করার পর সুদীর্ঘ তিন, সাত বা আঠারো বছর দূর্বিষহ জীবন যাপন করার মাধ্যমে নিচয় আমি ৣ৾র্বা এর হামযাটি ৢ৾র্বা উহ্য থাকার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

১১ ৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি তার مِنْ ضُرِّ وَأَتَيْنُهُ أَهْلَهُ أَوْلَادَهُ اللَّذُكُور وَالْاُنْسَاثَ بِسَانٌ اُحْسُسُوا لَسُهُ وَكُلَّ مِسَن الصِّنْفَيْنِ ثَلَاثُ أَوْ سَبْعٌ وَمِثْلُهُمْ مَّعَهُمْ مِنْ زَوْجَتِهِ وَزِيْدَ فِي شَبَابِهَا وَكَانَ لَهُ أَنْذُرُ لِلْقَمْحِ وَأَنْذَرُ لِلشُّعِيْرِ فَبَعَثَ اللَّهُ سَحَابَتَيْنِ اَفْرَغَتْ إحْدْمُهُمَا عَلَى أَنْدَرِ الْقَمْعِ النَّدْهَبَ وَالْأَخْرَىٰ عَلَى آنْدَرِ السَّسِعِيْرِ الْوَرَقَ حَتّٰى فَاضَ رَحْمَةً مَفْعُولُ لَهُ مِّنْ عِنْدِنَا صِفَةً وَذِكْنُرَى لِلنَّعُبِدِيثَنَ ـ لِيَصْبِرُوا فَيُثَابُوا .

দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিলাম। এভাবে যে, তার পুত্র-কন্যাগণকে জীবিত করা হলো। উভয় প্রকারের সন্তান তিনজন বা সাতজন করে ছিল। এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিলাম তার ন্ত্রী হতে, তাঁর যৌবন বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো, তার এক উঠান পূর্ণ ছিল গম দ্বারা। অপর উঠান পূর্ণ ছিল যব দারা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু'টি মেঘ প্রেরণ করলেন, এক মেঘ গমের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং অপরটি যবের পরিবর্তে রৌপ্য বর্ষণ করল এমন কি তা গড়িয়ে পড়ল। <u>বিশেষ রহমত রূপে</u> ইয়েছে <u>আমার পক্ষ থেকে</u> কিন্দু رَخْمَةً হয়ে مُتَعَلِّقُ পর সাথে عُنْدَنَا وَرَخْمَةً -এর সিফত হয়েছে। এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। যাতে তারা ধৈর্য ধারণ করে, ফলে পুণ্যপ্রাপ্ত হবে।

كُلُّ مِّنَ الصِّبريْنَ . عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَعَنْ مَعَاصِيْهِ .

ে ১٥ ৮৫. طعر अत्र क्रक्न हेन्यांकेल, हेन्दीं वर युव مَا الْأَكُرُ اِسْمُعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا ٱلْكِفُلَ طَ <u>কিফল (আ.)-এর কথা। তাঁদের</u> প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল আল্লাহর আনুগত্য ও পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে।

۸٦ ه. وَاَدْخَلْنَهُمْ فِيْ رَحْمَتِناً ط مِنَ النَّبوَّةِ ٨٦ ه. وَاَدْخَلْنَهُمْ فِيْ رَحْمَتِناً ط مِنَ النَّبوَّةِ إِنَّهُمْ مِينَ الصَّلِحِينَ. لَهَا وسَيِّمَ ذَا الْكِفْلِ لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ بِصِيَامِ جَمِيْعِ نَهَارِهِ وَيِقِيامِ جَمِيْعِ لَيْلِهِ وَأَنْ يَتُقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ وَلاَ يَغْضِبَ فَوَفْى بِذٰلِكَ وَقِيْلَ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا .

নবুয়ত দান করে তাঁরা ছিলেন সংকর্মপরায়ণ নবুয়তের জন্য। আর যুল কিফলকে এ নামে নামকরণের কারণ হচ্ছে যে, তিনি সারা দিন সিয়াম সাধনা করা, সারা রাত ইবাদত করা, মানুষের মাঝে বিচার মীমাংসা করা ও কারো প্রতি ক্রোধান্বিত না হওয়াকে তিনি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি নবী ছিলেন মা।

يُونِسُ بِنُ مَتِّي وَيَبْدَلُ مِنْهُ إِذْ ذُهُبَ مُعَاضِبًا لِقَوْمِهِ أَيْ غَضْبَانَ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَالْسِي مِنْهُمْ وَلَمْ يُؤُذُّنْ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَظَنَّ أَنْ لُّنْ نُتُقْدَرَ عَلَيْهِ آيْ نَقْضِى عَلَيْهِ مَا قَضَيْنَا مِنْ حَبْسِهِ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ أَوْ نُضَيِّقَ عَكَيْهِ بذُلِكَ فَنَادُى فِي النَّظَلُمٰتِ ظُلْمَةٍ اللُّيْل وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْـحُـوْتِ اَنْ اَىٰ بِسَانٌ لَّا ٓ اِلْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سُبْحُنَكَ وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ التَّظلِمِينَ -فِيْ ذِهَابِيْ مِنْ بَيْنِ قَوْمِيْ بِلاَ إِذْنِ ـ أَ

। अर ४२. <u>विरः</u> ऋत्न कक्षन यूनन्न <u>वत कशा</u> भर्त्राजीित و اذْكُرْ ذَالنَّوْنِ صَاحِبَ الْحُوْتِ وَهُوَ শিকারী, আর তিনি হলেন হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)। আগত অংশ এর থেকে بَدُّل হয়েছে। <u>যখন</u> তিনি ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি। তাঁর প্রতি তাদের মন্দ আচরণের কারণে। অথচ তাকে চলে যেতে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। <u>এবং তিনি মনে করেছিলেন আমি তার জন্য</u> শাস্তি নির্ধারণ করব না অর্থাৎ মাছের পেটে তাকে বন্দী রাখার যে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম তা করব না, অথবা এ কারণে আমি তার উপর সংকীর্ণতা আরোপ করব না। অতঃপর তিনি অন্ধকার হতে আহবান করেছিলেন রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার ও মৎস-উদরের অন্ধকার। এভাবে যে, <u>আপনি ব্যতীত</u> কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান, আমি তো <u>সীমালজ্ঞনকারী</u> বিনা অনুমতিতে আমার সম্প্রদায় হতে চলে আসার কারণে।

ে ১٨ ৮৮. তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে بتلنْكَ الْكَلِمٰتِ وَكَذٰلِكَ كَمَا ٱنْجَيْنَاهُ نُنَّجِى الْمُؤْمِنِيْنَ . مِنْ كُرْبِهِمْ إِذَا اسْتَغَاثُوا بِنَا دَاعِيْنَ.

উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে। এবং এভাবেই যেমনিভাবে আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি আমি মুমিনগণকে উদ্ধার করে থাকি। তাদের বিপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে যখন তারা আমাকে ডেকে ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে।

কशा करून <u>रयत्रण काकातिय़ा (আ.)- अत</u> कशा. وَ أَذْكُرُ زَكُريًّا وَيُبْدَلُ مِنْهُ إِذْ نَادُى رَبَّهُ بِقَوْلِهِ رَبُّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا أَى بِلا وَلَدٍ يَرِثُنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الْورثِينْ . الْبَاقِيْ بَعْدَ فِنَاءِ خَلْقِك.

. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ رِنِدَاءَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِلَى وَلَدًّا وَ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ط فَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ عَقْمِهَا إِنَّهُمْ أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنَ ٱلْاَنْبِيَاءِ كَانُوْا يُسْرِعُونَ يُبَادِرُوْنَ فِي النَّخَيْرُتِ الطَّاعَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا فِي رَحْمَتِنَا وَرَهَبًا ط مِنْ عَذَابِنَا وَكَانُوا لَنَا خُشِعِيْنَ.

حَفِظَتْهُ مِنْ أَنْ يَّنَالَ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا آَى جِبْرِيْلَ حَيْثُ نَفَحَ فِي جَيْب دَرْعِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيْسلى وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا ٓ أَيُّةً لِّلْعَلْمِيْنَ ٱلْإِنْس وَالْجِنِّ وَالْمَلَاتِكَةِ حَيثُ وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْر فَحُلِ ـ

مُتَوَاضِعِينَ فِي عِبَادَتِهِم.

পরবর্তী অংশ এর থেকে ীর্ট হয়েছে। তিনি যখন তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন তাঁর এ উক্তি ঘারা হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখবেন না অর্থাৎ সন্তানহীন, যে আমার ওয়ারিশ হবে। আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী স্থায়ী আপন সৃষ্টি বিনাশ সাধনের পর।

্ঠ০. অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম। তার ডাকে এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া সন্তান এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন <u>করেছিলাম।</u> সুতরাং সে বন্ধ্যাত্ত্বের পর সন্তান প্রসব করল। নিশ্চয় তাঁরা অর্থাৎ যে সকল নবীগণের আলোচনা করা হলো। তাঁরা প্রতিযোগিতা করতেন সংকর্মে আনুগত্যে ও ইবাদতে তাঁরা আমাকে <u>ডাকতেন আশা নিয়ে</u> আমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার <u>ও</u> ভয়ের সাথে আমার শান্তির এবং তাঁরা ছিলেন আমার নিকট বিনীত। তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে বিনয়ী।

ه ٩١ هـ ١٥ هـ الْأَتَى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ٩١ هـ وَ أَذْكُرْ مَرْيَمَ النَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا সতীত্বকে রক্ষা করেছিল তার পর্যন্ত পৌছানো থেকে তাকে রক্ষা করছিল। <u>অতঃপর তার মধ্</u>যে আমি আমার রূহ ফুকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ জিবরীলকে, সে তার গ্রীবা দেশে ফুৎকার দিল। ফলে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে গর্ভধারণ করলেন। <u>এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে করেছিলাম</u> <u>বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।</u> মানব, দানব ও ফেরেশতাগণের জন্য। কেননা তিনি পুরুষ বিনে সন্তান প্রসব করেছেন।

### অনুবাদ :

٩٢. إِنَّ هٰ نِهُ أَيْ مِلُّهَ الْاسْلَامِ أُمَّتُكُمَّ دِيْنَكُمْ أَيْتُهَا الْمُخَاطَبُونَ أَيْ بَجِبُ أَنَّ تَكُونُوا عَلَيْهَا أَمَّةً وَاحِدَةً : حَالُّ لَازِمَةُ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ . وَجِّدُونِ .

अण ৯৩. जाता एक पृष्टि करतरह वर्थो९ प्रसाधिक किनश . وَتَقَطَّعُوا أَيْ بِعَضُ الْمُخَاطَبِينَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط أَى تَفَرَّقُوا أَمْرَ دِيْنِهِمْ مُتَخَالِفيْنَ فِيَّهُ وَهُمْ طُوَائِفُ الْيَهُوْدِ وَالنَّاصَارُى قَالَ تَعَالِٰي كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ . أَيْ فَنُجَازِيْه بِعَمَلِهِ .

৯২. নিশ্চয় এটা ইসলাম ধর্ম তোমাদের জাতি তোমাদের ধর্ম। হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য এর উপর স্প্রতিষ্ঠিত থাকা একান্তই আবশ্যক একই জাতি এটা ১১ ২য়েছে ১। -এর এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমার ইবাদত কর। আমার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর।

ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ তারা দীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করে পরস্পর বিচ্ছিন্র হয়ে পড়েছে। তারা হলো ইহুদি ও খিষ্টানদের কয়েকটি গ্রুপ বা দল। আল্লাহ তা'আলা বলেন্ প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যানীত হবে। অর্থাৎ তখন আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করব।

# তাহকীক ও তারকীব

অর্থাৎ, বিলুপ্ত মুজাফ إِذْ نَادًى رَبَّهُ বাক্যাংশটি أَيُّرُبُ অর্থাৎ, বিলুপ্ত মুজাফ (थरक اَ خُبَرُ اَيُّوْلُ عَالَاهِ العَالَةِ عَلَيْهِ العَلَامِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَ

। ব্রেছে مُتَعَكَّرُ পর সাথে أَيُعَلَيْ হয়েছে । فَوَلُهُ لِمَنَا الْمُتَلِيَ

মাসদার ضَيْق এর উপর। আর ضَيْق: শক্তি মাজহলরূপে পড়লে এর عَطْف হবে عَطْف के وَضَعْبِقُ عَيْشِهِ शफुंदन जर्थन - فَغَدٌ -এর উপর عَطْف इरत এবং بَ -এর অধীনে হरत। অর্থাৎ, وَغَطْف -এর উপর عَطْف

طُرْف अब - أُبْتُكِي वर्षा राजा : قُولَة سِنْيِنَ شَلافًا

بَيْدَرٌ এর ছন্দে। অর্থ– উঠান, আর এর বহুবচন হলো أَنَادرٌ ; সেই স্থানকে শামবাসীদের ভাষায় بَيْدَرٌ সেই স্থানকে বলা হয় যেখানে খাদ্যশস্য মাডাই করা হয়।

رَحِمْنَاهُ -প্রতে পারে। অর্থাৎ وَمُطْلَقُ १७- مَفْعُرلًا مُطْلَقُ १७- نِعْل छा مَنْعُرْل لَهُ १७- الْتَبْنَاهُ विष्ठ : قَـُولُــةُ رَحْمَـةُ 

এর মধ্যে وَكُرُى لِلْعَابِدِيْنَ আর رَحْمَّةٌ كَاثِنَةً مِنْ عِنْدِنَا পর্থাৎ صِغَتْ এব ই وَحْمَةً وَكُ مِنْ عِنْدِنَا েকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ ধরনের ঘটনাবলি দ্বারা আবেদগণই বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে غَابِدين

: अर्था९, याजाद आरेशूव (आ.) रिश्वधातन करतिहिलन क्षुन : قَوْلَهُ لِمَصْدِرُوا -এর উপর অর্থাৎ- فَعُلْ تَعَلَّىٰ اللَّهُ وَادْخُلُلُنْهُمْ

فَأَعْظَيْنَاهُمْ ثُوابَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا -

فَوْلَهُ وَذَا الْكَفْلِ : এর নাম ছিল বিশর ইবনে আইয়্ব, আর যুল কিফল তার উপাধি। ত্রঁ এটাও উপাধি। আসল নাম হলো ইউনুস ইবনে মান্তা। মান্তা শব্দটি مُثَنِّى -এর ছন্দে। যেহেতু হযরত ইউনুস (আ.) কয়েকদিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন, এ কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছিল জুননুন তথা মাছওয়ালা।

وَمَبَ طَوْلَهُ مُغَاضِبًا : এটা بَابُ مُغَاعَلَةً - عَالَ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ وَهِ عَالَمَ عَالَمُ اللهِ وَهِ اللهُ وَهِ عَلَى اللهُ وَهِ عَلَى اللهُ وَهِ اللهُ وَهِ عَلَى اللهُ وَهِ اللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَال

فَارْزُنَنْیُ وَارِثًا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ ,হয়েছে। অর্থাৎ مَعْطُوفُ হয়েছে। অর্থাৎ : قَوْلُـهُ وَاَنْتَ خَیْرُ الْوَارِّثِیْنَ وَارْتًا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوَارِّ فِیْنَ الْوَلَادَةِ : অর্থাৎ, বন্ধ্যা, শব্দটি পেশ বা যবরযোগে। অথাৎ যে নার্রী সন্তান অহণের যোগ্যতা রাখে না।

اُذْكُرُ مِيْمَ النِّيُّ الخِ অর্থাৎ مَعْمُولٌ एक' लात اَذْكُرُ مِيْمَ النِّيُّ الخِ অর্থাৎ اَذْكُرُ مِيْمَ النِّيُّ الخِ অর্থাৎ اَنْكُرُ مِيْمَ النِّيُّ الخِ অর্থাৎ اَنْكُرُ مِيْمَ النِّيُّ الخِ অর্থাৎ اَنْكُرُ مِيْمَ النِّيُّ الخِ আর্থাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, اَيَشَيْنٌ বলা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু মা ও সন্তান উভয়ে সিমিলিতভাবে একটি নিদর্শন ছিল। এজন্য ক্রেকে একবচন আনা হয়েছে। আবার একটার উপর অনুমান করে অন্যটিকে বিলুপ্ত করারও সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত وَجَعَلَنْهَا أَيْمٌ وَابْنَهَا أَيْمُ وَابْنَهَا أَيْمٌ وَالْمُعْمَالِمُ وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَلَّالَهُ وَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِلِهُ وَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنِيْنَا وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنَا وَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِيْمُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

े बर्ग عَطَفْ بَيَانً किश्वा بَدْلً किश्वा مَنْصُوبٌ रात । बात خَبْرٌ रात । बात مَرْفُرٌ किश्वा أَمَّتُكُمْ रात । बे عَطَفْ بَيَانً किश्वा بَدْلً किश्वा مَنْصُوبٌ रात । बे عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدَةً اللهُ اللهُ وَاحِدَةً اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدَةً اللهُ اللهُ وَاحِدَةً اللهُ ال

نَّ عَوْلُهُ وَهُمْ طَوَائِفُ الْبَيْهُوْدِ وَالنَّصَارُى : এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা মুসলমানদের মধ্যেও ৭৩টি ফেরকা হবে।

أَمْرُهُمْ ; مَفْعُولْ بِهِ राला वत أَمْرَهُمْ अर्थ। आत وَطَعُوا विशाणि تَفَطُّعُوا : هَوْلُهُ وَتَقَطُّعُوا اَمْرَهُمْ - ما مع عود الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী: আইয়্ব (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তনাধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হছে। কুরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায়, যে, তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোনো কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন বরং তাদের তুলনায় আরো অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশিরভাগ ঐতিহাসিক রেওয়াতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন—আল্লাহ,তা'আলা হয়রত আইয়ুব (আ.)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরয়্ম্য দালানকোঠা, যানবাহন সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গায়রসুলত পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে এসব বন্ধু তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে, জিহবা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোনো অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহবা ও অন্তরকে আল্লাহর স্বরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। তধু তাঁর স্ত্রী দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ.)-এর কন্যা অথবা পৌনী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মিশা ইবনে ইউসুফ (আ.)। —[ইবনে কাসীর]

সহায় সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। হযরত আইয়ুব (আ.)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আন্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাস্লে কারীম বলেন, পয়গাষরগণ সবচেয়ে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত, তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় [যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়]। আল্লাহ তা আলা হযরত আইয়ুব (আ.)-কে পয়গাম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ.)-কে শোকরের এমনি স্বতন্ত্র দান করা হয়েছিল।] বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে হযরত আইয়ুব (আ.) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন, আল্লাহ যখন হযরত আইয়ুব (আ.)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্বরণ ও ইবাদতে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোনো অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই কাহিনী সম্পর্কে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থি নয়: হযরত আইয়ূব (আ.) সাংসারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। এতে কোনো সময় হাহুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোনো বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরক্ষও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বছর সৃষ্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপতি করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেনঃ পয়গাম্বরসূলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিমত করতেন না, যেন কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট

পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়]। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল, বেসবরী ছিল না, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন—আন্তর্ভা আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি]। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়্ব (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়্ব (আ.) তদ্রপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্য রক্তমাংস ও কেশমন্তিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি বসে রইলেন। ব্রী নিত্যকার অন্ত্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইয়্ব (আ.)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকেতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাম্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছেঃ অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে হ্যরত আইয়্ব (আ.) বললেন, আমিই আইয়্ব। কিন্তু ব্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন, আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেনঃ হ্যরত আইয়্ব (আ.) আবার বললেন, লক্ষ্য করে দেখ আমিই আইয়্ব। আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমাকে নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করেলেন। —[ইবনে কাসীর]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত আইয়্ব (আ.)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তান এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআনে ومشله معهم বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী (র.) বলেন, এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। —[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন, পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মতো সন্তান বলে সন্তানের সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। ﴿اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

যুল কিফল নবী ছিলেন নাকি ওলী? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী: আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস (আ.) যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুল কিফল। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, তাঁর নাম দু'জন পয়গাম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গাম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং তিনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা [যিনি পয়গাম্বর ছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ আছে] বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাহাবীকে একত্র করে বললেন, আমি আমার খলিফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই- সদাসর্বদা রোজা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোনো সময় রাগানিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্যে থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল, আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজেস করলেন, তুমি কি সদাসর্বদা রোজা রাখো, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোসুসা কর নাঃ লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মতো তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুল কিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল, যাও, কোনোরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল, তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুল কিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপরে এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুল কিফল বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুল কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মকদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আঁজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল, হুযুর আমার শক্রু পক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তার কোনো হাদীস পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনেও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুল কিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্জেস করলেন, তুমি ভিতরে ঢুকলে কিভাবে? তখন যুল কিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন, তা হলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল, আপনি আমার সবচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনোরূপে রাগান্তিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুল কিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুল কিফল' শব্দের অর্থ- অঙ্গীকার ও দায়িত পূর্ণকারী ব্যক্তি। হ্যরত যুল কিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। -[ইবনে কাসীর]

মসনদে আহমদে আরো একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুল কিফলের পরিবর্তে 'আল-কিফল' নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে আয়াতে বর্ণিত যুল কিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই—

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ — এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোনো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে যাট দীনারের বিনিময়ে তাকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্লা জুড়ে দিল। সে বলল, কাঁদছ কেনং আমি কি তোমার উপর কোনো জোর জবরদন্তি করছিং মহিলাটি বলল, না, জবরদন্তি করনি; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনোদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সমত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল, যাও এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনোদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল — এইটা অর্থাৎ, আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্ সিন্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেওয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে; যুল কিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোনো ব্যক্তি।

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুল কিফল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা ও সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ কোনো পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গাম্বরগণের কাতানুর তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

হ্যান্ত ইউনুস ইবনে মান্তা (আ.)-এর কাহিনী কুরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আধিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'য়ননূন' এবং কোথাও 'সাহিবৃল হত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হুত' উভয় শব্দের অর্থ— মাছ। কাজেই যুন-নূন ও সাহিবৃল হতের অর্থ— মাছওয়ালা। হয়রত ইউনুস (আ.)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আন্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং সাহিবৃল হত শব্দের মাধ্যমে ও তা ব্যক্ত করা হয়।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনী: তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে মৃসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সংকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হযরত ইউনুস (আ.) তাদের প্রতি অসম্ভুষ্ট হয়ে উক্ত জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আজাব এসেই যাবে [কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আজাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল। অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সকল আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তা আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব হটিয়ে দেন। এ দিকে হযরত ইউনুস (আ.) ভাবছিলেন যে, আজাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব আসেন এবং তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব আসেনি এবং তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। —[মাযহারী]

এর ফলে হযরত ইউনুস (আ)—এর প্রাণনাশেরও আশক্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদারের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ছুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ছুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলো। ঘটনাক্রমে এখানে হযরত ইউনুস (আ.)—এর নাম বের হল। [আরোহীরা] বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই] তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হলো। এবারও হযরত ইউনুস (আ.)—এ নামই বের হলো। আরোহীরা তখনো দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লাটারি করা হলো; কিছু নাম হযরত ইউনুস (আ.)—এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ক্রিটিরের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে তিন্টিরির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে করা হলে হযরত ইউনুস (আ.)—এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তা আলা সবুজ সাগরের এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুন্তগপতিতে সেখনে প্রেছ যায় [ইবনে মাসউদের উক্তি] এবং সে হযরত ইউনুস (আ.)—কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তা আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ.)—এর অস্থি মাংসের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়; বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। —[ইবনে কাসীর]

কুরআনের বন্ধব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই হযরত ইউনুস (আ.) 🧏 তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি আল্লাহ 💆 তা'আলার রোমে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্র মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আজাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গাম্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোনো ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর রোম্বের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন সম্প্রদারের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবৃল করে তাদের উপর থেকে আজাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদারের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদারের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং প্রাণনাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত পৌছে যাওয়া যদিও গোনাহ ছিল না। কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গাম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধে। তাদের অভিক্রচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্জ্নীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ক্রটি হলেও তজ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহর রোধে পতিত হন।

তাফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব হটে যাওয়ার পরই হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আজাব দানের উদ্দেশ্যে নয়; বরং শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন– পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদানরূপে গণ্য হয়ে থাকে। যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। –[কুরতুবী]

শদের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১. বিদি কিরে দিকে দিরে أَنْدُرُ عُلَيْهُ فَا اللهُ الله

ভিনুস (আ.)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল: অর্থাৎ, আমি যেভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-কে দুচিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি, যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোবিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ

ম্সলমান কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। -[মাযহারী]

हें के وَزَكَرِيًّا اِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرُنَى فَرُدًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউনূস (আ.) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইয়াহিয়া (আ.) -এর আলোচনা করা হয়েছে। এটি এ পর্যায়ের নবম ঘটনা। তাই ইরশাদ হয়েছে – وَزَكُرِيًّا اِذْ نَادُى

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন; তিনি যখন তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একলা ছেড়ে দিও না। অর্থাৎ, আমাদেরকে লা-ওয়ারিশ এবং নিঃসম্ভান রেখো না, আমাকে সম্ভান দান কর; যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

غَوْلَهُ وَانْتَ خَدْرُ الْـوَارِئِيْنَ : 'তুমি চূড়ান্ত°মালিকানার অধিকারী'। অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা দিতে পার। অথবা এর অর্থ হলো– প্রকাশ্য উত্তরাধিকারীগণ সকলেই শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু হে আল্লাহ! তুমি সর্বকালে থাকবে। তুমি সর্বেত্তিম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চির বিরাজমান।

: 'এই নবীগণ সং কাজ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা করতো'। অর্থাৎ কে কত বেশি নেক আমল করতে পারে, তার জন্যে সর্বদা তৎপর থাকতো । আর আমাকে ডাকতো আশা এবং ভয় নিয়ে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের নৈকট্যধন্য হওয়ার আশা, ছওয়াব লাভের আশা এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশা নিয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতো। আর ভয় হলো আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ভয়; তথা তাকে ভূলে থাকার ভয় অথবা ভনাহের ভয় অথবা আজাবের ভয় । অর্থাৎ, আশা এবং ভয়ের মধ্যে থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁরা দোয়া করতেন

কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন এভাবে যে, তাঁরা আমার হুকুমের তাবেদার হতো অত্যন্ত বেশি 🗀

--[তাফসীরে মাযহারী খ.৭, পৃ. ৫২২]

বর্ণিত আছে যে একবার হযরত আবৃ বকর (রা.) তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো, তাঁর 'হামদ' পেশ করতে থাকো এবং আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকো; আর বিনীতভাবে তাঁর দরবারে দোয়া করো। মনে রেখে, আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর এই সব গুণের উল্লেখ করেছেন পবিত্র কুরআনে। —[তাফসীরে ইবনে কাছীর ডির্দু] পারা– ১৭, পৃ. ৩২]

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হয়রত ঈসা (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে সাধারণত হয়রত যাকারিয়া (আ.) এবং হয়রত ইয়াহইয়া (আ.)-এর আলোচনার পরই হয়রত ঈসা (আ.) ও হয়রত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়। কেননা, উভয় ঘটনার মধ্যে এক বিশ্বয়কর মিল দেখতে পাওয়া যায়। হয়রত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ মানুষ এবং তাঁর জী ছিলেন বৃদ্ধা ও বদ্ধা। এই অবস্থায় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে দোয়া করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবৃল করেছেন এবং তাঁকে ঐ অবস্থায় একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, যার নামকরণ করা হয়েছে ইয়াহইয়া। এ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা মারইয়ামের ক্রিরিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি বিষয়কর ঘটনা। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর বিষয়ের ব্যাপার হলো হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম এবং হ্যরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা। কেননা মারইয়াম (আ.) ছিলেন কুমারী। অপচ আল্লাহ পাকের কুদরতের বিষয়কর নমুনা হিসেবে তাঁর ঘরেই আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন হ্যরত ঈসা (আ.)-কে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তিনি পিতা ব্যতীতও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন– হ্যরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামে স্থান পেয়েছে।

মূলত এসবই পাকের বিষয়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। বিশ্ববাসীর জন্যে এসব হলো চিরন্মরণীয় নমুনা; যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যবস্থা রয়েছে সর্বকালের মানুষের জন্যে।

অনুবাদ :

. فَكُنُ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرانَ أَى حُجُوْدَ لِسَعْبِهِ عَ وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ - بِاَنْ نَامُرَ الْحَفَظَةَ بِكُتُبِه قَنُجَازِيْهِ عَلَيْهِ -

. وَحُرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ الْهَلَكُنْهَ الْمِيْدُ الْهَلَهَا الْمِيْدُ الْهَلَهَا الْمُنْهُمُ الْمُلْهَا الْمُنْهُمُ الْمُ الْمُنْهَا .

... حَتْثَى غَايَةً لِإِمْتِنَاعِ رُجُوْعِهِمْ إِذَا فَتُرِحَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَأْجُوْجُ وَمُأْجُوْجُ بِالْهَ مُرَةِ وَتَرْكِهِ اِسْمَانِ اعْجَدِينَانِ لِقَبِيْلَتَيْنِ وَيُنَقَدُّرُ قَبْلَهُ مُضَافُ اَى سَدُّهُمَا وَذَٰلِكَ قُرْبُ الْقِلِيمَةِ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبِ مُرْتَفِعِ مِنَ الْأَرْضِ يَنْسِلُونَ . يَسْرَعُونَ .

الْقِيْمَةِ الْحَقُّ اَىٰ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَافَا الْفِيْمَةِ فَافَا هِى اَيْ الْقِصَّةُ الْحَقَّ اَيْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَافَا الْمَارُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا طَ فِى ذَٰلِكَ الْيَوْمِ لِشِدَّتِهِ يَقُولُونَ يَكُولُونَ يَكُولُونَ يَكُولُونَ يَكُولُونَ يَكُولُونَ عَلَيْهِ وَيَلْلَنَا هَلَاكُنَا قَدْ كُنَّا فِي اللَّمَا الدَّنْيَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ بَلْ كُنَا الدُّسُلُ .

. إِنَّكُمْ يَاهُلُ مَكَّةً وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَى عَيْرِهِ مِنَ الْأَوْتَانِ حَصَبُ جَهَنَمَ وُقُودُهَا اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ . دَاخِلُونَ فِيلها . ৯৪. সুতরাং যদি কেউ মুমিন হয়ে সংকর্ম করে তার কর্ম
প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না অস্বীকার করা হবে না। এবং
আমি তা লিখে রাখি এভাবে যে, রক্ষণাবেক্ষণকারী
ফেরেশতাকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দেই, তারই
ভিত্তিতে আমি তাকে প্রতিফল দিব।

৯৫. <u>যে, জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে</u>

<u>নিষিদ্ধ হয়েছে যে</u>, তার অধিবাসীরা উদ্দেশ্য । <u>তার</u>

<u>অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না ।</u> অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের
প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব । এখানে র্ম্ব টা অতিরিক্ত ।

৯৬. <u>এমনকি</u> এখানে خَنَى টি তাদের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হওয়ার সীমাকে বুঝিয়েছে। <u>যখন ইযাজুজ-মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে</u> خَنَى শব্দের أَنَ বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। আর كَأَجُوزَ، كَأَجُوزَ، كَأَجُوزَ গাম্বাবিহীন ও হামযাসহ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এটা অনারবি দুটি গোত্রের নাম। এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে আর তা হলো كَنُكُنَ [তাদের প্রাচীর] এটা কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে <u>তারা প্রত্যেক টিলা হতে</u> উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে দ্রুভবেগে ধেয়ে আসবে।

৯৭. <u>অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন</u> অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। <u>তথন অকমাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।</u> সেদিনের কঠোরতার কারণে তারা বলবে <u>হায় দুর্ভোগ আমাদের</u> ধ্বংস আমাদের! এখানে ্র টি সতর্কীকরণের জন্য <u>আমরা তো ছিলাম</u> পৃথিবীতে এ বিষয়ে উদাসীন এ দিন সম্পর্কে; বরং আমরা সীমালজ্ঞানকারীই ছিলাম আমাদের নিজেদের প্রতিরাস্লগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১৮. তোমরা হে মক্কাবাসীরা! এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর অর্থাৎ তাঁকে ব্যতীত অন্যান্য মূর্তির সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে। জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।

### অনুবাদ :

- ৯৯. <u>যদি হতো এরা</u> মূর্তিগুলো <u>ইলাহ</u> যেমনটি তোমরা ধারণা করেছ <u>তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না,</u> <u>এবং তাদের সকলেই</u> উপাসনাকারী ও উপাস্যদের তাতে স্থায়ী হতো।
- ১০০. <u>তাদের জন্য রয়েছে</u> উপাসকদের জন্য <u>সেথায়</u>

  <u>আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে</u>

  <u>না ।</u> কোনো কিছুই আগুনের তীব্রতার কারণে।
- ১০১. যখন ইবনে যিবা'রা বলল যে, হযরত উযাইর ও সিসা (আ.) এবং ফেরেশতাগণেরও উপাসনা করা হয়েছে কাজেই তোমাদের কথার চাহিদানুপাতে তারাও দোজখে যাবে, তখন অবতীর্ণ হলো—যাদের জন্য আমার নিকট হতে পূর্ব থেকেই কল্যাণ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে এবং তন্মধ্য হতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে।
- ১০২. <u>তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেন না</u> তার আওয়াজ <u>তারা সেথায় তাদের মন যা চাইবে</u> ভোগ বিলাস হতে চিরকাল তা ভোগ করবেন।
- ১০৩. <u>মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবে না</u> আর এটা সে সময় হবে যখন মানুষকে জাহান্লামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে। <u>এবং</u> ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন কবর থেকে বের হওয়ার সময়। তারা তাদেরকে বলবেন, <u>এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি</u> তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীতে।

- ٩٩. لَوْ كَانَ هَوُلا وَ الأوْثَانُ الِهَدَّ كَمَا رَخُمُونَا وَ الْمَوْثَانُ الِهَدَّ كَمَا رَخُلُوهَا وَكُلُّ وَرَدُوْهَا ط دَخَلُوهَا وَكُلُّ وَمِنَ الْعَابِدِينَ وَالْمَعْبُودِينَ فِيهَا خِلدُوْنَ وَلَيهَا خَلدُوْنَ وَلَيهَا خَلدُوْنَ وَلَيهَا خَلدُوْنَ وَلَيهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهَا اللهُ الل
- ١٠٠. لَهُمْ لِلْعَابِدِيْنَ فِيْهَا زَفِيْرٌ وُهُمْ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُونَ ـ شَيْئًا لِشِدَةِ غِلْيَانِهَا ـ
- النَّارِ عَلَى النَّا النَّ الزِيعَالِي عُبِدَ عُزَيْرٌ وَالْمَسِيْحُ وَالْمَلَاثِكَةُ فَهُمْ فِي النَّارِ عَلَى مُقْتَنْضَى مَا تَقَدَّمَ إِنَّ النَّارِ عَلَى مُقْتَنْضَى مَا تَقَدَّمَ إِنَّ النَّارِيَّةُ النَّمَنْزِلَةُ النَّمَنْزِلَةُ الْحُسْنَى وَمِنْهُمْ مَنْ ذُكِرَ اللَّمَنْزِلَةُ الْحُسْنَى وَمِنْهُمْ مَنْ ذُكِرَ اللَّكِكَ الْحُسْنَى وَمِنْهُمْ مَنْ ذُكِرَ اللَّكِكَ الْمُنْعَدُونَ .
- . لَا يَحْرُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبِرُ وَهُو اَنْ يَخُرُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبِرُ وَهُو اَنْ يَنْوَمُر بِالْعَبْدِ الْيَ النَّارِ وَتَتَلَقَّهُمُ تَسْتَفْيِلُهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَعِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ يَقُولُونَ لَهُمْ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْقُبُورِ يَقُولُونَ لَهُمْ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لَهُمْ فَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا .

### অনুবাদ

. يَوْمُ مَنْصُوبُ بِأُذْكُرْ مُقَدُّرًا قَبَكَهُ ـ نُطُّوِى السُّمَّاءُ كَطُيِّ السِّجِلِّ إِسْمُ مَلَكِ لِلْكُتُبِ صَحِيْفَةُ ابْنِ أَدُمَ عِنْدَ مَــُوتِهِ وَالسَّكْمُ زَانسِدَةً اوِ السِّسرِجسُلُ الصَّحِيثُفُهُ وَالْكِتَابُ بِمَسْعُنَى الْمَكَتُدُوبِ بِهِ وَاللَّامُ بِمَعْنِي عَلْى وَفِي قِراء إِللَّكُتُبِ جَمْعًا كُمَا بَدَأَناً أُولًا خَلْقِ عَنْ عَدِمٍ نُسُعِيدُهُ ط بَعْدَ إغدامه فالكاث متعَلِقة بنُعِيدُ وَضَمِيْرُهُ عَانِدٌ إِلَى أَوَّلُ وَمَا مَصْدَرِيَّةً وُعْدًا عَلَيْنَا ط مَنْضُوبٌ بِوَعُدْنَا مُقَدِّرًا قَبْلُهُ وَهُوَ مُؤَكَّدٌ لِمَضْمُونِ مَا قَبْلُهُ إِنَّا كُنًّا فَعِلْيَنَ مَا وَعَدْنَا ـ

্১০৪. <u>সেদিন</u> کُوْر শব্দটি তার পূর্বে اُذْکُرُ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। <u>আকাশমণ্ডলীকে</u> গুটিয়ে ফেল্ব যেমনিভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর سِجِلِ হলো একজন ফেরেশতার নাম। অর্থাৎ মৃত্যুকালে মানুষের আমলনামা। আর এটি অতিরিক্ত। অথবা انسبجل অর্থ আমলনামা। আর ل প্রটা এটা مُكُنُّونُ [लिখিত] অর্থে। আর ১ টি عُلْي অর্থে হয়েছে। অপর এক কেরাতে বহুবচন রূপে এসেছে। <u>যেভাবে আমি</u> প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম অনস্তিত্ব থেকে <u>সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব</u> তার অস্তিত্ব বিনাশ করার পর। كن -এর كن টি كيد -এর সাথে बत फिरक وَوَلَ अवत यभीत وَيُعِيدُهُ अवत फिरक ফিরেছে। আর 💪 হলো মাসদারিয়া। প্রতিশ্রুতি بوعَدْنَا भारत शूर्व وَعُدًا भारत शूर्व برعَدْنَا উহ্য থেকে এটা بخث দিয়েছে। এটা তার পূর্বের বাক্যের বিষয়বস্তুর জন্য তাকিদ স্বরূপ <u>আমি</u> এটা পালন করবই। যা আমি অঙ্গীকার করেছি।

১০৫. <u>আমি যাব্রে লিখে দিয়েছি</u> যাব্র অর্থ হলো কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব। <u>উপদেশের পর</u> অর্থাৎ আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব। <u>উপদেশের পর</u> এটা উদ্মল কিতাব অর্থা। অর্থাৎ লৌহে এটা উদ্মল কিতাব অর্থা। অর্থাৎ লৌহে মাহফুজে লেখার পর যা আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রয়েছে। <u>নিচয় ভূমির জান্নাতের ভূমির অধিকারী হবে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ।</u> এখানে এখানে الصالحين عام في كُلِّ صَالِحٍ عَبَادِيَ الصَّلِحُونَ عَامٌ فِي كُلِّ صَالِحٍ بِهِ مَعْالًا الْقُرْانُ لَبَلْغًا كِفَايَةً فِي اللَّهِ الْأَنْ لَبَلْغًا كِفَايَةً فِي

জানাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট । <u>সেই সম্প্রদায়ের</u>
জানাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট । <u>সেই সম্প্রদায়ের</u>
জন্য যারা ইবাদত করে। সে অনুপাতে আমলকারীদের জন্য।
১০৭. আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি। হে মুহাম্মদ

<u>কেবল রহমত স্বরূপ</u> অর্থাৎ করুণার জন্য <u>বিশ্ব জগতের প্রতি</u> মানুষ এবং জিনের জন্য আপনার মাধ্যমে।

. قُلُ إِنَّمَا يُوحِنَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَٰهِ كُمْ إِلَّهُ وَّاحِدُ ج اي مَا يُوحِلي إِلَي فِي أَمْرِ الْإِلْهِ إِلَّا وَحُدَانِيَتَهُ فَهَلُ انْتُمُ مُسُلِمُونَ مُنقَادُونَ لِمَا يُوحِلِي إِلَى مِنْ وَحُدَانِيَّتِهِ وَالْإِسْتِفْهَمَامُ بِمُعْنَى الْأَمْرِ.

. فَإِنْ تَسُولُنُوا عَنْ ذُلِكَ فَقُلُ اذْنَتُكُمُ أَعْلُمْتُكُمْ بِالْحَرْبِ عَلَى سَوَاءٍ ط حَالُهُ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمُفْعُنُولِ أَيْ مُسْتَويْنِ فِئ عِلْمِه لا استَبُدُ بِه دُونكُم لِتَتَاهُبُوا وَانْ مَا أَدْرِي اَقْرِيْبُ أَمْ بَعِيدً مَّا تُوعَدُونَ . مِنَ الْعَذَابِ أَوِ الْقِيْمَةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَعَلُّمُهُ اللَّهُ.

الْجَهَر مِنَ الْقُولِ ١١٠٠ . إِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْجَهَر مِنَ الْقُولِ وَالْفِيعِلِ مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ وَيُعَلُّمُ مَا تَكْتُمُونَ - أَنْتُمُ وَغَيْرُكُمْ مِنَ السِّرِ -

. وَإِنْ مَا ادْرِيْ لَعُلَّهُ آَيْ مَا اعْلَمْتُكُمْ بِهِ وَكُمْ يُعَلُّمْ وَقَنُّهُ فِتَنَدُّ إِخْتِبَارٌ لُّكُمْ لِيَرِي كَيفَ صِنْعَكُمْ وَمُتَاعٌ تَمْتِيعُ إلى حِيثِنِ أَيْ إِنْ قِضَاءِ الْجَالِكُمْ وَهٰذَا مُقَابِلُ لِلْاَوْلِ الْمُتَرَجِينِ بِلَعَلَ وَلَيْسَ الثَّانِيْ مَحِلًّا لِلتَّرَجِّيْ .

♦ ১০৮. বলুন, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ অর্থাৎ, আমার নিকট ইলাহ এর ব্যাপারে এটা ছাড়া আর কোনো প্রত্যাদেশ করা হয়নি যে, তিনি একসতা। সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাও আমার নিকট প্রত্যাদেশকৃত তার একত্ববাদের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে যাও। এখানে استِفْهَا সূলত নির্দেশসূচক।

🞙 ১০৯. <u>তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে</u> এটা হতে <u>আপনি</u> বলুন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি যুদ্ধের ব্যাপারে অবহিত করেছি। যথাযথভাবে এটা فَاعِلًا ও 🎞 উভয় থেকে 🖟 হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক জ্ঞানের ব্যাপারে উভয় পক্ষই সমপর্যায়ের। শুধুমাত্র আমিই সে বিষয়ে অবহিত এমন নয়। যাতে তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এবং তোমাদেরকৈ যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমি জানি না তা আসনু না দুরস্থিত। শান্তি অথবা কিয়ামত যা শান্তি সংশ্লিষ্ট। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

> তোমাদের থেকে ও অন্যদের থেকে। এ<u>বং</u> যা <u>তোমরা গোপন কর।</u> তোমরা ও অন্যরা গোপন বিষয় থেকে।

🔰 ১১১. <u>আমি জানি না হয়তো</u> এটা অর্থাৎ যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করলাম অথচ তার সময় জানা যায়নি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা স্বরূপ যাতে তোমরা কিরূপ আমল কর তা জানা যায়। এবং কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত। এটা অর্থাৎ - لَعَلَّهُ فِتْنَةً ज्या अथमि ज्या وَالْي حِيْنِ বিপরীত; 🕰 দ্বারা যে আশা পোষণ করা হয়েছে। আর বিতীয়টি নিশ্চিত বিষয় হওয়া এটা 🎉 -এর ক্ষেত্ৰ নয়।

### অনুবাদ :

قُلُ وَفِي قِراء قَالَ رَبُّ احْكُمْ بَيْنِي وَيَئِنَ مُكَذَبِي بِالْحَقِّ طَبِالْعَذَابِ لَهُمْ وَيَئِنَ مُكَذَبِي بِالْحَقِ طَبِالْعَذَابِ لَهُمْ اَوَ النَّصْرِ عَلَيْهِمْ فَعُذُبُوا بِبَدْرِ وَاحُدٍ وَالْحَنِينِ وَ الْخَنْدَقِ وَنُصِرَ وَالْحَنْدَقِ وَالْحَنْدَقِ وَنُصِرَ عَلَيْهِمْ وَرُبُنَا الرَّحْمُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى مَا تَصِفُونَ - مِنْ كِذَبِكُمْ عَلَى على على مَا تَصِفُونَ - مِنْ كِذَبِكُمْ عَلَى الله فِي قَولِكُمْ النَّحَدُ وَلَدًا وَ وَعَلَى الله فِي قَولِكُمْ سَاحِرٌ وَعَلَى الْقُرانِ فِي قُولِكُمْ شِعْرٌ .

১১২. <u>আপনি বলুন!</u> অন্য কেরাতে রয়েছে ঠির্ট্র তথা তিনি বললেন। <u>হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফয়সালা করে দিন।</u> আমার ও আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মাঝে ন্যায়ের সাথে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে অথবা তাদের বিপক্ষে সাহায্য করে। সুতরাং তাদেরকে বদর ও ওহুদ আহ্যাব, হুনায়ন এবং খন্দকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের বিপক্ষে সাহায্য করা হয়েছে। <u>আমাদের প্রতিপালক তো দ্য়াময়। তোমরা যা বল্ছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের এ মিথ্যারোপের ব্যাপারে যে, আল্লাহ তা'আলা সম্ভান গ্রহণ করেছেন এবং আমার ব্যাপারে তোমাদের এ উক্তিতে যে, হ্যরত মুহাম্মদ ক্ষ্মি একজন যাদুকর এবং কুরআনের ব্যাপারে তোমাদের এ কথায় যে, তা স্বর্চিত কবিতা।</u>

# তাহকীক ও তারকীব

অভিরিক্ত বা تَبْعِيْظِيَّة তথা অংশজ্ঞাপক। قَنُولُهُ فَمُنْ يَّعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ अভিরিক্ত বা كُفَرَانَ । তথা অংশজ্ঞাপক। كُفُرَانَ । শব্দটি مَصْدُرُ

وَاللَّهُ اَلُهُ اَلُهُ اَلُهُ اَلُهُ اَلُهُ اَلُهُ اَلُهُ اَلُّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاللّٰهُ حَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

ত্র দুর্ভিনু বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব নির্মাণ ভাষার বিশা । উভরটি অনারবি শাদ । যাহহাক -এর উক্তি মতে এরা হলো তুর্কীদের বংশধর । সকল ঐতিহাসিক তাদেরকে ইয়াফিস ইবনে নূহ -এর বংশধর বলেছেন । কারো কারো মতে, এরা হলো তুরক্কের তাতারি সম্প্রদায় । তাওরাতের জন্মধ্যায় ২ : ১০ পরিচ্ছেদে ইয়াফিস এর এক পুত্রের নাম মাগুণ (১) উল্লিখিত হয়েছে । ইবরানী ভাষায় ১ এর উচ্চারণ এ দারা করা হয় । এর কারণে ১৯৯৫ শাদটি ১৯৯৫ হয়ে গেছে । আর আরবিতে এ কে দ্বারা পরিবর্তন করা হয় । ফলে আরবি উচ্চারণে এটি মাজুজ হয়েছে । —[লুগাতুল কুরআন]

ইয়াজুজ মাজুজ খুলে যাওয়ার দ্বারা এখানে বাদশাহ সিকান্দর নির্মিত প্রাচীর খুলে যাওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ حَكَدِبِ : هَوْلُهُ حَكَدِبِ : هَوْلُهُ خَكَدِبِ : هَوْلُهُ خَكَدِبِ : هَوْلُهُ وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ عَطْف : هَوْلُهُ وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ تَاءَ عَطْف : هَوْلُهُ وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ تَاءَ عَطْف : هَوْلُهُ وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ مَدَدِهِ عَظَف : هَوْلُهُ وَاقْتَرَبُ الْوَعْدُ مَدَدِهِ عَظَف عَمْدُ مَا يَخْصَبُ بِهِ - أَنُ يُرَمَٰى بِهِ . اَنْ يُرْمَٰى بِهِ . اَنْ يُوسُدُ بِهِ . اَنْ يُرْمَٰى بِهِ . اَنْ يُعْمَادُ بِهُ اللّٰهِ . (١٤ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ . (١٤ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَ । उटा शात वर و- بُدُّل शात वर وحجُمْلَة مُستَائِفَة विषे : قَنُولَـهُ وَانْتُتُم لَـهَا وَارِدُوْنَ नित्थ এদিকে ইन्निত करत़ एवं, यातूत बाता كُتُبُ اللُّهُ , अर्थाल ال अर्थाल : قَنُولُـهُ فِسَى النُّزُبُور এখানে স্বাভাবিক আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য। হযরত দাউদ (আ.)-এর উপরে অবতারিত যাবৃর কিতাব উদ্দেশ্যে নয়। 💃 🕻 - अब वहरान राता السَبِجِلَ كانينًا لِلْكُتُبِ - अब वहरान राता السَبِجِلَ अवा रख़ وسفَت अववा السَبِجِلَ كانينًا لِلْكُتُبِ - अब वहरान राता (السَبِجِلَ كانينًا لِلْكُتُبِ السِّجِلُ الْكَانِن لِلْكُتُب

كُلُّ अप्राप्त كَمَا بُدُأنَا كُلُّ شَيْ فِي الَّالِ خَلْقِهِ كَذْلِكَ نُعِيدُ كُلُّ شَيْ अप्रम वाकाणि अप्रन किं : قَنُولُمُ كَمَا بَدَانَا এর উহ্য مُنْهُول আর أُول خلق আর وَاللهُ عَلَيْ شَيْ اللهُ صَيْبَر يَهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَي عَالَ अत्र عَالً अतुर مُبَالغَة आवात مُفْهُولَ لَهُ उला طَلَق करताइन य्य, এটা হলো مَفْهُولُـهُ لِللرَّحْسَمَةِ

२ए० शास ।

শশটি ভুলবশত লিখিত হয়েছে। কেননা আহ্যাব এবং খন্দক উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে 'হারাম' শন্দটি 'শরিয়তগত অসভব'-এর قُولُهُ وَحَرَامٌ عَلْي قَرْيَةٍ اهْلَكْنَاهَا ٱنْهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'

এ বাক্যে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে 🗹 টি অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোনো কোনো তাফসীরবিদ 🏒 🚄 শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরি অর্থে ধরে 🦞 -কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আজাব দারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরি। -[কুরতুরী] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সংকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো তথু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

वशात حَتْى अशात وَ قُولُهُ حَتْلَى إِذَا فُترِحُت يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مَنِ كُلٍّ حَدَدٍ يُنْسِلُونَ বিষয়বস্কুর সার্থে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ 🚃 আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন, যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য হিরু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেওয়া হবে। কুরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

ক্রি : শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি, বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তর দিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তর দিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়া পড়তে দেখা যাবে।

ত্র ত্রান্ত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে। এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে। এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হয়রত ঈসা (আ.), হয়রত উয়াইর (আ.) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে য়বেনং তাফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সম্প্রে করে; কিছু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সম্প্রেরের জবাব তাদের জানা থাকার কারণে তারা জিজ্ঞাসা করে না, নাকি তারা সম্প্রেও জবাবের প্রতি ভ্রম্কেপই করে না! লোকেরা আরজ করল, আপনি কোন আয়াতের কথা বলেছেনং তিনি বললেন, আয়াতি হলো এই—

ত্র্যুর্বিরার পর কাফেরদের বিতৃষ্কার সীমা থাকেনি। তারা বলতে থাকে, এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা [কিতাবী আলেম] ইবনে যিবা'রার কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জবাব দিতাম। আগজুকরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জবাব দিতেনং তিনি বললেন, আমি বলতাম যে, খ্রিন্টানরা হয়রত ঈসা (আ.)-এর এবং ইহুদিরা হয়রত উয়ায়র (আ.)-এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে হিছে মুহাম্বদা আপনি কি বলেনা [নাউয়্বিল্লাহ] তাঁরা কি জাহান্নামে যাবেনা কাফেররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্বদ আপনি কি বলনো [নাউয়্বিল্লাহ] তাঁরা কি জাহান্নামে যাবেনা কাফেরত আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন—

অর্থাৎ, যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে। এই ইবনে যিবা'রা সম্পর্কেই কুরআন পাকের এই আয়াত নাজিল হয়েছিল– وَلَكُمُ صَرِّبُ ابِّنُ مُثَرِّبُمُ مَشَكُّ إِذَا فَتَرَمُكُ مِنْهُ अर्थाৎ, যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পোশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

ভবস্থা হাঁই । পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দোজখের ক্ষীণ শব্দও শুনতে পাবেন না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– কিয়ামতের সেই মহা বিপদেও নেককার মুমিনগণ চিন্তিত হবেন না এবং ভীত সন্ত্রস্তুও হবেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ﴿ اَكُوْرُ اَكُوْرُ اَكُوْرُ اَكُوْرُ اَكُوْرُ اَكُوْرُ اَكُوْرُ اَكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُوْرُ الْكُورُ الْكُورُ

শব্দের অর্থ ইবনে আব্বাস (রা.) بَجِلُ السَّمَاءُ كَطَّيُ السَّمَاءُ كَطَّيُ السَّمِلُ الْكَتْبُ শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) প্রমুখও এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর (র.) প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। ইঠি শব্দের অর্থ এখানে كَنْبُورُ অর্থাৎ, লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। – ইবনে কাসীর, রহুল মা আনী]

সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোনো ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিলে, আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমওলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আবাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বতী সব সৃষ্টবন্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বতী সব সৃষ্টবন্তুসহ গুটিয়ে একত্র করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তা আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। —[ইবনে কাসীর]

। अत वर्यकन رُبُرُ अनि 'زُبُورُ : قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ.)–এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে 💥 বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذِكْر বলে তাওরাত এবং 💃 বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে। যথা– ইঞ্জীল, যবুর ও কুরআন। –[ইবনে জরীর] যাহ্হাক থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন, ذُكِّر বলে লওহে মাহফূজ এবং کُرُر বলে পয়গাম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর সকল গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ (র.) এ অর্থই পছন্দ করেছেন। –[রহুল মা'আনী] সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে এখানে اَلْأَرْضُ [পৃথিৰী] বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবাইর, ইকরিমা , সুন্দী আবুল আলিয়া (র.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন কুরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী أَوْرَثْمَنَا الْأَرْضُ نَتَبَوْا أُمِنَ الْجَنْبَةِ حَيْثُ نَشَاءُ বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সংকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবীর অন্তিত্ব নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, ارُض -এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী অর্থাৎ, দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। [জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সংকর্মপরায়ণগণ হবেন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে- إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَهِ অর্থাৎ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا مِنْكُمْ - आंकिक करतन এবং ७७ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে অর্থাৎ মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ أَمُنُوا فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ -श्रिवीए७ अनिका कत्रतन । अर्गत अक आग्नार७ आरइ-ी অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আমার পয়গাম্বরগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সংকর্মপরায়ণরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামানার আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। –[রুহুল মা'আনী, ইবনে কাসীর] , अत वह्र हन। मानव, जिन जीवज्रू, عَالَمُ मंत्रि عَالَمِيْنَ : قَوْلُهُ وَمَا ٱرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتُهُ لِلْعَالَمِيْنَ উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ 🚃 সবার্র জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সত্যিকার রহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর জিকির ও ইবাদত সব বস্তুর রহ, তখন রাসূলুক্লাহ 🚃 যে, সব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল! কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যস্ত আল্লাহর জিকির ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ হ্রাহ্র বলেন, اَنَ رَحْمَةُ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। –ইবনে আসাকির

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাস্লুল্লাহ ক্রি আরো বলেন اَنَا رُحْمَةً مُهُدَاءٌ بِرَفْع قَوْم رُخَفْض اللهِ عَلَام عَلَام الْخَرِينَ অর্থাৎ, আমি আল্লাহ প্রেরিত রহমত, যাতে [আল্লাহর আদেশ পালনকারী] এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং [আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী] অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই। –[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিন্ন করার জন্য কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعَلَمُ



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرُّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ :

يَّا يَهُا النَّاسُ اَى اَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمُ النَّاسُ النَّاسُ اَى اَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمُ التَّفُوا اِنَّ تُطِيعُوهُ إِنَّ وَلُوْلُهُ السَّاعَةِ اَي الْحَرَكَةَ الشَّدِيدَةَ لِلْاَرْضِ الْتِيْ يَكُونُ بَعْدَهَا طُلُوعُ لِللَّرْضِ الْتِيْ يَكُونُ بَعْدَهَا طُلُوعُ الشَّعْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا الَّذِي هُو قُرْبُ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمً . فِي إِذْعَاجِ النَّاسِ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمً . فِي إِذْعَاجِ النَّاسِ هُو نَوْعُ مِنَ الْعِقَابِ .

১. হে মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীও অন্যান্যরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে। এভাবে যে, তোমরা তার অনুসরণ করবে নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকশ্পন অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচণ্ড ভূমিকম্প যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার পর সংঘটিত হবে। এক ভয়য়য় ব্যাপার মানুষকে হতবিহবল করার ক্ষেত্রে এটাও এক ধরনের শাস্তি।

. يَنُومَ تَرُونَهَا تَذَهُلُ بِسَبِهَا كُلُّ مَرْضِعَةِ بِالْفِعْلِ عَبْ اَرْضَعَتْ اَيْ مَرْضِعَةِ بِالْفِعْلِ عَبْ اَرْضَعَتْ اَيْ تَنْسَاهُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ اَيْ حُبْلَى حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسُ سُكُولِي مِنْ شِدَّةِ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسُ سُكُولِي مِنْ الشَّرَابِ الْنَحُوفِ وَمَا هُمْ بِسُكُولِي مِنَ الشَّرَابِ وَلَى حِنَ الشَّرَابِ وَلَى حَنْ الشَّرَابِ وَلَى حِنَ الشَّرَابِ وَلَى حِنْ الشَّرَابِ وَلَى حَنْ اللَّهُ مَ بِسُكُولِي مِنَ الشَّرَابِ وَلَى حَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

২. <u>যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন বিশ্বৃত হবে</u> তার কারণে প্রত্যেক স্তন্যধারী কর্মের মাধ্যমে <u>তার দুগ্ধ</u> প্রায়ে শিশুকে অর্থাৎ, ভুলে যাবে তাকে। <u>এবং</u> প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে অর্থাৎ গর্ভধারিণী নারী <u>তার গর্ভকে, আর মানুষকে দেখবে</u> নেশাগ্রস্ত সদৃশ অতিশয় ভয়ের কারণে <u>যদিও তারা</u> নেশাগ্রস্ত নয় মদপানের কারণে <u>বস্তুত আল্লাহর শান্তি</u> কঠিন। সে শান্তিতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

- হয়েছে- মানুষের মধ্যে ক্তেক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্বন্ধে বিভগ্তা করে তারা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। আর পবিত্র কুরআন হলো পূর্বকালের কিসসা কাহিনী। আর তারা পুনরুত্থান ও মাটিতে পরিণত হওয়া ব্যক্তিবর্গকে জীবিতকরণকে অস্বীকার করে। <u>এবং সে অনুসরণ করে</u> বাকবিতপ্তায় <u>প্রত্</u>যেক বিদ্রোহী শয়তানের।
- 8. তার সমন্ধে এই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে. শয়তানের ব্যাপারে এই ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে যে কেউ তার সাথে বন্ধুতু করবে তার অনুসরণ করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে আহবান করবে প্রজ্বলিত অগ্নির শান্তির দিকে। অর্থাৎ জাহান্লামের দিকে।
- ৫. হে মানুষ অর্থাৎ হে মক্কাবাসীগণ! যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও সংশয় পোষণ কর পুনরুখান সম্পর্কে তবে জেনে রেখাে! আমি তাে তােমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের মূল তথা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে <u>মৃত্তিকা হতে অতঃপর</u> আমি তাঁর সম্ভানাদিকে সৃষ্টি করেছি <u>তার শুক্র হতে অতঃপর</u> আলাক হতে আর আলাক হলো জমাট রক্ত। অতঃপর মাংসপিও হতে আর তা হলো চিবানো পরিমাণ গোশতের টুকরা পূর্ণাকৃতি সৃষ্টির পূর্ণ অবয়ব এবং অপূর্ণাকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির অপূর্ণাঙ্গ অবয়ব <u>তোমাদের</u> নিকট ব্যক্ত ক্রার জন্য আমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, যাতে তোমরা সৃষ্টির সূচনা দারা তাকে পুনরুখানের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করতে পার। <u>আমি স্থিত রাখি</u> এটা জুমলায়ে মৃস্তানিফা <u>মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা করি তা এক</u> নির্দিষ্টকালের জন্য গর্ভাশয় হতে বহির্গমনকাল পর্যন্ত তারপর আমি তোমাদেরকে বের করি মায়ের উদর হতে শিশু রূপে کُلُنُا کُ भक्षि کُلُنُا अर्थ হয়েছে।

- ত একদলের ব্যাপারে অবতীর و كَا مَنْ وَلَ فِي النَّاضْرِيْنِ الْحَارِثِ وَجَمَاعَةٍ ﴿ وَكَمَاعَةٍ السَّاضْرِيْنِ الْحَارِثِ وَجَمَاعَةٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم قَالُوا النَّمَلَاتِكُةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَ الْقُرْأَنُ اسَاطِيرُ الْأَوْلِيسْ وَأَنْكُرُوا الْسَعْثَ وَإِحْيَاءَ مَنْ صَارَ تُرَابًا وُيَتَيْبِعُ فِي جِدَالِهِ كُلُّ شَيْظِنِ مُّرِيْدٍ أَى مُتَمَرَّدٍ.
- ٤. كُتِبَ عَلَيْهِ قُضِى عَلَى الشُّيطَانِ ٱنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ أَي إِتَّبَعَهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ يَدْعُوهُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ . أي النَّارِ .
- . يَاكِيُهَا النَّاسُ اَى اَهْلُ مَكَّةَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ شَكٍّ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ أَيْ اصُلَكُمْ أَدَمَ مِنْ تُرابِ ثُمَّ خَلَقْنَا ذُرِيتُهُ مِنْ نَكُطُفَةٍ مِنِنَى ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ وَهِيَ الدُّمُ الجامِدُ ثُمَّ مِنْ مُضْعَةٍ وَهِيَ لَحْمَةً قَدْرَ مَا يُمْضُعُ مُخَلَّقَةٍ مُصَوّرةٍ تَامَّةِ الْخَلْقِ وَّغَيْرِمُ خَلَّقَةٍ أَيْ غَيْرِ تَامَّةِ الْخَلْقِ لِّنْبُيِّنَ لَكُمْ ط كَمَالَ قُدْرَيْنَا لِتَسْتَدِلُّوْا بِهَا فِي إِبْتِدَاءِ الْخَلْقِ عَلْى إِعَادَتِهِ وُنْقِرُ مُسْتَانِفُ فِي الْاَدْحَامِ مَا نَسْكَا مِ اِلِّي أَجُلِ مُستَّى وَقُتَ خُرُوجِه ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهٰ تِكُمْ طِفْلًا بمعنى أطفالاً .

ثُمَّ نُعَمِّرُكُمْ لِتَبلُغُوا اَشُدُّكُمْ ج آي الْكَمَالَ وَالْقُوّةَ وَهُو مَا بينَ الثَّلَاثِينَ إلى الْارْبعِيْنَ سَنَةً وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفّي يمُوتُ قبل بلُوغ الْاَسُدِ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوفِي يمُردُ إلى أَرْدُلِ الْعُمُ اخْسِهِ مِنَ الْهَرَمِ وَالْخَرَفِ لِكَيْلًا يَعْلُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ

شَيْئًا قَالَ عِكْرِمَةُ مِنْ قَرَأَ الْقُرَانَ لَمُ مَنْ عَرَأَ الْقُرَانَ لَمُ مَنْ عَرَا الْعُرَانَ لَمُ مَ يَصِرْ بِهٰ نِهِ الْحَالَةِ وَتُرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً يَابِسَةً فَإِذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ وَرَبَتْ إِرْتَفَعَتْ وَزَادَتْ الْمَاءُ وَرَبَتْ إِرْتَفَعَتْ وَزَادَتْ

وَانْبُنَتُ مِنْ زَائِدَةً كُلِّ زَوْجٍ صِنْفٍ بَهِيْجٍ

. ذَلِكَ الْمَذَكُورُ مِنْ بَدْ إِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ اللّٰي الْحِرِ إِحْبَاءِ الْأَرْضِ - بِأَنَّ بِسَبَبِ أَنَّ اللّٰهُ هُو الْحَقُ الشَّابِثُ الدَّائِمُ وَأَنَّهُ اللّٰهُ هُو الْحَقُ الشَّابِثُ الدَّائِمُ وَأَنَّهُ يَكُو شَوْرَ قَدِيْرُ . يُحْبِى الْمَوْتُ وَأَنَّهُ عَلَى كُلُ شَوْرَ قَدِيْرُ .

٧٩. وَأَنَّ السَّاعَةَ أَتِينَةً لَا رَبْبَ شَكَّ فِيهَا طَ وَاللَّهُ اللَّهُ عِنْهُا مَا وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ -

٨. وَنَزَلَ فِي ابِئ جَهْلٍ . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى
 مَعَهُ وَلا كِتَابٍ مُّنِيثٍ . لَهُ نُورُ مَعَهُ .

### অনুবাদ

<u>অতঃপর</u> তোমাদেরকে জীবনকাল দান করি <u>যাতে</u> <u>তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।</u> অর্থাৎ বয়সের পূর্ণতায় ও শক্তিতে। আর তা হলো ত্রিশ হতে চল্লিশ বছরের মাঝামাঝি সময়। এবং তোমাদের মধ্যে <u>কারো মৃত্যু ঘটানো হয়</u> পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে <u>এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে</u> কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে বার্ধক্যের বয়সের হীনতম পর্যায়ে এবং বিবেকশূন্যতার স্তরে উপনীত হয়। <u>যার ফলে যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে</u> <u>তারা সজ্ঞান থাকে না।</u> ইকরিমা (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে সে এ অবস্থায় উপনীত হবে না। <u>আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক,</u> <u>অতঃপর তাতে আমি পানি বর্ষণ করলে তা শস্য</u> <u>শ্যামল হয়ে আন্দেলিত হয়</u> নড়চড়া করে <u>ও স্ফীত হয়</u> উঁচু হয় ও বৃদ্ধি পায় <u>এবং উদগত করে সর্বপ্রকার</u> নয়নাভিরাম উদ্ভিদ্র সুন্দর এখানে 🝰 টি অতিরিক্ত।

এটা উল্লিখিত মানবসৃষ্টির সূচনা হতে নিয়ে ভূমি উজ্জীবিতকরণ পর্যন্ত সবকিছু <u>এ জন্য</u> এ কারণে যে আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সূর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

কিয়ামত আসবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই সংশয় নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ উত্থিত করবেন।

আবৃ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে— <u>মানুষের মধ্যে</u>
কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিত্তা করে। তাদের না
আছে জ্ঞান, না আছে প্রথনির্দেশ তার সাথে। না আছে
কোনো দীপ্তিমান কিতাব।

### অনুবাদ :

হয়েছে অর্থাৎ ঈমানের مَال عُنْقَهُ عَنْقَهُ تَكُبُرًا ﴿ ٩. ثَانِتَى عِطْفِهِ مَالٌ أَى لَاوَى عُنْقَهُ تَكُبُرًا বিষয়ে অহংকারবশত ঘাড় বাঁকা করে বিতপ্তা করে, আর عطُّف হলো ডান বা বাম দিক, ভ্রষ্ট করার জন্য এর يَاء عود পশ উভয় হরকতই يَاء এব لِيُضِلُ হতে পারে <u>আল্লাহর পথ হতে</u> তাঁর দীন হতে। <u>তার</u> <u>জন্য আছে ইহলোকে লাঞ্ছনা</u> শাস্তি। সুতরাং তাকে বদর যুদ্ধের দিনে হত্যা করা হয়। এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন যন্ত্রণা। অর্থাৎ بالنار ـ আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেওয়া।

১০. তাকে বলা হবে এটা তোমার কৃতকর্মের ফল অর্থাৎ তুমি পূর্বে যা প্রেরণ করেছ তার। এখানে ব্যক্তিকে হাত দারা ব্যক্ত করা হয়েছে, অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দারা নয়। কেননা হাত দারাই মানুষের অধিকাংশ কাজের সমাপ্তি ঘটে থাকে। কারণ আল্লাহ জুলুম করেন না অর্থাৎ অত্যাচারী নন, বান্দাদের প্রতি যে, তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ বিনেই শান্তি দিবেন।

عَنِ الْإِيْمَانِ وَالْعِطْفُ الْجَانِبُ عَنْ يَمِيْنِ أو شِمَالٍ لِيُضِلُّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا . عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ طَدِيْنِهِ لَهُ فِي اللُّمُنْيَا رِخْزَى عَذَابٌ فَقُتِلَ يَوْمُ بَدْرٍ وُنْذِيقَهُ يَوْمَ الْقِيهُمَةِ عَذَابَ الْحَرِيثِقِ . أي الْإِحْرَاقِ

ويُقَالُ لَهُ ذَٰلِكَ بِمَا قَدُّمَتْ يَدَاكُ إِنَ قَدُّمْتَهُ عُبِّرَ عَنْهُ بِهِمَا دُوْنَ غَيْرِهِمَا لِاَنَّ اكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوِلُ بِهِمَا وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظُلُّامِ أَى بِذِى ظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ. فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ.

# তাহকীক ও তারকীব

এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন وَضَافَتُ إِلَى الظُّرُفِ किय़ाমতের দিনের ভূকম্পন, এখানে قَوْلُـهُ زُلْزُلَـهُ السَّاعَـةِ এর মধ্যে হয়েছে। আর যরফের ক্ষেত্রে এটা বৈধ।

: ব্যাখ্যাকার (র.) এর দারা উদ্দেশ্যে নিয়ছেন যে, এ কম্পন দুনিয়াতেই হবে এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পরে হবে। এই উক্তির সমর্থন হয় আল্লাহ তা'আলার বাণী – كُذُ كُلُّ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله । ছারা مُرْضِعَةِ عَدُّا ٱرْضَعَت

এর উদ্দেশ্য হলো, দুধ পান করানোর অবস্থা। যখন মা সন্তানের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হয় এমন عَنْ , अर्था مَصْدَرِيَّة वात مَا مَكَ مَنْكَ أَرْضَعَتْ । अवश्वाय प्रांत والمعالم مَصْدَرِيَّة वात والمعالم المعالم عَن الَّذْي ارْضُعَتْهُ -आवात وارضاعِها अ राज शात । अथीए إرضاعِها

- عَدْمُـلُ . এখানে يَوْمُ تَكُوْلُكُ عَلَمُ اللهِ अभात - يَوْمُ تَكُوْلُكُ يَكُومُ تَكُوْلُكُ يَكُومُ تَكُوْلُكُ থেকে বদল হওয়ার কারণে। ৪. غَظِيْمُ -এর কারণে। ৩. السَّاعَةُ । থেকে বদল হওয়ার কারণে। ৪. فِعْل উহা

। এর দারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য ضَمِيْر এর দারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য وَ مُولُـهُ تُـذُهُـلُ

এর পরবর্তী অংশ তার নীতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী অংশর বিপরীত- لَكِنَّ এখানে : قَنُولُـهُ وَلَٰكِنُّ عَـذَابَ اللَّهِ بشَرِيْدُ উদ্দেশ্য।

কিবলামুখী থাকার প্রয়াস মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। ৫. পঞ্চমবারে আত্মিক মনোযোগ অর্থাৎ যেদিকে প্রতিপালকের বিশেষ সুদৃষ্টি রয়েছে, দিল যেন সেদিকেই নিমগু থাকে এবং ৬. ষষ্ঠবারের উদ্দেশ্য তাকিদ ও দৃঢ়তা প্রদান অর্থাৎ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করা। -[তাফসীরে মাজেদী]

- ৩. মুফাসসিরগণ নিজ নিজ রুচি ও কুরআনবোধের আলোকে পুনরুল্লেখ বিধানের আরো নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। যেমন-
- \* কেউ বলেন, প্রথমবার নবীজির মন খুশি করার জন্যে, দ্বিতীয়বার সকল উন্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তৃতীয়বার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি নিরসনের জন্যে।
- \* কেউ বলেন, প্রথমবার হরমের অধিবাসীদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়বার জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীদের জন্যে এবং ড়তীয়বার সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে।-[মা'আরিফুল করআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) খ. ১, পৃ. ২৪৫] का'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে বর্ণিত وَمُوْلُهُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظُلُمُوا مِنْهُمْ আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কিবলা ছিল কা'বা এবং শেষ নবীকেও এদিকেই মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। কাজেই আপনাকে কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ না দেওয়া হলে ইহুদিরা অবশ্যই অভিযোগ তুলত। অপর দিকে মক্কা শরীফের মুশরিকরা বলত, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা ছিল কা'বা আর এই নবী ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের দাবি করেন অথচ কিবলার ক্ষেত্রে করেন তাঁর বিরোধিতা। এখন তাদের কারোরই কথা বলার সুযোগ থাকল না।

তবে বেয়াড়া স্বভাব উল্টোরথীদের কথা আলাদা। ওরা এ প্রাঞ্জলতার পরেও প্রশ্নের ঝড় তুলে গোঁয়ার্তুমি করবে। যেমন কুরাইশরা বলবে– তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কিবলা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতিনীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইহুদিরা বলবে- আমাদের কিবলার সত্যতা জানার ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এরূপ অবিবেচকদের মন্তব্যের কোনো পরোয়া করবেন না। আমার আদেশ পালন করুন।

তাফসীরে উসমানী ও মাজেদী]

ইসলামি শরিয়ত পৃথিবীর বুকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবসন্মত জীবন বিধান। এর কিবলা স্থিরীকরণ ও تُولُدُ لَعَلْكُمْ تَهْتُدُونَ কা'বামুখী হওয়ার বিধানও এ পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসন্মত জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। كُنَّ এর لَعَلَّ অব্যয় [যাতে করে] অব্যয়ের সমার্থক, সন্দেহ বা দ্বিধাবোধক নয়। এর অর্থ হবে− 'যাতে' বা 'যেন'। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, যারা আগে হতে হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের সম্পর্কে আবার হেদায়েতপ্রাপ্তিতে ধন্য হওয়ার কথা বলা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তরসমূহ অসীম ও অপরিসীম।

لِأُتِمَّ १८५ كَمَّا ٱرْسُلْنَا अप्तन जामि प्रातन करति أَرْسُلْنَا مُتَعَلِّقٌ بِأَتِمَّ ٱيْ إتْمَامًا كَاِتْمَامِهَا بِإِرْسَالِنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ يَتْلُوا عَلَيكُمْ أَيْتِنَا الْقُرَانَ وَيُزَكِّيكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْأَنَّ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

التَّسْبِيْح بِالصَّلُوةِ وَالتَّسْبِيْح ١٥٢٥٠. فَاذْكُرُونِيْ بِالصَّلُوةِ وَالتَّسْبِيْح وَنَحْوِهِ أَذْكُرْكُمْ قِيْلَ مَعْنَاهُ أَجَازِيْكُمْ وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ اللَّهِ مَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكُرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَمَنْ ذَكَرَنِيْ فِى مَلَإِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِّنْ مَكْثِهِ وَاشْكُرُوا لِنْ نِعْمَتِنْ بِالطَّاعَةِ وَلاَ تَكُفُرُونِ بِالْمَعْصِيَةِ.

-এর সাথে مُتَعَلِّق বা যুক্ত। (তামাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল মুহাম্মদ == -কে, যাতে আমার অন্যান্য অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধানের মতো তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আমি আমার এই অনুগ্রহেরও পূর্ণতা বিধান করতে পারি। যে আমার <u>আয়াতসমূহ</u> অর্থাৎ আল কুরআন ্তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে অর্থাৎ শিরক হতে তোমাদেরকে পাক করে <u>এবং কিতাব</u> আল-কুরআন <u>ও হিকমত</u> তাঁর আহকাম ও বিধিবিধানসমূহ শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জনতে না তা শিক্ষা দেয়।

আমাকে স্বরণ কর। আমি তোমাদেরকে স্বরণ করব। বলা হয়, এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করব। আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসে [হাদীসে কুদসীতে] আছে, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে শ্বরণ করবে আমিও তাকে মনে মনে শ্বরণ করবে। যে ব্যক্তি আমাকে কোনো সমাবেশে শ্বরণ করবে আমিও তাকে তা হতে উৎকৃষ্টতর সমাবেশে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

# তাহকীক ও তারকীব

وَ وَكُو اللَّهِ ﴿ كُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ﴿ كُو اللَّهِ كُو اللَّهِ ﴿ كُو اللَّهُ الْ : जिमात्नत्रत्क श्राविन । اُجَازِيْكُمْ : সমাবেन । اُجَازِيْكُمْ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র: এ পর্যন্ত কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হয়রত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হয়রত ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী 🚃 -এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম 🚃 -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কিবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাতে বিশ্বয়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

কিয়ামতের ভ্কশন কবে হবে: কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুখিত হওয়ার পর ভ্কশন হবে, নাকি এর আগেই হবে? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যথা ১. وَأَنْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكُتَا دَكَّةَ وَاحِدَهُ . وَلْزَالَهَا (আ.)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হালর-নশর ও পুনরুখানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই, যে উভয় উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যধারী মহিলারা তাদের দুশ্বপোষ্য শিশুর কথা ভূলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। —[কুরতুবী]

ারেস সম্পর্কে। এ লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়। সে ছিল ইসলামের দুশমন, সত্যের দুশমন, মানবতার দুশমন। সে বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা, পবিত্র কুরআন পূর্বকালের লোকদের রচনা। [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক] সে পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করতো এবং বলতো, মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এরপর তার পুনর্জীবন সম্ভব নয়।

—[ইবনে আবি হাতেম, তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পু. ১৮]

আল্লামা আলৃসী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াত আবৃ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো কারো মতে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে উবাই ইবনে খালফ সম্পর্কে। —[রহুল মা'আনী— খ. ১৭, পু. ১১৪]

আর আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। এই দুরাআ বলেছিল, "তোমরা যে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বল তিনি কি স্বর্ণের নাকি রৌপ্যের, নাকি তামার"? তার এই প্রশ্নে আসমান প্রকম্পিত হয়ে উঠলো এবং তার মাধার খুলি উড়ে গেল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে এক ইহুদি এমন প্রশ্ন করেছিল, ফলে আসমান থেকে বজ্বপাত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিল। —িতাফসীরে তাবারী খ. ১৭, পৃ. ৮৯]

আল্লামা শওকানী (র.) লিখেছেন, নজর ইবনে হারেস লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়, মূর্খ ও অহংকারী। সে আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করতো। তার ধারণা তিনি মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করতে পারবেন না। (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذُلِكَ) আর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরা ও উতবা ইবনে রাবিয়া সম্পর্কে।

—[তাফসীরে ফতহুল কাদীর খ. ৩, পূ. ৪৩৯]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের শানে নুযুলের বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াত নজর ইবনে হারেছ অথবা আবৃ জাহল বা উবাই ইবনে খালাফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে; কিন্তু আধুনিক যুগে ঐ দুরাত্মা কাফেরদের অনুরূপ ভ্রান্ত মত পোষণকারী দেখা যায় অনেককে, বিশেষত যারা ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদেরকে দেখা যায় এমন অযৌক্তিক,অবান্তর এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য করতে। —িতাফসীরে মাজেদী পৃ. ৬৭৬]

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে
মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী দুরাত্মা কাফের নজর ইবনে হারেসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা
আধিরাতকে অবিশ্বাস করে তাদের শান্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জ্মিন্দেগী সম্পর্কে সন্দিহান হয় তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে এবং মানবজাতির আদি পিতা হয়রত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির কথা স্বরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে প্রথমবার যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করেনেন বরং দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হবে প্রথম বারের তুলনায় সহজ। তাই ইরশাদ হয়েছে-

يَايَهُا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

"হে মানবজাতি। যদি তোমরা পুরুত্থান সম্পর্কে সর্ন্দেহ পোষণ কর তবে একথা জেনে রেঁখ যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে।"

মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির ন্তর ও বিভিন্ন অবস্থা: এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির ন্তর ও বিভিন্ন অবস্থা: এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ত্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ ক্রেনে, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ের সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিও হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেওয়া হয়। ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিজিক পাবে. ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, নাকি হতভাগা। -ক্রিরত্বী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় তখন মানবসৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ তা আলাকে জিজ্জেস করে : আর্লাহ তা আলাকে জিজ্জেস করে : আর্লাহ তা আলাকে জিজ্জেস করে হার্লি আর্লাহ তা আ্লাহ কা আলাকে জিজ্জেস করে লা হয় হয় তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কিনা। যদি আলাকর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় আর্লাহ তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে আর্লাহ কন্যা। হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্জাসা করে, ছেলে নাকি কন্যা। হতভাগা নাকি ভাগ্যবান। তখনই ফেরেশতাকে সবকিছু বলে দেওয়া হয়। – হিবনে কাসীর

च غَيْر مُخُلُقَة ও عُنُون শব্দদ্বয়ের এই তাফসীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

ప్ ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రేటి ప్రాంత్ ప్రేటి ప్ర

ভিত্ত ভিত্ত ভাল করে, যাত্গর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। ﴿ الشَّدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

যায়। রাস্লে কারীম আ এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থিনা করেছেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে রাস্লুল্লাহ ক্রিনিন্ধের ত্রামিত করিতন এবং হযরত সা'দ (রা.)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই-

اَللَّهُمُّ إِنِيُّ اَعُودُيكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدُ الله ارْدُلِ الْعُمُرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْدُنْيَا وَعَلَالِ الْعُمُرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدُ اللهُ مُرِ الْعُمُرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ رَفْتَنَةِ الدُّنْيَا وَعَلَالِ الْقَبْرِ .

মানবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা: মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবৃ ইয়ালায় বর্ণিত হয়রত আনাস ইবনে মালেক (র.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ বলেন: প্রাপ্তরেয় না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোনো সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়য়য় হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে য়য়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুই জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। য়খন সেমুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর পৌছে য়য়য়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। য়খন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। য়াট বছর বয়সে পৌছলে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। সন্তর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আলি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তার অগ্রপশ্চাতের সব গুনাহ মাফ করে দেন; তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন এবং তার শাফায়াত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে য়য়, 'আমিনুল্লাহ ও আমিরুল্লাহ ফিল আরম' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। [কেননা এই বয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিয়শেষ হয়ে য়ায়, কোনো কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে। অতঃপর মানুষ য়খন 'আর্যালে ওমর' তথা নির্কর্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন স্বস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গোনাহ হয়ে গোলে তা লিপিবদ্ধ করা হয়় না।

শন্দের অর্থ- পার্শ্ব। অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তনকারী! এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে মানুষের পুনরুখানের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হওয়ার পর পূববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قِدِيْرٌ .

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে শক্তিশালী। অতএব, যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের পুরুখানেও সক্ষম। আর আলোচ্য আয়াতে তারই ঘোষণা রয়েছে সুস্পট্ট ভাষায়। ইরশাদ হচ্ছে– وَاَتُ السَّاعَةُ الْرِيْبُ وَيْبُ

#### অনুবাদ

١. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ ج اَى شَكِ فِى عِبَادَتِهِ شَبَهُ بِالْحَالِ عَلَى حَرْفِ جَبَلِ فِى عَكِم ثُبَاتِه فَإِنْ اَصَابَهُ خَيْرُ صِحَّةُ وَسَلَامَةُ فِى نَفْسِهِ وَمَالِهِ نِ اطْمَانٌ بِهِ جَ وَإِنْ اصَابَتُهُ فِتْنَةٌ مِحْنَةً وَسُقْمٌ فِى نَفْسِهِ وَمَالِهِ نِ انْقَلَبُ عَلَى وَسُقْمٌ فِى نَفْسِهِ وَمَالِهِ نِ انْقَلَبُ عَلَى وَسُقْمٌ فِى نَفْسِهِ وَمَالِهِ نِ انْقَلَبُ عَلَى وَجُهِم وَقِنَ اَى رُجْعَ إِلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّنْيَا بِفُواتِ مَا اَمِلَهُ مِنْهَا وَالْإِخْرَةَ طِ بِالْكُفْرِ فِلِكُ هُو الْخُسُرانُ الْمَبِينُ الْبَيْنُ الْبَيْنُ .

يَدْعُوا يَغْبُدُ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنَ الصَّنَمِ مَا لَا يَضُرُّهُ إِنْ لَمَ يَعْبُدُهُ وَمَا لَا يَنْفُعُهُ إِنْ عَبَدَهُ ذُلِكَ الدُّعَاءُ هُو النَّلُلُلُ الْبَعِيْدُ ـ عَنِ الْحَقِّ ـ

. يَدْعُوا لَمَنْ اللَّامُ زَائِدَةً ضَرَّهُ لِعِبَادَتِهِ اقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ طَانْ نَفْعَ بِتَخَيُّلِهِ لَبِنْسَ الْمُولَى هُوَ أَي النَّاصِرُ وَلَبِنْسَ الْعَشِيرَ اي الصَّاحِبُ هُوَ.

وُعُقِبَ ذِكْرُ الشَّاكِ بِالْخُسْرِانِ بِذِكْرِ الْمُوْمِنِينَ بِالثُّوَابِ فِي ـ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّوَافِيلَ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ الْفَرْضِ وَالنَّوَافِيلَ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ط إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ مِنْ إِكْرَامِ مَنْ يُطِينُعُهُ وَإِهَانَةٍ مَنْ يعَصِيهِ. ১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে।
দ্বিরার সাথে অর্থাৎ সংশয়ের সাথে ইবাদত করে।
এখানে সংশয়ের সাথে ইবাদত করার অবস্থানকে
পাহাড়ের কিনারায় দণ্ডায়মান ব্যক্তির সাথে উপমা
দিয়েছেন। তার মঙ্গল হলে অর্থাৎ তার জীবনের
সুস্থতা ও মালের নিরাপত্তা লাভ হলে তাতে তার চিত্ত
প্রশান্ত হয়। আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে তার জীবন
ও সম্পদে কোনো কন্ট বা অসুস্থতা পরিলক্ষিত হলে
সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ কুফরিতে ফিরে
যায়। সেক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে তার আশা বঞ্চিত
হওয়ার কারণে ও পরকালে কুফরির কারণে এটাই
তো স্পন্ট ক্ষতি প্রকাশ্য।

১২. সে ডাকে উপাসনা করে আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে
মৃর্তিগুলো থেকে <u>যা তার কোনো অপকার করতে</u>
পারে না যদি সে তার উপাসনা না করে <u>আর</u>
উপকারও করতে পারে না যদি তার উপাসনা করে।
এটাই এ আহবান করা <u>চরম বিশ্রান্তি</u> সত্য হতে।

১ শ ১৩. সে ডাকে এমন কিছুকে যার ্র্র্র্র্র -এর ১ বর্ণটি অতিরিক্ত ক্ষতিই তার উপাসনার কারণে উপকার অপেক্ষা অধিক নিকটতর তার ধারণা অনুপাতে সে উপকার করলেও কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক সে অর্থাৎ সাহায্যকারী, কত নিকৃষ্ট এই সহচর অর্থাৎ উক্ত সাথী।

### অনুবাদ:

১৫. যে কেউ ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনোই তাঁকে সাহায্য করবেন না অর্থাৎ তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ — কে দুনিয়া ও আথিরাতে, সে উটু আকাশ পানে একটি রজ্জু প্রলম্বিত করুক অর্থাৎ ঘরের ছাদের দিকে। তাতে এবং তার কাঁধের সাথে তা বাধুক। পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক অর্থাৎ তার সাথে গলায় ফাঁস লাগানোর জন্য। অর্থাৎ দুনিয়া থেকেই সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলুক। যেমন সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনাঃ নবী করীম — কে সাহায্য না করার বিষয়ে। আয়াতের মর্ম হচ্ছে তার সাহায্যের কারণে তাকে আত্মহত্যা করা উচিত। আর রাসূল — এর সাহায্য সহায়তা করা অবশ্যই কর্তব্য।

১৭. <u>যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি হয়েছে</u> তারা হলো ইহুদি এবং <u>যারা সাবেয়ী</u> ইহুদিদের একটি সম্প্রদায়। <u>খ্রিস্টান ও অগ্নিপুজক এবং যারা মুশরিক</u> হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ক্রুসালা করে দিবেন। মুমিনদেরকে জান্লাতে প্রবেশের মাধ্যমে এবং অন্যান্যদেরকে জাহান্লামে দিয়ে। <u>আল্লাহ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।</u> অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে চাক্ষুষ দর্শক।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يُنْصُرُهُ اللَّهُ أَيْ مُحَمَّدًا نَبِيبُهُ فِي الدُّنيا وَالْآخِرةِ فَلْيَمُدُهُ بِسَبَبِ بِحَبْلِ إِلَى السَّمَاءِ أَيْ فَلْيَمُدُهُ بِسَبَبِ بِحَبْلِ إِلَى السَّمَاءِ أَيْ سَقْفِ بَيْتِهِ يَشُدُ فِينَهُ وَفِي عُنُقِهِ ثُمُ لَيَقْطعُ اَيْ لِيهُ خَتَنِقُ بِهِ بِاَنْ يَقَطعُ لَيَ لَيهُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ نَفْسَهُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يَذَهِبنَ كَيْدُهُ فِي الصِّحَاحِ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يَذَهِبنَ كَيْدُهُ فِي عَدِم نَفْسَا فَلْ يَنْظُرُ هَلْ يَذَهِبنَ كَيْدُهُ فِي عَدِم نَفْسَا فَلْ يَنْظُ فَلَي خَتَنِقُ غَيْظًا فَلَا بُدُ الْمُعْنَى فَلْيَخْتَنِقُ غَيْظًا فَلَا بُدُ اللّهُ مِنْ الْمُعْنَى فَلْيَخْتَنِقُ غَيْظًا فَلَا بُدُ اللّهُ مِنْ الْمُعْنَى فَلْيَخْتَنِقَ غَيْظًا فَلَا بُدُ

. وَكَسَلَٰلِكَ أَى مِثْلُ إِنْزَالِنَا الْأَيْتِ السَّابِقَةَ أَنْزَلْنَهُ أَي الْقُرْأَنَ الْبَاقِي أَيْتِ السَّابِقَةَ أَنْزَلْنَهُ أَي الْقُرْأَنَ الْبَاقِي أَيْتِ لَيَّا بَيْنَتِ ظَاهِرَاتٍ حَالًا وَأَنَّ اللّهُ يَهْدِي مَنْ يُرِينُكُ . هَذَاهُ مَعْطُوْفٌ عَلَى هَاءِ أَنْ لَنْنَاهُ .

رانَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَهُمُ الْمِنْ الْمَنْهُمْ الْمِيهُ وَ الْمَحْوَسُ وَالَّذِيْنَ الشَّرِكُوا تَ وَالنَّصْرِي وَالْمَجُوسُ وَالَّذِيْنَ الشَّرِكُوا تَ وَالنَّصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ طَ إِلَّا اللَّهُ يَفْضِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ طَ بِادْخَالِ الْمُومِنِيْنَ الْجَنَّةُ وَعَيْرَهُمُ النَّارَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مِنْ عَملِهِمْ النَّارَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مِنْ عَملِهِمْ النَّارَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مِنْ عَملِهِمْ شَيْهِمْ مَسْاهَدَةٍ .

### অনুবাদ :

১৮. তুমি কি দেখ না জান না যে, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু আল্লাহকে সিজদা করে। অর্থাৎ তাদের থেকে যে উদ্দেশ্য কামনা করা হয় সে বিষয়ে তারা তার সমীপে নত হয়। এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে আর তারা হলেন মুমিন সম্প্রদায়, নামাজের সিজদায় অতিরিক্ত অবনত হওয়া দ্বারা। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি তারা হলো কাফের সম্প্রদায়। কেননা তারা সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অথচ ঈমান সিজদার উপর মত্তকৃফ। আল্লাহ যাকে হেয় করেন দুর্তাগা করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। অর্থাৎ তার জন্য সৌভাগ্য আনয়নকারী কেউ নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। অপদস্থ করার ক্ষেত্রে ও সম্মানদার ক্ষেত্রে।

المُ تَر تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ وَلِي الْارْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدُّوابُ أَيْ يَخْضَعُ لَهُ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَكُثِيرُ مِن النَّاسِ طَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بِزِيادَةٍ عَلَى الْخُضُوعِ فِي الْمُؤْمِنُونَ بِزِيادَةٍ عَلَى الْخُضُوعِ فِي الْمُؤْمِنُونَ بِزِيادَةٍ عَلَى الْخُضُوعِ فِي الْمُحُودِ الصَّلاةِ وَكُثِيرُ مَن النَّاسِ طَ وَهُمُ الْكَافِرُونَ لِانَّهُم ابُوا السَّجُودِ الصَّلاةِ وَكُثِيرُ عَلَى الْإِنْمَانِ وَمَن اللَّهُ يَشْعِدُ الْمُتَوقَعُ عَلَى الْإِنْمَانِ وَمَن اللَّهُ يَشْعِدُ إِنَّ اللَّهُ يَشْعِدُ الْ اللَّهُ يَشْعِدُ النَّ اللَّهُ يَشْعَلُ مَا يَشَاءً . مِن مُكْرِمِ طَ الْإِهَانَةِ وَالْإِكْرَامِ.

তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে অর্থাৎ
তার দীন সম্পর্কে। <u>যারা কৃফরি করে তাদের জন্য</u>
প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক তারা তো
পরিধান করবে অর্থাৎ অগ্নি তাদেরকে বেষ্টন করে
ফেলবে। <u>তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে</u>
কুটন্ত পানি। অতিশয় উত্তপ্ত পানি।

১৯. <u>এরা দুটি বিবদমান পক্ষ,</u> অর্থাৎ মুমিনগণ হলেন এক

পক্ষ, আর পাঁচ প্রকারের কাফেররা হলো অপর পক্ষ।

### অনুবাদ:

# ٢١. وَلَهُمْ مُنَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ . لِضُرْبِ موهده. دوسهم.

٢٢. كُلُسًا ارادُوا انْ يَخْرَجُوا مِنْهَا آيِ النَّارِ مِنْ غَمِّ يَلْحَقُهُمْ بِهَا آعِيدُوا فِي النَّارِ مِنْ غَمِّ يَلْحَقُهُمْ بِهَا آعِيدُوا فِي النَّهَا بِالْمَقَامِعِ وَقَيدُلُّ فَي الْمَالِغِ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيثِ . أي الْبَالِغ نِهَا يَهُ الْإِحْرَاقِ .

২১. <u>আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর।</u> তাদের মাথায় আঘাত করার জন্য।

২২. যখনই তারা তথা হতে বের হতে চাইবে অর্থাৎ
দোয়খ হতে <u>চিন্তাকাতর হয়ে</u> দোয়খে যা তাদের
উদ্রেক হবে <u>তখনই তাতে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া</u>
হবে। অর্থাৎ মুগুর দ্বারা পিটিয়ে তাদেরকে তাতে
ফেরত পাঠানো হবে। <u>তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন</u>
কর দহন যন্ত্রণা অর্থাৎ যা আগুনে পোড়ানোর চরম
পর্যায়ে পৌছে যাবে।

# তাহকীক ও তারকীব

يَعْبُدُ مُتَزَلِّزِلًا অর্থাৎ يَعْبُدُ مُتَزَلِّزِلًا অর্থাৎ يَعْبُدُ مُتَزَلِّزِلًا অর্থাৎ يَعْبُدُ مُتَزَلِّزِلًا عَلَى حَرْفِ حَبِلِ فَى عَدَم ثُبَاتٍ وَ وَاللهُ عَلَى حَرْفِ جَبِلِ فَى عَدَم ثُبَاتٍ : এর মধ্যে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতে : قَوْلُهُ شَبّهُ بِالْحَالِ عَلَى حَرْفِ جَبِلِ فَى عَدَم ثُبَاتٍ : مَثْنِيلُهُ وَرَيْعَارُهُ تَمْنِيلُهُ وَرَيْعَارُهُ تَمْنِيلُهُ وَرَيْعَارُهُ تَمْنِيلُهُ وَرَيْعَالَ وَاللهُ عَلَى حَرْفِ جَبِلِ فَى عَدَم ثُبَاتٍ وَرَيْعَارُهُ تَمْنِيلُهُ وَرَيْعَالَ وَاللهُ عَلَى حَرْفِ جَبِلِ فَى عَدَم ثُبَاتٍ وَرَيْعَالِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى مَرْفِ جَبِلِ فَى عَدَم ثُبَاتٍ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

। অর্থ আশাও হতে পারে। আবার أَمَلُ অর্থ আশাও হতে পারে। أَمَلُ هُمَا امْلُكُ

তার اَفْرَبُ আর مُبْتَدَا হলো مُنْرُهُ ; مُفَمُول هـ بِدَعُولَ হলো مَنْ হলো لَوَرَبُ اللَّهُمُ وَالْدِدَةُ اللَّهُمُ وَالْدِدَةُ مَفْمُول بِهِ عَلَى اللَّهُ مَوْصُولَه ق صِلَة ; صِلَة عَلَى অভঃপর বাক্য হয়ে مَنْعُول بِهِ اللَّهُ مَوْصُولَه ق بِسَبَبِ عِبَادَتِهِ অধাৎ سَبَبِيَّةُ অব্যয়টি بِعَبَادَتِهِ عَبَادَتِهِ عَبَادَتِهِ عَبَادَتِهِ عَبَادَتِهِ

عنا عالم المواقع الم

مِنَ विल्ख तराहि। مَنْهُولَ الله والله والله

रस ज्यनह मृज्ञावत्त करत । المَنْ مَا يَفِيْظُ مِنْهَا अयात مِنْهَا इरला مَا يَفِيْظُ مِنْهَا अवत वर्गना । अत बाता आशागु উप्तिगा । आत مَوْضُوْل वर्गना । अत वर्गना । अत बाता आशागु अप्तिगा । अति المَوْضُول वर्गना कात مَوْضُول वर्गना कात مَوْضُول वर्गना कात مَوْضُول वर्गना कात के اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَي

مِنْ اجْلِهَا अत अर्थ राला : قُولُـهُ غَيْظًا مِنْهُا

فَلْبِكُ خُتَنِقُ لِأَنَّهُ لَابُدٌ مِنَ النَّصُرَةِ वाकांि अत्तन हिल مِنَ النَّصُرَةِ अर्थार : قُولُهُ فَكُلَّ بُدُّ مِنْهُا

صِفَتُ عُولُهُ : व्यत्र प्रभात وَاللَّهِ عَلَى عَلَامِ عَالَ अर्थाए أَنْزَلْنَاهُ अनि أَيْاتٍ अर्थाए : قَوْلُهُ حَالً

বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। مُنْفُول विनुপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

। वत यभीत छेनत عَطْف २८ : قَوْلُهُ وَانَّ اللَّهُ يَهْدِي

এর উপর অর্থাৎ فَاعِلُ مِّنَ السَّمْوَاتِ , এর فَعَ السَّمْوَاتِ , এর فَاعِلُ مَّنَ السَّاسُ وَكَثْبِيلُ مِّنَ السَّاسُ وَكَثْبِيلُ مِّنَ السَّاسُ وَاللَّهُ عَلَىٰ السَّاسُ وَاللَّهُ وَكَثْبِيلُ مِّنَ السَّاسُ وَاللَّهُ عَلَىٰ السَّاسُ وَاللَّهُ عَلَىٰ السَّاسُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ভিনাত হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে একটি দল হলো মু'মিন, আর বাকি পাঁচটি দল কাফের। এদিক দিয়ে মোট দুটি দল হলো একদল মু'মিন আর একদল কাফের। এ কারণে خَصَمَان দিবাচনিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মু'মিনদের বিপরীতে পাঁচটি দলকে এক পক্ষের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর خَصَمَان শব্দটি ক্লকে এক পক্ষের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর خَصَمَانُ শব্দটি ক্লকে এক পক্ষের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর خَصَمَانُ শব্দটি ক্লকে এক ও একাধিক সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এখানে বহুবচনের সীগা ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মু'মিনদের বিপরীত পক্ষটি কয়েক ধরনের মানুষ সম্বলিত। সুতরাং فَرَيْنُ শব্দটি শান্দিক বিচারে একবচন এবং অর্থের বিচারে বহুবচন। যেমন فَرَيْنُ শব্দটি শান্দিক বিচারে একবচন এবং অর্থের বিচারে বহুবচন। যেমন فَرَيْنُ اللهُ الله

ত্র কারণে عَرْفُوْع -এর কারণে فِعْل শন্টি উহ্য بِهُ الْجُلُودُ হয়েছে। কিননা مَرْفُوْع -এর কারণে عَطْف বিধ নয়। কারণ جُلُودُ কেননা مَا فِيْ بُطُوْمِنهُ الْمُجَلُودُ বৈধ নয়। কারণ جلُد তথা চর্ম বিগলিত হওয়ার বস্তু নয়।

এর যমীরে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা الَّذِيْنَ كَفُرُوا এবা শুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা الَّذِيْنَ كَفُرُوا কিরেছে। এ সময় السَّبَحْقَاقُ তথা অধিকারজ্ঞাপক হবে। ২. এটা যাবানিয়া ফেরেশতার প্রতি কিরেছে, বাক্যের ধরন দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

-এর বহুবচন, অর্থ- হাতুড়ি, মুগুর, গদা। مَثَمَعَةُ । এটা عُوْلُهُ ٱلْمُقَامِعُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা প্রকাশ্যে দীন ইসলামের বিরোধিতা করতো, কিয়ামতকে অধীকার করতো এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করে শান্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সেই সব লোকদের আলোচনা স্থান পেয়েছে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতো না; বরং প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করলেও অন্তরে সন্দেহ পোষণ করতো। যদি জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ হতো, তাহলে দীন ইসলামে থাকতো, পক্ষান্তরে যদি তাদের কোনো স্বার্থ বিনষ্ট হতো, তবে ইসলাম ছেড়ে দিত। কান্তির আছে, কিছু লোক মদীনা মুনাওয়ারায় আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি এরপর তাদের আর্থিক উন্তি হত এবং তাদের পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো, তবে বলতো, এ ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে যদি ইসলাম গ্রহণের পর কোনো প্রকার আর্থিক অসুবিধা দেখা দিত, তখন বলতো, এ ধর্ম ঠিক নয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম ও আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে গ্রামীণ লোকদের ব্যাপারে, যারা ছিল যাযাবর। তারা মদীনা শরীকে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, এরপর যদি তাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হতো, তারা আর্থিক উনুতি লাভ করতো, তখন বলতো, এই ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে, যদি তাদের অবস্থা ভালো না হতো, তখন তারা বলতো, এই ধর্ম গ্রহণ করার পরই আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এরপর তারা মুরতাদ হয়ে যেতো। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়– وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْبِ

-এর অর্থ হলো কিনারা, পাড়, তীর। যেভাবে কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি নিজেকে স্থির রাখতে পারে না; বরং তার মধ্যে টলটলায়মাণ অবস্থা থাকে, তদ্রুপ যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ ও নড়বড়তার শিকার হয় তারও একই অবস্থা হয়। এ ধরনের মানুষ ধর্মের উপর অটল থাকতে পারে না। কেননা তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভ করা। যদি তা পূর্ণ হয় তাহলে উক্ত ধর্মে বহাল থাকে, অন্যথায় পূর্বপুরুষের ধর্ম তথা শিরক ও কৃষ্ণরের প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যারা খাঁটি মুসলমান হয়, তারা ঈমান ও একীনের উপর অবিচল থাকে। তারা দৃঃখ-কষ্টের কোনো পরওয়ানা না করে ধর্মের উপর অটল অবিচল থাকে। তারা আল্লাহর মহান অনুহাহে ধন্য হলে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর দৃঃখ কষ্টের শিকার হলে ধৈর্যধারণ করে।

শর্মকে সাহায্য না করুন। এরপে শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রাসূলুল্লাহ — এর পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাঁকে নবৃয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাক্ষ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল — ও তাঁর ধর্মের উনুতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবৃয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্কৃটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ শেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনোরূপে আকাশে পৌছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারো পক্ষে আকাশে যাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আকোশের ফল কি? এই তাফসীর হবহু দূররে মনসুর গ্রন্থেইবনে সা'আদ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তাফসীর। — বিয়ানুল কুরআন)

ইমাম কুরত্বী (র.) এই তাফসীরকেই আবৃ জাফর নাহহাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, এটা সবচেয়ে সুন্দর তাফসীর। তিনি হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরপ তাফসীর করেছেন যে, এখানে দ্বি বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো– যদি কোনো মূর্থ শক্রু কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। এই বোকাসূলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রশি মুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক। — মাযহারী

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফের অতঃপর কাফেরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দিবেন।

তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কুরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরস্তন ও অক্ষয় সুখশান্তি আছে এবং কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সুস্পষ্ট বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সিজদা'র শিরোনামে ব্যক্ত করে মানবজাতির দুইটি শ্রেণি বর্ণনা করা হয়েছে। ১. আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরিক। ২. অবাধ্য বিদ্রোহী সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিনয়াবনত হওয়া। ফলে সৃষ্টজগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা

তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা।

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ : সমগ্র সৃষ্টজগৎ স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার। ১. সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন বিশ্ব-চরাচরের কোনো কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। ২. সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্বইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে, তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরদের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোনো সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণিও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানবজাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়; কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও পুকায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কুরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا أُتَيْنَا طَا تُعِيِّنَ अর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে আদেশ করলেন তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও জমিন আরজ করল, আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে আনুগত্য কবুল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কুরআন বলে وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَيةِ اللّهِ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে গড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারম্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বন্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও [জিনসহ] সব সৃষ্ট বস্তু স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। তথু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১. মুমিন তথা আনুগত্য ও সিজদাকারী এবং ২. কাফের তথা অবাধ্য ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তাওফীক না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। وَاللَّهُ اعْلُمُ ا

শ্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে দু'দল লোকেরা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. যারা আল্লাহ পাককে সেজদা করে, তাঁর প্রতি অনুগত এবং কৃতজ্ঞ হয়। ২. যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, যাদের শান্তি অবধারিত। আর আলোচ্য আয়াতে উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ं नोति न्यून : तूथाती मतीक ও মুসলিম मतीकि रयत्रण आवृ यत्र (ता.) वर्षिण रामित সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে হয়রত হামযা (ता.), হয়রত ওবায়দা (ता.), হয়রত আলী (রা.) এবং ওতবা, শায়বা এবং ওলীদ ইবনে ওতবা সম্পর্কে। প্রথম তিনজন মুমিন ছিলেন, আর শেষ তিনজন কাফের। ইমাম বুখারী এবং হাকেম (র.) লিখেছেন, হয়রত আলী (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আমাদের সম্পর্কে। হাকেম (র.) অন্য এক সূত্রে হয়রত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বদরের রণাঙ্গনে যে দু'দল লোক য়ুদ্ধরত ছিল,

তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। একদিকে হয়রত আলী (রা.) হয়রত হামযা (রা.) এবং হয়রত ওবায়দা (রা.) ছিলেন। তাঁদের মোকাবিলায় কাফেরদের পক্ষ থেকে ছিল শায়বা ইবনে রাবীয়া, ওতবা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে ওতবা। আল্লামা বগভী (র.) কায়েস ইবনে ওবাদের সূত্রে লিখেছেন, হয়রত আলী (রা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের সঙ্গে বিতর্ক করবার জন্যে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ পাকের রহমতের সমুখে বিনীত হয়ে হাজির হবো।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তৃতীয় অভিমত হলো, ইতিপূর্বে الله الكور الكور

## অনুবাদ

পশ ২৩. আল্লাহ তা আলা মুমিনদের সম্পর্কে বলেন, <u>যারা</u>
স্থান আনে ও সংকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল
করবেন জান্লাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায়
তাদেরকে অলঙ্কৃত করা হবে স্বর্ণ কঙ্কণ, স্বর্ণ ও মুক্তা
দ্বারা
দ্বারা
দ্বারা প্রস্তুতকৃত হবে। আবার এটা
নুইট্রী
নসবযোগেও হতে পারে। তখন এটা
ন্ত্রী
ন্ত্রী
ত্বর উপর

ত্বি । তাদের পোশাক
পরিচ্ছদ হবে রেশমের আর এটা পৃথিবীতে পুরুষের
জন্য পরিধান করা হারাম।

وَقَالَ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ النَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِئْ مِنْ تَحْتِهَا الْانَهَارُ يُحَلَّوْنَ فَيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُؤًا طِ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُولُؤًا طِ بِالْنَهَارُ يُحَلِّونَ اللَّوْلُؤُ اللَّهَارُ يَرَضَعَ اللَّوْلُؤُ لِ اللَّهَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلَهُ اللللْلُهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْلِيْلَا اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

. وَهُدُوْا فِي الدُّنْيَا اللَّي الطَّيِبِ مِنَ النَّهُ وَهُدُوْا اللَّي الطَّيبِ مِنَ النَّهُ وَهُدُوا اللَّي اللَّهُ وَهُدُوا اللَّي اللَّهُ وَهُدُوا اللَّي صَراطِ الْحَمِيدِ . أَيْ طَرِينِ الْمَحْمُودِ وَدَيْنهِ .

২৪. <u>তাদেরকে অনুগামী করা হয়েছিল</u> পৃথিবীতে <u>পবিত্র</u>
বাক্যের আর তা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ <u>এবং তারা</u>
পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর
পথে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসিত পথ ও
দীনের উপর।

الله طاعتِه و عن المسجد العرام الله طاعتِه و عن المسجد العرام الله طاعتِه و عن المسجد العرام الذي جعلناه منسكًا ومن تعبد العالم فيه والناس سواء والعالمف المقيم فيه والباد ط السلاي ومن يسرد فيه بالحاد الباء زائدة ايظلم أي يسبيه بان إرتكب منهيا وكو شتم الخادم بأن إرتكب منهيا وكو شتم الخادم ومن هذا يؤخذ خبر إنّ أي نكون تعفه ومن عذاب اليم .

পথ হতে তাঁর আনুগত্য হতে ও মসজিদূল হারাম হতে, যা আমি করেছি হজের স্থান রূপে ও ইবাদতগাহ হিসেবে স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান রূপে, আর যে ইচ্ছা করে তাতে পাপকার্যের এখানে টি অতিরিক্ত সীমালজ্ঞান করে অর্থাৎ সীমালজ্ঞানের কারণে যেমন কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো যদিও তাকে নিজ সেবক বা ভৃত্যকে গালাগালের কারণেই হোক না কেন আমি তাকে আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শান্তি। পীড়াদায়ক। অর্থাৎ তার কিছু অংশ। আর হলো পূর্বোক্ত টি -এর ক্রিই বা বিধেয়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শান্তির কিয়দংশ আস্বাদন করাব।

## তাহকীক ও তারকীব

- ك. এর عَطْف عرار -এর উপর। এ সময় প্রশ্ন হতে পারে যে, ম্যারের উপর عَطْف হলো عَطْف ঠিক নয়। এর তিনটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। कं. কখনও কখনও مُضَارع দারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হয় না, বরং সার্বকণিকতা উদ্দেশ্য হয়। আর এর মধ্যে مَاضِيً -এ শামিল থাকে। খ. مُضَارع -এর সীগাহটি কি অবস্থায় বহাল থাকবে। অবশ্য مَاضِيً দারা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হবে।
- كَ عَلَوْ الله अवगा এটা স্পষ্টরূপে স্রান্ত। কেননা হ্যা-বাচক مُضَارِعْ विष्ठ इंग्न, তাহলে তার উপর أَلُ अविष्ठ इंग्न, তাহলে তার উপর وَارٌ अविष्ठ इंग्न, তাহলে তার উপর مُضَارِعْ
- ७. وَانَّ الَّذِينَنَ كَفَرُواْ يَصُدُّونَ अठितिक। पूल वाका अक्ष وَانَّ الَّذِينَنَ كَفَرُواْ يَصُدُّونَ अठितिक। पूल वाका अक्ष وَنَّ الَّذِينَنَ كَفَرُواْ يَصُدُّونَ अठितिक। पूल वाका अक्ष्मिशलिक मायदाव मराठ।

। তথা কালের প্রতি ইঙ্গিত مَغْعُولٌ فِيهُ عَمَلْنَاءُ طَالَةً مَنْتَسَكَّا

عَلَّنْ عَالَمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَهُمَّ عَلَيْكُ وَهُمَّ عَلَيْكُ وَهُمَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَهُمَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَهُمَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَهُمَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَهُمَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَهُمَّا عَلَيْكُ وَهُمَّا عَلَيْكُ وَهُمَّا عَلَيْكُ وَهُمَّا عَلَيْكُ وَهُمَّا مَا اللهُ عَلَيْكُ وَهُمَّا مَا اللهُ عَلَيْكُ وَهُمَّا مَا اللهُ عَلَيْكُ وَمُمَّا عَلَيْكُ وَمُمَّا مَاللهُ عَلَيْكُ وَمُمَّا مَا اللهُ عَلَيْكُ وَمُمَّا عَلَيْكُ وَمُعُمَّا مَا اللهُ عَلَيْكُ وَمُعَمَّا مَا مُنْكُونًا عَلَيْكُ وَمُعَمَّا عَلَيْكُ وَمُعَمَّا مَا مُنْكُونًا عَلَيْكُ وَمُعَمِّلُونُ عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعُمِّلُونُ عَلَيْكُمُ وَمُعُمِّكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعُمَّا مُنْكُونًا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُؤْمُونًا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَالِكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَا عَلَيْكُمُ وَمُعْمَاكُمُ وَمُعْمَاعُونُ وَمُعْمَاعُونُ وَمُعْمَاكُمُ وَمُعْمَاعُونُ وَمُعْمَاعُونُ وَمُعْمَاكُمُ وَمُعْمَاعُونُ وَمُعْمَاعُونُ وَمُعْمَاعُمُ وَمُعْمَاعُمُ وَمُ

مَغْمُولْ এর -يُرِدُّ वाপকতার উদ্দেশ্য : قَوْلُمَ قَوْلُمَ وَمَنْ يُبُودُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُوَقَّهُ مِنْ عَـذَاب اَلِيْمٍ উল্লিখিত হ্রানি। মূলত এমন ছিল أَيُرَدُ فِيْدَ مُرَادًا ছিল يُمَنَّ يُرُدُ فِيْدَ مُرَادًا एंट क्लिसिल हुन الْحَاد

نُذِقَهُمْ - अर्थो९ : अर्थो९ : अर्थो९ خَبَرُ अब मक क्षता وَ مَنْ هُذَا أَيُ ثُنُوفَهُ عَلَا كَا ثُنُوفَهُ مِنْ هُذَا أَيُ ثُنُوفَهُ وَاللَّهُ عَذَا إِلَيْمَ اللَّهُ عَذَا إِلَيْمَ اللَّهُ عَذَا إِلَيْمَ اللَّهُ عَذَا إِلَيْمِ اللَّهُ عَذَا إِلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا إِلَيْمَ اللَّهُ اللّ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারাতীদেরকে কংকণ পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে করুণ পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দৃষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে করুণ পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি বতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাস্লুল্লাহ — -কে প্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহর হকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পূঁতে গেলে রাস্লুল্লাহ — -এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাস্লুল্লাহ — তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার করুণ যুদ্ধান্দ্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হত্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হয়রত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং স্মাটের কঙ্কণ অন্যান্য মালের সাথে মুসলমানদের হত্তগত হয়, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসেন এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের

মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই; বরং এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কঙ্কণ পরিধান করাকেও রাকজীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কঙ্কণ পরিধান করানো হবে। কঙ্কণ সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কঙ্কণ পরানো হবে স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

ত্র্নি ইন্ট্রিটির বেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম : আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমন্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বন্ধ দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোনো অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযথায় ও বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। –[মাযহারী]

ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেছেন–

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسَهُ فِى الْإِخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْأَخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْأَخِرَةِ وُمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى اللَّهِ ﷺ لِبَاسُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَّابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْإِلْمَ الْجَنَّةِ . وَانِيَةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বন্ধ পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্তে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্তে পানাহার করবে না। অতঃপর রাস্লুল্লাহ হ্রু বলেন, এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। ব্রুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত ই থাকবে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাস্দুল্লাহ হ্র বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদাপান ই করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। –[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে হযরত আবৃ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ক্রে বলেছেন— مَنْ كَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي النَّدُنْيَا صَالَة عَلَى الْجُنَّةَ وَلَمْ يَكَبُسَهُ هُوَ كَا لَجُنَّةَ لَيُسَهُ أَهُلُ الْجُنَّةَ وَلَمْ يَكَبُسَهُ هُوَ الْأَخِرَةَ وَانْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَيُسَهُ أَهُلُ الْجُنَّةَ وَلَمْ يَكَبُسَهُ هُو كَمْ يَكَبُسَهُ هُو الْأَخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَيُسَهُ أَهُلُ الْجُنَّةَ وَلَمْ يَكَبُسَهُ هُو পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে । অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে : কিন্তু সে তা পরিধান করতে পারবে না । -[কুরতুবী]

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোনো বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারো মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোনো উপকারিতা নেই। কুরতুবী (র.) এর চমৎকার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভব করবে; কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোনো কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না।

ভানাতবাসীদের বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে জানাতের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভের কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জানাতবাসী ভাগ্যবান লোকেরা দুনিয়াতে পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করার তাওফীক পেয়েছিল। আল্লাহ

পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠের, তাঁর প্রশংসা করার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল, মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করেছিল। এমনিভাবে তারা লাভ করেছিল সর্বগুণাকর চির প্রশংসিত মহান আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথের সন্ধান। মূলত এ কারণেই তারা আখিরাতে ফেরেশতাদের সালাম লাভ করবে এবং বেহেশতবাসীগণ একে অন্যকে সালাম দিবেন। পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভ করে তারা শোকরগুজার হবেন।

चा-रेनारा रेन्नाता रायाता रायाह । -[कूत्रजूरी] विषक्ष উकि এই या, এখানে এ সবই এর অন্তর্ভুক ।

পূববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোনো কোনো কাফের এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ ত্রু ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানা ছিল না। ফলে কোনো রকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না; বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শান্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদের-হারামে [অর্থাৎ, গোটা হেরেম শরীফে] কোনো ধর্মদোহী কাজ করবে, যেমন— মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া অথবা অন্য কোনো ধর্ম বিরোধী কাজ্ক করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আস্বাদন করানো হবে। বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে জুলুম অর্থাৎ, শিরকণ্ড মিলিত থাকে। মন্ধার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কৃফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কৃফর সর্ব্যেও বারা। তাই এখানে বিশষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর পথ] বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই مَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ: قَوْلُهُ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

ভৈন্ত ভিন্ত ভালের দ্বিতীয় গুনাহ। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দিয়। 'মসজিদে হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয় যা বায়তুল্লাহর চতুস্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোনো কোনো সময় মসজিদে হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়। যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রাস্পুল্লাহ — কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি: বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে হারাম শর্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে — وَصُدُّوكُمْ عَنِ الْمُسَجِّدِ الْحَرَام তাফসীরে দ্ররে-মনস্রে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে।

মঞ্জার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য: মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়। যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়ছয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুয়দালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোনো ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকহবিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোনো কোনো ফিকহবিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোনো স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকহবিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা

হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জাঁয়েজ । হযরত ওমর ফারুক (রা.) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.) থেকে এ ব্যাপারে উপরিউক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী। -[রুহুল মা'আনী]

ফিকহ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ﴿ وَالنَّلُهُ اَعْلَمُ اَ

ত্র অভিধানে إلْحَادُ وَمَانَ بَالْكُو وَمَانَ بَيْرِدُ وَفَيْهِ وَالْحَادُ وَالْحَادُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এই আয়াতের এক তাফসীর এরপণ্ড বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপকাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়; কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই শুনাহ লিখা হয়। কুরতুবী (র.) এই তাফসীরই হযরত ওমর (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হজ করতে গেলে দৃটি তাঁবু স্থাপন করতেন; একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর নওকরদের মধ্যে কোনো কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে গিয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আমাদেরকে এটা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় کَلُا وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا

দিয়েছিলাম বর্ণনা করেছিলাম হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য সেই গৃহের স্থান তাকে নির্মাণের জন্য। কেননা হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের সময় কাবাগৃহকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কোনো শরিক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র <u>রেখো</u> মূর্তি থেকে <u>তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে</u> এবং যারা সালাতে দাঁড়ায় তাতে সালাতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে। এবং রুকু করে ও সিজদা করে رُكُّم नकि وَرَاكِعُ नकि এর বহুবচন অর্থাৎ, নামাজিগণ।

২৭. <u>এবং ঘোষণা দিন</u> আহ্বান করুন <u>মানুষের নিকট</u> হজের তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জাবালে কুবাইসে দাঁড়িয়ে আহবান করলেন, হে লোক সকল! নিক্য তোমাদের প্রতিপালক একটি ঘর নির্মাণ করেছেন। তোমাদের উপর তার হজ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও। এবং তিনি স্বীয় চেহারাকে ডানে বামে পূর্বে পশ্চিমে ঘুরালেন। তখন যাদের ভাগ্যে হজ লিখা ছিল তাদের আত্মা পুরুষদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এবং নারীদের গর্ভাশয় থেকে জবাব দিয়েছিল ''লাব্বাইক, আল্লাহুমা লাব্বাইক'। আয়াতে তারা তোমার يَاْتُوْكَ رِجَالًا প্রকাব হচ্ছে يَاْتُوْكَ رِجَالًا নিকট আসবে পদব্রজে পায়ে হেঁটে খুঁন্টু শব্দটি এর বহুবচন যেমন قِياًم শব্দটি قَائِم -এর বহুবচন। <u>এবং</u> আরোহণ করে <u>সর্বপ্রকার ক্ষীণকায়</u> উষ্ট্রে<u>র পিঠে।</u> অর্থাৎ, দুর্বল উট, আর এটা নর-মাদী উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। <u>তারা আসবে</u> يَاتُـيْنَ -কে ضَامِرٌ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। <u>দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে</u> দূরের পথ।

प्रत कक्रन <u>यथन आिम निर्सातन करत</u> . २٦ २७. <u>विश्</u>षत कक्रन <u>यथन आिम निर्सातन करत</u> الْبَيْتِ لِيَبْنِيْهِ وَكَانَ قَدْ رَفِعَ زَمَنَ الطَّوْفَانِ وَامَرْنَاهُ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِى مِنَ الْاَوْثَانِ لِللَّطَائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ الْمُقِيْمِيْنَ بِهِ وَالرُّكُّعِ السُّجُوْدِ - جَمْعُ رَاكِعِ وَسَاجِدِ أَيْ المُصَلِّينَ ـ

٢٧. وَأَذِّنْ نَادِ فِي النَّاسِ بِالْحَيِّجِ فَنَادَى عَلَى جَبَلِ أَبِي مُ تَبْيِسٍ يَايَهُا النَّاسُ إِنَّ رَبُّكُمْ بَنلي بَيْتًا وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَيْهِ فَاجِيْبُوا رَبَّكُمْ وَالْتَفَتَ بِوَجْهِم يَمِيْنُا وَّشِمَالاً وَشَرْقًا وَغَرْبًا فَاجَابَهُ كُلَّ مَنْ كُتِبَ لَهُ أَنْ يُحُجُّ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَاَرْحَامِ ٱلْاُمَّهَاتِ لَبَيْكَ اللَّهُمُّ لَجَّيْكَ وَجَوَابُ الْآمْبِرِ يَاْتُوكَ رِجَالًا مُشَاةً جَمْعُ رَاجِلِ كَفَائِمٍ وَقِيبَامٍ وَ رُكْبَانًا عَلَى كُلِّ ضَامِرِ أَىْ بَعِيْرٍ مَهُ زُولٍ وَهُ وَ يُطْلُقُ عَلَى الذُّكَرِ وَالْأَنْشَى يَأْتِينَنَّ أَيْ النَّضَوَامِرُ حَمُّلاً عَلَى الْمَعْنٰى مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْتٍ . طَرْيقِ بَعِيْدٍ.

### অনুবাদ

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অথবা পরকালে কিংবা উভয় স্থানে। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এবং তারা যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলো আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অর্থাৎ, জিলহজ্জের দশদিন, অথবা আরাফার দিন অথবা কুরবানির ঈদের দিন হতে আইয়ামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তিনি তাদেরকে চতুপ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর উট, গরু, বকরি যা কুরবানির দিনে জবাই করা হয় ও তার পরে সকল 'হাদী'সমূহ ও কুরবানির পশু হতে। অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর। এটা মোন্তাহাব এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রন্তকে আহার করাও অর্থাৎ, অতিশয় দরিদ্রকে।

- ২৯. অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে

  অর্থাৎ তাদের ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি যেমন— লম্বা

  নখ দূরীভূত করতে পারে। এবং তাদের মানত পূর্ণ

  করে হাদী ও কুরবানির পশু জবাইয়ের মাধ্যমে।

  তাশদীদযোগে উভয়ভাবে পঠিত হয়েছে। এবং

  তারা তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের অর্থাৎ পুরাতন বা

  প্রাচীন ঘর। কেননা এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম
  নির্মিত ঘর। আর এখানে তওয়াফ দ্বারা তওয়াফে

  ইফাযাহ উদ্দেশ্য।
- عن مِنْ الْمَرُ وَالِكَ الْمَذْكُوْرِ অথাৎ
  বাক্যটি এরপ ছিল الْاَمُرُ وَالِكَ الْمَذْكُوْرِ
  অথাৎ উল্লিখিত বিষয়ে তা
  পূর্ণ হয়েছে এবং কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত
  পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে আর তা হলো সে
  সকল বস্তু যার মর্যাদাহানি করা জায়েজ নয়। এটাই
  অর্থাৎ তার সম্মান করা তার প্রতিপালকের নিকট তার
  জন্য উত্তম। পরকালে তোমাদের জন্য হালাল করা
  হয়েছে তুল্লদ জন্ত। জবাই করার পর ভক্ষণ করা।

لِيَشْهُدُوا أَى يَحْضُرُوا ـ مَنَافِعَ لَهُمْ فِي الْكُنْسِ إِلَّ عِلَا فِي الْأَخِرَةِ اَوْ فِي الْأَخِرَةِ اَوْ فِي الْأَخِرَةِ اَوْ فِي الْأَخِرَةِ اَوْ فِي الْلَهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُوماتِ اَى عَشَوِ ذَى الْحَجَّةِ اَوْ يَوْمٍ عَرَفَةَ اَوْ يَوْمِ النَّنُحُورِ اللَّى الْحَجَّةِ اَوْ يَوْمِ النَّنُحُورِ اللَّى الْحَجَّةِ اَوْ يَوْمِ النَّنُحُورِ اللَّى الْحَبِيدِ اَيَّامٍ عَرَفَةَ اَوْ يُومِ النَّنَحُرِ اللَّى الْمَا رَزَقَهُمْ مِنْ النَّيْسُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ثُمَّمُ لْيَقُضُوا تَفَتُهُمْ أَىَّ يُونِيلُوا أَوْسَاخَهُمْ وَشَعْتُهُمْ كَطُولِ الْظُنُورِ وَلَيْشُودِ وَلْيُونُوا وَلْيُوْدُومُ مَ وَلَيْشُودِيدِ نُذُوْرَهُمْ وَلَيْشُودِيدِ نُذُوْرَهُمْ مِنَ النَّهَدَايَا وَالتَّشُوعَايَا وَلْيَطُونُوا مِنَ النَّهَدَايَا وَالتَّشُوعَايَا وَلْيَطُونُوا طَوَافَ الْإِفَاضَةِ بِالْبَيْتِ الْعَتِينِيِّ وَلَيْعَ وَلَيْعَ وَلَيْعَ وَلَيْعَ وَلَيْعَ وَلَيْعَ وَلَيْعَ وَالْتَعْدَيْمِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ .

٣٠ أَذَلِكُ خُبَرُ مُبْتَدَا مُسُقَدٌ وَمَنْ يَّعَظِمْ الْمَسْدُ وَمَنْ يَّعَظِمْ الْمَسْدُ وَمَنْ يَّعَظِمْ عُرَمْتِ اللّهِ هِي مَا لَا يَحِلُّ إِنْتِهَاكُهُ عُرَمْتِ اللّهِ هِي مَا لَا يَحِلُّ إِنْتِهَاكُهُ فَهُوَ أَيْ تَعْظِيمُهَا خَيْرُ لَهُ عِنْدُ رَبِّهِ فَهُو أَيْ تَعْظِيمُهَا خَيْرُ لَهُ عِنْدُ رَبِّهِ فَهُو أَيْ تَعْظِيمُهَا خَيْرُ لَهُ عِنْدُ رَبِّهِ فِي مَا لَا يَحِلُ الْأَنْعَامُ آكُلًا فِي الْإِخْرَةِ وَالْحِلَّتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ آكُلًا بَعْدَ اللَّبْعِ.

## অনুবাদ :

এইগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে। যার নিষিদ্ধতা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الخ আয়াতে বর্ণিত रसिंह। पूजतां थथाता إسْتِشْنَاءُ रसिंह अवात विषे استِعْنَا ، مُتَّصِل अवात विष् হারাম হওয়াটা মৃত্যু ইত্যাদি জনিত কারণে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এখানে 🚣 টি ৣ৾৾ 🚅 -এর জন্য এসেছে। অর্থাৎ, অপবিত্রতা হলোঁ মূর্তিসমূহ। এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে অর্থাৎ তালবিয়া পাঠে তাদের শিরক থেকে কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে।

৩১. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ট হয়ে মুসলমান/ অনুগত হয়ে তাঁর মনোনীত ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে। এবং তার কোনো শরিক না করে এটা পূর্বের বক্তব্যের ভাকিদ স্বরূপ । حُنَفَا ، এবং مُشْركيْن উভয়টি राय़ । এवং य خَالَ यभीत (थरक کَاخَتُنُوا ا কেউ আল্লাহর শরিক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছো-মেরে নিয়ে গেল। অর্থাৎ দ্রুত নিয়ে গেল। কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। দূরবর্তী। অর্থাৎ তার নিষ্কৃতি

রয়েছে। এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সমান করলে এটাতো অর্থাৎ উট যেগুলোকে হরমে হাদী স্বরূপ কুরবানির জন্য প্রেরণ করা হয়। আর সেগুলোর সম্মান এভাবে যে, সেগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য রেখে মোটাতাজা করবে। তার হৃদয়ের তাকওয়ার নিদর্শন তাদের থেকে। এগুলোকে 🖫 🛋 বলার কারণ হলো এ জাতীয় পণ্ডতে এমন চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে এওলো চেনা যায়। যেমন- পত্তর কুঁজে বর্ণা দ্বারা আঘাত করে ক্ষত করে দেওয়া।

**٣٣** ৩৩. এই সমস্ত আনআ<u>মে</u> তোমাদের জন্য নানাবিধি উপকার রয়েছ। যেমন তাতে আরোহণ করা, বোঝা বহন করা যা তার জন্য ক্ষতিকর না হয়। এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কুরবানি করার সময় পর্যন্ত। অতঃপর তাদের কুরবানির স্থান অর্থাৎ এণ্ডলোকে কুরবানি করা হালাল হওয়ার স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট অর্থাৎ তার পার্ম্বে। আর হরম দ্বারা সমগ্র হরম উদ্দেশ্য।

إلا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ تَخْرِيمُهُ فِي خُرِّمُتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَاءُ الْأَيْدُ فَالْإِسْتِشْنَاءُ مُـنْد قَد طِلْحٌ وَيدَجُدُوزُ أَنْ يَتَّكُوْنَ مُستَّصِلاً وَالنُّ عرِيثُمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحُوهِ فَاجْتَنِبُو الرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانِ مِنْ لِلْبَيَانِ أَىْ اَلَّذِي هُوَ الْاَوْتَانُ وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّوْرِ -أَىْ الشِّرْكَ فِيْ تَلْبِيَتِكُمْ أَوْشَهَادَةَ الزُّوْرِ -٣١. خُنَفًا ۗ لِلَّهِ مُسْلِمِيْنَ عَادِلِيْنَ عَنْ كُلِّ سِوٰی دِیْنِهٖ غَیْرَ مُشْرِکِیْنَ بِهِ تَاکِیْدُ لِمَا

قَبْلُهُ وَهُمَا حَالَانِ مِنَ الْوَاوِ وَمَنْ يُتَشْيِرِكْ

بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خُرَّ سَقَطَ. مِنَ السَّمَاءَ

فَتَخْطَفُهُ الطُّيْرَ أَىْ تَاخُذُهُ بِسُرْعَةٍ اَوْ

تُهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ آيُ تُسْقِطُهُ فِيْ مَكَانٍ

नाष्ट्र आगा कता यात्र ना।

﴿ الْأَمْرُ مُبْتَدَأً وَمَنْ يَعْظُمُ

﴿ الْأَمْرُ مُبْتَدَأً وَمَنْ يَعْظُمُ

﴿ الْأَمْرُ مُبْتَدَأً وَمَنْ يَعْظُمُ

﴿ وَاللَّهُ الْأَمْرُ مُبْتَدَأً وَمَنْ يَعْظُمُ شَعَاَّتُهُ اللَّهِ فَإِنُّهَا أَى فَإِنَّ تَعَظِينُهَا وَهِيَ الْبُدْنُ الَّيْتِي تُهَدِّي لِلْحَرَمِ بِإِنَّ تُسْتَخْسَنَ وَتُسْتَسْمَنَ مِنْ تَقُوكَ الْقَلَوْبِ

مِنْهُمْ وَسُرِّيبَتْ شَعَانِرُ لِإِشْعَارِهَا بِسَا

يُعْرَفُ بِهِ أَنَّهَا هَدْيٌ كَنَطْعُنِ حَدِيْدَةٍ

. لَكُم فِيها مَنَافِع كَركوبِها والحمل عَلَيْهَا مَا لَا يَضُرُّهَا إِلَىٰ اَجَلِ مُسَسَّى وَقْتَ نَحْرِهَا ثُنَّ مُحِلُّهُا أَيْ مَكَانَ حِلَّ نَحْرهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ - أَىْ عِنْدَهُ وَالْمَرَادُ الْحَرَمُ جَمِيعَهُ.

# তাহকীক ও তারকীব

এর সীগাহ। অর্থ – আমি স্থান দিয়েছি। কুটি بَوْلُهُ كَانَ الْبَيْتِ لِيَّبْنِيَهُ وَيَكُونُ مُبَائِةٌ لَهُ كَانَ الْبَيْتِ لِيَّالُهُ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَّبْنِيَهُ وَيَكُونُ مُبَائِةٌ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَطْف আর এ বিলুপ্ত ক্রিয়াটির - أَنْ لاَّ تُشْرِكَ بِهِ । শব্দিটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَطْف নিশুটি أَمَرْنَاهُ হয়েছে عُلْنَا উহ্য রয়েছে।

এবান عَاضَرٌ এখানে عَاضَرٌ এবানে عَاضَرٌ এবান الله এব সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে এ কারণে যে, হাজীগণ বায়তুল্লাহে হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে হাজির হয়ে থাকেন। অথবা এখানে عَضَانُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَاتُرُ بَيْتَكُ এখানে يَاتُرُ بَيْتَكُ এবানে يَاتُرُ بَيْتَكُ এবানে يَاتُرُ بَيْتَكُ এবানে عَامُ الله عَنْ الله

قُوْلُهُ ضَامِرٌ : এর অর্থ হলো দুর্বল, যার কোমর চিকন হয়, শব্দটি ضَمُوْر থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। تَضَوْبُوْر বলা হয় ঘোড়াকে মোটা করার পরে তাকে দৌড়িয়ে দুর্বল করাকে, যাতে সে দ্রুতগামী ও তেজস্বী হয়।

ত্র বহুবচনের সীগাহ। ﴿ صَامِرٌ বহুবচনের সিফত। অথচ صَامِرٌ হলো مُفْرَدٌ আর مُفْرَدٌ वহুবচনের অথি। অথির ضَامِرٌ বহুবচনের অথি। অথের প্রতি লক্ষ্য রেখে كُلُّ ضَامِرٌ -কে বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যাথায় بُاتِيْ আনা উচিত ছিল।

إِذَا كَانَتُ : এর সম্বন্ধ اَذَنَ উভয়ের সাথে হতে পারে। তবে দ্বিতীয়টি অধিক স্পষ্ট। اَذَنَ উভয়ের সাথে হতে পারে। তবে দ্বিতীয়টি অধিক স্পষ্ট। اَذَا كَانَتُ عَلَيْهُ لُواً ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট যেহেতু ওয়াজিব কুরবানির গোশত ধনীদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়, এজন্য ব্যাখ্যাকার مُسْتَحَبَّةً वृদ্ধি করেছেন। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, জেনায়েতের দম তথা কোনো অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পশু জবাই করা হয় তা ছাড়া অন্যান্য কুরবানী ধনীদের জন্য খাওয়া জায়েজ আছে। যেমন তামাতু ও কিরান হজের কুরবানি বা দম খাওয়া জায়েজ আছে।

قَوْلُـهُ طَـوَافُ الْإِفَاضَـةِ : এটা হলো তওয়াফের রোকন। এটাকে তওয়াফে জিয়ারতও বলা হয়। মুফাসসির (র.) এটাকে ইফাদা (افَاضَـة) বলেছেন। এ সময়টি হলো আরাফাত থেকে বিদায় হওয়ার সময়।

নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর হলো বায়তুল্লাহ, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। খ. স্বাচীন, যেহেতু ইবাদতখানা স্বরূপ পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর হলো বায়তুল্লাহ, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। খ. স্বাধীন, মুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা আলা যেহেতু এ ঘরকে জালিম শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রেখেছেন, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হস্তক্ষেপ বা বিধ্বস্ত করার ঘটনাটি মূলত হযরত জুবায়ের (রা.)-কে বায়তুল্লাহ থেকে বের করার জন্য ছিল, বায়তুল্লাহকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছিল না। এ কারণেই তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বাতুল্লাহকে পুনরায় নির্মাণ করে দেন। কেউ কেউ আতীক অর্থ সম্মানিত বলেছেন। —[হাশিয়াতুল জুমাল]

قُوْلَهُ تَحَرِيْمَهُ : এ শন্টি বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يُتُلُى -এর নায়েবে ফায়েল উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.)
যদি ايَتُ التَّحَرِيْمُ উহ্য মানার পরিবর্তে ايَتُ التَّحَرِيْمُ বিলুপ্ত মানতেন তাহলে তা আরো উত্তম হতো। কেননা তেলাওয়াতকৃত বিষয় হলো আয়াতে তাহরীম, মূল তাহরীম নয়।

اَلْمَبَتَهُ وَالدَّمُ कनना ; مُسْتَثَنَّى مُنْقَطِعْ الله : قَوْلُهُ فَالْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ وَالدَّمُ الْخَنْزِيْرِ الْأَيَةُ وَالدَّمُ الْخِنْزِيْرِ الْأَيَةُ مُسْتَثَنَّى مِنْهُ اللهَ مُسْتَثَنِّى مُتَّصِلْ करना وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ الْأَيَةُ مُسْتَثَنِّى مُتَّصِلْ करना وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ الْأَيَةُ

- ७ হতে পারে। তা এভাবে যে, الله عَلَيْكُمْ - এর মধ্যকার أَ बाता ঐ সকল মৃত জন্ম উদ্দেশ্য যা মৃত্যুর কোনো কারণ সাপেক্ষে মরে গেছে। অথবা গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে। সৃতরাং এ সময় مُسْتَقْنَى مِنْهُ أَنَّ مُسْتَقْنَى مِنْهُ وَالْمُ مَسْتَقْنَى مِنْهُ وَالْمُ مَسْتَقْنَى مُنْهُ وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

و عَالً عَمَالً यমীর থেকে وَاجْتَنِبُوا اللهِ عَوْلُهُ حُنَفُاءً ﴿ وَاجْتَنِبُوا اللهِ عَوْلُهُ حُنَفُاءً

مَشَاعِرُ वना रय़ राज़त कार्यावनित्क। এর একবচন राना कें عَارَةٌ वा कें कें مَشَاعِرُ वा कें कें कें कें कें के अभि रिक्ष आमारात जारागाममृर्द्दत अर्थ तावक्ष रय़।

الْبُدْنُ श्वता। তবে এটাকে ব্যাপক بُدْنُ श्वता। তবে এটাকে ব্যাপক অর্থে بُدُنُ । পূর্বের বাচনভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখে شُعَائِرٌ । এর ব্যাখ্যা করেছেন بُدُنُ श्वता। তবে এটাকে ব্যাপক অর্থে রাখলেই ভালো হতো। তাহলে হজের অন্যান্য কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হতো।

قُولُهُ كَرُكُوْبِهَا : এটা ইমাম শাফেরী (র.) এর মতে। আর হানাফীগণের মতে অপারগতা ছাড়া সওয়ার হওয়া বৈধ নয়। قُولُهُ كَرُكُوْبِهَا : এখানে নিকটবতী বস্তুকে হুবহু বস্তুর বিধান দান করা হয়েছে। কেননা হাদী বায়তুল্লাহে জবাই করা হয় না; বরং হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করা জরুরি। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে হেরেমের সীমারেখার মধ্যে জবাই করা আবশ্যক।

ভান, অর্থাৎ, হেরেমের অভ্যন্তরে, চাই মক্কায় হোক বা মীনায়।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

भर्पत जर्व : वाग्नज्ञार निर्माणत तृष्ठना : वांहिशात नें وَإِذْ بَتُواْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই– একথা উল্লেখযোগ্য ও ক্বর্তব্য যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল্লাহর অবস্থানস্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ النَّبَيُّتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাতুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) ও তৎপরবর্তী পয়গাম্বরগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জায়গার মাঝেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয়– ٱنْ لاَّ تُشْرِفُ بِيْ شَـيْتًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। ছাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিদের মোকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাবলি পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে এরূপ সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শিরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয়- وَطُهُرٌ بَيَتْنُي বর্থাৎ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তৃল্লাহ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করতো। -[কুরতুবী]

এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ হলো কৃষ্ণর ও শিরক থেকেও পবিত্র রাখা বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্মবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ: ﴿ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُوْلِ النَّاسِ الْمُوْلِ وَالْمُا وَالْمُوْلِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوْلِ وَالْمَا وَالْمُوْلِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوْلِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُوْلِ وَالْمَا وَالْمَالِ وَلَامِ وَالْمَا وَلَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَا وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَلِمُ وَالْمُولِولِ وَالْمَالِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِولِ وَالْمِلْمُ وَلِمُ وَلِيْمِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالُمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَلِمُعِلَّا وَلِمُعِلَّا وَلَالْمُ وَلِمُ وَلِمُلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُلِمُ وَلِمُلِكُمُ وَلِمُعِلَّا وَلِمُلْمُ وَلِمُلِي وَلِمُلِمُ وَلِمُلِي وَلِمُلِي وَلِمُلِمُ وَ

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে যা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘোষণাকে সব মানবমগুলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে— كُلِّ صَارِبِ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبِ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبَ يَاتَوْنَ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبَ وَعَلَى كُلِّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كَلْ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كَلْ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلُّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كَلْ مَاتِهِ وَهِ وَهِ وَهِ وَالْمَا يَعْمَى كُلُّ صَارِبَ يَاتِيْنَ مِنْ كُلْ مَاتِهِ وَهِ وَهِ وَالْمَا يَعْمَلُ كُلُ صَارِبَ وَالْمِلْ يَعْمَى كُلُ مَاتِهِ وَهُ وَالْمَالِ يَعْمَى كُمْ مَاتِهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِيْ وَالْمِلْ وَلَا عَلَى وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِلْ وَلَا عَلَى وَالْمَا وَلَا وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِيْ وَلِيْ وَلِي وَلِيْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِي وَ

শৃতিপূলার লাভ বাবল গণ্ডের হজের বিবাদ তেমানভাবে পালন করেছে, বেমন হবর্জ হবর্রাহ্যম (আ.) বেকে বানভাহণ ।

অর্থাৎ দ্র-দ্রান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের
নিমিন্ত। এখানে ১৯০ বিশ্বর উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিশ্বয়কর যে, হজের সফরে
বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে মঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে
ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোনো ব্যক্তি হজ অথবা ওমরায়
ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রন্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন— বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে
নিঃস্ব ও ককির হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতার দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ তা'আলা হজ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্য নিহিত
রেখেছেন যে, এতে কোনো ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্য ও উপবাসের সমুখীন হয় না; বরং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে,
হজ ও ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র ও অভাবগ্রন্তা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে।
হজের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোনো অংশে কম নয়। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক
বর্ণিত এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ ক্রা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গুনাহের প্রথমাবস্থায়
রিচে থাকে, সে হজ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে। অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায়

শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সেও তদ্রপই হয়ে যায়। -[বুখারী, মুসলিম ও মাযহারী]

বায়তুল্লাহর কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পার্লৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরপ বর্ণিত হয়েছে وَيَعْذُكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ وَيَعْدُكُرُوا السَّمَ اللَّهِ فِيْ اَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ وَيَعْلَمُ مِنْ بَهِيْمَةِ وَيَعْلَمُ وَيَا الْمَاهِ থাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরি কথা এই যে, কুরবানির গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর জিকির, যা এই দিনগুলোতে কুরবানি করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কুরবানির গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানি করা জায়েজ। অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। ومَا يَعْلَمُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ وَالْمَاهُ وَيَالُمُ مُولَّ يَهْمُ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَا لَمُ الْمَاهُ وَالْمُ الْمَاهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُواْلُولُ وَالْمُ مُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ

এখানে كُلُوا مِنْهَا ؛ এখানে كُلُوا مِنْهَا ؛ শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়: বরং অনুমতি দান ও বৈধতা थकान कता। रयमन क्रूबजात्नत وَاذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا काशाल विकातित जात्नन जन्मिकि नात्नत अर्थ तावहक ट्राह মাসআলা : হজের মওসুমে মক্কা মুয়ায্যমায় বিভিন্ন প্রকার জভু জবাই করা হয়। কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন– কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোনো জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোনো জন্তুর পরিবর্তে কোন ধরনের জন্তু কুরবানি করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ষ্ঠিকহের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোনো কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এরপ কুরবানিকে 'দমে-জিনায়াত' [ক্রটিজনিত कुরবানি] বলা হয়। কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কুরবানি করা জরুরি হয়, কোনো কোনো কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজের জন্য কুরবানি ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। 'আহকামূল হজ' পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্রটি ও অপরাধের শান্তি হিসেবে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা তথু ফকির-মিসকিনদের হক। অন্য কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত। কুরবানির অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর গোশত কুরবানিকারী নিজে, তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে 'তামাতু' ও 'কেরানে'র কুরবানিও ওয়াজিব কুরবানির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কুরবানিই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ গ্রন্থে দুষ্টব্য। সাধারণ কুরবানি এবং হজের কুরবানিসমূহের কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকিনকে দান করা মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাব আদেশই وَأَطْعِمُوا ٱلْبَالِيْسَ الْفَقِيْرَ -आय्राप्ठत পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। वला হয়েছে وأَطْعِمُوا ٱلبَالِيْسَ الْفَقِيْرَ

بَازَّسُ শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং غَقِيْر -এর অর্থ অভাবগ্রস্ত । উদ্দেশ্য এই যে, কুরবানির গোশত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মোন্তাহাব ও কাম্য ।

পুঞানো, চুল কাটা , উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজের কুরবানি সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেল, মাথা মুগুও এবং নখ কাট। নাভীর নিজের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কুরবানি ও পরে ইহরাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কুরবানির পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুগুনো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরপ করলে তাকে ক্রেটিজনিত কুরবানি করতে হবে।

হজের ক্রিয়াকর্মে ক্রমধারার গুরুত্ব : হজের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রমধারা কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকহবিদগণ তা বিন্যন্ত করেছেন। এই ক্রমধারা অনুযায়ী হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রতে সুনুত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে, ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্রুটিজনিত কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সুনুত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে ছওয়াব হাস পায়,

কুরবানি ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে আছে- مَنْ فَكُمْ مَنْ نُسُكِهِ أَوْ أَخُرَهُ فَلْيُهُرْقُ دَمَّ صَالِعَة অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনোটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাভী (র.)-ও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছে এবং সাঙ্গদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, নাখায়ী ও হাসান বসরী (র.)-এর মাযহাবও তাই। তাফসীরে হজের অন্যান্য মাসআলাও বর্ণিত হয়েছে।

نَدُرُ "स्वि اَنَدُورُهُمْ -এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরিয়তের আইনে যে কাজ কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি এ কাম করব অথবা আল্লাহর ওয়ান্তে আমার জন্য এই কাজ করা জরুরি, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গুনাহ ও নাজায়েজ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোনো গুনাহের কাজের মানত করে, তবে সেই গুনাহের কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরি হবে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রমুখ ফিকহবিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত। যেমন নামাজ, রোজা, সদকা কুরবানি ইত্যাদি। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা: স্বর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্লিবেশিত হয়েছে, যা খুবই শুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: এই আয়াতে পূর্বেও হজের ক্রিয়াকর্ম, তথা কুরবানি ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে- যিয়ারত এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ ছাড়াও হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোনো দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজের দিন, হজের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজের ক্রিয়া কর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কুরবানির মানত তো ব্যপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে মানতের অর্থ কুরবানির মানতই করেছেন। হজের বিধানের সাথে মানতের আরো একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েজ নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায় তেমনিভাবে হজের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরজ হয় কিন্তু হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরজ হয়ে যায়। ইহরামের সব বিধান প্রায় এমনি ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুগুনো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েজ কাজ নয়; কিন্তু ইহরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরিমা (রা.) এ স্থলে মানতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজের ওয়াজিব কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো হজের কারণে তার উপর জরুর হয়ে যায়।

ভ ত্রী তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন তিন্ত তিন্ত তিন্ত তিন্ত তিন্ত তিন তিন তিন তি

بَيْت عَتِبَّق : قَـُوْلَـهُ الْبَيَيْتُ الْـعَـدِّيُّ وَ الْبَيَاتُ الْـعَـدِّيُّ وَ الْبَيْتُ الْـعَـدِّيُّ وَ الْبَيْتُ الْـعَـدِّيُّ وَ الْبَيْتُ الْـعَـدِّيُّ وَ الْبَيْتُ الْـعَـدِّيُّ وَالْمَا الْمَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّ

والله أعلم

বলে আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, শরিয়তের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

বলে উট, গরু, ছাগল , মেষ, দুস্বা ইত্যাদি বোঝানো হিরেছে। এগুলো ইহরাম অবস্থায়ও হালাল। الله عَلَيْكُمْ الْأَنْعَامُ الله عَلَيْكُمْ ( বলে উট, গরু, ছাগল , মেষ, দুস্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহরাম অবস্থায়ও হালাল। الله عَلَيْكُمْ বাক্যে যেসব জন্তুর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ, মৃত জন্তু যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো স্বাবস্থায় হারাম ইহরাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহরামের বাইরে।

وَثَنُ শব্দিট الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَـانِ -এর বহুবচন; وَجُسُ : هَنُولُـهُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَـانِ -এর বহুবচন; অর্থ - মূর্তি। মূর্তিদেরকৈ অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপিবত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। بير مَن الْاَوْدُ وَاجْتَنِبُوا هُولَ الرُّوْرِ : هُولُـهُ وَاجْتَنِبُوا هُولَ الرُّوْرِ الرَّوْرِ : هُولُـهُ وَاجْتَنِبُوا هُولَ الرَّوْرِ الرَّوْرِ الرَّوْرِ :

শিরক ও কৃষ্ণরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেন, বৃহত্তম কবীরা গুনাহ হচ্ছে এগুলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ تَوْلُ الزُّورُ -কে বার বার উচ্চারণ করেন। –[বুখারী]

এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোনো বিশেষ شَعْنَارَةً: قَنُولُهُ وَمَنْ يُتَعَظِّمُ شَعَالِّرَ اللَّهِ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শায়ায়েরে ইসলাম' বলা হয়। হজের অধিকাংশ বিধান তদ্ধপই।

ভৈতি । আর্থাং, আল্লাহর আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়।

وَا الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ الْعَتِيْقُ : এখানের الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ : সিম্মানিত গৃহ] বলে সম্পূর্ণ হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম হলো বায়তুল্লাহরই বিশেষ আঙ্গিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম হলো বায়তুল্লাহর স্থান। এখানে জবাই করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু জবাই করার স্থান বায়তুল্লাহর সন্নিকট অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বোঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী জবাই করা জরুরি, হেরেমের বাইরে জায়েজ নয়। হেরেম মিনার কুরবানিগাহও হতে পারে, মঞ্চা মুকাররমার অন্য কোনো স্থানও হতে পারে। –িরহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَىْ جَمَاعَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلَفَتْ قَبْلَكُمُ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِفَتْحِ السِّيْنِ مَصْدَرُ وَبِكَسْرِهَا إِسْمُ مَكَانِ آَىْ ذَبْحًا قُرْبَانًا اَوْ مَكَانَهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مَكَانَهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بُهِيْمةِ الْآنعَامِ طِعْنَدَ ذَبْحِهَا فَاللّهُكُمُ وَلِيُهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاحِدُ فَلَهُ اسْلِمُوا طِانْقَادُوا وَ بَسِّسِرِ اللّهُ وَاحِدُ فَلَهُ اسْلِمُوا طَالْهُ عَلَى الْمُتَوَاضِعِيْنَ . الْمُطِيعِيْنَ الْمُتَواضِعِيْنَ .

اللَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ خَافَتُ خَافَتُ فَالَمُ وَجِلَتُ خَافَتُ خَافَتُ فَاللَّهُمْ مِنَ قَلُوبُهُمْ وَاللَّهِمُ مِنَ الْسَلَوة فِي اَصَابَهُمْ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمُقِيْمِي الصَّلُوة فِي اَوْقَاتِهَا وَمِثَا رَزَقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ - يَتَصَدَّقُونَ -

سَلَّمُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اَعْلَامِ دِبْنِهِ لَكُمْ وَنُ شَعَائِرِ اللَّهِ اَعْلَامِ دِبْنِهِ لَكُمْ فِي الْكُنْبَا كُمَا تَقَدَّمُ وَاَجْرُ فِي الْكُنْبِهَا فِي الْكُنْبِهَا عِنْدَ نَحْرِهَا صَوَاَتٌ جِ قَائِمةً عَلَى ثَلْثِ عَنْدَ لَنَّ مُوهًا صَوَاتٌ جَ قَائِمةً عَلَى ثَلْثِ مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسَرَّى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسَرَّى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسَرِّى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا الْيَعْلَى مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسَرِّى فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا الْكَلْمُ وَقَتُ مَعْقَولَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعَرِّى وَهُو وَقَتُ اللَّهُ اللَّه

শে ৩৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত মুমিন দলের জন্য। <u>আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি।</u> শব্দটির শুল বর্ণে যবর তখন এটা মাসদার হবে। আর করে বর্ণে যের হলে এটা ঠির্ক্ত অর্থাৎ কুরবানির পশু জবাই করা তা বা জবাই করার স্থান। তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুম্পদ জস্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেগুলো জবাই করার সময়। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা তারই নিকট আত্ম সমর্পণ কর। অনুগত হও। এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে। অনুগত ও বিনয়ীগণকে।

শে ৩৫. <u>আল্লাহর নাম স্মরণ হলে যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়</u> ভীত হয় । <u>যারা তাদের আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে</u> তার নির্দিষ্ট সময়ে <u>এবং আমি</u> <u>তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে ব্য়য় করে</u> দান-খয়রাত করে ।

> এবং উদ্ভ্রকে এটা হার্ম -এর বহুবচন অর্থ উট আমি তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তার দীনের বিভিন্ন আলামত। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। পৃথিবীতে কল্যাণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরকালে প্রতিদান। সূতরাং তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর জবাই করার সময় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় অর্থাৎ সেগুলো তিন পায়ে ভর করে দাঁড়ানো অবস্থায় ও বাম পা বাঁধা অবস্থায়। যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় নহর করার পর মাটিতে ভূপাতিত হয় তখন তা হতে ভক্ষণ করার সময়। তখন তোমরা তা হতে আহার কর যদি তোমরা খেতে চাও। এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে তাকে যা প্রদান করা হয় তাতেই সে তুষ্ট থাকে এবং কারো নিকট যাঙ্গ্রা করে না ও কারো নিকট याग्न ना। ७ याद्धाकात्री অভাবগ্রস্তকে প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক। এভাবেই অর্থাৎ এরূপ বাধ্যগত করার ন্যায় আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছে এভাবে যে, যাতে নহর করতে ও আরোহণ করতে পার। অন্যথায় তোমরা সক্ষম হতে না যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমাদের উপর প্রদত্ত আমার অনুগ্রহের।

## অনুবাদ :

ত্র প্রমান্ত আল্লাহর নিকট পৌছে না তাদের গোশত এবং রক্ত । كُنْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا أَيْ لا يُرْفَعَان إليهِ وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقَوْي مِنْكُمْ ط أَيْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْخَالِصُ لَهُ مَعَ الْإِبْمَانِ كَذٰلِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدْكُمْ أَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَمَـنَـاسِـكِ حَـجِّهِ وَبَشِّسِ الْمُحْسِنِيْنَ . أَيْ ٱلْمُوجِدِيْنَ .

.٣٨. إِنَّ اللُّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ الْمُنُواط غَوَائِلَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ فِي آمَانَتِهِ كَفُوْدٍ - لِنِعْمَتِهِ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ .

অর্থাৎ তাঁর নিকট এগুলোকে উঠানো হয় না। তবে <u>পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া</u> অর্থাৎ, তাঁর নিকট উঠানো হয় ঈমানের সাথে খাঁটি সৎকর্মসমূহ এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তোমাদেরকে তার দীনের নিদর্শনাবলি আঞ্জাম দেওয়ার এবং নিজেদের হজ পালন করার তৌফিক দান করেছেন। সূতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সংকর্মপরায়ণদেরকে অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসীগণকে।

৩৮. <u>আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদেরকে</u> মুশরিকদের বিপদাপদকে প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো বিশ্বাসঘাতককে তার আমানতের ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞকে তাঁর নিয়ামতের। আর এরা হলো মুশরিকরা। অর্থ হচ্ছে- তিনি তাদেরকে শাস্তি **फिर्द्य**न ।

# তাহকীক ও তারকীব

اسْم বর্ণে যবর হলে এটি মাসদার হবে। অর্থ কুরবানি করা, আর যেরযোগে হলে তা হবে وَهُولُـهُ مَنْسَكًا অর্থাৎ, কুরবানি করার স্থানে । نُسُكُ এবং نُسُكُ আরবি ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় । যথা– ১. পণ্ড কুরবানি করা। ২. হজের সকল কার্যকলাপ। ৩. স্বাভাবিক ইবাদত-বন্দেগী। এখানে তিনোটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে تَنْسَكُ षात्रा কুরবানির অর্থ নিয়েছেন। এ সময় অর্থ হবে কুরবানির বিধান যা এ উন্মতকে দেওয়া হয়েছে। এটা কোনো নতুন বিধান নয়, বরং পূর্বের উত্মতদেরকেও এমন বিধান দেওয়া হয়েছিল। হযরত কাতাদা (র.) দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এ সময় এর উদ্দেশ্য হবে হজের কার্যাবলি যেভাবে এ উন্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, পূর্বের উন্মতের উপরও তদ্রপ এ বিধান আরোপিত ছিল। অর্থাৎ তাদের উপরও হজ ফরজ ছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অর্থাৎ আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্বের উন্মতসমূহের উপরও ফরজ করেছিলাম।

 اَوْ مَكَانَهُ ; مَفْعُول بِهِ प्रमारतत क्षि ذَبْحًا भक्ति हैं.)
 الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ إلله الله المحالة এটা দিতীয় অর্থ তথা إِسْمُ ظَرِفٌ -এর ব্যাখ্যা

তথা আবশ্যিক অর্থের كَنْي مَعْنَى ١٩٥٥ مُخْيِتِيْن রারা مُطْيِعْيِيْن : قَوْلُهُ الْمُطِيَّعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ वर्गना । आत्र مُتَوَاضِعينُ अहे अहे वर्गना । किनना إِخْبَاتُ वर्गा हा निम्न अर्थित अवजत्र कर्ताक ।

এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তি। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে উট এবং গরু উভয়ের উপর أَلْابِـلُ اَلْبُدَنَةُ مِنَ الْإِبِل – শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং এ উক্তিটি অভিধান এবং শরিয়তের অনুকূলে। কামূস অভিধানে আছে যে بَدُّنَهُ وَالْبَغَنَ الْمَا ال

َ عَنُولُنَهُ عَوَائِلٌ : এ শব্দ বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَدَانِعُ -এর مَنْعُولُنَهُ विलुপ্ত রয়েছে। عَلَى مَا هَدَاكُمُ عَلَى مَا هَدَاكُمُ : এর মধ্য عَلَى مَا هَدَاكُمُ البَهُ -এ হতে পারে। অর্থাৎ, مَوْصُولُة के विलुश्च त्राहि عَلَى مَا هَدَاكُمُ البَهُ -এর সম্বন্ধ হলো التُكَبِّرُوا -এর সাথে, আর تَكَبِّرُا कि शाि مَدَاكُمُ البَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ صَلَةُ शाि صَلَةً कि مَا كَا مَا مَا اللّهُ مَا كَا مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهِ صَلَةً कि مَا كُمْ اللّهِ مَا يَعْدِي اللّهِ صَلَةً कि مَا كَا مِلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরবানি করা। ২. হজের ক্রিয়াকর্ম এবং ৩. ইবাদত। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিনোটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিনোটি অর্থেই হতে পারে। এ কারণেই তাফসীরকারক মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে وَاللّهُ وَال

य निर्द्ध । এ কারবে এমন ব্যক্তিক خَبِتَ । বলা হয়, বলা হয়, বলা হয়, বলা হয়, বলা হয়, বলা হয়, বলা হয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.) مُخْبِتِينُ -এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে আউস (র.) বলেন, এমন লোকদেরকে مُخْبِتِينُ বলা হয় যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান (র.) বলেন, যারা সুখে দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব অনটনে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই

وَجَلَدُ قَوْلُهُ وَجَلَدُ قَلُولُهُمُ - এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি , যা কারও মাহাজ্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে আল্লাহ তা আলার জিকির ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شَعَائِرُ वला হয়। কুরবানিও এমন বিধানাবলির অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক শুরুত্বপূর্ণ।

শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর صَرَاتٌ: قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ (র.)-এর এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দগ্তায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দগ্তায়মান অবস্থায় উট কুরবানি করা সুনুত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় জবাই করা সুনুত। وَجَبَتِ الشَّمْسُ अत पर्य صَعَطَتْ अप्रान वाकशक्षिত वना হয় وَجَبَتْ الشَّمْسُ अर्थ وَجَبَتْ جُفُوبُهَا (यমन वाकशक्षिত वना হয় وَجَبَتْ الشَّمْسُ पर्यार, সূৰ্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

বলা নিত্র নিত্র

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য: বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানি একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌছে না এবং কুরবানির উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাজে উঠাবসা করা এবং রোজার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীণ কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরিয়ত সম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

خَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امَنُوًا العِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হজের বিধান এবং দুনিয়া আখিরাতে হজের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে, আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদেরকে পবিত্র কাবা শরীফ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছে।

মুসলমানদের প্রতি সান্ত্রনা : আর এ আয়াতে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সান্ত্রনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের বাড়াবাড়ি বেশি দিন আর চলবে না। অদূর ভবিষ্যতেই এমন অবস্থা হবে যে, মুসলমানদেরকে হজ ও ওমরা পালনে কোনো শক্রই বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাদের বিষ দাত ভেঙ্গে দিবেন, আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করবেন যে, কাফেররা মুসলমানদের গায়ে আচড় পর্যন্ত দিতে পারবে না। তাই ইরশাদ হয়েছে— اِنَّ اللّهَ يَدُنْهِ عَنِ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا المَعْ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুমিনগণ থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দিবেন এবং কাফেরদের অন্যায়-অনাচার বন্ধ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, পছন্দ না করার তাৎপর্য হলো, ঘৃণা করা। অর্থাৎ যারা অবাধ্য কাফের এবং যারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ তাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করে অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন— اَلَيْمُ اللّهُ بِكَانٍ عَبْدُهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাক কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট ননং আর অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে— اللّهِ عَبْدُ عَلْمَ اللّهِ عَبْدُ مَا اللّهُ عَبْدُ مَا اللّهُ عَبْدُ مَا اللّهُ عَبْدُ وَهُمْ وَمَنْ يُتَوَكِّلُ عَلَى اللّهِ عَبْدَ مَا তিন তার জন্য যথেষ্ট।" অতএব মুমিন মাত্রেরই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না।

তাফসীরকার জুরায়েজ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানির জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নাম শ্বরণ করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নাম শ্বরণ করে এবং তাদের মূর্তিগুলোর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তাকেই আলোচ্য আয়াতে خَرُانٍ كَغُرُر বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারাই হলো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ। আর এমন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না। অতএব যারা মুমিন, যারা সত্যপরায়ণ, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত এবং কাফেরদের পরাজয় অবধারিত।

. أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَتَلُونَ أَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ يَكُونَ لِكُمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ لِيَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ لِي لَي لِلْمُؤْلِكَةُ فِي الْجِهَادِ بِأَنَّهُمْ أَى بِسَبَبِ أَنَّهُمْ ظُلِمُوْا بِظُلْمِ الْكَافِرِينَ رَايًاهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى بِطُلْمِ الْكَافِرِينَ رَايًاهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لُقَدِيْرٌ.

الَّذِينْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينَارِهِمْ بِغَيْرِ حَيِّ فِي الْإِخْرَاجِ مِنَا الْخَرِجُوا إِلَّا أَنْ يُتَقُولُوا أَى بِقُولِهِمْ رَبُّنَا اللُّهُ وَحُدَهُ وَلهٰذَا الْفَوْلُ حَقُّ وَالْإِخْرَاجُ بِهِ إِخْرَاجُ بِغَيْرِ حَيَّق وَلُولًا دَفْعُ اللُّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَذُلُ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ بِبَعْضٍ لِّهُدِّمَتْ بِالتَّشْدِيدِ لِلتَّكْثِيْرِ وَبِالتَّخْفِيْفِ صَوَامِعُ لِللُّهُ خَبَانِ وَبِينَعُ كُنَائِسٌ لِلنَّصَارِى وَصَلَوْتُ كَنَائِسُ لِلْيَهُودِ بِالْعِبْرُانِيَّةِ وَمُسْجِدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ يُذْكُرُ فِينْهَا أِي الْمَوَاضِعُ الْمَذَكُورَةُ أَسْمُ اللَّهِ كَثِيْرًا ط وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ بِخُرابِهَا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يُنْصُرُهُ ط اَىْ يَنْصُرُ دِيْنَهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُوِيٌّ عَلَى خُلْقِه عَزِيْزٌ. مُنِينَعُ فِي سُلْطَانِه رو . وقدرتِه .

#### অনুবাদ

শেব ৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনগণকে যুদ্ধ করার আর এটাই হলো জিহাদ সংক্রান্ত অবতীর্ণ প্রথম আয়াত কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাদের উপর কাফেরদের অত্যাচারের কারণে। আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায়্য করতে সক্ষম।

৪০. <u>তাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর হতে অন্যায়ভাবে</u> <u>বহিষার করা হয়েছে।</u> অর্থাৎ, তাদের বহিষারের কোনোই কারণ ছিল না। শুধু এ কারণে যে, তারা বলে তাদের এ কথার কারণে আমাদের প্রতিপালক <u>আল্লাহ</u> তিনি একক সন্তা। আর একথা সঠিক। আর এ কারণে বহিষ্কার করা অন্যায় বহিষ্কারই। আল্লাহ যদি মানব দলের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না بَذْلُ शरक مُسِنَ النَّاسِ विष्ठ بعَضُهُمْ कत्राञ्ज لَهُدُمُتُ राय़ाहा। <u>जांशल विध्वख राय़ रायज</u> الْبَعْضِ -এর ১।১ বর্ণে তাশদীদসহ অধিক বর্ণনা করার জন্য এবং তাশদীদবিহীনও পঠিত রয়েছে। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনার স্থান, <u>গীর্জা</u> খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। <u>ইহুদিদের উপাসনালয়</u> ইবরানী ভাষায় ক। <u>এবং کنینسکه</u> বলা হয় ইহুদিদের صکوت মসজিদসমূহ মুসলমানদের যাতে স্বরণ করা হয় অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানসমূহে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে সে সকল স্থানসমূহ বিরান হওয়ার ফলে ইবাদতও বন্ধ হয়ে যেত। আর আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে, তাঁকে সাহায্য করে অর্থাৎ যে তাঁর দীনকে সাহায্য করে। <u>আল্লাহ নিশ্চয় শক্তিমান</u> তাঁর সৃষ্টির উপর। প্রাক্রমশালী স্বীয় শক্তি ও রাজত্বে অন্যকে প্রতিহতকারী।

#### অনুবাদ

85. <u>আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে</u> তাদের
শক্রর মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্যের মাধ্যমে <u>এরা</u>
সালাত কায়েম করবে, জাকাত দিবে এবং সংকাজের
নির্দেশ দিবে ও অসংকাজ থেকে নিষেধ করবে। এটা
হলো شَرُط -এর জবাব। আর شَرُط এবং بَوَابٌ মওসুল-এর সেলাহ। এর পূর্বে
শুর্বি মুবতাদা উহা রয়েছে। <u>আর সকল কর্মের পরিণাম</u>
আল্লাহর ইচ্ছাধীন অর্থাৎ পরকালে তাঁরই নিকট
প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১۳ ৪৩. হ্য়রত ইবরাহীম ও লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়।

88. এবং মাদইয়ানবাসীরা হয়রত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়। <u>আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল হয়রত মৃসা</u> (আ.)-কেও। তাঁকে অস্বীকার করেছিল কিবতীরা। হয়রত মৃসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলরা নয়। অর্থাৎ এরা নিজেদের রাস্লগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সৃতরাং তাদের সাথে আপনার জন্য নমুনা রয়েছে। <u>আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছি।</u> তাদের জন্য শাস্তি বিলম্ব করে তাদেরকে সুযোগ দিয়েছি। <u>অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম</u> শাস্তি দারা। <u>অতএব, কেমন ছিল শাস্তি।</u> অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে ধ্বংসের ব্যাপারে আমার পাকাড়াও বা শস্তি প্রদান। এখানে এরা নিক্রবায়ন হয়েছে।

مَالَّذِيْنَ إِنْ مُكَنَّلُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِنَصْرِهِمْ عَلَى عَدُوهِمْ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الرَّكُوةَ وَامُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ النَّكُو وَاللَّهُ النَّمْوطِ وَهُو وَجَوَابُهُ النَّمْوطِ وَهُو وَجَوَابُهُ صِلْةَ الْمُورِ طَجَوابُ الشَّرْطِ وَهُو وَجَوَابُهُ صِلْةً الْمُورِ عَرَابُ الشَّرْطِ وَهُو وَجَوَابُهُ صِلْلَةً الْمُورِ عَرَابُ الشَّرْطِ وَهُو وَجَوَابُهُ مِنْ صَلْلَةً الْمُورِ عَلَيْكُهُ هُمْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَاقِبُةً الْأُمُورِ - اَيْ النَّهِ مَرْجِعُهَا فِي الْالْحِرَةِ -

مُوْسَى كَذُبُهُ الْقِبْطُ لَا قَوْمُهُ بَنُوْ الْسَرَائِيلَ أَى كَذُبُ هَوُلَاء رُسُلَهُمْ فَلَكَ اللّهُ الْسَرَائِيلَ أَى كَذُبُ هَوُلَاء رُسُلَهُمْ فَلَكَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اَخَذْتُهُمْ بِالْعَذَابِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ -اَى إِنْكَارِى عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ بِإِهْلَاكِهِمْ وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَى هُوَ وَاقِعُ مَوْقَعَهُ ـ فَكَايِّنْ اَى كُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْتُهَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ اَيْ اَهْلُهَا بِكُفْرِهِمْ فَهِي خَاوِيَةٌ سَاقِطَةً عَلَى عُرُوشِهَا سُقُوفِهَا و كُمْ مِنْ بِنْرِ مُعَطَّلَةٍ مَتْرُوكَةٍ بِمَوْتِ اَهْلِهَا وقَصْرِ

مَّشِيدٍ - رُفِيعِ خَالٍ بِمُوْتِ أَهْلِهِ -

অনুবাদ

৪৫. <u>আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি</u> এক কেরাতে

ক্রিট্রের রয়েছে। <u>যেগুলোর অধিবাসী ছিল জালিম</u>

অর্থাৎ তার বাসিন্দারা কুফরির কারণে। <u>এসব জনপদ</u>

<u>তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস স্থুপে পরিণত হয়েছিল</u>

<u>এবং কত কৃপ পরিত্যক্ত হয়েছিল</u> তাদের অধিবাসীদের

মৃত্যুর কারণে। <u>ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।</u> উচ্চ প্রাসাদ।

তার অধিবাসীদের মৃত্যুর ফলে।

الكَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا مَا نَزَلَ بِالْمُكَلِّبِينَ قَبْلَهُمْ أَوْ أَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا ج اخْبَارَهُمْ بِالْإهْلَاكِ وَخَرَابِ الدِّيَارِ فَيَعْتَبِرُوا فَإِنَّهَا أَي الْقِصَّةُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ - تَاكِيدً .

8৬. তারা কি ভ্রমণ করেনি অর্থাৎ মক্কার কাফেররা পৃথিবীতে, তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়ের অধিকারী। যার দ্বারা তাদের পূর্বে অস্বীকারকারীদের উপর কি আপতিত হয়েছে তা বুঝতে পারত। অথবা শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারত যা দ্বারা তারা ভনত তাদের ধ্বংস ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হওয়ার কাহিনী, ফলে তারা উপদেশ গ্রহণ করত। বস্তুত চক্ষ্বতো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। এটা

24. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ وَعْدَهُ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ فَانْجَزَهُ يَوْمَ اللّهُ وَعْدَهُ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ فَانْجَزَهُ يَوْمَ بَدْرٍ وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ دَبِيكَ مِنْ أَيَّالِمِ الْخُرَةِ بِسَبَبِ الْعَذَابِ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا الْحُدُونَ . بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا .

8৭. <u>তারা আপনাকে শাস্তি তুরান্বিত করতে বলে। অথচ</u>
<u>আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না।</u> শাস্তি
অবতীর্ণ করার ব্যাপারে। তিনি তা বদরের ময়দানে
বাস্তবায়ন করেছিলেন। <u>তোমার প্রতিপালকের নিকট</u>
<u>একদিন</u> অর্থাৎ পরকালের শাস্তির একদিন <u>তোমাদের</u>
গণনার সহস্র বছরের সমান তিনিত।

উভয়ভাবেই পঠিত। পৃথিবীতে।

. وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ آمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ اَخَذْتُهَا اَلْمُرَادُ اَهْلَهَا وَالْكَ ظَالِمَةُ ثُمَّ اَخَذْتُهَا اَلْمُرَادُ اَهْلَهَا وَالْكَ الْمُصِيْرُ - اَلْمَرْجِعُ ৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল জালিম, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। প্রত্যাবর্তনস্থল।

## তাহকীক ও তারকীব

তথা যে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) اَنْ يُغَارِنُونَ وَبُهُ مُرَانُ وَبُهُ مُرَانُ وَبُهُ الْمُونَ وَبُهُ مَا مَاذُونَ وَبُهُ مَا مَاذُونَ وَبُهُ الْمُؤَا أَرْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا سَالِهُ وَاللَّهُ مَا سَالِهُ وَاللَّهُ مَا سَالُونُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا سَالُونُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا سَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا سَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولًا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَ

عَلَيْهُمْ ظُلِمُوا : এর মধ্যকার بَا وَ مَبْبِيَة তথা কারণজ্ঞাপক। যেন এর দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, মু মিনদেরকে জিহাদের অনুমতি. দানের কারণ হলো তাদের উপর জ্লুম অত্যাচার করা । ইমাম রাষী (র.) বলেন وَانَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ وَالْعَالَةُ عَلَى نَصْرِهُمْ وَالْعَالَةُ عَلَى نَصْرِهِمْ وَالْعَالَةُ عَلَى نَصْرِهِمْ وَالْعَالَةُ عَلَى نَصْرِهُمْ وَالْعَلَاقُ وَاللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ وَالْعَالَةُ عَلَى نَصْرُهُمْ وَاللّهُ عَلَى نَصْرُهُمْ وَاللّهُ عَلَى نَصْرُهُمْ وَاللّهُ عَلَى نَصْرُهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى نَصْرُهُمْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَالل

مُبْتَكَا مَخَذُونَ تَا إِسْم مَوْصُول , মেনে ইশারা করেছেন যে, هُمُ (মেনে ইশারা করেছেন যে, النَّذِيْنَ اُخُبِرِجُوا -এর সিফাত। এ ছাড়া আরো কতিপয় ই'রাবের ধরন হতে পারে। যথা–

১. প্রথম مَجُرُور এর সিফাত বা বয়ান কিংবা বদল হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَجُرُور হতে পারে ।

عُنِيْ عَلَيْ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ अथवा الْعَنِي हे जिथवा الْعَنِي عَلَى الله عَالَمَ الله عَنِي الله عَنِي الله عَنْ الله

لاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ \* بِهِنَّ فُكُولٌ مِنْ قَرَاعِ الْكَتَائِبِ

مجہ میں ایك عیب ہے \* ہڑا كه وفادار ہوں میں −উদ্তে এ ধরনের একটি ছন্দ রয়েছে

وَفْعُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ عَلَمُ اللّٰهِ النَّاسَ عَلْمَ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ अवात اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ अवात । وَفُعُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ अवात , बात مُوجُودٌ अवात , बात مُوجُودٌ अवात वात्राणि अवत عَلْمَ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَضْهُمْ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ -बत शिष्ठ । ब्रांणि वात्राणि किल - فَاعِلْ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَضَهُمْ مَوْجُودٌ لَهُدُمِتُ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَضَهُمْ مَوْجُودٌ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَنْ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَنْ اللّٰهِ النَّاسَ بِعَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

وَمَعَةً गंकि صَوَامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ : قَوْلُهُ صَوَامِعُ ا সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। আর بَيْعَةً শন্ধিটি بِيْعَةً শন্ধিটি مَكُونُ -এর বহুবচন, খ্রিষ্টানরা যেখানে সমবেত আকারে উপাসনা করে। صَكُونُ শন্ধিটি صَكُونُ مَا عَدِمَة مَوْمَة وَمَا يَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

এর উপর। كَهُدُمَتْ হলো عَظْف হেল। قَوْلُهُ وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ

وَكُرُضُ : পূর্বোল্লিখিত مَوْصُولُ -এর মধ্যে যে কয়টি সূরত বা বাক্যের ধরন উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও সেগুলো প্রযোজ্য। তবে আরো একটি পদ্ধতি এখানে বৈধ তা এই যে, مَنْ يُنْصُرُهُ وَهُ الْأَرْضِ মিলে হবে। বিলা বিদ্যালিখিত এখানে বৈধ তা এই যে, ক্রিটার্টার বিলা বিলা করি। আর مَوْصُولُ وَاللَّهُ الْمُوْلِ وَالْمُولِ السَّلُوةَ মিলে হবে। মিলে কর্মীর ক্রিটার কর্মীর ক্রিটার করা হয়েছে হিলা করা হয়েছে। তা এভাবে যে, مَعْرُون ক্রিটার করা করা হয়েছে। তা এভাবে যে, ক্রিটার ক্রিটার করা হয়েছে ক্রিটার ক্রিটার করা হয়েছে। করিণ হয়রত মুসা (আ.)-কে তাঁর কন্তমের লোকেরা মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়নি; বরং ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কিবতীরা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সকল নবীগণকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের লোকেরাই মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিল।

نَوْنَهُ فَامْنَاتُ لِلْكَافِرِيْنَ : এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য الله وَيَعَالَمُ اللهُ وَيَانَ لِلْكَافِرِيْنَ কুফরি প্রকাশ হয়ে যায়, অন্যথায় فَامَلَيْتُهُمْ -ও বলা যেত। نَكِيْر অর্থ আজাব, এটা মাসদার, অস্বীকার করা অর্থে। যেমন نَذِيْر শব্দটি কখনো কখনো إِنْذَارُ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এর নুর্তি : এটা হলো مَغْمُولُ আর بِالْمَلَاكِيةِ، এটা بِالْمَلَاكِيةِ، আন بِالْمَلَاكِيةِ، এই হারা উদ্দেশ্য এই যে, সম্বোধিত লোকদেরকে আমার আজাব সময়মতো হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করা উচিত।

عَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারাতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতো, অকথ্য নির্যাতন করতো, এমনকি তারা মুসলমানদেরকে মক্কা শরীফ থেকে বহিষ্কার করেছে। মুসলমানগণ কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মক্কা মোয়াজ্জামায় জিহাদের অনুমতি দেননি; বরং বিপদে ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার আদেশ দিতেন। এভাবে মুসলমানদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং এমন একটি পবিত্র দল তৈরি হয়েছে, যারা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছেন, এদিকে কাফেরদের অত্যাচারও চরম পর্যায়ে পৌছেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে তিনি কাফেরদেরকে মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করার আর সুযোগ দিবেন না এবং তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন দ্রীভূত করবেন। আর এ অবস্থা শুধু জিহাদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

ভিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজের, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হাববান, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, যখন প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ক্রা শরীফ থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তখন হযরত আবৃ বকর (রা.) বলেছিলেন, انْحُرُبُوْرُونُ অর্থাৎ, এরা তাদের পয়গাম্বরকে বহিন্ধার করেছে এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

—[কুরতুবী]

হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলাম যে কাফেরদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে। হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, সর্বপ্রথম জেহাদ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহেদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কয়েকজন মুমিন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। তখন কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মূলত তখনই কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর সে সময়ই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এ আয়াত হিজরতের পূর্বক্ষণে তথা মক্কার জীবনের শেষ দিকে নাজিল হয়েছে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ: মঞ্চায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমন কোনো দিন যেত না যে, কোনো-না কোনো মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রস্তত হয়ে না আসত। মঞ্চায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে কারীম ক্রা জবাবে বলতেন, সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। —[কুরতুবী]

যখন রাসূলে কারীম 🚃 মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন হযরত আবৃ বকর (রা.) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্যগুলো উচ্চারিত হয়।

ত্রি । এতে জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উন্মত ও পয়গাম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপ না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মের অন্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধন্ত হয়ে যেত।

بِیْتُهُ الله الله الله শন্ত وَمُوامِعُ -এর বহুবচন। এটা খ্রিন্টানদের সংসারত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بِیْتُهُ শন্ত صُوامِعُ -এর বহুবচন। খ্রিন্টানদের সাধারণ গির্জাকে مَلُونُ वला হয়। صُلُونً শন্ত مَلُونً -এর বহুবচন। ইহুদিদের ইবাদতখানাকে مَلُونً عُضَامِدُ عُمَامِتُهُ الله صَلُونً وَاللهُ مَلُونً وَاللهُ اللهُ اللهُ

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোনো সময়েই কোনো ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে مَكُونُ এবং শেষ নবী -এর জমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। -[কুরতুবী]

ভার প্রকাশ: এই আয়াতে তাদের বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা في الأرض আয়াতে ছিল অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ছিল অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিছু আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত শুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত উসমান গণী (রা.) বলেন ﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটি কর্ম অন্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসাকীর্তন করার শামিল। এরপর আল্লাহ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বান্তব রূপ লাভ করছে। চারজন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ। ﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন।

তাঁরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, জাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। এই কারণেই আলেমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীন সবাই এই সংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য বিশুদ্ধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল। —[রহুল মা আনী]

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নৃয্লের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তাফসীরবিদ যাহহাক (র.) বলেন, এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আঞ্জাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের জমানায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য দেশস্ত্রমণ ধর্মীয় কাম্য : آفَكُمْ يَسُيْرُوْا فِي الْأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ وَ هَا عَلَى الْمَالِيَّةِ عَلَوْبُ وَ مَا عَلَى اللهُ مَ قُلُوبُ وَ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا قُلُوبُ وَ مَا عَلَى اللهُ مَا قُلُوبُ وَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মৃসা (আ.)-কে আদেশে দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়।
—[রুহুল মা'আনী]

এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুশ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

ত্রা হয়েছে, কাফের মুশরিকরা হলো মনের অন্ধ, তাদের অন্তর্গৃষ্টি বলতে কিছুই নেই, তারা পরিণামদর্শী নয়। আর আলোচ্য আয়াতে এ কথারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের আজাবকে তরান্তিত করার জন্যে তথা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি করছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরের অন্ধত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি করছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরের অন্ধত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। লিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি করছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরের অন্ধত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। লিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে তারা করেছিলো, হে আল্লাহ! মুহামদ আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেসের সম্পর্কে। সে দোয়া করেছিলো, হে আল্লাহ! মুহামদ আল্লাম বগল আনানের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর । তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছন— হৈ তালাক করি। তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর । তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছন— হৈ তালাক আজাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কি মনে করে তাদের উপর থেকে আজাব নিকট আজাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে, অথচ ঐ আজাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কি মনে করে তাদের উপর থেকে আজাব চলে যাবেঃ অথবা তারা কি এই ধারণা করে যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সে আজাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং যে ওয়াদা করেছেন তার বরখেলাফ করবেনঃ এমনটি কখনও হবে না, আজাব অবশ্যই আসবে। আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা কখনও বরখেলাফ করেন না। তিনি আজাব সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা অবশ্যই বান্তবায়িত হবে।

তাৎপর্য: পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য: অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলি ও ভয়য়য় অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোনো কোনো হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি। আরো বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। — মাযহারী

একটি সন্দেহ ও তার জবাব: সূরা মা'আরিজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই কিন্তি তারে এই এতেও উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম বেশি হবে, তাই এই দিনটি কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জবাব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

#### অনুবাদ :

دم النَّاسُ أَى أَهُلُ مَكَّةُ إِنَّمَّا النَّاسُ أَى أَهُلُ مَكَّةً إِنَّمَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّلْمُ اللَّا اللَّلَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا لَا الل لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينً . بَيِنُ الْإِنْ ذَادِ وَانَا بَشِيْرُ

فَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَهُمْ مُّغُفِّرَةٌ مِنَ الذُّنُوبِ وَ رِزْقُ كُرِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ . والكَذِيْنَ سَعَوْا فِي الْيَرِيْنَ الْعُرانِ بِابْطَالِهَا ١٥٠ وَالْكِذِيْنَ سَعَوْا فِي الْيَرِيْنَ الْعُرانِ بِابْطَالِهَا مُعْجِزِينَ مَنِ اتَّبَعَ النَّبِيُّ أَي يَنْسِبُونَهُمْ اِلَى الْعِجْزِ وَيُكْثِبِطُوْنَهُمْ عَنِ الْإِيْمَانِ اَوْ مُقَدِّرِينَ عِجْزَنَا عَنْهُمْ وَفِيْ قِرَا ۚ وَ مُعْجِزِيْنَ مُسَابِقِينَ لَنَا يَظُنُّونَ أَنْ يَفُوتُونَا بإنْ كَارِهِمُ الْبَعْثَ وَالْعِقَابَ ٱوْلَيْنِكَ ٱصْحَبَ

الْجَحِيمِ - النَّارِ -

أَمَرُ بِالتَّبِلِينِعُ وَّلاَ نَبِيِي أَيْ لَمْ يُـوْمَرُ بِالتَّبْلِيْغِ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى قَرَأَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيتُتِهِ ج قِراءَتِهِ مَا كَيْسَ مِنَ الْقُرْانِ مِسكًا يَرْضَاهُ الْسُرْسَلُ إِلَيْهِمْ . وَقَدْ قَرْأَ النَّيِنُّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدِ وَسَلَّمَ فِينَ سُوْرَةِ النَّجْمِ بِمَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ أَفَرَايْتُم اللَّاتَ وَالْعُسِرَى وَمَهُ لِمُوهَ الشَّالِشَةَ الْأُخْرِي بِالْقَاءِ الشُّنطَانِ عَلَى لِسَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْبِ وَسُلَّمَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِهِ . "تِلْكُ الْغَرانِيْقُ الْعَلْى \* وَإِنَّ شُفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجِي" ـ فَفَرِحُوا بِذٰلِكَ ـ তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী সুস্পষ্টরূপে সাবধানকারী। আমি মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দানকারী ।

· ৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা গুনাহ থেকে ও সম্মানজনক জীবিকা আর তা হলো জান্লাত।

আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যর্থ করার যারা মহানবী ্রাট্র-এর অনুসরণ করে অর্থাৎ তাদেরকে ব্যর্থতার প্রতি সম্বন্ধ করে এবং তাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অথবা আমাকে তাদের পাকড়াও-এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। كُعْجِزِيْنَ শব্দটি অপর এক কেরাতে مُعَاجِزِيْنَ রর্ফেছে, যার অর্থ হলো ক্রিন্ট্র তথা আমাদের উপর বিজয় লাভকারী। তারা মনে করে যে, পুনরুখান ও শাস্তিকে তার অস্বীকার করে পার পেয়ে যাবে। তারাই হবে জাহান্লামের অধিবাসী আগুনের অধিবাসী।

ور كَمَا السَّلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رُسُولٍ هُو نَبِي ٥٢ هُو نَبِي ٥٠٠ وَمَا السَّلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رُسُولٍ هُو نَبِي এমন নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিংবা নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই কিছু আকাজ্ফা করেছে পড়েছে/ পড়তে চেয়েছে, তখনই শয়তান তার আকাজ্ফায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তার পাঠে যা কুরআন নয় এমন কিছু। যাতে যাদের নিকট তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তারা আনন্দিত হয়। একদা রাসূল কুরাইশদের কোনো এক মজলিসে সূরা নাজমের أَفْرَايَتُهُم اللَّاتَ وَالنَّعُزِّي وَمُنَاةَ - व जाग़ाज-পাঠ করার পর শয়তানের الثَّالِثُدُّ ٱلْأُخْرَى প্রক্ষেপণে পবিত্র রসনা থেকে একথা বেরিয়ে পড়ে تِلْكَ الْغُرَانِيْتُ الْعُلْي \* وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ - ١٦ এ সকল উচ্চ মর্যাদাবান দেবতা অবশ্যই এদের সুপারিশের আশা করা যায়।] এতদ শ্রবণে কাফেররা খবুই আনন্দিত হয়।

#### অনুবাদ

অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) তাঁকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন যে, শয়তান আপনার অজান্তে মুখে একথা উচ্চারিত করে দিয়েছে। ফলে তিনি খবুই বিষণ্ণ হলেন। তখন তাঁকে পরবর্তী এই আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করা হয়।, যেন তিনি শান্ত হন। আল্লাহ তা বিদূরিত করেন রহিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করেন। সুদৃঢ় করেন। তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুদৃঢ় করেন। আল্লাহ তাঁপোলা সর্বজ্ঞ শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে যা উল্লেখ করা হলো। প্রজ্ঞাময় নিজের পক্ষ থেকে শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।

ثُمُّ أَخْبَرُهُ جِبْرُنِيْلُ بِمَا اللَّاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ ذَٰلِكَ فَحَزِنَ فَسَلَّى بِهٰذِهِ الْأَيَةِ لِيَطْمُئِنَّ فَيَنْسَخُ اللَّهُ يُبْطِلُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ ايتِهِ ط يُثْبِثُهَا وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِالْقَاءِ الشَّيْطَانِ مَا ذُكِرَ حَكِيْمُ . فِيْ تَمْكِيْنِهِ مِنْهُ يَفْعَلُ مَا يَشَامُ .

> কেও. এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে নেফাক ও সংশয় যারা পাষাণ হুদর অর্থাৎ, মুশরিকরা সত্য গ্রহণ করা থেকে। নিশ্বয় জালিমরা কাফেররা দুস্তর মতভেদের মাঝে রয়েছে নবী ও মুমিনগণের সাথে মতভেদ রয়েছে, তাঁর পবিত্র মুখে কাফেরদের দেবতাদের পূর্বোক্ত কথা উচ্চারণের কারণে। যা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। অতঃপর তা বাতিল ও রহিত করেছেন।

لَيَجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْظِنُ فِتْنَةً مِحْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضُ شَكُ وَنِفَاقٌ وَالْقَاسِيةِ قَلُوبِهِمْ أَي الْمِشْرِكِيْنَ وَنِفَاقٌ وَالْقَاسِيةِ قَلُوبِهِمْ أَي الْمِشْرِكِيْنَ عَنْ قَبُولِ الْحَقِ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ الْكَافِرِيْنَ لَكَافِرِيْنَ لَكَافِرِيْنَ لَكَافِرِيْنَ لَكَافِرِيْنَ لَكُوبِ طُويلٍ مَعَ النَّبِي لَفِي شَقَاقٍ بَعِيْدٍ - خِلاَفٍ طُويلٍ مَعَ النَّبِي وَالْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ ذِكُولُ الْهَتِهِمْ بِمَا يُرْضِيْهِمْ ثُمَّ ابْطُلُ ذَلِكَ - الْهَتِهِمْ بِمَا يُرْضِيْهِمْ ثُمَّ ابْطُلُ ذَلِكَ - وليعَلَمُ النَّوجِيدَ .

وَالْفُواٰنَ أَنَّهُ آيِ الْفُواٰنِ الْحَقِّي مِنْ رَّبِّكَ

فَيُوْمِنُوا بِم فَتُخْبِتَ تَطْمَئِنَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ط

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ أَمُنُوا ۖ إِلْى صِرَاطٍ

৫ ৫৪. এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে তাওহীদ ও কুরআন সংক্রান্ত যে, তা অর্থাৎ কুরআন আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। প্রশান্তি লাভ করে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সরল পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের উপর।

طُرِيقِ مُسْتَقِيمٍ - آيُ دِينِ الْإِسْلَامِ - وَلَا يَبْزَالُ الَّذِينَ كُفُرُوا فِي مِرْيَةٍ شَكِ مِنْهُ أَي الْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِ آيِ الْقُرَانِ بِمَا الْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِ النَّبِي عَلَى لَسَاعَةُ مُوْتِهِم او الْقِيْمَةُ فُجَاءَةً أَوْ يَبْعُمُ عُذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ - هُو يَوْمُ بَدْدٍ لاَ يَاتِيهُمُ عُذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ - هُو يَوْمُ بَدْدٍ لاَ خَيْرُ فِيْهِ لِلْكُفّارِ كَالرَيْحِ الْعَقِيمِ الْتِنَى لاَ خَيْرُ فِيهِ لِلْكُفّارِ كَالرَيْحِ الْعَقِيمِ الَّتِنَى لاَ تَاتِينُ بِخَيْرٍ اوْ هُو يَوْمُ الْقِيمَةِ لاَ لَيْلَ لَهُ .

কেবের দিন, তাতে কাফেরদের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আকেবির না । যেমন বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। তা হলো কিয়ামতবির দিন আকাম করা হাতে তার করিত হবে না অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে। নবী করীম করিছিল। অতঃপর তিনি তা রহিত করেছেন। যতক্ষণ না তাদের নিক্ট আকস্মিকভাবে নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর সময় অথবা আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে। অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। তা হলো বদরের দিন, তাতে কাফেরদের জন্য কোনোই কল্যাণ থাকবে না। যেমন বন্ধ্যা বায়ু বা অকল্যাণকর বায়ু যা কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। অথবা তা হলো কিয়ামতের দিন যাতে রাতের কোনোই অন্তিত্ব থাকবে না।

এই ৫৬. সেদিনের কিয়ামতের দিনের আধিপত্য একমাত وَحْدَهُ وَمَا تَضَمُّنُهُ مِنَ ٱلْإِسْتِقُرَارِ نَاصِكُ لِلظَّرْفِ يَحْكُم بِينَهُمْ ط بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ بِمَا بُيِّنَ بَعْدُه فَالَّذِيْنَ أُمُنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ. فَضُلًّا مِنَ اللَّهِ .

. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذُّبُوا بِالْتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَاكُ مُهِينَ ـ شَدِيدٌ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ ـ

### অনুবাদ :

আল্লাহর জন্যই এ বাক্যটি যে إسْتِقْرَار -এর অর্থ বিশিষ্ট, সেটিই يُوْمَنْدٍ -এর نَصْب দানকারী । <u>তিনিই</u> তাদের বিচার করবেন মুমিন ও কাফেদের মাঝে, পরে যা বর্ণনা করা হয়েছে। <u>সুতরাং যারা ঈমান আনে</u> ও সংকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখ-কাননে। আল্লাহর অনুগ্রহে।

৫১ ৫৭. আর যারা কুফরি করে ও আমার আয়াতসমূহকে অম্বীকার করে তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কঠিন শাস্তি, তাদের কুফরির কারণে।

# তাহকীক ও তারকীব

سَعَوْا نِيْ إِبْطَالِ अंग वृिक्ष करत مُضَافٌ छेंद्रा शाकात প्रिक करति हिन प्रशीर, मूनठ عَوْلُهُ بِإِبْطَالِهَا مَنِ اتَّبَعُ النَّبِيُّ عَالً عَمَامُ عَالًا عَمَامُ عَدُوا हिल أَيَاتِنَا وَهُمَ هُمُ عَرْدُ وَعَ रला مَعْجِزيْن , উদ्দেশ্য এই যে, আমার আয়াতসমূহকে বাতিল করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার পাকড়াও -এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। অন্য এক কেরাতে ক্রীন্টের এসেছে। এর অর্থ হলো তারা ধারণা করে, যে, তারা আমার পাকড়াও থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আর مُسَابِعَتُ এর উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আল্লাহর আজাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আজাব নাজিল করা এবং তাদের পলায়ন করতে না দেওয়ায় প্রতিযোগিতা করেন।

مِنْ قَبْلِكَ । वत भरत विष्ठी ताज्ञ कि कि कि विष्ठी के वें हैं के वें । তথা সীমারেখার শুরু বুঝানোর জন্য। আর مِنْ رَسُوْلِ তথা সীমারেখার শুরু বুঝানোর জন্য। আর مِنْ رَسُوْلِ

শতিয়া بَرَاء হলো الْقُيْطَانُ فِيْ أُمْنِيكَتِهِ আর وَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى السُّلَّعَ السُّلَّعِ السُّلْعَانُ مُسْتَثَنَىٰ مُنْقَطِعْ اللهِ : وَمَا ٱرْسَلْنَا نَبِيًّا اِلَّا حَالُهُ هُذِهِ -वाका रात حَالٌ रात्राह عَالً वाका रात হওয়ার কারণেও كَنْهُون হতে পারে।

غُرْنُونً अत वकवठन श्रत्न عُصْفُورً वि एता एत्य । त्क एत्य : قَـُولُـهُ ٱلْنَفَرَانِيْقُ বলেছেন। এর অর্থ হলো পাতি হাঁস। فَيَنْسَخُ اللّٰهُ वांता শান্দিক নস্খ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, এর অর্থ হলো দূরীভূত করা, মুছে ফেলা।

ثُمُّ يُحْرِكُمُ اللَّهُ أَيَاتِهِ لِيَجْعَلَ . এत प्रश्तिष्ठ । वर्षा १ . قَوْلُهُ لِيَجْعَلَ اللَّهُ أَيَاتِهِ لِيَجْعَلَ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ أَيَاتِهِ لِيَجْعَلَ عَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال আর جُمُونَة হলো وَاللَّهُ عَلِيْكُم حَكِيْكُم আবার لِيَجْعَلُ ফে'লটি وَاللَّهُ عَلِيْكُم حَكِيْكُم م । এর উপর وَالْقَاسِيَةِ । অর্থ কঠিন হদয়, এর ال টি ال হদ , مَوْصُول हो। ই कर्थ कठिन হদয়, এর উপর : قَالَقَاسِيَةِ

والم الطّالِمِيْنَ الطّالِمِيْنَ الطّالِمِيْنَ الطّالِمِيْنَ الطّالِمِيْنَ الطّالِمِيْنَ الطّالِمِيْنَ الطّالِمِيْنَ اللّهِ اللهُ ا

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপর نَا جُزَائِيَّة প্রবিষ্ট হয়েছে।

হৈ মুহামদ! আপনি আজাব কামনায় যারা তাড়াহুড়া হ হ মুহামদ! আপনি আজাব কামনায় যারা তাড়াহুড়া করেছে তাদেরকে বলে দিন, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী এবং সুসংবাদ দানকারী। আজাব ত্রান্থিত করার কিংবা বিলম্বিত করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই।

হযরত রাসূলে কারীম === -ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে তার পূর্বের কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। -[মুসলিম শরীফ]

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন, আমিতো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, তোমাদের হিসাব লওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়, কার কিসমতে হেদায়েত রয়েছে, আর কার অদৃষ্টে আজাব রয়েছে তা আল্লাহ পাকই জানেন। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দিয়েছেন। কেননা প্রিয়নবী ক্রেন্তির দু'টি দায়িত্ব কাফেরকে ভয় প্রদর্শন করা এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করা। তাই মুমিনদের জন্য এ আয়াতে দু'টি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ১. যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদেরকে মাগফেরাত দান করা হবে এবং উত্তম ও সম্মানজনক রিজিক দান করা হবে, যা হবে স্থায়ী এবং যেহেতু সেখানে রোজগার করার কোনো প্রয়োজন হবে না, তাই এই রিজিক হবে অত্যন্ত সম্মানজনক।

এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয়; বরং দুটি পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এত দুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে তাঁকে

কোনো স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হোক বা কোনো পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত মূসা, ঈসা (আ.) ও শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তাফা প্রায়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত হারুন (আ.)। তিনি মূসা (আ.)-এর কিতাব তাওরাত ও তাঁরই শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। অতএব 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরি কিন্তু যিনি নবী হবেন, তাঁর রাসূল হওয়া জরুরি নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগ্রমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থি নয়। দুরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিন্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ করা, বা عَرَاتُ আবু হাইয়ান (র.) বাহরে মুহীত গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু আলেম এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে এখানে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, যা غَرَانِيْق -এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট এ ঘটনা ঠিক নয়। কেউ কেউ এটাকে মওজু বলেছেন এবং নান্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের আবিষ্কৃত আখ্যা দিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তি এ ঘটনাকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছেন বা ধর্তব্য করেছেন, সে ক্ষেত্রে এর জাহেরী শব্দ দারা যে সকল সন্দেহ কুরআন এবং হাদীসের অকাট্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেগুলোর বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এ ঘটনার উপর সীমাবদ্ধ নয়।

মুফাসসিরগণের একটি জামাত এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে গারানিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উক্ত ঘটনার সারাংশ এই যে, একদিন নবী করীম 🚃 মক্কার মুশরিকদের এক মজলিসে গমন করেছিলেন। তার উপর সে সময় সূরা নাজম অবতীর্ণ হলো। তিনি সূরা নাজম পড়তে শুরু করলেন, যখন তিনি اَفَرَايَتُمُ পর্যন্ত পড়ছিলেন তখন শয়তানের প্রভাবে তার জবান মোবারক দারা راك الْعُوْلِيْقُ الْعُلْى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى বের হয়ে গেল। কুরাইশরা এ শনগুলো শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। নবী করীম তাঁর পাঠ বহাল রেখেছিলেন, এক পর্যায়ে সুরা শেষ করলেন। সর্বশেষ যখন তিনি সিজদা করলেন তখন মজলিসে উপস্থিত সবাই সিজদা করল। এ ঘটনার পরে মুশরিকরা আনন্দের সাথে নিজ গন্তব্যে চলে গেল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মদ 🚃 আজ আমাদের দেবতাদের প্রশংসা করেছে। এরপরে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেছেন, আপনি তো তাদের নিকট এমন কথা শুনিয়েছেন যা আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনিনি। আল্লাহর রাসূল 🚃 এ ঘটনার অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা আলা তাঁকে সান্ত্রনা দানের জন্য উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আয়াতের সারাংশ হচ্ছে– এমন ঘটনা শুধু আপনার বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে- তা নয়; বরং প্রত্যেক রাসূল ও নবীর বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে। অতএব, চিন্তিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটি আদৌ ঠিক নয়; বরং আল্লাহর কিতাব দ্বারা এটা ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ومَّا يَنْطِقٌ عَنِ ٩٦٠ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَصِيْنِ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينْ -कदन گَا ইমাম বায়হাকী (র.) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, বর্ণনাসূত্রে এ ঘটনা মোটেই স্বীকৃত নয়। ইমাম ইবনে খুযাইমা (র.) वरलम- إِنَّ هَٰذِهِ النَّقِصَّةَ مِنْ وَضُعِ الزُّنَاوِقَةِ वरलम- إِنَّ هَٰذِهِ النَّقِصَّةَ مِنْ وَضُع الزَّنَاوِقَةِ গারনিক -এর কাহিনীর সাথে হাবশা তথা আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরগণের ফিরে আসার কাহিনীকেও জুড়ে দিয়েছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ সূরা নাজমে আসবে। মূলত এখানে تَمُنَّى -এর অর্থ হলো يُرَا বা পাঠ করা। আর वर्षा काता छिष्म ग राना हें क्रें فِي تِلاَوتِه وَقِرا ءَتِه वर्षा الشُّيْطانُ فِي ٱمْنِيتَتِه वर्षा وَي تِلاَوتِه وَقِرا ءَتِه वर्षा अता छिष्म الشُّيْطانُ فِي ٱمْنِيتَتِه ইবনে জারীর (র.) বলেন, এ উক্তিটি কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতের সারমর্ম এই যে, শয়তান মুশরিকদের কানে নবী করীম 🚃 -এর জবান মোবারকে উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চারিত হওয়া ছাড়াই নিজেই শব্দগুলো প্রবেশ করালো। –[ফাতহুল কাদীর] আল্লাহ তা'আলা শয়তানের ইলকাকৃত শব্দগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলেন এবং নিজ আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দিলেন।

#### অনুবাদ :

- ৫৮. এবং যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য মক্কা থেকে মদীনায় <u>অতঃপর নিহত হ</u>য়েছে <u>অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট</u> জীবিকা দান করবেন আর তা হলো জান্লাতের রিজিক। <u>আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিজিকদাতা</u> দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।
- ৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন। কর্মন শব্দটি করবেন। কর্মন শব্দটি করবেন। কর্মন করবেন। কর্মন করবে। আর তা হলো জান্নাত। এবং আল্লাহ তা আলা সম্যক প্রজ্ঞাময় তাদের নিয়ত সম্পর্কে পরম সহনশীল তাদের শান্তির ব্যাপারে।
- ৬০. বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। কোনো ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ করলে মুমিনদের থেকে নিপীড়িত হয়ে জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ অন্যায়ভাবে মুশরিকদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় যেমনিভাবে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে মুহাররম মাসে। ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে তাদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের ঘর বাড়ি হতে তাদেরকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কার করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্বয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী। মুমিনদের থেকে। ক্ষমাশীল তাদের জন্য নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।
- ৬১. এটা এ জন্য যে, সাহায্য <u>আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান</u>

  <u>দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে</u>

  অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করান,
  এভাবে যে, এর দ্বারা তার মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটান। এটা তাঁর

  কুদরতের নিদর্শন যার দ্বারা তার সাহায্য লাভ হয়। এবং

  <u>আল্লাহ সর্বশ্রোতা</u> মুমিনের দোয়াকে। <u>সম্যক দ্রষ্টা</u> তাদের

  ব্যাপারে। যার ফলে তাদের মধ্যে ঈমান দান করেছেন।

  তাই তিনি তাদের আহবানে সাড়া দেন।

- ٥٩. لَيُدْ خِلُنَّهُمْ مُدْخُلًا بِضَمَ الْمِنْمِ وَفَتْحِهَا أَى الْمِنْمِ وَفَتْحِهَا أَى الْمُنْدُ لَهُ اللَّهُ الْمُنْعُ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلِيْمٌ بِنِينَا تِيهُم حَلِيثُم .
   عَنْ عِقَابِهِمْ .
- 7. اَلْأَمْرُ ذَٰلِكُ لَا الَّذِیْ قَصَصْنَا عَلَیْكُ وَمَنْ عَاقَبُ جَازٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ بِمِثْلِ مَا عُوْتِیْنَ بِمِثْلِ مَا عُوْتِیْنَ بِمِثْلِ مَا عُوْتِیْنَ اِمِثْلِ مَا عُوْتِیْنَ اِنْ الْمُشْرِکِیْنَ اَیْ قَاتَلُوهُ فِی السَّهْرِ الْمُحَرَمِ قَاتَلُوهُ فِی السَّهْرِ الْمُحَرَمِ ثَامَ اللَّهُمْ اَیْ ظُلْمِ بِاخْرَاجِهِ مَنْ مُنْزِلِهِ لَیننصرتُهُ اللَّهُ طَالَ الله طَالَ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ
- رَانَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ اللَّيْلَ الْأَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ الْأَخْرِ بِالْاَيْرِ اللَّيْلِ الْأَخْرِ بِالْاَيْرِ بِالْاَيْرِ اللَّيْلِ الْأَخْرِ بِالْاَيْرِ النَّكُرُ وَوَ الْلَيْلِ النَّكُرُ وَوَ الْتَرْقِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

युजना त्य, जाल्लार, िनिरे अठा अर ७२. طُلِكُ النَّنْصُر ٱينضًا بِأَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُّ ، الثَّابِثُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ وَهُوَ الْأَصْنَامُ هُوَ الْبَاطِلُ الزَّائِيلُ وَإَنَّ اللَّهُ هُو الْعَلِيُّ أِي الْعَالِيْ عَلَى كُلِّ شَيْ بِقُدُرتِهِ الْكَبِيْلَ . الَّذِي يُصَغِّرُ كُلَّ شَيْرِسِوَاهُ.

সুপ্রতিষ্ঠিত। <u>আর তারা যাকে ডাকে</u> হার্টি শব্দটি ্রারা এবং ্র দারা উভয়রূপেই পঠিত। অর্থ– উপাসনা করে <u>তার পরিবর্তে</u> আর তা হলো মূর্তি <u>তা</u> <u>তো অসত্য</u> ধ্বংসশীল। <u>এবং আল্লাহ তিনিই তো</u> <u>সমুচ্চ</u> অর্থাৎ স্বীয় কুদরতে তিনি সকল বস্তুর উর্ধ্বে <u>মহান</u> তাঁকে ছাড়া সকল বস্তুকে হেয় করে দেয়।

مَ طُرًّا فَتُسُبِحُ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً ط بِ النَّبَاتِ وَهٰذَا مِنْ أَثَرِ قُذْرَتِهِ إِنَّ اللُّهَ لَطِيْفٌ بِعِبَادِه فِيْ إِخْرَاجِ النَّبَاتِ بِالْمَاءِ خَبِيْرُ . بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ عِنْدَ تُاخِيْرِ الْمَطَرِ .

२४ ७७. <u>जाशित कि लक्षा करतन ना</u> जातन ना। <u>जान्नार</u> আকাশ হতে বারি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে সবুজ <u>শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী</u> উদ্ভিদের মাধ্যমে। আর এটা তাঁরই কুদরতের নিদর্শন। <u>নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক</u> <u>সৃক্ষদর্শী</u> পানির দারা উদ্ভিদ উৎপাদনে। <u>পরিজ্ঞাত</u> যে বিষয়ের উদ্ভব ঘটে তাদের হৃদয়ে বৃষ্টি বিলম্বের

عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْغَينِيُّ عَنْ عِبَادِهِ الْحَمِيْدُ - (لأَوْلِيَائِهِ -

. كَدُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط ، ১٤ ৬৪. <u>আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা</u> তাঁরই। মালিকানার দৃষ্টিকোণ হতে। এবং আল্লাহ, তিনিই তো <u>অভাবমুক্ত</u> তাঁর বান্দাদের থেকে <u>প্রশংসার্হ</u> তাঁর বন্ধুদের নিকট।

# তাহকীক ও তারকীব

বাক্যটি যদিও وَالَّذِيْنَ مَاجُرُوا হলো এর খবর اللَّهُ বাক্তাদা, আর اللَّهُ বাক্তাটি যদিও : قَـُولُـهُ وَالَّذِيْنَ هَـاجُرُوا এর মধ্যে দাখিল রয়েছে, তবে তাদের উচ্চ মর্যাদার কারণে বিশেষভাবে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা- الَّذِيْنُ امُنتُوا যেন تَخْصِيْصُ بِعَدُ التَّعْمِيْمِ তথা ব্যাপক শব্দের পরে খাস শব্দের অন্তর্গত। يُخْصِيْصُ بِعَدُ التَّعْمِيْمِ جُمُلَه ,অৰ্থাৎ وَاللَّهُ لَيَسْرُزُقَنَّهُمْ అत प्राता तुका याग्न دَوَاب قَسْم ও قَسْم ছিল وَاللَّهُ لَيَسْرُ قَنَّهُمْ अर्था९ جُمُلَه مَغُمُّولَ مُطْلَقٌ 🙉 - لَيَرَزُقُنَّهُمْ عُولَ এবং مُفُعُول अात । مُغَمُّول वाकाि لَيَرزُقَنَّهُمْ । বাকাি قَسْمِيَّه -ও হতে পারে। এ সময় এটা তাকিদের জন্য হবে।

শন্তি أَسْمَ تَغْضِيْهِل ,এর পরে خَيْرُ إِسْمَ تَغْضِيْهِل ,বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, أَضُولُهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ । वत अर्थ वावक्व रायाह । कूत्रवात्नित प्राया शांवाितिकवात्व إسم تفضيئل वात मृन व्यर्थ तायाह । واسم فاعِلُ अर्थ

কিন্তু এখানে يَغُونَيُ -ই উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন রিজিক খাস যার প্রদানে অন্য কেউ সক্ষম নয়। আর রিজিকের মধ্যে এটাই আসল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহ থেকে যে রিজিক লাভ হয় তা আল্লাহই দান করেন। কেননা আল্লাহর রিজিকের ভাণ্ডার থেকেই তা প্রদন্ত হয়। তৃতীয়ত গায়রুল্লাহ যে রিজিক দেয় তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বিনিময় কামনা করা, কমপক্ষে পরকালের প্রতিদানই হোক না কেন, আর আল্লাহ তা'আলা যে রিজিক দান করেন, তা নিছক অনুগ্রহস্বরূপ। এর কোনো বিনিময় তার লাভ হয় না।

مُفْعُولُ مُطْلَقٌ वात्काख श्राठ शादा। مُسْتَاْنِفَةٌ वात्काख शादा। وَخَالاً وَمَدْخَلاً عَاهِهُ العَلَيْ وَمَدْخَلاً عَامِهُ الْعَلَىٰ وَمَدْخَلاً عَامُ وَمَدْخَلاً عَامُ وَمَدْخَلاً وَمَدْخَلاً وَمَدْخَلاً وَمَدْخَلاً وَهُولَهُ عَلَىٰ وَهُمَ الْجَنْفَةُ وَدْخَالاً يَرْضَوْنَهُ عَرَاهُ وَهُمَ الْجَنْفَةُ وَدْخَلاً عَلَىٰ مَكَانًا وَمَدْخَلاً عَلَىٰ مَكَانًا وَمَدْخَلاً عَلَىٰ مَكَانًا وَمَدْخَلاً عَلَىٰ مَكَانًا وَمَا عَلَىٰ مَكَانًا وَمَا عَلَىٰ مَكَانًا وَمَا وَمَا اللهِ عَلَىٰ مَكَانًا وَمَا اللهِ عَلَىٰ مَكَانًا وَمَدْخَلاً اللهُ عَلَىٰ مَكَانًا وَمَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَكَانًا وَمَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَانًا وَمُعَلِّى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى الل

ভিটি : এটা উহ্য নিজ -এর ক্রিটি আরিছের মুমিনদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছে তা নিজ নিজ জায়গায় সঠিক এবং সত্য। যখন এক বাক্য থেকে অপর বাক্যের দিকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য হয় তখন এটা বিলা হয়।

অবি হয়েছ থাকে গৃহীত। এর অর্থ হলো এক বস্তুর পরে অপর বস্তু আসা। অর্থাৎ অতিক্রম করা।

মুফাসসির (র.)-এর এ কথার মধ্যে শানে নুযূল

এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মুকাতিল (র.) বলেন, উল্লিখিত আয়াতি মক্কার সেসব মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদের এক জামাআতের সাথে যাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। অথচ তখনো মুহাররম মাস শেষ হয়নি; বয়ং আরো দু দিন বাকি

ছিল। মুশরিকরা এ ধারণা করেছিল যে, মুহাম্মদের সাথীরা মুহাররম মাসে যুদ্ধ-বিহাহ করাকে অন্যায় জানে এ মনে করে তারা তাদের উপর আক্রমণ করেল। মুসলমানরা মুহাররম মাসে তাদের উপর আক্রমণ করেল। আল্লাহ তা আলা হয়েছেল; কিছু তারা তা তনেনি। বাধ্য হয়ে মুসলমানরাও তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করেল। আল্লাহ তা আলা মুসলমানবাও ববং ছিধা-ছন্দু দেখা দিল। আল্লাহ তা আলা তাদের মনের এ সংশয় ও সংকোচ দূরীভূত করার জন্য উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়াকে আলা হয়েছে। অথবা এটা ক্রমণ তাংর ক্রমেক কারণে বলা হয়েছে। যেমন ক্রমিক কারণে বাহ্যক মিলের কারণে বলা হয়েছে। যেমন ক্রমিক নারণ হয়েছে। যেমন ক্রমিক নারণ হয়েছে। এর্থাং মুশনিকদের নিজেদের জুলুমই তাদের থেকে এ প্রতিশোধ গ্রহণের কারণ হয়েছে।

হবে। مَنْ مَوْصُنُولَةً এটা হলো فَبَرٌ হলো لَيَنْصُرَنَّهُ আর এটা ঐ সময় হবে যখন مَنْ مَوْصُنُولَةً আর এটাও হতে পারে যে, مَنْ مَوْصُنُولَةً আর এটাও হতে পারে যে, شَرُطَبَّةٌ আর شُرُطَبَّةٌ আর يُبَنْصُرَنَّهُ इला ضَرْطَبَةً

خَبَرٌ शला এत بِأَنَّ اللُّهَ يُولُجُ الَّلْيِلَ षात مَبْتَدَأُ विंगे : قَوْلُهُ ذَالِكَ النُّصُرُ

غُولَـهُ ذَالِکَ مِـنْ اَشَرِ قُـدُرَتِهِ : অর্থাৎ রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করা এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিদর্শন। কারণ ক্ষমতা ব্যতিরেকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

প্রশ্ন : হেলা كَمْرُ اللَّهِ काজেই শব্দটি مَنْصُوبٌ ना হয়ে وَمَوَابُ اَمْرُ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : এ اِسْتِفْهَامٌ টি খবর অর্থে। অর্থাৎ, اَلَمْ تَرَ হলো قَدْ رَاَيْتُ আর্থে। আর যে اِسْتِفْهَامٌ تَغُرِيرِي টি খবর অর্থে হয়, তা مَرُ اللهُ عَبَرَابُ اَمْرُ ा अति य এখন এ প্রশ্ন থেকে গেল যে, مَضَارِع -এর স্থলে مُضَارِع -এর সীগাহ ব্যবহারের কারণ কি? এর উত্তর এই যে, مُضَارِع -এর সীগাহ বৃষ্টি এর আছর বহাল থাকা বুঝায়, আর এটা পছন্দনীয় বিষয়। আর مَضَارِع -এর সীগাহ এরপ বুঝায় না।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ করেছেন করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাধারণ নককার মুর্মিনদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা ইসলামের জন্যে, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ি-ঘর, ভিটে-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, দেশ-খেশ সবকিছু ছেড়ে হিজরত করেছেন এবং যারা আল্লাহ রাহে জিহাদ করেছেন এমন মুহাজির ও মুজাহিদদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পূর্ববর্তী আয়াতে মুহাজিরগণকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

ভিদ্দিশ্যে বাড়ি-ঘর তিন্তের সভ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ি-ঘর ছড়েছে, হিজরত করেছে তাদের এই অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। তারা কাফেরদের সাথে জিহাদ করে শাহাদত বরণ করুক অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক সকল অবস্থায়ই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে রয়েছে তাদের জন্যে অশেষ নিয়ামত। তিনি তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করবেন তথা জান্নাতের রিজিক দান করবেন। আর তাদেরকে এমন স্থানে পৌছে দেবেন, যা তারা অত্যন্ত বেশি পছন্দ করে। কেননা বেহেশতে রয়েছে অনন্ত অসীম নিয়ামত আর সে নিয়ামত হবে চিরস্থায়ী, যার কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই।

ক্রিন্ট্র নিশ্ব আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি তাঁর মুহাজির বান্দাদের এবং তাদের দুশমনদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। মুহাজির ও মুজাহিদীনের কোনো ক্রেটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি অবশ্যই তা ক্ষমা করবেন একথা সত্য। যদি কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার অনুরূপ বদলা নিয়ে নেয়, এরপর তার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্বয় আল্লাহ পাক মার্জনা প্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতিত-উৎপীড়িত হওয়ার কারণে জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এরপরও যদি জালেম পুনরায় জুলুম করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মজলুমকে সাহায়্য করেন। আল্লাহ পাকের সাহায়্য লাভে মজলুম ধন্য হয়। এজন্য হাদীস শরীফে মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করার তাগিদ রয়েছে إِتَّقِ دَعْرَةَ ٱلْصَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابُ অর্থাৎ তোমরা মজলুমের বদ দোয়াকে ভয় কর, কেননা তার এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোনো পর্দা নেই।

মজলুমের পক্ষে তার প্রতি যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে, সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি থাকলেও তা উন্নত আদর্শ নয়, বরং প্রতিশোধ গ্রহণ হলো কু-প্রবৃত্তির তাড়না। আর ক্ষমা করা বিশেষ গুণ। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন— وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اَنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ অর্থাৎ "আর যে সবর করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা অত্যন্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।"

আল্লাহ পাকের শান্তি দেওয়ার সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অতএব, প্রকৃত মুমিন বান্দারও এ আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। –(তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ১৪১]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

مَنْ عَاقَبَ ...... لَينصرنَّه اللَّه إِنَّ اللَّه لَعَفُو عَفُور.

অর্থাৎ, "যে মুশরিকদের সাথে লড়াই করে যেমন মুশরিক তার সাথে লড়াই করে। এরপর মুশরিক তার প্রতি অত্যন্ত বেশি বাড়াবাড়ি করে। যেমন তাকে দেশ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অবশ্য তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ পাক শান্তি দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অতএব, মুসলমানদের মধ্যে যারা মজলুম তারা ইচ্ছা করলে জালেমের জুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু ক্ষমা করাই হলো উত্তম আদর্শ। আল্লাহ পাক বান্দাকে শান্তি দিতে পারেন যেকোনোভাবে, কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

ভার সহায্য তিনিই করতে পারেন যিনি সাহায্যের ক্ষমতা রাখেন। সূতরাং এ আয়াতে মজলুমের সাহায্যের আলোচনা ছিল। আর সাহায্য তিনিই করতে পারেন যিনি সাহায্যের ক্ষমতা রাখেন। সূতরাং এ আয়াতে আল্লাহ তা আলা তাঁর ক্ষমতার আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ উক্ত ক্ষমতার অধিকারী, দিনের আবর্তন-বিবর্তন এবং তাকে কমান বাড়ান একমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁরই হকুমে কখনো রাত বড় আর দিন ছোট হতে থাকে, আবার কখনো এর বিপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। সে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ কি মজলুম জাতি বা ব্যক্তিকে সাহায্য করতে এবং জালিমদের উপর মজলুমদেরকে ক্ষমতা ও বলিয়ান করতে সক্ষম ননঃ এ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইন্সিত করা হয়েছে যে খুব শীঘ্রই এ অবস্থা দিন-রজনীর পরিবর্তনের ন্যায় পরিবতর্তিত হতে যাচ্ছে। যেভাবে আল্লাহ তা আলা রাতকে দিনের দ্বারা পরিবর্তন করেন তদ্ধপ কাফেরদের ভূথগুকে মুসলমানদের করতলগত করে দিবেন। তিনি মজলুমের ফরিয়াদ শুনেন এবং জালিমের কর্ম দেখেন।

ভিন্ত ভিন্ত । উর্থান বিশাল পরিবর্তন ও আবর্তন মহামহিম উপাস্য ছাড়া আর কে করতে পারে? বাস্তব পক্ষে সঠিক ও সত্য উপাস্য থেকে থাকলে একমাত্র তিনিই আছেন। তাঁকে ছেড়ে অন্য যেসব মনগড়া উপাস্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা সব মিথ্যা ও ভ্রান্ত। কেবল এমন সন্ত্রাকেই উপাস্য বানানো উচিত যিনি সবার উর্ধের, সর্বসময় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর সর্বসমতভাবে এমন সন্ত্রা একমাত্র আল্লাহ।

ংবে, আল্লাহ শুক্ষ ও মৃত ভূমিকে আকাশের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা সুফলা করে দেন এভাবে কৃষ্ণরের শুক্ষ পতিত ভূমিকে ইসলামের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা-সুফলা করবেন। এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিকট কিছুই নয়। তিনিই জানেন বৃষ্টি কিভাবে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। আল্লাহ তা আলার অপার শক্তি ভেতরে ভেতরে এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, শুক্তুমি তার মধ্যে পানি পুষে নিয়ে বীজ দানার মধ্যে প্রবেশ করায়। ক্রমান্ত্রয়ে তা থেকে চারার অঙ্কুর গজায়। আর তা থেকে ক্রমান্ত্রয়ে মৃত ভূমি সবুজ্ব-শ্যামাকার ধারণ করে। ঠিক এভাবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহ এবং সৃক্ষ্মিতি সৃক্ষ প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি দ্বারা আদমজাতির অন্তরে ইসলামের বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত হৃদয়কে সতেজ-শ্যামল করেন।

ভিনি তার সকল বন্ধ যখন তাঁর মালিকানাধীন এবং তাঁরই স্জিত এবং সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। সূতরাং তিনি তাদের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা করেন পরিবর্তন করেন, এ ব্যাপারে কেউ তাঁর কর্মে বাধা সৃষ্টিকারী নেই। তাঁর সকল কাজ প্রসংশনীয় এবং তাঁর সল্বা সকল উত্তম গুণাবলি সম্বলিত।

. أَلَمْ تَدَرُ أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالْفُلْكَ السُّفُنَ تَجْرِيْ فِي الْسَحْرِ لِلرَّكُوْبِ وَالْحَمْلِ بِأَمْرِهِ بِإِذْنِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ مِنْ أَنْ اَوْ لِنَدَلَّا تَفَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط فَتَهُ لِكُوا إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَ مُونَكُ رَّحِيْمُ . فِي التَّسْخِيْرِ وَالْامْسَاكِ .

. ১٦ ৬৬. এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। وَهُمَوَ الَّمْذِي اَحْمَيَاكُمْ بِالْإِنْشَاءِ ثُمَّ يُمِينُتُكُمْ عِنْدَ إِنْسَهَاءِ أَجَالِكُمْ ثُمُّ يُحْدِيْكُمْ ط عِنْدَ الْبَعْثِ إِنَّ الْإِنْسَانَ آي ٱلْمُشُرِكَ لَكُفُورُ . لِنِعَم اللَّهِ بِتَرْكِمِ

. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِفَتْح السِّييْن وَكَسْيِرهَا شَرِيْعَةً هُمْ نَـالِسَكُنُوْهُ عَامِلُونَ بِهِ فَكَ يُنَازِعَنَّكَ يُرَادُ بِهِ لاَ تُنَازِعُهُمْ فِي الْأَمْرِ آمْرِ اللَّذِيبُ حَةِ إِذْ قَالُوا مَا قَتَلَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَاكُلُوهُ مِسًّا قَتَلُتُمْ وَادْعُ إِلَى رَبُّكَ أَىْ إِلَىٰ دِينْهِ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى دِيْنِ مُسْتَقِيْمٍ .

٦٨. وَإِنْ جَادَلُوْكَ فِيْ آمَرُ اللِّدِيْنِ فَكُلِّلَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ . فَيُجَازِيْكُ عَلَيْهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ.

**১০ ৬৫. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ <u>আপ</u>নাদের** কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে জীব-জন্তু হতে তৎসমুদয়কে এবং নৌযানসমূহকে জলযান তথা নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি সমুদ্রে বিচরণশীল আরোহণ ও পরিবহনের জন্য। তার নির্দেশে তাঁর অনুমতিতে আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত। ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ নিশ্চয় <u>মানু</u>ষের প্রতি দয়ার্<u>দ</u> পরম দয়ালু কাজে নিয়োজিত করা ও আটকে রাখার

> সৃষ্টির মাধ্যমে <u>অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু</u> ঘটাবেন তোমাদের পৃথিবীতে অবস্থানের মেয়াদকাল শেষ হলে, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন পুনরুখানকালে মানুষতো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ মুশরিকরা আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর একত্বাদকে পরিত্যাগ করে।

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি । مَنْسَكُا শব্দের سيْن বর্ণ টি যবর ও যের উভয়ই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত। যা তারা অনুসরণ করে তার উপর আমলকারী। সূতরাং তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে এর উদ্দেশ্য হলো- আপনারা তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। এই ব্যাপারে জবাইয়ের ব্যাপারে। যেহেতু তারা বলত যে, আল্লাহ যাকে হত্যা করেছেন তা যাওয়ার অধিক যোগ্য তোমায় যাকে হত্যা করেছ তা হতে। আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন অর্থাৎ তাঁর দীনের দিকে।

আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। দীনে। ৬৮. তারা যদি আপনার সাথে বিতত্তা করে দীনের বিষয়ে তরে বলে দিন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান/ শান্তি দিবেন। আর এটা ছিল জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে।

- ৬৯. আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে দিবেন হে মুমিন ও কাফের সম্প্রদায় কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ। এভাবে যে, প্রত্যেক দলই বিপক্ষ দলের বিপরীত কথা বলে خِلَافَ قَوْلِ الْأُخَرِ. থাকে।
- تَقْرِيْرِ لَا اسْتِفْهَامْ अथात واسْتِفْهَامْ ٩٥. जाश्रति कि जातन नार विधातन তথা কথাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। যে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এ সবই রয়েছে অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হলো। একটি কিতাবে অর্থাৎ লৌহে মাহফুযে তথা সংরক্ষিত ফলকে। নিশ্চয় এটা অর্থাৎ, যা কিছু اللهِ يَسِيْرُ. سَهُلُ. উল্লেখ করা হলো তার জ্ঞান আল্লাহর নিকট সহজ।
- V\ ৭১. <u>তারা উপাসনা করে</u> মুশরিকরা <u>আল্লাহর পরিবর্তে</u> এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোনো দলিল প্রেরণ করেননি। অর্থাৎ মূর্তি ও দেব-দেবীর উপাসনা করে কোনো প্রমাণ ছাড়াই। এবং যাদের সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। শিরক করার কারণে কোনো সাহায্যকারী যে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে عَنْهُمْ عَذَابَ اللَّهِ ـ রক্ষা করবে।
  - আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে শুর্নী শুরুটি ু হয়েছে। আপুনি <u>কাফেরদের</u> মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করবেন অর্থাৎ অপছন্দ ও অসন্তুষ্টির ছাপ। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। অর্থাৎ তাদেরকে ধরে বসার উপক্রম হয়। আপনি বলুন! তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? অর্থাৎ কুরআন অপেক্ষা আরো অধিক অপছন্দনীয় বিষয় যা তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়। আর তা হলো নরকাগ্নি এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফেরদেরকে। যে, তার প্রতিই তারা ধাবিত হবে। এবং এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ দোজখের আগুন।

- ٦٩. اَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اَيُّهُا الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمًا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُوْنَ . بِأَنْ يُتَقُولُ كُلُّ مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ
- اَلَمْ تَعْلَمُ الْاسْتِفْهَامُ فِينِهِ لِلتَّقْرِيْرِ أَنَّ اللُّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السُّمَاءِ وَالْآرَضِ طِإِنَّ ذٰلِكَ أَىْ مَا ذُكِرَ فِئْ كِسَيْتِ طَ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ إِنَّ ذٰلِكَ أَيْ عِلْمَ مَا ذَكِرَ عَلَى
- وَيَعْبُدُونَ أَيْ النَّمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ هُوَ الْآصَنَامُ سَلْطُنَّا حُجَّةً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ ط أَنتُهَا اللهَدُ وَمَا لِلظُّلِمِيْنَ بِالْإِشْرَاكِ مِنْ نُصِيْرٍ . يَمْنَعُ
- ٧٢ ٩٩. هِوَ الْعُرَانِ بِهُ مَا الْعُرَانِ الْعُرَانِ ٧٢ عَلَيْهِمْ الْتُنَا مِنَ الْعُرَانِ بَيِّنْتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ تَعْرِفُ فِي وَجُوْهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا النَّمُنَّكَرَ ط أَى اَلْانْكَارَ لَهَا آيْ أَثَرُهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالْعَبُوسِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَعْلُونَ عَلَيْهِمْ أَيلِينَا ط أَىْ يَقَعُونَ فِيسِهِمْ بِالْبَطْشِ قُلْ أَفَانُنِيُّنُكُمْ بِسَسَرٌ مِنْ ذٰلِكُمْ أَى بِاكْرَهَ اِلنَّبُكُمْ مِنَ الْعَرْانِ الْمَعْلُقِ عَلَيْكُمْ هُوَ النَّارُط وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ ط بِأَنَّ مَصِيْرَهُمْ إِلَيْهَا وَبِئُسَ الْمَضِيْرُ هِيَ .

# তা্হকীক ও তারকীব

কুতি নিজা। গুরুতে بَرَاي ছিল। এটা رَبُوبَتُ শব্দুল থেকে নিজা। গুরুতে بَرَ : قَـوْكُـهُ ٱللّهُ سَخَّرَ الْكُمْ আসার কারণে শেষ থেকে يَرَ পড়ে গেছে। تَعْلَمُ पाता করে ইঙ্গিত করেছেন যে, দেখা বলতে এখানে অন্তর্দৃষ্টি দারা দেখা তথা চিন্তা-গবেষণা করা উদ্দেশ্য। يَعْلَمُ ক্রিয়াটি تَسْخِبُر থেকে مَاضِى এর সীগাহ। এর অর্থ হলো কর্তৃতাধীন করা, অনুগত করা, কাজে লাগানো, জোরপূর্বক কোনো কাজে নিয়েজিত করা।

। হয়েছে مَنْصُوْب হর্জার عَظْف ٩٩- مَافِي الْاَرْضْ : قَلُّولُمَهُ وَالْفُلْكَ

তথা مُسْتَشْنَى مِنْه পভিত হয় না। আর এখন كَلاَمْ مُوْجَبْ- مُسْتَشْنَى مُفَرَّغُ विषे : قَوْلُهُ إِلَّا بِساذْنِهِ তথা مُسْتَشْنَى مُفَرَّغُ विषे : قَوْلُهُ إِلَّا بِساذْنِهِ তথা بَعْسِكُ السَّمَاءُ الْسَمَاءُ السَّمَاءُ وَعَلَمْ المَّا السَّمَاءُ السَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَامَاءُ السَامِ اللَّهُ السَامَاءُ السَامُ السَامَاءُ السَامَاءُ السَامَاءُ السَامَاءُ السَامَاءُ السَامَةُ السَامَاءُ الس

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِي اَحْبَاكُمْ قَالَ الْجُنَيْدُ قُدَّسَ سِرُّهُ اَحْبَاكُمْ بِمَعْرِفَةٍ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ بِاَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ وَالْفَتْرَةِ ثُمَّ يُحْبَكُمْ بالْجَذْب بَعْدَ الْفَتْرَةِ

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলোঁ তিনি তোমাদের আত্মাকে জীবিত করেন তাঁর মা'রিফাত দ্বারা, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাঁর জিকির থেকে উদাসীন ও গাফেল থাকার সময়ের দ্বারা, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন জিকিরবিহীন সময়ের পরে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করার দ্বারা।

কে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। এটা হার্মা এর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, এর দ্বারা রাস্লুল্লাহ করে তথা বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। এটা হার্মান্ত তথা ইঙ্গিত স্বরূপ। কেননা বিতর্ক বা দ্বন্দ্ হয় দু'পক্ষ থেকে। মূলত এর দ্বারা রাস্ল ক্রিন্ত -কে তাদের কথার প্রতি ক্রক্ষেপ না করার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি যখন তাদের কথার প্রতি ক্রক্ষেপ করবেন না তাহলে দ্বন্ধ্ এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। এক পক্ষকে নিষেধ করার দ্বারা কেনায়া স্বরূপ অপর পক্ষকেও নিষেধ করা বুঝায়।

ছারা জবাইকৃত পত্ত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম খতীব (র.) বলেন, এ আয়াতটি বুদাইল ইবনে ওরাকা, বিশর ইবনে সুফিয়ান ও ইয়াজীদ ইবনে হুনাইস -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল === -এর

সাহাবীদের নিকট বলেছিল مَا لَكُمْ تَاْكُلُونَ مِشَا تَغْتُلُونَ وَلاَ تَاْكُلُونَ مِشَا قَتَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى অর্থাৎ তোমরা নিজেরা মেরে তা ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ তা'আলার মারা তথা এমনিতেই মৃত জন্তুকে ভক্ষণ কর নাঃ ব্যাখ্যাকার (র.)-এর في এয় -এর ব্যাখ্যা জবাই দ্বারা করা এ স্থলে সমীচীন হয়নি; বরং এখানে স্বাভাবিকভাবে শরিয়তের বিধান উদ্দেশ্য। অন্যথায় পূর্বের উন্মতদের মধ্যে মৃত পশু খাওয়া বৈধ হওয়া বোঝা যায়। আর তা ঠিক নয়।

مَغْعُوْل بِهِ ٥٩٠ مَوْصُوْلَه عَلَى مَوْصُوْلَه विश : فَوْلُهُ مَا لَمْ يُنَوِّلْ بِهِ مَا لَيْنِيْنَ २५त مَا كَالَّذِيْنَ विश्व بُمْلَهُ حَالِبَةُ विष्ठ : فَوْلُهُ يَكَادُ يَسْطُوْنَ (२९ता الَّذِيْنَ १९८٦ بُمُلَهُ حَالِبَةُ विष्ठा के مَضَافُ إِلَيْهِ १९३٦ مُضَافً १९३١ مُضَافً إِلَيْهِ १९३١ مُضَافً اِلَيْهِ १९३١ مُضَافً اِلَيْهِ १९३١ مُضَافً १९३١ مُضَافً إِلَيْهِ عَامِمَا اللهِ عَامِهُ اللهِ عَالَى اللهِ عَامِهُ اللهِ عَامِهُ اللهِ عَامِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَاللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভেন্ন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এ অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভৃপ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পভপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বন্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিছু কোনো কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে تَسْخَبْ -এর অনুবাদ 'কাজে নিয়েজিত করা'' দারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল। কিছু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিকর হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাতক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোনো এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আলোহ তা'আলা সবকিছুকে আল্লাহ তাবলা । এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন। কিছু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে كَنْسَكُ : এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে كَنْسَكُ শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে كَنْسَكُ ও كَنْسَكُ কুরবানির অর্থে হজের বিধানবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে راكل الله সহকারে واو সারিয়তের বিধানবিলি অথবা শরিয়তের বিধানবিলি জ্ঞান। বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্ব বিধান। তাই এখানে الله সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের এক তাফসীর কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলত, তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক সে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃত্যুজন্তু, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াতে অবতীর্ণ হয়। —[রহল মা'আনী]

অতএব এখানে के विकास । এই বিশ্বাহ করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা আলা প্রত্যেক উন্মত ও শরিয়তের জন্য জবাইরের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাস্লে কারীম ——এর শরিয়ত একটি স্বতন্ত্ব শরিয়ত। এই শরিয়তের বিধি-বিধানের মোকাবিলা কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েজ নয়। অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মোকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েজ হতে পারেঃ মৃতজন্ত্ব হালাল নয়, এটা এই উন্মত ও শরিয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গান্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বৃদ্ধিতা। ⊣রিহল মা'আনী]

সাধারণ তাফসীরকারদের মতে শব্দের অর্থ এখানে শরিয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোনো বিশেষ ভালো অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজের বিধি-বিধানকে حَنَاسِكُ الْحَبِّع বলা হয়। কেননা এগুলোতে বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ইবাদত। কুরআনে وَأَرِناً مَنَاسِكُنَا مَنَاسِكَنا হয়েছে। مَنَاسِكْ বলে ইবাদতের বিধানাবলি বুঝানো হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই দ্বিতীয় তাফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রহল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, ত্র্তিটের বলে শরিয়তের সাধারণ বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম বিদ্বেষী মুহামাদী শরিয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা খনে নিক যে, কোনো পূর্ববর্তী শরিয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরিয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উন্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরিয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোনো উন্মত ও শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরিয়তের অনুসরণ সে উন্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরিয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরিয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরিয়তের কোনো বিধান পূর্ববর্তী শরিয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসিখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরিয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় ना । আয়াতের সর্বশেষ বাক্য – فَلَا يُسَازِعَتُكُ فِي الْآمَرُ –এর সারমর্মও তা-ই । অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরিয়তের বিধি বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারো নেই। এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তাফসীর ও এই দ্বিতীয় তাফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আয়াত জবাই সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরিয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষায় ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজ্বেই উভয় ভাফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন প্ৰত্যেক উন্মতকে আলাদা আলাদা শরিয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরিয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবে; বরং নতুন শিরিয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– آذَوُ السُي رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতর্কে প্রভাবানিত হবেন না ; বরং যথারীতি সত্ত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যত।

একটি সন্দেহের অপনোদন : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহামাদী শরিয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত মনসৃখ হয়ে গেল। এখন যদি খ্রিন্টান, ইহুদি ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং ক্রআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা হয়রত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা স্বয়ং কুরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরিয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমগুলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহামদী শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। এ কথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বন্ত আরো সুম্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে— وَانْ جَالُونُ فَا وَانْ جَالُونُ وَانْ وَانْ جَالُونُ وَانْ وَانْ

 এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বিতর্কের অবকাশ নেই। যারা প্রিয়নবী ——এর অনুসরণ করবে, তারা নাজাত লাভ করবে। আর যারা তাঁর অনুসরণে অপ্রস্তুত হবে, তারা নাজাত লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই ইরশাদ হয়েছে — فَكُرُ يُنَازِعُنَّكُ অর্থাৎ (হে রাসূল!) কেউ কেউ যেন আপনার সাথে দীনি ব্যাপারে বা শরিয়তের ব্যাপারে কলহ-ছন্দ্বে লিপ্ত না হয়। কেননা আপনার দীন আল্লাহ পাকের মনোনীত, আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত, তাই তা কলহ-ছন্দ্বের উর্ধে। কোনো তাফসীরকার বলছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক ইমতের জন্যেই কুরবানির জম্ভু জবাই করার পন্থা নির্দিষ্ট ছিল। তারা সে পন্থাতেই জবাই করতো। হে রাসূল! লোকদের উচিত হলো, জবাই করার ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমি প্রত্যেক উন্মতের জন্যেই শরিয়তের রীতি-নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার مَنْسَفُ শব্দটির অনুবাদ করেছেন পর্ব, বিশেষ অনুষ্ঠান। মুজাহিদ (র.) ও কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কুরবানির স্থান যেখানে তারা কুরবানি করতো। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ক্রিন্দির অর্থ হলো, ইবাদতের স্থান।

হয়েছে বোদায়েল ইবনে ওরাকা, ইয়াজিদ ইবনে খুনাইস এবং বসর ইবনে সৃফিয়ান নামক ব্যক্তিদের সম্পর্কে। এ কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের নিকট এসে বলেছিল, তোমরা যেসব জত্তুকে জবাই করে মার তা হালাল মনে করে খাও, আর যেসব জত্তুকে আল্লাহ পাক সরাসরি মৃত্যু দেন, সেগুলোকে মৃত মনে করে তোমরা সেগুলোর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ মনে কর, এর কারণ কি? আল্লাহ পাক তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ক্রেন্দের সাথে কোনো ব্যাপারে বিতর্কে মশগুল না হয়ে শুধু ইসলাম গ্রহণের জন্যে তাদেরকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ হে রাসূল! তাদেরকে আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন, যেন তারা তাওহীদের মূল নীতিতে বিশ্বাস করে। কেননা নবী রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ যুগের মানুষকে তাওহীদে বিশ্বাস, স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। এ মূলনীতিতে কোনো মত পার্থক্য নেই। অতএব এ সম্পর্কে বিতর্ক সম্পূর্ণ আশোভনীয়। অবশেষে এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

ভর্মিত কিন্তু ক্রিটিট টিনটিয় আপনিই সরল সঠিক পথের হেদায়েতের উপর রয়েছেন"।

**প্রিয়নবী — এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ:** পৃথিবীর কোনো মানুষকে যদি হেদায়েত লাভ করতে হয় তবে অবশ্যই আপনার অনুসারী হতে হবে। দুনিয়াতে শান্তি লাভ করার, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম — এর পরিপূর্ণ অনুসরণ। কেননা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন— "(হে রাসূল!) নিশ্চয় আপনিই সঠিক পথে রয়েছেন"।

আয়াত দ্বারা মানস্থ হয়ে গেছে। আর কোনো কোনো আলেম বলেন, আয়াতটি মানস্থ নয়; বরং مُحْكُمُ وَهُ ذَا قَبْلَ الْأَمْ وِالْقِتَالِ সময় আয়াতের অর্থ হবে তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক বর্জন কর এবং এ বিষয়টিকে اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ তথা সদা কহাল। এ তাকে আল্লাহর উপর ন্যন্ত কর।

সবচেয়ে বড় জুলুম ও অন্যায় হলো, আল্লাহ তা আলার সাথে কোনো অংশীদার বানানো। এমন জালিম ও অন্যায় আচরণকারীদের মনে রাখা উচিত যে, তারা যাদেরকে ইবাদতে শরিক করত তারা বিপদে পড়লে যেসব শরিকরা তাদের কোনো কাজে আসবে না। আর অন্য কেউ তখন তাদেরকে সাহায্য করবে না।

مَغْعُولُ विशेष وَعُدَهَا اللّهُ اللّذِينَ كَفَرُوا وَهُ اللّهُ اللّذِينَ كَفَرُوا اللّهُ اللّذِينَ كَفَرُوا الله তি विशेष وَعُد : قَوْلُهُ وَعُدَهَا اللّهُ اللّذِينَ كَفَرُوا वात वात الله वात विश्वीराज्य दिश । ताथातातात (तं.) ठाँत छिल اللّذِينَ كَفُرُوا वाता واللّذِينَ كَفُرُوا वाता واللّذِينَ كَفُرُوا वाता واللّذِينَ كَفُرُوا वाता واللّهُ وَمُوا اللّهُ مَوْعُرُدُ مَهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### অনুবাদ:

৭৩. হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসীরা একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে মনেযোগ সহকারে শোনঃ আর হলো তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর উপাসনা কর অর্থাৎ মূর্তি ও প্রতিমাদের তারা তো কখনো একটি است শব্দি ও সৃষ্টি করতে পারবে না زُبَابٌ শব্দিটি - अं विषे के पूर्ं विषे की खे पूर्ं - बुरं विषे की खे पूर्ं লিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও অর্থাৎ তা সৃষ্টি করার জন্য। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে তাদের উপর যে সুগন্ধি জাফরান যা তারই সাথে লেগে থাকে। এটাও তারা তাদের নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাদের অক্ষমতার কারণে। তবুও তারা কিভাবে আল্লাহর শরিকদের উপাসনা করে। এ বিষয়টি অদ্ভূত ধরনের। এটাকেই উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কতইনা দুর্বল অনেষক উপাসক ও অনেষিত উপাস্য।

98. তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা সম্মান উপলব্ধি করেন। তার সম্মান ও বড়ত্ব । যখন তারা তার সাথে এমন সব বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে যারা মাছির প্রতিরোধেও সক্ষম নয় এবং তা থেকে কোনোরূপ প্রতিশোধও নিতে পারে না। আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রম বিজয়ী।

প2. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্যে হতে মনোনীত করেন

এবং মানুষের মধ্য হতে ও। রাসূল! এ আয়াত
তখনই অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুশরিকরা বলল যে,
আমাদের মধ্য থেকেই একজনের উপর কুরআন
অবতীর্ণ করা হলো! আল্লাহ সর্বশ্রোতা তাদের
কথার/ বক্তব্যের সম্যক দ্রষ্টা তাদেরকে যাদেরকে
তিনি রাসূল মনোনীত করেন। যেমন– হযরত
জিবরীল, মীকাঈল, ইবরাহীম (আ.) ও মুহামদ
প্রমুখ।

وَاسِتَمِعُوا لَهُ وَهُو إِنَّ النَّاسُ مَثَلُ الْمَا مَثَلُ الْمَاسِدِهِ وَهُمُ الْمَاسِدُونَ مِنْ دُوْنِ السَّلِهِ أَى عَيْسِهِ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لَنْ يَتَخَلَقُوا ذَبَابًا إِسْمَ جِنْسِ وَاحِدُهُ ذُبِابَةٌ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّنِ وَالْمُؤَنَّ وَاللَّهُ وَالْمُؤَنَّ وَالْمُؤَنَّ وَالْمُؤَنَّ وَالْمُؤَنَّ وَالْمُؤَنَّ وَالْمُؤَنَّ وَالْمُؤَنِّ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِلْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَلُ

٧٤. مَا قَدَرُوا اللّهُ عَظَّمُوهُ حَقَّ قَدْدِهِ عَظْمَتِهِ إِذْا شَرَكُوا بِهِ مَا لَمْ بَمْتَنِعْ مِنَ الذُّبَابِ وَلاَ يَنْتَصِفُ مِنْهُ إِنَّ اللّهُ لَقُونً عَزِيْزٌ غَالِبُ.

٧٥. اَللَّهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ طَرُسُلًا نَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ الْلَهُ الْنَزْلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَينْنِنَا إِنَّ اللَّهُ سَعَيْعٌ لِمَقَالَتِهِمْ بَصِيْرٌ . بِمَنْ يَتَخِذَهُ رَسُولًا كَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِبْراهِيْمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِبْراهِيْمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَبْرِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْعِ الْمَالَةِ عَلَيْهِ فَيَعْ الْمُعْتَقِيْمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْتَعِلَيْهِ الْمُؤْمِلُهُ عَلَيْهُ وَمَا لَعْتَهُ الْمُعْتَعِلَيْهِ الْمُؤْمِلُهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُنْ الْمُعْتَلِمُ السَّلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ الْمُنْ ا

#### অনুবাদ :

৭৬. তাদের সম্বুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন অর্থাৎ যে আমল অগ্রে প্রেরণ করেছ এবং যা পেছনে রেখে এসেছ, এবং যে আমল করে ফেলেছ এবং যা ভবিষ্যতে করবে এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে।

৭৭. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর্, সিজদা কর অর্থাৎ সালাত আদায় কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর তাঁর একত্বাদের স্বীকৃতি প্রদান কর্ এবং সৎকর্ম কর যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন ও উত্তম চরিত্রের কার্যাবলি <u>যাতে তোমরা সফলকাম হতে</u> পার অর্থাৎ জান্লাতে স্থায়ী হওয়ার মাধ্যমে সাফল্য পেতে পার। . ٧٨ ٩٠. مَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ لِإِقَامَةِ دِيْنِهِ حَتَّى جِهَادِهِ ط .٧٨ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ لِإِقَامَةِ دِيْنِهِ حَتَّى جِهَادِهِ ط

যেভাবে জিহাদ করা উচিত অর্থাৎ এ ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। 🕳 শব্দটি মাসদার হওয়ার কারণে হয়েছে। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁর দীনের জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি অর্থাৎ, সংকীর্ণতা। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বিধান সহজ করেছেন, যেমন- নামাজের কসর করার বিধান, তায়াশ্রমের বিধান, নিরুপায় অবস্থায় মৃতজত্ত্ব ভক্ষণ এবং অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের জন্য রমজানের রোজা ভঙ্গের অনুমোদন। এটা তোমাদের خُرْنُ جَاْر मुनि مُلَدُ अपि अधि مُرْنُ جَاْر ह्याएह । आत منتصر الميثم عرية عرية المنتم عامة المنتم عربة व्हारह। जिनि जूर्थाएँ عَطُفُ بَيَانٌ व्रारह। जिनि जूर्थाएँ আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম অর্থাৎ এ কিতাবের পূর্বে । এবং এ কিতাবেও অর্থাৎ কুরআনে যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হন। কিয়ামতের দিন যে, তিনি তোমাদের নিকট প্রচার করেছেন এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য যে তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট প্রচার করেছেন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর সর্বদা এর পাবন্দি কর এবং জাকাত দাও এবং আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর অর্থাৎ তার উপর নির্ভরশীল হও। তিনিই তোমাদের অভিভাবক অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের সকল কর্মের তত্তাবধায়ক। কতইনা উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী তিনি অর্থাৎ তিনি তোমাদের সাহায্য-সহায়তাকারী।

٧٦. يَعْلُمُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ طَأَيْ مَا قَدَّمُوا وَمَا خَلَفُوا اَوْ مَا عَصِلُوا وَمَا هُمْ عَامِكُونَ بَعَدُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ.

٧٧. يَنَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْكَعُوا وَاسْجُدُوا أَيْ صَلُّوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَكِّدُوهُ وَافْعَلُوا الْخَيْر كَصِلَةِ الرَّحْمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لَعَلَّكُمَّ

تُفْلِحُونَ . تَفُوزُونَ بِالْبِقَاءِ فِي الْجَنَّةِ . بِاسْتِفْرَاغِ الطَّاقَةِ فِينْهِ وَنَصَبُ حَتِّ عَلَى الْمَصْدِر هُوَ اجْتَبْسِكُمْ اِخْتَارَكُمْ لِدِيْنِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَجَ أَيُّ ضِيْسِقِ بِاَنْ سَسَّهَ لَمُ عِسْنَدَ السَّضُرُوْرَاتِ كَالْقَصْر وَالتَّيَسِّمُ وَآكُلِ الْمَيْتَةِ وَالْفِطْرِ لِلْمَرَضِ وَالسَّفِرِ مِلَّةً أَبِيكُمْ مَنْصُوبُ بنَزْعِ النَّخَافِضِ الْكَافِ إِبْرُهِيْمَ طَعَطُفُ بيَانِ هُوَ ايْ اللَّهُ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ط مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ هٰذَا الْكِتَابِ وَفِيْ هٰذَا أَىْ الْسُفُواْنِ لِسِيَسَكُونَ السَّرَسُولُ شُكِهِيَسُا عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ ٱنَّهُ بَلَّغَكُمْ وَتَكُونُوا آنتُم شُهَداء على النَّاسِ ج آنَّ رُسْلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ دَاوِمُوا عَلَيْهَا وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ط وَهُوا بِهِ هُوَ مُولِسَكُمْ جِ نَاصِركُمْ وَمُتَولِي

أُمُورِكُمْ فَيَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرَ - أَيُّ

النَّاصر هُوَ لَكُمْ.

# তাহকীক ও তারকীব

এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্বের وَاللّٰهِ النَّاسُ اَى اَهْلُ مُكَّة : এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্বের وَاللّٰهِ النَّاسُ اَى اَهْلُ مُكَّة : এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্বের ইবাদতকারী সকল মানুষ উদ্দেশ্য । نَصُرُبُ । এ আয়াতে যদিও মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে এর দ্বারা গায়রুল্পাহর ইবাদতকারী সকল মানুষ উদ্দেশ্য । তিন্ত এই তেনি মানু উদ্দেশ্য হলো আন্চর্যকারী বিষয় । আর উক্ত আন্চর্যকর বিষয় হলো শিরক ও মূর্তিপূজার আহমকীকে এক স্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করা । তা এই যে, তোমরা যেসব মূর্তিকে কার্যনিয়ন্তা তথা বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষমতার অধিকারী মনে করছ তারা তো এতো অসহায় ও অক্ষম যে, তারা সবাই মিলে মাছির ন্যায় একটি সাধারণ তুক্ত জিনিসকেও সৃষ্টি করতে পারে না । আর সৃষ্টি করা তো দূরের কথা তোমরা প্রতিদিন তাদের সামনে যে মিষ্টান্ন ও খাদ্যদ্রব্য রাখ আর মাছি এসে তা খেয়ে যায় তারা সে মাছিগুলোকেও তাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না । অতএব তারা কোনো বিপদাপদ থেকে তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? অবশেষে আয়াতে তাদের এহেন নির্বৃদ্ধিতামূলক আচরণ ও বোকামিকে এ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে তেনি এটিন নির্বিদ্ধান্ত নির্বিদ্ধাতামূলক আচরণ ও বোকামিকে এ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে তেনি এটিন নির্বিদ্ধান্ত ভিন্ন করি নির্বানিত তিন নির্বিদ্ধান্ত ভিন্ন করিন নির্বানিত তিন নির্বানিত বিশ্বনিত নির্বানিত করা হয়েছে বেন নির্বানিত নির্বানিত করা নির্বানিত বিশ্বনিত নির্বানিত নির্বানিত বিশ্বনিত নির্বানিত বিশ্বনিত নির্বানিত নির্বানিত নির্বানিত নির্বানিত নির্বানিত নির্বানিত করে আরা করে বিশ্বনিত নির্বানিত নির্বানিত নির্বানিত নির্বানিত তিন নির্বানিত নির্বানিত

أَنْتَفَى خَلْفَهُمُ الذُّبَابَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ अर्था९ । अर्था९ وَمَوْلُـهُ وَلَوْ اجْتَمَعُوْا لَـهُ وَالْ وَلَوْفَىْ خَالِ إِجْتِمَاعِهِمْ अरथं।

مُمُ عَنْعُولُهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ النَّدَبَابُ شَيْطًا আর দিতীয়টি হলো شَيْنًا আর أَطُخُونَ শব্দটি يَسُلُبُ فَوَلَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ النَّدَبَابُ شَيْطًا مُلَطَّخُونَ শব্দট نَطُخُونَ (থাকে নিম্পন্ন হয়েছে। অর্থ হলো মিশ্রণ করা, মেশা। مُلَطَّخُونَ মূলত مُلَطَّخُونَ عَنْدَانُ হওয়া উচিত ছিল। –[জুমাল]

। अठे वक्ठा शक्त उर्हे : قَوْلَهُ عُبِّرَ عَنْهُ بِضَرْبِ مَثَلٍ

প্রশ্ন : উদাহরণ পেশ করার নামে যা উল্লিখিত হয়েছে তা কোনো উদাহরণ নয় তথাপি তাকে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বলা হলো কেন উত্তর : আরবিতে আশ্চর্যকর ও উন্নত বিষয়বস্তুকেও 🕰 বলা হয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন নেই।

শেদটি উহা মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে শব্দ বিলুপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর কিয়াস করে رُسُلاً -কে বিলোপ করা হয়েছে।

وَا الْمُوسُونِ اللّهِ الْمُوسُونِ اللّهِ الْمُوسُونِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা : তুঁনুনি নিন্দুটি নিন্দুটি নিন্দুটি ভিপমা দ্বারা শিরক ও মুর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা : এই শল্টি সাধারণত কোনো বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুম্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একএ হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টানু, ফলমূল ইত্যাদি

খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে وَمُعُنُ وَالْمُطَلُّرُبُ विल তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের ত্রপাসক আরো বেশি শক্তিহীন হবে। ইরশাদ হছে- مَا قَدْرُو اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ

অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরিক সাব্যস্ত করেছে। ﴿اللَّهُ ٱعَلَيْهُ الْمُعَالَى ﴿

স্রা হজের সিজদায়ে তেলাওয়াত : اَرْكُوْ اَاسْجُدُوْا وَاسْجُدُواْ وَاسْجُدُوا وَاسْجُوا وَاسْجُوا وَاسْجُدُوا وَاسْجُدُوا وَاسْجُوا وَا

নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهِ -এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়ান্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নাময়শ ও গনিমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন - خَنَ حَهَا وِهِ -এর অর্থ হলো জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরক্কার কর্ণপাত না করা। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

যাহ্হাক ও মুকাতিল (র.) বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে- করা উচিত। হযরত আঁবুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, এ কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হযরত আঁবুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই ক্র অর্থাং অর্থাবোগ্য জিহাদ। ইমাম বগভী (র.) প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও হযরত জাবের ইবনে আবুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাস্লুল্লাহ লালেন- কর্মিন কর্মিন কর্মিন তাটি ভালিন ইম্ন ক্রিন্দ্ধি ভালিক ভালিক তাই বিরুদ্ধি তামরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি বর্ণনা করে ইমাম বায়হাকী (র.) বলেছেন যে, এর সনদে ক্রটি আছে।

জ্ঞাতব্য: তাফসীরে মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তাফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনো চালু ছিল। কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূল — এর খেদমৃতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

ভিন্ত মুহামদী আল্লাহর মনোনীতে উম্মত: হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল্লাহ ত্রালেছেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্যে থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। –[মুসলিম, মাযহারী]

ভেন্ত قُوْلُهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فَى النَّدِيْنِ مِنْ حَرَج : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর র্কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোনো শুনাহ নেই যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় শুনাহও ছিল, যা তওবা করলেও মাপ হতো না।

হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, ধর্মে সংকীর্ণতা নেই— এ কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা আলা এই উত্থতকে সকল উত্থতের মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উত্থতের জক্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ ; বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারি কাজও হালকা পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাস্লুল্লাহ ত্রা বলেন— ক্রিটার বলেন

-[আহমদ, নাসায়ী, হাকিম]

হিত্ত বিরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফজিলতে শামিল হয়। যেমন হাদীসে আছে–

النَّاسُ تَبْعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشُّانِ مُسْلِمُهُمْ تَبْعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبْعُ لِكَافِرِهِمْ

অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমানগণ মুসলমান কুরাইশদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশদের অনুগামী। -[মাযহারী]

কেউ কেউ বলেন, আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম হচ্ছেন উন্মতের আধ্যাত্মিক পিতা যেমন তাঁর বিবিগণ 'উন্মাহাতুল-মুমিনীন' অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম হ্রু যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

ভন্মতে মুহাশাদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন : যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই কুরআনের পূর্বে উন্মতে মুহাশাদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন : যেমন হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর এই দোয়া কুরআনে বর্ণিত আছে لَيْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ कুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নন ; কিন্তু কুরআনের পূর্বে তাঁর এই

নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি তাফসীরকার ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতানুযায়ী। তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতে ﴿ تَرَجُعُ रिलन হয়রত ইবরাহীম (আ.)। এ ব্যাপারে আরেকটি মত রয়েছে। আর তা হলোল বিশ্বীরের تَرُجُعُ হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা আলা। জালালাইন গ্রন্থকার (র.) এ দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। তাহকীক ও তারকীব' অংশে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান এই উন্মতের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উন্মতে মুহান্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গাম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উন্মতেরা অস্বীকার করে বসবে। এ সময় উন্মতে মুহান্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গায়রগণ নিশ্চিত রূপেই তাদের উন্মতের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উন্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের জমানায় উন্মতে মুহান্মদীর অন্তিত্ই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরপে সাক্ষ্যী হতে পারেঃ উন্মতে মুহান্মদীর তরফ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই; কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল —এর মুখে এ কথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বন্তু বুধারী ইত্যাদি প্রছে হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে; তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলি পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলির মধ্যে এ স্থলে শুধু নামাজ ও জাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলির মধ্যে জাকাত সর্বাধিক শুরুত্বহু; যদিও শরিয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

ত্র কাজে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেট কেট বলেন, এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুনাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক যেমন এক হাদীসে আছে—

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرِيَنِ لَنْ تَضِلُواْ مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِثَابَ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দুটিকে অবলম্বন করে থাকবে, ততক্ষণ পথদ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো আমার সুনুত। -[মাযহারী]



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ভরু করছি

#### অনুবাদ:

- ১. <u>অবশ্যই تَحْقِيْق</u> টা تَحْقِيْق তথা দৃঢ়তাসূচক, <u>সফলকাম</u> <u>হয়েছে</u> কৃতকার্য হয়েছে মুমিন গণ্য।
- ২. <u>যারা নিজেদের সালাতে বিন্ম</u> বিনয়ী।
- ৩. <u>যারা অসার ক্রিয়াকলাপ</u> কথাবার্তা ইত্যাদি <u>হতে বিরত</u> থাকে।
- যারা জাকাত দানে সক্রিয় আদায়কারী।
- থেক নাম নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে হারাম থেকে।
- ৬. <u>তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ</u>
  ব্যতীত। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না তাদের সাথে
  যৌন মিলনে।
- এবং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে

  অর্থাৎ স্ত্রী ও বাঁদি ছাড়া যেমন

  হস্তমৈথুন তারা হবে

  সীমালজ্ঞানকারী

  অর্থাৎ যা তাদের জন্য বৈধ নয় তার

  সীমাতিক্রমকারী।
- ৮. <u>যারা নিজেদের আমানত</u> এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় উভয়রূপেই পঠিত। <u>ও প্রতিশ্রুতি</u> যা তাদের পরস্পর ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার নামাজ ইত্যাদি হতে রক্ষা করে সংরক্ষক।
- ৯. <u>যারা নিজেদের সালাতে থাকে</u> এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে পঠিত। <u>যতুবান</u> অর্থাৎ যথাসময়েই তা কায়েম করে।

- ١. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ أَفْلَحَ فاز الْمُؤْمِنُونَ.
- الكذيسن همم فيئ صلوتيهم خاشعسون -مئتواضعون -
- ٣. وَالَّذِيْنَ هُمُّم عَنِ اللَّغُو مِنَ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ
  - ٤. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ . مُؤَدُّونَ .
- ٥. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ خُفِظُونَ عَنِ الْحَرامِ.
- ٦. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَى مِنْ زَوْجَاتِهِمْ أَوْ مَا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ أَي السَّرَادِى فَاتُهُمْ غَيْرُ مَا مَلُومِيْنَ عِنِي إِتْهَانِهِنَّ.
   مَلُومِيْنَ عِنِي إِتْهَانِهِنَّ.
- ٧. فَكُونِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ أَى مِنَ الزَّوْجَاتِ
  وَالسَّرَادِى كَالْإِسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ
  الْعُدُونَ جَ الْمُتَجَاوِزُونَ اللَّي مَا لَا يَجِلُ لَهُمْ.
- ٨. وَالْكَذِيسُنَ هُمُ لِأَمْنَلِتِهِمْ جَمْعًا وَمُفْرَدًا
   وعَهدِهِمْ أَوْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ
   صَلوةٍ وعَيْرِهَا رَعُونَ . حَافِظُونَ .
- ٩. وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ جَمْعًا وَمُفْرَدًا يُحَافِظُونَ . يُقِيْمُوْنَهَا فِي أَوْقَاتِهَا .

### অনুবাদ :

- . ١٠ ٥٥. <u>এরাই হবে অধিকারী</u> তাদের ছাড়া অন্যরা নয়।
- . الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوْسَ هُوَ جَنَّهُ اَعْلَى الْجِنَانِ هُمْ فِيهُا خُلِدُونَ فِي ذَٰلِكَ اِشَارَةً الْجَنَانِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ فِي ذَٰلِكَ اِشَارَةً إِلَى الْمَعَادِ وَ يُنَاسِبُهُ ذِكُرُ الْمَبْدَأَ بَعْدَهُ .
- وَ اللهِ لَقَدُ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ أَدَمَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ الشَّنْ إِنَّ السَّنْ مَن السَّسْنَ إِنَّ السَّنْ مَن السَّسْنَ إِنَّ السَّنْ مَن السَّسْنَ إِنَّ السَّنْ مَن طِيْنٍ جَ السَّنَ خَرَجْتُهُ مِنهُ وَهُوَ خُلاصَتُهُ مِن طِيْنٍ جَ مُتَعَلِّنَ بِسُلَالَةٍ .
- ١. ثُمَّ جَعَلْنهُ آي الْإنسانَ نسلُ أدَمَ نُطْغَةً
   منِيًّا فِي قَرَادٍ مَّكِيْنٍ هُو الرِّحْمُ -
- 16. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةُ عَلَقَةٌ دُمَّا جَامِدًا فَخُلَقْنَا الْعَلَقَةُ مُضْغَةٌ لَحْمَةٌ قَدْرَ مَا يَسْضَغُ فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةُ عِظَامًا فَكُسُونَا الْعِظَامُ لَحْمًا قَ وَفِيى قِسَرا وَ فَكُسُونَا الْعِظَامُ لَحْمًا قَ وَفِيى قِسَرا وَ فَكُمُّنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَخَلَقْنَا فِي عَظْمًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوْضِعِيْنِ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوْضِعِيْنِ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوْضِعِيْنِ وَخَلَقْنَا فَي الْمَوْضِعِيْنِ وَخَلَقْنَا فَي الْمُولِمِ فَي اللّهُ الْحَسَنُ الْخُولِمِيْنِ اللّهُ الْحُسَنَ مَحْذُونَ لِلْعِلْمِ اللّهُ الْمُسَنَّ مَحْذُونَ لِلْعِلْمِ لِهِ أَى خَلْقًا .
  - دُمُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيَّ مُونَ . ١٥ ٥٠. فَمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيَّ مُونَ .
- ১১ . <u>আতঃপর কিয়ামতের দিন ভোমাদেরকে উথিত করা الْقِيْمَ الْقِيْمَةِ تُبْعَثُونَ.</u> <u>عدم الْجَزَاءِ - الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ -</u>

- ১১. <u>অধিকারী হবে ফেরদাউসের</u> আর ফেরদাউস হলো সর্বোৎকৃষ্ট জান্লাত। <u>যাতে তারা স্থায়ী হবে।</u> এর দ্বারা পরিণামের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং এর পরে শুরুর অবস্থা বর্ণনা করাটা যথাযথ।
- ك . আমার সন্তার শপথ! <u>আমি তো মানুষকে</u> আদমকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। سَكَلَتُ শদ্টি অর্থাৎ আমি এক বস্তু থেকে অপর বস্তু বের করেছি। আর তা হলো তার সারনির্যাস বা মূল উপাদান। سُكُلَةٍ এটা مِنْ طِئْسِنِ এই হয়েছে।
- ১৮ ১৩. <u>অতঃপর আমি তাকে</u> মানুষকে হ্যরত আদম (আ.)-এর বংশকে <u>স্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে</u> বীর্যরূপে <u>এক নিরাপদ আধারে।</u> আর তা হলো জরায়/গর্ভাশয়।
  - ১৪. পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি পিণ্ডে।

    চিবানোর পরিমাণ মাংসপিণ্ডে। এবং পিশুকে
    পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে। অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে

    চেকে দেই গোশত দ্বারা এক কেরাতে তির্কি দেই গোশত দ্বারা এক কেরাতে তিরু

    এর পরিবর্তে উভয় স্থানে তিরু
    ভিপরের তিন স্থানেই তির্কি শন্দিটি তির্কি আমি
    পরিণত করেছি অর্থে হয়েছে। অবশেষে তাকে
    গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে তার মধ্যে রহ ফুকে

    দেওয়ার মাধ্যমে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ
    কত মহান অর্থাৎ সর্বোত্তম ক্ষমতা প্রদানকরী। আর
    ভিত্তা বরেছে।

    ইওয়ার কারণে উহ্য রয়েছে।

আকাশসমূহ। طُرُق শব্দটি طُرُق -এর বহুবচন। যেহেতু আকাশ ফেরেশতাগণের চলাচলের পথ এ কারণে একে طَرَائِقٌ বলা হয়েছে। এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে আকাশসমূহের নিচের অসত্র্ক নই যে তা তাদের উপর পতিত হয়ে তাদেরকে বিনাশ করে দিবে; বরং আমি আকাশসমূহকৈ সুদৃঢ়ভাবে আটকে क्रिक्षि। एयमनिंगे अर्थे के के के विकास विकास के । আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

১৮. আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে তাদের প্রয়োজন অনুসারে। অতঃপর আমি তা <u>মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আমি তা অপসারণ</u> <u>করতেও সক্ষম।</u> ফলে তারা তাদের পশুসহ তৃষ্ণাকাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

১৯. অতঃপর আমি তা দারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। এ দু'টি হলো আরবের অধিক উৎপাদনশীল ফল। এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর তা হতে তোমরা আহার করে <u>থাকো</u> গ্ৰীষ্মকালে ও শীতকালে।

শব্দটি শুশুল বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকুতই عَلَمِينَ शाकाय وعَلَمِينَ عَلَمِينَ इराज शारत । এराज عَلَمِينَ शाकाय এবং এটা -এর অর্থে হওয়ায় তাতে كَانِيْث পাওয়া যাওয়ার কারণে এটা غَيْر مُنْصَرِفُ হয়েছে। এতে উৎপন্ন হয় এ শব্দটি 🚜 🕉 এবং 🛵 🖒 উভয় থেকেই হতে পারে অর্থাৎ, হর্মে ও হর্মে দুটি থেকে হতে পারে। তৈল প্রথম ক্ষেত্রে হুর্টেট টা হুর্টেট হতে নিষ্পন্ন হলে এর بِالدُّمُّن টি অতিরিক্ত হবে । আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিথা نَبَتَ থেকে নিম্পন্ন হলে بَالدُّهْنِ এর ب টি এর জন্য হবে আর তা হলো যায়তুন বৃক্ষ। এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন। এটা بالدُمْن -এর উপর عَطَف হয়েছে অর্থাৎ তরকারি যার মধ্যে খাদ্যগ্রাস ডুবালে তা র্ঙিন হয়ে যায়, আর তা হলো তৈল।

اَيْ اَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ ا سَمْوَاتٍ جَمْعُ طَرِيْفَةٍ لِأنَّهَا طُرُقُ الْمَلَاتِكَةِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ تَحْتَهَا غَفِلِينَ - أَنْ تَسْقُطُ عَلَيْهِمْ فَتُهْلِكُهُمْ بَلْ نُمْسِكُهَا كَابَةٍ يُمْسِكُ السَّمَّاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ.

. وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِقَدِر مِنْ كِفَايَتِهِمْ فَأَسْكُنَّهُ فِي أَلَّارْضِ نَ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ م بِهِ لَقَلْدِرُونَ . فَيَكُمُوتُونَ مُعَ دُوابِهِمْ عَطْشًا .

فَأَنْشَانَا لَكُمْ بِهِ جُنَّتٍ مِّن نَّخِيْلٍ واعناب هُمَا اكْثُرُ فَوَاكِهُ الْعَرَبِ لكم فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةُومِنْهَا تَأْكُلُونَ ـ صَيفًا وَشِتَاءً.

Υ . ২০. এवः আমি সৃष्टि कति वुक या जनाव जिन्नाड अर्था و أنشنانا شَجَرَةً تَخْرَجُ مِن طُور سَيْنَاءَ جَبَلٌ بِكُسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا مَنْعُ الصَّرْفِ لِلْعَكَمِيَّةِ وَالتَّانِينْثِ لِلْبُقْعَةِ تَنْبُتُ مِنَ الرُّبَاعِيْ وَالثُّلَاثِيْ بِسَالِسَدُّهُ مِنَ ٱلسَّبَاءُ زَائِسَدَةً عَسَلَى ٱلْأَوَّلِ وَمُعَدِّينَةُ عَلَى الشَّانِي وَهِيَ شَجَرَةُ الزَّيْتُونِ وَصِبْعِ لِللَّاكِلِيْنَ . عَطْفُ عَلَى الدُّهْنِ أَيْ إِدَامَ يُصْبِعُ اللُّقْمَةُ بِغَمْسِهَا فِيهِ وَهُوَ الزَّيْثُ .

رَانُ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَعِبْرَةً لَا عِظَةً تَعْتَبِرُونَ بِهَا نُسْقِينَكُمْ بِفَتْحِ النُّوْنِ وَضَمِّهَا مِمَّا فِيْهَا فِي اللَّبَنَ وَلَكُمْ فِيْهَا فِي اللَّبَنَ وَلَكُمْ فِيْهَا فِي اللَّبَنَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيبُرَةً مِنَ الْاصْوَافِ وَالْأَوْبَارِ وَالْاَقْبَارِ وَعَيْرِ ذَٰلِكَ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ . 
وَالْاَشْعَارِ وَعَيْرِ ذَٰلِكَ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ . 
وَالْاَشْعَارِ وَعَيْرِ ذَٰلِكَ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ . 
٢٢. وَعَلَيْهَا أَي الْإِبِلِ وَعَلَى الْفُلْكِ آي

السُّفُنِ تَحْمَلُونَ .

#### অনুবাদ :

- ২২. <u>তোমরা তাতে</u> অর্থাৎ উটে <u>এবং নৌযানে</u> নৌকায় জাহাজে <u>আরোহণও করে থাক।</u>

# তাহকীক ও তারকীব

তথা নিকয়তাজ্ঞাপক। অর্থাৎ مَاضِيُ -এর পূর্বে প্রবিষ্ট হলে তা উক্ত ক্রিয়া সংঘটিত হওয়াকে জারদার করে। এ কারণেই তা অতীতকালকে বর্তমানের নিকটবর্তী করে দেয় এবং আশান্থিত বিষয়কে সাব্যস্ত বা বাস্তবায়িত হওয়া বুঝায়। মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা আলার দয়া ও অনুগ্রহের আশাবাদী ছিল এ কারণে তাদের সুসংবাদকে ই নারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর তাদের সে সুসংবাদের বাস্তবায়ন যেহেতু অবশ্যসম্ভাবী এ কারণে ক্রিক নির সীগাহ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَا الْمُوْلُهُ الْمُلْكِ । এই থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। অভিধানে এর অর্থ হলো উদ্দেশ্যে সফল হওয়া এবং অনাকাঙ্খিত বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়া। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো وَهُوَ بِمُعَاءَ فِي الْخَيْرِ তথা কল্যাণ ও মঙ্গলমতে থাকা।

হয়। এখানে مَعْنَى مَدْرِى শব্দি ভার ধাতুগত অর্থে তখা জাকাত আদায় করা এবং জাকাতের মালকে বলা হয়। এখানে مَعْنَى مَضْدَرِى তথা ধাতুগত অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ ফায়েল হয় مَضْدَرِى বা ধাতুগত অর্থের ; مَخْلَى مَضْدَرِى वা ক্রিয়া সংঘটিত স্থানের নয়। অর্থাৎ সে সকল মানুষ সফলতা লাভ করে যারা জাকাত আদায় করে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, জাকাত আদায় সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ শব্দ যেমন ﴿ إِيْتَاكُمْ، يُوْتُونَ مَا الْكُوا مَا مَا الْكُورُ أَمَا مَا مَا مَا الْكُورُ مَا مَا مَا مَا مُعَالِمُونَ مَا مَا مُعَالِمُونَ مَا مُعَالِمُونَ مَا مُعَالِمُونَ مَا مُعَالُمُونَ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالُمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ اللّهُ مُعَالِمُ عَلَيْكُمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُ

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আরবে এ ধরনের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। উমাইয়া ইবনে সলত -এর উক্তি রয়েছে যে-اَلْمُطْعِمُونَ الطَّعَامَ فِي السَّنَةِ اللَّازِمَةِ وَالْفَاعِلُونَ لِلرَّكُوةِ (رُوْحُ الْبَيَانِ)

দিতীয় উত্তর এই যে, এর দারা আয়াতের শেষাংশের ছন্দ বা গতি ঠিক রাখা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এখানে মূল জাকাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এ সময় মুযাফ উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ— وَالَّذِينَ هُمْ لِيَادِيَةِ الزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالْذِينَ هُمْ لِيَعْدِينَ هُمْ لِيَعْدُونَ وَعَلَى وَالْذِينَ هُمْ لِيقُدُونَ وَعَلَى وَالْذِينَ هُمْ لِيقُدُونَ وَعِيمَ حَافِظُونَ وَ وَالْذِينَ هُمْ لِيقُدُونِ وَعِيمَ حَافِظُونَ وَ وَالْذِينَ هُمْ لِيقُدُونِ وَعِيمَ حَافِظُونَ وَالْدَيْنَ هُمْ لِيقُدُونَ وَعِيمَ حَافِظُونَ وَالْدَيْنَ هُمْ لِيقُدُونَ هُونَا الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ الْأَيْدَ قَالَ فَمَنِ الْتَعْمَى وَرَاءَ الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شُئِلُ عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَرَا هُذِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

ذَالِكَ فَهُو عَادٍ

وَدُوِى عَنْ ابِنْ مُلَيْكَةَ سَالْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَالَتْ بَنْنِيْ وَبَيْنَهُمُ الْقُرَانُ، ثُمَّ قَرَاء الْايَةَ قَالَتْ فَسَنِ ابْتَغَى وَرَاءُ ذَالِكَ غَيْرَ مَا زَوَجُهُ اللّٰهُ اوْ مَلَكَهُ يَمِيْنُهُ فَقَدْ عَدَا .

وَاحِهِمْ : এর দারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَلٰى ضَا اَزُواحِهِمْ : এখানে الله দারা উদ্দেশ্য হলো কৃতদাসী। مَنْ -এর স্থলে ব্যবহারের উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, মহিলারা হলো الْعَفْلِ তথা কম বৃদ্ধিসম্পন্না বিশেষত কৃতদাসী হলে তো কোনো কথাই নেই এ ক্ষেত্রে তারা বৃদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীর সাথে সামজ্ঞস্যের দক্ষন তি ব্যবহৃত হয়েছে। مَلَكُتْ শক্ষি যদিও ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করে গোলাম ও বাঁদি উভয়কে শামিল করে তবে এখানে শুধু দাসী-বাঁদি উদ্দেশ্য। কেননা মহিলা মনিবদের জন্য তাদের কৃতদাসদের সাথে সহবাস করা জায়েজ নয়। কিন্তু ক্রি এখানে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এটাকেই মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া কোনো প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। তবে মানুষের মানবিক চাহিদা নিবারণার্থেই কেবল তাকে বৈধ করা হয়েছে।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এ নিকট হস্তমৈথুন হারাম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে তিনটি শর্তসাপেকে তা জায়েজ। যথা – ১. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ২. বিবাহের মোহর আদায় করা বিংবা দাসী ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকলে এবং ৩. নিজ হস্ত দ্বারা হস্তমৈথুন করলে অন্য কারো হস্তের দ্বারা নয়। —[জালালাইনের প্রান্তটিকা]

শেশটি শেশ

। এর আলামত - إِسْتِشْنَاء الله : قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ غُيْرٌ مَلُوَّمِيْنَ

غَدُرُ الْمَبْدُرِ بَعْدُ : এই ইবারত বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ আয়াত এবং সামনের আয়াতের মাঝে যোগসূত্র বর্ণনা করা।

এর كَنَّدُ अथात اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ अध्यकात اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ ال

এথানে । যমীরটি পূর্বে উল্লিখিত إِنْسَانُ এবানে । এর প্রতি ফিরেছে, তবে এর ছারা আদম জাতি উদ্দেশ্য । আর اِنْسَانُ ছারা আদম উদ্দেশ্য । অর্থাৎ এখানে বাক্যে اسْتِخْدَامُ ঘটেছে । আর وَنْسَانُ ছারা এক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া এবং তার যমীর ছারা অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়াকে ।

-এর উপর। جَنَّاتِ এর আতফ হলো شَجَرَةً , উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, تَ**خُولُهُ وَانَـُشَـانَا شَجَـرَةً** 

وَالْمُقَدُرِيْنَ الْمُقَدِرِيْنَ -এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, এ সন্দেহ দূর করা । এই -এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, এ সন্দেহ দূর করা যে, اَسْمَ تَفْضِيْلُ পরস্পর অংশীদারিত্ব চায়। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। সুতরাং এ শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তর দিছেন যে, خُلْق हाরা উদ্দেশ্য হলো, তার আকৃতি বা দেহ অবয়ব গঠন করা নতুনভাবে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

তথা সৃষ্টি করার দিক দিয়ে এ অর্থ প্রকাশ করছে, এ কারণে خُلْقًا তথা সৃষ্টি করার দিক দিয়ে এ অর্থ প্রকাশ করছে, এ কারণে -কৈ বিলোপ করা হয়েছে।

चाता সাধারণভাবে উপর উদ্দেশ্য। মানুষের মাথার উপর হওয়া উদ্দেশ্য নর, কেননা যে সময় আসমানসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন মানুষ বিদ্যমান ছিল না।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنَقَّصْنَا وَاكْرِمْنَا وَلاَ تُجِنَّا وَاعْطِنَا وَلاَ تُحْرِمْنَا وَأَوْرْنَا وَلاَ تُوكُورُنَا وَارْضِ عَنَّا وَأَرْضِنَا صَافَاهِ, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে অধিকত পরিমাণে দাও, আমাদেরকে কম দিয়ো না, আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না, আমাদেরকে নিয়ামত দান কর, বঞ্চিত করো না, অন্যদের উপর আমাদের পছন্দ কর, আমাদের উপর অন্যদের পছন্দ

করো না, আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক, আর আমাদেরকে খুশি করে দাও!"

সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- قَدُ ٱفْلُحُ الْمُؤْمِنُونَ

এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন "আমার প্রতি দশটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করলো সে জান্নাতী হয়ে গেল।" এরপর তিনি এই স্রার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। –িতাফসীরে রহুল মা আনী খ. ১৮, পৃ. ১] ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদে, এবং ইমাম নাসায়ী, ইবনুল মুনজের, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া, বায়হাকী (র.) প্রমুখ ইয়াজিদ ইবনে বাবনুসের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত রাসূলে কারীম — এর মহান পৃতঃপবিত্র চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিন! তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো কুরআনে কারীম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পাঠ কর্প এরপর তিনি এ সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এ ছিল প্রিয়নবী — এর চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য।

ইবনে জারীর তাবারী (র.) লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (র.) হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা শুধু তিনটি বস্তু স্বীয় হস্ত মোবারকে সৃষ্টি করেছেন। যথা — ১. আদম (আ.)-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। ২. তাওরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩. জান্নাতে আদন। এরপর জান্নাতকে বলেছেন, তুমি কথা বল, জান্নাত তখন এই সূরার প্রথম আয়াতসমূহ পাঠ করেছেন। আল্লামা সুয়ৃতী (র.) হযরত আনাস (রা.)—এর সূত্রে এ বর্ণনার আংশিক উল্লেখ করেছেন।" পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী সূরার শেষে নেক আমল করার নির্দেশ ছিল। ইরশাদ হয়েছে হার্তিত তামরা সাফল্যমণ্ডিত হবে। আর এ আয়াতের শুরুতেই সেই ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যারা জীবন সংগ্রামে

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০]

হওয়ার পর প্রিয়নবী আনু আর নামাজের অবস্থায় কখনও আসমানের দিকে দেখতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী আনু আর নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকাননি।

ইবনে মরদবিয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত রাসূলে কারীম ===== নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে এদিক সেদিক তাকাতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবৃ হুরায়রাহ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরপর থেকে তাঁরা সিজদার স্থানে নজর করতেন।

ইবনে আবি হাতেম ইবনে সীরীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখতেন, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। —[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৬১]

শশটি ক্রআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আজান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহবান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কন্ত দূর হওয়া। —[কাম্স] এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোনো মানুষ এর চাইতে বেশি কোনো কিছু কামনাই করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কন্তও অবশিষ্ট না থাকা, এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জায়েজ কোনো মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গাম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোনো কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জায়ত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারো জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের আশংকা এবং যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা দুনিয়া কট্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمْ مَا يَدُمُونَ مِنْ عَالَمُ অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোনো সামান্যতম ব্যথা ও কট্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে–

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي انْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ الَّذِي ٱحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضلِهِ.

অর্থাৎ, সমন্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কট্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বস্তু সূপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। এ আয়াতে আরো ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকে কিছু না কিছু কট্ট ও দূঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্লাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দূঃখ দূর হলো। কুরআন পাক স্রা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে— عَنْ تَنْ تُوْكُمُ مَنْ تَنْ يَا نَافَعُ مَنْ تَنْ يَالْمُ مَنْ تَنْ يُوْكُمُ وَالْمُ مَنْ تَنْ يُوْكُمُ وَالْمُ مِنْ الْمُعْرَاقُ وَالْمُ مَنْ تَنْ يُوْكُمُ وَالْمُ وَالْمُ مَنْ تَنْ يُوْكُمُ وَالْمُ وَالْمُولِةُ وَالْمُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِقُولِةُ وَالْمُولِقُولِةً وَالْمُولِقُولِةً وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَلِمُ وَلِي

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জানাতেই পাওয়া যেতে পারে দুনিয়াতে এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা আলা সেসব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণানিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্থিত মুমিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাওয়ার কথা তো বোধগম্য; কিছু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফের ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রত্যেক যুগের পয়গায়রগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কন্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কিঃ এই প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট। আর তা হলো— দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনোরপ কষ্টের সম্মুখীন হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহেজগার সৎ কর্মপরয়াণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফের ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তা-ই; অর্থাৎ মুমিন ও কাফের নির্বিশ্বে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবেঃ অতএব পরিণামের উপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সমুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ: সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা রেখে এখানে অপরাপর সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত গুণগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল্লাহ 🊃 এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন– كُنْ فَضَعَ بُوارِحُهُ অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশৃ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত। –[মাযহারী]

নামাজে খুশুর প্রয়োজনীয়তার স্তর: ইমাম গাযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরো কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজে খুশূ ফরজ। সম্পূর্ণ নামাজে খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাজই হবে না। অন্যেরা বলেছেন, খুশূ নিঃসন্দেহে নামাজের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামাজ নিম্প্রাণ; কিন্তু একে নামাজের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাজই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরজ।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশৃ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশৃ ফরজ নয়; কিন্তু নামাজ কবুল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশৃ ফরজ। তাবারানী (র.) 'মু'জামে কবীরে' হযরত আবুদদারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেন, সর্বপ্রথম যে বিষয় উদ্ধৃত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশৃ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোনো খুশৃ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না। — বিয়ানুল কুরআন

ষিতীয় তণ — অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা : ইরশাদ হচ্ছে — এর অর্থ উচ্চন্তর তনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো
—এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চন্তর তনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো
নেই-ই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিমন্তর। একে বর্জন করা
ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসাহ। রাস্লুল্লাহ তা বলেন ক্রেন্ট্র না থাকা এর নিমন্তর। অর্থাৎ, মানুষ যখন
অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে। এ কার্নেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের
বিশেষ তণ সাব্যন্ত করা হয়েছে।

-्वत আভিধানিক অर्थ ; وَالَّذِينَ هُمُ لِلزُّكُورَ فَنَاعِلُونَ - एठीग्न छाकाठ जामाग्नकाती २७ग्ना : ইतगाम २८०७ পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে জাকাত বলা হয়। কুরুআন পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ নয়। কারণ মক্কায় জাকাত ফরজ হয়নি, মদীনায় হিজরতের পর ফরজ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, জাকাত মক্কাতেই ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা पूर्यामिल मकाय व्यव्हीर्ण व विषयः जवारे वक्षव । वह ज्वायुव أَتُوا الزُّكُوة वत जार أَتُوا الزُّكُوة والمستقلوة والصُّلُوة क्ष्यामिल मकाय व्यव्हीर्ण व विषयः जवारे वक्षव कता হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে জাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যারা জাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তা-ই। যারা বলেন যে, মদীনার পৌছার পরপরই জাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ স্থানে জাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কুরআন পাকে যেখানে ফরজ জাকাতের উল্লেখ कता रहा, प्रभात्न - إِيْسَاء वर्णना कता रहा । এখात्न मिरतानाम পরিবর্তন करत لِلزَّكُورَ فَاعِلُونَ वलाहे हेकिত करत या, এখানে পরিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এছাড়া فَاعِلُونَ अपि স্তঃক্তৃর্তভাবে نَعْل [কাজ]-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক জাকাত نِعْل নয়; বরং অর্থকড়ির একটা অংশ فأعلُونً শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে জাকাতের পরিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে জাকাত যে মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ফরজ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে জাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরজই। কেননা শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গুনাহ। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরজ। চতুর্থ ত্ব- যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংঘত রাখা : ইরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِينَ مُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى ازْوَاجِهِمْ أَوْ - ইরশাদ হচ্ছে مَا مَلَكُتُ اَيْمَانُهُمْ صَالَحُتُ اَيْمَانُهُمْ صَالَحُتُ اَيْمَانُهُمْ صَالَحُتُ اَيْمَانُهُمْ শ্রেণির সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোনো অবৈধ পস্থায় কামবাসনা পূর্ণ करां প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مُكُوْمِيْنُ खथा९ याता শরিয়তের বিধি মোতাবেক ন্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরঙ্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে; এটাকে জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে واللُّهُ أَعَلُمُ ا ना

ভেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও জেনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা শরিয়তসম্মত দাসীর সাথে তমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও জেনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পস্থায় সহবাস করা অথবা কোনো পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এগুলো সব নিষদ্ধিও হারাম। অধিক সংখ্যক তাক্ষ্মী সম্বিদ্ধি মতে নিষ্দির হারাম। অধিক সংখ্যক তাক্ষ্মী সম্বিদ্ধি মতে নিষ্দির হারাম। অধিক সংখ্যক তাক্ষ্মী সম্বিদ্ধির মতে নিষ্দির তার্মির তার্মির অর্থাণ হস্তাইমুনও এর অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ত্থা – আমানত প্রত্যর্পণ করা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা : ইরশাদ হচ্ছে – وَٱلَّذِيْنَ هُمْ لِامَانَاتِهِمْ وَعُهْرِهِمْ 'আমানত' শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে

-[বয়ানুল কুরআন, কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বে একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হাক কিংবা হকুকুল ইবাদত তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হাক। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে, অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়ত্ব। এছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারো কাছে বললে তাও তার আমানত। শরিয়তসম্বত অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারম্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরিউক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝানো যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা এরপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরিয়তের আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। হালীসে আছে— তিত্র আর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গুনাহ। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে; কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর খেলাফ করা গুনাহ।

সপ্তম গুণ – নামাজে যত্নবান হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে – তুঁত কুঁত কুঁত কুঁত কুঁত নামাজে বত্নবান হওয়ার অর্থ নামাজের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামাজ মোন্ডাহাব ওয়ার্জে আদায় করা । – কিহুল মা আনী এখানে তুঁত শব্দতির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে । কারণ এখানে পাঁচ ওয়াজের নামাজ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোন্তাহাব ওয়াজে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য । শুরুতেও নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিছু সেখানে নামাজে বিনয়্ত নম্ম হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল । তাই সেখানে তুঁত প্রদান তুঁত শব্দতির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে । অর্থাৎ নামাজ ফরজ হোক অথবা ওয়াজিব, সুনুত কিংবা নফল হোক নামাজ মাত্রেরই প্রাণ হছে বিনয়্ত ন্ম হওয়া । চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্রিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে । যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণানিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামিল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার ।

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, এ সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাজকে নামাজের মতো পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা আপনি নামাজির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাত্ল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশও সুনিশ্চিত। فَدُ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

ভীবন-সংগ্রামে সফলকাম, ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মানবজাতির সৃষ্টির

ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে, আর অবশেষে কি হবে তার পরিণতি? এর বিবরণ আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে ও বলা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জীবন সাধনায় সফলকাম মুমিনদের জন্যে পরকালীন জিন্দেগীতে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে; কিন্তু যারা পরকালীন জিন্দেগীতেই বিশ্বাস করে না, তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যার দারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের কথা প্রমাণিত হয় এবং কিয়ামতের দিন মানবজাতির পুনরুত্থানের দলিল প্রমাণ প্রকাশিত হয়। আর মানুষ তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয় এবং মানুষকে তার জীবনের শুরু এবং শেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এভাবে তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে, আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হতে পারে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর বন্দেগীর আদেশ দিয়েছেন। আর একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর উপরই মানবজাতির জীবন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করে।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করতে পারে। –[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইট্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৬৪]

ইমাম রায়ী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতসমূহের সম্পর্কের বিবরণ এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করা ব্যতীত তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা সম্ভব হয় না। মূলত এ কারণেই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক কিভাবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার এক বিশ্লয়কর ধারাবাহিক বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মানুষ আজ যত ক্ষমতা এবং যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন সে যেন এই সত্য তুলে না যায় যে, সে মাটির মানুষ, আল্লাহ তা আলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। হয়রত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা আলা সরাসরি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। আর আদম সম্ভানদের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে মাটির উপাদানই। তাই ইরশাদ হয়েছেল

অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنٍ . ا

অর্থ সারাংশ এবং طِيْن مِنْ سُلْكَة مَنْ طِيْنِ অর্থ আদ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তার সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্ত অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে گُرُّ بَعَلْنَا اَ نَطْفَةُ বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সৃষ্ট অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তাফসীরবিদ আয়াতের এ তাফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, اللَّهُ مِنْ طِلِيْنِ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা শুক্র সুখাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানবসৃষ্টির সপ্তস্তর: আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর- কর্মি কুটি কুটি অর্থাৎ মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় স্তর- বীর্য, তৃতীয় স্তর- জমাট রক্ত, চতুর্থ স্তর- মাংসপিণ্ড, পঞ্চম স্তর- অস্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ স্তর- অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম স্তর- সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তাফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারুক (রা.) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন, রমজানের কোন তারিখ শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে কদর রমজানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন, এই বালকের মাথার চুলও এখন

পর্যন্ত পুরাপুরি গজায়নি অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত আছে–

لَّهُ وَكُنْكُ وَكُلْلُونَ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَكُلْكُ وَكُلْلُونَ وَكُلْكُ وَكُلْلُونَ وَكُل হয়েছে, তনুধ্যে প্রথমোক্ত সাতিট মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ الله জন্তুদের খাদ্য।

এটি কুরআন পাকের ভাষালঙ্কার যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি; বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তর বিবর্তনকে বিবর্তনকে বিবর্তনকে বিবর্তনকে বিবর্তনকে বিবর্তনকে বিবর্তনকে বিবর্তনকে বাকি দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও এ অব্যায় দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বোঝায়। এতে সেই কর্মের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিবর্তন মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়। সেমতে কুরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে বিবর্তনা করেছে প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্যে পরিণত করা। এখানে বিবর্তন করে বির্ত্তনার করে বিল্ছেন। কেননা মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট রক্তে পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও বিপর মাংসের প্রলেপ হওয়া – এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে এ অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির কথা সর্বশেষে বিশেষ মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা একটি নিম্পাণ জড় পদার্থে রহ ও জীবন সৃষ্টি করা মানববৃদ্ধির দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বৃদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষে কাজ ছিল সেখানে ক্রিশব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানব বৃদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে এ অব্যয় প্রয়োগ করে সেদিকে ইখারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছায় চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহর কুদরতের কাজ।

মানবসৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা : পরিত্র কুরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ক্রিটা নি করেছি। 'এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। 'এক বিশেষ ধরনের' বলার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর অন্য জগত অর্থাৎ রূহ জগত তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ : এখানে పేటే -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শাবী, ইকরামা, যাহহাক ও আবুল আলিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ 'রহ সঞ্চার দ্বারা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ বলে জৈব রূহ বোঝানো হয়েছে। কারণ এটাও বস্তুবাচক ও সুন্ধ দেহ বিশেষ, যা জৈবদেহের প্রতিটি রক্ত্রে রক্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ক্রিণ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে আরওয়াহ' তথা রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জেব রূহের সাথে তার সম্পর্কে সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা এসব রূহকে সমবেত করে দির্দ্ধান বিলেছেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে রিলে আল্লাহর প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হাঁ, মানবদেহের সার্থে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পর স্থাপিত হয়। এখানে 'রহ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের প্রকৃত রূহের সমপ্রক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃত পক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এর সম্পর্ক ছিল্ল হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

صَعَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰهُ الْحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَخَلْقَ : قَوَلُهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ احْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَخَلْق : قَوَلُهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ احْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ الْخَالِقِيْنَ وَاللّٰهُ الْخَالِقِيْنَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْخَالِقِيْنَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

তা আলাই। অন্য কোনো ফেরেশতা অথবা মানব কোনো সামান্যতম বন্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে كَنْوَلْمُونْ শব্দ করিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। করিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ তা আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জ্ঞোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোনো মানুষকেও কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কুরআন বলেছে وَالْمُنْ الْمُنْ كَمْ مُنَ الطَّيْنِ كَهُنْدَة الطَّيْرِ وَلَا الْمُنْ كَهُنْدَة الطَّيْرِ كَهُنْدَة الطَّيْرِ وَلَا الْمُنْ كَهُنْدَة الطَّيْرِ وَلَا الْمُنْ كَهُنْدَة الطَّيْرِ وَلَا الْمُنْ كَهُنْدَة الطّير وَلَا الْمُنْ كَهُنْدَة الطّير وَلِمُ الطّيرِ وَلَا الْمُنْ كَهُنْدَة الطّير وَلِمُ الطّيرِ وَلَا الْمُنْ كَهُنْدَة الطّير وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِمُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِي وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِي وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا وَلِي وَلِمُ وَلِي و

তুর্ব নিয়ামতরাজির অল্পবিত্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। তোমরা সবাই এ জগতে আসাও বসবাস করার পর মৃত্যুর সমুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে — ﴿ الْفِيَامُونُ الْمُعَالَّ الْفِيَامُونُ الْمُعَالَّ الْفِيَامُونُ الْمُعَالِّ অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুখিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জানাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এ হঙ্গে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বতীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

-এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও -এর বহুবচন। একে স্থারের অর্থেও নিওয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরের অর্থেও নিওয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের উর্ধের সৃষ্টি করা হয়েছে। طُرِيْفَةُ -এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ হচ্ছে বিধানাবলি নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

غَافِلَهُ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ : এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষেকে তথু সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি এবং. আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না ; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল-মূল দারা সুখের সর মা সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে—

وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَّاءِ مَا مُ إِلْقَدَرٍ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতৃলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : এই আয়াতে আকার্শ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بَعْر কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আজাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জবিন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আজাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং বর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা আলা কোনো কারণে প্লাবন-তৃফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থি। যদি সম্বংসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি কোনোরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নের, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িক ভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিজ

হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজত্ব তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত কবে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ধূলিবালি এমন কি মানুষ ও জীবজত্ব পৌছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোনো আশক্ষা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফ গলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্পুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কুপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্চের অর্থাৎ ত্রিন্টিটিটিটি কার্মি কার্মির বরং ত্রাই কির্মানির বর্মে হিন্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরতর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে ইটিট্টি ইটিট্টি বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছু সংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানেয়ার ও চতুম্পদ জস্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার আপনার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা শ্বরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে— وَاَنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعُامُ لِعَبْرُ الْمُعْمَامُ نَعْبُرُ الْمُعْمَامُ অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুম্পদ জস্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে— المعارفة المعارفة অর্থাৎ এসবের পেটে আমি তোমাদের জন্যপাক সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে: ওধু দুধই নয়, এসব জতুর মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক [অগণিত] উপকারিতা রয়েছে। ইরশাদ হছে— المعارفة المعارفة ভিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং এর দ্বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয় জন্তুর পশম, অস্থি, অন্ত এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরো একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুর গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمُعَلَّلُونَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারের আরো একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারে মধ্যে জন্তুর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরিক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে— وَعَلَى الْفَالَـكِ تُحْمَلُـنَ الْفَالَـكِ تُحْمَلُـنَ الْفَالَـكِ تُحْمَلُـنَ الْفَالَـكِ تُحْمَلُـنَ وَعَلَى الْفَالَـكِ تُحْمَلُـنَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكَ وَعَلَى الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكَ وَعَلَى الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكَ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكَ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَمَلَـكَ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَعَلَـكَ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَعَلَـكَ وَعَلَـكَ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَعَلَـكُ وَعَلَـكُ الْفَالَـكِ تَحْمَلُـكُ وَعَلَـكَ وَعَلَـكُ وَعَ

### অনুবাদ

- ত্তি আমি হযরত নুহ (আ.)-কে পাঠিয়ে ছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়ের নিকট। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়ে! আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর আনুগত্য কর এবং তার একত্ববাদের ঘোষণা প্রদান কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। এটা (الله عَلَيْهُ وَمِنْ زَائِدَةٌ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَمِنْ زَائِدَةٌ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَمَا رَائِدَةٌ اَفَلَا تَتَّقُونَ تَعَادُونَ عُقُونَتَهُ بِعِبَادَ تِكُمْ عَيْرَهُ وَمِا مَاءَ صَاءَ করার কারণে তাঁর শান্তিকে ভয় করবে না।
- . فَقَالُ الْمَلُوأُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قُومِهِ ২৪. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরি করেছিল, তারা বলল তাদের অনুগত ও অধীনস্থদেরকে এতো لِأَتْبَاعِهِمْ مَا هٰذًا إِلَّا بَشَكُّر مِّثْلُكُمْ لا <u>তোমাদের মতো একজন মানুষই তোমাদের উপর</u> يُرِيدُ انْ يَّتَفَضَّلَ يَتَشَرَّفَ عَلَيْكُمْ ط <u>শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছেন।</u> এভাবে যে, তিনি بِأَنَّ يَكُونَ مَتْبُوعًا وَأَنْتُمْ أَتْبَاعُهُ وَلُو তোমাদের নেতা হবেন আর তোমরা তার অনুসারী হবে। <u>আল্লাহ ইচ্ছা করলে</u> যে, তিনি ব্যতীত অন্য شَاءَ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ غَيْرُهُ لَانْزَلَ কারো ইবাদত না হোক <u>ফেরেশতাই পাঠাতেন</u> এ مَلَيْكَةً بِلٰلِكَ لَا بِنَشَرًا مُّنَا سَمِعْنَا বাণী নিয়ে; মানুষ নয়। <u>আমরা তো একথা শুনিনি</u> যে بِهِ ذَا الَّذِي دُعَا إِلَيْهِ نُوحٌ مِنَ একত্বাদের প্রতি হযরত নৃহ (আ.) আহবান করছেন। <u>আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ</u> التَّوْجِيْدِ فِيْ الْبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ - أَيِ الْأُمَمِ ঘটেছে। অর্থাৎ বিগত উন্মত বা সম্প্রদায় থেকে। الْمَاضِيَةِ.
- শেরে বসেছে উমাদ অবস্থা সুতরাং তোমরা তার হিন্দুকাল অপেক্ষা কর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ।

  ক্ষিত্ত বিদ্ধান ব্যক্তি হযরত নূহ (আ.) যাকে উম্বততা পরে বসেছে উমাদ অবস্থা সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত।
- ত্ত্ত বুহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক!

  আমাকে সাহায্য করুন তাদের বিপক্ষে কারণ তারা

  আমাকে সাহায্য করুন তাদের বিপক্ষে কারণ তারা

  আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে অর্থাৎ আমাকে তাদের

  মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আপনি তাদেরকে

  বিনাশ করে দিন!

### অনুবাদ :

إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِيْنَةَ بِاعْيُرِينَا بِمَرْأَى مِنَّا وَحِفْظِنَا وَوَحْيِنَا . أَمْرِنَا فَإِذَا جَمَّاءَ أَمُونَا بِإِهْ لَأَكِيهِمْ وَفَارُ التَّنَّوُرُ لِلْخُبَّازِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةً لِنَوْجِ فَاسْلُكُ فِيْهَا أَيْ أَذْخِلُ فِي السَّفِينَةِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْسِنِ ذَكْرٍ وَ أُنْتُضَى اَىْ مِسْنَ كُلِّ أَنْوَاعِهَا أَثْنَيْنِ ذَكَرًا وَ أُنْثِلَى وَهُوَ مَفْعُولًا وَمِنْ مُسْتَعَلِّفَةً بِالسَّلُكْ وَفِي الْقِصَّةِ إِنَّ السلمة حَشَر لِنُوْج الرِّسبَاعَ وَالطَّبْرَ وَغَيْرَهُمَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ فِي كُلِّ نَوْجٍ فَيَقَعُ يَكُهُ الْيُمْنِي عَلَى الذُّكُرِ وَالْيُسْرِي عَلَى الْأَنْثَلِي فَيَحْمِلُهُمَا فِي السَّنِينَنَةِ وَفِى قِرَاءَةٍ كُلِّ بِالتَّنْوِينِ فَزَوْجَيْنِ مَلْفُعُنُولٌ وَإِثْنَيْنِ تَسَاكِينِكُ لَهُ وَٱهْلَكَ أَى زُوجَتَهُ وَاوْلادَهُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمْ جِبِالْإِهْ كَاكِ وَهُوَ زُوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ كِنْعَانُ بِخِلَافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثٍ فَحَمَلُهُمْ وَزُوجَاتَهُمْ ثَلْثَةً وَفِي سُنورَة هِنُودٍ وَمَنْ الْمَنَ وَمَنَا أَمَنَ مَنَعُهُ إِلَّا قَلِيدُ لَ رِجَالٍ وَنِسَاؤَهُمْ وَقِيسُلَ جَمِيسُعٌ مَنْ كَانَ فِي السَّفِيْسَنَةِ ثَمَانِيَةً وَّسَبَعُونَ نِصْفُهُمْ رِجَالٌ وَنِصِفُهُمْ نِسَامٌ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظُلُمُوا كُفُرُوا بِتُركِ أَهَلَاكِهِمْ إِنَّهُمْ مَّغُرُقُونَ -

- ۲۷ २٩. बाल्लार छा बाला छात छारक आड़ा जिर अ वनरलन فَالَ تَعَالَى مُجِيْبًا دُعَاءَهُ فَأَوْحَيْنَا অতঃপর আমি তার নিকট ওহী পাঠালাম যে, আপনি নৌযান নৌকা, জাহাজ নির্মাণ করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী আমার হিকমত ও নির্দেশ মতে। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে উনুন উথলে উঠবে রানাকারীর চুলার পানি, আর এটা ছিল হ্যরত নূহ (আ.)-এর জন্য তাদের ধ্বংসের নিদর্শন স্বরূপ। তখন উঠিয়ে নাও অর্থাৎ নৌকায় প্রবেশ করাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া অর্থাৎ নর ও মাদীর প্রত্যেক শ্রেণির। এটা অর্থাৎ كُلِّ زُوْجَيْنِي হলো اَسُلُكُ ফে'ল-এর মাফউল। আর أَسُلُكُ हि এর সাথে مُتَكَلِّقُ হয়েছে। এ ঘটনার বিবরণ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা হ্যরত নৃহ (আ.)-এর সম্মুখে সকল প্রকার পশু পাখি ইত্যাদি জমা করে দিলেন। অতঃপর তিনি তার উভয় হাত প্রত্যেক প্রকারের উপর রাখতেন। তখন তার ডান হাত নর প্রাণীর উপর এবং বাম হাত মাদী প্রাণীর উপর পড়ত আর সাথে তিনি তা নৌকায় উঠিয়ে নিতেন। অন্য কেরাতে 🔏 শব্দটি তানভীনসহ तुराह । তখन زُوْجَتُن عرص علامة اللهُ عرض عرص الله عرض ا হবে তার তাকিদ। এবং আপনার পরিবার পরিজনকে অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদিকে। তাদেরকে ছাড়া, তাদের মধ্য হতে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ধ্বংসের ব্যাপারে। আর তারা হলো তাঁর স্ত্রী ও ছেলে কেনান। হাম, সাম ও ইয়াফিছ ব্যতিরেকে। হযরন নৃহ (আ.) তাদেরকে ও তাদের তিন স্ত্রীকে উঠিয়ে নিলেন। আর সুরা হুদে বর্ণিত রয়েছে যে. এবং যারা ঈমান এনেছে। আর তাঁর উপর অল্প কয়েকজনই ঈমান এনেছিল। বলা হয় যে, তারা ছিলেন ছয়জন পুরুষ ও তাদের স্ত্রীগণ, আরো কথিত রয়েছে যে, নৌযানে সর্বমোট ৭৮ জন লোক ছিল। তাদের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। আর তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না, যারা জুলুম করেছে। সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মুক্তির ব্যাপারে। তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

### অনুবাদ :

. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ إِعْتَدَلْتَ اَنْتَ وَمَنُ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ مَعْكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ الْخُلِمِيْنَ لَلَهِ الْظُلِمِيْنَ . الْكَافِرِيْنَ وَإِهْ لَاكِهِمْ .

وَقُلْ عِنْدَ نُكُرُولِكَ مِنَ الْفُلْكِ رَّبِ الْمُلْكِ رَّبِ الْمُلْكِ رَّبِ الْمُلْكِ رَّبِ الْمُلْكِ رَّبِ الْمُلْكِ رَبِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِ الزَّايِ مَصْدَدُ أَوْ إِسْمُ مَكَانٍ وَبِفَتْحِ الْمِيْمِ وَكَسْرِ النَّاكُولُ مُنْبَرَكًا وَكَسْرِ النَّاكُولُ مُنْبَركًا وَكَسْرِ النَّاكُولُ مُنْبَركًا وَكَسْرِ النَّاكُ الْانْدَالُ او الْمَكَانُ وَانْتَ خَيْبَر الْمُنْزِلِيْنَ - مَا دُكِر - الْمُنْزِلِيْنَ - مَا دُكِر -

٣٠. إِنَّ فِى ذَلِكَ الْمَذَكُورِ مِنْ اَمْ نُوجِ وَالسَّفِينَةِ وَإِهْ لَاكِ الْكُفَّارِ لَايلَةٍ وَالسَّلَاكِ الْكُفَّارِ لَايلَةٍ وَالسَّمُهَا ضَمِيْرُ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَالسَّمُهَا ضَمِيْرُ الشَّانِ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ - مُخْتَبِرِينَ قَوْمَ الشَّانِ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ - مُخْتَبِرِينَ قَوْمَ نَوْجٍ بِإِرْسَالِهِ الْيَهِمْ وَوَعَظِهِ -

٣١. ثُمُّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قُرْنَا قَوْمًا الْخُرِيْنَ - هُمْ عَادُ -

٣٢. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ هُودًا أَنِ اَى بِاَنِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ افكلا تَتَقُونَ ـ عِقَابَهُ فَتُؤْمِنُونَ ـ

★ ২৮. যখন আপনি ও আপনার সঙ্গি সাথীরা নৌযানে আসন
গ্রহণ করবেন তখন বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই,

থিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন, জালিম সম্প্রদায়

হতে। কাফেরদের থেকে ও তাদের ধ্বংস হতে।

২৯. <u>আপনি বলুন</u> নৌযান হতে অবতরণের সময় <u>হে</u>

<u>আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ</u>

<u>করান</u> گُنْزُگُ শব্দটি مِيْم বর্ণে পেশ এবং ু। বর্ণে যবর

এটা মাসদার অথবা اَلْهُ مَكَانُ বর্ণে যের উভয় রূপেই পঠিত

রয়েছে। অর্থ — অবতরণস্থল। <u>যা হবে কল্যাণকর</u> উক্ত

অবতরণ বা অবতরণস্থল। <u>আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ</u>

<u>অবতরণকারী।</u> যা উল্লিখিত হলো।

৩০. <u>এতে অবশ্যই রয়েছে</u> হযরত নৃহ (আ.), নৌকা
এবং কাফেরদের ধ্বংসের ব্যাপারে যা উল্লেখ করা
হলো নিদর্শন আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার প্রমাণবহ।

ত্ত্রা অব্যয়টি مَحْمَدُ হতে مَحْمَدُ তার ইসিম হলো
তার উসিম হলো
তার উসিম হলো
তারেক
পরীক্ষা করেছিলাম হযরত নৃহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের
মাঝে তাঁকে প্রেরণ করে এবং তাঁর উপদেশের
মাধ্যমে।

৩১. <u>অতঃপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্র</u>দায় সৃষ্টি করেছিলাম তারা হলো আদ জাতি।

৩২. এবং আমি তাদের একজনকে তাদের নিকট রাসূল
বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম অর্থাৎ হযরত হুদ (আ.)-কে।
আর এখানে ুঁ। অব্যয়টি ুঁ। অর্থে হয়েছে। তোমরা
আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর
কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না
তাঁর শান্তিকে। ফলে তোমরা ঈমান আনবে।

# তাহকীক ও তারকীব

ভেটি হটনার বর্ণনা শুরু করেছেন। হযরত আদম (আ.)—এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে মোট ছয়টি ঘটনা রয়েছে। এর দ্বারা উন্মতে মুহান্মদীকে পূর্ববর্তী উন্মতসমূহের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যাতে পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় বিষয়াদিতে তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের ক্কীর্তি সম্পর্কে বিরত থাকে। উপরস্থ এসব ঘটনায় রাস্ল — কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার সাথে আপনার আপনার কওমের পক্ষ থেকে যে সকল পরিস্থিতি সামনে আসছে তা পূর্বের নবীদের সমূখেও পেশ এসেছিল। অতএব আপনি তাদের এসব কাজকর্মে দুঃখিত হবেন না। এখানে যে পাঁচটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো ১. হয়রত নূহ (আ.)-এর ঘটনা। ২. হয়রত ভূদ (আ.)-এর ঘটনা। ৩. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা। ৪. হয়রত মূসা ও হারন (আ.)-এ ঘটনা। ৫. হয়রত ঈসা এবং তাঁর জননীর ঘটনা।

নূহ হলো উপাধি, তার নাম ছিল আব্দুল গাফ্ফার অথবা আব্দুল্লাহ। কেউ কেউ ইয়াশকারও বলেছন। তিনি এক হাজার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ৪০ বছর বয়সে তাঁকে নবুয়তে দান করা হয় এবং সাড়ে নয়শত বছর তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। প্লাবনের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর সর্বমোট হায়াত বা জীবনকাল হচ্ছে – ১ হাজার ৫০ বছর হয়।

এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের ইল্লভ বা কারণের পর্যায়ে।

عدا عنوانه و الله و ا

قُولُهُ أَنْ لاَ يَعْبُدُ غَيْرُهُ ਦَ । قَوْلُهُ أَنْ لاَ يَعْبُدُ غَيْرُهُ وَ اللهِ ਦَ وَاللهِ خَيْرُهُ وَاللهُ عَيْرُهُ وَاللهِ خَيْرُهُ وَاللهِ خَيْرُهُ وَاللهِ خَيْرُهُ وَاللهِ خَيْرُهُ وَاللهِ خَيْرُهُ وَاللهِ خَيْرُولُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عَوْلُهُ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ उथा विवत प्रम्लक । कनना এत পূर्त्व اَوْخَبْنَا त्राहि विवत प्रम्लक । कनना अत भूर्त تَفْسِيْرِيَّة वात विवत प्रम्लक । कनना अत भूर्त् اَوْخَبْنَا न्यत जर्थ अञ्चलि ।

এই এই এই اَصْنَع الله عَوْلُهُ بِاَعْيُونِكَ আর مَبُالُغَة কে عَيْن করপ বহুবচন আনা হয়েছে। কননা করেছে। কননা কুলি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতে مَجَاز مُرْسَلُ مَرْسَلُ وَحِفْظِنَا وَحِفْظِنَا دَاللهُ بِمَرْأَى مِنَّا وَحِفْظِنَا دَاللهُ اللهُ اللهُ

وَهَارَ السَّنُوْرُ السَّنُورُ আর চুলা থেকে পানি উথলে উঠা আজাবের আলামত স্বরূপ ছিল। বর্ণিত আছে যে, হযরত নৃহ (আ.)-কে আলামতস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, যখন চুলা থেকে পানি উথলে উঠবে তখন বুঝতে হবে, আজাবের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

ত্র এখানে স্ত্রী ও সন্তানাদি দ্বারা যারা ঈমান এনেছিলেন তারা উদ্দেশ্য। হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী ছিল দুই জন। একজন ঈমানদার, তাকে কিন্তিতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আর অপর স্ত্রী ছিল কাফের। সে নিজ পুত্র কেনানের সাথে কিন্তিতে আরোহণ করেনি। এ স্ত্রীর নাম ছিল ওয়াগিলা। হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে ছিল মোট চারজন, তাদের মধ্যে একজন ছিল কাফের, তার নাম ছিল কিনআন। সে তার পিতার সাথে কিন্তিতে আরোহণ করেনি। অপর তিন পুত্র ছিলেন মুমিন বা ঈমানদার, তাদের নাম হচ্ছে সাম, হাম ও ইয়াফিজ। সাম ছিলেন আরবদের পূর্বপুরুষ, হাম ছিলেন সুদানীদের পূর্বপুরুষ, আর ইয়াফিস ছিলেন তুর্কীদের পূর্বপুরুষ।

عَوْلُهُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ -এর জবাব। বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ -এর স্থলে তা ভালো হতো, যাতে অবতরণকালে সকল মানুষ দোয়ায় শরিক থাকত। তবে তাঁর দোয়া যেহেতু সবার দোয়ার স্থলাভিষিক্ত ছিল, এ কারণে তখন শুধু তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভাওহীদ বা আল্লাহর একত্বাদের অনেক দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে আক্লান্ত সাধনা করেছেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

وعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ -विजीय़क প्रवर्की जाग़ात्क देतनाम राग़त्क-

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের কুদরতে ও রহমতে নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাক। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে হযরত নৃহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা হযরতু নৃহ (আ.)-এর যুগ থেকেই নৌকা নির্মাণের শিল্প আরম্ভ হয়। এরপর অন্যান্য নবীগণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দারা এ সত্য উদ্ধাসিত হয়েছে যে, নবী রাস্লগণ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানুষকে এই তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। যারা এই আহবানে সাড়া দেওয়ার স্থলে আশ্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তারও উল্লেখ রয়েছে, যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়ত এই সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা ঈমান এবং ইয়াকীনের দিকে মানব মনকে আকৃষ্ট করে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে অবাধ্য কাফেদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নাফরমান জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

তুলিকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কৃফার মসজিদে এবং কারো কারো মতে সিরিয়ার কোনো এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের আলামত নির্ধারণ করা হয়েছিল।

—[মাযহারী]

উল্লেখ্য যে, হযরত নৃহ (আ.), তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

﴿ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُ

১. হযরত নূহ (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করছেন। আর শোকরগুজারীর যে ভাষা হবে তাও আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

الْحُمُدُ لِلْهِ الَّذِي نَجْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।

২. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এই দোয়া কর-

وَقُلْ رُّبِّ أَنْوِلْنِي مُنزَلًا ثُمُّبِركًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِيْنَ.

অর্থাৎ আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমি উত্তম অবতারণকারী ।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, নৌযানে বরকতময় অবতরণের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক হযরত নৃহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে দুশমনদের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেন। আর জমিনে বরকতের সাথে অবতরণের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক নিমজ্জিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধর রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাদেরকে অধিক পরিমাণে রিজিক বৃদ্ধি করেছেন এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন।

এ দোয়া করার হুকুম হয়েছে একমাত্র হযরত নৃহ (আ.)-এর প্রতি, তাঁর নিজের জন্য ও সাথীদের জন্য। এরূপ করার কারণ হলো- ১. এর দ্বারা হযরত নূহ (আ)-এ মাহাত্ম্যের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। ২. এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে হযরত নৃহ (আ.)-এর দোয়াই তাঁর সাথীদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দোয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই।

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত : قُولُهُ ثُمَّ ٱنْشَانَا مِنْ بُعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِيْنَ নূহ (আ.)-এর **কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আ**য়াতসমূহে অন্যান্য পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। **তাফসীরকারগণ বলেন, লক্ষণা**দি দৃষ্টে মনে হয় এসব আয়াতে আদ অথবা সামৃদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত স্থদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গান্বর ছিলেন হয়রত সালেহ (আ.)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক 🎞 অর্থাৎ, ভয়ংকর শব্দ দারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য <mark>আয়াতে</mark> সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহাচিৎকার দারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে ইটের্ট বলে সামূদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, 🏎 শব্দের অর্থ আজাব হলে আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَنْومِهِ الَّذِيْنَ كَفَنُرُوا وكَذُبُوا بِلِقَاء الأخِرة إِنَّ بِالْمُصِيْرِ إِلَيْهَا وَأَتْرُفْنُهُمْ أَنْعُمْنَا هم فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا ٓ إِلَّا بَشَرُّ مِتْفُكُمْ بَأَكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ـ

ত ৩৪. যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের আনুগত্য واللَّهِ لَئِينَ ٱطْعَتْمُ بَشُرًا مِثْلُكُمْ فِيهِ قَسْمٌ وَشُرْطٌ وَالْجُوابُ لِأُولِهِمَا وَهُوَ مُغْنِ عَسنْ جسَوَابِ السشَّانِسِي إنَّ كُسمُ إذًّا أيَّ إنْ اطُعتموهُ لَخْسِرُونَ . أَيْ مَغْبُونُونَ .

٣٥. أيَعِدُكُم أنَّكُم إذا مِسَدُّم وَكُنْتُم تُرابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُخْرَجُونَ . هُوَ خُبُرُ أَنَّكُم الْأُولْي وَأَنَّكُمُ الثَّانِينَةُ تَاكِينَدُ لَهَا لِمَا طَالَ الْفَصْلُ.

إسْم فِعْل مَاضِى विक्वादार अमस्य विषे مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِسْمُ فِعْلِ مَاضِي بِمَعْنَى مُصْدُرِ أَى بَعُدُ بَعُدُ لِمَا تُوعُدُونَ . مِسنَ الْإِخْسَرَاجِ مِسنَ الْسَقُّسُبُودِ وَالسَّلَامُ زَاتِسَكَةٌ لِلْبِيَانِ ـ

إِنْ هِيَ أَيْ مَا الْحَيْوَةُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا بِحَيلُوةِ أَبَنَاثِينَا وَمَا نَحْنُ

٣٨. إِنْ هُوَ ايْ مِنَا الرَّسُولُ إِلَّا رَجُلُنِ الْمَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وُّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ أَيْ مُصَدِّرِقِيْنَ فِي الْبَعْثِ بِعَدْ الْمَوْتِ .

**٣٣ ৩৩. <u>তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরি</u> করেছিল ও** অস্বীকার করেছিল আখিরাতের সাক্ষাৎ করাকে অর্থাৎ, পরকালে প্রত্যাবর্তনকে। এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনের প্রচুর ভোগ-সম্ভার তারা <u>বলছিল, এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ।</u> তোমরা যা আহার কর, সে তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তা-ই পান করে।

কর এখানে شُرط ও تَسُم এ بَايَنُ রয়েছে। আর এ দুটির প্রথমটি তথা ﴿ - এর جُوَّابُ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ جَسُواب شُرُط ही جَسُواب قُسُم এর উল্লেখের প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে দিয়েছে। <u>তবে তো</u>মরা অর্থাৎ যদি তোমরা তার আনুগত্য কর <u>অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।</u> অর্থাৎ প্রতারিত হবে। [...] وَنُكُمْ إِذَا بِيَا হলো إِنْكُمْ إِذَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে

পরিণত হলেও তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। 💢 এর - أَنَّكُمْ إِذَا مِنتُمْ তথা مُخْرَجُونَ वेत ठाकिन। أَنَّكُمْ आत षिठीय أَنَّكُمْ पात षिठीय خَبُرٌ মাঝে ব্যবধান বেশি থাকায় তা উল্লিখিত হয়েছে।

অতীতকালীন ক্রিয়াজ্ঞাপক ইসমে মাসদার তথা 🅰 🕰 অর্থে তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার কবর হতে বের করা সম্পর্কে। আর 🛴 -এর ্ম্ব্র টি অতিরিক্ত ্র্র্ট্রে -এর জন্য এসেছে।

৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন আমরা মরি বাঁচি আমাদের সন্তানাদি বেঁচে থাকার মাধ্যমে <u>আম</u>রা উখিত হবো <u>না।</u>

৩৮. সে অর্থাৎ রাসূল <u>এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর সম্বন্ধে</u> মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস <u>করার নই।</u> অর্থাৎ সত্যায়নকারী নই মৃত্যুর পর পুনরুখানকে ৷

#### অনুবাদ

- তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে
  সাহায্য করুন। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।
- 80. আল্লাহ বললেন, অচিরেই সামান্য সময় পরেই এবং

  ত্রা আল্লাহ বললেন, অচিরেই সামান্য সময় পরেই এবং

  হলো অতিরিক্ত তারা অনুতপ্ত হবে। এখানে

  ত্রা ট্রেন্ট্র টা ট্রেন্ট্র তারা অনুতপ্ত হরে। এখানে

  অস্বীকার করার কারণে ও মিথ্যাবাদী বলার কারণে।
- ত্রসতা সত্য এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল। আজাব ও ধ্বংসের প্রকট শব্দ, ফলে তারা মৃত্যুবরণ করল। এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। ইন্টি হলো শুক্ক তৃণলতা, খড়কুটা। অর্থাৎ আমি তাদেরকে শুক্ক খড়কুটার ন্যায় কর দিলাম। সূতরাং দূর হোক রহমত হতে। ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সম্প্রদায়।
- ১۲ ৪২ <u>অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি</u> اَنَشَانَا مِنْ بَعَدِ هِمْ قُنُرُونًا أَيْ اَنْ مَانَا مِنْ بَعَدِ هِمْ قُنُرُونًا أَيْ اَنْ مَانَا بَعَدِ هِمْ قُنُرُونًا أَيْ اَنْ مَانَا الْمَانَا مِنْ بَعَدِ هِمْ قُنُرُونًا أَيْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ত্ত যাই। مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا بِأَنْ تَمُوْتَ مِرْدَ أُمَّةٍ أَجَلُهَا بِأَنْ تَمُوْتَ مِرْدَ اللهِ مَدِن اللهِ مَدِن اللهِ مَدَاء وُكُل مَا يَسْتَأْخِرُوْنَ مَعَنهُ ذُكِر مَدَاء أُكُر مَا يَسْتَأْخِرُوْنَ مَعَنهُ ذُكِر بَعْدَ تَانِيْتِه رِعَايَةً لِلْمَعْنَى . الضَّمِيْرُ بَعْدَ تَانِيْتِه رِعَايَةً لِلْمَعْنَى .
- ثُمُّ أَرْسُلْنَا رُسُلْنَا تَعُرُّا طِ بِالتَّنْوِيْنِ وَعَدَمِهِ أَى مُتُنَابِعِيْنَ بَيْنَ كُلِّ إِثْنَيْنِ زَمَانُ طُوِيْلُ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً بِتَحْقِيْقِ أَنْهُمَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِيَنْهَا الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِيَنْهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَاوِ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَبْعُنَا بِعَضَهُمْ بِعَنْضًا فِي الْهَلَاكِ وَجَعَلْنُهُمْ بِعَضًا فِي الْهَلَاكِ وَجَعَلْنُهُمْ الْعَنْمُ الْعَنْمُ الْفَادِيْتَ عَفَا لِقَوْمِ لَا يُتَوْمِئُونَ .
- 8৩. কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে তুরান্বিত
  করতে পারে না যে এর পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ
  করবে। বিলম্বিত ও করতে পারে না তার থেকে।
  مُذَكَّرُ নেওয়ার পর مُؤَنَّتُ নেওয়ার পর مُؤَنَّتُ -এর মধ্য مُؤَنَّتُ নেওয়ার পর الله -এর মমীর আনা হয়েছে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে।
- -এর বনার জানা হয়েছে অথের প্রাত লক্ষ্য করে।

  88. অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ
  করছি। ক্রিশাকটি তানভীনসহ ও তানভীন ছাড়া
  উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে
  অনবরত। যদিও দু'জনের মাঝে দীর্ঘকালের
  ব্যবধানও ছিল। যখনই কোনো জাতির নিকট
  এসেছে এখানে উভয় হামযাকে ঠিক রেখে এবং
  দ্বিতীয় হামযা ও ওয়াও -এর মাঝামাঝি সহজ করে
  পাঠ রীতি রয়েছে। তার রাসূল তখনই তারা তাঁকে
  মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে
  একের পর এক ধ্বংস করলাম। আমি তাদেরকে
  কাহিনীর বিষয়বস্তু করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক
  অবিশ্বাসীরা।

- . ثُمَّ ٱرسَلْنَا مُوسِّى وَاخَاهُ هُرُونَ لا بِالْتِنَا وسُلُطُنِ مُبِينِ . حُجَّةً بَيِنَةً وَهِيَ الْيَدُ والعصا وعَيْرُهُما مِنَ الْأَيَاتِ.
- . إلى فِرْعَسُونَ وَمَلَاتِهِ فَاسْتَكُبُرُوا عَين الْإِيْمَانِ بِهَا وَبِاللَّهِ وَكَانُوا قِوْمًا عَالِيْنَ - فَاهِرِيْنَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ بِالظُّلْمِ -
- فَكَالُوا أَنْ وَمِنْ لِبَشَرَيْنِ مِنْ لِلنَا وَقُومُ هُمُ مَا لَنَا عَلِيدُونَ . مُطِيعُونَ خَاضِعُونَ .
  - فَكَذُّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمَهْلِكِينَ.
- ১১ ৪৯. আমি হ্যরত মুসা (আ.)-কে কিতাব দিয়েছিলাম। وَلَقَدُ الْتَبْنَا مُوْسَى الْكِتُبَ السَّوْرِيةَ لَعَلَّهُمْ أَى قَوْمُهُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ يَهُتَدُونَ . بِه مِنَ الطُّلَاكَةِ وَ أُونِينَهَا بَعْدَ حَكَاكِ فِرْعُونَ وَقُومِهِ جُمْلُةً وَاحِدَةً .
- وجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى وَأُمَّهُ أَيَّةً لَمْ يَـُقُلُ الْيَسَيْنِ لِإَنَّ الْأَيْمَةَ فِينِهِمَا وَاحِدَةً وِلاَدَتَهُ مِنْ غَيْرِ فَحْرِلِ وَاوْيَنْهُمَا إِلْي رَبْوَةٍ مِكَانٍ مُرْتَفَعِ وَهُوَ بِيَنْتُ الْمُقَدَّسِ أَوْ دُمِشْقُ أَوْ فِلِسْطِيْنُ أَفْوَالٌ ذَاتِ قَرَارٍ أَيْ مُستَنوِية لِيسَنتقِر عَكيها سَاكِنُوها وُّمُعِينِين ـ أَيْ مَاءٍ جَارِ ظَاهِرِ تَرَاهُ الْعُيُونُ ـ

- ৪৫. অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হ্যরত মুসা (আ.) ও তাঁর ভ্রাতা\_হ্যরত হারুন (আ.)-কে পাঠালাম। প্রকাশ্য দলিলসহ। তা হলো হাত ভদ্র হওয়া, লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া ইত্যাদি নিদর্শনাবলি।
- **১**९ ৪৬. <u>ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা</u> অহংকার করল। তার ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচারের স্ত্রীমরোলার পবিচালনাকাবী ।
  - ৪৭. <u>তারা বলল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তির প্র</u>তি বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মতো এবং যাদের <u>সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ত্ব করে</u> অনুগত ও নত।
    - ৪৮. অতঃপর তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।
      - তাওরাত। যাতে তারা অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলগণ। সৎপথ পায় এর মাধ্যমে ভ্রষ্টতা থেকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় বিনাশ হওয়ার পর হযরত মুসা (আ.)-কে একই সাথে পূর্ণ তাওরাত কিতাব দান করা হয়েছিল।
    - ৫০. এবং আমি মারইয়াম তনয় হয়রত ঈসা (আ.) ও তাঁর জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন এখানে তথা দুটি নিদর্শন বলেননি। কেননা তাদের উভয়ের মধ্যে নিদর্শন একটিই ছিল। আর তা হলো পুরুষবিহীন তার জন্মগ্রহণ। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উচ্চ ভূমিতে كَرُورَة অর্থ – উচ্চ ভূমি। আর তা হলো বায়তুল মুকাদাস অথবা দামেশক কিংবা ফিলিস্তীন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিরাপদ অর্থাৎ সমতল যার উপর বসবাসকারীরা স্থিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। এবং প্রস্রবণ বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রবহমান পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি যা আঁখি দ্বারা অবলোকন করা যায়।

## তাহকীক ও তারকীব

रिला वह्रवान, এর অর্থ হলো নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। ﴿ إِنَّ جَنْعِ اللَّهَ كُلُّ : قُولُهُ ٱلْمَكُلُ

ضَعْدَمُ اللّٰهِ لَكُنْ اَطُعْدَمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ لَكُنْ اَطُعْدَمُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ

لاَمْ; خَبَرُ عَرَاهُ عَلَى خَاسِرُوْنَ عَلَى اللهِ السَّم عَمْ اللهِ الْ اطْعَتُمُوهُ لَخُسِرُوْنَ अर्थार قَوْلَهُ النَّكُمْ إِذًا وَالْعَتُمُوهُ لَخُسِرُوْنَ عَلَى اللهِ السَّمِ عَلَى اللهِ السَّمِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

عُمُلَة مُسْتَا نِفَة اللهِ : ﴿ وَكُمُلَة مُسْتَا نِفَة اللهِ : عَوْلُهُ اَيَعِدُكُمْ ; পূर्বित विষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

- (انَّكُمُ اللهِ عَرَف مَهُ مُخْرَجُونَ हरिला اِذَا مِتُّمُ صَالَة مُحْرَبُونَ وَاللهُ مُحْرَجُونَ وَاللهُ مُحْرَجُونَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمُحْرَجُونَ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَمُحَالِمُ اللهُ وَمُحَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ الله

ত্র ক্রিটির তাকীদের জন্য বিলুপ্তসহ ব্যবহৃত হয়। অতীতকালীন অর্থে। এ শব্দটি অধিকাংশ সময় বিলুপ্তসহ ব্যবহৃত হয়। প্রথমটির তাকীদের জন্য দ্বিতীয়টি উল্লিখিত হয়। যেহেতু এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটা অতীতকালীন অর্থে নাকি মাসদার? এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যাখ্যাকার (র.) ﷺ এর উপর দুর্বাব দিয়েছেন।

প্রস্ন : أَسْم فِعْل حَه وَ বলা হয় কেন? এতে তো পরম্পর সংঘর্ষিক দুটি বিষয়ের সন্নিবেশ মনে হয়। কেননা الشم فِعْل હিন্ন ভিন্ন দুটি শব্দ।

উত্তর: যেহেতু এটা শান্দিকভাবে إِسَّم , এ কারণেই তো এর গর্দান বা রূপান্তর হয় না। আর অর্থের দিক দিয়ে এটা بِعَفْلُ مَ مَصَدَرُ কারণ এর মধ্যে কাল পাওয়া যায়। উভয়দিকে লক্ষ্য করে এ নাম রাখা হয়েছে। আবার যেহেতু এটা মাসদার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) إِسَمُفُنْي مَصَدَرٌ বলে প্রথম অর্থের দুদিকে ইন্সিত করেছেন। আর بِمَفْنَى مَصَدَرٌ ক্রিটায় অর্থের প্রতি ইন্সিত করেছেন। এ উভয় অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য بَعُدُ এর উপর দু ই রাব লাগিয়েছেন।

मात সংক্ষেপ : أَسُمُ وَعُل শक्षि إِسُمْ وَعُل إِسَاءَ مَعُدُرُنَ بِعُل عَلَم اللهِ عَيْهَاتَ : यत प्रि धतन राख भात - ১. वत أَعَالُ राला जात छेरा यभीत । वाकाि विकाप राव के वेट्टी के वेट्टी हैं विकास के विकास क

- এর মধ্যকার کا تُرْعَدُونَ : قُنُولُتُه مِنَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعُبُورِ عَلَى الْفُبُورِ وَالْفُبُورِ عَلَى الْفُبُورِ عَلَى الْفُبُورِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الْفُلُكُ وَلَيْهُ مِحْدَاتٍ الْمُنْائِكَا وَاللّهُ مِحْدَاتٍ الْمُنْائِكَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, کَکُونَ وُنَکْبَ তথা আমরা মৃত্যুবরণ করব ও জীবিত হবো বলা তো পুনরুত্থানকে স্বীকার করার শামিল। অথচ তারা তো পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়?

উত্তর: ব্যাখ্যাকার (র.) بحبَّاتِ اَبَنَائِنَا বলে এর উত্তর দিয়েছেন যে, মুশরিকদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যখন আমরা মরে যাই, তখন আমাদের সন্তানাদি জীবিত থাকে। এছাড়া মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। কেউ কেউ এ উত্তর দিয়েছেন যে, আয়াতে বিষয়বস্তু বর্ণনায় অগ্ন পশ্চাত ঘটেছে। অর্থাৎ نَحْبُنُ ছিল।

কারো কারো মতে مَن قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ অর্থাৎ مَا مَا ضَافِ عَمَّا قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ অর্থাৎ مَا مَا مَا خَمَّا قَلْيُلٍ مِنَ الزَّمَانِ فَلِيْلٍ مَا , অর্থাৎ কারো কারো মতে নিজ্ ক্রিলন, কি অর্থানে مَمَّا ضَافُ ضَافَ ضَافَ ضَافَ الله অর্থাৎ مَا مَنْ وَمَانٍ فَلِيْلٍ الله عَنْ زَمَانٍ فَلِيْلٍ الله مَا مَالله مَا مَالله مَا مَالله مَا مَالله مَا مَالله مَا مَالله مَا الله مَالله مَا مَالله مَالله مَالله مَا مَالله مَالله مَالله مَا مَالله مَاله مَالله مَال

ছারা আজান وَحَيَةً الْعَذَابِ وَالْهَلَاكِ ﴿ وَالْهَلَاكِ ﴿ وَالْهَلَاكِ ﴿ وَالْهَلَاكِ ﴿ وَالْهَلَاكِ ﴿ وَالْهَلَاكِ ﴿ وَالْهَاتِ الْعَذَابِ وَالْهَلَاكِ ﴿ وَالْهَاكُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَل

কে বিলোপ করে মাসদারকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এর نِعْل -কে বিলোপ করা জরুরি। মূলত نِعْل এটা মুশরিকদের জন্য বদদোয়ার স্থলাভিষিক্ত।

صيّرُ الحَرْ الصّرِميّرُ النَّ عَلَيْهُ : অর্থাৎ مِسْتَأْخِرُوْنَ -এর মধ্যে যমীরকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে। অথচ اجَلَهَا -এর মধ্যে গ্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে, এর কারণ কি?

ت किन وَاوْ किन وَاتِرًا पूना وَاتِرًا किन وَاتِرًا مُعَالَبًا مُنَا الْمُهُلَّاتِ किन وَاتِرًا مُعَالَمًا مُتَابِعَتُ مَعَ الْمُهُلِّتِ किन وَاتِرًا مُعَالِمًا مُتَابِعَتُ مَعَ الْمُهُلِّتِ किन وَاتِرًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا وَاتِرًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا وَاتِرًا وَاتِرَالِمُ وَاتِرًا وَاتِرَا

এর বহুবচন। অর্থ হলো مَا يَتَحَدُّهُ النَّاسُ অর্থাৎ সে সকল কাহিনী যা মানুষ সময় কাটানোর জন্য বা আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে বলে থাকে।

فَاعِلُ عَنْ الْمَاتِ عَنْ اُمَّتِهُ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে। قَوْلُهُ مِنْ أُمَّتِه -এর فَاعِلُ مِنْ أُمَّتِه : প্রথম ধরন হলো, উভয় হামযাকে স্ব অবস্থায় বহাল রেখে পড়বে। विতীয় ধরণ হলো প্রথম হামযাকে ঠিক রেখে এবং দিতীয়টিকে সহজ করে পড়বে। অর্থাৎ হামযা এবং وَاوُّ -এর মাঝামাঝি পড়বে।

এর সম্বন্ধ হলো الْوَرِيَّهُ : এর সম্বন্ধ হলো الْوَرِيَّهُ -এর সাথে। এ সময় অর্থ হবে ফেরাউনের ধ্বংসের পরে তাওরাত একই বার প্রদান করা হয়েছে। আবার এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা ফেরাউনের ধ্বংস এবং তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সময় উদ্দেশ্য হবে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর তাওরাত দান করা হয়েছে।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভাতির সলিল সমাধির পর আল্লাহ পাক অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এর শ্বারা কোনো জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল আদ জাতি। হয়রত আনুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। -[তাফসীরে কাবীর : খ. ২৩, পৃ. ১৭]

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল সামৃদ জাতি। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেন। আদ জাতি হলে হ্যরত হদ (আ.) এবং সামৃদ জাতি হলে হ্যরত সালেহ (আ.) তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করার ও তাঁর বন্দেগী করার আহ্বান জানান; কিন্তু তারা আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃত জানায়। হ্যরত নূহ (আ.)-এর জাতির ধ্বংস দেখেও তারা কোনো প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সকল সঠিক পথে আসার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়নি; বরং তারা আল্লাহ পাকের নাফরমান হয়েছে, তাঁর প্রেরিত নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, এবং তাদের নেতারা অন্যায়, অসুন্দর ও ভিত্তিহীন কথা বলেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন—

وَهَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا الخ

অর্থাৎ তাঁর জাতির যে প্রধানরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছে এবং আখিরাতে হাজির হওয়াকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে দান করেছিলাম অনেক ভোগ সম্পদ, তারা বলেছিল, এ-তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ তোমরা যা আহার কর সে তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তা-ই পান করে।

অতএব, তার এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যার কারণে আমরা তার কথা মেনে চলবো। ঐ পথভ্রন্ট জাতির প্রধানরা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলে, তারা একথাও বলে যে, যদি এ কথা তোমরা মেনে চল তবে তোমরা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্ত, তোমরা হবে অপমানিত। অতএব, অযথা কেন অপমানিত হবে, অকারণে কেন নিজেদের অপমান ডেকে আনবে?

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তারা ছিল অত্যন্ত বোকা ও মূর্খ। কেননা তারা তাদের ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়নি এবং এ কাজকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করেছে। অথচ প্রাণহীন পাথরকে পূজা করতে অথবা হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করতে অপমানিত বোধ করেনি। ঐ ভাগ্যহত জাতির প্রধানরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করতো। এরপর যে আরো একটি জীবন আসবে এবং সে জীবনে বর্তমান জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে – একথা তারা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি হত না। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন — اَيَعِدُكُمُ اَنْكُمُ اَذُا مِئُمْ وَكُنْتُمْ تُرُابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اَنْكُمْ اَذُا مِئُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اِنْكُمْ اِذَا مِئْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْدُا مِئْمُ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْدُا مِئْمُ وَكُنْتُمْ تَرَابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْدُا مِئْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْدُا مِئْمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اِنْكُمْ اِنْدُا مِنْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِضَاكًا اَنْكُمْ اِنْدُا وَانْكُمْ اِنْدُا وَانْدُا مِنْدُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْخَارِقُونَا الْعَلَامُ ا

অর্থাৎ সে কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরুখান করা হবে?

আল্লাহর নবী আখিরাতের তথা চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা বলতেন; কিন্তু তারা আখিরাতে বিশ্বাস করতো না। তারা বলতো, মরণের পর পচে গেলে যখন অস্থি চুর্ণ হয়ে যাবে মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে, তার পরে আবার জীবিত হবে– একথা কি করে বিশ্বাস করতে পারি!

কোনো জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোনো পুনরুজ্জীবন নেই কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের বক্তব্য এটাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো প্রকাশ্য কাফেরই; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে উঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোনো সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তা আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

ভারতি ভারাতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বতী ভারাতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বতী ভারাতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বতী ভারাতসমূহে হযরত সালেহ (আ.) হযরত লৃত (আ.) ও হযরত শুয়াইব (আ.) প্রমুখ আদ্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আদ জাতি বা সামুদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে আরো অনেক জাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের শান্তি স্বরূপ যথাসময়ে ধ্বংস হয়েছে।

আর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে জাতির ধ্বংসের জন্য আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, সে জাতি সে নির্দিষ্ট সময়েই ধ্বংস হয়েছে, এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি এবং তাদের ধ্বংসকে কেউ ঠেকিয়ে রাখাতে পারেনি। ছিল। قَوْلُهُ ثُمُّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا رَسُلَنَا وَ وَتَرُّ ছিল। আর وَتَرُّ वना হয় কোনো বস্তুর একের পর এক আসা তথা অনবরত আসাকে। হযরত আবৃ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে- لاَ بَأْسُ بِقَضَاءٍ تَتَرُّا

অর্থাৎ, রমজানের যেসঁব রোজা কাযা হয়েছে, সেগুলো বিভিন্নভাবে আদায় করায় কোনো ক্ষতি নেই। আর এজন্যেই خَبُرُ সেই হাদীসকে বলা হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, যাদের কোনো অসত্যের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়। শব্দটির এই ব্যাখ্যা গ্রহণের পর أَمْ اَرْسَلْنَا আয়াতের অর্থ হবে, এরপর আমি একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করি। এরপর আমি অন্য একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য

একজন নবী সৃষ্টি করি। —[তাফসীরে মাযহারী: খ. ৮, পৃ. ১৮৮-৮৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ এ কথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাক একদিকে বিভিন্ন জাতির হেদায়েতের জন্য নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকেন অন্যদিকে সে জাতির পাপিষ্ঠ লোকেরা আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করতে থাকে। এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা কোপগ্রস্ত হতে থাকে। তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করা হয় যে, পৃথিবীতে তাদের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকেনি। তাদের অন্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়, গল্প কাহিনীর উপাখ্যানে। তাদের পরবর্তী লোকদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ঐ কিচ্ছা কাহিনীগুলোই যথেষ্ট।

আরপর ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তদানীন্তনকালে ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আত্মগরিমা এবং অহংকারে এমনভাবে মেতে উঠেছিল যে, ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে ফেলেছিল এবং অহংকারের কারণে আল্লাহর নবীকে আমলে নিতে রাজি হয়নি।

আলোচ্য আয়াতের المنافرة শব্দ দির অর্থ হলো সুস্পষ্ট দলিল, এমন দলিল যা প্রতিপক্ষকে নিকুপ করে দেয়। অথবা শব্দ দারা হ্যেরত মূসা (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক লাঠিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা ঐ লাঠিটি তাঁর সর্বপ্রথম মুজেযা। এজন্যেই তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে, আর এজন্যে যে, ঐ লাঠি দ্বারা বিভিন্ন সময় একাধিক মুজেযা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঐ লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হতো। যাদুকররা রশি দ্বারা যে সাফ বানিয়ে ছেড়েছিল, ঐ লাঠিটি অজগর সর্পের আকৃতি ধারণ করে যাদুকরদের ছেড়ে দেওয়া সাফগুলোকে গিলে ফেলেছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের পানি দ্'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতেই আল্লাহ পাকের বিশেষ কূদরতে একটি ছোট পাথর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়েছিল, যার পানি ছয় লক্ষ বনী ইসরাঈলের জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর কাফেলা যেখানে বিশ্রামরত হতো, এ লাঠি চারিদিকে প্রদক্ষিণ কর তাদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতো। আর ঐ লাঠিট অন্ধকার রাত্রে প্রদীপের কাজ করতো। আর ঐ লাঠিটি এক সময় ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। আর ঐ লাঠিটি কৃপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্যে রাশি ও বালতির কাজও করেছে। এ সবই ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা। আর মুজেযা হলো নবীর নবুয়তের দলিল। আর কোনো তোফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ট্রাই শব্দিতি অর্থ বলেছেন, মুজেযা নয়ং; বরং বিধান। অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও হারন (আ.)-কে তাঁর বিধান ও মুজিযাসহ প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুরাত্মা কাফেররা ঈমান আনেনি। কেননা তারা ছিল অহংকারী। ইরশাদ হচ্ছে—

"কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা ছিল অত্যন্ত দান্তিক সম্প্রদায়।" তাদের এই অহংকারের কারণেই তারা সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হলো। তাদের অহংকার ও আত্মগরিমা সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

যারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, যাদের স্বজাতি আমাদের পদানত গোলাম, আমরা কি এমন দুটি লোকের কথা মেনে চলবো? তা কখনো সম্ভব নয়। ফেরাউন ও তার দলবলের এই অহংকারই মূলত তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।

তেরাউন এবং তার দলবলের ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের জন্যে হয়রত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করেন, য়াতে বনী ইসরাঈল জাতি তাওরাত মোতাবেক জীবন য়াপন করে আল্লাহ পাকের সভুষ্টি লাভ করতে পারে। আর একথা সর্বজনবিদিত য়ে, য়ারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা আলার সভুষ্টি লাভ করতে পারে তারাই আখিরাতে জানাত লাভে ধন্য হবে। আর এজন্যই তওরাত অবতীর্ণ হয়। তিনি বালার সভুষ্টি লাভ করতে পারে তারাই আখিরাতে জানাত লাভে ধন্য হবে। আর এজন্যই তওরাত অবতীর্ণ হয়। তিনিনেশন। এর জন্ম নিঃসন্দেহে একটি নিদর্শন। কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতীত গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব এসব বিশ্বয়কর নিদর্শন। এসব কিছু মানুষের কাছে বিশ্বয়কর এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিছু আল্লাহ পাকের নিকট কোনো কিছুই কঠিন নয়। তিনি য়খন ইচ্ছা, য়া ইচ্ছা– তাই করেন, তাঁর কুদরত হিকমতের কোনো সীমা নেই, তাই বিশ্ববাসীর জন্যে হয়রত ঈসা (আ.)-এর জন্ম একটি নিদর্শন, হয়রত মারইয়াম (আ.)-ও আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন।

শন্দির অর্থ হলো উচ্চস্থান। হযরত আপুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, এটি ছিল দামেশক। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) এবং মোকাতেল (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল দামেশক শহরের উপকণ্ঠে। হযরত আবৃ হুরাইরা (রা.) বলেছেন, তুর্নিরা রমলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আতা (রা.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এ স্থানটি ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। আর কাতাদা (র.) এবং কা'আব (র.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, এটি ছিল মিশর। কেননা ইহুদি রাজা হিরুদোস যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ইচ্ছা করে তখন হযরত মারইয়াম (আ.) ঈসা (আ.)-কে নিয়ে মিশর চলে যান। আর সুদ্দী (রা.) বলেছেন, এটি ছিল ফিলিস্তীন। —[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ১৯১-৯২]

সম্ভবত এটা ঐ উঁচু ভূমি গর্ভ খালাসের জন্য যেখানে হযরত মারইয়াম (আ.) গমন করেছিলেন। সূরা মারইয়ামে 🗀 🚉 আয়াতটি নির্দেশ করে, যে তা উঁচু ভূমি ছিল। নিচে ঝরনা বা নহর প্রবাহিত ছিল। তবে মুফাসসিরগণ লিখেন যে, এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর শৈশবের ঘটনা ছিল। হিরোদোস নামক জনৈক বাদশাহ জ্যোতিষীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) নেতৃত্ব লাভ করবেন। এ কারণে তাঁর শৈশবকাল থেকেই সে হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর হত্যার পেছনে লেগেছিল। হযরত মারইয়াম আল্লাহ তা'আলার ইলহামের সাহায্যে জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে মিশর চলে যান। উক্ত জালিম বাদশাহর মৃত্যুর পরে তিনি শামদেশে ফিরে আসেন। ইঞ্জীল কিতাবের মান্তা সংকলনে এ ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে। আর মিশর উঁচু ভূমি হওয়াটা নীলনদের প্রতি লক্ষ্য করে। অন্যথায় তা অনেক সময় প্লাবিত হয়ে যেত। আর کے مُعین হলো নীলনদ। কেউ কেউ کَرُوة দ্বারা শাম অথবা ফিলিস্তীন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মোটকথা মুসলনাদের কেউই 💢 র্দারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য নেননি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর কাশ্মীরে হওয়ার ব্যাপারেও কেউ মন্তব্য করেননি। তবে বর্তমানের কোনো কোনো বিপদগামী লেখক گئر দ্বারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য বলে থাকেন। আর তারা এটাকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বলেছেন। ঐতিহাসিকভাবে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ভারতের শ্রীনগরের মহল্লা খানইয়ার 'ইউযাসিফ' নামে যে প্রসিদ্ধ কবর রয়েছে তার সম্পর্কে 'তারীখে আ'যমী'-এর লেখক এটাকে মানুষের সাধারণ উক্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সাধারণ মানুষ তাকে নবীর কবর বলে থাকে। তা ছিল মূলত কোনো শাহজাদার কবর। সে অন্য কোনো দেশ থেকে এখানে এসেছিল। তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর বলার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও বোকামির পরিচায়ক। এ ধরনের আজগুবি ও মনগড়া কথায় হযরত ঈসা (আ.) জীবিত থাকাকে অস্বীকার করাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। কেউ যদি এ কবরের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে চায়, যে ইউযাসিফ কে ছিল? তাহলে জনাব মুনশী জাবীহুল্লা সাহেব অমৃতশহরী-এর লিখিত পুস্তিকা দেখুক, যা বিশেষত এ বিষয়কে কেন্দ্র করে অত্যন্ত গবেষণামূলকভাবে লিখিত হয়েছে। তাতে এ ভ্রান্ত ধারণাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। -[ফাওয়াইদে উসমানী]

يُّايَّهُا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبُتِ الْحَلَالَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِنْ فَرْضٍ وَنَسْفُ إِلْيَى بِمَا تَعْمَلُونَ عَبِلَيْمُ. فَأُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ .

०٢ ৫২. <u>धर</u> छत्न त्राश्चन त्य, <u>धरे त्य,</u> वर्था९ रेजनाम धर्म أمُّتكُمْ دِيْنُكُمْ أَيُّهُا الْمُخَاطَبُونَ أَيْ يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا عَلَيْهَا أُمَّةً وَأَجِدَةً حَالٌ لَازِمَةً وَفِي قِرَا وَ بِتَخْفِينِفِ النُّونِ وَفِي الْخُرَى بِكَسْرِهَا مُشَدَّدَةً اِسْتِثْتَاقًا وَٱنَّا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ . فَاحْذُرُونِ .

فَسَعَطُعُوا أِي الْإِسَبَاعَ امْرَهُمْ دِينَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا حَالُ مِنْ فَاعِيلِ تَقَطَّعُوا أَيْ أخزابًا مُتَخَالِفِينَ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وعُنيرهِمَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لِدَيْهِمُ أَي عِنْدُهُمْ مِنَ الدِّينِ فَرَحُونَ - مَسْرُورُونَ -

. فَذُرَهُمُ أَتُرُكُ كُفَّارَ مَكَّةَ فِي غَمْرَتِهِمْ ضَلَالَتِيهِمْ حَتْى حِيْنِ . أَيْ حِيْنَ مُوْتِهِمْ .

أيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ نُعْطِيهِمْ مِن مَّالِ وَّبَّنِينَ ، فِي الدُّنْيَا .

. نُسَارِعُ نَجْعَلُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط لَا بَلْ لا يَشْعُرُونَ - أَنَّ ذَلِكَ إِسْتِدْرَاجُ لَهُمْ -

. إِنَّ اللَّذِينَ هُمْ مَنْ خَشْيَةِ رَبُّهُمْ خَوْفِهِمْ مِنْهُ مُشْفِقُونَ . خَائِفُونَ مِنْ عَذَابِه .

৫১. <u>হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র</u> হালাল <u>বস্তু হতে আহার</u> করুন এবং সৎকর্ম করুন ফরজ ও নফল হতে <u>আপনারা যা করেন সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ</u> অবহিত। কাজেই আমি আপনাদেরকে এর প্রতিদান দিব ৷

তোমাদের ধর্ম। তোমাদের দীন হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। তোমাদের এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা حَالَ لاَزِمَة राला أُمَّةً وَاحِدَةً অন্য এক কেরাতে إِنْ هُنهِ -এর ن টি تَخْفِيْف তথা তাশদীদবিহীন রূপে পঠিত। অন্য এক কেরাতে ্ৰ 🚅 তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। এবং <u>আ</u>মিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমাকে ভয় কর।

১٣ ৫৩. কিন্তু তারা অর্থাৎ অনুসারীগণ তাদের বিষয়টিকে দীনকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। 🕰 শব্দটি । تَغَطُّعُونا -এর যমীর থেকে الله হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের ন্যায় পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ তাদের নিকট যে দীন রয়েছে তা নিয়ে আনন্দিত।

6£ ৫৪. সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন অর্থাৎ মঞ্চার কাফেরদেরকে ছেড়ে দিন স্বীয় বিভ্রান্তিতে ভ্রষ্টতায় কিছুকালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য <u> স্বরূপ দান করছি, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি?</u> পথিবীতে।

**১**٦ ৫৬. <u>তাদের জন্য স্কল প্রকার মঙ্গল তুরান্বিত করছি</u>? না বরং তারা বুঝে না। যে এটা তাদের জন্য অবকাশ দান মাত্র।

◊ ४ ৫৭. নিশ্চয় যারা তার প্রতিপালককের ভয়ে সন্তর্স্ত তাঁর শান্তিকে ভয় করে।

## অনুবাদ :

- وَالَّذِينَ هُمْ بِالْيِ رَبِهِمْ الْقُرانِ يُؤْمِنُونَ . ◊Λ ৫৮. যারা তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে কুরআনে ঈমান আনে সত্যায়ন করে।
- لَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ . مَعَهُ ৫৭ ৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরিক করে না তাঁর সাথে অন্য কাউকে।
- . وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ يَعْطُونَ مَّا أَتُوا اعْطُوا ৬০. যারা যা দান করার তারা তা দান করে দান-সদকা ও সং আমল করে ভীত প্রকম্পিত হদয়ে ভয়ে ভীত مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَّقُلُوبُهُمْ থাকে যে, তাদের উক্ত সংকর্মসমূহ গৃহীত হবে وَجِلَةٌ خَائِفَةً انْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ ٱنَّهُمْ না। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে – এই বিশ্বাসের কারণে। 🎎 -এর পূর্বে 🎗 يُقَدُّرُ قَبِلَهُ لامُ الْجَرِ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ . হরফে জার উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল- 🅰 🔆
- . أُولَٰنِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَبْرَاتِ وَهُمْ لَهَا ৬১. তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়। আল্লাহর ইলমে। سبقون . فِي عِلْم اللَّهِ .
- ১٢ ৬২. আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি طَاقَتَهَا فَمُنْ لُمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا فَلْيُصَلِّ جَالِسًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومُ فَكُنِّ أَكُلُ وَلَدَيْنَا عِنْدُنَا كِتُنَّابُ يَّنْظِقُ بِالْحَقِّ بِمَا عَمِلَتْهُ وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ تُسْطُرُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ وَهُمَّ أَي النُّفُوسُ العُامِلُةُ لَا يُظْلُمُونَ - شَيْئًا مِنْهَا فُلَا يَنْقُصُ مِنْ ثُوَابِ اعْمَالِ الْخَيْرِ ولا يُزَادُ فِي السَّيِّأْتِ.
- . بَـلْ قُـكُوبُهُمْ آيِ الْـكُفُّارِ فِـى غَـمُرَةٍ جَهَالَةٍ مِّنْ هٰذَا الْقُرْأَنِ وَلَهُمْ اعْمَالُ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هُمْ لَهَا عُمِلُونَ . فَيُعَذُّبُونَ عَلَيْهَا .
- না। অর্থাৎ তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম সে যেন বসে সালাত আদায় করে। আর যে ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম সে যেন পানাহার করে। এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব, যা সত্য ব্যক্ত করে যা সে আমল করবে সে বিষয়ে, আর তা হলো লৌহে মাহফূজ- তাতে সকল আমল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। <u>এবং তাদের প্রতি</u> আমলকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুতরাং কারো নেক কাজের প্রতিদান কমিয়ে দেওয়া হবে না এবং কারো পাপও বৃদ্ধি করা হবে না।
- বরং তাদের অন্তর অর্থাৎ কাফেরদের অন্তর অজ্ঞতায় আচ্ছনু এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাপারে। এতদ ব্যতীত তাদের আরো কাজ আছে মুমিনগণের উল্লিখিত আমল যা তারা করে থাকে ফলে তাদেরকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হবে।

অনুবাদ

٦. حَتَّى إِبْتَدَائِبَةً . إِذَا اَخَذْنَا مُتَرَفِيهِمْ اَخَذْنَا مُتَرَفِيهِمْ اَعَنْ فِيهِمْ الْعَذَابِ أَي الْعَذَابِ أَي الْعَسَدُ فِي يَوْمَ بَدْدٍ إِذَا هُمْ يَحْدَثُرُونَ يَضِالُ لَهُمْ .

২১ ৬৪. এমনি সময় এখানে الْبَوْدَائِيَّة টি الْبَوْدَائِيَّة হয়েছে।

আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ধনী ও নেতৃবৃদ্দ

ব্যক্তিদেরকে ধৃত করি শান্তি দ্বারা অর্থাৎ বদরের দিন

তরবারির আঘাতে তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে

চিল্লাচিল্লি আরম্ভ করে দেয়। তাদেরকে বলা হবে–

٦. لا تَجْنَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَا لاَ تُنْصُرُونَ ـ
 لاَ تَمْنَعُونَ ـ

৬৫. <u>আজ-আর্তনাদ করো না। তোমরা আমার সাহায্য</u> পাবে না তোমাদের শাস্তি বারণ করা হবে না।

قَدْ كَانَتْ أَيْتِى مِنَ الْقُرْانِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ - تَرْجِعُونَ قَهْقَرِٰى -

১ ৬৬. <u>আমার আয়াত তো</u> কুরআন থেকে <u>তোমাদের নিকট</u> <u>আবৃত্তি করা হতো; কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরে সরে</u> পড়তে পশ্চাতে ফিরে যেতে।

المَّدِينَ عَنِ الْإِيْمَانِ بِهِ اَى بِالْبَيْتِ اَوْ الْحَدَامِ بِانَهُمْ اَهْلُهُ فِي اَمْنِ بِخِلَانِ سَائِدِ النَّاسِ فِي مَوَاطِنِهِمْ سُمِرًا حَالُ اَى سَائِدِ النَّاسِ فِي مَوَاطِنِهِمْ سُمِرًا حَالُ اَى جَمَاعَةٌ يَتَحَدَّدُونَ بِاللَّيْلِ حُولَ الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ يَتَحَدَّدُونَ بِاللَّيْلِ حُولَ الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ يَتَحَدَّدُونَ بِاللَّيْلِ حُولَ الْبَيْتِ تَعَرَّكُونَ الْفَرَانَ تَهْ بُرُونَ عَيْدَ الْفُرَانَ وَمِنَ الشُّلَاثِي تَتَدُكُونَ الْفُرَانَ وَمِنَ الرَّبُاعِي اَى تَقُولُونَ غَيْدَ الْحُقِّ فِي النَّيْتِي وَالْفُرانِ .

النَّبِي وَالْفُرانِ .

৬৭. দ্রু ভরে বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। তার কারণে অর্থাৎ তারাই বায়তুল্লাহ শরীফ ও হারাম শরীফের নিরাপত্তার অধিকারী, অন্যান্য স্থাপন মানুষের বিপরীত।

এ বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করতে থাকতে।

টি হয়েছে। অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে রাত জেগে বায়তুল্লাহ-এর পার্শ্বে গল্পগুজব করতে।

ফেলটি گُلُرْنُ হতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ তামরা কুরআনকে ছেড়ে দিবে। আর گُلُرْنُ হতে হলে অর্থ হবে– তোমরা নবী ও কুরআনের ব্যাপারে অসত্য কথা বল।

قَالَ تَعَالَى اَفَلَمْ يَذَبُّرُوا اَصْلُهُ يَتَدَبُّرُوا اَصْلُهُ يَتَدَبُّرُوا فَادُ فَادُ الْفَوْلَ آي فَادُ فُي الدَّالِ الْفَوْلَ آي الدَّالِ الْفَوْلَ آي الدَّالُ الْفَوْلَ آي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آمُ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آمُ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آمُ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَاتِ

৬৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন তবে তারা কি অনুধাবন
করে না بَدُرُوْرُوْرُ মূলত ছিল يَدُبُرُوْرُا কে نَا - بِتَدَبُرُوْرُا
মধ্য ইদগাম করার ফলে يَدُبُرُوْرُ হয়েছে। এই বাণী
অর্থাৎ কুরআন, যা নবী করীম على -এর সত্যতার
প্রমাণবহ। অথবা তাদের নিকট এমন কিছু আসে যা
তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি।

তাকে অধীকার করে? الْمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِكُرُونَ - ১٩ ৬৯. আথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনে না বলে

- . ٧. أَمْ يَكُولُونَ بِهِ جِنَّةً ﴿ أَلْإِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّنْفُرِيثِرِ بِالْحَبِّ مِنْ صِدْقِ النَّبِيِّ ومَجِيْع ْ الرُّسُلِ لِلْأَمْمِ الْمَاضِيةِ وَمَعْرِفَةِ رَسُولِيهِمْ بِالبَصِيدِقِ وَالْأَمَانَةِ وَأَنْ لَا جُنُونَ بِهِ بَلْ لِلْإِنْتِقَالِ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ أِي الْقُرانِ المشتيل على التوحيد وسرانع الإسلام وَأَكْشُرُهُمْ لِللَّحَيُّ كُرِهُونَ .
- ٧١. وَلَوِا تُنْبَعَ الْحَتُّى آيِ الْكُوْانُ اَهْدًا مُ هُمَّ بِأَنَّ جَاءَ بِمَا يَهُوُونَهُ مِنَ الشُّرِيْكِ وَالْوَكِدِ لِلَّهِ تعَالَى عَنْ ذَٰلِكَ لَغَسَدَتِ السَّهَاوَثُ وَٱلْارْضُ وَمَنَ فِسِيسِهِنَّ ط أَى خُسرَجَتَ عَسنَ ينظَامِهَا الْمُشَاهَدِ لِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ فِي الشُّنئ عِنادَةٌ عِنْدَ تعَدُّو الْحَاكِمِ بَكُلْ ٱتَكِنْلُهُمْ بِلِذِكْرِهِمْ أَيْ بِالْقُرَأْنِ الَّذِي فِسْيهِ ذِكْرِهُمْ وَشَرِفُهُمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ـ
- . ٧٢ مع الله على مَا جِنْتَهُمْ خَرْجًا أَجْرًا عَلَى مَا جِنْتَهُمْ . ٧٢ مَ تَسَالُهُمْ خَرْجًا أَجْرًا عَلَى مَا جِنْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْإِيْمَانِ فَخَرَاجُ رَبِّكَ أَجْرُهُ وَثَوَابُهُ وَرِزْقُومَهُ خَسَيْسُ وَفِسَى قِسَراً وَ خَسَرْجُسًا فِسى الْمَوْضِعَيْنِ وَفِي قِسَرا ءَ الْخُسُرى خِسَراجًا فِيْهِمَا وَّهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - افَضُلُ مَنْ أعطى وَأَجُرُ.
- ٧٣. وَإِنْسُكَ لَـتَسَدْعُوهُمْ إِلْسَى صِسَرَاطٍ طَرِيشِقِ مُستقينم . أي دين الإسكام . .

- ৭০. <u>অথবা</u> তারা <u>কি বলে</u> যে, সে উন্মুদনাগ্রস্ত। এখানে ि সুদৃঢ়করণকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে নবীর إِسْتِفُهَامُ সত্যতা, অতীতের উন্মতদের নিকট রাসূলগণের আগমন এবং তাদের রাসূলকে সত্য, বিশ্বস্ত ও তিনি উশ্মাদনাগ্রস্ত নন বলে জানা ইত্যাদি বিষয়ে। তথা কথা বা অবস্থার গতি পরিবর্তনের জন্য। তিনি তাদের নিকট সূত্য নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ তাওহীদ ও ইসলামি বিধি বিধান সম্বলিত কুরআন নিয়ে এসেছেন। আর তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।
- ৭১. <u>যদি সত্য অনুগামী হতো</u> অর্থাৎ কুরআন তাদের কামনা-বাসনার অর্থাৎ তারা যা কামনা করে আল্লাহর অংশীদার ও সন্তান থাকা, যা থেকে তিনি মহা পবিত্র ও উধের্ব। তবে বিচ্ছুঙ্খলা হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী পথিবী এবং তাদের মধ্যবতী সবকিছুই অর্থাৎ এসবের মধ্যে যে শঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় তা বিনষ্ট হয়ে যেত। শাসনকর্তার সংখ্যাধিক্যে স্বভাবতই একই বস্তুতে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের অসম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ। অর্থাৎ কুরআন যাতে তাদের জন্য উপদেশ ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ -ফিরিয়ে নেয়।
  - প্রতিদান ৷ তাদের নিকট যে ঈমান নিয়ে এসেছেন তার বিনিময়ে আপনার প্রতিপালকের ব্যয়ভারই তার প্রতিদান, তার ছওয়াব ও তার জীবিকা শ্রেষ্ঠ অপর এক কেরাতে উভয় স্থানেই 🚅 🗯 এসেছে। আবার অন্য কেরাতে উভয় স্থানেই خَرَاجًا ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা সর্বোত্তম দাতা ও প্রতিদান প্রদানকারী।
- ৭৩. আপনি তো তাদেরকে সরল পথে আহাবান করছেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে।

٧٤ ٩٨. وَإِنَّ الَّذِيْثَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ بِالْبَعْثِ والسُّوَابِ والْعِلْسَابِ عَنِ السِّرَاطِ أي الطُّرِيْقِ لَنْكِبُونَ . عَادِلُونَ .

ছওয়াৰ এবং শাস্তি সম্পর্কে তারা তো সকল পথ <u>হতে বিচ্যুত</u> দূরে অবস্থানকারী।

وَلُوْ رَحِمْنُهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضَيِر أَىْ جُنْعِ اصَابَهُمْ بِمَكَّةَ سَبْعَ سِنِيْنَ لُلُجُوا تَمَادُوا فِي طُغْيَانِهِمْ ضَلَالُتِهِمْ يعمهون ـ يترددون ـ ৭৫. আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ দৈন্য দূর করলেও অর্থাৎ তারা সাত বছর মঞ্চায় যে অভাব অনটনে পতিত হয়েছিল তা বিদূরিত করি। তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। পথভ্ৰষ্টতায় দ্বিধাগ্ৰস্ত হয়ে।

.٧٦ ٩৬. <u>আমি তাদেরকে শান্তি कूर्शिशाञा हाता धृष्ठ कतलाम,</u> اسْتَكَانُوا تُواضَعُوا لِرَبِيهِمْ وَمَا يَتَضُرُّعُونَ ـ يَرْغُبُونَ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّعَاءِ.

কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো <u>না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না।</u> দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা আলার প্রতি অনুরক্ত হয় না।

. حَتُّى إِبْتِدَائِيُّةُ إِذَا فَتُحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذاً صَاحِبَ عَـٰذَابِ شَـِدِيْدٍ هُوَ يَـُومُ بَـُدِرِ بِالْقَتْلِ إِذَا هُمْ فِينِهِ مُبْلِسُونَ - أَبِسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ.

۷۷ ৭৭. <u>অবশেষে</u> اِبْتُودَائِيَّة টি جَتُّى হয়েছে। <u>যখন আমি</u> তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই তা হলো বদরের দিন হত্যার মাধ্যমে। <u>তখনই তারা এতে</u> <u>হতাশ হয়ে পড়ে।</u> সকল মঙ্গল হতে নিরাশ হয়ে পড়ে।

## তাহকীক ও তারকীব

এ আয়াতে যদিও বাহ্যিভাবে মুহাম্বাদুর রাস্লুল্লাহ 🚟 করা : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ হয়েছে তবে এর দ্বারা প্রত্যেক নবীই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই তাঁর আমলে এ নির্দেশ ছিল।

এর - إِنَّا ,এব ইপিত করেছেন যে, وَعَلَمُوا (র.) উহ্য মেনে ইপিত করেছেন যে, إِنَّا هُذِهُ ٱمَّتَّكُمُ ٱمَّةً وَّاحِدَةً তाর وَاحِدةً बात حَال لازِمَة शला أَمْةً ; خَبَرٌ जात أُمَّتُكُمْ عُوه إِنَّ वार الْخَبِرَ जात أُمَّةً وَاللّ إِسْم नेषु আকারে তথা তাশদীদবিহীন এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এর صِفْت لازِمَة جَسُلُه হলো বিলুপ্ত ضَمِيْر شَأْن ; তৃতীয় এক কেরাতে إنَّ তাশদীদসহ এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এ সময় এটা - अत छेशत वेर्से عُطْف हरत पूर्वित مُسْتَانِفَة हरत पूर्वित مُسْتَانِفَة وَ हरत पूर्वित مُسْتَانِفَة

- এর অর্থে আসে। وَمُفْعُول কান تَقَدَّمُ -শব্দট تَقَدَّمُ -এর অর্থ বিশিষ্ট তার مَفْعُول हो के के وَطُعُوا गों وَمَطُعُوا विगे : قَنُولُهُ أَمْرُهُمْ [णाता जाएत धर्मरक खरनक धर्म शतिवर्जन करत रक्तलाह ।] جُعَلُوْا دِيْنَهُمُ ٱدْيَانًا مُخَتَلِفَةً , هَا

थर حَالٌ थरक فَاعِلٌ अने - تَعَطُّعُوا विह्यु । विह्यु । विह्यु عَالٌ अर्थ وَالْ عَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ তার ১ কর্টক -

তাদেরকে مُسْتَقِرِيْنَ فِى عُسْرَتِهِمْ অর্থাৎ مَنْعُول অর্থাৎ وَنَذَرُهُمْ অটা : قَوْلُهُ فِي غَسَرَتِهِمْ তাদের উদাসীনতার মধ্যে ছেড়ে দিন!]

হলো এর বয়ান যা সামনে উল্লিখিত হয়েছে। مِنْ مَالٍ رَبَنِيْنَ रिल्मा के व्योत यो नाমনে উল্লিখিত হয়েছে। এটা مَوْضُولَة उरला এর বয়ান যা সামনে উল্লিখিত হয়েছে। এটা مَوْضُولَة হত্তয়ার প্রমাণ। অতএব نه -কে گا دوره পৃথক করে লেখা উচিত ছিল। তবে মাসহাফে ওসমানীর লেখনী নীতির অনুকরণ করে إِنَّ -এর সাথে মিলিত করা হয়েছে। এ نه হলো إِنَّ আর وَابِطَة يَعْرُ عَلَيْهِ وَابِطَة يَعْرُ عَلَيْهِ وَابِطَة عَبْرُ عَلَيْهِ وَابْطَة عَبْرُ عَلَيْهِ وَابْطَة عَبْرُ عَلَيْهِ وَابْطَة عَبْرُ عَلَيْهِ وَابْطَة وَابْطَة عَبْرُ عَلَيْهِ وَابْطَة وَبْرُ عَلَيْهِ وَابْطَة وَابْلَا مُونُ مُونِهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤُمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ

و عَالُ श्राह وَ عَالُ वि بَا يُوتُونَ (वि : قَاوَلُهُ وَجِلَةُ

এর পূর্বে যদি كُمُ الْكُمُّ : قَوْلُهُ يُفَدَّرُ قَبْلُهُ لَامُ الْكَبِّرِ -এর পূর্বে যদি الْكَبِّرِ -এর ইল্লুত হবে আর এটাই সঠিক। অর্থাৎ তাদের অন্তর এজন্য ভীতু থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের নিকট ফির্রে যেতে হবে।

نَهُمْ سَابِعُوْنَ لَهَا بِهِ وَهُمْ لَهَا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهَا سَابِعُوْنَ لَهَا بِهِ وَهُمْ لَهَا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُا مِنْ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُ مِنْ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمْ لَهُا سَابِعُوْنَ وَهُمَ لَهُ مِنْ اللّهُ وَهُمْ لَهُ مِنْ اللّهُ وَهُمْ لَهُمْ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ وَلَعُلَمُ وَاللّهُ وَمُمْ لَهُ اللّهُ وَمُمْ لَهُمْ لَلْمُونَ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّ

ভিন্ন । অর্থাৎ মুমিনদের জন্য উল্লিখিত সৎকর্মসমূহ ছাড়া কাফেররা বিভিন্নরূপ কুকর্মও করত। কাতাদা (র.) বলেন - فَوْلُ -এর যমীর দ্বারা মুসলমানগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুমিনদের জন্য উল্লিখিত নেক আমলসমূহ ছাড়াও আরো আমল রয়েছে। বগভী (র.) বলেন, প্রথম অর্থটি অধিক স্পষ্ট।

: অর্থাৎ এরপর থেকে বাক্য শুরু হচ্ছে।

অর্থে, আর وَأَا مُنَاجَاتِيَة আর جَزَاء विका हिला بَحْ يَجَارُونَ আর وَاللّهُ وَاللّهُ الْفَادُونِ اللّهِ الْفَادُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ ال

وَ عَالًا عَلَمُ مُسْتَكُورِيَّنَ وَسَامِرًا وَتَهُجُرُونَ राय्राकात (त.) -এর যমীর -এর أَوْلُهُ مُسْتَكُورِيَّنَ وَسَامِرًا وَتَهُجُرُونَ বাা। اَخْوَالُ صَامَ উচিত ছিল যে, اَهُجُرُونَ حَالُ -এর পরে উল্লেখ করা এবং خَالُ -এর স্থলে اَخْوَالُهُ بِالنَّهُمُ اَهُلُهُ وَاللَّهُمُ اَهُلُهُ وَاللَّهُمُ اَهُلُهُ وَاللَّهُمُ اَهُلُهُ وَاللَّهُمُ اَهُلُهُ وَاللَّهُمُ اَهُلُهُ وَاللَّهُمُ اَهُلُهُمُ اَهُلُهُ وَاللَّهُمُ المَلُهُ وَاللَّهُمُ المَلُهُ وَاللَّهُمُ المَلُهُ وَاللَّهُمُ المَلُهُ وَاللَّهُمُ المَلْهُ وَاللَّهُمُ المَلْهُ وَاللَّهُمُ المَدْرَةِ وَاللَّهُمُ المَدْرَةِ وَاللَّهُمُ المَدْرَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ المَدْرَةُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ المَدْرَةُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَالِهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

এটা বিলুপ্ত হামযার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর نَ عَدْنَامُ يَدَّبُّرُوا الْقَوْلَ : এটা বিলুপ্ত হামযার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর نَ عَدُبُّرُوا الْقَوْلَ এমন ছিল-

এখানে উচিত ছিল غَدُدٌ -এর স্থলে غَدْلُهُ عَـادَةً বলা। কেননা মুশরিকদের অন্তিত্ব টিকে থাকা জগতের বিপর্যয়কে তুরান্বিত করে। অবশ্য এটা যুক্তিগতভাবে।

-এর জবাব। يُولُهُ لَلُجُوا

وَالْكُوْلُهُ مَبْلِسُوْنَ । থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো– নিরাশ হওয়া। এর থেকে ইবলীস শব্দ গঠিত। কেননা সে আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারা তারওর সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবী রাস্লণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নবী রাস্লগণ তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্বাদের আহবায়ক ছিলেন, তাঁরা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাগিদ করতেন। আর এ আয়াতসমূহে তাওহীদে বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণের এবং নেক আমল করার আহবান রয়েছে। আর এটিই সকল নবী রাস্লগণের পথ। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম এ পথের হেদায়েত করেছেন।

এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই এর দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে,. পয়গাম্বরগণকে তাদের সময়ে দৃটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা— ১. হালাল ও পবিত্র বস্তুর আহার করুন। ২. সংকর্ম করুন। আলাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উন্মতের জন্য এই আদেশ আরো অধিক পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উন্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন, এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সংকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সংকর্মের তাওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সং কর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে 'ইয়া রব!' বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? –[কুরতুবী]

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না। े नकि त्र स्थान हित्य अग्न त्र अग्न त्र कांजित वर्ध क्षिति के लिए के लिए के कि ने के कि के हैं। " فَ فَ وَلَمُ وَ أُمَّةً وَالِمَدَةً كُمْ أُمَّةً وَالْمِدَةً كُمْ أُمَّةً وَالْمِدَةً كَالْمُ أُمَّةً وَالْمِدَةً كَامَ كُمْ أُمَّةً وَالْمِدَةُ وَالْمُوَالَّمَ اللهُ الل

এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতের وَيُرُّ : قَنُولُتُ فَتَقَطَّعُوا امْرَهُمْ بَيْ

তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোর্ঝানো হয়েছে।

ত্রপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে কারীম ===

ত কাফেরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি

বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন – اَلَلُهُمُ اشْدُدُ وَمُلَّاتَكَ عَلَى مُضِرَّ وَاجْعَلَهَا سِنِیْنَ كَسِنِیْ یُوسُّفُ -বিশ্বারী, মুসলিম ও কুরতুবী

ভেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। এর শব্দটি র্র্বিত থেকে উদ্ভুত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই ক্রিশিক গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচনে হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার একটি কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক এবং এর তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব। দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোনো ঔৎসুক্য নেই।

প্রেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ। এটা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রাসূলুল্লাহ 🚃 সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

ইশার পর কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ: রাত্রিকালে কিস্সা কাহিনী বলার প্রথা আরব আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ ত এই প্রথা বন্ধের উদ্দেশ্যে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং ইশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, ইশার নামাজের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামাজ সারাদিনের গুনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি ইশার পর অনর্থক কিস্সা কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়। এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরো কত রকমের গুনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুবে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) ইশার পর কাউকে গল্পগুজবে মন্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন, শীঘ্র নিদ্রা যাও, সম্ভবত শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক হয়ে যাবে! —[কুরতুবী]

ভিটিন দুর্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অহংকারী কাফেরদের মূর্যতা এবং পথভ্রষ্টতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের মূর্যতা এবং পথভ্রষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হচ্ছে। তারা কি কি কারণে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত তাও ইরশাদ হয়েছে আলোচ্য আয়াতেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যথা– পাঁচটি কারণে এ কাফেররা সত্য বিমুখ হয়েছে–

- ১. এ হতভাগ্য কাফেররা পবিত্র কোরআনের মহিমা ও মাধুর্য সম্পর্কে আদৌ ভেবে দেখেনি। তার সৌন্দর্য সম্পর্কেও তারা অবগত হয়ন। পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী ক্রিন্দর্য নবয়রতের সুস্পষ্ট দলিল। য়ুগে য়ৢগে য়ানবজাতির হেদায়েতের জন্যে তথা মানব কল্যাণ সাধনের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি নাজিল হয়েছে। যার মোকাবিলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়ন। কেননা সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ মহিমানিত আসমানি গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন।
- ২. এ দুরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী 🚃 -এর সত্যিকার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেনি।
- ৩. অথবা তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা এবং তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, উদারতা, মহানুভবতা, সাধুতা ও সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অবগত হয়নি। তারা শুধু শুনেছে যে, তিনি উশ্মী, তিনি লেখাপড়া শিখেননি, অথচ ইলম এবং হিকমতের যে বিশ্বয়কর ঝর্ণাধারা তাঁর নিকট থেকে প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা এতটুকু চিন্তা করেনি।
- 8. অথবা এর কারণ হলো এই যে, তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো– হুজুর আকরাম ভ্রান্ত মজনু বা পাগল, অথচ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্রোতাধারা তাঁর নিকট থেকেই উৎসারিত হয়েছে।
- ৫. তাদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, হুজুরে আকরাম তাদের নিকট হয়তো কোনো আর্থিক সুবিধা চান, অথচ দ্রাত্মা কাফেরদের এসব ধারণার মধ্যে কোনোটিই সত্য নয়। আল্লাহ পাক এ স্থলে তাদের প্রতিটি কথা উল্লেখ করে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে— اَفَكُمُ مُنَا لَمْ يَاْتُ لِلْمَ يَاْتِ إِلَى مُمُ الْأَرْلِينَ الْمَالِينَ الْمَا يَاْتِ إِلَى مُمُ الْكُولِينَ अालाচ্য আয়াতের اَلْتَعُولُ শব্দ দারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে কি কাফেররা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখেনি। যদি তা করত, তবে পবিত্র কুরআনের

ভিত্ত নির্মান ব্যাক্ত নির্মান বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রাস্লুল্লাহ

-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত,
তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার
একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে।
এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে— بَلْ جَا مُمُمُ بِالْعَقِّ وَاكْثَرُ مُمْ لِلْعَقِّ كَارِمُونَ অর্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই, এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ ক্রি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে; শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটি একটি।

ভিনি নিরে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নর। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরুপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়; বরং একথা সুম্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিন্তুতম কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র জমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোনো কর্ম, কোনো অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন' তথা 'সত্যবাদী' ও 'বিশ্বন্ত' বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কোনো সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে তারা তাঁকে চেনে না।

শুনিরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আজাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আজাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই তারা আবার নারফরমানিতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আজাবে আক্রান্ত করা হয়। কিন্তু রাস্লে কারীম ক্রান্ত আরাত আরা আল্লাহর কাছে নত হয়নি; বরং কুফর ও শিরকেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব এবং রাসূলুল্লাহ — এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ — মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবৃ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ —এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয়ে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহর আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি! আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তিনি উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বান্তবেও তাই। আবৃ সুফিয়ান বলল, আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আজাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ — দোয়া করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ আজাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَفَدُ اَ اَكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَالْكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَلَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْكُونَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلْكُونَا لَهُ وَلَهُ وَلُولُهُ وَلَهُ و

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অজাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুক্লাহ === -এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল; কিন্তু মঞ্চার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কৃষ্ণরে পূর্ববং অটল রইল। -[মাযহারী]

#### অনুবাদ :

٧٨ ٩৮. السَّعْمُ السَّعْمُ عَلَى اَنْشَا خَلَقَ لَكُمُ السَّعْمُ اللَّذِي اَنْشَا خَلَقَ لَكُمُ السَّعْمُ করেছেন তোমরা অল্পই 🔟 অব্যয়টি স্বল্পতার بمَعْنَى الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ الْقُلُوْبَ قَلِيْلًا مَا تَاكِيْدُ لِلْقِلَّةِ করে থাক। تَشَكُّرُونَ.

٧٩. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ خَلَقَكُمْ فِي أَلاَرْضِ ৭৯. <u>তিনিই তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন</u> সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে, এবং তোমাদেরকে তারই নিকট একত্র وَالَّيْهِ تَحْشُرُونَ . تَبْعَثُونَ . করা হবে। তোমরা পুনরুখিত হবে।

٨. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِثى بِنَفْيِخِ الرُّوجِ فِي ৮০. তিনিই জীবন দান করেন মাংসপিণ্ডে রূহ ফূঁকে দিয়ে الْمُضْغَةِ وَيُكِينُتُ وَلَهُ اخْتِلَاتُ الْيُلْ এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকার দিবা-নিশির পরিবর্তন সাদা-কালো ও হাস-বৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে وَالنُّهَارِ ط بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالزِّيادَةِ তবুও কি তোমরা বুঝবে নাঃ মহান আল্লাহর وَالنُّنَقْصَانِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ . صَنِيتُعَهُ কার্যাবলি সম্পর্কে, ফলে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ تعالى فَتُعتبرون . করতে।

٨١. بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ـ ৮১. এতদসত্ত্বেও তারা তা-ই বলে, যেমনটা বলেছিল পূর্ববর্তীগণ।

قَالُوْا آيُ الْأَوَّلُونَ ءَ اذاً مِسْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وُعِظْمًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونُ وَلَا وَفِي الْهَمْزَتَيْنِ فِي الْمَوْضَعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وتَسْهَيْلُ التَّنانِيَةِ وَإِدْخَالُ الِيفِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ ـ

রয়েছে। ১৯ ৮৩. আমাদেরকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা <u>হয়েছে</u> মৃত্যুর পর পুনরুখান সম্পর্কে। <u>এব</u>া অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও । এটাতো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মিথ্যা কাহিনী, হাস্যকর ও আজগুবি কথা । 🗘 🗀 শব্দটি أَسْطُورُةِ بِالضَّمِّ. ত । ০০ ০০ এর বহুবচন। এর বহুবচন।

৮২. তারা বলে অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও

আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা

<u>উত্থিত হবোর</u> না। ।

বিধিত হবোর না। ।

তিথিত হবোর না

তিথিত হবার না

তিথিত হবোর না

তিথিত হবোর না

তিথিত হবোর না

তিথিত হবার না

ত

ঠিক রেখে অথবা দিতীয়টি تَسْهُينُ করে এবং

উভয়টিতেই মাঝে একটি ুর্দ্ধি করে পঠিত

لَقَدْ وُعِيدْنَا نَحُنُ وَابْاَوْنَا هٰذَا أَيْ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ مَا هَٰذَا إِلَّا اسْسَاطِئِيْر آكَاذِيْبُ الْأَوَّلِيْسَنَ . كَأْلِاَضَاحِيْكِ وَالْاَعَسَاجِيْبِ جَمْعُع

الْخُلْقِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . خَالِقَهَا وَمَالِكُهَا .

ে ১১ ৮৪. আপনি বলুন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে সৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে <u>এগুলো কার? যদি তোমরা জান।</u> এর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক কেং

. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ط قُلْ لَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . بِإِدْغَامِ التَّاءِ الشَّانِيَةِ فِي النَّالِ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْقَادِر عَلَى الْخُلْقِ إِبْتِدَاءً قَادِرُ عَلَى الإِخْيَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

৮৫. <u>তারা বলবে, আল্লাহর। আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>তরুও</u> কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না। تذكرون শব্দের الُ অক্ষরে দ্বিতীয় ُلُ -এর ইদগাম হয়েছে। ফলে তোমরা জানতে যে, যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সক্ষম তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম।

٨. قُلُ مَنْ رَّبُ السَّمَٰوْتِ السَّبُعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . الْكُرْسِيِّ .

৬. <u>আপনি জিজ্ঞাসা করুন কে সপ্ত আকাশ এবং মহা</u> <u>আরশের অধিপতি?</u> কুরসির।

٨٧. سَيَكُوْلُوْنَ لِللهِ ط قُلُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ -تَحْذُرُوْنَ عِبَادَةَ غَيْرِهِ.

৮৭. <u>তারা বলবে "আল্লাহ"। বলুন, তবুও কি তোমরা</u> সাবধান হবে না। তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত হতে বিরত হবে না।

وَالتَّنَاءُ لِللَّمُ بَالَغَةِ وَهُوَ يُجِيُّرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْدِ يَحْمِينَ وَلاَ يُحْمَلِي عَلَيْدِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

ে ১٨ ৮৮. জিজ্ঞসা করণন, সকল কিছুর, কর্ত্তু মালিকানা কার হাতে? 🕹 বর্ণটি মুবালাগার জন্য যিনি আশ্রয় দান <u>করেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই।</u> তিনি সাহায্য সহায়তা করেন ; কিন্তু তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। <mark>যদি তোমরা জানতে।</mark>

سَيَقُولُونَ اللَّهُ ط وَفِيْ قِرَاءَةٍ لِلَّهِ بِلاَم الْجَبِّرِ فِي الْمَوْضَعَيْنِ نَظْرًا اِلْي أَنَّ الْمَعْنَى مَنْ لَهُ مَا ذُكِرَ قُلُ فَأَنَثَى الْحَقِّ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ أَى كُيْفَ يُخَيَّلُ لَكُمْ أَنَّهُ بَاطِلٌ . ৮৯. <u>তারা বলবে, আল্লাহর</u> অন্য কেরাতে 🏋 হরফে জরের সাথে 🔟 রয়েছে উভয় স্থানে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কার হাতে? এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছো। তোমরা প্রতারিত হচ্ছ এবং হক তথা আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদ হতে বিমুখ রয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের কি করে এমন ধারণা হলো যে, এ সবকিছুই বাতিল ও নিরর্থক।

# 

. وَهُوَ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ اللّهُ مَعَهُ اللّهُ لَذَهَبَ كُلُّ اللهِ إِذًا اَى لَوْكَانَ مَعَهُ اللّهُ لَدَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ اَى إِنْفَرَدَ بِهِ وَمَنَعَ الْأُخَرَ مِنَ الْإِسْتِيْلَا عِلَيْهِ وَمَنَعَ الْأُخَرَ مِنَ الْإِسْتِيْلَا عَلَيْهِ وَمَنَعَ الْأُخَرَ مِنَ الْإِسْتِيْلَا عَلَيْهِ وَلَعَلَى بَعْضِ ط مُغَالَبَةً وَلَعَلَى بَعْضِ ط مُغَالَبَةً كَيْفِ اللّهُ عَلَى بَعْضِ ط مُغَالَبَةً كَيْفِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَمّا يَصِفُونَ . بِهِ مِمّا دُكِرَ . تَنْزِيْهًا لَهُ عَمّا يَصِفُونَ . بِهِ مِمّا دُكِرَ .

. غُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوهِدَ بِالْجَرِّ صِفَةً وَالرَّفَعِ خَبَرُ هُوَ مُقَدَّرًا فَتَعَلَّمَ عَمَّا يُشْرِكُونَ . مَعَهُ .

#### অনুবাদ

৯০. বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌছিয়েছি। কিন্তু তারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে।

৯১. আর তা হলো— আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি

এবং তাঁর সাথে অপর কোনো ইলাহ নেই। অর্থাৎ

যদি তাঁর সাথে কোনো ইলাহ থাকত তবে প্রত্যেক

ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। অর্থাৎ

আলাদা হয়ে যেত এবং তার উপর অপরের কর্তৃত্ব

প্রয়োগে বাধা দিত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য

বিস্তার করত। বল প্রয়োগপূর্বক যেমন দুনিয়ার

রাজা-বাদশাহগণ করে থাকেন। তারা যা বলে তা

হতে আল্লাহ পৃত-পবিত্র যা উল্লেখ করা হয়েছে।

مار ৯২. <u>তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা</u> যা গোপন আছে আরু যা প্রকাশ্যে আছে। عالي শব্দটি যেরযুক্ত হলে الله শব্দের সিফত হবে। আর যদি পেশযুক্ত হয় তবে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। <u>তারা যাকে শরিক</u> করে তিনি তাদের উর্ধেষ্ণ তাঁর সাথে।

## তাহকীক ও তারকীব

-এর হাম্যাটি উহা ক্রিয়ার পূর্বে এসেছে। আর نَ হলো عَاطِئَةُ गृनত বাক্যটি ছিল-

أَغَفَلْتُمُ فَلَا تَعْتُلُوْنَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الْخَلْقِ قَادِرُ عَلَىٰ إِعَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَانُ الْقَادِرَ عَلَىٰ إِنْشَاءِ الْخَلْقِ قَادِرُ عَلَىٰ إِعَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَىٰ الْفَالُوْا : قَوْلُهُ بَلْ قَالُوْا राग्ना فَاعُ بَلْ قَالُوا क्रिंत क्षिण शिक فَالُمْ يَعْتَبُرُوا بَلْ قَالُوا مَهُمْ اللهُ عَالَوْا مَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

এর উপর। আর وَعَدْنَا عَطْف হয়েছে وَعَدْنَا করতে হলে عَطْف করতে হলে اَبَازُنَا : قَوْلُهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَابَاوُنَا किয়ম হচ্ছে ضَمِيْر مُرْفُرْع مُتَّصِلْ -এর মাধ্যমে তাকিদ আনা জরুরি। তবে

षिতীয় স্থানে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে المَّرْرُبُ উল্লিখিত হবে, আর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে السَّسَوُاتِ وَالْأَرْضِ مَـنْ رَّبُ উল্লিখিত হবে, আর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ প্রশ্ন হলো السَّسَوُاتِ وَالْأَرْضِ مَـنْ رَّبُ وَالْكَارِضِ مَـنْ رَّبُ إِلْكَامِ আসমান [ও জমিন] সমূহ কারণ সূতরাং উত্তর হবে– السَّسُواتِ السَّسُواتِ

আর তৃতীয় স্থান হলো ﴿ اَ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْوٍ ﴿ প্রিত্যেক বস্তুরা মালিকানা কার হাতে? ) এখানেও যদি প্রশ্নের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে الْمَ وَهُمَ وَهُ وَهُ وَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَهُمَا يَا اللّهُ وَهُمَا يَا اللّهُ وَهُمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَهُمَا عَلَى اللّهُ وَهُمَا اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

चित्र تَخْدَعُوْنَ : قَنُولُـهُ कांता করে ইন্সিত করেছেন, যে রূপকার্থে تَخْدَعُوْنَ শব্দটি تَخْدَعُوْنَ वांता করে ইন্সিত করেছেন, যে রূপকার্থে تَخْدَعُوْنَ अर्थ ব্যবহৃত হয়েছে।

। शरह مَجْرُورً शरह مَجْرُورً शरह । व कातर का بَدْل शरह वि عَبَادَةُ اللّٰه : قَـوْلُـهُ وَتُـصُّرُفُونَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةِ اللّٰه शरह वि مَجْرُورً शरह । व कातर का بَدْنَ اللّٰه بَادَةِ اللّٰه اللّٰه शरह का कात हिल कता हरहाह वि اللّٰه عَنْفُولُه كَنْفُ يُحُقَّلُ لَكُمْ اللّٰه اللّٰه عَنْفُولُه كَنْفُولُهُ مَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰه عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰه عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰه عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَنْ اللّٰه عَنْ وَلَدٍ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

: এখানে উদ্দেশ্য হলো সন্তানাদি ও শরিকগণ।

प्ण राज مَرْفُوعٌ अण़ वा عَالِمُ عَالِمُ अण़ राज بَدلُ शायत الله (श्वार्ष مَرْفُوعٌ शाव عَالِمُ الْفَعَيْبِ عَالِمُ الْفَعَيْبِ الله (शण مَرْفُوعٌ शाव عَبَرُ अण़ राज مَبْتُداً कि के कि

عْلِمُ الْغَيْبُ فَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ -शर्ला পूर्तित विषय़तळूत छेलत । अर्थाए : قَوْلُكُ فَتَعَالَى

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نَوْلَهُ وَهُوَ الَّذِى اَنْشَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْتُدَةَ فَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُونَ আয়াতসমূহে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার বিবরণ ছিল, আর এর কারণ ছিল এই যে, তারা পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করত এবং জীবনের কৃতকর্মের সুফল বা কুফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে– একথা বিশ্বাস করত না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক তার নিয়ামতের কথা শ্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তাঁর বিশ্বয়কর কুদরত ও হিকমতের উল্লেখ করছেন, যাতে করে তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন কঠিন কিছুই নয় এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই হবে। যাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বিশ্বয়কর, বর্ণনাতীত, তাঁর পক্ষে মৃতকে জীবিত করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক চারটি দলিল বর্ণনা করেছেন। যথা–

প্রথম দিপিল - قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي اَنَشَالَكُمْ :অর্থাৎ হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে দেখবার জন্যে চক্ষু, শ্রবণ করবার জন্যে কর্ণ এবং উপলব্ধি করার জন্যে হৃদয় দান করেছেন। যদি তিনি এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান না করেতেন, তবে তোমরা দেখতেও পারতে না, শ্রবণও করতে পারতে না এবং কিছুই উপলব্ধি করতে পারতে না।

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রদন্ত এই নিয়ামতসমূহের সদ্যবহার কর এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, জীবন সাধনায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর।

ভিত্ত বেহেতু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য প্রকাশের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ । –[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ২০৬]

षिতীয় দলিল - قَوْلُـهُ وَهُلُو الَّـذِي ذَرَاكُمْ فِي الْارَضِ وَالَـيْهِ تُلَحْشُرُونَ । অর্থাৎ আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্র করা হবে।

মানুষ মাত্রকে উপলব্ধি করা উচিত যে, পৃথিবীতে তার অবস্থান আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকই মানুষকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রেখেছেন। ইতিপূর্বে যার অস্তিত্বই ছিল না, যে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলনা, আজ আল্লাহ পাক তাকে শুধু যে অস্তিত্ব দান করেছেন তাই নয়; বরং দিয়েছেন তাকে শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি। এমনিভাবে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে ছড়িয়ে রেখেছেন, আর এমন এক দিন আসবে, যখন সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক তাঁর মহান দরবারে সমবেত করাবেন, এতে বিশুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভৃতীয় দিলল - قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يُحْبَى وَيُمِيْتُ : অর্থাৎ আর তিনিই তো জীবন ও মৃত্যু দান করেন। অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ পাকেরই হাতে। যাকে ইচ্ছা তিনি জীবন দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে জীবন ছিনিয়ে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। কেউ জন্ম লাভ করে, আর কেউ মৃত্যুবরণ করে, উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

চতুর্থ দিলল - قُولُهُ وَلَهُ الْدَيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلاَ تَعَوْلُونَ : অর্থাৎ আর রাত ও দিনের পবির্তন তাঁরই কাজ, তবু কি তোমরা বুঝতে পার না। প্রত্যহ যথানিয়মে যথাসময়ে রাতের অন্ধকারের পর আসে দিনের আলো, এরপর দিনের অবসান ঘটে, রাতের আগমন হয়, আর সারা বিশ্ব অন্ধকারাক্ষ্ম হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অবস্থার এই পরিবর্তন শুধু

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয় এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত ও হিকমতেরই বহিঃপ্রকাশ হয়। কুরআনে কারীমেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা–

অর্থাৎ নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের অনস্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের অর্গণিত বিশ্বয়কর নিদর্শন রয়েছে।

অতএব, এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

పَوْلَهُ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنَّ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُوْنَ : তাওহীদের প্রমাণ : অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কারং যদি তোমরা জান তবে বলোঃ

غُوْلَهُ قُـلُ افَلَا تَـنَكُرُوْنَ : অর্থাৎ যখন সব কিছুই আল্লাহ পাকের, তখন পুনরায় তোমাদেরকে তিনি কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না, কেন তোমরা এসব সত্যকে অস্বীকার করঃ তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে নাঃ

এবং মহান আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে, এক আল্লাহ পাক। হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে, এক আল্লাহ পাক। হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যখন তোমরা একথা স্বীকার কর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের মালিক, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তবে কেন তাঁকে ভয় কর না? কেন তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হও না? কেন তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক কর? কোন সাহসে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত কর? অথচ আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব আধিপত্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করছো, এমন অবস্থায় কেন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছো না?

আলোচ্য আয়াতের مَلَكُوْتُ كُلِّلْ شَهْع : আলোচ্য আয়াতের مَلَكُوْتُ كُلِّلْ شَهْع : আলোচ্য আয়াতের مَلَكُوْتُ كُلِّلْ شَهْع : ক্ষিপ্ৰ আধিপত্য, সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব। এজন্যে এ শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের ক্ষমতার ব্যাপারেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা অগণিত ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ভেনিয়ার দান করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তার মোকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আজাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আজাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্থু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আজাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্লাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না। –[কুরতুবী]

## অনুবাদ:

- . قُلُ رُبِّ إِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُونِ إِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا النَّرَائِدَةِ تُرِينِّيْ مَا يُونِ أِنْ يُنِي مَا يُوعَدُونَ لا مِنَ الْعَذَابِ هُوَ صَادِقً بِالْقَتْلِ بِبَدْدٍ.
- ٩. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى الْقَوْمِ التَّطْلِمِيْنَ فَأُهْلَكَ بِهَلَاكِهِمْ -
- ٩٠. وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُوْنَ. ٩٠. وَإِنَّا عَلَىٰ آنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُوْنَ. ٩٠. وَذْفَعْ بِالَّتِیْ هِی اَحْسَنُ آی اَلْخُصْلَةُ مِنَ الصَّفْعِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُمْ السَّيِّئَةَ وَمَنَ الصَّفْرِ بِالْقِتَالِ اِذَاهُمْ إِيَّاكَ وَهُذَا قَبْلَ الْآمْرِ بِالْقِتَالِ وَهُذَا قَبْلَ الْآمْرِ بِالْقِتَالِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ أَيْ يَكُذِبُوْنَ نَحْدُنُ اَعْدَدُونَ مَا يَصِفُونَ أَيْ يَكُذِبُوْنَ
- . وَقُلُ رُّبِّ اَعُودُ اعْتَصِمُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ نَزَعَاتِهِمْ بِمَا يُوسُوسُونَ بِهِ -
- . ه ۹۸. وَاعُدُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَتَحْصُرُونَ . فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَيَقُولُونَ فُنَجَازِيهِمْ عَلَيْهِ.

. حَتَّى إِبْتِدَائِيَّةً إِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَرَأَى مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُوْ أُمَنَ قَالً رَبِّ ارْجِعُونِ. الْجَمْعُ لِلتَّعْظِيْمِ.

- ﴿ ٣ ৯৩. আপনি বলুন! হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি

  আমাকে দেখাতে চান এখানে الله -এর মধ্যে এ

  অতিরিক্ত -এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে।

  মূলত ছিল الله يا رقا বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি

  প্রদান করা হয়েছে। আর তা হলো শান্তি। যা বদরের

  ময়দানে হত্যার মাধ্যমে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে।
  - ৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। ফলে তাদের ধ্বংসের কারণে আমিও বিনাশ হয়ে যাবো।
- - ৯৭. বলুন, হে আমার প্রতিপলক! আমি আপনার আশ্রয়
    প্রার্থনা করি। শয়তানের প্ররোচনা হতে। তাদের
    প্ররোচনা হতে যার দ্বারা তারা কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে।
  - ৯৮. হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। আমার কাজে-কর্মে। কারণ তারা অনিষ্ট নিয়ে উপস্থিত হয়।
- হয়েছে। যখন । ابتدائید वि کتی হয়েছে। যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে দেখে তার অবস্থানস্থল জানাতে যদি সে বিশ্বাস স্থাপন করে। তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন। এখানে । এখানে ব্রত্তি । বহুবচনের সীগাহ আল্লাহ তা আলার সন্ধানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

## অনুবাদ:

. لَعَلِّى اعْمَلُ صَالِحًا بِأَنْ اَشْهَدَ اَنْ لَآ ১০০. যাতে আমি সংকর্ম করতে পারি। এভাবে যে, এ সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ يَكُونُ فِيْمَا تَرَكُتُ মাবুদ বা উপাস্য নেই। যা আমি পূর্বে করিনি। ضَبَّعْتُ مِنْ عُمْرِيْ أَيَّ فِيْ مُقَابِلَتِهِ আমি নষ্ট করেছি, আমার জীবন হতে অর্থাৎ তার মোকাবিলায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন- না, এটা قَالَ تَعَالَى كَلَّا لَا اللَّهُ اللّ হওয়ার নয় অর্থাৎ পৃথিবীতে আর ফিরে যাওয়া رَبِّ ارْجِعُوْنِ كُلِمَةٌ هُوَ قَانِّلُهَا مَ وَلَا যাবে না। এটা তো অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন একটি উক্তি মাত্র فَائِدَةَ لَهُ فِيها وَمِنْ قُرَآئِهِمْ آمَامِهِمْ তার জন্য তাতে কোনো কল্যাণ নেই। তাদের بَرْزَخُ حَاجِزُ يَصُدُّهُمْ عَنِ الرَّجُوْعِ اللّٰي সমুখে থাকে বর্যখ প্রতিবন্ধক/ প্রাচীর যা তাদেরকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন হতে বাধা দিবে। يَوْم يَبِعَثُونَ . وَلا رُجُوعَ بَعَدَه . কিয়ামত পর্যন্ত এরপরও আর প্রত্যাবর্তন হবে না।

. فَإِذَا نُفِعَ فِي الصُّوْدِ الْقَرْنِ النَّفُخَةُ ১০১ এবং যেদিন শিঙ্গায় বাঁশিতে ফুৎকার দেওয়া হবে প্রথম ফুৎকার অথবা দিতীয় ফুৎকার সৈদিন الْأُولَى أَو الثَّانِيَةُ فَكَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না যার يَوْمَئِذٍ يَتَفَاخَرُوْنَ بِهَا وَلاَ يَتَسَاَّءَ لُوْنَ. দ্বারা পরস্পর বড়াই করবে। <u>এবং একে অপরের</u> <u>খোঁজ খবর নিবে না।</u> সে সম্পর্কে। তাদের عَنْهَا خِلَافَ حَالِهِمْ فِي الدُّنْبَا لِمَا দুনিয়ার অবস্থার বিপরীত। কিয়ামতের কোনো يَشْعُلُهُمْ مِنْ عَظْمِ أَلاَمًر عَنْ ذٰلِكَ فِي কোনো স্থানের মহাসঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি তাদেরকে بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيهُمَةِ وَفِيْ بَعْضِهَا এ থেকে বিরত রাখার কারণে। আর কোনো স্থানে তারা চৈতন্য ফিরে পাবে। অপর এক يُفِيقُونَ وَفِي أَيَةٍ أُخْرَى وَاقَبْلَ بَعْضُهُمْ আয়াতে এসেছে তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে عَلَىٰ بَعْضٍ يَّتَسَا ۚ الْوُن َ ـ একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

ত্তি তারাই এবং যাদের পাল্লা ভারি হবে নেকীর কারণে তারাই এবং যাদের পাল্লা ভারি হবে নেকীর কারণে তারাই হবে সফল কাম কৃতকার্য।

তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। সুতরাং তারা

তারা জাহান্লামে স্থায়ী হবে।

তারা জাহান্লামে স্থায়ী হবে।

## অনুবাদ :

. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ تُحْرِقُهَا وَهُمْ فِينْهَا كُلِحُونَ ـ شُيِّمَرَتْ شِفَاهُهُمْ الْعُلْيا وَالسُّفْلَى عَنْ اَسْنَانِهم .

এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়। তাদের উপরের ও নিচের ঠোঁট দন্তরাজি থেকে कुँठरक यादव। . وَيُقَالُ لَهُمْ اَلُّمْ تَكُنُ ايْنِينَ مِنَ • ৫ ১০৫. আর তাদেরকে বলা হবে− তোমাদের নিকট কি

الْقُرْأَنِ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ تَخُوْفُونَ بِهَا فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونْ َـ

. قَالُوا رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَفِيْ قِراءَةِ شَقَاوَتُنَا بِفَتِعِ أَوَّلِهِ وَالِفِ وَهُمَا مَصْدَرَان بِمَعْنَثَى وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِيْنَ . عَنِ الْهِدَايَةِ.

١. رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا إِلَى الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّا ظُلِمُونَ .

اللهم بِلِسانِ مَالِكٍ بَعْدَ قَدْرِ ١٠٨ عَالَ لَهُمْ بِلِسانِ مَالِكٍ بَعْدَ قَدْرِ ١٠٨ قَالَ لَهُمْ بِلِسانِ مَالِكٍ بَعْدَ قَدْرِ الدُّنْيا مَرَّتَيْنِ ـ إِخْسَوُا فِيْهَا أُقْعُدُوا فِي النَّارِ اَذِلَّاءُ وَلاَ تُكَلِّمُون ـ فِيْ رَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ فَيَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُمْ.

ে ১০৯. আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল তাঁরা হলো انَا مُكَانَ فَرِيْتَى مِنْ عِبَادِيْ هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرَ الْرِّحِمْيِنَ .

আমার আয়াতসমূহ কুরআন হতে আবৃত্তি করা হতো না যার দ্বারা তোমাদেরকে ভয় দেখানো হতো। অথচ তোমরা সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করতে।

· £ ১০৪. <u>অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে</u> জ্বালিয়ে দিবে।

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অন্য কেরাতে - ه شين ताराह । अथम वर्ग ज्था شَعَاوَتُنا - م যবর এবং قَانْ -এর পর একটি আলিফ বৃদ্ধি করে উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট মাসদার। এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় সৎপথ বিচ্যুত।

> হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় ফিরে যাই বিরোধিতার দিকে তবে তো অবশ্যই আমরা সীমালজ্ঞনকারী হবো।

ফেরেশতার মুখ দিয়ে দুনিয়ার দিগুণ পরিমাণ সময়ের পর। তোরা হীন অবস্থায়ই এখানেই থাক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় আগুনে বসে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলিস না তোদের থেকে শান্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারে। ফলে তাদের আশারও পরিসমাপ্তি ঘটবে।

মুহাজির সম্প্রদায় যারা বলতেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন! আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

## অনুবাদ

السيش السيش السيش السيش السيش السيش السيش وكسوها مصدر بمغنى الهزء منهم بيلاً وصهر المستوكم وكسرى فستسرك تسموه انسسوكم وكسرى فستسرك تسموه الإشتيغال كم بالإستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسس اليشه وكنتم منهم تضعكون.

أَوَالَ تَعَالَى لَهُمْ بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِيْ
 قِراءَةٍ قُلْ كَمْ لَيِشْتُمْ فِي الْاَرْضِ فِي
 الدُّنْيا وَفِيْ قُبُوْدِكُمْ عَدَدَ سِنْيْنَ تَمْيِيْزُ.

. قُلْ تَعَالَى بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِي قِرَاءَ قُلْ اللهِ اللهِ وَفِي قِرَاءَ قُلْ اللهُ اللهُ مَا لَئِ اللهُ مُكُنْتُمُ اللهُ قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمُ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ . مِقْدَارَ لُبُثِكُمْ مِنَ الطُّوْلِ كَانَ قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلى لُبْثِكُمْ فِي النَّارِ . قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلى لُبْثِكُمْ فِي النَّارِ .

১১০. তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো বিদ্রুপ করতে যে,

শব্দের بَيْنِيًّا বর্ণে পেশ ও যের উভয় হরকতই
হতে পারে। এটা মাসদার। অর্থ – বিদ্রুপ, উপহাস।
তন্যধ্যে ছিলেন হযরত বিলাল, সুহাইব, আমার এবং
হযরত খাব্বাব (রা.) তা তোমাদেরকে আমার কথা
ভূলিয়ে দিয়েছিল ফলে তোমরা তা আমার মরণকে।
ছেড়ে বসেছিলে। তাঁদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপে লিপ্ত থাকার
কারণে। এ হিসেবে তাদের প্রতি ভূলিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধ
করে أَنْسَنْوُكُمْ বলা হয়েছে। তোমরা তো তাদেরকে
নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।

كك. <u>আল্লাহ বলবেন</u> তাদেরকে মালেক ফেরেশতার জবানীতে, অন্য কেরাতে غُلُن রয়েছে। <u>তোমরা</u> পৃথি<u>বীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে</u> দুনিয়ায় এবং কবরে। <u>বছরের হিসেবে।</u>

১১৩. তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছি একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ। তারা এ ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হবে। তারা ভয়ানক শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণে দুনিয়ার অবস্থানকে একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করবে। আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। অর্থাৎ সৃষ্টির আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

১১৪. <u>তিনি বলবেন</u> আল্লাহ তা'আলা মালেক ফেরেশতার জবানীতে। অন্য কেরাতে এসেছে القراض আপনি বলুন। তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমাদের দীর্ঘ অবস্থানের পরিমাণকে। অবশ্য জাহান্নামে অবস্থানের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থান কমই।

## অনুবাদ:

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। কোনো তাৎপর্য ছাড়াই। আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। হিন্দুর্থ কর্নেই পঠিত রয়েছে। না, তা নয়; বরং এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে আমার দাসত্ব করবে। এরপর এক সময় আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আমি তোমাদেরকে কর্মের প্রতিফল প্রদান করব। ইরশাদ হচ্ছে— আমি মানব ও দানবকে একমাত্র আমার দাসত্বের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।

١. فَتَعَلَى اللّهُ عَنِ الْعَبَثِ وَغَيْرِه مِمّا لَا يَلِيثُ بِهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لا الله الله الله الله الله مسورة من السكوريسم - السكوريسم مسوريس السكوريسم - السكوريسم السكو

১১৬. <u>আল্লাহ অতি উর্ধে</u> অনর্থ ইত্যাদি তাঁর শানের অনুপোযোগী কর্ম থেকে। <u>তিনি প্রকৃত মালিক তিনি</u> ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। সম্মানিত আরশের <u>তিনিই অধিপতি।</u> আর তা হলো কুরসী। আর তা হলো উন্নত খাট বিশেষ।

 ১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে। এ

বিষয়ে তার কোনো সনদ নেই। الْهَا اُخَرَ

-এর مَغْهُوْم مِهَا - صِغْتُ كَأَشِغُهُ তথা বিপরীতমুখী অর্থ ধর্তব্য নয়। তার

হিসাব তার প্রতিফল তার প্রতিপালকের নিকট
আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।
সৌভাগ্যশীল হবে না।

. وَقُلْ رَّبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّوْمِنِينَ فِي السَّوْمِنِينَ فِي السَّوْمِنِينَ فِي السَّفِينَ السَّفِينَ وَالْتَ خَيْرُ السَّخِفِرَةِ وَالْتَ خَيْرُ السَّخِفِرَةِ وَالْتَ خَيْرُ السَّخِفِينَ . اَفْضَلُ رَحْمَةٍ .

১১৮. বলুন! হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দ্য়া করুন মুমিনদেরকে ক্ষমার উপর অনুগ্রহ অনুকম্পা বৃদ্ধির মাধ্যমে। <u>আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।</u> সর্বোত্তম দয়াবান।

## তাহকীক ও তারকীব

ওা যবরের وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ بَانُونْ ثَقِيْلَةٌ, مضارع থেকে إِزَائَةً থেক وَ عَنُولُهُ تَرِيَـنِّى : অটা যবরের উপর মাবনী দু' মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّى হরেছে বাবে إِنْعَالْ হরেছে বাবে مُتَعَدِّى হলো প্রথম মাফউল, আর مَرْصُولَةُ مَا इत्ना क्षिणेश মাফউল।

वथात्न مَعَ अर्थ त्युवङ्ग श्रद्ध । अधिक विनयः ও आर्तिं क्षतात्व فَيْ ; جَوَابِ شَرَّط विगः । قَوْلُـهُ فَلاَ تَجْعَلُفِيْ بَوَابْ نَهِيْ राला عَرَابْ نَهِيْ राला فَاُهْلَكَ بِهَلاَكِهِمْ । अभक विनयः उत्पादः بَوَابْ نَهِيْ क्षत्न तुनकृत्व्वथं कता रहारहः فَاُهْلَكَ بِهَلاَكِهِمْ । اِذْفَعِ السَّيِّشَةَ بِالْخَصْلَةِ -এর ক্রিট এরপ হবে مَوْصُوْف एउँ । السَّيِّشَةَ بِالْخَصْلَةِ -এর مَوْصُوْف एउँ الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيْفَةَ مِنَ السَّفَعْجِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ । এর মধ্যকার مِنْ इला مَنْ السَّفْجِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ السَّبِّنَةَ "उत वंगी السَّفْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

قُولُهُ هُـُمُّوَّاتُ : এটা مُعْزِاتً : এই বহুবচন, অর্থ– শয়তানী প্ররোচনা, রিপুতাড়িত কামনা বাসনা।
وَالْمُولُهُ هُـُمُّوْلُهُ مُـُمُّوَاتُ : এটা الْمِدَائِبَيَّةً অর্থাৎ এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশ থেকে পৃথক। এর দারা কাফেরদের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

শু : মুফাসসির (র.) এর দারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন– প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা একক সত্ত্বা, কাজেই رَبِّ ارْجِعَّنِيُ বলা উচিত ছিল। এখানে বহু বচনের সীগাহ ব্যবহার করা হলো কেনং

সন্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

े. وَارْجِعْنِيْ، اِرْجِعْنِيْ، اِرْجِعْنِيْ، اِرْجِعْنِيْ वुबातात জना जाना रख़रह। जर्थाए, اَرْجِعُنِيْ (यमन وَالْقِيكَا فِيْ جَهَنَّمَ वुबातात जना जाना रख़रह। जर्था النَّقِ اَلَقُ कथा تَكُرَارُ जथा تَكُرَارُ वत पर्था जानिकि ।

ফরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে।

- بِأَحَدِمِمْ यभीत مُمْ : هُوْلُـهُ وَرَائَسُهُمْ - طَعْ عَلَى - طِعَ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ন্দান ন্ত্ৰ বহুবচন, অৰ্থ আত্মীয়তা, বংশীয় সম্বন্ধ। প্ৰশ্ন জাগে যে, وَيُسَابُ وَيُولُكُ فَهُلاَ انْسَابَ بَيْنَاهُمْ তাদের মাঝে আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক তো একটি অস্বীকার্য বিষয়। সুতরাং তাকে يَفِيْ করা যায় কিভাবেঃ

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) يَتَفَا خُرُونَ ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এর উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার বিশেষণ (وسِفَتَ) -কে অস্বীকার করা হয়েছে।। অর্থাৎ তাদের মাঝে গর্ব করার মতো কোনো সম্পর্ক থাকবে না, পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিল্ল হয়ে যাবে। কারণ হাশরের ময়দানের বিভীষিকা যখন তাদের সামনে চলে আসবে তখন পারম্পরিক দয়া-মায়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই নিজচিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। এ অবস্থা চিত্রিত করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ক্রিন্ট্রিক নুন্দুক নুন্দ

ন্ত্ৰী ক্ৰিট্ৰ ক্ৰিট্ৰ ক্ৰিট্ৰ কৰ্ম কৰিছে। অৰ্থাৎ তাদের পরম্পরের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়ার কারণ হলো তাদের নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তিত থাকা।

خَوْلَهُ فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيامَةِ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রস্ন : এ আয়াত দারা বুঝা যায় যে, হাশরের ময়দানে মানুষের পরস্পরে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاَفَبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بِعَضٍ يَّتَسَانَلُونَ হয়েছে وَاَفْبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بِعَضٍ يَّتَسَانَلُونَ [তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অগ্রসর হবে।] সূতরাং এর উত্তর কি হবেং

উত্তর: হাশরের ময়দানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি হবে। যে সময় ভয়-ভীতি অতি তীব্র হবে তখন কেউ খোঁজ খবর নিবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে যখন ভয়ভীতি কিছুটা লাঘব হবে তখন একে অন্যকে চিনবে এবং খোঁজ খবর নিবে।

غُولَهُ مَوَارْيَّنُ : এটাকে হয়তো বিশালত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে, অথবা ওজনের পাল্লা যা উপকরণের বিভিন্ন ধরনের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছ। অর্থাৎ একেক প্রকার আমল ওজনের জন্য একে ধরনের মীযান পাল্লা থাকবে। যেমন দুনিয়ায় বস্তুভেদে পরিমাপ-যন্ত্র বিভিন্ন হতে দেখা যায়।

: عَوْلَهُ مِالْحَسَنَاتِ : शला সববিয়া বা কারণজ্ঞাপক। অর্থাৎ নেকীসমূহ ভারি হওয়ার কারণে।

- عَبْرٌ अाल्लामा यममथती (त.) वर्लन فَيْ جَهَنَّمَ , वर्ज चाता है कि करतरहन त्य, فَيْ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ - بَدُّل २०३ خَسِرُوْا १९० فِي الْنَذِيْنَ اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ - بَدُّل ٩٥٠ خَسِرُوْا १९٥ فِي الْنَّذِيْنَ اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

ا جُمْلَةً مُسْتَالِفَةً اللهِ : قُنُولُهُ تَلْفَحُ

- এর অর্থ হলো জামার হাতা ইত্যাদি গুটান, সংকোচন করা। ﴿ مُشَرَّرُ : قَوْلُـهُ شُـمُّرُتُ

। ক্রিয়া উহ্য রয়েছে إِسْتَخْرَخَتْ كَارِهُ وَالسَّفْلِي عَنْ اَسَّنْانِهِمْ

-মুসান্লিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা নিম্লোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন وَيُولُهُ قَالَ تَعَالَى بِلِسَانِ مَالِكِ

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার قَالَ كُمْ لَبِثْتُمٌ -এর মাধ্যমে কাফেরদেরকে সম্বোধন করাটা তাদের কাথোপকথন দাবি করে। অথচ অপর আয়াতে বলা হয়েছে – قَالَ كُمُ لِلْكُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَالْكَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

উত্তর: যে আয়াত দ্বারা কথা না বলা প্রমাণিত হয়, তার উদ্দেশ্য হলো সরাসরি কথা বলা, আর যে আয়াতে কথা বলার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বারা অর্থ হলো মাধ্যম যোগে কথা বলা উদ্দেশ্য।

এর - تَعْلَمُونَ بِهِ إِمْتِنَاعِبُّهٌ राला لَوْ عَلْمُ عَلْوُلُهُ لَوْ اَنْتُكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ لُبِّ ثَكُمْ مِفْدَارُ جَوَابْ لَوْ ! खेरा शकात প্রতি ইঙ্গিত করেছেन مَفْعُوْل উহা মেনে مَفْعُوْل উহা রয়েছে । ব্যাখ্যাকার (त्र.) كَانَ فَلِيْلًا فَيْ عِلْمَكُمْ -अखे करताहुन كَانَ فَلِيْلًا فَيْ عِلْمَكُمْ -अखेर करताहुन । वर्षाए كَانَ فَلِيْلًا فَيْ عِلْمَكُمْ -अखेर करताहुन । वर्षाए كَانَ فَلِيْلًا فَيْ عِلْمِكُمْ -अखेर वर्षाहुन । वर्षाए كَانَ فَلِيْلًا فَيْ عِلْمِكُمْ -अखेर वर्षाहुन । वर्षाए كَانَ فَلِيْلًا فَيْ عِلْمِكُمْ

निक्षि اَجَهِلْتُمْ अत मर्पा शमरािष्ठि छेरा रक'लात পূर्ति प्रारह्, आत فَ وَلَـهُ اَفَحَسِبْتُمْ " नकि عَرِيْبِعْ اَ اِسْتِفْهَامٌ अरथं आत أَوسْتِفْهَا اَ السَّتِفْهَامُ अरथं आत فَحَسِبْتُمُ " - ثَوْبِيْغُ اَ السَّتِفْهَامُ अरथं आत فَحَسِبْتُمُ

عَابِشِيْنَ अरर्थ, عَالِثِيْنَ এর স্থলে ব্যবহৃত হওয়য় مَنَصُوبٌ হয়েছে। অর্থাৎ عَابِشِيْنَ অর্থ اِسْمُ فَا عِلْ অর্থে অথবা مَنْفُولٌ لَهُ -এর غَلَقْنَا কি

। विके में में के के के में में मुक्ति के से मुक्ति विकास

। এর উপর। وَنَمَا خَلَقْنَا كُمْ হলো عَطْف عَا : قَوْلُهُ إِنَّكُمْ الِيَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَ

হিসেবে উহা মেনেছেন। اِسْتِفْهَامْ हेर्ने : बेंब وَلُولُهُ لاَ بَالْ

कात्ना किल्ड व हेवांत्र तिहे। أَقُولُهُ هُنُو سُرْيُرُ الْحَسَنِ

धें : এ ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্ন নিরসন করা। تَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشَفَةٌ لِأَمْفَهُ وُمَ لَهَا

প্রশ্ন : وَمَنْ يَكُرُّعُ مَعَ اللَّهِ الْخَرَ لَا بُرَّمَانَ لَدَ : দারা বুঝা যায় যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে বস্তুত তাদের এ কর্ম হলো সম্পূর্ণ দলিল প্রমাণহীন কাজ। এর مَنْهُرْم مُخَالِفٌ তথা বিপরীত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, যে শুধু গায়রুল্লাহর ইবাদত করে তার নিকট দলিল প্রমাণ আছে। অথচ এ বিষয়টি সঠিক নয়।

উত্তর : এখানে آخَرَ হলো الْهَا -এর صَفَتْ كَاشِغَةٌ عَاشِكَ مَا حَمَّوْصُوْف করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তো কেবল صِفَتْ كَاشِغَةْ পর্তব্য হতে مَغْهُرُمْ مُخَالِفْ হলে তার صِفَتْ مُخَصَّصَةٌ পর্তব্য নয়, অবশ্য مُخَالِفْ তাকিদের জন্য আসে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَنْ يَكُذُهُ مَعَ اللّهِ এর মধ্যে, وَمَنْ يَكُذُهُ مَعَ اللّهِ অৰ্থ ডানা। প্ৰত্যেক পাখি তো ডানার সাহায্যেই উড়ে, এর অর্থ কিং ঠিক এভাবেই وَمَنْ يَكُذُهُ مَعَ اللّهِ আরাও جَنَاحًا وَبَجَنَاحَبُهُ وَمَعْ لَاللّهِ আরাও اللّهَ الْخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لاَهُمَا أَخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ مَخَالِفٌ আঁ। —[রহল বয়ান] وَمَوْابُ شَرَّط वाताও عَمَوابُ شَرَّط वाताও عَمَوابُ شَرَّط वाताও عَمَوابُ شَرَّط वाताও عَمَوابُ شَرَّط اللّه عَلْدَ رَبِّهُ

جُمْلَةً अমহর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে হাম্যা যেরযোগে, এটা جُمْلَةً : জমহর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে হাম্যা যেরযোগে, এটা جُمْلَةً وَالْمُوْنَ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের উদেশ্য এই যে, কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আজাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আজাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই; দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি এই আজাব দুনিয়াতে হয়, তবে রাস্লুল্লাহ والمائة والمائة

ভিত্ত করন। এটা রাস্লুল্লাহ — কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, জুলুমকে ইনসাফ দারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দারা প্রতিহত করন। এটা রাস্লুল্লাহ — কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারশ্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জবাবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত দারা রহিত হয়েছে গেছে; কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। যেমন— কোনো নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত যারা মুসলমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রাস্লুল্লাহ — কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ না পায়।

সুর্বতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববতী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী 🚃 -কে কাফেরদের জুলুম অত্যাচার ও মন্দ আচরণের মোকাবিলায় তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মন্দের মোকাবিলা মন্দ পন্থায় নয়; বরং উত্তম পন্থায় করার শিক্ষা দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে শয়তান চিরদিনই বাধা সৃষ্টি করেছে, তার প্ররোচনা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘৃণ্য কৌশল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সঠিক পথ হলো, মহান আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ পাককে শ্বরণ করা। শুধু আল্লাহ পাকই শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারেন। যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী 🚃 -কে; কিন্তু এতে শিক্ষা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। –[তাফসীরে কবীর খ. ২৩, পৃ. ১১৮]

আলোচ্য আয়াতের আলোকে প্রিয়নবী 🚃 শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, প্রিয়নবী 🚃 কখনো শয়তানের ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে অন্য দোয়াও পাঠ করতেন। যেমন–

أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِينِعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّبْطَانِ الرَّجِيْمِ - مِنْ هَمْزِم وَنَفْخِم وَنَفْئِم

মূলত বান্দার কোনো কাজে তা পানাহার হোক বা অন্য কিছু, যখন সে আল্লাহ পাককে শ্বরণ করে, তখন শয়তান ঐ কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

আবু দাউদ শরীকে হজুর আকরাম = -এর অন্য একটি দোয়াও সংকলিত হয়েছে, কখনো তিনি এ দোয়াও করতেন-اَللَّهُمْ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاعُوذُيكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاعُوذُيكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاعُوذُيكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاعْرُدُيكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاعْرُدُيكُ مِنَ الْهُرَمِ وَاعْرُدُيكُ مِنَ الْهَدَمِ وَمِنَ الْعَرْمِ وَمِنَ الْعَرْمِ وَاعْرَاقِهِ اللّهُ مِنْ الْهَامِ وَاعْرُدُونِ وَالْعَرَاقِ وَاعْرُونُ و মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, প্রিয়নবী 🚎 আমাদেরক এ দোয়া শিক্ষা দিতেন যাদের অনিদ্রার কষ্ট থাকে তারা এ দোয়া পাঠ করতেন–

بِسْمِ اللَّهِ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَيِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَانَّ يَتَحْضُرُون হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এ নিয়ম ছিল যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে বয়ক্ষ হতো, তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিতেন। আর যে অবুঝ হতো, তার জন্যে এ দেয়া লিপিবদ্ধ করে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। আবৃ দাউদ ছাড়া তিরমিয়ী এবং নাসায়ী শরীফেও এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

: অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আজাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস,আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আজাব থেকে রেহাই পেতাম। ইবনে জারীর (র.) ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেছেন, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাওঃ সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করবঃ

আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে رُبُّ ارْجِعُـوْن অর্থাৎ হে প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

ক শাৰিক بَرْزَخْ: قَوْلُهُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَاتِلُهَا وَمِنْ وَّرَاثِهِمْ بَرْزَخُ الِلَّي يَوْمِ يُبْعُثُونَ অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে, বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরষখ বলা হয়। কারণ এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমানা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোমুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা এখন আজাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোনো ফায়দা নেই। কারণ সে বরয়খ পৌছে গেছে। বরয়খ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না, এটাই আইন।

ক্রিয়মতের দিন দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে জমিন, আসমান ও এতদ্ভিয়ের মাধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কুরআন পাকের কুলি বিবাহান নির্দান ত্রিছে নাকি দ্বিতীয় ফুৎকারে? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়েরের রেওয়ায়েতে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে য়ে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে য়ে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ভাষ্য এই য়ে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমগুলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারো কোনো প্রাপ্য তার জিশায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে য়ে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার জিশায় থাকে, তবে সে সামনে এসে কারো জিশায় কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যুত ও সভুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কই আলোচ্য আয়াতে কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যুত ও সভুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কই আলোচ্য আয়াতে কারো প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকই নিজের চিন্তার মগ্ন থাকবে। নিন্মাক্ত আয়াতের বিষয়বন্তুও তা-ই—

يُومَ يَغِيرُ الْمُومُ مِنْ آخِيهِ وَأَمِيَّهِ وَآبِيِّهِ وَصَاحِبَتِيهِ وَبَنِيْهِمِ.

অর্থাৎ, সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থায় পার্থক্য: কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; মুমিনগণের নয়। কারণ উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন বলে যে— الْمُحَنَّنَ অর্থাৎ সং কর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্তাতিকেও আল্লাহ তা আলা [ঈমানদার হওয়াার শর্তো তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে রাস্লুল্লাহ কলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জনোই। —[মাযহারী]

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে [কেউ কারো উপকার করতে পারবে না] আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন, নবী করীম — এর বংশের মধ্যে মুসলমান উন্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ তিনি উন্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উন্মতের মাতা। মোটকথা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না; কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

ভেটি এই টি এই তারের কারির পাল্লা হাল্লা হাল্লা হাল্লা হাল্লা হাল্লা হাল্লা হাল্লা হাল্লা হবে নেকীর পাল্লা হাল্লা হবে সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্লামে থাকবে। এই আয়াতে গুধু কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হবে এখন সে চিরকালের জন্য হাল্লাহেই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাম্বেরদের পাল্লা হাল্লা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্লামে থাকতে হবে। ক্রুআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহের পাল্লায় কোনো ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। ক্রুআনের কাফেরদের পাল্লা হাল্লা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোনো ওজনই থাকবে না, শ্লের মতোই হাল্লা হবে। ক্রুআনের অন্যত্র বলা হয়েছে— এই অবস্থা বর্ণিত হলো। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহের পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফেরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন হাল্লা হবে। গুনাহগার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহের পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কুরআন পাক সাধারণত তাদের শান্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কুরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কুরআন পাকের المَارَّ وَالْحَرُ الْمَارُّ وَالْحَرُ الْمَارُّ وَالْمَارُ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُ وَلَامِ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُ وَلَامِ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُونُ وَالْمَارُ وَلِمَالُولُونُ وَالْمَالُولُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِولُونُ وَلِمَالِ وَالْمَالِي وَالْمَالِقُونُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالُولُونُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِي وَلِمَالِمُونُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولِ وَلِمُلْمُولِ وَلِمِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولِمُولِمُ وَلِمُلْمُولِمُ وَلِمُلْمِلِمُولِمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْمُلِمُ وَالْمُلْم

–[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই উক্তিতে কাফেরদের উল্লেখ নেই, শুধু মুমিন গুনাহগারদের কথা আছে ে

আসল ওজনের ব্যবস্থা: কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফের ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফেরের ওজনই হবেন না, সে যত মোটা ও স্থূলদেহীই হোক না কেন। —[বুখারী, মুসলিম] কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিয়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম (র.) এই বিষয়বন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং ওজন করা হবে। তাবারানী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্যে রাস্লুল্লাহ — থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আব্দুর রাজ্জাক 'ফজলুল ইলম' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখায়ী (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হান্ধা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে। তুমি জান এটা কি? ব্যার দ্বারা পাল্লা ভারি হয়ে গেছে।। সে বলবে, আমি জানি না। তখন বলা হবে, এটা তোমার ইলম যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী (র.) ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ — বলেছেন, কিয়ামতের দিন

শহীদদের রক্ত এবং আলেমদের কলমের কালি [যা দ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন] পরস্পরে ওজন করা হবে। আলেমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চেয়েও বেশি হবে। -[মাযহারী]

আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে কোনো অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

এক ওষ্ঠ উপরে উথিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎসা আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠম্বয়ও তদ্ধপ হবে এবং দাঁত খোলাও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

হয়রত হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। এরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে তারা কারো সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচিটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্যুধ্যে চারটির জবাব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জবাবে يَ كُلُونُونُ বলা হয়়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না। –[মাযহারী]

ভৈত্ন নির্দান করিছে। বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ভিত্ন জিহাদের জন্যে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল প্রেরণ করেন আর এ আদেশ দেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় এ আয়াত সমূহ পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল প্রেরণ মোতাবেক এ আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকি। ফলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে যুদ্ধলন্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসি। এক ব্যক্তির কানে অত্যন্ত কষ্ট ছিল, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতসমূহ পাঠ করে তার কানে ফুঁক দিয়েছিলেন তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এ কথা জানতে পেরে হ্যরত রাসূলে কারীম ভ্রুত্ব ইরশাদ করলেন, শপথ সেই পবিত্র সন্তার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি কেউ পূর্ণ একীন নিয়ে এই আয়াতসমূহ পাহাড়ের উপর পাঠ করে, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যাবে।

ত্র ভারতি । অর্থাং কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাং মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। –[মাযহারী]। রাস্লুল্লাহ ক্রিশিপাপ ও রহমত প্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উন্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। –[কুরতুবী]

قَوْلَهُ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ : সূরা মু'মিন্নের সূচনা قَوْلَهُ اِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং এর সমাপ্তি قَدْ اَفْلَحَ الْكَافِرُوْنَ प्वांता সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ :

- . هَذِه سُورَةُ اَنْزَلْنُهَا وَفَرَضْنُهَا مُخَفَّفًا وَمُرَضْنُهَا مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا لِكَثْرَةِ الْمَفْرُوْضِ فِينْهَا وَاَنْزَلْنَا فِينْهَا الْكَلَالَةِ لَعَلَّكُمْ فِينْهَا الْيَاتِ بُيِنَاتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَيادُغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ تَتَعَيْظُوْنَ وَيادُعُامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ تَتَعَيْظُوْنَ وَيَادُعُامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ
- الرَّانِيهُ وَالرَّانِيُ اَيْ غَيْرُ الْمُحْصِنِينَ لِرَجْهِهِمَا بِالسُّنَّةِ وَالْ فِيمَا ذُكِرَ مَوْصُولَةً وَهُوَ مُبْتَدَّأً وَلِشِبْهِهِ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِهِ هُوَ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي خَبَرِهِ هُوَ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي خَبَرِهِ هُوَ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَهُ وَيُزَادُ عَلَىٰ ذٰلِكَ بِالسَّنَّةِ تَغَرِيبُ عَامٍ جِلْدَهُ وَيُزَادُ عَلَىٰ ذٰلِكَ بِالسَّنَةِ تَغَرِيبُ عَامٍ وَالرَّقِيْقُ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ وَالرَّقِيْقُ عَلَى النِصْفِ مِمَّا ذُكِرَ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ وَالرَّقِيقُ عَلَى النِصْفِ مِمَّا وَكُلُ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِاللَّهِ وَالرَّقِيقُ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا وَلُو كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِمَا وَانْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِمَا وَانْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ اللَّهِ وَالْبَعْوِ وَلَي مَا قَبُلُ الشَّرُطِ وَهُو فَيُولِهُ وَلِي السَّرَطِ وَهُو عَلَي مَا قَبُلُ الشَّرْطِ وَهُو عَلَى مَا قَبُلُ الشَّرُطِ وَهُو عَلَي مَا قَبْلُ الشَّرُطِ وَهُو عَلَى عَلَى مَا قَبُلُ الشَّرُطِ وَهُو عَلَى السَّعْثِ فِي عَدَابُهُمَا اَى الْجِلْدَ طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَاتُهُ وَالْمَا أَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ النَّهُ وَالْمَا أَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَا أَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَا اَنْ الْجُلْدَ طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَالُولُهُ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَاتُولُ الْمَالَا السَّرَالَةُ وَقِيلًا الْمُعَالَا الْمَالُولُولُولُولَ الْمَالِكُولُ السَّالِي الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمَالُولُولُ الْمَالِي الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَا الْمُؤْمِنِيْنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْم
- ১. এটা একটি সুরা, এটা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। কেলের নির্বাচিত তাশদীদসহ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত। পাঠে অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি; সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যার অর্থ একেবারেই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। কিট্রেলি ও ব্যক্তিয়ারী অর্থাৎ গায়রে মুহসিন। মুহসিন বলা হয় বিবাহিত প্রাপ্তবয়ক্ষ ও সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষকে। কারণ সুনাহর মাধ্যমে মুহসিনের জন্য রজমের
- ২, ব্যভািচারিণী ও ব্যভিচারী অর্থাৎ গায়রে মুহসিন। মুহসিন مَوْصُوْلَة विधान সাব্যস্ত রয়েছে الزَّانيَةُ । এর ال वि হলো مَوْصُوْلَة এবং সেটা মুবতাদা হয়েছে। আর তার খবরে 🗘 বৃদ্ধি করা হয়েছে শর্তের সাথে এর সদৃশের কারণে। আর তা হলো তাদের প্রত্যেক<u>কে একশত কশাঘাত করবে।</u> অর্থাৎ বেত্রাঘাত। বলা হয় ﴿ عَلَيْهُ অর্থাৎ عَنْهُ فَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ তাকে প্রহার করল। এবং সুন্নাহর মাধ্যমে এর উপর এক বছরের দেশান্তর বৃদ্ধি করা হবে। আর গোলাম বাঁদির ক্ষেত্রে উল্লিখিত শান্তির অর্ধেক প্রযোজ্য হবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্থিত না করে। অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পালনে যে, ভোমরা তাদের শান্তির কিছু অংশ ছেড়ে দিবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ পুনরুখান দিবসে। এর মাধ্যমে শর্তের পূর্বের অংশ তথা এ ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর উক্ত অংশটিই শর্তের জবাব, অথবা তার জবাবকে বুঝায় মুমিনদের একটি দল যেন তাদের সাজা প্রত্যক্ষ করে। অর্থাৎ বেত্রাঘাত দেখে। বলা হয়েছে তিন জন অথবা চারজন ব্যভিচারের সাক্ষীর পরিমাণ।

مُشْرِكَةً وَالنَّزانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوْ مُشْرِكُ ج أَى الْمُنَاسِبُ لِكُلِّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ وَحُرِّمَ ذُلِيكَ آئ نِسكَساحُ الرَّوَانِسْ عَسَلَى الْمُوَّمِينِيْنَ . الْآخْيَارِ نَزَلَ ذٰلِكَ لَمَّا هَمَّ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِيْنَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بُغَايَا الْمُشْرِكِيْنَ وَهُنَّ مُوسِرَاتُ لِينْفِقْنَ عَلَيْهِمْ فَقِيْلُ التَّحْرِيْمُ خَاصُّ بِهِمْ وَقِيْلَ

٤. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَلْتِ الْعَفِيْفَاتِ بِالرِّنَا ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَا } عَلى زِنَاهُنَّ بِرُؤْيَتِهِمْ فَاجْلِدُوْهُمْ أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً فِي شَنْحَ ابَداً ج وَالُولَائِكَ هُمُ الْفُسِفُونَ - لِإِتْيَانِهِمْ كَبِيْرَةً -

عَامٌ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالِيٰ وَأَنْكِحُوا

الْآيامي مِنْكُمْ ـ

٥. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلَحُوا ج عَملَهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ لَهُمْ قَذْفَهُمْ رَحِيْمٌ. بِهِمْ بِالْهَامِهِمُ التَّوْبَةَ فَبِهَا يَنْتَهِى فِسُقُهُمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَقِيْلُ لا تُقْبَلُ رُجُوْعًا بِالْاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيْرَةِ.

#### অনুবাদ :

ण ७. वािष्ठाती वािष्ठ वािष्ठाति वशवा मूगतिक नातीति ए ७. वािष्ठाती वािष्ठ वािष्ठाति वशवा मूगतिक नातीति ব্যতীত বিবাহ করো না এবং ব্যভিচারিণী তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে <u>না।</u> অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই সমীচীন ও প্রযোজ্য। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যভিচারিণীদেরকে বিবাহ করা মুমিনগণের জন্য উত্তম ও নেককারদের জন্য। যখন কতিপয় দরিদ্র মুহাজির সাহাবী ধনবতী চরিত্রহীনা নষ্ট নারীকে বিয়ে করার চিন্তা ভাবনা করলেন, যাতে তারা তাঁদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারে, তখন অবতীর্ণ হলো। কেউ কেউ বলেন, উক্ত মুহাজিরগণের সাথেই এই নিষেধাজ্ঞা সুনির্দিষ্ট ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তা ব্যাপক ছিল। তবে مَنْكُمْ صِنْكُمْ আয়াত দ্বারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়।

> 8. যারা সাধবী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে পবিত্র সতী নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। এবং চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে কশাঘাত করবে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না যে কোনো ব্যাপারে। এরাই তো সত্যতাগী/ফাসিক কবিরা গুনাহে লিগু হওয়ার কারণে।

৫. তবে যদি এরপর তারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে তাদের আমলকে আল্লাহ তো অতিশয় দয়াশীল তাদের প্রতি। তাদের অপবাদের পাপের ক্ষেত্রে। পরম দয়ালু তাদের প্রতি। তাদের হৃদয়ে তওবা উদ্রেক করে। সুতরাং এর মাধ্যমে তাদের ফিসক বা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পাপ শেষ হয়ে যাবে। এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এ অভিমতের অনুসারীরা 🗓 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورً কে বাক্যের শেষাংশ তথা أَلْذِينَ تَأْبُواْ َ عَيْمُ - وَعَيْمُ - وَعَيْمُ - وَعَيْمُ - وَعَيْمُ - وَعِيمُ নিজেদের আমলের সংশোধন করে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাদের পাপ ক্ষমা করবেন। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণ করার সাথে এর সম্পর্ক নেই।

#### অনুবাদ

- ৬. এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ব্যভিচারের ব্যাপারে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই। এ বিষয়ে। এক জামাত সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে। এটি মুবতাদা সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, আরাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, ভারিতিতে কর্ত্তিত কর্ত্তে। সে অবশ্যই সত্যবাদী যে ব্যভিচারের বিষয়ে সে তার স্ত্রীকে অপবাদ দিচ্ছে সে বিষয়ে।
- এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিখ্যাবাদী হলে তার
   উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত। এ ব্যাপারে।
   এবং أُعَنْهُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذَٰفِ হলো উহ্য
   يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذَٰفِ عَالَهُ عَالَهُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذَٰفِ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَمُ عَالَهُ عَالَمُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَمُ عَالَهُ عَالَمُ عَالَهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ
  - তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে। অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তি যা তার সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। <u>যদি সে চারবার</u> আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। ব্যভিচারের যে ব্যাপারে সে তাকে অপবাদ দিচ্ছে।
- ৯. <u>এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে</u>
  <u>তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গজব।</u> এ
  বিষয়ে।
- ১০. <u>তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দরা না থাকলে</u> এ বিষয়কে গোপন রাখার ক্ষেত্রে। তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। <u>এবং আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী</u> এ পাপ ও অন্যান্য বিষয়ে তওবা কবুলকারী <u>ও প্রজ্ঞাময়</u> এ ক্ষেত্রে এবং আরো যেসব বিষয়ে তিনি বিধান দান করেন। যাতে এ বিষয়ে সত্য স্পষ্ট করেন এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে দ্রুত শাস্তি দেন।

- . وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ بِالنِّزِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءً عَلَيْهِ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَقَعَ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءً عَلَيْهِ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَقَعَ ذَٰلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَشَهَادَةً أَحَدِهِمْ مُبْتَدَأُ أَرْبَعُ شَهٰدْتٍ نَصَبُ عَلَى أَحَدِهِمْ مُبْتَدَأُ أَرْبَعُ شَهٰدْتٍ نَصَبُ عَلَى أَحَدِهِمْ مُبْتَدَأُ أَرْبَعُ شَهٰدْتٍ نَصَبُ عَلَى الْمُصْدَدِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ . فيما رَمْلى بِهِ زَوْجَتَهُ مِنَ الزِنا .
- ٧. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ - فِيْ ذٰلِكَ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذَفِ -
- ٨. وَيَدْرَوُّا عَنْهَا الْعَذَابِ اَىْ حَدُ النِّزِنَا الْذِیْ ثَبَتَ بِشَهَاداتِهِ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدُتٍ إِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكُذِبِيْنَ ـ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنا ـ
   رمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنا ـ
- وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ـ فِيْ ذٰلِكَ ـ
- ا. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلِهِ بِالسَّتْرِ فِيْ ذٰلِكَ وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابُ بِقَبُولِهِ التَّوْبَ عَلَيْهُ فِي ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ حَكِيْمُ. فِيْمَا حَكَمَ بِهُ ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِي خُلِكَ وَغَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِي ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِي ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِي ذٰلِكَ وَعَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِي ذٰلِكَ وَعَيْرِهِ لِبَيْنَ الْحَقَّ فِي ذٰلِكَ وَعَاجَلَ بِالْعُقُوبَةِ مَنْ يَسْتَحِقَها.

# তাহকীক ও তারকীব

- ك. وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ ( বাক্য হয়ে خَبَرُ যেমন ইবনে আতিয়া (র.)-এর অভিমত।
- २. خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। বাক্যটি এমন হবে مَنْزُلُنَا এখানে فِيْمَا يُتُلُى عَلَيْكُمْ بَعَدْ سُوْرَةٍ पू'বার উল্লিখিত হওয়ার কারণ হলো অধিক শুরুত্ব ও মহত্ব বুঝানো।

ও কতিপয় বিধানের উল্লেখ ছিল। আর সূরার শেষে একত্বাদের দলিল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

এর দারা শরয়ী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর اِيَاتِ بَيِّبَنَاتِ अत দারা শরয়ী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا الْيَاتِ بَيِّبَنَاتِ كَالْتُهُ فَارَضْنَا الْعَالِمَ الْعَالَمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

এ নির্দেশটি মোন্তহাবমূলক, ওয়াজিব নয়।

ত্র এউভয় উক্তি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর। অর্থাৎ কোড়া মারার সময় তিন/চার ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, চার কিংবা ততোধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম নাসায়ী, মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে কমপক্ষে দু'জন থাকা বাঞ্ছনীয়।

فَوْلُهُ اَلْمُنَاسِبُ لِكُلِّ مِنْهَا : এটা তাদের জন্য ধমক ও সতর্কবাণী যারা ব্যভিচারিণী তথা পতিতাদেরকে বিবাহ করতে চায়। এবং ক্রিটান পুরুষ উভয়কে বুঝায়। ত্রিবাহিতা এবং ব্রাহীন পুরুষ উভয়কে বুঝায়।

فَاجْلِدُوهُمُ ثَمَانِيْنَ ٤٠ - য়থা ৩টি । য়থা خَبَرُ ٩٥٠ مُبْتَدَّا অংশটি : قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ المُحْصَفِيّ وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ٥٠ وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ٤٠ جَلْدَةً

وَلَيْكَ مُمُ عَمَّهُ وَكَالِهُ اللَّهُ الْ

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে এ اِسْتِثْنَاءُ হলো শেষ বাক্য – أُولُئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ –এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর উপর থেকে فِسْق তথা ফাসিক হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

चं : অর্থাৎ স্ত্রীকে অপবাদ আরোপের ঘটনা তিন জন সাহাবী থেকে ঘটেছিল। ১. হিলাল ইবনে উমাইয়া ২. উয়াইমির আজলানী ও ৩. আসিম ইবনে আদী। -[হাশিয়াতুল জুমাল]

- रुख ता किनि कांतन थाकरा शादत । यथा مَرْفُرُع ( विं ) فَعُولُكُ فَشَهَادُةُ اَحَدِهِمْ

- فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ كَاثِنَةً वात वत مُبْتَدَأً वात खेर وَعَلِيهِمْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ यथा نعره مُنتَدَأً
- فَالْوَاجِبُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ যথা خَبَرُ अत مُبْتَدَأُ . عَ
- ७. উহ্য ফে'লের ফায়েল হবে। यथा- أَحَدِهمُ أَحَدِهمُ أَحَدِهمُ

চতুর্থ আরেকটি তারকীব হতে পারে যা আমাদের ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ وَ الْمَدُومُ الْمَدُومُ وَ الْمَدُومُ الْمَدُومُ وَ الْمُدُومُ وَ الْمُدَامُ وَ الْمُعَالَمُ وَ الْمُعَالَمُ وَاللّهُ وَ

অধিকাংশ আলেম وَرُبُ - কে মাসদার তথা مُنْصُوبُ शिरসति مُنْعُول مُطْلَق পড়েছেন। আর এর আমিল হল أَرْبَعُ شَهَادَةُ اَرْبُعُ شَهَادَةُ اَرْبُعُ شَهَادَةُ اَرْبُعُ شَهَادَةً اَرْبُعُ شَهَادَةً اَرْبُعُ شَهَادَةً اَرْبُعُ شَهَادَةً اَرْبُعُ شَهَادَةً اَرْبُعُ شَهَادَةً اللهِ अर्थाए سِفَتْ عَلَى - مَوْصُوفُ रिला लुख فَسُمَادَةً اَرْبُعُ شَهَادَاتِ بِاللّهِ अर्थाए سِفَتْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

সারকথা - أَحَدُهُمُّ মাসদার তার ফায়েল اَحَدِهِمُّ - এর প্রতি مُضَانَّ হয়েছে। মূলত مَرْفُوعٌ অথে। এটা مَرْفُوعٌ হথয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। যথা –

- كَ الْوَاجِبُ شَهَادَةً أَحَدِهِمْ -अत فَالْوَاجِبُ مَا अतु हिल مُبْتَدَأً عَقَ الْوَاجِبُ شَهَادَةً
- فَعَلَيْهِمْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ -अरह जुल तरहरह, अर्था९ مُبْتَدَأُ वरला مُبْتَدَا (अरह के वेह वेह व

اَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ অার مُبِتَدَاً उर्ा وَمَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ अार्छ। مَرْفُوعُ उर्ा के के خَبَرْ আর مُبِتَدَاً इर्ा بَعْ وَلَمَهُ ابِع عبر अश्र خبر (अश्रक्त विन्रुष्ठित कार्ता প্রয়োজন পড়ে না। জমহুর তথা অধিকাংশের মতে مَنْصُوْب - هَنْصُوْب - अर्थाए عَنْسُهَدُ آحَدُهُمُ ٱرْبُعُ شَهَادَاتِ

عَوْلُهُ بِاللَّهِ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। নিকটবর্তী হওয়ার কারণে। আর কৃষীগণের মতে أَمُهَاذَاتُ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। নিকটবর্তী হওয়ার কারণে। আর কৃষীগণের মতে أَمُهَاذَةً

خَلَى اَنَّهُ عَلَىٰ اَنَّهُ صَادِقٌ অর্থাৎ, وَمَا عَلَىٰ اَنَّهُ عَلَىٰ اَنَّهُ صَادِقٌ অর্থাৎ, عَلَىٰ اَنَّهُ وَاللهُ اِنَّهُ وَاللهُ اِنَّهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ اِنَّهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

رَّالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ اَنَّ –অটা قُوْلُـهُ وَالْخَامِسَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ আর مُبْتَدَأٌ اللَّهِ عَلَيْهِ كَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ اَنَّ عَوْلُـهُ وَالْخَامِسَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ

فَاعِلْ ٩٦- بَدْرَ ُ اللَّهِ : قَوْلُهُ أَنْ تَشْبَهَدَ

। हिन كَوْلاً فَضْلُ اللَّهِ لَفَضَحَكُمْ أَوْ لَهَلكُتُمُ ﴿ وَلَهَلكُتُمُ ﴿ وَالْعَالِمُ اللَّهِ ا

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নূরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ, শাসন-শৃঙ্খলা এবং তাওহীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মান উনুয়য়ের উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ সূরা সম্পর্কে হয়রত ওমর (রা.) কৃফাবাসীর নামে একটি ফরমান জারি করেছিলেন। যা নিম্নরূপ- عَلِمُواْ نِسَاءَكُمْ سُوْرَةَ النُّورُ

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও, যাতে করে তারা অবহিত হয় যে, চরিত্রের পবিত্রতাই হলো নূর এবং চরিত্রের অপবিত্রতা হলো অন্ধকার।

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, স্ত্রীলোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবে না, তাদেরকে লেখনী শিক্ষা দেবে না, তাদেরকে সূরা নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সূতো কাটা শিক্ষা দেবে। –[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৯৩]

সায়ীদ ইবনে মনসূর, ইবনুল মুনজির, বায়হাকী মুজাহিদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রক্রষদেরকে সূরা মায়েদা শেখাও; আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শেখাও।

হারেসা ইবনে মেজরাব থেকে বর্ণিভ, তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নিসা, সূরা আহ্যাব এবং সূরা নূর শেখাও। –[রুহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ৭৪]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা মু'মিন্ন -এর প্রারম্ভে মুমিনগণের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তনাধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুমিনগণের নৈতিক মান উন্নীত থাকে। তারা চরিত্র মাধ্র্যের অধিকারী হয়। কখনো তারা অন্যায় অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় না, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃন্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা অনেক দূরে থাকে। আর এমনি গুণাবলির অধিকারী হওয়ার কারণেই তারা হয় জান্লাতুল ফেরাদৌসের উত্তরাধিকারী। আর এ স্রার প্রারম্ভে সেসব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে এবং যারা এ পর্যায়ে সীমালজ্ঞন করে।

याता এমনি অন্যায় অনাচারে লিগু হয়, তাদের অন্তর থেকে নূর দূরীভূত হয়ে যায়। আর যারা অনাচার, ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন ঐ নূরই কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এজন্যে হাদীস শরীকে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, পুলসিরাতে পোঁছার পর মুনাফিকদের নূর বিদায় নেবে, তারা আর পুলসিরাতের পথ দেখবে না। এজন্যে মুমিনগণ ভীত সন্তুত্ত হবে যেন মুনাফিকদের ন্যায় মুমিনদের নূরও দূরীভূত না হয়। এ কারণেই মুমিনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নূরকে পরিপূর্ণ করার জন্যে মুনাজাত করে বলে, পবিত্র কুরআনের ভাষায় — رُبُنَا اَنْهُمُ لَا نَا اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْعٌ فَدِيْرٌ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায়? এ কথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদ সমূহে, আল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায়-অনাচার ও ব্যভিচার এবং জুলুম অত্যচারের মাধ্যমে। আর এ নূর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—اَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمُواَتِ وَٱلْاَرْضِ আর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের নূর। অতএব, মুমিনগণের নেক আমল হলো নূরানী এবং তার দ্বারা মুমিনের কলব থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমরাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কিয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে যারা এ জীবনে অন্যায়-অনাচারে, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। যদি তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতার পর্যবসিত। এজন্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন তিন তুলি নির্দিটিন কুলি তুলি তার বাস্লের অনুগত হয় এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে, পরহেজগারী অবলম্বন করে, তারাই হবে (জীবন-সাধনায়) সফলকাম।

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য: সর্বপ্রথম এ স্রার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুমিন জননী হয়রত আয়েশা (রা.)-এর নামে যেসব মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তাওহীদের বিবরণ ও আখিরাতের শ্বরণের তাগিদ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যা দ্বারা এর বিধানাবলির বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শান্তি যা সূরার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হেফাজত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলি পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমানায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানাবলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপারাধসমূহের যেসব শান্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তনুধ্যে ব্যভিচারের শান্তি সবচেয়ে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরো শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুষ্ঠনের ঘটনাবলি সংঘটিত হয়় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতা মূলোৎপাটনের জন্যে এর শরিয়তানুগ শান্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শান্তি সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে: কুরআন পাক ও মৃতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শান্তি ও তার পত্মা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর তা ন্যন্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শান্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শান্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শান্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শান্তি দিতে পারে। এ ধরনের শান্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'ষীরাত' [দণ্ড] বলা হয়। হুদূদ চারটি। যথা— চুরি, কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্ব স্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অন্তভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোনো অপরাধে নেই। যেমন—

- ১. কোনো ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সঞ্জান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কুরবানি করা তত্টুকু কঠিন নয় যতুটুকু কঠিন তার অন্দর মহলের উপর হাত রাখা। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় য়ে, য়াদের অন্দরহহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।
- ২. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। জননী, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারে চেয়েও কঠোরতর অপরাধ।

৩. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চেয়ে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে রাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারে যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শান্তিকে অন্যান্য অপুরাধের শান্তির চেয়ে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য वाबारिज वह गांखि वात वर्गिज हरस्र क् वें ने الزَّانِيَ فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ - वाबारिज वर्गिज हरस्र वाजि वाविकातिनी নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তি উভয়ের একই। বিধানাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গৃত অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কুরআনে الَّذِيْنَ الْمَنُواْ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাডাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সঙ্গোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এণ্ডলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখণ্ড করে দেওয়া হয়। যেমন- أَقِمْنَ الصَّلَوةَ وَأُتِيْنَ الزُّكُوةَ अरक्ष উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَيَدِيهُمَا विना হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। <mark>কিন্তু ব্যভিচারের শান্তি</mark> বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। দিতীয়ত নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে; এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষেণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হিফাজতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা তার বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা অনুপ নয়। তাই সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পন্তরের অপরাধ হবে।

ولد : قَوْلَهُ فَاجَلِدُوا [চামড়া] থেকে উদ্ভূত। কারণ চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন— جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌছা চাই। স্বয়ং রাস্লুল্লাহ কশাঘাতের শান্তিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, তাতে মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোনো কন্তই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষ্যসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা : স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে শুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। যেমন— মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই—

وَالْكَاتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِيَسَأَيْكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَانْ شَيهُدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُنُبُوثِيُّ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا . وَاللَّذَانِ يَاْتِبَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَاصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا .

অর্থাৎ "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শান্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা আলা তওবা কবুলকারী দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শান্তির প্রাথমিক য়ুগে জনসম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচারের প্রাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দিতীয়ত ব্যভিচারের শান্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শান্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ বিধান নয়; বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের বিধান আমাতের ত্রান্ত আমাতির মান্তি নির্মান তা-ই।

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা— একথা হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) কোনো হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আর্বু দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

خُذُواْ عَنَيْ خُذُواْ عَنِيْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اَليُّكُرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِاةٍ وَتَغْرِبْبُ عَامٍّ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيْتِ جِلْدُ مِا ثُغَةٍ وَالرَّجْمُ وَالرَّجْمُ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেন, আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরঘাতে হত্যা। –[ইবনে কাসীর]

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শান্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শান্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, নাকি বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য

দেশান্তরিতও করে দেবেন? এই ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল। অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা এর আগে একশ' কশাঘাতের শান্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাস্লুল্লাহ 🚃 ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্র হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে তাফসীরে সুরা নুরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর কতিপ্য অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। ১. একশ কশাঘাতের শান্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। ২. এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং ৩. বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান । বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ 🚃 যেসব বিষয়ের বাড়তি انْ هُــَوَ إِلّا وَحْتَى - সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর আদশে বলে ছিল। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে ু প্রগাম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কুরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই بُوْخي সমান। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ 🚃 সাহাবায়ে কেরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'ইয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হ্যরত আরু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 🚎 -এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে घটना প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেন- لَاتَصْ اللَّهُ بَالْمُنْكُمُا بِكِتَابِ اللَّهِ अমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ফয়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিত মহিলাকে প্রস্তর্ঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। –[ইবনে কাসীর] এই হাদীসে রাসুলুল্লাহ 🚃 একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শান্তিকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন। অথচ নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শান্তি উল্লিখিত হয়েছে; প্রস্তরাঘাতে হত্যার শান্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসুলুলাহ 🚃 -কে ওহীর মাধ্যমে এই আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তাফসীর আল্লাহর কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষ্য নিম্নরূপ-

बोर बेकरे हैं। विकेष होंदिर बोर्स होंदिर होंदिर बोर्स होंदिर होंदिर बोर्स होंदिर बेर्स होंदिर होंदिर बेर्स होंदिर हेंदिर होंदिर हेंदिर होंदिर होंदिर होंदिर होंदिर होंदिर होंदिर होंदिर होंदिर होंदिर हेंदिर होंदिर होंदिर हे

এই রেওয়ায়েত সহীহ রুখারীতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত আছে। [রুখারী খ. ২, পৃ. ১০০৯] নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষ্য নিমন্নপ— إِنَّا لاَ نَجِدُ مِنَ النَّرِجْمِ بُنِّدًا فَإِنَّهُ حَدُّ مِنْ حُدُودٌ اللَّهِ الاَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجْمَنَا بَعْدَهُ وَلَوْلاَ أَنْ بَقُولُ قَائِلُونَ إِنَّ عُمَرَ زَادَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ فِيهِ لِكَتَبْتُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَصْحَفِ وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ النَّخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْنٍ وَفُلَانَ وَفُلاَنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

অর্থাৎ "শরিয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা এটা আল্লাহর অন্যতম হদ। মনে রেখে, রাসূলুল্লাহ ক্রে রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরূপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কুরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। ওমর ইবনে খাত্তাব, আব্দুর রহমান ইবন আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ক্রে রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।" –[ইবনে কাসীর]

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই আয়াতের ভাষ্য প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতিট কুরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেনঃ তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতিট কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম। −[নাসায়ী]

এই রেওয়ায়েত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কুরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত ওমর (রা.) মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয়ে এই যে, হযরত ওমর (রা.) একথা বলেননি যে, আমি এই আয়াতকে কুরআনে দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত ওমর (রা.) সুরা নুরের উল্লিখিত আয়াতের যে তাফসীর রাসুলুল্লাহ 🚃 -এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তাফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসল 🚐 -এর কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসুলুল্লাহ 🚃 -এর তাফসীর ও বিবরণ কিভাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোনো শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোনো আয়াত নয়; বরং সুরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এ স্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কুরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহবিদগণ একে 'তেলাওয়াত মনসৃখ, বিধান মনসূখ নয়'-এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কুরআনী আয়াত হওয়া প্রমণিত হয় না। সারকথা এই যে, সুরা নুরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শান্তি রাসুলুল্লাহ -এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শান্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সন্তার প্রতি আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে। তথু মৌখিক শিক্ষাই নয়: বরং সাহাবায়ে কেরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এ প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরস্পরার মাধ্যমে পৌছছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জারুর জ্ঞাতব্য : এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্য লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়র মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ভদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যক্তিচারের শান্তির পর্যায়ক্রমিক তিনটি ন্তর : উপরিউক্ত রেওয়ায়েত ও কুরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শান্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ রিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এ বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় ন্তরের বিধান সূরা নৃরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় ন্তরের বিধান রাস্লুলাহ ভূ উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শান্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামি আইনে কঠোর শান্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও কড়া রাখা হয়েছে: উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের ব্যাভিচারের শান্তি সর্বাধিক কঠোর এতদসঙ্গে ইসলামি আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ক্রটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শান্তি হদ' মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শান্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যভিচারে হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্বর্থহীন সাক্ষ্য জরুরি; যেমনটা সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরি কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোনো ব্যক্তি এই সাক্ষ্যে দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শান্তি তথা বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি ফিকহয়ন্তাদিতে দুষ্টব্য।

পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শান্তিও ব্যভিচারের শান্তি কিনা? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তাফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শান্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শান্তির চেয়ে কম নয়। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শান্তি দিয়েছেন।

বিধায় শান্তি প্রয়োগকারীদের পক্ষ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শান্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দিয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্জনীয়। ইসলামে সব শান্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্জনীয়। ইসলামে সব শান্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শান্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছারা প্রমাণিত হয়ে গেল অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্চ্নাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা : অশ্লীল ও নির্লজ্ঞ কাজ-কারবার দমনের জন্য ইসলামি শরিয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শন্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শন্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এটা নির্লজ্ঞ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্ত বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্জিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরিয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় য়ে, তার অপরাধ সাক্ষ্য ছারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরিয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্জিত করার জন্যও ইসলাম ততটুকুই যত্নবান। এ

কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োপ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

: ব্যভিচার সম্পর্কিত विভীয় বিধান : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শান্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। তন্মধ্যে অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হয় এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরিয়তের কোনো বিধান নয়; বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রম্ভ হয়ে যায়। ভালোমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যই কোনো নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে বার্থ হলে অপারণ অবস্থায় বিবাহ করতে সমত হয়, কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সংকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রম্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ ঐ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোনো সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরিয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রাক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রম্ভ লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে, পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যন্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোনো মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াত্ের थथम वाका वर्षार مُشْرِكَةً أَوْ مُشْرِكَةً عَالَا اللَّهُ عَالِكُ وَانِينَةً أَوْ مُشْرِكَةً अपम वाका वर्षार

অমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যন্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোনো সত্যিকার মু'মিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ মু'মিন মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরিয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরপ নারী বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হাা, এরপ নারীকে কোনো ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে তবে অনিক্রা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরপ নারীকে বিবাহ করতে কোনো মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দৃটি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হক্ষে আয়াতের দিতীয় বাক্য অর্থাৎ— এই ক্রিটিত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোনো পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোনো ব্যভিচারিণী নারী কোনো সংপুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত ছারা এরপ বিবাহের অন্তর্জতা বোঝা যায় না। শরিয়ত মতে এরপ বিবাহ তন্ধ হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকহবিদের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলি প্রমাণিত

বলে জনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। অর্থ এই যে, ক্রভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্য তা

আছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে।

আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন যে, ব্রাট্রা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সংপুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সংপুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যুসী [ভেডুয়াপনা] যা শরিয়তে হারাম। এমনিভাবে কোনো সঞ্জান্ত সতী নারী যদি কোনো ব্যভিচারে অভ্যন্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অভদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরি নয়। শরিয়তের পরিভাষায় 'হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

- ১. কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোনো পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়। যেমন
  কানো মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবিরা গুনাহ এবং শরিয়তে অস্তিত্হীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।
- ২. কাজটি হারাম অর্থাৎ, শান্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোনো নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এবং শরিয়তানুযায়ী দুজন সাক্ষীর সামনে তার সন্মতি ক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গুনাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থিব বিধানে তা বাতিল ও অন্তিত্বীন নয়। বিবাহের শরিয়তারোপিত ফলাফল যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে ক্রি শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ সঠিক। কোনো কোনো তাফসীরকারক আয়াতটি মনসুখ তথা রহিত বলেন; কিন্তু বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী আয়াতটি মনসুখ বলার প্রয়োজন নেই।

ভকটি অপরাধ এবং তার হদ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান : মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তৃলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরিয়ত এর শান্তি সব অপরাধের চেয়ে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোনো পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরিয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্যে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরিয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুৎসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং গুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং ভারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষ্য না-ই থাকে কিংবা চারজনের চেয়ে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শান্তির খুঁকি লেওয়া কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব: এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোনো সময় শরিয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনো শান্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই ধারণা ভ্রাপ্ত। কেননা এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শান্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপন্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবর্তা বলা অবস্থায় দেখে এ ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোনো শর্ত আরোপিত নেই। এ ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরিয়তের আইনে শান্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এক্ষেত্রে হদের শান্তি প্রযোজ্য হবে না: বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শান্তি দেওয়া হবে।

কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না; কিন্তু অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শান্তি দিতে পারবে।

মুহসিনাত কারা? ارْحَانُ শব্দিট الْحَانُ থেকে উদ্ভূত। শরিয়তের পরিভাষায় الْحَانُ দু' প্রকার। একটি ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরিয়তসম্মত পস্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শান্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য الْحَمَانُ এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে হবে অর্থাৎ, পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই। —[জাসসাস]

ভিন্ত । তিন্ত : অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শান্তি তো তাৎক্ষণিক বান্তবায়িত হয়ে গেছে। তাকে আশিটি বেক্রাঘাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শান্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোনো মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুততপ্ত হয়ে তওবা না করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হ্যা, তবে শুনাহ মাফ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে তিনুন্ত করা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির জারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু।

প্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের এই ব্যতিক্রম বিধান ইমাম আবৃ হানীফা ও অন্য কয়েক জন্য ইমামের মতে প্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ, وَارُ لَا يُلَكُ مُمُ الْفَالِمِيَّارُي وَمُمُ الْفَالِمِيُّانِ وَهُمَ الْفَالِمِيْرُونَ وَهُمَ الْفَالِمِيْرُونَ وَهُمِ الْفَالِمِيْرُونَ وَهُمِ الْفَالِمِيْرُونَ وَهُمِ الْفَالِمِيْرُونَ وَهُمِ الْفَالِمِيْرُونَ وَهُمِ الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمِ هُمَا حَتَى الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمُ الْفَالِمِيْرُونَ وَهُمِ هُمَا حَتَى اللهُ اللهُ وَهُمُ الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمُ الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمُ مَا عَلَيْكُونُ وَهُمُ الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمُ الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمُ الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمُ الْمُعَالِمِيْرُونَ وَهُمُ مَا عَلَيْكُ وَمُ الْمُعَلِمُ وَهُمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَهُمُ الْمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُونُونَ وَمُونُونَ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُونُونَ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُونُونَ وَمُعُلِمُ ولِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُ وَمُعُلِمُ وَم

শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরিয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেওয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়; আর অপর পক্ষে স্ত্রী তার স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে

উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরিউক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শান্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত ভাষায় কসম খেতে সমত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শান্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালে শান্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে ভাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকহগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামি শরিয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরি যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষ্ম সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উন্টা তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দৃষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ করে থাকবে, যাতে অপবাদের শান্তি থেকে নিরাপদ থাকে; কিত্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খুলে, তবে অপবাদ আরোপের শান্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খুলে তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা- বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিাতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ানের আয়াতের শানে নুযূল কোন ঘটনাটি? এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন, বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (য়.) এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নবভী (য়.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পন্ত, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উন্যাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানীতে বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই জবানীতে মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমার পুরাপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিনু পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরি যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং তাদেরকে সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এ স্থলে হ্যরত সা'দের ভাষা বিভিনু রূপে বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই। —[কুরতুবী]

আবূ ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ 🚃 হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্যার সমাধান নাজিল করেছেন। হিলাল আরজ করলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেওয়া হলো। সে বলল, আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আজাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবেং হিলাল (রা.) আরজ করলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমি সম্পূর্ণ কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও! অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাজির ও নাজির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল (রা.) আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষ্য এরূপ- যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ 🚃 হিলাল (রা.)-কে বললেন, দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হান্ধা। আল্লাহর আজাব মানুষের দেওয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরজ করলেন, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আজাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের দ্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূপুল্লাহ 🚃 বললেন, একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহর আজাব মানুষের আজাব তথা ব্যভিচারের শান্তির চেয়ে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম থেতে ইতস্তত করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ড থেকে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে; সে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিছু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। –[মাযহারী]

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ! ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন— অপবাদের শান্তি সম্বলিত আয়াত নাজিল হলে রাসূল মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন । উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন । তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ : আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোনো পুরুষর সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে । এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনবং সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে । এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন ।

এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাতো বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার দ্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখেতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিক্নাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি....... পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমার নামাজের সময় রাস্লুল্লাহ — এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ — ! বিগত জুমায় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিভাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা আমার পরিবারে মধ্যেই এরপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। — মাযহারী

বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সাঈদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপে এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ । যদি কোনো ব্যক্তি তার দ্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ কললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার দ্রীর ব্যাপারে বিধান নাজিল করেছেন। যাও দ্রীকে নিয়ে এসো, বর্ণনাকারী সাহল বললেন, তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন, ইয়া রাস্লুল্লাহ : এখন যদি আমি তাকে দ্রীরূপে রাখি তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। —[মাযহারী]

উপরিউক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হজর ও ইমাম নবভী (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জন্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ানের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাস্লুল্লাহ والمعالمة وا

## অনুবাদ:

১১. <u>যারা এই অপবাদ রচনা করেছেন</u> হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর এই মিথ্যা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে জঘন্যতম মিথ্যা বলেছে। <u>তারা তো</u> তোমাদেরই একটি দল অর্থাৎ মুমিনগণেরই একটি ঞ্জ। অর্থাৎ হযরত হাসসান ইবনে ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, মিসতাহ এবং হামযা বিনতে জাহশ। একে তোমরা মনে করিও না উক্ত দলটি ছাড়া অপরাপর মুমিনগণ তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তা আলা এর বিনিময়ে তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন এবং হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর নিঙ্কলুষতা প্রকাশ করবেন। আর তাঁর সাথে যে সাহাবী ছিলেন তিনি হলেন হযরত সফওয়ান (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণের পরে আমি রাসূল === -এর সাথে কোনো এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, একরাতে তিনি কাফেলা রওয়ানা দেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলাম। আমি কাফেলার নিকট এসে দেখলাম যে, আমার গলার হারটি হারিয়ে গেছে। عِنْدُ শব্দের عَيْن বর্ণটি যেরযুক্ত, অর্থ- গলার মালা, হার।] আমি সেটিকে তালাশে ফিরে গেলাম। তারা আমার হাওদাজকে উঠিয়ে ফেলল। হাওদাজ হলো আমার উটের পিঠে আরোহণ করার জন্য যা স্থাপন করা হয়েছিল পালকি জাতীয় বাহন] তারা মনে করেছিল যে, আমি তাতে রয়েছি। কারণ তৎকালীন নারীরা অল্প ভক্ষণের কারণে খুবই ছিপছিপে ও হান্ধা ধরনের ছিল। عُلْقُهُ শব্দে বর্ণে পেশ এবং 🌠 বর্ণটি সাকিনযুক্ত, অর্থ– অল্প খাবার। আমি তথায় আমার হারটি পেয়ে গেলাম এবং তারা চলে যাওয়ার পর আমি ফিরে আসলাম। الْمُنْزِلِ الَّذِي كُنْتُ فِبْهِ . তখন আমি যে স্থানে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম।

١١. إِنَّ الَّذِينُنَ جَآ أَوْا بِالْإِفْكِ اَسْوَءَ الْكِذْبِ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِقَذْفِهَا عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط جَمَاعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنْ ابْنِي وَمِسْطُحُ وَحَمْنَهُ بِنْتُ حَجْشِ لَا تَحْسَبُوهُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ غَيْرَ الْعُصْبَةِ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيرُ لُكُم ط يَأْجُركُم اللَّه بِهِ وَيُظْهِرُ بَرَاءَةَ عَائِشَةً وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ وَهُوَ صَفْوَانُ فَإِنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ بِعُدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَفَرَغَ مِنْهَا وَرَجَعَ وَدُنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَاَذِنَ بِالرَّحِيْلِ لَيْلَةٌ فَمَشَيْتُ وَقَضَيْتُ شَانِي وَاَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَإِذَا عِفْدِي إِنْ قَطَعَ هُوَ بِكُسْرِ الْمُهْلَمَةِ الْقَلَادَةُ فَرَجَعْتُ ٱلْتَوسَةُ وَحَمَلُوا هَوْدَجِيْ هُوَ مَا يُرْكُبُ فِيهِ عَلٰى بَعِيْرِيْ يَحْسَبُوْنَنِيْ فِيْهِ وَكَانَتِ النِّسَاءُ خِفَافًا إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ هُوَ بِطُبِمُ الْمُهُ مَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ مِنَ الطُّعَامِ أي الْقَلِيلِ وجَدْتُ عِقْدِي وَجِنْتُ بِعُدَ مَا سَارُوا فَكِلسَتُ فِي

وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقُومَ سَيَفْقِدُونَنِي فَيُرْجِعُونَ إِلْسَى فَغَلَبَتْ نِنْ عَيْنَاى فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ قَدَّ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدَّلُجُ هُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ أَيْ نَزَلَ مِنْ أَخِرِ اللِّيْلِ لِلْإِسْتِرَاحَةِ فَسَارَ مِنْهُ فَأَصْبَحَ فِيْ مَنْزِلِي فَرَاى سَوادَ إِنْسَانِ نَائِمِ أَيْ شَخْصَهُ فَعُرْفَنِنْ حِيْنَ رَانِيْ وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ أَى قَوْلَهُ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَخَمَّرْتُ وجَهِنْ بِجِلْبَابِيْ اَيْ غَطَّيْتُهُ بِالْمِلَاءَةِ وَاللَّهِ مَا كَلَّمَنِي بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةٌ غَيْرَ إِسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ انَاخَ رَاحِلَتَهُ وَطَّئَ عَلٰى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطُلَقَ يَقُودُيِي الرَّاحِلَةَ حَتَٰى اتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظُّهِيْرَةِ أَيْ مِنْ أَوْغُرَ أَيْ وَاقِفِينْ فِي مَكَانٍ وَغُرٍ فِيْ · شِدَّةِ الْحَرِّ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِيَّ وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيِّ ابْنِ سَلُولِ إِنْتَهٰى قَولُهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ قَالَ تعَالَى لِكُلِّ امْرِيُ مِّنْهُمْ أَى عَلَيْهِ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ جِ فِي ذٰلِكَ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ أَى تَحْمِلُ مُعْظَمَهُ فَبَدأَ بِالْخَوْضِ فِينْهِ وَاشَاعَهُ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ أُبِيَّ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ . هُوَ النَّارُ فِي الْأَخِرَة.

### অনুবাদ

এবং মনে মনে ভাবলাম যে, যখন তারা আমাকে পাবে না তখন তারা আমার তালাশে অবশ্যই এখানে আসবে। আমার চোখে নিদ্রা চলে আসায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হযরত সফওয়ান (রা.) পেছনে তল্পাশীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওনা হয়ে প্রভাতে ফে'ল দুটো عُـرُسَ অবং إِدْكَجَ কে'ল দুটো তাশদীদযুক্ত। کَـرُّسَ অর্থ- শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করা আর اَدُكَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ वर्ष – যাত্রা করা । তিনি একজন নিদ্রিত মানুষের আকৃতি দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন। কেননা তিনি আমাকে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেখেছিলেন। তখন তিনি ''ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন'' বললেন, তার এই শব্দে আমি জাগ্রত হয়ে সাথে সাথে উড়না বা চাদর দারা মুখ ডেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমার সাথে আর একটি কথাও বলেননি এবং ৄুঁটিনুটিতথা ইন্নালিল্লাহ ব্যতীত তার থেকে অন্য কোনো শব্দও আমি শুনিনি। তিনি তার উট বসিয়ে তার [উটের] হাত অর্থাৎ, উটের সামনের দু পা ধরে রাখলেন যাতে সে দ্রুত উঠে না যায়। অতঃপর আমি তাতে আরোহণ করালাম। তিনি আমাকে নিয়ে উটের লাগাম ধরে কাফেলা পানে ছুটে চললেন। এভাবে আমরা এমন সময় কাফেলার নিকট পৌছলাম, যখন তারা দ্বি-প্রহরের তীব্র গরমের কারণে যাত্র বিরতি করছিলেন। ﴿وَغِيرِينَ শব্দটি كَوْغَرِينُ হতে নির্গত, যার অর্থ- তীব্র গরমে তপ্ত জায়গায় যাত্রা বিরতি করা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার সমালোচনা করে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। -[বুখারী-মুসলিম] আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল। এ ব্যাপারে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে উক্ত বিষয়ে ছিদ্রানেষণের পেছনে পড়েছে এবং তা প্রচার করেছে সে হলো [মুনাফিক নেতা] আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল'। তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। আর তা হলো পরকালে জাহানামের অগ্নিদাহন।

### অনুবাদ :

- ১২. যখন তোমরা একথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও
  মুমিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন
  ভালো ধারণা করল না। অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি
  ধারণা করা। এবং তারা কেন বলল না যে, এটা
  তো সুম্পন্ত অপবাদঃ সুম্পন্ত মিথ্যা কথা। এখানে
  ্তা সুম্পন্ত অপবাদঃ ব্যা কিকেন ভালিক ভ্রা হৈয়ছে।
  অর্থাৎ
  অর্থাৎ
  ভালিকজন! তোমরা কেন সুধারণা পোষণ করলে না ও
  বললে না।
- ১৩. <u>তারা</u> উক্ত দলটি <u>কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী</u>

  <u>উপস্থিত করেনি</u> যারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

  <u>যেহেতু তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে</u>

  <u>কারণে তারা আল্লাহর নিকট</u> অর্থাৎ তাঁর বিচারে

  মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে।
- ১৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিও হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করতো হে লোকজন! অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ে ছিদ্রানেষণ করছিলে <u>চরম</u> শান্তি পরকালে।
  - ১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ একে অপরের নিকট বর্ণনা করছিলে। নিকট একটি এক ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর ঃ। অব্যয়টি নিকট এটা ছল শুক্তর বিষয় পাপের ক্ষেত্রে। এবং এমন বিষয় মুখে বিদ্যান্তর করছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যে, এতে কোনো পাপ হবে না। যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল শুক্তর বিষয় পাপের ক্ষেত্রে।

- الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بِانْفُسِهِمْ أَيُّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بِانْفُسِهِمْ أَيُ ظُنَّ بِعَضُهُمْ بِبَعْضِ خَيْرًا وَقَالُوا هٰذَا طَنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ خَيْرًا وَقَالُوا هٰذَا إِفْكُ مُبِينٌ فِيهِ الْتِفَاتُ الْفُكُ مُبِينٌ فِيهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْخِطَابِ أَيْ ظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ .
- . لَوْلَا هَلَّا جَاءُوا آيِ الْعُصْبَةُ عَلَيْهِ بِارْبِعَةِ شُهَداء ج شَاهَدُوهُ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ آئَ فِئ بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ آئَ فِئ حُكْمِه هُمُ الْكَذِبُونَ فِيْهِ.
- . وَلُولًا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللّهُ فَي مَا افْضَتُمْ اللّهُ فَي مَا افْضَتُمْ فِي مَا افْضَتُمْ عَذَابُ فِي فِي الْاخِرَةِ. عَظِيْمٌ فِي الْاخِرَةِ.
- . إِذْ تَكُفَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمْ أَى يَرُوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ وَحُذِفَ مِنَ الْفِعْلِ إِحْدَى التَّانَيْنِ وَإِذْ مَنْصُوْبٌ بِمَسَّكُمْ أَوْ بِافَضْتُمْ وَتَقُولُونَ بِافْوَاهِكُمْ مَّا لَوْ بِافَضْتُمْ وَتَقُولُونَ بِافْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا لَا إِثْمَ فِيهِ وَهُو عِنْدَ اللّهِ عَظِيْمٌ . فِي

### অনুবাদ:

. وَلَوْلاً هَلا إِذْ حِبْنَ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ مَا يَنْبَغِى لَنَّا أَنْ نُتَكَلَّمَ بِهَذَا ق سُبْحٰنَكَ هُوَ لِلتَّعَجُّبِ هُنَا هَذَا بُهْتَانُ كِذْبُ عَظِیْمُ.

১৬. তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। সমীচীন নয় আল্লাহ পবিত্র মহান এখানে বিশ্বয়সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তো এক গুরুতর অপরাধ। মিথ্যা রটনা।

. يَعِظُكُمُ اللَّهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهُ ابَداً إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -تَتَّعِظُوا بِذٰلِكَ -

১৭. <u>আল্লাহ তোমাদেরেকে উপদেশ দিচ্ছেন</u> নিষেধ
করেছেন বারণ করেছেন <u>তোমরা যদি মুমিন হও</u>
তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো
<u>না।</u> এর দ্বারা উপদেশ লাভ কর।

١. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ طَفِى الْآمْرِ
 وَالنَّهْي وَاللَّهُ عَلِينَمُ بِمَا يَاْمُرُ بِهِ
 وَيَنْهٰى عَنْهُ حَكِيْمٌ فِيهِ

১৮. আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহকে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ যে ব্যাপারে তিনি আদশে করেন এবং যে বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেন। প্রজ্ঞাময় এ ব্যাপারে।

رَانَّ الْدِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ بِاللِسَانِ فِي الَّذِيْنَ امْنُوْ الْبِنِسْبَتِهَا الْكِسَانِ فِي الَّذِيْنَ امْنُوْ الْبِنِسْبَتِهَا الْكَهُمْ وَهُمُ الْعُصْبَةُ لَهُمْ عَذَابُ الْبِيْمُ فِي اللَّانِي الْعُصْبَةُ لَهُمْ عَذَابُ الْبِيْمُ فِي اللَّذُنِي وَالْاَحِرَةِ طَ فِي اللَّهُ مِا اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ النَّتِفَاءَ بِالنَّارِ لِحَقِّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْبِيفَاءَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْبِيفَاءَ هَا عَنْهُمْ وَانْتُمْ ايسُها الْعُصْبَةُ لَا تَعْلَمُونَ . ومُودَدها فِينْهِمْ .

১৯. যারা মুমিনদরে মধ্যে অন্নীলতার প্রসার কামনা করে
মৌখিকভাবে। তাঁদের প্রতি অন্নীলতার সম্বন্ধ
করে। তারা হলো একটি দল। তাদের জন্য, রয়েছে
মর্মন্তদ শান্তি পৃথিবীতে অপবাদের সাজা প্রয়োগের
মাধ্যমে। এবং আখিরাতে জাহান্নামে অগ্নি দ্বারা
আল্লাহর হকের কারণে। এবং আল্লাহ জানেন
তাদের ব্যাপারে এ বিষয়টি অসত্য হওয়াকে তোমরা
হে লোক সকল! জান না তাদের মাঝে এর অন্তিত্ব
সম্পর্কে।

. ٢. وَلَوْلَا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَيْلُهَا اللّهُ وَلَوْلَا فَصْلُ اللّهِ عَلَيْهِا الْعُصْبُهُ وَانَّ اللّهُ رَّوُفَ اللّهُ رَّوُفَ اللّهُ رَّوُفَ اللّهُ رَّوُفَ اللّهُ رَّوُفَ اللّهُ رَّوُفَ اللّهُ وَالْعُفُوبَةِ .

২০. <u>তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দরা না থাকলে</u>
হে লোক সকল! [এ বিষয়টি গোপন রাখার মাধ্যমে,
তাহলে তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না।] <u>এবং</u>
<u>আল্লাহ তা'আলা দরার্দ্র ও পরম দরালু</u> তোমাদের
সাথে শাস্তি তুরানিত করার ব্যাপারে।

## তাহকীক ও তারকীব

এবানে থেকে ১৮নং আয়াত পর্যন্ত إِنَّالِ -এর আলোচনা করা হয়েছে। অভিধানে وَفَالِهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ الْحَ অভিধানে الْمَانِ অর্থ হলো পরিবর্তন সাধন করা, পাল্টে ফেলা। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম মিখ্যা হলো যা সত্যকে আসত্যে ও অসত্যকে সত্যে পরিণত করে। সং নিষ্কল্ম ব্যক্তিকে ফাসিক ও ফাসিককে সং নিষ্কল্ম পরহেজগার বানিয়ে দেয়। শরিয়তে একে ইফক বলা হয়।

ছোট দল, উক্ত দলের লোক সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি রয়েছে। قُوْلُـهُ عُصْبَيّةٌ

ঠুনি বি র বারা রাস্লুল্লাহ হার । এর দ্বারা রাস্লুল্লাহ করে । এর দ্বারা তাদেরকে সান্ত্রনা দেওয়া উদ্দেশ্য ।

ত্র ক্রির ঘটনা। এর অপর নাম হলো গাযওয়ায়ে মুরাইসী। বিশুদ্ধ উজি মতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা।

وَإِذَا سَالْتُسُوهُنَّ - षाता भर्पा अश्काख आग्नाज खिल्मना । आत का वरना وجَابُ : قَوْلُهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ مَتَاعًا فَاسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَّاءِ حِجَابٍ

वियासित जना त्नर तील वें عُدْرِيْس : قُنُولُتُهُ قَد عُرُّرِسَ : مُولُتُهُ قَد عُرُّرِسَ

। অর্থ - শেষ রাতে সকর করা । وَدُلَجُ وَادْلَاجٌ : قَـوْلُـهُ إِدَّلَجَ

وَالدَّالِ अल्ल ইक्षिण करत्न (لَفَ نَشْر مُرَبَّبُ) সম্পর্কে ক্রমধারা (لَفَ نَشْر مُرَبَّبُ) ऋপে ইক্ষিত করেছেন যে, ان উভয়টি তাশদীদযোগে।

। এই এই এই এই এই এই এই এই এই নাখ্যা। وَوَلَدُ مُؤْلِ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ لِلْاِسْتِرَاكِةِ

এর ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যাকার (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর শব্দের ব্যাখ্যা করার জন্য এর মাঝে বিশ্লেষণমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন, নতুবা মূল ভাষ্য হত এরপ-

كَانَ صَفْوَانٌ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادُّلَجَ مِنْهُ فَأَصْبَحَ فِي مَنْزِلِي

থেকে নিম্পন্ন হয়েছে। অর্থ প্রচণ্ড গরম। وَغُرُّ এটা وَعُولُهُ مُوْغِرِيْنَ

: এমন চাদর या শরীরকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

। अर्थ श्रा ठीव गतरम क्षर्तगकाती : قَبُولُهُ مُنْوَغِرِينَنَ

े किक विश्वरत । قُولُهُ فِي نَحْرِ الظُّهِيَّكِرة

: সাল্ল হলো মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর মায়ের নাম।

و आर्थ عَلَى हाता जाकनीत करत है कि करतहन रव, عَلَى हो को عَلَيْهِ (वा अ) कोर्त करतह है के करतहन रव و

হয়ে থাকে। عَوْلُهُ لَوْلَا এই এই এই মূলত ও ধরনের مَاضِى वा ধমকমূলক। কেননা এটি مَاشِكُ لَوْلَا هَا لَوْلَا هَ تَوْبِيْخِيَّة اَا لَوْلَا يَا عَاضِيُ -এর পূর্বে এসেছে। كَاضِيُ عَاشِيْ

ك. مَاضِي -এর পূর্বে এলে تَوْبِيْخِيَّة তথা ধমকম্লক হয়। ২. مُضَارِعٌ -এর পূর্বে এলে تَوْبِيْخِيَّة তথা উৎসাহজ্ঞাপক হয়। ৩. আর مَضْارِعٌ -এর পূর্বে এলে مَضْارِعٌ তথা পূর্ববর্তী অংশের অন্তিত্বের দক্ষন পরবর্তী অংশের অন্তিত্ব না হওয়া বুঝায়।

এখানে মোট ৬ জায়গায় كُولًا ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম, ২য়, ও ৪র্থটি تَوْبِيْخِيَّة ; এ কারণে এর جُوابٌ -এর প্রয়োজন নেই। আর ৩য়, ৫ম ও ৬ঠটি কিন্দুলৈ বা مُرَّطِيَّه বা مُرَّطِيَّه তা ও ৬ঠটির ক্ষেত্রে جَوَابٌ উন্নুখিত হয়েছে। আর ৫ম স্থানে جُوابٌ উহা রয়েছে। –[হালিয়াতুস সাবী]।

ভেছে। কৰা প্ৰয়োজন ছিল। এ জন্যে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, এখানে فَنَا الْمُؤْمِنُونَ चरिष्ट । এখানে বন্ধুত দু'ধরনের وَالْتَهَاتُ عَنِ الْمُؤْمِنُونَ चरिष्ट । এখানে خَانُمُ فَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ चरिष्ट । এখানে বন্ধুত দু'ধরনের وَالْتَهَاتُ عَنِ الْمُؤْمِنُونَ चरिष्ट । এখানে বন্ধুত দু'ধরনের وَالْتَهَاتُ عَنِ الْمُؤْمِنُونَ चरिष्ट । কৰা প্রয়োজন ছিল। এ জন্যে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, এখানে وَالْتَهَاتُ عَنَ الْمُؤْمِنُونَ चरिष्ट । এখানে বন্ধুত দু'ধরনের وَالْتَهَاتُ وَالْتَهَا وَالْتَهَا وَالْتَهَا وَالْتَهَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

كُولًا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ ظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِإِخْرَانِهِمْ خَبْرًا وَهُلَّا قُلْتُمْ إِفْكُ مُبِينًا

[তোমরা যখন তা শুনলে হে মুমিনগণ! তোমাদের ভাইদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলে না কেনঃ তোমরা কেন বললে না যে, এটা স্পষ্ট মিথ্যা।

غَلَيْهُ لَوْلاً هُلَاجِبَاؤُوا عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

विलुख मानांत शरााकन १५८५ ना । جُمُلُة مُستَنافَية عرا عَرْلا جَاَّمُوا विलुख मानांत शरााकन १५८५ ना ।

د فَوْلُهُ أَيْ فِي خُمْمِهِ : এর দারা ব্যাখ্যাকার (র.) নিম্লোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন: মিথ্যা অভিযোগকারীদেরকে আল্লাহর সমীপে এজন্য মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে যে, তারা ৪জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ৪ জন সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হলেও তারা মিথ্যুকই ছিল।

উত্তর: সাক্ষী পেশ করতে না পারার ক্ষেত্রে শরিয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যুক ছিল, আর যদি সাক্ষী পেশ করত, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে বাহ্যত সত্যবাদী হতো। আর আল্লাহ তা'আলার যেহেতু তাদের জাহেরী ও বাতেনী উভয়ভাবেই মিথ্যুক সাব্যস্ত করার ইচ্ছা ছিল, এ জন্য ৪জন সাক্ষী তলব করেছেন। যাতে স্পষ্টাকারে তাদের মিথ্যা প্রকাশ পায়।

كَسُكُمْ रिला جُرَابٌ अत ; إِمْتِنَاعِبُه की لَوْلاً का : قَوْلُهُ لَوْلاً فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

হলো فَنْ عُوْلُ فِيْهُ مُقَدَّمٌ তথা طَرْف وها و عَلَيْ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللَّهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَا

এর ছারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَعِظُّكُمْ क्रिय़ाि : قَوْلُهُ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعَوُّوُوا এর ছারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَعُظُّكُمْ عَنِ الْعُوْدِ ছারা عَنْ ছারা عَنْ ছারা عَنْ ছারা عَنْ ছারা عَنْ قَوْلُهُ وَالْمُؤْدِ অধীবিশিষ্ট। অতঃপর عَنْ وَهَا الْعُوْدِ কি বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ عَنْ ছেলো عَنْ وَهَا الْعُوْدِ مَا الْعُوْدِ الْعُودِ الْعُوْدِ الْعُودِ الْعُوْدِ الْعُودِ الْعُودِ الْعُودِ الْعُودِ الْعُودِ الْعُودِ الْعُودِ الْعُودُ الْعُو

وَهُمْ عُصْبَةً : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আয়েশা (রা.) ও সাফওয়ান (রা.), আর عُصْبَةً । এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক, যারা অশ্লীল বিষয়ের প্রচার কামনা করত।

خُبُرْ ٩٦- إِنَّ यठा राला : قَنُولُهُ لَهُمْ عَذَاكُ الْمِيمُ

جَوَابٌ ٩٩٠ لَوْلاَ वरला لَعَاجَلَكُمْ अत ها مَا عَضْلُ اللّٰهِ عَطْنَ عَطْنَ اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهُ رُوْفَ رُحِيَّمُ مَوْجُوْدَانِ -बत छिता فَضْلُ اللّٰهِ आत बत خُبَرُ अत बता مُبْتَدَا मिला مَعْطُوْن عَلَيْه ७ का का का का के

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আন-ন্রের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তী বিধানাবলির সাথে সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-ন্রের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শান্তি ও পারকলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোনো সতী-সাধী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরপ অপবাদ আরোপকারীর শান্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যঠ হিজরিতে কতিপয় মুনাফিক উমুল মুমিনীন হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক শুরুতর ছিল। তাই কুরআন পাকে আল্লাহ তা আলা হয়রত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরিউক্ত দশটি আয়াত নাজিল করেছেন। এসব আয়াতে হয়রত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশ্র্যহণ করেছিল, তাদের স্বাইকে শুনিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তাফসীর বোঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জর্করি। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হছেতে

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী: বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরিতে যখন রাস্লুল্লাহ — বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হয়রত আয়েশা সিন্দীকা (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হয়রত আয়েশার উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হয়রত আয়েশা (রা.) প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে য়েতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। য়ুদ্ধ সমান্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মন্যিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো য়ে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান খেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হয়রত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন য়ে, কাফেলা চলে গেছে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হয়রত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের ফিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল য়ে, তিনি ভেতরেই আছেন। বাহন

উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়ন্ধা ও ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য এরপ ধারণাও কারো মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বৃদ্ধিমন্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাস্লুল্লাহ ত্রু ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদার কোলে চলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়ান্তাল (রা.)-কে রাস্লুল্লাহ ত এ কাজের জন্য নিযুক্ত করছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হ্যরত আয়েশা (রা.)-কে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজি'উন" উচ্চারিত হয়ে গেলে। এ বাক্য হ্যরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হ্যরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রিশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবুরাই ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাস্লুল্লাই — এর শক্ত। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হ্যরত হাসসান, মিসভা এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ (রা.) ছিলেন এ শ্রেণীভুক্ত। তাফসীরে দূররে মনসুরে ইবনে মরদুওয়াইহের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে— ﴿ اللَّهُ مُنْ وَمِسْطَحُ وَمُنْكَ

যখন এই মুনাফিক রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাস্লৃল্লাহ 
এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশ্র্যহণকারীদের নিন্দায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। আয়াতগুলোর তাফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ হিসেবে বর্ণিত কুরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাস্লৃল্লাহ শিরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের উপর অপবাদের হদ প্রয়োগ করেলন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মরদুওয়াইহ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাস্লুল্লাহ তিনজন মুসলমান মিসতাহ, হামনাহ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী (র.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসল্ল্লাহ আসলে অপবাদ রচয়িতা আন্দ্রাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দিশুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে। —[বয়ানুল কুরআন]

হযরত আরেশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য: ইমাম বগভী উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বতরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য: রাসূলুল্লাহ — এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ — এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, এ আপনার স্ত্রী। —[তিরমিযী] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

षिতীয় বৈশিষ্ট্য: রাস্পুল্লাহ তাঁকে ছাড়া কোনো কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : তাঁর কোলে রাস্লুল্লাহ 🚟 -এর ওফাত হয়।

**চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : হ**যরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য: রাসল্ক্লাহ = -এর প্রতি কখনো ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোনো বিবির এরপ বৈশিষ্ট্য ছিল না।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য: আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য: তিনি রাসূলুল্লাহ —— -এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ফকীহ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মৃসা ইবনে তালহা (রা.) বলেন, আমি আয়েশা সিদ্দীকার চেয়ে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি । —[তিরমিথী]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসৃষ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাজিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

শেওয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলিয়ে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহতীরুকে ফাসিকরূপে এবং ফাসিকরেপ আল্লাহতীরুক পরহেজগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও এটা বলা হয়। ক্রিলের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশির জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ক্রিলের মুনাফিকরা মুসলমানি দাবি করত বিধায় তাদের ক্রেভে মুনাফিকরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন নয়, মুনাফিক ছিল। কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানি দাবি করত বিধায় তাদের ক্রেভে মুনামিনের বাহ্যিক বিধানাবলি প্রযোজ্য হতো। তাই ক্রিলেন তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাস্পুল্লাহ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাদেরকে শান্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা করুল করেন। হয়রত হাসসান ও মিসতাহ (রা.) তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তারা উভয়েই বদর যুক্ষে অংশগ্রহণ করছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হয়রত আয়েশা (রা.)-এর সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না। যদিও তিনি অপবাদের শান্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হয়রত আয়েশা বলতেন, হাসসান রাস্পুল্লাহ

-এর পক্ষ থেকে কাব্য-প্রতিভা ঘারা কাফেরদের চমৎকার মোকাবিলা করেছেন। কাক্রে আকেন দিতেন। -[মাযহারী]

হযরত আয়েশা, সাঞ্চওয়ান ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদের দোষমুক্ততা নাজিল করে তাদের সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শান্তিবাণী নাজিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

ভাগি যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছেন, সেই পরিমাণে তার গুনাহ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শান্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আজাব ভোগ করবে। যে খবর জনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে জনে নিকুপ রয়েছে, সে আরো কম আজাবের যোগ্য হবে।

শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি এই স্পেবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ, একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আজাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আৰুল্লাহ ইবনে উবাই। –[বগভী]

ভাৰত ভাৰত আৰু তিন্দু কৰি নাজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথা। এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য–

چو از قومے یکے ہے دانشی کرد \* نه که را منزلت ماند نه مه را

অর্থাৎ কুরআনের প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উনুতি করেছেন, তখন সমগ্র জাতি উনুতি করেছেন; অগ্রগতি লাভ করেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে।

- ২. এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে الَّذَهُ الْمُنْتُمُ بِالْفُسِكُمْ خَيْرًا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে করতে সম্বোধন পদে বলা হরেছে। কিন্তু কুরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে সম্বোধন পদের পরিবর্তে ধ্রু । এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবি।
- ৩. আয়াতের শেষ বাক্য তথা نَهُ الْفَا لَهُ مَا الْهُ مَا الْهُ عَلَى الْفَا لَهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

মাসআলা: এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিনু কথা। যদি কেউ শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বাড়া কোনো মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ এটা নিছক গিবত [পরনিন্দা] এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। —[মাযহারী]

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এরপ খবর রটনাকারীদের কথা প্রচার করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, কোনো ব্যক্তি স্বচক্ষে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষ্য পেল না- এটা

অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরুপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনোরূপেই বুঝে আসে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরুপে? এ প্রশ্নের দৃটি জবাব আছে। যথা–

- ১. এখানে, 'আল্লাহর কাছে' বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।
- ২. অনর্থক কোনো কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য। বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে; কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে সে যেন দাবি করে যে, আমি মানবজাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরিয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না, এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শান্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত সদৃদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরিয়তের ধারা মোতাবেক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কর্ম সদৃদ্দেশ্য হতেই পারে না। —[মাযহারী]

একটি শুরুত্বপূর্ণ ছশিয়ারি: উপরিউক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাস্লুল্লাহ ক্রি পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেনং তিনি এক মাস পর্যস্ত কিংকর্তব্যবিমৃঢ় অবস্থায় কেন রইলেনং এমন কি, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসল্ম্মাহ — এর এই কিংবকর্তব্যবিমৃঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থি নয়। কেননা তিনি খবরটির সত্যায়নও করেননি এবং তদনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেননি। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে তিনি এ কথা বলেছেন যে — اَ عَلِيْتُ عَلَى اَمْلِيْ الْا خَيْرًا অর্থাৎ আমি আমার ব্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। – (তাহাতী)

রাসল্ক্লাহ = -এর কর্মপস্থা উপরিউক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়– তাঁর এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোটকথা এই যে, কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমনটা রাসূলুল্লাহ করেছেন, এটা মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপদ্ধি ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শান্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং তা ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শান্তিযোগ্য ছিল।

ত্রপরিদ করিছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শান্তিও ভোগ করেছিল, এই অপরাদে কোনো-না-কোনোরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শান্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতার্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের স্বাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খবুই গুরুতর ছিল। এর কারণে দূনিয়াতেও আজাব আসতে পারতো যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শান্তি হতো। কিন্তু মুমিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শান্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমহত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাস্লুল্লাহ —এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আজাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গুনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোনো কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানো বোঝানো হয়েছে। ত্র প্রতি হল ব্যাপার মনে করছিলে যে, যা ভনলে তা-ই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুল অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

তনছিলে, তখন একথা কেন বলে দিলে না যে, এরপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ পবিত্র। পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরো প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা শুক্তর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব: কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোনো ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোনো কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। প্রত্যেক মুসলমানকে গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরিয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলিলে যে, কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু'মিন মুসলমানের প্রতি শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ।

चें चें हैं । याता এই অপবাদে কোনো قول الدُّنيا والاخرة ...... في الدُّنيا والاخرة : याता এই অপবাদে কোনো না কোনোরপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা এরপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্ঞতা দমনের কুরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরি উপায়, বার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্ঞতার প্রসার ঘটেছে: কুরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কসর্মসূচি তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরিয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে 'সাধারণ সমাবেশে' ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নিলর্জ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হাস করে দিতে এবং অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল গল্প-পত্রিকায় প্রত্যেহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রতিদিন প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আন্তে আন্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরিয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শান্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শান্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কুরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শান্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোনো ব্যক্তি শর্তাবলির অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শান্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শান্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

<u>করো না।</u> অর্থাৎ, তার সৌন্দর্যমণ্ডিত পথে চলো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে সে তো অর্থাৎ অনুসূত শয়তান নির্দেশ দেয় অশ্লীলতা জঘন্য ও মন্দের শরিয়তের দৃষ্টিতে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দ্য়া না থাকলে তোমাদের হে লোক সকল! তোমরা যে, অপবাদমূলক কথা বলেছ তা হতে কেউ কখনো <u>পবিত্র হতে পারতো না।</u> অর্থাৎ এই পাপ থেকে তওবার মাধ্যমে পৃতপবিত্র ও সংশোধন হতে পারতে না। তার থেকে তওবার মাধ্যমে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন গুনাহ থেকে তার থেকে তওবা গ্রহণ করে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা যা তোমরা বলছ <u>সর্বজ্ঞ</u> যার তোমরা ইচ্ছা করেছ।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। এ আয়াত হ্যরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ় তিনি তাঁর খালাতো ভাই দরিদ্র মিসতাহ (রা.)-কে কোনোরপ সহায়তা না করার শপথ করেন। অথচ তিনি ছিলেন বদরী মুহাজির সাহাবী। কারণ তিনি হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এ ঘটনার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) তার ব্যয়ভার বহন করতেন। এবং আরো কতিপয় সাহাবা যারা শপথ করেছিলেন যে, যারা ইফকের ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাদেরকে কোনো রকমের দান সদকা করবেন না। তাদের ব্যাপারেও এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তাদের থেকে এ ব্যাপারে তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। মুমিনদের জন্য। হ্যরত আবৃ বকর (রা.) বলেন, "হ্যা, আমি পছন্দ করি যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।" তিনি পূর্বের ন্যায় হযরত মিসতাহ (রা.)-এর ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন।

٢١ كا. يَأْيُهُا الَّذِينَ أَمُنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٢١. يَأْيُهُا الَّذِينَ أَمُنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقَ الشُّيْطَانِ ط أَى تُزْيِيْنِهِ وَمُنْ يُتَّبِّعُ خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ أِي الْمُثَّبُعُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أِي الْقَبِيْحِ وَالْمُنْكِرِ ط شُرْعًا بِبارِّتَبَاعِبِهَا وَلُولَا فَنْضِلُ اللَّهِ عَكَيْبُكُمْ ورُحْمَتُهُ مَا زَكْي مِنْكُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ بِمَا قُلْتُمْ مِنَ الْإِفْكِ مِّنْ احَدٍ اَبَدًا أَى مَا صَلُحَ وَطَهُرَ مِنْ هٰذَا الذُّنْبِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُزَكِّى يُطَهِّرُ مَنْ يُشَاءُ ط مِنَ الذُّنْبِ بِقُبُولِ تَوْبَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهُ سَمِيْعُ لِمَا قُلْتُمْ عَلِيْمٌ. بِمَا قَصَدْتُمْ.

٢٢. وَلَا يَاْتَلِ يَحْلِفُ أُولُو الْفَصْلِ أَيْ اصْحَابُ الْغِنلي مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ لَا يُتُوْتُوا أُولِي الْقُرْبِلِي وَالْمُسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ق نَزَلَتْ فِيْ أَبِي بَكْرِ حَلَفَ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلْى مِسْطَح وَهُوَ ابنُنُ خَالَتِهِ مِسْكِيْنُ مُهَاجِرٌ بُدْرِي لِهَا خَاضَ فِي الْإِفْكِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابِةِ اَتْسُمُوا اَنْ لاَ يتَصَدُّقُوا عَلٰى مَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْ مِنَ الْإِفْكِ وَلْيَعَفُوا وَلْيَصَفِّحُوا ط عَنْهُمْ فِي ذَٰلِكَ الْا تُحِبُّونَ أَنْ يُعْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . لِلْمُوْمِنِيْنَ قَالَ ابُو بَكْرِ بَلْي انَّا اُحِبُّ انَ يَغْفِرَ اللَّهُ لِنْ وَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ مَا كَانَ

يُنفِقُهُ عَلَيْهِ.

### অনুবাদ :

رَانَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ بِالزِّنَا الْمُحْصَنَاتِ الْعَفَائِفَ الْغُفِلْتِ عَنِ الْفَوَاحِشِ بِاَنْ لَا الْعَفَائِفَ الْغُفِلْتِ عَنِ الْفَوَاحِشِ بِاَنْ لَا يَتَعَمَ فِي قُلُوبِهِنَّ فِعْلُهَا الْمُؤْمِنْتِ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ لُعِنُوا فِي الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ صَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ لُعِنُوا فِي الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ صَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيْمُ .

২৩. <u>যারা অপবাদ আরোপ করে</u> ব্যভিচারের <u>সাধ্</u>নী পবিত্রা <u>সরলমনা</u> অশ্লীল কার্যাবলি হতে পবিত্র, এমন কি তাদের হৃদয়ে তার কল্পনাও জাগ্রত হয় না। <u>মুমিন</u> <u>নারীদের প্রতি</u> আল্লাহ ও তাঁর রাস্লে বিশ্বাসী <u>তারা</u> <u>দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য</u> <u>রয়েছে মহা শান্তি।</u>

. يُكُومُ نَاصِبُهُ الْإِسْتِقْرَارُ الَّذِيْ تَعَلَّقَ بِهِ لَهُمْ يَشْهَدُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ عَلَيْهِمْ الْسِنَتُهُمْ وَايْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ـ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَهُو يَوْمُ الْقِيْمَةِ ـ থার সাথে مُتَعَلِّقٌ । তিন্দু বিন্দু বিন

يَوْمَئِذٍ يَبُوفِيهِم اللّه دِينَهُم الْحَقَّ يَبُوفِيهِم اللّه دِينَهُم الْحَقَّ وَيَعَلَمُونَ اَنَّ اللّه هُو الْحَقُ الْمُعِينُ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّه هُو الْحَقُ الْمُعِينُ وَحَيْثُ حَقَّقَ لَهُم جَزَاءُ اللّذِي كَانُوا يَشْكُونَ فِيْهِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ البّي يَشْكُونَ فِيْهِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ البّي وَالْمُحْصَنْتُ هُنَا ازْواجُ النّبِي عَلَيْهَ لَمُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ البّي الله يَنْ البّي الله عَنْدُ وَفِي قَذْفِهِنَ الْوَاجُ النّبِي عَلَيْهَ لَمُ عَنْدُ وَفِي قَذْفِهِنَ الرّواجُ النّبِي عَلَيْهَ لَمُ اللّهُ وَمَنْ ذُكِر فِي قَذْفِهِنَ اللّهُ وَمَا قَذَفِهِنَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ دُكِر فِي قَذْفِهِنَ اللّهُ وَمَا قَذْفِهِنَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِنْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الل

বিলেন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দান করবেন অর্থাৎ তাদের উপর যে প্রতিফল আবশ্যক হয়েছে তা যথাযথ দান করবেন। এবং তারা জানবে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। আর তা এভাবে যে, তাদের সম্মুখে তাদের প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল অবধারিত হয়ে যাবে। যে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করত। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের অন্যতম। এখানে ইনিন উবাই তাদের অন্যতম। এখানে ইনিন উবাই তাদের অন্যতম। এখানে ইনিন উবাই তাদের অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে তওবার উল্লেখ নেই। সূরার প্রারম্ভে যাদের ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপ প্রসঙ্গে তওবার কথা উল্লেখিত হয়েছে তা দ্বারা ভিন্ন মহিলাগণ উদ্দেশ্য।

 বং দুশুরিত্রা নারী ও কৃ-কথা দুশুরিত্র পুরুষের জন্য এবং

 বং দুশুরিত্রা নারী ও কু-কথা দুশুরিত্র পুরুষের জন্য এবং

 বং কিন্তু বারা ভিন্ন মহিলাগণ উদ্দেশ্য এবং

 বিলি বারা ভিন্ন মহিলাগণ উদ্দেশ্য এবং

 বিলি বারা নারী ও কু-কথা দুশুরিত্র পুরুষের জন্য এবং

 বিলি বারা নারী ও কু-কথা দুশুরিত্র পুরুষের জন্য এবং

 বিলি বারা ভিন্ন মহিলাগণ উদ্বেশ্য এবং

 বিলি বারা ভিন্ন স্বিত্তা পুরুষের জন্য এবং

 বিলি বারা ভিন্ন স্বিত্রা পুরুষের জন্য এবং

 বিলি বারা ভিন্ন স্বিত্রা পুরুষ্টি বারা ভিন্ন স্বিত্র পুরুষ্টির স্বিত্র বারা ভিন্ন স্বিত্র পুরুষ্টির স্বিত্র প্রস্কর্য বারা ভিন্ন স্বিত্র পুরুষ্টির স্বিত্র প্রস্কর্য বারা ভিন্ন স্বিত্র পুরুষ্টির স্বিত্র প্রস্কর্য বারা ভিন্ন স্বিত্র পুরুষ্টির স্বিত্র স্বিক্র প্রস্কর্য বারা ভিন্ন স্বিত্র পুরুষ্টির স্বিত্র স্বিত্

. اَلْخَبِيثُتُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمُتِ لِلْخَبِيثُونَ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيثُونَ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيثُونَ مِنَ النَّاسِ لِلْخَبِيثُ وَمَا أَدُكِرَ وَالطَّيِّبُتُ مِمَّا ذُكِرَ وَالطَّيِّبُتُ مِمَّا ذُكِرَ لِللطَّيِّبِيثِ مِمَّا ذُكِرَ لِللطَّيِّبِيثِ مِمَّا دُكِرَ لِللطَّيِّبِيثِ مِمَّا دُكِرَ لِللطَّيِّبِيثِ مِمَّا دُكِرَ .

ভাল্লাখত হয়েছে তা দ্বারা ভিন্ন মাহলাগণ ডদ্দেশ্য।

\*\*\* ২৬. দুশ্চরিত্রা নারী ও কু-কথা দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং
দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। যারা উল্লিখিত

হলো। এবং সচ্চরিত্রা নারী পূর্বে উল্লিখিতদের মধ্য

হতে। সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ

স্ক্রিত্রা নারীর জন্য।

آي اللَّرْقُ بِالْخَبِيْثِ مِثْلُهُ وَبِالطَّيْبِاتُ مِنَ الطَّيْبِاتُ مِنَ الطَّيْبِاتُ مِنَ النِّسَاء وَمِنْهُمْ عَائِشَهُ وَصَفُوانُ مُبَرُونَ وَالطَّيْبَاتُ مِنَ النِّسَاء وَمِنْهُمْ عَائِشَهُ وَصَفُوانُ مُبَرُونَ وَالنَّيْسَاء وَمِنْهُمْ عَائِشَهُ وَصَفُوانُ مُبَرُونَ وَالنَّيْسَاء وَمِنْهُمْ لَهُمْ وَالْخَبِيثُونَ وَالنَّيْسَاء وَمِنْهِمْ لَهُمْ وَالْخَبِيثُونَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاء مَعْفِرَةً وَلَيْهِمْ لَهُمْ وَرُزْقٌ كُورِيمٌ . فِي الْجَنَّة وَقَدِ افْتَخَرَتُ عَائِشَهُ بِالشَيْبَاءِ مِنْهَا انَّهَا خُلِقَتْ عَائِشَهُ بِالشَيْبَاءِ مِنْهَا انَّهَا انَّهَا خُلِقَتْ طَيِّبَةً وَوُعِدَتْ مَغْفِرةً وَوَزُقًا كُورِيْمًا .

### অনুবাদ:

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রদের জন্য অনুরূপ চরিত্রের মানুষ এবং সচ্চরিত্রদের জন অনুরূপ চরিত্রের মানুষই উপযোগী। এরা অর্থাৎ সচ্চরিত্র পুরুষ ও সচ্চরিত্র নারী এবং হযরত আয়েশা (রা.) ও সফওয়ান (রা.) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা যা বলে তা হতে পবিত্র অর্থাৎ দুশ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্রা মানুষগণ যা বলে তা হতে। তাদের জন্য আছে সচ্চরিত্র নারী পুরুষের জন্য ক্ষমা এবং সন্মানজনক জীবিকা জানাতে। হযরত আয়েশা (রা.) কতিপয় বিষয় য়ে, তাকে পবিত্রা রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার সাথেক্ষমা ও সন্মানজনক জীবিকার অর্থান রূপে গৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার সাথেক্ষমা ও সন্মানজনক জীবিকার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

## তাহকীক ও তারকীব

শন্দি আদ্যবর্গে পেশসহ। অর্থ خُطُرَةً: قَوْلُهُ يَآيَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ হলো পা।

مَنْ -विषे के مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ अणे दला गर्छ। वत جُوَابُ छरा तासरह। वाकाणि वमन हिल- مَنْ - وَالسَّيْطَانِ فَلا يُغْلِعُ السَّيْطَانِ فَلا يُغْلِعُ السَّيْطَانِ فَلا يُغْلِعُ

এর ইল্লত বা কারণ। جُواب شُرْط पिंग : قَوْلُهُ فَالْهُ

وَالْمُوَّافِ وَالْمُوَّافِ : এর দারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, । সর্বনামের দারা مَنْ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে। কেউ কেউ إِنَّا -এর সর্বনাম দারা শয়তান উদ্দেশ্য বলেছেন। আর এটাই অধিক স্পষ্ট। আবার সর্বনামটি ضَمِيْر شَاْن -ও হতে পারে।

এর নুর بِنَ الْوَفْكِ আর جَوَابٌ এর - كُولاً এটা مَا زَكُى مِنْكُمْ । এর সাথে সংশ্লিষ্ট। مِنَ الْوَفْكِ مِاتِبَاعِهِمَا الْعَالِيَّةِ عَالَيْكَ الْعَالِيَّةِ الْعَالَ الْعَالِيَّةِ الْعَالَ الْعَالِيَّةِ الْعَالَ الْعَالِيَّةِ الْعَالَ الْعَالِيَّةِ الْعَالَ الْعَلِيَّةِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيَّةِ الْعَلَى الْعَلَ

े बिल। اَيْسَكُ أَ (اِفْسَعَالُ) शिल। अर्थ राला मेनथ ना करत । म्लर्ज يَاْسِلُ शिल। يَاْسِلُكُ وَافْسَعَالُ) शिल। के क्षेत्र । अर्थ राला मेनथ ना करत । म्लर्ज हिल। كَانُولُهُ لَا يَافِلُهُ اللّهِ शिल। अर्ज राहा। मूनधाकू राला يَا عَافِلُهُ لَا يَافِلُهُ لَا يَافِلُهُ لَا يَافِلُهُ لَا يَافِلُهُ اللّهِ اللّهِ शिल। अर्ज राहा। मूनधाकू राला اللّه عَالِمُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

এর - تَفْتَزُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ -কে এমনিতেই বুঝে আসার কারণে বিলোপ করা হয়েছে। যেমন- لَا : قَوْلُهُ اَنْ لَا يُوْتُوْا عَلٰى اَنْ لَا يُوْتُوا -অব মেনে অর্থাণ عَلٰى اَنْ لَا يُوْتُوا -অব অব্যাণ عَلٰى اَنْ لَا يُوْتُوا -অব অব্যাণ

يُوْمَ এখানে نَزَلَتْ فِي اَبِيْ بِكُو وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ अर्था وَمَا اللَّهُ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - وَعَذَابُ عَظِيْمٌ كَانُونُ لَهُمْ يَوْمُ تَشْهُدُ الخ - अत क्षत हिल وَعَذَابُ عَظِيْمٌ كَانُونُ لَهُمْ يَوْمُ تَشْهُدُ الخ

প্রশ্ন : عَذَابٌ শব্দটি মাসদার দারা منصوب হয়নি কেন?

উত্তর : বসরীগণের মতে মাসদার আমল করার জন্য শর্ত হল মাসদারটি مَوْصُوْف না হওয়া, অথচ এখানে عَظِيْم -এর عُظِيْم হয়েছে। এ কারণে মাসদারটি নসব দান করতে সক্ষম নয়।

व वाकाि ज्ञमाात सूत्रां وَ اَ الْمُعَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا

এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার বলতে চেয়েছেন যে, اَنْخَبِيْثُتُ -এর দুটি ব্যাখ্যা বর্ণিত وَمَنَ الْخَلِيمَاتِ الْخَلِيمَاتِ । এর দুটি ব্যাখ্যা বর্ণিত রুয়েছে একটি হলো اَلْخِسَاءِ الْخَسِيَاءِ وَمَانَ वर्ণि وَاوْ वर्गि الْخَلِيمَاتِ আর দ্বিতীয়টি হলো الْخَسَاءِ वर्गिট وَاوْ वर्गिट وَاوْ वर्गिट وَاوْ वर्गिट وَاوْ वर्गिट وَاوْ عَالَمَ الْخَلِيمَاتِ الْخَلِيمَاتِ الْخَلِيمَاتِ الْخَلِيمَاءِ الْخَلِيمَاءِ وَالْحَالَ الْخَلِيمَاتِ الْخَلِيمَاءِ وَالْحَالَةِ الْخَلِيمَاءِ وَالْحَالَةِ الْخَلِيمَاءِ وَالْحَالَةِ وَالْعَالَةِ وَالْحَالَةِ وَا

এর দ্বিতীয় খবরও হতে পারে। আবার وَأَنْ يَكُ وَلُكُ لَهُمْ مُنْفُورَةً : এটাও জুমলায়ে মুসতানিফা তথা নতুন বাক্য হতে পারে। আবার وَمُرُونُ এর দ্বিতীয় খবরও হতে পারে। এ সময় এটা স্থানগতভাবে مُرُنُونً হবে, আর প্রথম খবর হবে مُبَرُّونُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাক। মুসলমানদের কাজ এটা হওয়া উচিত নয় যে, তারা জিন ও মানুষ শয়তানের পদাক্ষ অনুসরণ করবে। কারণ এসব অভিশপ্তদের মিশন এই যে, তারা মানুষকে অন্যায় ও নির্লজ্ঞতার দিকে ধাবিত করে। তোমরা জেনে বুঝে কীভাবে তাদের প্রতারণার শিকার হও। লক্ষ্য কর, শয়তান কীভাবে সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বড় ঝড় প্রবাহিত করেছে এবং সহজ-সরল মুসলমানগণকে কীভাবে তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়েছে।

ভিত্ত ভাজা রাস্তার থাকতে তা সবাইকে নষ্ট করে ছাড়ে। সে কাউকে সোজা রাস্তায় থাকতে দিতে চায় না। এটা আল্লাহ বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর মুখলেস বান্দাদের হাত ধরে তাদেরকে সঠিক পথে রাখেন এবং কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার পর তওবার তাওফীক দান করে তাকে সঠিক পথে আনয়ন করেন।

া নিতাবের কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে:
ত্রিনিট্র নিকার কর্ম হয়েছে:
ত্রিনিট্র নিকার কর্ম থাওয়া। হয়রত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে
মিসতাহ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাস্লুল্লাহ আয়াত নাজিল হওয়ারর পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর য়ৢয়ে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তওবার তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা আলা য়েমন হয়রত আয়েশার দোষমুক্ততা নাজিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা এবং তাদেরকে ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ (রা.) হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যাবৎসল পিতা হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনোরপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোনো বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে গুনাহের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক

ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বভাবগত দুঃখের কারণে গরিবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরিবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ তা আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ (রা.)-কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবৃ বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন— যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যায় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে أُولُوا الْفَصْلِ وَالسَّعَةِ বাক্যাংশটি এ অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يَرَمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاثَوًّا بِالْبَعَةِ شُهَدَّاً ۚ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلَدَةً وَلَا تَعَبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَاثِكَ هُمُ الْفَاسِعُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُّحِبَمٍ.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরপ নেই; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহাকালের ও পরকালের অভিশাপ এবং শুরুতর শান্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি। এমন কি, কুরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাজিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোনো মুসলমান দারা সম্ভবপর নয়। কোনো মুসলমানও কুরআনের এরপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফের মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা করেনি। তারা ফে কফের মুনাফিক আজার থেকে মুক্তির স্কংবাদ দিয়েছে এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য শুরুতর আজাবের ইুশিয়ারী দিয়েছে। তওবাকারীদেরকে মুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী করিনিতা মুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী কর্মাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শান্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছে। বিয়ানুল কুরআন)

একটি জরুর ন্থশিয়ারী: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করছিলেন; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কুরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হয়নি। আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে

ব্যক্তি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের, কুরআনে অবিশ্বাসী। যেমন– শিয়াদের কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাঞ্চের ।

ভাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহবা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহগার তার গুনাহ স্বীকার করবে, আল্লাহ তা আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভূলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছেন, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য হবণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তিথা করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তিথা করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তিথা করা হবে। তথন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তিথা করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্মী দেবে। তারে করতে পারবে লা যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। বেপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহবাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে লা যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে; বরং তাদের জিহবা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও দম্ভবপর যে, এক সময় মুখও জিহবাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহবাকে সত্যকথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে। ক্রম্বকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য তপুত্ত। মচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সন্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সম্বানজনক জীবিকা।

াই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন।
শ্রুরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দৃশ্চরিত্র ও ব্যভিচারিণী নারী দৃশ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।
মানিভাবে সচচরিত্রা নারীদের আগ্রহ সন্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সন্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সন্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়।
ত্যকে নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

. يَايَنُهُا الَّذِينَ أُمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بيوتًا YY ২৭. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتِّي تَسْتَأْنِسُوا أَيُّ তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। تُسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلْكَ اهْلِهَا একজন বলবে, আসসালামু আলাইকুম আমি কি فَيَقُولُ الْوَاحِدُ السَّلامُ عَلَيْكُم اَادْخُلُ ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? যেমনটি হাদীসে বর্ণিত كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ রয়েছে। এটাই তোমাদের জন্য <u>উত্তম</u> বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার চেয়ে। যাতে তোমরা الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِسْتِئْذَانِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ـ वर्षि تَاء अरभा مَذَكُرُونَ वर्षि بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ خَيْرِيَّتَهُ لُانُ -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। তার কল্যাণ। فَتَعْمَلُونَ بِهِ ـ সুতরাং তোমরা এর মাধ্যমে জানতে পারবে।

र४ २४. <u>यि एठामता शृद्ध काउँ का शाख।</u> एय الله عَنْ اللهُ تَجِدُوا فِينْ هَا اَحَدًا يَا ذُنُ لَكُمْ فَلَا تُدْخُلُوهَا حَتُّى يُؤْذُنَ لَكُمْ م وَإِنَّ رِقْيْكُ لَكُمُ بِكَعْدُ الْإِسْتِينِيدُانِ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوا هُو أَي الرُّجُوعُ أَزْكُى أَيْ خَيْرُ لَكُمْ ط مِنَ الْقُعُوْدِ عَلَى الْبَابِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِنَ الدُّخُولِ بِإِذْنِ وَغَيْرِ إِذْنِ عَلِيْمٌ لَهُ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ .

ে ২৯. যে গ্রে কেউ বসবাস করে না তাতে তোমাদের غَيْرَ مُسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مُتَاكُّ أَيْ مُنْفَعَةً كُنكُمْ طَ بِاسْ تِبكُنَانِ وَغَيْرِهِ كَبُيُوتِ الرَّبُطِ وَالْخَانَاتِ الْمُسْبِلَةِ وَاللَّهُ بَعْلُمُ مَا تُبَدُونَ تَظْهِرُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ . تُخفُونَ فِي دُخُولِ عَيْسِ بُيُوتِكُمْ مِنْ قَصْدِ صَلَاجِ اوْ غَيْرِهِ وَسَيَاْتِي أَنَّهُمْ إِذَا دُخُلُوا بُيُوتَهُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ.

তোমাদেরকে অনুমতি দিবে। তবে তাতে প্রবেশ করবে না. যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় অনুমতি চাওয়ার পর ফিরে যাও! তবে তোমরা ফিরে যাবে, আর এটাই অর্থাৎ ফিরে যাওয়া তোমাদের জন্য অতিশয় পবিত্র উত্তম দরজার সামনে বসে থাকার চেয়ে। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। অনুমতি সাপেক্ষে বা অনুমতিহীন প্রবেশ করা সম্পর্কে। ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন।

জন্য দ্রব্য সামগ্রী উপকারী কিছু থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই আরামে লুকিয়ে থাকার জায়গা ইত্যাদি শীত ও গরম হতে বেঁচে থাকার জায়গা, পান্তশালা স্বরূপ ব্যবহারের গৃহাদি ও দোকান প্রভৃতি। এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর তোমাদের নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশের ব্যাপারে মঙ্গলজনক বা অন্য কোনো বিষয়ের সংকল্প করার। অচিরেই আসছে যে, তারা যখন তাদের ঘরে প্রবেশ করতেন তখন নিজেদেরকে সালাম করতেন।

## অনুবাদ

৩০. মুমিনদেরকে বলুন ! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে
সংযত রাখে যা তাদের জন্য দেখা জায়েজ নয়, তা
থেকে। আর رُضُ টি হলো অতিরিক্ত। এবং তাদের
লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের
ব্যবহার অবৈধ তা থেকে এটা তাদের জন্য অধিক
পবিত্র উত্তম তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে
সম্যক অবহিত। তাদের চোখ ও লজ্জাস্থানের
মাধ্যমে। সুতরাং তিনি তাদেরকে এর প্রতিফল দান
করবেন।

৩১. <u>আর মুমিন নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের</u> <u>দৃষ্টিকে সংযত করে</u> যে দিকে দৃষ্টিপাত করা তাদের জন্য বৈধ নয়, তা থেকে। <u>ও তাদের লজ্জাস্থানের</u> হেফাজত করে যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার বৈধ নয় তা থেকে। <u>তারা যেন যা</u> <u>সাধারণত প্রকাশ থাকে</u> <u>তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে।</u> আর তা হলো মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু তথা হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ। সুতরাং এক বর্ণনা মতে গায়রে মাহরামের জন্য তা দেখা জায়েজ আছে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। অন্য বর্ণনা মতে তা হারাম। কেননা তাতে ফেতনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশক্ষা রয়েছে। আর পাপের পথ রুদ্ধ করার জন্য এ মতটিকেই প্রাধান্য দান করা হয়েছে। <u>তাদের গ্রীবাও</u> বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে অর্থাৎ তাদের মাথা, ঘাড় এবং বক্ষদেশ উড়না দারা ঢেকে রাখবে। <u>তারা তাদের আবরণ যেন প্রকাশ না করে</u> গোপন সজ্জা আর তা হলো হাত কব্জি পর্যন্ত ও प्रथमधन। <u>তবে তাদের স্বামীগণ</u> بُعْرَلُ শব্দটি بَعْرَلُ -এর বহুবচন অর্থাৎ স্বামী। <u>অথবা পিতা, স্বন্থর, পুত্র,</u> স্বামীর পুত্র, ভাতা, ভাতুম্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত।

٣٠. قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ نَظُرهُ وَمِنْ زَائِدَةً وَيَحْفَظُواْ فَرُوجُهُمْ طَعَمًا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ فَا وَيَحْفَظُواْ فَرُوجُهُمْ طَعَمًا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ طَالَّ فِعْلُهُ بِهَا ذَلِكَ اَزْكَى اَى خَيْرٌ لَهُمْ طَالَّ اللهَ خَبِيرًا بِمَا يَصَنَعُونَ وَبِالاَبُصَارِ وَالْفُرُوجِ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ.

٣١. وَقُلْ لِسَلْمُ فُهِ نَبِيَ يَغُسُصُ ضَى مِنْ اَبْصَارِهِنَّ عَسَّا لاَ يَبِحِلُ لَهُنَّ نَظْرُهُ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ عَمَّا لَا يَحِلُّ فِعْلُهُ بِهَا وَلاَ يَبْدِينَ يَظْهِرْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكُفَّانِ فَيَجُوْرُ نَظْرُهُ لِإَجْنَبِي إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةٌ فِي احَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِيْ يَخْرِمُ لِاَنَّهُ مَظَنَّهُ الْفِتْنَةِ وَرُجَّحَ حَسْمًا لِلْبَابِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيوبِهِنَّ ط أَيْ يَسْتُرْنَ الرُّوُّوْسَ وَالْأَعْنَاقَ وَالصَّدُوْرَ بِالْمَقَانِعِ وَلاَ يُبِيْدِينْ زِينْنَتَهُنَّ الْخَفِيَّةَ وَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ - إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جَسْعُ بَعْلِ أَيْ زَوْجِ أَوْ الْبَاتِيهِ نَّ أَوْ الْبَاءِ بُعُولُ تِيهِانَّ أَوْ الْبُنْاتِيهِانَّ أَوْ الْبُنَاءَ بُعُولَتِيهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بِنَنِي إِخْوَانِهِنَّ أُوْ بَينِي أَخَوَاتِيهِ نُ أَوْ نِيسَانِيهِ نُ أَوْ مَا مَلَكُتُ اينمانُهُنَّ .

فَيَجُوزُ لَهُمْ نَظُرُهُ إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّرُكْبِةِ فَيَحْرِمُ نَظُرُهُ لِغَيْرِ الْأَزُواجِ وَخَرَجُ بِنِسَائِهِنَّ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمٰتِ الْكَشْفُ لَهُنَّ وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ ايَمْانُهُنَّ الْعَبِيْدُ أَوِ التَّبِعِيْنَ فِيْ فُضُولِ الطَّعَامِ غَيْرِ بِالْجَرِّ صِفَةً وَالنَّصْبِ إِسْتِتْنَاءُ أُولِي الْإِرْبَةِ اَصْحَابِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ بِانْ لَمْ يَنْتَشِرْ ذِكْرُ كُلِّلَ أُو الطِّفْلِ بِمَعْنَى الْاَطْفَالِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا يَطُّلِعُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ لِلْجِمَاعِ فَيَجُورُ أَنْ يُبْدِينَ لَهُمْ مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ وَلاَ يَضِرِبْنَ بِاَرْجُلِهِ نَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِ نَ مِنْ خَلْخَ الِّ يتَقَعْقُعُ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُومِنُونَ مِمَّا وَقَعَ لَكُمْ مِنَ النَّهْ طُوِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - تَنْجُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ لِقَبُوْلِ التَّوْيَةِ مِنْهُ وَفِي ٱلْأَيَةِ تَغْلِيْبُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ ـ

### অনুবাদ

সুতরাং তাদের জন্য এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ব্যতীত। সুতরাং স্বামী ছাড়া অন্যদের এতে দৃষ্টিপাত করা হারাম। আর ্এর দ্বারা কাফের নারীগণ বের হয়ে بنسانِهِيَّ গেছে। কাজেই মুসলিম মহিলাদের জন্য কাফের নারীদের সম্মুখে উক্ত অঙ্গ প্রকাশ করা জায়েজ হবে না। আর وَلَكُتُ ٱلنَّمَانُهُنَّ -এর মধ্যে দাসগণও অন্তুর্ভুক্ত রয়েছে। <u>পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা</u> <u>রহিত পুরুষ যারা তাদের অনুসরণ করে চলে।</u> বেঁচে যাওয়া খাদ্যের ব্যাপারে غَيْرِ শব্দটি تَابِعِيْنَ -এর সিফত হলে যের যুক্ত হবে। আর ৄ اسْتِفْنَاء হলে যবর বিশিষ্ট হবে। মহিলাদের প্রতি জরুরত রাখে এমন পুরুষ নয়। <u>পুরুষদের মধ্যে থেকে</u> প্রত্যক এমন ব্যক্তি যার লিঙ্গ নড়াচড়া করে না। <u>অথবা এমন বালক</u> এটা اَكْنَالُ অর্থে <u>যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে</u> <u>অজ্ঞ</u> সহবাসের জন্য সুতরাং তাদের সম্মুখে নাভী থেকে হাঁটু ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রকাশ করা বৈধ <u>তারা</u> <u>যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্য</u> <u>সজোরে পদক্ষেপ না করে</u> যেমন বাজনা বিশিষ্ট নুপুর হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে <u>প্রত্যাবর্তন কর</u> অবৈধ স্থানে তোমাদের দৃষ্টি পতিত হওয়া ও অন্যান্য পাপ হতে <u>যাতে তোমরা সফলকাম</u> <u>হতে পার</u> তা থেকে মুক্তি পেতে পার তওবা কবুলের মাধ্যমে। আর আয়াতে মহিলাদের উপর পুরুষদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

### অনুবাদ:

٣٧. وَانْكِحُوا الْآيامٰي مِنْكُمْ جَمْعُ آيْمِ وَهِي مَنْ لَيْسَ لَهَا زُوجُ بِكُرًا كَانَتُ اَوْ تَيِبًا وَمَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْجَةً وَهٰذَا فِي الْآخْرَارِ وَالْحَرَائِرِ وَالصَّلِحِيْنَ أَي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّائِكُمْ ط وَعِبَادِ مِنْ جُمُوعِ عَبْدِ إِنْ يَّكُونُوا أَي الْاَحْرَرارِ فُقَراءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ بِالتَّرَوُجِ

সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক এবং যে
পুরুষের স্ত্রী নেই। এটা স্বাধীন নারী-পুরুষের
ক্ষেত্রে এবং তোদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ
তাদেরও অর্থাৎ যারা মুমিন। আর ব্রুট্ট শব্দটি ব্রুট্ট
-এর বহুবচন তাঁরা স্বাধীন পুরুষগণ অভাবী হলে
আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন বিবাহের
মাধ্যমে স্থীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় স্থীয়
সৃষ্টির জন্য সর্বজ্ঞ তাদের সম্পর্কে।

৩৩. যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম
অবলম্বন করে অর্থাৎ যার দ্বারা বিবাহ করবে যেমন
মহর ভরণ পোষণের ব্যয়ভার। ব্যভিচারে লিপ্ত
হওয়া থেকে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত না করা
পর্যন্ত স্বচ্ছলতা দান করা পর্যন্ত। নিজ অনুগ্রহে তখন
তারা বিয়ে করবে। আর যারা লিখিত চুক্তি চাইবে
ক্রিট্টি এটা
ক্রিট্টিটি অর্থে। তোমাদের
মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে থেকে তার

৩২. <u>তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম তথা স্বামীহীনা ও</u>

বিপত্নীক তাদেরকে বিবাহ দাও। । শব্দটি হ্রা

-এর বহুবচন। অর্থ হলো যে নারীর স্বামী নেই চাই

٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا أَىْ مَا يَنْكِحُونَ بِهِ مِنْ مَهْرِ وَنَفَقَةٍ مِنَ الزِّنَا حَتَّى يُغْنِيبَهُمُ اللَّهُ يُوسِعُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ ط فَيَنْكِحُونَ وَالَّذِينَ يَبُّتَنُّونَ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِينِدِ وَالْإِمَاءِ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَ أَيْ أَمَانَةً وَقُدْرَةً عَلَى الْكَسْبِ لِآداءِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَصِيْغَتُهُا مَثَلًا كَاتَبِتُكَ عَلَى ٱلْفَيْنِ فِى شَهْرَيْنِ كُلَّ شَهْرِ ٱلْفُ فَاذَا ٱدَّيْتَهَا فَانَتُ حُرُّ فَيَقُولُ قَبِلْتُ ذٰلِكَ وَأَتُّوهُمْ أُمْرُ لِلسَّادَةِ.

অবলম্বন করে অর্থাৎ যার দ্বারা বিবাহ করবে যেমন মহর ভরণ পোষণের ব্যয়ভার। ব্যভিচারে লিগু হওয়া থেকে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত স্বচ্ছলতা দান করা পর্যন্ত। নিজ অনুগ্রহে তখন তারা বিয়ে করবে। <u>আর যারা লিখিত চুক্তি চাইবে</u> بالكِيُّابُ এটা الْكِيُّابُ অর্থে। তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে থেকে তার মুক্তির জন্য তবে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, <u>যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও।</u> অর্থাৎ তাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এবং কিতাব ও চুক্তির মাল পরিশোধের জন্য উপার্জনের শক্তি রাখে। আর এর বাক্যগুলো এরূপ হতে যেমন আমি তোমাদের সাথে দু মাসে দু' হাজার দিরহাম পরিশোধ করার শর্তে 'কিতাবত চুক্তি'তে আবদ্ধ হলাম। প্রতি মাসে একহাজার দিরহাম করে পরিশোধ করবে। যখন তুমি এটা পরিশোধ করবে তখন থেকেই তুমি আজাদ হয়ে যাবে। তখন সে বলবে, আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। এবং তোমরা তাদেরকে দান করবে এ নির্দেশ মনিবদের জন্য।

مِّنْ مُّالُ السُّهِ الَّذِي الْسِيكُمُ ط مَسا يَسْتَعِينُنُونَ بِهِ فِي أَدَاءِ مَا الْتَزَمُوهُ لَكُمْ وَفِيْ مَعْنَى الْإِيْتَاءِ حَطُّ شَيْ مِمَّا الْتَزَمُوهُ وَلَا تُكْرِهُ وا فَتَيلَتِكُمْ أَي إِمَائِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ أِي الزِّنَا إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَّا تَعَفُّفًا عَنْهُ وَهٰذِهِ الْإِرَادَةُ مَحَلُّ الْإِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لِلشُّرْطِ لِتَبْتَغُوا بِالْإِكْرَاهِ عَرَضَ الْحَبُوةِ الدُّنْيَا لَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بِنْ أُبِي كَانَ يُكْرِهُ جَوَادِي لَهُ عَلَى الْكَسْبِ بِالرِّنَا وَمَنْ يُّكْرِهُ هُنَّ قَاِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ إِكْرَاهِهِ نَّ 

আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা হতে। যার দ্বারা তারা তোমাদেরকে প্রদানের ব্যাপারে যা আবশ্যক করে নিয়েছে তা পরিশোধ সহায়তা লাভ করতে পারে। তোমরা তোমাদের যুবতীদেরকে অর্থাৎ দাসীদেরকে বাধ্য করো না যৌনকর্মে অর্থাৎ ব্যভিচারে যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায় পবিত্র থাকতে চায়, তাদের এ ইচ্ছা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে। কাজেই তাদের পবিত্র থাকতে চাওয়ার শর্তের বিপরীত অর্থ ধর্তব্য নয় যে, তারা পবিত্র থাকতে না চাইলে যৌনকর্মে নিয়োগ করা বৈধ। পার্থিব জীবনের ধন লালসায় বাধ্যকরণ দারা। এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার দাস-দাসীদেরকে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতে বাধ্য করত। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদন্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল তাদের জন্য পরম দয়ালু। তাদের প্রতি।

الْيَاءِ وَكُسْرِهَا فِي هٰذِهِ السُّوْرَةِ بُيِّنَ فِيها مَا ذُكِرَ اوَ بَيِنَا لَهُ وَمُشَكِّلًا أَى خَبْرًا عَجِيبًا وَهُمُو خَبَرُ عَائِسَكَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ أَي مِنْ جِنْسِ أَمْثَالِبِهِمْ أَيْ اُخْبَارِهِمُ الْعَجِيْبَةِ كَخَبَرِ يُوسُفَ وَمَريكُمُ وَمَوْعِظُةٌ لِللَّمُتَّقِينَ ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاتَأْخُذُكُمْ بِهِسَا رَافَةً فِيْ دِيْنِ اللَّهِ الحَ لَوْلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ الح وَلُولًا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُمْ السخ يسَعِيطُ كُسمَ السلُّهُ أَنْ تَسَعُبُودُوَّا السخ وَتَخْصِينُصُهَا بِالْمُتَّقِينُنَ لِإَنَّهُمُ المنتفعون بها .

७४. আমি তোমাদের निक्ष अवजीर्व करति मुल्लंड وَلَقَدْ انْزَلْنَا الْيَكُمْ أَيْتٍ مُّبَيِّنْتٍ بِفَتْحِ আয়াত جُبَيِّنْتٍ শন্দটির ১১ বর্গে যের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। যবর হলে অর্থ হবে উল্লিখিত, যা কিছু বর্ণিত হয়েছে। আর যের হলে অর্থ হবে সুস্পষ্ট। এবং দৃষ্টান্ত অর্থাৎ বিস্ময়কর সংবাদ। আর তা হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর সংবাদ বা ঘটনার বিবরণ। তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ তাদের দষ্টান্তের অনুরূপ। অর্থাৎ পূর্বর্তীদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি। যেমন- হযরত ইউসুফ ও মারইয়াম (আ.)-এর কাহিনী। এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। وَلاَ تَنَافُذُكُمْ بِهِمَا النّ - आब्वार ठा आनात वानी [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত শান্তির ব্যাপারে তাদের উভয়ের উপর করুণা যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। এবং وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُونُ قُلْتُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْ تَكُودُونُا لِذَا سَمِعْتُمُونُ قُلْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْ تَكُودُونُا يَعِظُكُمُ اللَّهُ الْ تَكُودُونُا নির্দিষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, এ সকল লোকেরাই উপদেশের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকেন।

# তাহকীক ও তারকীব

এটা عَسْتَاذِنُوا তথা তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর অর্থে। এটা اسْتِینْدَانْ এটা اسْتِینْدَانْ । এর অর্থ برستینْدَانْ নওরা, সখ্যতা সৃষ্টি করা।

- वत शर्यास । لا تَذَخُلُوا بُيْرِتًا वि : قُولُهُ لَيْسَ عَلَيكُمْ جُ

غُوْلُهُ اِسْتِعَ : এটা کُنَّ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো লুকানো, গোপন হওয়া। অর্থাৎ, ঠাণ্ডা, গরম বৃষ্টি থেকে রক্ষাকল্পে কোনো আড়ালে গিয়ে স্বস্তি লাভ করা।

పే : এটা رَاكً -এর বহুবচন। এর আসল অর্থ হলো গোয়ল ঘর বা ব্যারাক। কিন্তু এখানে এর দ্বারা সরাইখানা গাবলিকের আশ্রয় শিবির উদ্দেশ্য, যেখানে জনসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি থাকে। أَنَا الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَالَ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ

এর বহুবচন। ওড়না, চাদর ইত্যাদি অর্থে। এটা تُولُهُ بِالْمَةَ

غُولُهُ أَوِ التَّابِعِيْنَ أَيِّ التَّابِعِيْنَ لِللَّهُ وَالتَّابِعِيْنَ أَيِّ التَّابِعِيْنَ لِللَّهُ عَلَيْ التَّابِعِيْنَ لِللَّهُ وَ التَّابِعِيْنَ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَ التَّابِعِيْنَ لِللَّهُ وَ التَّابِعِيْنَ لَلِكَ عَلَيْهُ وَ التَّابِعِيْنَ لَللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللْل

قَوْلُهُ الصَّالِحِيْنَ أَي الْمُؤْمِ । قَالِحِيْنَ । আধানে صَالِحِيْنَ الْمَالِمِيْنَ أَي الْمُؤْمِرِ । অধিকারসমূহ আদায় করতে সক্ষম।

ইংলা مَرْصُول صِلَة মিলে مَرْصُول صِلَة কারণে وَمُبْتَدَأَ কারে مَرْصُول صِلَة হলো الَّذِينَ : قَوْلُـهُ وَالَّذِينَ يَبْسَتَ فُوْنَ الَّحِ ছানগতভাবে وَبُنِّتَغُونَ اللهِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ হবে। আর خُبُرٌ ভার فَكَاتِبْوُ، সময় وَمَرْفُوْع ভার ইংশির عَلْد. سَنْصُوْب হিসেবে مَنْصُوْب আবার উহ্য ফে'লের مَفْعُول হিসেবে مَنْصُوْب ভার عَالْد.

- विंगे नित्साक थ्रान्त उउत فَوْلُهُ هُذِهِ الْإِرَادَةُ مَحَلُّ الْإِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ لِلسَّ

عدد اِنْ اَرَدُنَ تَحَكُّنَا -এর মধ্যে হরফে শর্জ দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীরা যদি সতী-সাধ্বী থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে চর্ম বা ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি তারা তা না চায় তাহলে তাদেরকে উক্ত কর্মে বাধ্য করা বৈধ হবে। অথচ মাদৌ ঠিক নয়।

: এখানে এর مَعْهُوْم مُخَالِفٌ তথা বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা বাধ্য করার প্রয়োজন তো তখনই দেখা দিবে তারা পবিত্র তথা সতী-সাধ্বী থাকতে চাইবে, নইলে তো বাধ্য করার প্রয়োজনই পড়বে না; বরং তারা স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে হবে।

তথা স্পষ্টকারী অর্থ। শরয়ী বিধানসমূহকে স্পষ্টকারী আয়াতসমূহ।

তথা অর্থাৎ এ স্রায় বা এ ক্রআনে আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং হয়রত আয়েশা
সিদ্দীকা (রা.)-এর আন্চর্যকর ঘটনাও উল্লেখ করেছি। যা বিশায়কর হওয়ার ক্ষেত্রে অতীতের মানুষের যেমন– হয়রত ইউসুফ
ও মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তাদের উভয়ের উপরও অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। আর
আল্লাহ তা'আলা তাদের নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুর্বিতী আয়াতের সাথে করে ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কীয় বিধানের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে কারো গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করার নির্দেশ রয়েছে, যাতে করে ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অপবাদের পথ বন্ধ হয়।

ভানে নুযুল: ইবনে জারীর হযরত আদি ইবনে সাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী স্ত্রীলোক প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম — -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, আমি আমার গৃহে কখনো এমন অবস্থায় থাকি যে আমি চাই না ঐ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখুক। কিছু আমার বাড়ির লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা বাধায় আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে দেখে। এমন পরিস্থিতিতে আমি কি করবং এ প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

কুরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করো না : পরিতাপের বিষয় হলো— ইসলামি শরিয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ক্রি নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জাের দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লােকেরাও একে গুনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে; কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামি বিধিবিধানের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা গুরু হয়েছে। মােটকথা অনুমতি চাওয়া কুরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতাে গুরুত্বর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা। এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলাে কুরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ......

আনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কুরআন পাক অমূল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে— অর্থাং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তিও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিদ্ম সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পও করে দেওয়ার নামান্তর। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানবলির একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনভায় বিদ্ম সৃষ্টি করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সন্ত্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাং প্রার্থীরা। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাং করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে ভনবে। তার কোনো অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পত্মায় কোনো ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকম্মাং বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার পাপে পাপী হবে।

ভূতীর উপকরিতা হলো- নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলিকে কুরুআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শান্তির বিধি-বিধানের সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, সে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরবন্তি জানার চেষ্টা করাও গুনাহ এবং অপররের জন্য কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

আনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরিকা : আয়াতে مَلَى اَمُلَى اَمْلَى কলা হয়েছে : অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না । প্রথম المُعْتَى শার্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা । বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ — অনুমতি হাসিল করা । এখানে المُعْتَى শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করা ঘারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, সে আতঙ্কিত হয় না । দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর । কোনো কোনো তাফসীরকার এর অর্থ এরপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর । কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন । এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতে অগ্রপশ্চাৎ নেই । আর্ আইয়ুব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যন্ত করেছেন । মাওয়ারদি (র.) বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোনো ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে তবে প্রথম সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে । নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে । কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুনুত তরিকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায় ।

ইমাম বুখারী (র.) 'আদাবুল মুক্তরাদ' গ্রন্থে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিয়ো না। কারণ সে সুনুত তরিকা ত্যাগ করেছে। —[রহুল মা'আনী]

আবৃ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ — এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল الَّهُ عَلَيْكُمْ الْدُفُلُ अर्थाৎ আমি কি ঢুকে পড়বং তিনি খাদেমকে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক السَّكُمُ عَلَيْكُمُ الْدُفُلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কিং খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসস্লুল্লাহ — এর কথা তনে السَّكُمُ عَلَيْكُمُ الْدُفُلُ वলল। অতঃপর তিনি তাকে তেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। —[ইবনে কাসীর]

বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ = -এর এই উজি বর্ণনা করেছেন- ঐ দুর্নাই থি তাইটিট্র পূর্বাহ অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। -[মাযহারী]

অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

গুনাহ। যারা সুনুত তরিকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি

জরুর শুঁশিয়ারি: আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রুক্তেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব বর্জনের

্যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পস্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শর্ত এই যে, ঘণ্টা বাজানোর পর

(4)

নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌছে। এ ছাড়া অন্য কোনো পদ্বা কোনো স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েজ। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এ প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পদ্বা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

হাতেম মোকাতেল ইবনে হাব্বানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন কারো ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনার হুকুম নাজিল হলো, তখন হয়রত আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কুরাইশের অনেক ব্যবসায়ী মক্কা মদীনা এবং সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করেন। পথিমধ্যে তাদের অবস্থানের স্থান নির্দিষ্ট হয়। যেসব ঘরে কেউ থাকে না, সেখানে কার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবেন। কাকে সালাম দিবেন। এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

हैं कि निर्मा कर्म हैं कि निर्मा है कि निर्मा कर्म हैं कि निर्मा है कि निर्मा है कि निर्मा कर्म हैं कि निर्मा है कि निर्म है कि निर्मा है कि निर्मा है कि निर्म है कि निर्मा है कि निर्मा है कि निर्मा है कि निर्म है कि निर्मा है कि निर्म है क

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির আসল উদেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিত নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়–

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা: কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোনো দরকারি কাজ অথবা নামাজে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েজ নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘু সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত ৷ এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

- ক. টেলিকোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরজ করব। কারণ প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারি কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোনো নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্মা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।
- খ. কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনোরপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়় এটা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে— اِنَّ لِرُوْلِ عَلَيْهِ অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার কথার জবাব দিন।
- গ. কারো গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয় আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে অবগত না হোন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড ইয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। –[বুখারী, মুসলিম]

করার জন্য অপেকা করতেন তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে অপেকা করতেন তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে অপেকা করতেন। দরজার বিপরীত না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম করতেন। ব্যাপ্তয়ার আশঙ্কা থাকত। –[মাযহারী]

- **এ ক্রিকিড আয়াভসমূহে যে অনুম**তি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায়। যদি দৈবাৎ কোনো 
  দুক্তিৰ ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য

  ক্রা উচিত। —[মাযহারী]

শূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিচু করে রাখার নির্দেষ দেওয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে অনুরূপ ফরমান নারীদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী পুরুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো নিজের দৃষ্টির হেফাজত করা। নৈতিক মান উনুয়নে চরিত্র সংশোধনে এর শুরুত্ব র্বাধিক। এজন্যে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ব্যভিচারের উপকরণ তথা নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা এবং একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে যেন প্রত্যেকে বিরত্ত থাকে। এজন্যে দৃষ্টির হেফাজতের তথা কু-দৃষ্টিপাত করা থেকে আত্মরক্ষা করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। এ নির্দেশের উপর আমল করার মাধ্যমে শুধু যে দৃষ্টি হেফাজত হয় তা নয়; বরং ঈমানের নূরের হেফাজত হয়।

শানে নুযুল: ইবনে আবি হাতেম মুকাতেল (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবের ইবনে আবুল্লাহ (রা.) বলেছেন, একবার হযরত আসমা বিনতে মারছাদ [যিনি বনী হারেছার মহল্লায় বাস করতেন] -এর কাছে কয়েকজন মহিলা আসলো, তারা ইজার পরিহিত ছিল না। ফলে তাদের পায়ের গহনা দেখা যাচ্ছিল এবং তাদের বক্ষস্থলও খোলা ছিল। হযরত আসমা বললেন, কত নিকৃষ্ট এ আকৃতি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়– وَعُلُ لِلْمُونِّتِ يَغُضُّضَنَ مِنْ اَبْصَارِمِنَّ مِنْ اَبْصَارِمِنَّ مِنْ اَبْصَارِمِنَّ مِنْ اَبْصَارِمِنَّ مِنْ اَبْصَارِمِنَّ مَنْ اَبْصَارِمِيَّ مَنْ اَبْصَارِمِنَّ مَنْ اَبْصَارِمِنَّ مِنْ اَبْصَارِمِيَّ مِنْ اَبْصَارِمِيْ مِنْ اَبْصَارِمِيْ وَالْكُونِ مِنْ الْعَلَى الْعَلَ

পর্দা প্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি শুরুত্বপূর্ণ অখ্যায় : মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহ্যাবে উত্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রাস্লুল্লাহ — এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে ভৃতীয় হিজরি এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরি। তাফসীরে ইবনে কাসীর ও 'নায়লূল আওতার' গ্রন্থে পঞ্চম হিজরিকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রুহুল মা'আনীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসে এই বিবাহে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নুরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুন্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহ্যাবের আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলি প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহ্যাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুরু সূরা নুরের আয়াতসমূহের তাফসীর লিখিত হচ্ছে। এর অর্থ কম করা এবং নত করা। বিরাণিব দৃষ্টি নত রাখার অর্থ হলো– দৃষ্টিকে এমন বন্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তাফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরহে এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক। কোনো নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল [চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভূক্ত]। এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পদ্বায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্যধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বতী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্কক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র.) হযরত ওবায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, الطُرفَيْنِ الطُرفَيْنِ كَيْدُ ذُكِرُ الطُرفَيْنِ अর্থাৎ যা দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবিরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত তথা সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী (র.) হযরত আদ্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ على বলেন النَّظُرُ سَهُمُ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَركَهُا مَخَافَتِيْ وَاللهُ اللهُ ا

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবেন আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ = এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোনো বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। –[ইবনে কাসীর]

হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে– প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে শুনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে তা ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শাশ্রণবিহীন বালকের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধানও অনুরূপ: আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী অনেক মনীয়ী শাশ্রণবিহীন বালকের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনিয়ত ও কামভাবে সহকারে দেখা হয়।

েবগানাকে দেখা সম্পর্কিত বিশাদ বিবরণ: এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু আলোচনায় জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলেমের মতে, নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা স্বাবস্থায় হারাম— কাম ভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হয়রত উন্মে সালমার হাদীস যাতে বলা হয়েছে একদিন হয়রত উন্মে সালমা ও মায়মূনা (রা.) উভয়েই রাসূল্লাহ — এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উন্মে মাকত্বম তথায় আগমন করলেন। এ ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূল্লাহ — তাদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। হয়রত উন্মে সালমা (রা.) আরজ করলেন। ইয়া রাস্লাল্লাহ — ! সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূল্লাহ কললেন, তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। — [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

অপর কয়েকজন ফিকহবিদ বলেন, কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ ত্রু এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-ও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাস্লুল্লাহ তা তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্রম। আয়াতের ভাষ্যদৃষ্টে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও

বিশ্ব । কেনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ, মুখমগুল ও হাতের তালু বিশ্ব কালো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরজ। কোনো পুরুষ কোনো পুরুষ কোনো পুরুষ কোনো নারী অপর কোনো নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোনো নারীর গোপন অঙ্গ এত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোনো নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরো সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা ক্রানোচ্য আরাতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপত্তি। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরিয়ত নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি কত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

হর, বা দারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু বদি কোনো নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসমতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল। যেমন-বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোনো দোষ নেই। তাই অধিকাশে ভাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে ئِنْتُتُ এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান। অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহে প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। -বিহুল মা'আনী

আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসেবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম: প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে خَهُمُ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোনো ঙ্গাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়, এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। [ইবনে কাসীর] এতে কোন কোন অঙ্গ বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মা**সউ**দ ও ক্লমরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– خَمُرٌ مِنْهَا বাক্যে উপরের **কাপড়** মেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের **অন্তুর্ভু**ক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাককে আবৃত রাখা**র জন্য প**রিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, ঙ্গেঞ্চলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোনো বস্তু প্রকাশ করা জায়েজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে মুখমণ্ডল ও হাড়েছর তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েজ নয়। তথু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ। এ কারণে ফিকহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমঞ্চল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েজ নয় 🕬 নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েজ নয়। এমনিভাবে এব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ এবং নামাজের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরজ তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে। কাষী বায়যাভী ও 'খাযেন' (র.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনো কিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো **প্রকাশ** করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোনো সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ; শুনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েজ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরিয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও

এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েজ নয়। খাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে হাজার মঞ্চী শাফেয়ী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামাজ হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েজ নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকহবিদদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েজ, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশক্ষা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েজ। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফ্যাসাদ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশক্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে— এর ক্রক্টে ইন্ট্রিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে— এর ক্রকটেন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। ইন্ট্রিক্রম কলার আবৃত করার অর্থ কাসার কলার। প্রাচীন কাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ—সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ মূর্খতার যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্খতার যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর রেখে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে তাদের গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। —[রহুল মা'আনী]

এর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরিয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। যথা— ১. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোনো অনর্থের আশঙ্কা নেই, তারা মাহরাম। আল্লাহ তা আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে স্বয়ং তাদের পক্ষেথেকে কোনো অনর্থের সম্ভাবনা নেই। ২. সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্বর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম; গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাজে খোলা জায়েজ নয়, তা দেখা মাহরামের জন্যেও জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহ্যাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

২. পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। ৩. শ্বন্তর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৪. নিজ গর্ভজাত সন্তান। ৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ৬. ক্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়রে-মাহরাম। ৭. ক্রাতুম্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ৮. ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনের পুত্র বোঝানো হয়েছে।

এই আট প্রকার হলো মাহরাম। ৯. اَوْ نِسَائِهِيَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য; মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমন সব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান **েকে:** গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোনো মুসলমান ব্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলাটা ভিনু কথা।

ভারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন— এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীর সামনে অঙ্গু প্রকাশ করা কোনো মুসলমান নারীর জন্য জায়েজ নয়। কিছু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুলাহ — এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজভাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মতো। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন। অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের সব নারীই (আদিশ লিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। তাফসীরে রক্তল মা আনীতে আল্লামা আল্সী (র.) এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন— এই টিক্টি নুইনিটিটি নিইনিটিল কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

كُونَ النَّوْرُ فَانَدُ عِنْ الْمُورُ فَانَدُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

كاركة مِنَ الرَّجَالِ . ( २ श्वराज हेवतन आक्वाम (ता.) वर्तन : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোনো আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। –[ইবনে কাসীর]

ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবৃ আব্দুলল্লাহ, ইবনে জুবাইর, ইবনে আতিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রপগুণের প্রতিও কোনো উৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক— যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলির সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। হয়রত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ —এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত—أخر الرُخ وَ الرُرِيَةِ وَ الرَّهِ الْإِرْبَةِ وَ الرَّهِ الْإِرْبَةِ وَ الْمُعَالِي الْمُعَالِي

১২. اَوِ الطَّغْلِ الَّذِيْنَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়ক্ষ বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে 'মুরাহিক' অর্থাৎ সাবলকত্বের নিকটবর্তী । তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। – ইবনে কাসীর]

ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, এখানে طِفْر বলে এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিকে দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

चर्षार नातीता यन সজোরে পদক্ষেপ : قَوْلُهُ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ না করে, যদক্রন অলক্ষারদির আওয়াজ ঝংকৃত হয় এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

অলক্ষারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয়: আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরো জাের দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মন্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তাে ওয়াজিব ছিলই, উপর্বতু গােপন সাজসজ্জা যে কােনােভাবেই প্রকাশ করা হােক, তাও জায়েজ নয়। অলক্ষারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলক্ষার ঝক্কৃত হতে থাকে কিংবা অলক্ষারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বেজে উঠে কিংবা মাটিতে সজােরে পা রাখা, যার ফলে অলক্ষারের শব্দ হয় এবং বেগানা পুরুষের কানে পৌছে, এসব বিষয় আলােচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েজ। এ কারণেই অনেক ফিক্হবিদ বলেন, যখন অলক্ষারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শােনানাে এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলাে, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শােনানাে আরাে কঠাের এবং প্রশা্তীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গােপন অব্লের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াযিল' গ্রছে বলা হয়েছে, যতদ্র সম্ভব নারীগণকে কুরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েজ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাজে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লা' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী মুসল্লি জামাতে উপস্থিত থাকলে সে মুখে আওয়াজ করতে পারবে না; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান: নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম (র.) নাওয়ায়িলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আজান মাকরহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাস্পুল্লাই = -এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তর্গ্রাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশক্ষা থাকে, সেখানে তা নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশক্ষা নেই, সেখানে জায়েজ। —[জাসসাস] কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুপিন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া: নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধি হলো গোপন সাজ-সজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েজ। তিরমিয়ী শরীফে হযরত আবৃ মৃসা আশ'আরী (রা.)-এর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ: ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, কুরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, নারীর মুখমগুল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র। —[জাসসাস]

তেওবা : অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকৈ দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সৃষ্ণ। অপররের তা জানা কঠিন; কিছু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোনো সময় যদি কারো দ্বারা কোনো ক্রটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরি। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

নই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-শ্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভিঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজেদের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মাসন্ন ও উত্তম পদ্ম। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে— এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ আশংকা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুনুত ও শরিয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়ঙ্ক বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমভূল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুনুতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরক্ষারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল অর্থাৎ তার বিবাহ না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়; কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনাঃ আয়াতটি এ বাপারে নীয়ব। বিশেষত এ কারণেও যে, الكائل [বিবাহহীন লোক] শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়ক্ষ পুরুষ ও নারী উভয় অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়ক্ষ বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ; কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়ক্ষা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুনুতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুত্রত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ? : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরিয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না; বরং গুনাহে লিগু হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য ও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরজ অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করেবে না, ততদিন গুনাহগার থাকবে। হাা, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে, যেমন কোনো উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয় ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য রাস্গ্রল্লাহ ক্রিমাদ করেন যে, সে লাগাতার রোজা রাখবে। রোজার ফলে কামোন্তেজনা ন্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ হ্বরত ওকাফ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শরিয়তসমত বাঁদি আছে কি? উত্তর হলো, না। প্রশ্ন হলো— তুমি কি আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হলো, হাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হাঁ। বললে রাসূলুল্লাহ বললেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরো বললেন, বিবাহ আমাদের সুনুত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহের আশক্কা প্রবদ্ধ, ফিকহবিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ — এর জনা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।
— মাযহারী

এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকহবিদ একমত যে, কোনো ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা নিশ্চিত অন্য কোনো গুনাহ হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোনো গুনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আ্যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সন্তাগতভাবে পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ তথা শরিয়তসিদ্ধ কাঞ্জ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও ছওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোনো মুবাহ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদিও এক্লপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে ম<del>শগু</del>ল হওয়া আপন সন্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চেয়ে উত্তম বলেন। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গাম্বনের ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর সুনুত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুনুত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুনুত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে পানাহার ও নিদ্রাও তো পয়গাম্বরগণের সুন্নত। কারণ তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গাম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গাম্বরগণের সুন্নত; বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গাম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গাম্বরগণের সুনুত এবং রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর নিজের সুনুত বলা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোনো শুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার জিকির ও ইবাদতে অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ উত্তম। সকল পয়গাম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্ধপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক জিকির ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কুরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই ক্রিন্টের ক্রিন্টির থিকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

আদায় করার যোগ্যতা। যদি ڪاليجيئن শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদন্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা মুনিবদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহ বাধা সৃষ্টি না করে বরং অনুমতি দেওয়া মনিবদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ ক্রীতদাস ও বাঁদিদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কুরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে তির্বাই নিবাহ মালিকের ত্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ ক্রে বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে। —[তিরমিয়ী]

সারকথা এই যে, মনিবরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেই জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের জিম্মায় ওয়াজিব এটা জরুরি নয়।

বিবাহ করতে ইচ্ছুক; কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজতের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক; কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজত ও সুনুতে রাসূল পালন করার সদুদেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ তা আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্যও দান করবেন।

যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্রের কারণেই বিবাহ করতে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থ কড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে, এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে ধিবাহে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্য দান করার ওয়াদা করেছেন। –[ইবনে কাসীর]

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন الله مُعَرِّبُونُ فُقَرَاء يُغُنِّهِمُ اللّهُ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ তা আলা বলেছেন- إِنَّ -[ইবনে কাসীর]

সতর্কবাণী: তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুনুত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়ারুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ হলো পরবর্তী আয়াত وَلْبُسْتَعْفُونُ اللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ اللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ مَا وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ اللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ مِلْ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ مِنْ نَصْلِهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهِ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَالْمُعْنِفِ وَالْمُعْنِفِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُوالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদিদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের সাথে সদ্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদিরা যদি মালিকদের সাথে

মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও ছওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকহবিদ এই নির্দেশকে মুন্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ, অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মোন্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ— কোনো গোলাম অথবা বাঁদি তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অন্ধ নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি মনিব ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব পেশ ও তা গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অন্ধ পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অংককে 'বদলে কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরিয়ত এর কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কমবেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরিকৃত হবে, তা-ই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামি শরিয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদি মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদির সাথে িলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ এবং তাকে মোন্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরিয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদি, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মৃক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদি মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে– ুঁ। অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আব্দুলাহ হবনে ওমর (রা.) এবং অধিকাংশ ইমাম বলেছেন, এই কল্যাণের অর্থ হচ্ছে- উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। উদাহরণত সে কাফের হলে এবং তার কাফের ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও না থাকা চাই। -[মাযহারী] অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে : قَوْلُهُ وَاتَّبُوْهُمْ مِنْ مَّالِ لللهِ الَّـذِي اتَّـاكُمْ তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। জাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরামের তা-ই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরো কমহাস করে দিতেন। -[মাযহারী]

অর্থনীতি একটি শুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা : আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকালবিশ্বত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এজ বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শান্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তনাধ্যে অর্থশান্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্যুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পূঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনাও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। তাই বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরিউক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায় না। এগুলোর কোনো একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন। যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কৃক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই; বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের স্বাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বন্তু এতটুকই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্বব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, নাকি এগুলো সাধারণ ওয়াফক ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে?

প্রথম মতবাদ তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যর করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোরপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফেরদের ছিল। তারা হযরত ভয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েজ-নাজায়েজের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেনঃ কুরআনের ক্রিট্রাইন ক্রিট্রাইন ক্রিট্রাইন আরাতের উদ্দেশ্য তা-ই।

দিতীয় মতবাদ তথা সোশ্যালিজম মানুষকে কোনো বস্তুর উপর কোনোরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিন্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোনো ব্যবহা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও করে দেওয়া হলো।

কুরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে এই মূলনীতি দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন مَنْ مُالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ مِنْ مُالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ مَنْ مُالِ اللَّهِ اللَّذِي أَتَاكُمْ مَالٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّا اللللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّه

- ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ।
- ২. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন।
- ৩. তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনো কানো ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব, মোস্তাহাব, উত্তম করেছেন। وَاللّٰهُ اَعَلَمُ ا

ং শানে নুযুল : মুসলিম শরীফে হ্যরত যাবের ইবনে আব্দুলাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের নেতা আব্দুলাহ বিন উবাই বিন সল্ল তার বাঁদি দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। মুসলিম শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, আব্দুলাহ বিন উবাইর দু'টি বাঁদি ছিল। একজনের নাম ছিল 'মুসাইকা'

ব্বং অপরজনের নাম হিল 'উমাইমা'। আপুরাহ উভরের ছারা ব্যতিচারের অর্থ উপার্জন করতো। এই অবস্থায় উভয় বাঁদিই ব্যুবে পাক 🈂 এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দারের করে দিল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

হৰরত ষাবের (রা.)-এর সুত্রে আবৃ যুবাইরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে হাকেম (র.) বর্ণনা করেন যে, 'মুসাইকা' জনৈক নাসারার বাঁদি ছিল। সে অভিযোগ করেছিল যে আমার মালিক আমাকে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করছে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

বাজ্জার ও তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর একটি বাঁদি ছিল। সে বর্বরতার যুগে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। তখন ঐ বাঁদিটি শপথ করে বললো, আমি আর কখনো ব্যভিচার করবো না। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

নাঈদ ইবনে মানছুর হ্যরত ইকরিমার কথার উদ্বৃতি দিয়েছেন যে, মুসাইকা ও মাআজা নামী দু'টি বাঁদি ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর। সে তাদের দ্বারা ব্যভিচার করাতো। অবশেষে যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন তাদের একজন বলল, যদি এ চর্মটি ভালো হয় তবে তা আমি অনেক করেছি। পক্ষান্তরে, যদি তা ভালো না হয় তবে তা বর্জন করাই উচিত। তখন এ মায়াত নাজিল হয়।

াল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, একথাও বর্ণিত আছে যে, একটি বাঁদি আব্দুল্লাহর কাছে ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত একটি চাদর রে উপস্থিত হলো এবং অপর বাঁদিটি একটি দীনার নিয়ে হাজির হলো। আব্দুল্লাহ বলল, যাও, আরো কিছু কামাই করে নিয়ে সো। বাঁদিরা বললো, 'আল্লাহর কসম! আমরা এ কাজ আর করবো না। ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহ পাক ভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও যখন আব্দুল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করার চেষ্টা করলো, তখন উভয়ে হুজুর পাক ্রু এর দরবারে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বর্ণনা করলে এ আয়াত নাজিল হলো ।

চাতেল (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক সা'লাবী (র.) বলেন যে, আব্দুল্লাহর কাছে কুকর্মের জন্যে ছয়টি বাঁদি ছিল এবং এদের পারেই উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে।

ায় অনাচার, অশ্লীল, আসামাজিক কাজ পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে। যারা অশ্লীল কাজে লিগু হয় তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর করাণী উচ্চারিত হয়েছে আর যেসব পস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সেসব পস্থা গম্বনেরও পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিশেষ নিসহত ও দেশ রয়েছে। যারা আত্ম-সংশোধন করে এবং অন্যায় অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, আত্ম-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়, তারাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদন্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে তারা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যত নকে উজ্জ্ব ও সাফল্যমন্তিত করার বান্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা বান্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা কল্যাণের পথ গ্রহণে করে না। আলোচ্য আয়াতে তাই মুমিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের ইহসানের কথা শ্বরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুম্পন্ত সমুজ্জ্ব আয়াতসমূহ নাজিল করেছি যা অত্যন্ত সুম্পন্ত এবং অতীতে যারা এ টাতে ছিল তাদের দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয়েছে এবং মুত্তাকী পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ নসিহত। আলোচ্য তে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইন্ধিত করা হয়েছে। যথা—

বিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, তাতে কোনো আড়ষ্টতা নেই, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালনে কোনো সুবিধা নেই। বিষপানে যদি নীলকণ্ঠ হতে হয়, তবে পবিত্র কুরআনের বিধি-নিষেধ অমান্য করেও অবশেষে ধ্বংস হতে হয়। ক্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে ইতিপূর্বে সেসব জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন রে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সতর্ক করা হয়েছে।

া এ সমস্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণে ইচ্চুক হয়, তারা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অনুবাদ :

٣٥. الله نُورُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَى مُنَوِّرُهُمَا بِالشُّمْسِ وَالْقَمَرِ مَثَلُ نُودِهِ أَيْ صِفَتُهُ نِی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكُ وَ فِیلُهَا مِصْبَاحٌ لَمُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ طهِيَ الْقِنْدِيْلُ وَالْعِصْبَاحُ السِّرَاجُ أِي الْفَتِيْكَةُ الْمَوْتُودَةُ وَالْمِشْكُوةُ الطَّاقَةُ غَيْرُ النَّافِذَةِ أَيِ الْأُنْبُوبَةِ فِي الْقِنْدِيْلِ النُّرْجَاجَةُ كَأَنَّهَا وَالنُّدُورُ فِسِهَا كُوكَتُكُ دُرِّيُّ أَيْ مُنضِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ وَضَهِهَا مِنَ الدِّدَءِ الْمَعْنَى الدُّفْعُ لِدَفْعِهِ الظُّلَامَ وَبِضَيِّهَا وَتَشْدِيْدِ الْبِيَاءِ مَنْسُوبُ إِلَى النُّرِّ اللُّولُةِ يُتَّوقَدُ الْمِصْبَاحُ بِالْمَاضِيْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِمُضَارِع أُوْقَدُ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِي اُخْرَى بِالْغُوْقَالِنِيَّةِ اِيَ الزُّجَاجَةُ مِنْ زَيْتٍ شَجَرَةٍ مُثَبِركَةٍ زَيْتُ وْنَةٍ لاَ شُرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ بَلْ بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَمَكُّنُ مِنْهَا حَرُّ وَلاَ بَرْدُ مُضِرَّيْنِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِمُّ وَلُوْ لُمْ تَعْسُسُهُ نَارٌ طَ لِصَفَاتِهِ نُورٌ بِهِ عَلَى نُوْدٍ ط بِالنَّارِ وَنُوْدُ اللَّهِ أَى هُدَاهُ لِلْمُؤْمِنِ نُوْدُ عَلَى نُوْدِ الْإِيسَانِ يَهْدِى اللُّهُ لِنَنْوِرِهِ أَيُّ دِيْنِ الْإِسْلَامِ مَنْ يُسَاَّمُ ط وَيَتَضَرِّبُ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْأَمْفَالَ لِلنَّاسِ ط تَقْرِيْبًا لِإِفْهَامِهِمْ لِيَعْتَبِرُوْا فَيُؤْمِنُوْا وَاللُّهُ بِكُلِّ شَيَّ عَلِيمٌ . مِنْهُ ضَرَّبُ الْأَمْثَالِ .

৩৫. আল্লাহ নভোমগুল ও ভূমগুলের জ্যোতি। অর্থাৎ উভয়টিকে সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে আলোকোজ্জুলকারী। তাঁর জ্যোতির উপমা অর্থাৎ এর গুণাগুণ মুমিনগণের অন্তরে এরূপ, যেন একটি দীপাধার; যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ। আর প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত। এখানে رُجَاجَة অর্থ হচ্ছে কাঁচের আবরণ। দিন্দ্র্রেন্স হচ্ছে প্রদীপ, অর্থাৎ প্রজ্বলিত বাতি। আর হির দীপাধার তথা প্রদীপের মধ্যে থাকা নল বা পাইপ। কাঁচের আবরণটি এবং তাতে বিদ্যমান আলো, যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। অর্থাৎ উজ্জ্বল, ইট্র শব্দটি اَلِدَرُ বর্ণে যের ও পেশযোগে اَلِدَرُ থেকে উদগর্ত। عُكْرُ 🕯 অর্থ হচ্ছে দূরীভূত করা। কেননা প্রদীপ অন্ধকারকে দূর করে। এ শব্দটিকে ১০১ -এর মধ্যে পেশ ও 🔘 -এর মধ্যে তাশদীদু দিয়ে পড়লে, তা 🕉 -এর প্রতি সম্পর্কিত হবে। আর 💃 অর্থ হচ্ছে মোতি। প্রজ্বলিত করা হয় فِعُل مَاضِئٌ शकि بَابِ تَفَعُلُ अभी كُوْقَدُ विभि -এর সীগাহ। অপর এক কেরাতে শব্দটিকে أُوْتُدُ থেকে يُوْقَدُ वानिरंश वर्शा صِبْغَة अत - فِعْل مُضَارعُ مَجَهُول भिष्ठा हरा, ज्यन वत النيصباح राव كانيب فاعل अका हरा, ज्यन তৃতীয় আরেকটি কেরাতে 🛴 -এর স্থলে 🖟 দিয়ে পড়া হয়। অর্থাৎ, تُوْتَدُ হবে এর كَانِب فَاعِلْ হবে শব্দি । পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়; বরং তা এ দুটির মাঝখানে বিদ্যমান রয়েছে। আর তাইতো গরম ও ঠাগু এ বৃক্ষের জন্য ক্ষতিকর হয় না। অগ্নি সেটাকে স্পর্শ না করলেও যেন এর তৈল স্বীয় পরিচ্ছনুতার দরুন উ্জ্জুল আলো <u>দিচ্ছে। জ্যোতির উপর</u> তেলের <u>জ্যোতি</u> আগুনের। আল্লাহর নূর দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের নূরের উপর মুমিনদের জন্য আল্লাহর হেদায়েতের নূর। আল্লাহ তার নূরের পথ নির্দেশ দান করেন অর্থাৎ দীন ইসলামের যাকে <u>ইচ্ছা। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন</u> বর্ণনা করে থাকেন। যাতে তা মানুষের বোধগম্যের নিকটবর্তী হয়, মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। <u>আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।</u> আল্লাহর এ ইলমের মধ্যে উপমা দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

## তাহকীক ও তারকীব

रहा مُبَتَدَأ श्रा مُبَتَدَأ श्रा مُثَالُ نَوْرِهِ : قَوْلُهُ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةِ فِيْهَا مِصْبَاحٌ صَاءً عَدُونَ श्राह مُخَدُونَ श्राह مُضَافٌ शिक्ष نُوْرِ श्राह - مِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ श्राह كَمِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ वाकाित मुनक्तल विषाद रव- مِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ वाकाित मुनक्तल विषाद रव- صِفَةُ نُوْرِهِ تَعَالَى فِئ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَنُوْرِ مِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ -अवाकाित मुनक्तल विषाद रव-

তথা যবর, যের এবং পেশ যে কোনো একটি দিয়ে পড়া وَخُولُهُ زُجَاجَةٍ : قَـُولُـهُ زُجَاجَةٍ प्रकारि وَخُاجَةٍ وَ ا আয়। এর অর্থ হচ্ছে সীসা, সীসা দ্বারা নির্মিত পাত্র। وَخُدِيْل শব্দটি وَخُاجَةً তথা প্রদীপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা তা সীসা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে।

नमिएए जिन तकम त्कताज आराख आरह। यथा-

- । হবে فَاعِلْ তার الْبِصْبَاحُ কেবে تَوَقَّدَ بَرَ وَزْن تَفَعَّلَ –অমন صِيْغَة হবে فِعْل مَاضِيْ পেকে بَاب تَغَعُّلُ . ও
- اَلْمِصْبَاحُ এ কেতে يُوْقَدُ -অমন صِيْغَة এর وَاحِدْ مُذَكُّر غَائِبْ পেকে فِعُل مُضَارِعُ مَجْهُول এন وَقَدَ الْمُصِبَاحُ কেতে يُوْقَدُ -অমন صِيْغَة এন وَاحِدْ مُذَكُّر غَائِبْ مَائِبْ وَعَل هُو وَعَل উজ
- ত. وَاوِدُ مُؤَدُّثُ असि الْزُّجَاجَةُ একে وَلَوْ مَجْهُولُ अरिक وَاحِدُ مُؤَدُّثُ غَانِبٌ अरक وَعَمل مُضَارِعُ مَجْهُولُ अर اُوقَدُ अर الْزُجَاجَةِ अत تَوَقَدُ अर مُضَافُ छात छरा نَائِب فَاعِلُ अर فَتِينُلَةُ الزُّجَاجَةِ अर نَائِب فَاعِلُ अर الله عَلَى अर مُضَافُ छात छरा نَائِب فَاعِلُ अर فَتِينُلَةُ الزَّجَاجَةِ अर مُضَافُ छरा نَائِب فَاعِلُ अर فَتِينُلَةُ الزَّجَاجَةِ الله अर مُضَافُ تَائِب فَاعِلُ अर الله عَلَى अर الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

- صِنَةُ अ व नकाणि : قَوْلُهُ لاَ شُرْقِيَّةٍ وَّلاَ غَرْبِيَّةٍ

لإضَاءِ نُـوْرٍ कराक جَوَاب شَرْط । উरा त्राराह के वे جَوَاب شَرْط आत شَرْط कात شَرْط के وَلَـمُ تَـمُسَسُهُ نَـارُّ به أَى بِالزَّيْتِ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা اللّه نُورُ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ - মহান আল্লাহ বলেন اللّه نُـورُ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ अर्थाৎ আল্লাহ তা আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নূর বা জ্যোতি, উক্ত আয়াতের তাফসীর আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম نُـورُ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক। আরবি النَّدُرُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে انْرَارُ ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো– আলো, জ্যোতি, প্রদীপ ইত্যাদি।

আর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (র.) বলেন الْطَّافِرُ بِنَفْسِهُ وَالْمُطْهِرُ لِغَيْرِهُ وَهُمَّا الْمُعْلِمُ وَالْمُعْمِرُ بِنَفْسِهُ وَالْمُعْمِرُ بِنَفْسِهُ وَالْمُعْمِرُ وَغَيْرٍهُ প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায় এমন সব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে। অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে।

এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু উর্ধের। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সন্তার জন্য ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে مَنْوُنُ অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য দানকারী অথবা অতিশয়ার্থবােধক পদের ন্যায় নূরবিশিষ্টকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে আরবিতে عَدْ তথা ন্যায়পরায়ণতা বলে ব্যক্ত করা হয়। আর এখানে আয়াতের অর্থও তা-ই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা নভামগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এ নূর বলে হেদায়েতের নূর বুঝানাে হয়েছে। ইবনে কাসীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন তামিন্তিন্ত ভূমগুলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন- ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন-

- ১. এ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে-হেদায়েত, যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত ইন্ট ; এটা হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি।
- ২. সর্বনাম দারা মু'মিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এ অর্থ বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই য়ে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মতো এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে য়ে ক্বছে য়য়তূন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হেদায়েতের দৃষ্টান্ত। যা মুমিনের ক্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। য়য়তূন তৈল রাখা হলো নূরে হেদায়েত য়খন তা আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কয়ুক্ত করছেন। এর কারণও সম্ভবত এই য়ে, এ নূর দারা তথু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এ সৃষ্টিগত নূরে হেদায়েত য়া সৃষ্টির সয়য় মানুষের অন্তরের রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বয়ং প্রত্যেক মানুষের মজ্জাগত স্বভাবে এই নূরে হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় য়ে, তারা আল্লাহর অন্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর

দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধার্রণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক; কিন্তু আল্লাহর অন্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অন্তিত্বই অস্বীকার করে।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আববাস (রা.) কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন— এ আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেনং কা'বে আহবার (রা.) তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, এটা রাস্লুল্লাহ —এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, ত্রাক্ত তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পৃত পবিত্র অন্তর এবং তুলা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এ নবুয়তরপী নুরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔচ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হয়ে এটা এমন নুরে পরিণত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোচ্জ্বল করে দেয়। রাস্লুল্লাহ —এর নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'ইরহাসাত' বলা হয়। কেননা 'মুজেযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলি বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর পক্ষথেকে কোনো পয়গাশ্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহা-সা-ত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুন্দীন সুয়ুতী 'খাসাইসে-কুবরা' গ্রন্থে, আবৃ নু'আঈম 'দালাইলে–নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমও স্বতন্ত্র প্রস্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

শুলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দারা। يَـوْفَـدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ المِحْ প্রজনিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দারা। بَدُل শন্টি بَدُل वा بُدُل वा بُدُل वा بُدُل वा بُدُل वा بُدُل वा स्वान व्यक्ति उत्तर ।

অতঃপর বলা হচ্ছে— ঐ যয়তুন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে এর উপর রৌদ্র এসে পড়বে না এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অন্তমিত হওয়ার পূর্বে এর উপর হতে ছায়া সরে যাবে; বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই এর তৈলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছেন ঐ বৃক্ষটি মাঠের মধ্যে রয়েছে। কোনো গাছ, পাহাড়, গুহা বা অন্য কোনো জিনিস তাকে আড়াল করে না। এ কারণেই ঐ গাছের তৈল খুবই পরিষ্কার হয়। হষরত ইকরিমা (র.) বলেন, খোলা বায়ু এবং পরিষ্কার রেঁদ্র তাতে পৌছে থাকে। কেননা এটা খোলা মাঠের মধ্যস্থলে থাকে। আর এ কারণেই তার তৈল অত্যন্ত পাক-সাফ, উজ্জ্বল ও চকচকে হয়। এটাকে প্রাচ্যের গাছও বলা যাবে না এবং প্রতীচ্যেরও লয়। এরূপ গাছ খুবই তরতাজা ও সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ বৃক্ষ যেমন বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পেয়ে থাকে, অনুরূপভাবে মুমিনও ফেতসা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষিত থাকে। যদি সে ফেতনার কোনো পরীক্ষায় পড়েও যায়, তবুও আল্লাহ তাআলা তাকে ঈমানের উপর স্থির ও অটল রাখেন।

হষরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এ বৃক্ষটি যদি দুনিয়ার মাটিতে থাকতো, তবে তো অবশ্যই তা প্রাচ্যের হতো অথবা প্রতীচ্যের হতো। কিন্তু এটা তো আল্লাহর জ্যোতির উপমা!

হষরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো ভালো লোকের দৃষ্টান্ত, যে ইহুদিও নয় এবং খ্রিস্টানও নয়। এসব উজির মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম উজিটি যে, এটা জমিনের মধ্যভাগে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় বিনা বাধায় সেখানে রৌদ্র পৌছে থাকে। কেননা এর চারদিকে কোনো গাছ নেই। কাজেই এরপ গাছের তৈল নিঃসন্দেহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাতলা এবং উজ্জ্বল হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এটা প্রজ্বলিত করা হয়েছে পূত-পবিত্র যয়তৃন তৈল দ্বারা। এটা এমনই উজ্জ্বল যে, তাকে অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিছে। তাই এটা জ্যোতির উপর জ্যোতি। সুতরাং মুমিন পাঁচটি নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে। তার কথা জ্যোতি, তার আমল জ্যোতি, তার আগমন জ্যোতি, তার প্রস্থান জ্যোতি এবং তার শেষ ঠিকানাও জ্যোতি অর্থাৎ জান্নাত।

হবরত কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো রাসূলুল্লাহ ্রান্ত -এর দৃষ্টান্ত। তাঁর নবুয়ত জনগণের উপর এমনভাবে প্রকাশমান যে, তিনি মুখে না বললেও জনগণের উপর তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন এ যয়তূন তৈল যে, এটাকে না জ্বালালেও নিজেই উজ্জ্বল। তাহলে এখানে দুটো জ্যোতি একত্র হয়েছে। একটি যয়তূনের এবং অপরটি আগুনের। এ দুটি যৌথভাবে আলো দেয়। অনুরূপভাবে কুরআনের জ্যোতি ও ঈমানের জ্যোতি একত্র হয়ে মুমিনের অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে।

यয়তৃন তৈলের বৈশিষ্ট্য: মহান আল্লাহর বাণী — يَجَرَوْبُارَكُو زَيْتُونَوْ হতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তৃন ও য়য়তৃন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোনো য়য় অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না; আপনা-আপনি ফল থেকে তেল বের হয়ে আসে। রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেন, য়য়তৃন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। –[মায়হারী]

### অনুবাদ

فِي بَيُوْتِ مُتَعَلِّقُ بِيسَبِّحُ الْآتِی اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ تُعْظَمَ وَيُذْكُر فِيهَا اسْمُهُ لِبَتَوْجِيْدِه يُسَبِّحُ بِفَتْحِ الْمُوجِّدَةِ كَسْرِهَا اللهُ اَنْ يُصَلِّى لَهُ فِينَّهَا بِالْغُدُو مَصَدَرُ اِنْ يُصَلِّى لَهُ فِينَّهَا بِالْغُدُو مَصَدَرُ بِمَعْنَى الْغَدُواتِ اي الْبِكْرِ وَالْاصَالِ. والْعِشَايَا مِنْ بعَدِ الزَّوالِ.

لِيكَجْزِيكُهُمُ اللَّهُ احْسَنَ مَا عَمِلُوا اَيُ الْمَاءِ وَاحْسَنَ بِمَعْنَى حَسَنُ وَيَزِيدُ هُمُ الْوَابَةُ وَاحْسَنَ بِمَعْنَى حَسَنُ وَيَزِيدُ هُمُ مِنْ فَضِلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ حِسَابٍ وَسَابٍ وَاللَّهُ لَا يَحْسَبُ مَا يُنْفِقُهُ وَسَابٍ وَسَابٍ وَسَالًا وَاللَّهُ لَا يَعْسَبُ مَا يَعْنِو فَعَالًا وَسَابٍ وَسَابً عَلَى مَا يَعْفَعُونَ وَسَابً وَسَابًا وَسَابً وَسَابً وَسَابً وَسَابً وَسَابً وَسَابً وَسَابً وَسَابً وَسَابً و

শে ৩৬. সেসব গ্রে এটি পরবর্তী শুলের সাথে সম্পর্কিত। যেগুলোকে সমুনুত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য একত্বাদ দ্বারা তাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অর্থাৎ নামাজ পড়ে, এখানে শুলিট ুলিটি করিব এবং যের উভয় কেরাতে পঠিত সকাল বেলায় গ্রিইট্ তথা সকাল। এবং সন্ধ্যা বেলায় সাঁঝ বেলায় সূর্য হেলার পর থেকে।

৩৭. সেসব লোক, এখানে হুট্ট -কে যখন -্র -এর মুধ্যে كَشْرَة দিয়ে পড়া হবে, তখন رَجَالً তার ि केंदरत । आत यृषि - باء वित्र केंदरा فَاعِلْ किररा পূড়া হয়, তাহলে رَجَالُ হবে। এবং فَاعِلُ এখানে একটি উহ্য فِعُل এবং একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। যেন এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, কে তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে? আর এর क्षांत वना २८०६ – مِحَالُ الخ गंरानज्ञत्क ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না, এবং নামাজ কায়েম করা থেকে –এ আয়াতে 🕹 ়িশব্দ থেকে 🔒 অক্ষরটিকে রহিত করা হয়েছে, সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ও জাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন অন্তর মুক্তি ও ধ্বংসের ব্যাপারে অস্থির থাকবে এবং চোখ ডানে বামে তাকাতে থাকবে। আর সেটি হবে কিয়ামতের দিন।

থাকবে। আর সোট হবে কিয়ামতের দিন।

৩৮. তারা এজন্য এরপ করতে থাকবে, যাতে তারা যে কর্ম
করে, তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন তার
প্রতিদান দেন। এ আয়াতে কিল্লাই শব্দটি কর্মের অর্থি
ব্যবহৃত হয়েছে। এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের
অধিক দেন; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা
প্রদান করেন।
যেমন– বলা হয়, অমুক ব্যক্তি বে-হিসাব খরচ করে।
অর্থাৎ সে এত বেশি খরচ করে যে, যা কিছু খরচ করে,
সে যেন এর কোনো হিসাবই রাখে না।

# তাহকীক ও তারকীব

এর بَسَيَعُ اللهُ وَ عَاقِبَةَ اَمْرِهِمُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ অর্থাৎ لَمْ عَاقِبِيَّهُ وَلَهُ لِيَجْنِيهُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ অর্থাৎ لَمْ عَاقِبِيَّهُ وَلَهُ لِيَجْنِيهُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ অর্থাৎ الْجَزَاءِ তে পারে। অর্থাৎ يُسَيِّعُ وَ الْجَزَاءِ এব কাট مُتَعَلِّقٌ الْجَزَاءِ এব তে পারে। অর্থাৎ وَعُمْلُ مُخُذُونُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْجَزَاءِ وَعُمْلُ مُخُذُونُ وَاللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ الْجَزَاءُ وَعَلَمُ مُلْكُونُ لِلْجُزِيمُ اللّهُ الْجُزَاءُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِةُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَّمُ وَعَلَّمُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ اللّهُ وَعَلَّمُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعِمْ اللّهُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلَمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلَمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَعَلّمُ وَعَلَمُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَعَلَمُ وَعَلّمُ وعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلَمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَلّمُ وَعَ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অস্তরে নিজের নূরে হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন, এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ চান ও তাওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরপ মুমিনের আসল আবাসস্থল হচ্ছে যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়— সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী وَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

মসজিদের গুরুত্ব: মসজিদ আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। ইমাম কুরত্বী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাস্লুল্লাহ ক্রিট্র বলেন-

مَنْ أَحَبُّ اللَّهُ عَذَّ وَجَلَّ فَلْيُحِبَّنِيْ وَمَنْ اَحْبَنِيْ فَلْيُحِبُّ اَصْحَابِيْ وَمَنْ اَحْبُ اصْحَابِيْ وَمَنْ اَحْبُونَ الْقُرَانَ وَمَنْ اَحْبُونَ اللَّهُ فِي رَفْعِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا مَيْمُونَةً مَيْمُونَ أَهْلُهَا مَحْفُوظَةً اللَّهُ عَذَّ اللَّهُ فِي رَفْعِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا مَيْمُونَةً مَيْمُونَ أَهْلُهَا مَحْفُوظَةً مُحْفُوظً اَهْلُهَا هُمْ فِي الْمَسَاجِدِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কুরআনকে মহব্বত করে। যে কুরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহর হেফাজতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কতরাও আল্লাহর হেফাজতে থাকে। যারা নামাজে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাজত করেন। —[কুরতুবী]

- وَفَع مُسَاحِهِ - وَفَع مُسَاحِهِ - وَوَى اللّهُ أَنْ تُرَفَعَ مُسَاحِهِ - وَفَع مُسَاحِهِ - وَفَع مُسَاحِه দিওয়া ا رَفَعُ শব্দিটি وَفَع مُسَاحِهِ (থেকে উদ্ভূত । অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা । আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সিজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন । অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা । যেরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ চরেছেন । - [ইবনে কাসীর]

কৈরিমা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, رَفَع تَراعِد মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। যেমন— কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে। যেমন— কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে। বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। হয়রত হাসান বসরী র.) বলেন, رَفَع تَرَاعِد مِنَ الْبَيْت বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইজ্জত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে। যেমন— এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোনো নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন মাগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হয়রত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রিভ এই যে, যে য়েজি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ তা আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন। –[ইবনে মাজাহ]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাট্র আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামাজ পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন। –[কুরতুবী]

প্রকৃত কথা এই যে, گُرْفَعُ শব্দের অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি দবই অন্তর্ভুক্ত। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ক্রিয়া রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছন। সাধারণ হাদীসগ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্ধপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফার্নকে আযম (রা.) বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ আছে যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি রসুন-পিঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত, যতদিন এ রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামাজ পড়া।

এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে, মসজিদ নির্মাণ করা এবং মসজিদকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত ওসমান (রা.) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণণত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্মবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহরা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। তাঁর নির্মিত এ মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উন্দেশ্যে না হয়; বরং আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উন্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং এর দ্বারা ছওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফজিলত: আবৃ দাউদ শরীফে হযরত আবৃ উমামা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ কলেন, যে ব্যক্তি গৃহে অজু করে ফরজ নামাজের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাজের পরে অন্য নামাজ ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয়, যদি উভয়ের মাঝখানে কোনো কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ কলেন, যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। -[মুসলিম]

সহীহ মুসলিমে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূল্লাহ ক্রি বলেন, পুরুষের নামাজ জামাতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামাজ পড়ার চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুনুত অনুযায়ী অজু করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাজের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি শুনাহ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাজেরই হুওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে, "হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত নাজিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার অজু না ভাকে।"

হযরত হাকাম ইবনে ওমায়র (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ বলেন, দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অন্ত্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ, নম্রচিত্ত হও। আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং [আল্লাহর ভয়ে] অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মন্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুরী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত আবৃদ দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন, তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ্রাই -এর মুখে শুনেছি- মসজিদ মুব্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে [অধিক জিকির দ্বারা] নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা আলা তার জন্য আরাম ও শান্তি নিশ্চিত করেন এবং পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার জিম্মাদার হয়ে যান।

আবৃ সাদেক ইজদী গুয়াইব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন, মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এ রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসিজদ পয়গাম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেন, শেষ জমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে এবং দুনিয়া ও তার মহব্বতের কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা মসজিদে আগমনকারী এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তা আলার নেই।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বের না করা তার দায়িত্ব। –[কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবী (র.) এ পনেরটি আদব লিখার পর বলেন, যে ব্যক্তি এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্য পরিশোধ করে এবং এর ফলে মসজিদ তার জন্য হেফাজত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়।

মুফতি শফী (র.) মসজিদের আদব-কায়দা ও এর প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন। যেসব গৃহ আল্লাহর জিকির, কুরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ: তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবৃ হাইয়ান (র.) বলেন, কুরআনের بِنَّ بُيُّوْتٍ শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহ কুরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসিহত অথবা জিকিরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, তা দ্বারা সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন— মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

خَنْ वाका اَدْنَ नाक्त वित्निष तर्मा । তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে المَنْ नाक्ति অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে اَمْرُ اللّهُ الْمَرْ اللّهُ الْمَرْ اللّهُ अ नाक्ति हिन्सु स्त्र हिन्स व्यवहात कर्तात तरमा किन्न कर्ता वर्षना कर्ता राज्य वर्षना वर्षना कर्ता राज्य वर्षना वर्षना कर्ता राज्य वर्षना वर्

ত্রলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার জিকির বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযুল: হযরত আব্দুলাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এ আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন, একদিন আমার পিতা হযরত আব্দুলাহ ইবনে ওমর (রা.) নামাজের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, এদের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়েছে–

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ ولاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

রাসূলুল্লাহ — এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওজন করার সময় আজানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাজের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আজানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উদ্যোলিত থাকত, তবে কাঁধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাজে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উদ্যোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতে না। তাঁদের প্রশংসায়ই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। –[কুরতুবী]

رَجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وُلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ – মহান আল্লাহর বাণী وَجَالُ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةُ النّخ आয়াতে যেসব মু মিন আল্লাহ তা আলার নূরে হেদায়েতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে رِجَالُ اللّهِ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য; পক্ষান্তরে নারীদের জন্য গুহে নামাজ পড়া উত্তম।

কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থেই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بَنُ -কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবাধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো বন্ধু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির ও নামাজের বিপরীতে মু'মিনগণ কোনো বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসায়ী ছিলেন: এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পতি ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা আল্লাহর স্মরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা এ কথা বলা অনর্থক হবে। —িরহুল মা আনী]

শ্রেটিট্ট দুলি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর জিকির, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্যও হয়ে যায় না; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নৃরে হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। মাতারুল অরাক (র.) বলেন যে, তাঁরা বেচাকেনা করতেন, নিক্তি হয়তো তাদের হাতে থাকতো এমতাবস্থায় আজান তাদের কানে আসলে তাঁরা নিক্তি ফেলে দিয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে ধাবিত হতেন। জামাতের সাথে নামাজ পড়ার প্রতি তাঁদের খুবই আসক্তি ছিল। তাঁরা নামাজের সময়, রুকন এবং আদবের হেফাজতসহ নামাজের পাবন্দ ছিলেন। এটা এ কারণে যে, তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ঐ দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে তারা ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল যে, সেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যন্ত হয়ে পড়বে। তাই তো তাঁরা থাকতেন সদা উদ্বিপ্ন ও সন্তর্ত্ত । অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আহার্বের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাব্যন্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে— শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে বক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরন্ধার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

তজ্ঞন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্তের অধিক দেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্ত জায়গায় বলেন ত্রু । এখানেও আল্লাহ আপের অধিক দেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্ত জায়গায় বলেন وَاللّٰهُ لَا يَظْلُمُ مُفْعَالًا ذُرُهُ । অর্থাৎ "আল্লাহ অণুপরিমাণও জুলুম করেন না।" অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা আলা বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে তার জন্য দশগুণ পুণ্য রয়েছে।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেন, "কে এমন আছে, যে আল্লাহকে করজে হাসানা দিতে পারে?" তিনি আরো বলেন, "তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন [পুণ্য] বৃদ্ধি করে থাকেন।" এখানে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

বর্ণিত আছে, যে, একদা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে দুধ আনয়ন করা হয়। তিনি তাঁর মজলিসের সব লোককেই তা পান করাবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সবাই রোজা অবস্থায় ছিলেন বলে পুনরায় দুধের পাত্রটি তাঁর কাছেই ফিরিয়ে আনা হয়। তখন তিনি তা পান করেন, কারণ তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন না। অতঃপর তিনি أَيْنُ وَيُو الْقُلُونُ يَوْمًا تَتَعَلَّلُ وَيُو الْقُلُونُ وَالْإِنْ صَالَ اللهِ عَلَى اللهِ الْقُلُونُ وَالْإِنْ صَالَ اللهِ عَلَى اللهِ الْقُلُونُ وَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْقُلُونُ وَالْإِنْ صَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর বাণী – بَرُورُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ وَيَزَيدُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ وَيَقْفِيهِ إِنْ اللّهِ وَيَعْلِيهِ إِللّهِ وَاللّهِ وَيَعْلِيهِ وَيَعْلِيهُ وَيُعْلِيهُ وَيَعْلِيهُ وَيْعِيْهُ وَيَعْلِيهُ وَيُونُونُ وَيَعْلِيهُ وَيْعِيْهُ وَيْ وَيْعِيْونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَيْعِيْونُ وَيْعِيْهُ وَيْعِيْهُ وَيْعِيْونُ وَيْعُونُ وَيْعِيْونُ وَيْعُونُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَيَعْلِيهُ وَاللّهِ وَيَعْلِي وَاللّهِ وَيُعْلِي وَلِي وَيُعْلِي وَلِي وَيْعُونُ وَيْعُونُ وَلِكُونُ وَلِي وَاللّهِ وَاللّهِ وَيُعْلِي وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِي وَلِي وَلِمُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَلِمِنْ وَلِي وَلِي

এরপর বলা হয়েছে— وَيَزِيْدُ هُمْ مَنَ فِضُلِهِ অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাগুরে কোনো সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রিজিক দান করবেন।

সুদৃশ্, قَيْعَةُ শব্দটি قَاعٌ শব্দট قَيْعَةُ । তথা মরুভূমিতে فِي فَلَاةٍ अर्थ- इत्क بَقِيْعَةٍ -ঐ চাকচিক্যকে বলা হয়, যা গ্রীষ্মকালীন দুপুর বেলার প্রচণ্ড রোদে প্রবহমান পানির মতো মনে হয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে। কিন্তু সে যখন এর নিকট উপস্থিত হয়, <u>তখন কিছুই পায় না।</u> যা সে ধারণা করেছে, সেই বস্তু থেকে। অনুরূপভাবে কাফেররা মনে করে যে, নিশ্চয় তার আমল যেমন– সদকা তাকে উপকৃত করবে। কিন্তু সে যখন মৃত্যুবরণ করবে এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে তার আমলকে উপকারী হিসেবে পাবে না। আর সে তার আমলের নিকট আল্লাহকে পাবে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা আলা হিসাব গ্রহণে তৎপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমলের প্রতিফল দানে অত্যন্ত তৎপর।

৪০. <u>অথবা</u> কাফেরদের বদ আমলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে <u>গভীর</u> সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ; যাকে আচ্ছনু করে এক তরঙ্গের উপর দিতীয় তরঙ্গ; যার উর্দ্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর সমুদ্রের অন্ধকার, প্রথম তরঙ্গের অন্ধকার, দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্ধকার, মেঘপুঞ্জের অন্ধকার– এসব অন্ধকারের মঝে দর্শক <u>যদি নিজের হাত</u> বের করে, তা আদৌ দেখতে <u>পাবে না। অর্থাৎ সে মোটেই দেখার নিকটবর্তী হতে</u> পারবে না । <u>আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন</u> <u>না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই।</u> অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন না, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারবে না।

ত ه . وَالَّذِينَ كَفُرُوا اعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بُقِيعَةٍ . وَالَّذِينَ كَفُرُوا اعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بُقِيعَةٍ جَمْع قَامِ أَيْ فِي فَكَاةٍ وَهُوَ شُعَاعٌ يُرى فِيْهَا نِصْفُ النَّهَارِ فِيْ شِكَّةِ الْحَرِّ يُشْبِهُ الْمَاءَ الْجَارِيْ يُتَحْسَبُهُ يَظُنُّهُ الظُّمُأنُ أي الْعَطْشَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا مِمًّا حَسِبَهُ كَذَٰلِكَ الْكَافِرُ يَحْسَبُ أَنَّ عَلَمَكَ مُكَمَدَ يَصِدَفَةٍ تَنْفَعُهُ حَتِّي إِذَا مَاتَ وَقُكِمَ عَلَى رَبِّهِ لَمْ يَجِدْ عَمَلُهُ أَيْ لَمْ يُنَفَعُهُ وُوجَدُ اللَّهُ عِنْدَةً عِنْدَ عَمَلِهِ فَوَقْيهُ حِسَابَهُ طِأَى أنَّهُ جَازَاهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهُ سَرِينُعُ الْحِسَابِ ـ أي الْمُجَازَاةِ ـ

. أوْ الَّذِينْ كَفَرُوا اعْمَالُهُمُ السَّيِّنَةُ كَظُلُمُتٍ فِيْ بَحْرِ لُجِّي عَمِيْقِ يَّغْشٰيهُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِم أي الْمَوْجُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِم أَىْ مَوْجُ الثَّانِي سَحَابٌ ط أَىْ غَيْمٌ هَٰذِهِ طُلُمتُ بُعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ظُلْمَةً الْبَحْرِ وَظُلْمَةُ الْمَوْجِ الْأَوَّلِ وَظُلْمَةً الْمَوْجِ الثَّانِيُّ وَظُلْمَةُ السَّحَابِ إِذَا أُخْرَجُ النَّاظِكُرِ يَكُونُهُ فِي هٰذِهِ الظُّلُمُتِ لُمَّ يَكُذُ يَرَابَهَا أَيْ لَمْ يَقُرُبُ مِنْ رُؤْيَتِهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا كَهُ مِنْ نُورٍ - أَيْ مَنْ لَمْ يَهُدِهِ اللَّهُ لَمْ يَهْتَدِ -

# তাহকীক ও তারকীব

مُبَتَدَأَ اُرَّلُ মিলে صِلَة ٥ مَوْصُول - وَالَّذِينَ كَغُرُوا : قَوْلُهُ وَالَّذِينَ كَفُرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِينَعَةٍ মিলে مُبْتَدَأَ ثَانِيْ عَرَهَ عَلَقٌ هَا عَمَالُهُمْ عَلَقَ عَلَقٌ عَلَقٌ عَلَقٌ اللَّهُمُ عَلَيْ طَعَرُ هَا مَبْتَدَأَ ثَانِيْ عَرَةً عَلَقٌ اللَّهُمُ عَلَيْ طَعَرُ هَا مَبْتَدَأَ ثَانِيْ عَرَةً عَلَيْ عَلَيْ عَمِ اللَّهُمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

## প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

ত্র প্রাত্ত প্রত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রত্ত প্রত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত্ত প্রাত প্রাত্ত প্রত্ত প্

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে?" উত্তরে তারা বলবে, "আমরা আল্লাহর পুত্র [নাউযুবিল্লাহ] উযায়ের (আ.)-এর উপাসনা করতাম।" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, আল্লাহর কোনো পুত্র নেই।" তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, "আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও?" তারা জবাবে বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে পানি পান করিয়ে দিন!" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না [ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন?]" অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। সুতরাং তারা পানি মনে করে সেদিকে দৌড় দেবে এবং সেখানে পৌছলেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ত্র ভারতি নির্দ্ধ করেছেন। আর এটা হলোঁ অনুসরণকারী লোকদের দষ্টান্ত, যারা মোটেই জ্ঞান রাখতো না। তারা পূর্ববর্ণিত কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ করতো। যাদের উপমা দেওয়া হয়েছে গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের সাথে, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধের রয়েছে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফেরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকে। যাদেরকে তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনে না। তারা ন্যায়ের উপর আছে নাকি অন্যায়ের উপর আছে। সেটাও তারা জানে না। তারা তাদের পিছনে চলতে থাকে; কিজু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোনো একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কোথায় যাচ্ছে)" উত্তরে সে বলে, "আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি।" আবার তাকে প্রশ্ন করা হয়, "এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে)" জবাবে সে বলে, "তা তো আমি জানি

না।" যেমন সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে তেমনই এই কাফেরের কানে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর ও কানের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন .......।" অন্য আয়াতে রয়েছে–

اَفُراَیْتَ مَنِ اتَخَذَ اِلٰهَهُ هُوهُ وَاَضَلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْم وَخَتَمَ عَلٰی سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوهُ وَاَضَلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْم وَخَتَم عَلٰی سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوهُ وَاضَالُهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْم وَخَتَم عَلٰی سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوهُ وَاضَا اللّٰهُ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوهُ وَاضَا اللّٰهُ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوهُ وَاضَا اللّٰهُ عَلٰی بَصَرِهِ عَلْم وَخَتَم عَلٰی سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوهُ وَاضَا اللّٰهُ عَلٰی بَصَرِهِ عَلْم وَفَا اللّٰهُ عَلٰی بَصَرِهِ عَلْم وَفَا اللّٰهُ عَلٰی بَصَرِهِ عَلْم وَفَاللّٰهُ عَلٰی سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلُ عَلٰی بَصَرِهِ غِشُوهُ وَاضَالُهُ اللّٰهُ عَلٰی سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَعَلَم وَاللّٰهُ عَلٰی سَمْعِه وَ قَلْبِهٖ وَجَعَلُ عَلٰی بَصَرِهِ غَشُوهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَٰ اللّٰهُ عَلٰی عِلْم وَفَا اللّٰهُ عَلٰم وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰم اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْم وَاللّٰم اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰم وَاللّٰم اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰم وَاللّٰم وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰه اللّٰم ا

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধাকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং পরিণাম অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েতের জ্যোতি দান না করেন, সে হেদায়েতপূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমানিত আল্লাহ বলেন— এই এই এই এই অর্থাৎ "আল্লাহ যাকে পথভ্রন্ট করেন তার জন্য কোনো হেদায়েতকারী নেই।" এটা সে কথার মোকাবিলায় বলা হয়েছে যা মু'মিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটাকে খুবই বড় ও বেশি করেন।

হয়েছে - وَمَنْ لَمْ يَجْعُلِ اللّٰهُ لَهُ لُورًا اللّٰهُ لَهُ فُورًا اللّهُ لَهُ فُورًا لللّٰهُ لَهُ فُورًا لللّٰهُ لَهُ فُورًا لللّٰهُ لَهُ فُورًا اللّٰهُ لَهُ فُورًا لللّٰهُ لَهُ فُورًا اللّٰهُ لَّهُ فُورًا اللّٰهُ لَهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

আয়াত সম্পর্কে দু'টি কথা : এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম হেদায়েতের নূরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে হেদায়েতের নূর লাভ হয় ইসলামি শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে। এরপর ইরশাদ হয়েছে, হেদায়েতের এ নূর লাভ করতে হলে আল্লাহর ঘর মসজিদে নিয়মিত হাজির হতে হবে এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে। আর হেদায়েতের এ নূরকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকির এবং তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতে হবে। এজন্যে পন্থা হলো, যারা সকাল সন্ধ্যায় তথা দিবারত্রি আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল থাকে এবং তাদের দুনিয়াদারী বা ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে না, এমন লোকদের সন্নিধ্য লাভ করা। এমন লোকদের সংসর্গের কারণে সর্বদা জিকিরে ইলাহীতে মশগুল থাকার তাওফীক হবে। এরপর যারা সত্য-সাধক, তাদের উত্তম পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ত্রতার ত্রতার আয়াত : এখানে আল্লাহ পাকের প্রেমিক আউলিয়ায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত - াদ্রিলাল করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কাফেরদের কার্যকলাপের দু'টি দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। কাফেরদের মধ্যে যারা কিছু সংকাজ করে, যেমন - দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে দান-খয়রাত করে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাদের এসব কাজ হলো মরীচিকার ন্যায়, যাকে তারা দূর থেকে দেখে পানি মনে করে; কিছু কাছে গিয়ে দেখে পানির নামগন্ধও নেই। ঠিক এমনিভাবে কাফেররা যত দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায়্য করুক না কেন; কিছু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, তাই আখিরাতে এর কোনো ফল তারা পাবে না। কেননা এর জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। আর কাফেরদের কুফর ও শিরক, অন্যায় অনাচার, জুলুম অত্যাচারকে অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ অন্ধকারেই তারা থাকবে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। দুনিয়াতে এ অন্ধকারে থাকার কারণে তারা হেদায়েতের আলো পায় না, আর আখিরাতে তাদের জন্যে দোজখের চিরশান্তি অবধারিত। – তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭

### অনুবাদ :

8১. তুমি কি দেখ না যে, নভোমগুল ও ভূমগুলে যারা আছে
তারা আল্লাহ তা আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে
আর নামাজও এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত।
এবং পক্ষীকুল এই শব্দটি এই -এর বহুবচন, আকাশ ও
পাতালের মাঝে উড়ত্ত তাদের পাখা বিস্তার করা অবস্থায়
প্রত্যেকেই জানে আল্লাহকে তাঁর যোগ্য ইবাদত এবং
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ
সে বিষয়ে সম্যক অবগত। এখানে জ্ঞানীদেরকে
জ্ঞানহীনদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৪২. নভোমগুল ও ভূমগুলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই বৃষ্টি, জীবিকা ও তৃণলতার ভাগ্তার আল্লাহরই এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা আলা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন কোমলতার সাথে পরিচালনা করেন অতঃপর তাকে পুঞ্জিভূত করেন একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে দেন। অতঃপর বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলোকে একই টুকরায় পরিণত করে দেন। অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন একটাকে অপরটার উপর রাখেন অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা বৃষ্টি নির্গত হয় তার গর্তসমূহ থেকে তিনি আকাশস্থিত শিলান্তপ থেকে বর্ষণ করেন এখানে এই নির্মান করেন এখানে কর্মান করেন এবং শার কাছ থেকে তার দারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। নিকটবর্তী করে দিতে চায়, তার বিদ্যুত চমক তার আলোর ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন দর্শকের চক্ষুকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمِنَ التَّسْبِيْحِ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمِنَ التَّسْبِيْحِ صَلُوةً وَالطَّيْرَ جَمْعُ طَائِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَلْفُتِ طَحَالُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَلْفُتِ طَحَالُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَلْفُتِ طَحَالُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَلْفُتِ طَحَالُ اللَّهُ بَالسِطَاتُ اجْنِحَتَهِنَّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَالِيهُ وَلَيْمَ اللَّهُ عَلِيمًا الله عَلِيمًا مِنَا الله عَلِيمًا يَفَعَلُونَ . وَيَهُ وَيَعُلِيبُ الْعَاقِلِ .

٤٢. وَلِكُو مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَأَلَارْضِ عَ خَزَائِنُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ عَ خَزَائِنُ السَّمِ السَّمِو الْمَطِيرِ وَالرِّزْقِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَ السَّمِ

28. أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يُزْجِئُ سَحَابًا يَسُوْفُهُ لِيرِفْقٍ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ يَضُمُ بِعَضَهُ إلى بعض فَيَجْعَلُ الْقِطْعَ الْمُتَفَرِقَةَ قِطْعَةُ وَاحِدةً ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا بعضه فَوْقَ بعض فَتَرَى الْوَدْقَ الْمَطْرَ يَخْرِجُ فَوْقَ بعض فَتَرَى الْوَدْقَ الْمَطْرَ يَخْرِجُ فَنَ فَرْقَ بعض فَتَرَى الْوَدْقَ الْمَطْرَ يَخْرِجُ فَيْ مِنْ خِلْلِهِ عِمْخَارِجِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ زَائِدَةً جِبَالٍ فِيها فِي السَّمَاءِ مِنْ زَائِدَةً جِبَالٍ فِيها فِي السَّمَاءِ بِذَلَّ بِإعَادَةِ الْجَارِ مِنْ بَرُدٍ أَيْ السَّمَاءِ مِنْ زَائِدَةً جِبَالٍ فِيها فِي السَّمَاء بِذَلَّ بِإعَادَةِ الْجَارِ مِنْ بَرَدٍ أَيْ السَّمَاء بَذْلًا بِإعَادَةِ الْجَارِ مِنْ بَرَدٍ أَيْ وَيَسُلِهُ بِهِ مَنْ يَسَلَّاءُ طَيْكَادُ وَيَصَرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَسَلَّاءُ طَيْكَادُ يَعْضُونُ لَكُولُهُ الْ يَخْطُفُهَا عَنْ مَّنْ يَسُلَّاءُ مِنْ يَسُلَا بَرُقِهِ لَمُعَانَدُ يَخْطُفُهَا .

عَلَى يَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالنّهَارُ طَائَى يَاْتِئَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا بَدْلُ الْأُخْرِ إِنَّ فِئَ ذَٰلِكَ الْتَقْلِيْبِ لَعِبْرَةً دَلَالَةً لِأُولِي الْاَبْصَارِ كَلّى قُدْرَةِ اللّهِ تَعَالَى . وَاللّهُ خَلْقَ كُلّ دَابَةٍ اَى حَبَوانِ مِّنْ مَا يَعْمَلِي قُدْرَةِ اللّهِ تَعَالَى . وَاللّهُ خَلْقَ كُلّ دَابَةٍ اَى حَبَوانِ مِّنْ مَا يَعْمَلِي مَا يَعْمَلُونَ مِنْ يَعْمَلِي مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا وَالْمَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَعْرُ قَدْرًى . وَمِنْهُمْ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَعْرُ قَدْرُدَ . وَمِنْهُمْ مَا اللّهُ عَلَى كُلُ شَعْرُقَدُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَعْرُقَولَ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَعْرُقَونَ اللّهُ مَا يَعْلَى مُنْ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شَعْرُ قَدْرُدُ . وَمِنْهُمْ مَا يَعْمَلُونُ مِا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شُعْمُ فَيْ وَلَا اللّهُ عَلَى كُلُ شُعْرَقَوْدُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَعْرُونَ اللّهُ عَلَى مُنْ يَعْمُونُ مِنْ يَعْمِلُونَ اللّهُ عَلَى كُلُ شُعْرَقُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ يَعْمُونُ مِا يَعْمَلُونَ مِنْ يَعْمُونُ مِنْ يُعْمِلُونُ اللّهُ عَلَى كُلُ مُنْ يُعْمِلُونَ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمِلُونَ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمِلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمِلُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمُلُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمُلُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمُلُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمُلُونُ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمُلُونُ مُنْ يُعْمُلُونُ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ يُعْمُلُونُ مُنْ عُلُونُ مُنْ عُلِكُ مُنْ مُنْ عُلُونُ مُنْ عُلُونُ مُنْ عُلُونُ مُنْ عُلُونُ مُنْ عُلُونُ مُنْ

### অনুবাদ:

- 88. <u>আল্লাহ দিবানিশির পরিবর্তন ঘটান</u> অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে প্রতিটিকে একটির পরিবর্তে অপরটি আনয়ন করেন <u>নিশ্চয় এতে</u> পরিবর্তনে <u>উপকরণ বা শিক্ষা</u> রয়েছে নির্দেশনা <u>অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নগণের জন্য</u> জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, আল্লাহর কুদরতের উপর।
- ৪৫. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক চলস্ত জীবকে প্রাণীকে পানি থেকে অর্থাৎ বীর্য ও শুক্র থেকে তাদের কতেক বুকে ভর দিয়ে চলে যেমন— সর্প ও পোকামাকড় বা কীট পতঙ্গ কতেক দু' পায়ে ভর দিয়ে চলে যেমন— মানুষ, পাথি কতেক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে যেমন— চতুষ্পদ প্রাণী আর আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

## তাহকীক ও তারকীব

মুসান্নিফ (র.)-এর بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ श्वता উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য। উত্তরের সারকথা হলো এখানে এখানে এবং معَطُون عَلَيْه এবং معَطُون عَلَيْه এবং معَطُون السَّمَاء والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلَّمُ والمعَلَّمُ والمعَلَّمُ والمعَلِّمُ والمعَلِّمُ والمعَلَّمُ والمعَلِيْنِ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلَّمُ والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَّمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلَمُ والمعَلَمُ والمعَلَمُ والمعَلَمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلِمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلِمُ والمعَلَمُ والمعَلَمُ و

रथरात حَالًا क्षिण طَبْرُ व्यात ا طَبْرُ व्यात ا عَطْف -এর উপর طَبْرُ वर्गात صَافَاتٍ व्यात कातरण عَطْف عَطْف عَطْف عَالَمُ اللهِ عَالَى مَا اللهِ عَالَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

राण مَرْجِع विनिष्ठ यमीरतत تَسْبِينَحَهُ अवश صَلَاتَهُ , عَلِمَ अवश : قَوْلُهُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ [जूमान] - كُلُّ

عَوْلُهُ رُكَامًا । অর্থ হলো স্তরে স্তরে। আর بِخَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ এ বাক্যটি الروق হয়েছে। يَخُولُهُ رُكَامًا دِخَلَالٌ শব্দটিকে কেউ কেউ جِجَابِ এর ওজনে একবচন বলেছেন। আবার কেউ কেউ خِلَالٌ -কে - خِلَالً -এর বহুবচন বলেছেন। যেমন جِبَالً শব্দটি جِبَالً -এর বহুবচন বলেছেন। যেমন خَلَلً

জবাবেরও কোনো প্রয়োজন হবে না।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আরাহ তা'আলা اَلُمْ تَرُ اَنَّ اللَّهُ يُسْبَعُ لَهُ مَنْ الخ আরাহ তা'আলা قَوْلُهُ اللَّمْ تَرَ اَنَّ اللَّه يُسْبَعُ لَهُ مَنْ الخ আরাতে ইরশাদ করেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে অর্থাৎ মানুষ, জিন, ফেরেশতা এমনকি আজৈব বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় লিপ্ত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمُنْ فِينُهِنَّ 'সপ্ত আকাশু ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে।

উড্ডীয়মান পক্ষীকুলও আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে থাকে। এ সবগুলোর জন্য যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলোকে শিথিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের ইবাদতের বিভিন্ন শস্থাও তাদেরকে শিথিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একছ্ব্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও জমিনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেউ টলাতে পারে না। কিয়ামতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে। তিনি যা চাইবেন তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারি করে দিবেন। মন্দ লোক মন্দ বিনিময় পাবে এবং ভালো লোক ভালো বিনিময় লাভ করবে। সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত হাকেম। তাঁরই সন্তা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের যোগ্য।

ভারতির শুরাতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমঞ্জন, ভূমঞ্জন ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। হযরত সৃষ্টিয়ান (র.)-এর বর্ণনা মতে এ পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্লি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপ্ত আছে – এর চুল পরিমাণও বিরোধিত করে না। এ আনুগত্যকে তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত; উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

আল্লামা যামাখশারী (র.) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন, এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশাক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবান্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে মশগুল থাকে - كُلُ قَدْ عَلِمُ صَلَاتَهُ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা আলার তাসবীহ ও নামাজে সমগ্র সৃষ্টজগত ব্যাপত আছে: কিন্তু প্রত্যেকের নামাজ ও তাসবীহের পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামাজ ও তাসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্ন রূপ। أعَطْى كُلُّ شُيْ خِلْقَهُ ثُمَّ هُدُى - क्रुत्रजान পारकत जन्म এक जाग़ांक रशरक व विषय़क्षुत अभर्यन পाउग़ा याग़ । वना शराह অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এটা ছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্য সে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্য অত্যান্চর্য কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

উজ আয়াতে আল্লাহ তা আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে উঠে। তারপর ঐশুলো পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয়ে যায় এবং একে অপরের উপর জমে যায়। তারপর ঐগুলোর মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, জমিনকে তিনি যোগ্য করে তুলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং বর্ষিতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন। এ বাক্যে প্রথম مِنْس টি عُايَتُ وَالْمِيَدَاء غَايَتُ وَالْمِيْف وَالْمَالِيَةِ وَالْمِيْدَاء غَايَتُ وَالْمِيْدِ وَالْمِيْدِاء غَايَتُ وَالْمُولِيْقِ وَالْمُعَالِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُولِينِ وَالْمُعَالِينِ وَا

এ তাফসীরের উপর ভিত্তি করে যে, আয়াতের অর্থ করা হবে- শিলার পাহাড় আকাশে রয়েছে। আর যাঁদের মতে এখানে جُبُلً বা 'পাহাড়' শব্দটি রূপক অর্থে 'মেঘ' রূপে ব্যবহৃত, তাঁদের নিকট দ্বিতীয় بِنْ تَكَايُتْ টিও رَابْتِدَاء غَايَتْ وَ টিও رَابْتِدَاء غَايَتْ وَ قَالَ الْعَالِيَةِ وَ الْعَالِيَةِ وَالْعَالِيةِ وَالْعَلِيةِ وَالْعَلِيةِ وَالْعَلِيةِ وَالْعَلِيةِ وَلِيَّا وَالْعَلِيقِ وَالْعَلِيقِ وَالْعَلِيقِ وَالْعَلِيةِ وَالْعَلِيقِ وَاللَّهِ وَالْعَلِيقِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْعَلِيقِ وَاللَّهِ وَلْعَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلِيقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَاقُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللّ এটা প্রথম مِنْ হতে বদল হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এর ভাবার্থ रत्यः - वृष्टि उ শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা আলা যেখানে বর্ষাবার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর রহমতে বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষে না। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন, নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানি করেন তার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন। পরবর্তী আয়াতে মহামহিমান্তিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এটা দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় 🖯

ن قُولُهُ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ الخ রজনীর পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিনকে ছোট করেন ও রাত্রিকে বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিনকে বড় করেন ও রাত্রিকে ছোট করেন। এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এগুলো মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

راً، فِى خُلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتٍ لِأُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ "নিক্তয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে ।" –[সূরা আলে ইমরান : ১৯০]

উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত اَلْسُحَابُ অর্থ মেঘমালা, আর جَبَالً অর্থ কড় বড় বড় মেঘ খণ্ড, আর گُرُّ অর্থ – শিলা। बांडार का क्षावा وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَابُّةٍ مِنْ مَا ﴿ शाहार का जाना : قَوْلُهُ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا ﴿ اللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا ﴿ عَلَاهُ مِنْ مَا ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا ﴿ عَلَاهُ مِنْ مَا ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَا ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ مَا وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّا لَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَّا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ দেখা যায় যে, এগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান; তিনি যা চান না, তা কখনো হয় না।

অনুবাদ:

٤. لَقَدْ أَنْزَلْنَا الْبِي مُبَيِنْتِ م اَیْ بَيِنَاتِ هُبَيِنْتِ م اَیْ بَيِنَاتِ هِي اللّهُ يَهْدِیْ مَنْ يَّشَا مُ اللّه يَهْدِیْ مَنْ يَّشَا مُ اللّه وَسَرَاطٍ طَرِيْقٍ مَنْ سَتَقِينَمٍ - اَیْ دِيْنِ

৪৬. <u>আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি,</u> অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল, আর তা হলো কুরআন। <u>আল্লাহ যাকে</u> ইচ্ছা তাকে সরল পথে রাস্তায় <u>পরিচালিত করেন।</u> অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের পথে।

وَيُقُولُونَ آيِ الْمُنَافِقُونَ آمَنًا صَدَّقَنَا بِاللّهِ بِسَوْدِيْدِهِ وَبِالرَّسُولِ مُحَمَّدٍ وَاللّهُ سُولِ مُحَمَّدٍ وَاللّهُ سُولِ مُحَمَّدٍ وَاللّهُ سُولِ مُحَمَّدٍ وَاطْعَنَا هُمُنَا فِينَمَا حَكَمَا بِهِ ثُمَّ يَتَوَلّى يعُرِضُ فَرِينَ مِنْهُمْ مِنْ بعدِ يتَوَلّى يعُرِضُ فَرِينَ مِنْهُمْ مِنْ بعدِ ذَلِكَ طَعَنْهُ وَمَا أُولَئِكَ الْمُعَرِضُونَ فَرِينَ الْمُوافِقُ فِللّهُ الْمُعَلّمُ وَيْنَ الْمُوافِقُ قُلُونِهُمْ لِآلسِنتِهِمْ .

8৭. তারা বলে, অর্থাৎ মুনাফিকরা <u>আমরা ঈমান এনেছি</u>
আমরা সত্যায়ন করেছি, <u>আল্লাহর উপর</u> তাঁর
একত্বাদের উপর <u>এবং তাঁর রাস্লের উপর</u> মুহামদ

<u>এবং আনুগত্য করি</u> তাঁরা যে বিধান দান
করেছেন তার <u>অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নেয়</u> বিমুখ হয়
<u>এরপরও তাদের একদল</u> তা থেকে <u>এবং তারা নয়</u>
বিমুখকারীগণ <u>বিশ্বাসী।</u> এমন অঙ্গীকারকারী নয় যাতে
তার হৃদয় রসনার সাথে একমত।

. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّمْبَلِغُ عَنْهُ النَّمْبَلِغُ عَنْهُ النَّهُ الْمُعَلِمُ الْمَا فَرِيْقُ مِنْهُمُ مُعُرِضُونَ . عَنِ الْمَجِئ إِلَيْهِ .

১০ ৪৮. যথন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের দিকে

আহবান করা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দায়ী বা

মুবাল্লিগ তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তখন

তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় তাঁর নিকট আগমন
করা হতে ।

وَإِنْ يَسَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَنَاتُوا إِلَيْهِ ، مُذْعِنِينَ مُسْرِعِينَ طَائِعِيْنَ .

৪৯. <u>সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসুলের</u>
কাছে ছুটে আসে দ্রুত অনুগত হয়ে।

৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে! কুফরির <u>না তারা</u>

اَفِی قُلُوبِهِم مَّرَضُ كُفْرُ اَمِ ارْتَابُوا اَیُ اَفِی قُلُوبِهِم مَّرَضُ كُفْرُ اَمِ ارْتَابُوا اَیْ شَکُوا فِی نُبُوبِهِ اَمْ یَخَافُونَ اَنْ یُحِیفَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُهُ ط فِی الْحُکْمِ اَیْ یُظْلَمُوا فِیْهِ لَا بِلُ اُولَیْكَ الْحُکْمِ اَیْ یُظْلَمُوا فِیْهِ لَا بِلُ اُولَیْكَ هُمُ الظّلِمُونَ . بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ.

তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? কৃষ্ণরির <u>না তারা</u>
ধোঁকায় পড়ে আছে অর্থাৎ তারা তাঁর নব্য়তের
ব্যাপারে সন্দিহান <u>নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও</u>
তাঁর রাসুল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ফ্যুসালার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফয়সালায় তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। <u>না, এটা হতে পারে না বরং তারাই তো</u>
অবিচারকারী। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে।

# তাফসীরে জালালাইন [৪র্থ খণ্ড] বাংলা— ৩৫ (খ)

# তাহকীক ও তারকীব

জবাবের সারকথা হলো ছকুম বাস্তবিক পক্ষে যদিও আল্লাহর, তবে مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ এবং مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ হলেন রাস্ল

فَاء प्रणालिविक एवं : فَاء प्रणालिविक प्रके وَفَاجَاتِيَه की إِذَا وَاللَّهُ اللَّهُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْسُهُمْ مُعْرِضُونَ السخ جَزَاء अंत وَرَبْنُ مُنِنَا مُنْهُمُ आत شَرُط पार्टक اِذَا دُعُوا किख्यांत कना ठावशंत रस, वर्षां إِذَا دُعُوا किख्यांत करा ठावशंत रस, वर्षां شَرُط पार्टक मार्टक मार्टक मार्टक प्रांत करा ठावशंत करा ठावशंत हम

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযুল : আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ : শানে নুযুল : আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী (র.) প্রমুখ এ ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইন্থদির মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইন্থদি তাকে বলল, চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর এজলাসে মকদ্দমা গেল তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূল 🚐 -এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদির নিকট মকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। ইহুদি রাসূল 🚃 -এর নিকট যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করল। অবশেষে উভয়ে রাসূল ===-এর কাছে মকদ্দমা নিয়ে পৌছল। ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক মহানবী ==== ইহুদির পক্ষে ফয়সালা দিলেন। রাসূল -এর দরবার থেকে বের হয়ে মানুফিক বিশর বলল, চলো আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁর থেকে এ ব্যাপারে ফয়সালা গ্রহণ করি। সেহেতু তারা উভয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করলেন। তাঁর নিকট পৌছে ইহুদি বলল, হযরত এ বিষয়ে আমরা হযরত মুহাম্মদ 🚟 -এর নিকট গিয়েছিলাম এবং তিনি আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি; বরং এখন আপনার দারস্থ হয়েছে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিককে বললেন– کَذَٰلِکَ [ব্যাপারটি কি এরপই؛] মুনাফিক বিশর বলল, জ্ঞি-হাা। হযরত ওমর (রা.) উভয়কে বললেন وَيُدُا حَتْمَ اخْرُجَ البُّكُمَا [তোমরা আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর] এরপর হ্যরত ওমর (রা.) ঘরে গিয়ে তরবারি নিয়ে ফিরে আসলেন এবং এক আঘাতেই মুনাফিকের মন্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। এরপর বললেন– الْكُكُنا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের বিচারে সন্তুষ্ট নয়, আমি তার وَشَخِسَ بَيْنَ مَنْ لُمْ يَرْضَ بِعَضَاءِ واللَّهِ وَكُضَاءِ وسُوَّلِهِ বিচার এভাবেই করে থাকি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন اِنَّ عُمْرَ فَرَّقَ بَيْنُ النَّحْقِ وَالْبَاطِلِ नार्य (الْ عُمْرَ فَرَّقَ بَيْنُ النَّحْقِ وَالْبَاطِلِ नार्य क्रांत এ কারণেই তাঁকে فَارُوق नार्य क्रिय क्रां रत्र ।

ং পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হক বা সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট; কিছু হক গ্রহণের তাওফীক একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। এর ঘারা একথা বোঝা যায় যে, কিছু লোক হেদায়েত পাবে আর কিছু লোক পাবে না। যায়া হেদায়েত পাবে না, তাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যায়া মুখে ঈমানের দাবি করবে; কিছু তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হবে। এরাই হলো মুনাফিকের দল। ইসলামের সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করে না। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দিমুখী নীতির এবং তাদের

ক্রাভ্যার জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তারা ইসলামের সত্যতার কথা প্রকাশ করত, প্রিয়নবী হ্যরত রাসূলুল্লাহ ত্র্র এব প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দাবিও করত, কিন্তু অন্তরে তাদের বিশ্বাস থাকত না, শুধু প্রতারণার লক্ষ্যেই তারা একথা প্রকাশ করত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন— وَيُقُولُونَ

অর্থাৎ মুনাফিকরা মুখে অত্যন্ত ফলাও করে বলে সে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাস্লের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছে, অথচ এরপর তাদের একদল এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়েছে— وَمَا أُولَئِكُ بِالْمُوْمِثِينَ وَالْمَاتِينَ الْمَاتِينَ الْمَاتَّ لِينَا لِ

اَكُمْ تَكَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزَعُمُونَ انَّهُمْ أَمُنُوا مَنَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ انْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُونِ وَقَدْ أُمِرُوا انْ يَنْخُفُرُوا بِهِ مَ وَيُرِيدُ الشَّيْطُنُ انَ يُتُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِبْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ الِلَّى مَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَالِى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا .

ভাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল —এর নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শরিয়তের ফয়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাসূল —এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি শরিয়তের ফয়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাসূল —এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শরয়ী ফয়সালা তাদের মনের চাহিদার উল্টো, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থি, তবে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায় না। সূতরাং এরপ লোক পাকা কাফের। কেননা তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোনো একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়তো অন্তরে বে-ঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা তারা আল্লাহর দীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা তারা এ ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল —— তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি জুলুম করেন। এ তিনটাই কুফরির অবস্থা। আল্লাহ তা'জালা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল —— তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

পক্ষান্তরে সঠিক ও খাঁটি মুমিনের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাস্প ===-এর সুনাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা তো কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং একপোর ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষারভাবে বলে থাকে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) [যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে একজন নেতৃত্বানীয় লোক] মৃত্যুর সময় স্বীয় প্রাতৃস্পুত্র জানাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রা.)-কে বলেন, "তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার জন্য কি উপকারী তা কি আমি তোমাকে বলে দেবো নাঃ" তিনি জবাবে বললেন, "হাাঁ, বলুন।" তখন তিনি বললেন, "তোমার কর্তব্য হলো [ধর্মীয় উপদেশ] শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায় ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবে না। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতার হুকুম করে তবে, তা কখনো মানবে না। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু বলে তবে তা কখনো স্বীকার করবে না। সদা–সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে।"

হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামাতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তদীয় রাসূল 🚃 , মুসলমানদের খলীফা এবং সাধারণ মুসলমানদের মঙ্গল কামনার মধ্যে।

হযরত ওমর ইবনে খান্তাব (রা.) বলেন, ইসলামের দৃঢ় রচ্জু হলো আল্লাহর একত্বাদের সাক্ষ্য দেওয়া, নামান্ত প্রতিষ্ঠিত করা, জাকাত প্রদান করা এবং মুসলমানদের বাদশাহ তথা খলিফাদের আনুগত্য স্বীকার করা ৷

আরাহ, তাঁর রাসৃদ — এর এবং মুসলমান বাদশাহদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা এত বেশি যে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসৃদ — এর অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন, তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপকার্য করে ফেলেছে তার জন্য সদা ভীত-সম্ভস্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐসব পাপকার্য হতে বিরত থাকবে, সে সমুদয় কল্যাণ অর্জনকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাপথাপ্ত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

### অনুবাদ

- ৫১. মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যে, যখন তাদের
  মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের
  দিকে তাদেরকে আহবান করা হয় অর্থাৎ এরূপ
  বলাই মুমিনদের উপযুক্ত শান <u>যেন তারা বলে</u>
  আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম এ কথার
  কারণে তারাই তখন সফলকাম মুক্তিপ্রাপ্ত।
- ৫২. <u>আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাস্পের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে</u> তার প্রতি ভীত হয়ে ও তাঁর শান্তি থেকে বেঁচে থাকে। کَشَنْرِ শন্দের ، বর্গটি যেরযুক্ত বা সাকিনযুক্ত উভয়ভাবে পড়া যায় অর্থাৎ তার আনুগত্য করে <u>তারাই কৃতকামী</u> জান্লাত পেয়ে।
- তার আনুগত্য করে <u>তারাই কৃতকানা</u> জান্নাত গেরে।

  কে. <u>তারা দৃঢ়ভাবে আল্পাহর কসম খেয়ে বলে</u> চূড়ান্ত
  পর্যায়ের <u>আপনি তাদেরকে আদেশ করলে</u> জিহাদের

  <u>তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই, বলুন</u> তাদেরকে

  <u>তোমরা কসম খেয়ো না নিয়মানুখায়ী তোমাদের</u>

  <u>আনুগত্য</u> নবীর জন্য, তোমাদের এ জাতীয় কসম
  খাওয়ার চেয়ে উত্তম। যাতে তোমরা সত্যবাদী

  নও। <u>তোমরা যা কিছু কর নিক্য় আল্পাহ সে বিষয়ে</u>

  <u>জ্ঞাত,</u> তোমাদের কথার ক্ষেত্রে আনুগত্য আর

  কর্মের ক্ষেত্রে বিরোধিতা সম্পর্কে।
- (৪. বলুন! তোমরা আল্পাহর আনুগত্য ও রাস্লের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তার আনুগত্য হতে, এখানে। ই শব্দের মধ্যে একটি ই -কে হযফ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্বোধন করে তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী প্রচারকার্যের এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী তার আনুগত্য করা থেকে তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তবে সংপথ পাবে। রাস্লের দায়িত্ব তো কেবল সুম্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

- ٥١. إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِيْنَ إِذَا دُعُواً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَى بِالْقُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَى بِالْقُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَى بِالْقُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا طِ اللَّهِ وَالْمُعْنَا وَاطْعَنَا طِ بِالْإِجَابَةِ وَاولَوْكَ حِيْنَيْنِ فَمُ الْمُفْلِحُونَ .
- ٥. وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّهَ اللّهَ عَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّهَ يَخَافُهُ وَيَتَّقِهِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا يَخَافُهُ وَيَتَّقِهِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا يَخَافُهُ وَيَتَّقِهِ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا يَخَافُهُ وَيَعْمَ الْفَاتِزُونَ .
   إيانُ جُنَّةٍ .
- وَاقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ ايَمَانِهِمْ غَايَتُهَا لَئِنْ اَمْرِتُهُمْ بِالْجِهَادِ لَيَخْرُجُنَّ طَ قُلَ لَكُمْ لَا تُفْسِمُوا ج طَاعَةُ مُعْرُوفَةً ط لِكُمْ لا تُفْسِمُوا ج طَاعَةُ مُعْرُوفَةً ط لِلنّبِيّ خَبْرُ مِينْ قَسَمِكُمُ اللّذِي لاَ لِلنّبِيّ خَبْرُ مِينْ قَسَمِكُمُ اللّذِي لاَ تَصْدُقُونَ فِينِهِ إِنَّ اللّهَ خَبِينَرُ وَمِنَ اللّهَ خَبِينَرُ وَمِنْ اللّهَ خَبِينَرُ وَمِنْ اللّهَ خَبِينَرُ وَمِنْ اللّهَ خَبِينَرُ وَمِنْ اللّهَ وَمُحَالِفَتِكُمْ بِالْفَعْلِ .
- التَّانَيْنِ خِطَابُ لَهُمْ فَانْسَا عَلَيْهِ وَالْمِيْعُوا الرَّسُولَ جِ فَإِنْ تَوَلُّوا عَنْ طَاعَتِه بِحَذْنِ احْدَى التَّانَيْنِ خِطَابُ لَهُمْ فَانْسَا عَلَيْهِ مَا حُولْتُمْ طَ حُولْتُمْ مَا حُولْتُمْ طَ حُولْتُمْ مَا حُولْتُمُ مَا حُولْتُمُ مَا حُولُتُمْ مَا عَيْدُوا طَ وَمَا مِنْ طَاعَتِهِ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا طَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ آي التَّبْلِيْعُ الْبَيْنُ آي التَّبْلِيْعُ الْبَيْنُ آي التَّبْلِيْعُ الْبَيْنُ آي

# তাহকীক ও তারকীব

জমহুর ওলামায়ে কেরাম এখানে كَانَ के - كَانَ مَوْلُ الْمُوْمِنِيّْرَ । জমহুর ওলামায়ে কেরাম এখানে كَانَ قَوْلُ الْمُوْمِنِيّْرَ । ক عَوْلُهُ اِنْكُمَا كَانَ قَوْلُ الْمُوْمِنِيّْرَ । সব দিয়েছেন । আর আলী, হাসাম এবং ইবনে আবী اِسْم বলেছেন । আর আলী, হাসাম এবং ইবনে আবী ইসহাক اَنْ يُقُولُوا কি - كَانَ কে - كَانَ কি الله والمحادث والمحادث

ত্রতী ই কুন্টে ক্রিয়া সম্বেও যেহেতু এর দারা শরিয়তের আদব শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। তাই কুন্টি ক্রিয়া ত্রতি ক্রিয়া ক্রেয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া ক্রিয়া

হরেছে। مَنْصُرْب হওয়ার কারণে مَفْعُرُل مُطْلَقٌ एक कि قَعْلَ مُطْلَقً হওয়ার কারণে مَنْصُرْب হওয়ার কারণে مُجْتَهِدِيْنَ قِيْ ٱيْمَانِهِمْ পড়েছেন অর্থাৎ مُجْتَهِدِيْنَ قِيْ ٱيْمَانِهِمْ

े فَوَلُـهُ لَيَخْرُجُنْ: এটা কসমের জবাব হয়েছে ا

خَيَرٌ (.র) মুসান্নিফ خَبَرُ হলো তার خَيَرُ الخ আর مُبْتَدَأَ হরে مُركَبُ تَوَصِيْفِي এটা قُولُهُ طَاعَهُ مُعْرُوفَةً -কে উহ্য মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অথবা شَاعَةُ مَّعْرُوفَةً এটা উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْدُوْع পারে। অর্থাৎ– مَّدُوُنُهُ مُعْرُونَةً

श्राष्ट्र । व वाकाि शूर्ताक वात्कात عِلَّتْ हरारह । قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ

فَانَمَا اللهِ । এটা শর্তের জবাব হরেছে। অন্য মতানুসারে كَوَاب شَرْط উহা রয়েছে। আর المُمَلُ فَانَمَا عَلَيْهِ مَا حُمُلُ فَانَمَا عَلَيْهِ مَا حُمُلُ فَانَمَا عَلَيْهِ مَا حُمُلُ فَانَمَا عَلَيْهِ مَا حُمُلُ فَانَمَا عُلَيْهِ مَا حُمُلُ

राय़ाह । فَوْلُهُ مَا عَلَى الرَّسُولِ السَّخ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيُتَقَعِ — आल्लार जा जाना वरनन : قَوْلُهُ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

 আৰু । হ্বরত ধনর (রা.) জিজেন করলেন, আয়াতটি কি? রুমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে লাবে ভার অভিনব তাকসীরও বর্ণনা করল যে, الله আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে رَبُوْلُ وَلَا الله রাস্লের সূন্নতের সাথে আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে। মানুষ যখন এ চারটি বিষয় পালন করে, তথন তাকে الْمَانِوُنُ الْفَائِوُنُ الْفَائِوُنُ তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্লাম থেকে বৃত্তি ও জান্লাতে স্থান পায়। হযরত ওমর (রা.) এ কথা ভনে বললেন, রাস্লে কারীম ত্রি নএর সমর্থন পাওয়া ব্রু, তিনি বলেহেন الْمُرْبُثُ جُرَامِعُ الْفَائِوُنُ وَالْمَالَةُ مَا الْفَائِوُنُ وَالْمَالَةُ مَا الْفَائِوُنُ وَالْمَالَةُ وَلَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُولُةُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُولُهُ وَالْمُعَالِقُولُولُهُ وَ

-এর কাছে এসে নিজেদের ঈমানদারী ও শুভাকাঞ্চার কথা প্রকাশ করতো এবং শপথ করে বলতো যে, তারা জিহাদে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে; কিন্তু শুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে। শুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ি ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা শপথ করো না। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, মুখে অন্য কথা। সূতরাং তোমাদের শপথের হাকীকত আমার অজানা নয়। তোমাদের মুখ যতটা মুমিন, তোমাদের অন্তর ততটা কাফের। তোমাদের এ শপথশুলো ওধু মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করার জন্য। হে মুমিনগণ! এই মুনাফিকরা তাদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। তারা যে ওধু তোমাদের সামনে কসম করছে তা নয়; বরং কাফেরদের সামনেও তারা তাদের পক্ষ অবলম্বনের ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতার কসম খেয়ে থাকে। কিন্তু তারা এতো ভীক্র ও কাপুকুষ যে, তাদের সাথেও তারা থাকতে পারে না।

এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, "হে মুনাফিকরা! তোমাদের জ্ঞানসমত ও পছন্দনীয় আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল, এভাবে শপথ করা মোটেই শোভনীয় নয়, তোমাদের সামনে মুসলমানরা বিদ্যমান রয়েছে। তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তারা না শপথ করছে, না অতি কথা বলছে; বরং কাজের সময় তারা সবারই আগে বেরিয়ে পড়ছে। বেশি কথা না বলে কাজই তারা বেশি করছে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তোমাদের কোনো কাজই তাঁর কাছে গোপন নেই। প্রত্যেক অবাধ্য ও অনুগত তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রত্যেকের ভিতরের খবর তিনি তেমনই জানেন যেমন জানেন বাহিরের খবর। তোমরা বাহিরে যা কিছুই প্রকাশ কর না কেন, তিনি তোমাদের অন্তরের লুক্কায়িত খবরও পূর্ণমাত্রায় রাখেন।

ত্র । আর্থাৎ হে নবী । তুমি বলে দাও' তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাস্ল এব আনুগত্য কর। আর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ যে, তোমাদের এ অপরাধের শান্তি নবী এব এর উপর পতিত হবে না। তার কাজ তো ওধু আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌছিয়ে দেওয়া। তোমাদের উপর অর্জিত দায়িত্বে জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়ত্ব হচ্ছে রাস্ল এব কথা মেনে নেওয়া এবং এর উপর আমল করা ইত্যাদি। হেদায়েত ওধু রাস্ল এব এব আনুগত্যেই রয়েছে। কেননা সরল-সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী তিনিই। এ সরল-সোজা পথ এ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে, যাঁর রাজত্ব সমন্ত জমিন ও আসমানব্যাপী। রাস্ল এব দায়ত্ব ওধু পৌছিয়ে দেওয়া। স্বারই হিসাব গ্রহণের দায়ত্ব মহামহিমান্তি আল্লাহর। যেমন-তিনি বলেন গ্রিছ তিনিই তিনিই নিই বিলি বলিন বিলেন আর্মানির তিনিই নিই কর্ম নিয়ন্তক নও।" –িসুরা গাশিয়া: ২১–২২

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বঙ্গেন, আল্লাহ তা আলা বনী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে হযরত শাইয়া (আ.) নামক একজন নবীর নিকট এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ করেন, "তুমি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখ দিয়ে যা বের করার বের করব।" আল্লাহ তা আলার এ নির্দেশক্রমেই হযরত শাইয়া (আ.) দাঁড়িয়ে যান। তখন আল্লাহর হুকুমে তাঁর মুখ দিয়ে নিম্নলিখিত ভাষণ বের হয়–

"হে আকাশ! তন, এবং হে জমিন! চুপ থাক। আল্লাহ তা আলা একটা শান বা মাহাত্ম্য পূর্ণ করতে এবং একটা বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ইচ্ছা করেছেন। ওটা তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি চান যে, জঙ্গলকে বাসযোগ্য করবেন, জনহীন মরুপ্রান্তরকে করবেন জনবসতিপূর্ণ, বালুকাময় মরুপ্রমিকে করবেন শ্যামল-সবুজ, দরিদ্রদেরকে করবেন সম্পদশালী এবং রাখালদেরকে তিনি বাদশাহ বানিয়ে দেবেন। তিনি অশিক্ষিতদের মধ্য হতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী করে পাঠাবেন, যিনি চরিত্রহীন হবেন না এবং কর্কশভাষীও হবেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল ও গোলমাল করবেন না।

তিনি এতো বিনয়ী ও নম্র হবেন যে, তাঁর বন্ধের আঁচলের বাতাসে ঐ প্রদীপ নির্বাপিত হবে না, যার পার্শ্ব দিয়ে তিনি গমন করবেন। তিনি যদি শুক্ব বাঁলের উপর পা রেখেও চলেন, তবুও ঐ বাঁলের চড়চড়ি শব্দ কারো কানে পৌছে না। আমি তাঁকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠাবো। তাঁর মুখের ভাষা হবে মধুর ও পবিত্র। তাঁর আবির্তাবের ফলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে এবং বধির ফিরে পাবে শ্রবণশক্তি। তাঁর বরকতে মোহরযুক্ত অন্তর খুলে যাবে। যাবতীয় কল্যাণকর কাজ দারা আমি তাঁকে শোভনীয় করব। তাঁকে আমি সর্বদিক দিয়ে মধুর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী করব। চিত্ত প্রশান্তি হবে তাঁর পোশাক। পুণ্য হবে তাঁর রীতিনীতি এবং তাঁর অন্তর হবে আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কথা হবে জ্ঞানপূর্ণ এবং সত্যবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা পালন হবে তাঁর স্বভাব। তাঁর অভ্যাস ও প্রকৃতি হবে মার্জনা ও ক্ষমা এবং মঙ্গল কামনা। হক ও সত্য হবে তার শরিয়ত এবং আদল ও ইনসাফ হবে তাঁর চরিত্র। হেদায়েত হবে তাঁর ইমাম এবং ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত। তাঁর নাম হবে আহমদ

তাঁর কারণে আমি পথস্রইতার পরে হেদায়েত ছড়িয়ে দিব। অজ্ঞতার পরে জ্ঞান বিকশিত হবে। তার কারণে অবনতির পরে উনুতি হবে। তাঁর মাধ্যমে অজ্ঞানা জানার সাথে পরিবর্তিত হবে। স্বল্পতা আধিক্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাঁরই কারণে আমি দারিদ্রাকে পরিবর্তিত করব ঐশ্বর্যে। যারা পরস্পর পৃথক পৃথক রয়েছে, তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরস্পর মিলিত করব। তাঁর মাধ্যমে আমি পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করব। তাদের পরস্পরের মতানৈক্যের পর তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে মতৈক্যে পৌছিয়ে দেব। তাঁর মাধ্যমে আমি পৃথক পৃথক হৃদয়কে এক হৃদয়ে পরিণত করব। অর্থাৎ তারা পরস্পর শত্রুতা ভূলে গিয়ে একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে, মনে হবে যেন একই হৃদয়।

মহান আল্লাহর অসংখ্য বান্দা ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাঁর উন্মতকে আমি সমস্ত উন্মতের উপর মর্যাদা দান করব, যারা জনগণের জন্য উপকারী হবে। তারা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে। তারা হবে একত্বাদী খাঁটি মুমিন। আল্লাহ তা আলার যত রাস্ল তাঁর নিকট থেকে যা কিছু এনেছেন, এই শেষ নবী তাঁদের সকলকেই স্বীকার করবেন; কাউকেও অস্বীকার করবেন না।

অনুবাদ:

৫৫. <u>তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম</u> করে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, <u>তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান</u> <u>করবেন</u> কাফেরদের পরিবর্তে <u>যেমন তিনি শাসন</u> শৃষ্টি اِسْتَخْلَفَ শৃষ্টি অবং مَجْهُول উভয় কেরাতেই পাঠ করা যায় <u>তাদের পূর্ববর্তীদেরকে</u> বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে জালিমদের পরিবর্তে। <u>তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন</u> তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন আর তা হলো ইসলাম ধর্ম, এভাবে যে, ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করে দিবেন এবং তাদের জন্য রাজত্বের মধ্যে প্রশস্ততা দান করবেন, তখন তারা এর আধিকারী হয়ে যাবে। <u>এবং অবশ্যই</u> তিনি দান করবেন এখানে كَيُبَرُنَتُهُمْ শন্ধটি উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে تَشْدِيْد এবং تَخْفِيْف <u>তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে</u> কাফেরদের <u>শান্তি ও</u> <u>নিরাপত্তা</u> আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কৃত তয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর উক্তি 🕽 يَعْبُدُونَنِيْ کَا । দারা তাদের প্রশংসা করেছেন يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا <u>তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে</u> কাউকে শরিক করবে না। আর এ বাক্যটি केंद्रें যা عَلَّتُ -এর হুকুমে <u>এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে</u> তাদের প্রদন্ত এ পুরস্কারের পরেও <u>তারাই অবাধ্</u>য আর সর্বপ্রথম যারা এ পুরস্কারের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকারী, তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ল। **০ 🕇** ৫৬. <u>তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এ</u>বং

রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত

হও। অর্থাৎ অনুগ্রহপ্রান্তির আশা রেখে।

٥٥. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ بَدْلًا عَنِ الْكُفَّارِ كَمَا اسْتَخْلُفَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص مِنْ بَنِيْ إِسْرَاثِيْلَ بِكُلَّا عَنِ الْجَبَابِرَةِ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَهُوَ الْإِسْلَامُ بِأَنْ يُطْهِرَهُ عَلَى جَمِينِعِ ٱلْأَدْيَانِ وَيُوسِّعَ لَهُمْ فِي الْبِلَادِ فَيَعْلِكُوْهَا وَلَيْبَلِّلُنَّهُمْ بِالتَّخْفِينُفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِّنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ امْنًا م وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ وَعَدَهُ لَهُمْ بِمَا ذَكُرُهُ وَاتَنْنَى عَلَيْهِمْ بِعَوْلِهِ يَعْدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِيْ شَيْشًا ط هُوَ مُسْتَانِفُ فِي حُكْمِ التَّعْلِيْلِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْإِنْعَامِ مِنْهُمْ بِهِ فَالُولُئِكَ هُمُ الْـفْسِسَفُونَ - وَاوَّلُ مَنْ كَـفَربِهِ قَـتْـلُـهُ عُـثْمَانَ رَضِىَ الـلُّـهُ عَـنْـهُ فَـصَـارُوْا يَقْتَتِلُونَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا إِخْوَانًا . وَاقِيمُوا الصَّلْوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاطِيمُوا

الرَّسُولَ لَعَلُكُمْ تُرْحَمُونَ - اَى رَجَاءَ

الرَّحْمَةِ.

### অনুবাদ :

يَاء अभि يَحْسَبَنَّ بِالْفُوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْسَفَاعِدِلُ السَّرُسُولُ - السَّذِيشِنَ كَسَفَسُرُوا مُعْجِزِيْنَ لَنَا فِي الْأَرْضِ عِبِانٌ يَفُوْتُونَ وَمَا وَلِيهُمُ مَرْجِعُهُمُ النَّارُ ط وَلَبِنْسَ الْمُصِيْرِ الْمُرْجِعُ هِي.

এবং ـ نَاعِلْ বাগে পড়া যায় এবং এর نَاعِلْ হলো রাসূল 🚟 কাফেরদেরকে পরাক্রমশালী আমার জন্য পৃথিবীতে যে তারা আমাকে পরাজিত করে ফেলবে তাদের <u>ঠিকানা</u> প্রত্যাবর্তন স্থল <u>জাহান্লাম আর কতই না</u> নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল ফেরার জায়গা বা ঘাঁটি।

# তাহকীক ও তারকীব

مَغُعُول আর विভীয় مَغَعُول علامة والمُعَادِ তলা عَدَ তলা اللَّهُ الَّذِيثَ الْمُنُوا مِنْكُمْ উহ্য থাকার উপর নির্দেশ করছে। يَسَتَخُلِفَنَّهُمْ

إِسْتِخْلَانًا كَاِسْتِخْلَافِ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ अर्था مَصْدَرِيَّة राला مَا अर्थाकात : قَوْلُهُ كَمَا اسْتَخْلَفَ । দ্রারা উল্লিখিত বিষয় তিনটি উদ্দেশ্য کَ ذُکرَ प्राता कें وَعُدَه अत সম্বন্ধ হলো فَكُولُـهُ بِـمَا ذُكِكر

বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর مُوَ مُسْتَانِفٌ (.ता वाशाकांत (त مُسْتَانِفَة الله : قَوْلُهُ سَعْبُدُونَنِينَ মধ্যে বিভিন্নরূপ তারকীব হতে পারে। তবে ব্যাখ্যাকার (র.) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বাক্যটি যেন একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন করা হয়েছে - يَعْبُدُوْنَنِيْ উল্লিখিত বাক্যটि ; مَا بَالُهُمْ يَسْتَخْلِفُوْنَ وَيُوْمِنُونَ وَيُوْمِنُونَ هُمْ يَغَبُدُونَنِني -अ रा शादा । ब नामा مُسْتَانِفَة वाकाि مُسْتَانِفة والعَالِي अ रा शादा । ब नामा

এর যমীর وَا عِنْ يُشْرِكُونَ بِي شَيْدًا وَ তে পারে। আবার جُمْلَة مُسْتَانِفَة الله : قَنُولُمُ لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْدًا থেকে الله عند عند الله الله الله عند الله عند

- अत প্রতি ফিরেছে। وللَّذِيْنَ أَمُنُوا यभी ति مُمْ आत حَالُ अपा ( عَنُولُهُ مِنْهُمُ

এবং কুফর দারা উদ্দেশ্য وَمُنَ الْأُمُورِ الثُّلْفَةِ এব যমীরটি إِنْعَامُ وَانْعَامُ এবং কুফর দারা উদ্দেশ্য হুলো নিয়ামতের অস্বীকার করা। ঈমানের বিপরীত কুফর উদ্দেশ্য নয়। এ কারণেই وَلْنِيْكَ هُمُ الْفَاسِئُونَ বলেননি। أوليتك هُمُ الْكَافِرُونَ

হয়েছে। বাক্যেরে বাচনভঙ্গি তার দাবি করছে। مُغَطِّرُن হরেছে। বাক্যেরে বাচনভঙ্গি তার দাবি করছে। فَأُمُنُوا وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ الع -अर्थाए-

হলো দিতীয় مُعَاجِزِيْنَ পথম মাফউল এবং الَّذِينَ كَفَرُوا আর الرَّسُولُ হলো দিতীয় فَاعِلْ अत : قَوْلُـهُ لَا تَحْسَبَنَّ आकर्षेल । يَحْسَبَنُ الَّذَيْنَ كَفَرُوا اَنْفُسَهُمْ अकि । प्रात्भ शत अथम माक्ष्ण विनुख शत । अर्था يكسَبَنُ الَّذَيْنَ كَفَرُوا اَنْفُسَهُمْ अकि । فَاعِلْ ٩٥ه- لاَ يحُسُبَنُ २८० ٱلَّذِينَ كَفُرُوا । राव किठीय प्राकछल مُعَاجِزِيْنَ

: वर्षाए गा वाँि हित्र त्व शत्र या खरा। قُولُهُ مُعَاجِزيَّنَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভিত্ত লাজিত হরেছে আরাতসমূহে সর্বপ্রথম মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে, বর্তমানে সে কাফের এবং মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়য়ল্ল কিংবা যুদ্ধ করে তাদের সকলকে আল্লাহ পাক মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেবেন। ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং কুফর ও নাফরমানি ভূলুন্তিত হবে, তখন তোমাদেরকে আর অন্ত্র সঙ্গে নিয়ে দিন রাত অতিবাহিত করতে হবে না। তোমরা হবে সম্মানিত এবং তোমাদের শক্ররা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সম্মান দান করবেন আর তোমাদের হাতে কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। –িমা আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কাদ্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ১৪২।

খেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ গুড়ী প্রত্যা প্রত্যা বিনাম করিছে বর্ষা করেন। ঐ সময় তিনি দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একত্বাদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপপ্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাজিল হয়নি। মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মদিনায় হিজরত করেন। অতঃপর জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিকে শক্রু পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলমানরা ছিলেন ভীত-সম্ভন্ত। কোনো সময়ই বিপদশূন্য ছিল না। সকাল-সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রা.) অন্ত্র-শন্ত্র পাজতে থাকতেন। একজন সাহাবী একদা রাস্লুল্লাহ ক্রুম -কে বলেন, "হে আল্লাহর রাস্ল ক্রুম রেখে দিয়ে তৃপ্তি ও স্বন্তির শ্বাস গ্রহণ করতে পারব না?" বাস্লুল্লাহ আত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দেন, "আরো কিছুদিন ধৈর্যধারণ কর। অতঃপর এমন শান্তি এবং নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, মানুষ ভরা মজলিসে আরামে ও নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, একজনের কাছে কেন, কারো কাছেই কোনো অন্ত্র থাকবে না।" ঐ সময় আল্লাহ তা আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

च्यामा मिरद्राहन । यथा – ﴿ عَدَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُمُ الحَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُمُ الحَ

- ১. আপনার উন্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে।
- ২. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং
- ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শক্রর কোনো ভয়ভীতি থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উদ্মতে মুহাম্মদীকে তার অন্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইঞ্জীলে দিয়েছিলেন। –[বাহরে মুহীত]

আল্লাহ তা আলা তাঁর এ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ — এর পুণ্যময় শাসনামলে মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়েমেন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম স্রমাট হিরাক্লিয়াস মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার স্মাট মুকাউকিস, আমান ও আবিসিনিয়া স্মাট নাজ্জাশী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ —এর কাছে উপটোকন প্রেরণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইত্তেকালের পর হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ — এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্র-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিশর অভিমুখে সৈন্যাভিয়ান পরিচালনা করেন। বসরা ও দামেশক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ মুসলমানদের করতলগত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যন্ত করলেন যে, পয়গাম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিশর ও পারস্যের অধিকাংশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাঁর হাতে

কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরণর ওসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামি বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ত্রুত্র বলেছেন, আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্র করে দেখানো হয়েছে। আমার উত্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। –[ইবনে কাসীর]

অন্য এক হাদীদে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এর অর্থ খিলাফতে রাশ্েদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাস্পুল্লাহ

-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এ খিলাফত হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা ত্রিশ বছরের মেয়াদ
হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ হাদীসটি উমতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরি। কিছু এটা জরুরি নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হয়রত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হয়রত মাহদী (আ.)। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই; বয়ং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর এটাও জরুরি নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃজ্ঞালা সমান হবে; বয়ং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল।

এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও ফেখানে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও সংকর্মী বাদশাহ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছেল الْكُرَّانُ حِزْبُ اللَّهِ مُنْ عَرْبُ اللَّهِ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

উজ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সৃদ্ঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) যখন প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ——-এর নিকট আগমন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ——তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছ?" উত্তরে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) বলেন, না, আমি হীরা দেখিনি, তবে নাম শুনেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ —— বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ তা আলা আমার এই দীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা উদ্ভীর উপর সপ্তয়ার হয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বায়তুল্লাহ শরীকে পৌছে তওয়াফ কার্য সম্পন্ন করত ফিরে আসবে। সেনা কাউকে ভয় করবে এবং না কারো আশ্রয়ে থাকবে। জেনে রেখ যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগার

বিজিত হবে।" হযরত আদী (রা.) বিশ্বয়ের স্বরে বলেন, "ইরানের বাদশাহ কিসরা বিন হরমুযের কোষাগার মুসলমানরা জয় করবেন!" উত্তরে রাস্পুল্লাহ ক্রি বলেন, "হাঁ, কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেউ থাকবে না।" হযরত আদী (রা.) বলেন, "দেখুন, বাস্তবিকই স্ত্রীলোকেরা হীরা হতে কারো আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাস্পুল্লাহ ক্রিক এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও আমার চোখের সামনে বাস্তবায়ন হয়েছে। কিসরার ধনভাগ্রার জয়কারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা এটাও রাস্পুল্লাহ ক্রিক এরই ভবিষ্যদ্বাণী।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন, "এই উত্মতকে ভূপৃষ্ঠে উন্নতি, উচ্চ মর্যাদা, দীনের প্রসার ও সাহায্যের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তবে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করবে তার জানা উচিত যে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ নেই।"

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না।

হয়রত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপরে রাস্লুল্লাহ — -এর পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের [উটের গদীর] শেষ কার্চখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না [অর্থাৎ আমি নবী করীম — এর ধুবই সংলগ্ন ছিলাম]। তখন তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! অতঃপর আল্লাহর রাস্ল — সামনে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন। আবার তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! আবার তিনি কিছুক্ষণ সামনে চললেন। পুনরায় তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি [এবার] বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল — অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে এতটুকুও শরিক করবে না।" অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে গেলেন এবং আবার বললেন, "হে মুআয! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল — ! লাকাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কিঃ" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল — সবচেয়ে ভালো জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি তাদেরকে শান্তি প্রদান করবেন না।"

অতঃপর আল্লাহ তা আলা বলেন, আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাশ করবে, সে আমার স্কুম অমান্য করলো এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় পাপ।

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, যেই যুগে ইসলামের শক্তি বেশি থেকেছে, সেই যুগে তিনি সাহায্যও বেশি করেছেন। সাহাবীগণ সমানে অগ্রগামী ছিলেন, কাজেই তাঁরা বিজয় লাভের ব্যাপারেও সবারই অগ্রে থেকেছেন। যখন ঈমানে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তখন পার্থিব অবস্থা, রাজত্ব এবং শান-শওকতও নীচে নেমে গেছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ত্রালাছেন, "আমার উন্মতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে এবং তারা থাকবে সদা জয়যুক্ত। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থাই থাকবে।" আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এ দলটিই সর্বশেষে দাক্ষালের সাথে যুদ্ধ করবে। আরেকটি হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ পর্যন্ত এ লোকগুলো কাফেরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ এবং সবগুলোরই ভাবার্থ একই।

আলোচ্য আয়াত খোলাকায়ে রাশেদীনের খিলাকত সত্য ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ : এ আয়াত রাস্পুল্লাহ —এর নব্যতের প্রমাণ । কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদাণী হবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাস্প ও উন্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; [যেমনটা রাফেযীদের ধারণা] তবে বলতে হবে যে, কুরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ কিছু নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উন্মত অপমান ও

লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এ প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সমপূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সেই মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গাঞ্জির্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের এ বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীকা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এ মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যায়া ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। ইমাম বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হয়রত ওসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এ ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই—

"যেদিন রাস্লুল্লাহ সদিনায় পদার্পণ করেন, সেদিন থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাজতে মশগুল আছে। যদি তোমরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাজির হবে। সাবধান! আল্লাহর তরবারি এখনো পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহর কসম! যদি এ তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো আর কোষে ফিরে যাবে না। কেননা যখন কোনো নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোনো খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।" –[মাযহারী]

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে উন্মতের মধ্যে রক্ত প্রবাহের যে হোলিখেলা শুরু হলো তা আজও বিরামহীনভাবে বেড়েই চলছে।

ভিত্ন । তিনি বলেছেন, তারই জন্য তোমরা নামাজ সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং তাঁর সাথে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সং ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র ও মিসকিনদের খবরা-খবর নিতে থাক। সম্পদের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ জাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাস্ল ——এর আনুগত্য করতে থাক। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন, তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। জেনে রেখ! আল্লাহর রহমত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে أَلْمُنْكُ مُنْكُمُ اللَّهُ আ্লাহ সত্রই করুণা বর্ষণ করবেন। তালাহ তাজালা বলেন, হে নবী ——। আপনি ধারণা করবেন না যে, আপনাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়য়ুক্ত হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে আমার কঠিন শান্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি

তাদের প্রকৃত অবস্থান জাহান্লামে ঠিক করে রেখেছি , যা বসবাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

অনুবাদ :

. يَايَهُ الْمُنْوَا لِيسَتَاْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالْإِمَاءِ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ مِنْ ٱلأَحْرَارِ وَعَرَفُوا آمْرَ النِّيسَاءِ ثَلَثَ مَرُّتٍ فِيْ ثَلْثَةِ اَوْقَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلْوةِ الْغَجْرِ وَحِينَنَ تَضَعُوْنَ ثِيبَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ أَى وَقْتِ الظُّهُ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ طَ ثَلْثُ عَوْرَاتٍ لَّكُم بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُسْبَتَدِأً مُقَدِّدٍ بَعْدَهُ مُصَانُ وَقَامَ الْمُصَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ أَيْ هِيَ أَوْقَاتُ وَبِالنَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ أُوْقَاتٍ مَنْصُوبًا بَدْلًا مِنْ مَحَلِّ مَا قَبْلَهُ قَامَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَحِيَ لِإِلْقَاءِ القِيَابِ فِيهَا تَبْدُوْ فِيهَا الْعَوْرَاكُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ أَيِ الْمَمَالِيْكِ وَالصِّبْيَانِ جُنَاحٌ أَفِي الدُّخُولِ عَكَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانِ بَغَدَّهُنَّ أَىْ بَعْدَ الْأَوْقَاتِ الثَّالْثَةِ هُمْ طَوُّفُونَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلَى بَعْضِ ط وَالْجُمْلَةُ مُوكِدَةً لِمَا قَبْلَهَا كَذَٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ مَا ذُكِرَ يُسَبِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْسَاتِ ط أَي الاخكام والله علييم بامور خلقه حَكِيْتُم . بِمَا دُبُّرُهُ لَهُمْ وَأَيَةُ الْإِسْتِنْذَانِ قِيسُلَ مَنْسُوخَةُ وَقِيسُلَ لاَ وَلٰكِنْ سَهَاوَنَ النَّاسُ فِي تُركِ الْإِسْتِنْذَانِ .

o A ৫৮. <u>হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা</u> যেন তোমাদের কাছে অনুমিত গ্রহণ করে অর্থাৎ গোলাম ও দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা স্বাধীনদের মধ্য হতে, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে অবগত হয়েছে তিন সময়ে অর্থাৎ তিন সময়ের মধ্যে, ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের সময় এবং ইশার নামাজের পর। এ তিন সময় <u>তো</u>মাদের দেহ <u>খোলার</u> সময়; "হৈ" শব্দটি পেশবিশিষ্ট। কেননা তা উহ্য মুবতাদার খব্র, আর মুবতাদার পরে মুযাফ উহ্য রয়েছে এবং মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তখন هِىَ اَوْقَاتُ ثُلْثِ عُوْرَاتٍ لَّكُمْ -حَامَة عَامَة । অথবা "ثُلُثُ" শব্দটি যবরবিশিষ্ট, আর اُرُتُاتُ । শব্দটি مِنْ قَبْل صَلْوةِ অর্থাৎ مِنْ قَبْل صَلْوةِ এর মহল থেকে বদল হিসেবে যবরবিশিষ্ট -এর মহল হয়েছে, মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। তখন تِلْكَ الْأَرْفَاتُ الشُّلْثَةُ لِالْقَاءِ - इवाव़ अञात रत वर्शा ﴿ وَمَا الرُّبُّيَابِ فِيهًا مِنَ الْجَسَدِ এমন যে, তাতে কাপড় খোলার কারণে লজ্জাস্থান খুলে যায়। তোমাদের ও তাদের জন্য নেই অর্থাৎ ক্রীতদাস ও বালকদের জন্য কোনো দোষ অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রবেশ করার মধ্যে এ সময়ের পর অর্থাৎ এ তিন সময়ের পর। তারা তোমাদের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয় খেদমতের জন্য একে অপরের এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকীদ হয়েছে। এমনিভাবে যেরূপ পূর্ববর্তী নির্দেশাবলি বর্ণনা করেছেন- আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন অর্থাৎ নির্দেশাবলি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ স্বীয় মাখলুকের অবস্থা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় যা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন সে বিষয়ে। অনুমতি প্রার্থনার আয়াতের ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হলো- তা রহিত হয়ে গেছে। আর কারো কারো অভিমত হলো, তা রহিত হয়নি, তবে মানুষ অনুমতি প্রার্থনা বর্জনের ব্যাপারে অলসতা অবলম্বন করেছে।

অনুবাদ:

. وَإِذَا بَلَغَ الْاطْفَالُ مِنْكُمُ آيها الْاَحْرَارُ الْعُلَمُ اللّهَ الْاَحْرَارُ الْعُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا فِي جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ كَمَا اسْتَأْذُنَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ أي الْاَحْرَارُ الْكِبَارُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ الْاَتْهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

. وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَعَدُنَ عَنِ النِّسَاءِ قَعَدُنَ عَنِ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ الْتِيْ لَا يَرْجُونَ

نِكَاحًا لِذَٰلِكَ فَلَيْسُ عَلَيْهِنَّ جَنَاحُ أَنْ يِكَاحًا لِذَٰلِكَ فَلَيْسُ عَلَيْهِنَّ جَنَاحُ أَنْ يُصْعَنْنَ ثِيَابَهُنَّ مِنَ الْجَلْبَابِ وَالرِّدَا و

وَالْقِنَاعِ فِوْقَ الْخِمَارِ غَيْرُ مُتَبَرِّجْتٍ مُظْهِرَاتٍ بِرِيْنَةٍ طَ خُفْيَةٍ كَفَلَادَةٍ

وَسَوَارٍ وَخَلْخَالٍ وَانْ بِسُتَعْفِفْنَ بِأَنْ لاَ يَصُعُنُهُا خَيْرٌ لَهُنْ ط وَاللَّهُ سَمِيْعُ

لِقُولِكُمْ عَلِيْمٌ . بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ .

ভাহকীক ও তারকীব

০৭ ৫৯. তোমাদের সন্তানসন্ততিরা যখন হয় হে স্বাধীন ব্যক্তিরা! বয়ঃপ্রাপ্ত, তারাও যেন অনুমতি চায় সব সময় তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা স্বাধীন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬০. <u>আর বৃদ্ধা নারী</u> যারা বার্ধক্যের কারণে হায়েজ ও সন্তানসন্ততি হতে নিরাশ হয়ে গেছে, <u>যারা বিবাহের আশা রাখে না</u>, ঐ বার্ধক্যের কারণে <u>যদি তারা তাদের বন্ধ খুলে রাখে; এতে তাদের জন্য দোষ নেই</u> যেমন– বারকা, চাদর এবং এমন ওড়না যা ঘোমটার উপর হয় <u>তাদের [সৌন্দর্য] প্রকাশ না করে জাহির না করে পুরুষায়িত সৌন্দর্য । যেমন– গলার হার, চুড়ি ও পায়ের মল [গহনা] তবে এ থেকে বিরত থাকাই অর্থাৎ তারা তাদের বন্ধ খুলে না রাখাই <u>তাদের জন্য উত্তম । আল্লাহ সর্বশ্রোতা</u> তোমাদের কথা <u>সর্বজ্ঞ</u> যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে সে সম্পর্কে ।</u>

नम्पि नम्यविशिष्ट श्वयात पृष्टि कात्रण-

الْسَتَأْذِنُوْا ثَلْثَ শব্দটি নসববিশিষ্ট হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, তা لِيَسْتَأْذِنْكُمْ -এর মাফউলে মুতলাক অর্থাৎ الْسَتِيدُانَاتِ
 الْسَتِيدُانَاتِ

بَّوْلُتُ مُوْلُهُ مُلُثُ مَوْرَاتٍ لَّكُمْ الْمَالُةِ अविष्ठि উহা মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে রফা বিশিষ্ট হয়েছে। উহা মুবতাদার পরে মুবাফ উহা রয়েছে। উহা মুবতাদার পরে يَوْرَاتٍ بُعِرَاتٍ بُعِرَاتٍ بُعِرَاتٍ بُعِرَاتٍ كَاثِنَةً لَكُمْ शर्माक উহা রয়েছে; মুবাফকে বিলোপ করে মুবাফ ইলাইহি অর্থাৎ عَوْرَاتٍ अलाक উল্লিখিত করা হয়েছে। এ সুরতে الْمِشَاءُ তাল করা করা করে, অর্থাৎ عَرَرَاتٍ কলা হরেছে, অথচ উল্লিখিত তিন নিয়া وَقَاتُ তথা الْمِشَاءُ তথা كَشَفُ عَوْرَاتُ অথচ উল্লিখিত তিন সময় الشَّنْ بِاسْمِ مَا يَعْتُمُ فِينِهِ উল্লিখিত তিন مُظْرُون বলা হয়। উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাকে يَعْتُمُ فِينِهِ مِنَا يَعْتُمُ فِينِهِ مِنَا يَعْتُمُ فِينِهِ مِنَا يَعْتُمُ فِينِهِ عَمَا عَلَيْهِ وَقَاتُ كُمْ اللّهُ عَلَيْ السُّمْ بِاسْمِ مَا يَعْتُمُ فِينِهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

আর "كُلُّ عَوْرَاتٍ नসববিশিষ্ট হওয়ার সুরতে کُلْثُ عَوْرَاتٍ তার পূর্ববর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ مِنْ فَبُلِ صُلُوةِ الْفَجْرِ কর পূর্ববর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ وَمَنْ فَبُلِ صُلُوةِ الْفَجْرِ তার পূর্ববর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ عَوْرَاتٍ এর মহল হতে বদল হয়েছে, আর মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু উল্লিখিত সময়ত্রয়ে অতিরিক্ত বস্ত্র খোলার কারণে কুরায়িত অংশ প্রকাশ পায়, এজন্য উল্লিখিত সময়ত্রয়কে عَوْرَاتُ বলা হয়েছে।

এটা হলো مُبْتَدَرُ আর بَالُوْ فِيلُهَا الْعَوْرَاتُ আর بَالْكُوْ فِيلُهَا الْعَوْرَاتُ আর بِالْقَاءِ الثِّبَيَابِ الخ আর عَوْلُهُ هِيَ -এর অহুগামী ইল্লত, اُرْقَاتُ -কে عَوْارَتُ काম রাখার ইল্লতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- अत जिलन । طُوَّافُونَ عَلَيكُمْ प्रर्वत वाका وَعَوْلُهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

- عَدْرِيَة : व वाशा عَفْلِهُ مُقَاَّمِيّ - وَرَيْنَة - وَرَيْنَة - وَاللّهُ مُقَاِّمِيّ - وَاللّهُ مُقَاِّمِيّ هما : همّ معنّ الله عنه الله الله عنه الله

এর সাথে। এর অর্থ হলো ওড়না ইত্যাদি দোপল্লা কাপড়। وَنَاع এর সর্বদ্ধ হলো ওড়না ইত্যাদি দোপল্লা কাপড়।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

: শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে : শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত আছে–

- ১. হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম আমা মাদলাজ ইবনে ওমর নামীয় এক আনসারী ছেলেকে দ্বিপ্রহরের সময় হয়রত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পাঠালেন- যাতে সে হয়রত ওমর (রা.)-কে ডেকে আনে। ছেলেটি হয়রত ওমর (রা.)-এর গৃহে আচমকা প্রবেশ করল এবং হয়রত ওমর (রা.)-কে এমন অবস্থায় দেখল য়া তিনি পছন্দ করতেন না। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
- ح. মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে মুরসিদ (রা.) রাস্লুল্লাহ

  -এর জন্য কিছু খাদ্য তৈরি করেন। এমন সময় লোকেরা বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে। তখন

  হযরত আসমা (রা.) বলেন, "হে আল্লাহর রাস্ল المنافقة والمنافقة والمنافقة

আলোচ্য আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পরপুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্যে। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়ক্ষ ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হলো–

- ১. প্রথম হলো ফজরের নামাজের পূর্বে। কেননা এটা হলো ঘুমানোর সময়।
- ২. দিতীয় হলো দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণত কিছুটা বিশ্রামের জন্য কাপড় ছেড়ে বিছানায় তয়ে থাকে।
- ৩. তৃতীয় হলো ইশার নামাজের পর। কেননা ওটাই হচ্ছে শিশুদেরকে নিয়ে শয়নের সময়।
  সুতরাং এ তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্তবয়য় ছেলেরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। তবে এ তিন সময় ছাড়া
  অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ঘরে যাতায়াত জরুরি। তারা বারবার
  আসে ও যায়। সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য এবং বাড়ির লোকদের জন্যও বড়ই অসুবিধাজনক
  ব্যাপার। এজন্যেই নবী করীম ক্রিই বলেছেন "বিড়াল অপবিত্র নয়। ওটা তো তোমাদের বাড়িতে তোমাদের আশে-পাশে
  সদা ঘোরাফেরা করেই থাকে।" —[এ হাদীসটি ইমাম মালেক (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হায়ল (র.) এবং আহলুস সুনান
  বর্ণনা করেছেন।] ছকুম তো এটাই, কিছু এর উপর আমল খুব কমই হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "তিনটি আয়াতের উপর আমল মানুষ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো এ আয়াত। দ্বিতীয়টি হলো সূরা নিসার الْغَرْبَى الْغُرْبِي الْخَارِيْةِ عَصْرَ الْغِشْمَةُ ٱُولُوا الْفُرْبِي الْخ হয়রত ইবনে আবী হাতিম (র.) কর্তৃক হয়রত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, দু জন লোক কুরআন কারীমে বর্ণিত তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, "এ আয়াতের উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার একটি বড় কারণ হলো লোকদের আর্থিক অবস্থার উনুতি ও শ্রশস্ততা। পূর্বে জনগণের আর্থিক অবস্থা এমন ভালো ছিল না যে, তারা ঘরের দরজার উপর পর্দা লটকাবে বা কয়েকটি কক্ষবিশিষ্ট একটি বড় ঘর নির্মাণ করবে; বরং তাদের একটি মাত্র ঘর থাকত এবং অনেক সময় দাসদাসীরা তাদের অজ্ঞাতে ঘরে প্রবেশ করত। ঐ সময় স্বামী স্ত্রী হয়তো ঘরে একত্রে থাকত, ফলে তারা খুবই লজ্জিত হতো এবং বাড়ির লোকেরাও এতে কঠিনভাবে অস্বস্তিবোধ করত। অতঃপর যখন আল্লাহ তা আলা মুসলমানদেরকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করলেন এবং তারা পৃথক পৃথক কক্ষ বানিয়ে নিল ও দরজার উপর পর্দা লটকিয়ে দিল তখন তারা রক্ষিত হয়ে গেল। আর এর ফলে যে যৌক্তিকতায় অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেল। তাই জনগণ এ হকুমের অনুসরণ ছেড়ে দিল এবং তারা এর প্রতি অবহলো প্রদর্শন করতে শুরু করে। আলাহ জানের

হযরত সৃদ্দী (র.) বলেন, এ তিনটি এমন সময়, যখন মানুষ কিছুটা অবসর পায় এবং বাড়িতেই অবস্থান করে। আল্লাহ জানেন তারা তখন কি অবস্থায় থাকে। এজন্যেই দাসদাসীদেরও অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা সাধারণত ঐ সময়েই মানুষ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, যেন গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে বের হতে পারে এবং নামাজে শরিক হতে পারে। —[ইবনে কাসীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা তো শরিয়তের কোনো আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এ আদেশ দেওয়া তো নীতিবিরুদ্ধ।

উত্তর: এর জবাব হলো, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়ক্ষ পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় য়ে, এই- এই সময়ে জিজ্ঞাসা না করে ভিতরে এসো না; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে য়য়, তখন নামাজ শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাজের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামাজ পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়ক্ষ পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের মূল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে য়ে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় য়দি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোনো ﴿﴿ الله وَهَ الله وَهُ وَلَا مَالله وَهُ وَالله وَالله وَالله وَهُ وَالله وَال

ব বিশেষ অনুমিত গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব— না মোস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও ফিক্হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিধান এখনো কার্যকর আছে— না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিক্হবিদের মতে, আয়াতটি মুহকাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব। ─[কুরতুবী] কিছু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এ তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে কার মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস পড়ে তুলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামশোও কেবল তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্তরয়ক্ষদেরকে অনুমিত গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও ওয়াজিব নয়। তবে এটা স্ব্রাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিছু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এরু রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওজর বর্ণনা করেছেন। ─[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরো একটি ব্যতিক্রম বিখান: ইতিপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ব্যতিক্রম দর্শকের দিকে দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে মাহরাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিকে দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক তথা বোরকা অথবা বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারো কারো মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামের কাছে, যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে — اَلْفَوَاعِدُ مِنَ الْوَسَاءِ اللهِ وَالْوَبَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِدُ وَالْوَاعِ وَالْوَاعِدُ وَالْمُعُلِقُودُ وَالْمِنَاعُ وَالْمُعُلِقُلُودُ وَ

النَّهُ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ الْحَ : पालाठा आয়ाতে ঘোষিত হচ্ছে - বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, অর্থাৎ যারা এমন বয়সে পৌছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনোই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্যে এটা অপরাধ নয়, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মতো তাদের পর্দার দরকার নেই। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এটি المَصْارِهِنَّ العَ المُصَارِهِنَّ العَ العَالَمُ وَالْمُوْمِنُ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ اللّهُ اللّ

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এরপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বোরকা এবং চাদর নামিয়ে দিয়ে শুধু দোপাট্টা এবং জামা ও পায়জামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। তাঁর কেরাতও তিন্দু ক্রিলাকেরা হর্ম টিটি, চওড়া দোপাট্টা পরে থাকবে, এর দারা দোপাট্টার উপরের চাদরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুড়ি স্ত্রীলোকেরা হর্মন মোটা, চওড়া দোপাট্টা পরে থাকবে, তখন তার উপরে অন্য চাদর রাখা জরুরি নয়। কিছু এর দারাও যেন সৌন্দর্য প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়।

ন্ত্রীলোকেরা হ্যরত আয়েশা (রা.)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জা অবশ্যই বৈধ; কিন্তু এটা যেন অপর পুরুষদের চক্ষু ঠাণ্ডা করার জন্য না হয়।"

হযরত স্থায়ফা (রা.)-এর স্ত্রী খুবই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁর গোলামের দ্বারা তাঁর মাথায় মেহেদি লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি এমন বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার পুরুষদের প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই।"

পরিশেষে মহান আল্লাহ বলেন, [চাদর না নেওয়া তো এরূপ বুড়ি স্ত্রীলোকদের জন্য জায়েজ বটে, কিন্তু] এটা হতে তাদের বিরত থাকাই [অর্থাৎ বোরকা ও চাদর ব্যবহার করাই] তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। –[ইবনে কাসীর]

অনুবাদ

٦١. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمِلِي خَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْأَعْرِج حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ فِي مُؤَاكَلَتِهِ مُقَابِلِيْهِمْ وَلَا حَرْجُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُم اى بيوت اولادكم أو بُيُوْتِ الْبَالِيكُمْ أَوْ بُيُوْتِ الْمُهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ اِخْسُوانِهِ كُمْ أَوْ بِيُسُوْتِ اَخَلُوتِ كُمْ اَوْ بِيُسُوتِ اعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوْتِ عَمّْتِكُمْ أَوْ بِيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خَلْتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُمْ مَّفَاتِحَهُ أَىْ خَزَنْتُمُوهُ لِغَيْرِكُمْ أَوْصَدِيْقِكُمْ ط وَهُو مَنْ صَدَّقَكُمْ فِي مَوَدَّتِهِ الْمَعْنَلِي يَهِوْدُ ٱلكَّكُلُ مِنْ بُيُوْتِ مَنْ ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا أَىْ إِذَا عَلِمَ رِضَاءَهُمْ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَاكُلُوا جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ أَوْ اَشْتَاتًا مُبَغَرِّقِيْنَ جَمْعُ شَيِّ نَزَلَ فِيمَنْ تَحْرِجُ انْ يَسَاكُلُ وَحُدَّهُ وَإِذَا لَهُ يَحِدْ مَنْ يُواكِلُهُ يَتُوكُ الْأَكُلُ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا لَكُمْ لاَ أَهْلَ فِيهَا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَى قُولُوا السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلْى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيسْ فَإِنَّ الْمُلَاكِكَةَ تُكُرُّهُ عَلَيْكُمُ وَإِنْ كَانَ بِهَا اَهْلُ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ تَجِيَّةً مَضْدَرُ حَبًّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِبَهَةً ط يُثَابُ عَلَيْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ اَیْ یُفَصِّلُ لَکُم مَعَالِمَ دِیْنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ لِكُي تَفْهَمُوا ذَٰلِكَ.

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই নিজেদের বিপরীত তথা ওজরবিহীনদের সঙ্গে খাওয়ার মধ্যে এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গুহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আ<u>ছে তোমাদের হাতে</u> অর্থাৎ ঐ গৃহে যা তোমরা অপরের জন্য সংরক্ষণ করেছ অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে আর বন্ধু হলো, যে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুতে আন্তরিক হয়। আয়াতের অর্থ হলো উল্লিখিতদের গৃহে তাদের অবর্তমানে [তাদের সম্পদ হতে] খাওয়া জায়েজ আছে। অর্থাৎ যখন খাওয়ার ব্যাপারে তার্দের সম্ভুষ্টি জানা যায়। তোমরা একত্রে আহার কর, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই সমবেত হয়ে অথবা পৃথকভাবে আহার কর অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে; শিক্ষটি 🕰 -এর বহুবচন। এ আয়াত ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে একাকী খেতে অসুবিধা মনে করত, আর যদি সঙ্গে খাওয়ার কাউকে না পেত, তাহলে খাবারই খেত না। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তোমাদের এমন গৃহে যাতে কেউ নেই, তখন তোমাদের নিজেদের প্রতি السكر عكينا وعلى अर्था९ वन الكسكر عكينا আমাদের উপর এবং আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।] কেননা ফেরেশতারা তোমাদেরকে তার উত্তর দিবেন। আর যদি তাতে [গৃহের] বাসিন্দা থাকে, তাহলে তাদেরকে সালাম বলবে <u>অভিবাদন স্বরূপ। এটা কল্যাণময়</u> "হুইই" শব্দটি 🏂 -এর মাসদার আল্লাহর কাছ থেকে ও পবিত্র <u>দোয়া</u> এর উপর প্রতিদান দেওয়া হয়। <u>এমনিভাবে</u> আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তোমাদের দীনের নির্দেশাবলিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও যাতে তোমরা এ নির্দেশাবলি বুঝ।

# তাহকীক ও তারকীব

فِی مُوَادُلَة مُوَادُلَة مُوَادُلَة مُوَادُلَة مُوَادُلَة مُوَادُلَة مُوَادُلَة مُقَادِلَيْهِمْ عَمُ مُفَادِلَهِمْ عَمُ مُغَادِلَهِمْ عَمُ مُفَادِلَهِمْ عَمَ مُفَادِلَهِمْ مَعَ مُفَادِلَهِمْ مَعَ مُفَادِلَهِمْ مَعَ مُفَادِلَهِمْ مَعَ مُفَادِلَهِمْ مَع مُفَادِلَهِمْ مَعَ مُفَادِلَهُم مَعَ مُفَادِلَهُمْ مَا اللّهُ وَلا عَلَى النّفُسِكُمْ مُفَادِلَهُ مَا اللّهُ وَلا عَلَى النّفُسِكُمْ مَا اللّهُ اللّه

এ সন্তুষ্টি স্পষ্ট আকারে হোক কিংবা এমন কোনো আলামত সাপেক্ষে হোক যা সন্তুষ্টি বুঝায়। আর উপরিউক্ত অনুমতি সাধারণ পানাহারের বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন কটি, তরকারি প্রভৃতি। এ অনুমতি এমন বস্তুর ক্ষেত্রে নয় যা বিশেষভাবে ব্যক্তি বিশেষ -এর জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং এ অনুমতি কেবল নিজের পানাহারের ক্ষেত্রে সীমিত, সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। একইভাবে যে সক্ল বস্তু খাদ্যদ্রব্য নয়, সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনধিকার চর্চা করা বা হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট অনুমতি লাভ না হবে।

ত হতে وَمَعْمُولُ क وَاللّهُ وَكُولُوا تَحِبَّةٌ अर्थाए مَفْعُولُ مُطْلَقٌ कि وَعُولُ وَ اللّهِ وَهُولُهُ تَحِيَّةٌ अर्थाए وَمَعْدُن مُؤُولُهُ تَحِيَّةً এবং تَحِيَّةً صَادِرَةً مِنْ عَفُولُهُ مِنْ عِفْدِ اللّهِ تَحَيَّةً صَادِرَةً مِنْ عَفْدِ اللّهِ عَلَيْهُا وَ اللّهُ عِنْدِ اللّهِ عَنْدِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللللللللللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الل

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الخ عُمْلِي الْاَعْمُلِي كَرُجُ النخ : শানে নুযূল : মুফাসসিরীনে কেরাম আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোনো বিরোধ নেই। ঘটনাবলির সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলি নিম্নরূপ-

- ১. ইমাম বগভী (র.) প্রখ্যাত তাফসীরবিদ হয়রত সাঈদ ইবনে য়ুবায়ের ও য়াহহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন য়ে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই য়ে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ণ ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে য়ারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন য়ে, আমরা কারো সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে য়োগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল য়ে, কয়েরকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই য়ে, একজন অপরজনের চেয়ে য়েন বেশি না খায় এবং সবাই য়েন সমান অংশ পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মতো বসতে পারি না, দুজনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাদের এ চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, য়াতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।
- ২. ইমাম বগভী (র.) ইবনে জারীরের সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরিউক্ত ঘটনার বিপরীত। তা এই যে, কুরআন মাজীদে لَا تَاكُلُوا اَمُوالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ –[অর্থাৎ তোমরা একে

অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। আয়াতটি নাজিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণ ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতন্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ণ ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোনটি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব, সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। অথচ, যৌথ খাদ্দেব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলি কমবেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

৩. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বলেন, মুসলমানগণ জিহাদের যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদে বায্যারে হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ কোনো যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাজ্জী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ্ বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহন্তীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত।

ইমাম বাগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের كَرْبُوكُمْ [অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই] শব্দটি হারিস ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোনো এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ
-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন।
হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। –[মাযহারী]

বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

ভিটি নির্দ্ধ বিশ্ব বির্দ্ধে অভিযােগের কোনো হেতু নেই; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদেরও কোনো অপরাধ নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসমর্থ অসমর্থ্য কালত নেত্রে ফিরে গেল।" অতএব, এ আয়াতে তাদের জন্যে অনুমতি রইল যে, তাদের কোনো অপরাধ নেই। কেনো অপরাধ নেই। আতএব, এ আয়াতে তাদের জন্যে আনুমতি রইল যে, তাদের কোনো অপরাধ নেই গেল। তাদের কোনো অপরাধ নেই, যালাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদেরও কোনো অপরাধ নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসমর্ল তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্যে কোনো বাহন আমি পাছি না; তারা অর্থ ব্যয়ে অসমর্থ্যজনিত দুংখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।" অতএব, এ আয়াতে তাদের জন্যে অনুমতি রইল যে, তাদের কোনো অপরাধ নেই।

হযরত সৃদ্দী (র.) বলেন, মানুষ যখন তার দ্রাতা, ভগ্নি প্রমুখের বাড়ি যেত এবং স্ত্রীলোকেরা কোনো খাদ্য তার সামনে হাজির করত, তখন সে তা খেত না এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ির মালিক তো নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেওয়ার অনুমতি দেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী— "তোমাদের নিজেদের জন্যেও কোনো দোষ নেই," এটা তো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলোর সংযোগ স্থাপনের জন্যে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এ স্কুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ির হুকুমও এটাই, যদিও শব্দে এর বর্ণনা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাচ্ছে। এমনকি এ আয়াত দ্বারাই দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, পুত্রের মাল পিতার মালেরই স্থলবর্তী।

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিল্লাহ বলেছেন, "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার [-ই মালিকানাধীন]।" আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একের খাওয়া পরা অপরের উপর ওয়াজিব। যেমন্দ ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ উজি এটাই। —[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

ভারা এটা খারাপ মনে করবে না এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবে না। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, "যখন তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে যাবে তখন তার অনুমতি ছাড়াই তুমি তার খাদ্য হতে খেতে পারবে।"

ভারা আহার্য বন্ধার নিকট রাখতো। তখন সম্পদশালী লোকেরা বলত, আল্লাহর শপথ! আমরা পানাহারে তোমাদের সাথে শরিক হয়ে গুনাহ করব না। কেননা আমরা সম্পদশালী, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বনী ইলিয়াছ ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। এ গোত্রের এক ব্যক্তি মেহমান ব্যতীত খাবার গ্রহণ করত না। যদি কোনো মেহমান পাওয়া যেত তখন আহার করত। এমনও হতো যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মেহমান পেত না- এজন্য খাবার গ্রহণ করত না। এমনকি তার উদ্ভির দৃগ্ধ পরিপূর্ণ থাকত, কিন্তু কোনো মেহমান তার সঙ্গে পান করার জন্য না পেলে সে দৃগ্ধ দোহন করত না। যখন কোনো মেহমান পেত, তখনই কেবল দোহন করে পান করত। অন্যথায় সন্ধ্যা নাগাদ ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকত। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন: খ. ১৮, পৃ. ৩১০]

ভেমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যখন يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمُنُوا لاَ تَأَكُلُوا اَمُوالكُمْ بِيَنَكُمْ بِالْبَاطِيل অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" –এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন, "পানাহারের জিনিসগুলোও তো মাল, সুতরাং এটাও আমাদের জন্যে হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের সাথে আহার করি।" কাজেই তাঁরা ওটা থেকেও বিরত হন। ঐ সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তাঁরা খারাপ মনে করতেন। কেউ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা খেতেন না। এজন্যে আল্লাহ তা আলা এ হুকুমের মধ্যে দুটোরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতেও এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। বন্ কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকত, তথাপি সঙ্গে কাউকেও না পাওয়া পর্যন্ত খেত না। সওয়ারির উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। সুতরাং আল্লাহ তা আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতার যুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা স্বরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশি বরকতও রয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিন্সের বলেছেন, "তোমরা সবাই একত্রে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেয়ো না ৷ কেননা বরকত জামাতের উপর রয়েছে ৷" –িইবনে মাজাহ]

ভিজ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, "যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা আলার শেখানো বরকতময় উত্তম সালাম বলবে। আমি তো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা সরাসরি বরকতই বটে।"

হযরত ইবনে তাউস (র.) বলেন, "তোমাদের যে কেউ বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে যেন বাড়ির লোকদেরকে সালাম দেয়।" হযরত আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "এটা কি ওয়াজিব?" উত্তরে তিনি বলেন, "কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে আমি এটা খুবই পছন্দ করি যে, যখনই তোমরা বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি তো এটা কখনো ছাড়িনি। তবে কোনো সময় ভুলে গিয়ে থাকি, সেটা অন্য কথা।"

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, "যখন মসজিদে যাবে তখন বলবে — الله الله الله আরাহর রাসূল —এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন নিজের ছেলেমেয়েদেরকে সালাম দিবে এবং যখন এমন কোনো বাড়িতে যাবে যেখানে কেউই নেই, তখন বলবে— الله المقالمة الله الله القالمة আরাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এ সমরে তোমাদের সালামের জবাব আল্লাহর ফেরেশতারা দিয়ে থাকেন।" হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী আমাকে পাঁচটি অভ্যাসের অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে আনাস (রা.)! তুমি পূর্ণভাবে অজু কর, তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। আমার উন্মতের যার সাথেই তোমার সান্ধাৎ হবে তাকেই সালাম দেবে, এর ফলে তোমার পূণ্য বেড়ে যাবে। যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার পরিবারের লোককে সালাম দেবে, তাহলে তোমার বাড়ির কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। চাশতের নামাজ পড়তে থাকবে, তোমাদের পূর্ববর্তী দীনদার লোকদের এ নীতিইছিল। হে আনাস (রা.)! ছোটদেরকে স্নেহ করবে এবং বড়দেরকে সন্ধান করবে, তাহলে কিয়ামতের দিন তুমি আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুকু হবে।"— এ হাদীসটি হাফিয আবু বকর আল-বায্যার (র.) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, এটা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ ও পবিত্র। অর্থাৎ এটা হলো দু'আয়ে খায়ের যা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা কল্যাণময় ও পবিত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি তাশাহহুদ তো আল্লাহর কিতাব হতেই গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহকে বলতে জনেছি- فَازَدَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ تَجِيَّةٌ مِّنَ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةٌ طَيِّبَةٌ

অর্থাৎ "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজ্ঞনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।" সূতরাং নামাজের তাশাহ্ছদ হলো–

النَّبِحِبَّاتُ الْسُبَارِكَاتُ الصَّلَواَتُ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَلسَّلَامُ عَكَيْكَ ايُهُا النَّبِسُ وَ رَحْمَةُ الِلْهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ .

অর্থাৎ "কল্যাণময় অভিবাদন ও পবিত্র সালাত আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বৃদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ক্রিত্রের বান্দা ও রাসূল। [হে নবী ক্রিট্রে!] আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারপর নামাজি ব্যক্তি নিজের জন্যে দোয়া করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।"—[এটা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা কচ্ছেন।] আবার সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেই মারফূ রূপে যা বর্ণিত আছে, তা এর বিপরীত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সর্বাধিক স্পঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

٦٢. إِنَّامَا الْمُومِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِم وَإِذَا كَانُوا مُعَهُ أَيِ الرَّسُولِ عَلَكُي أَمْرِ جَامِع كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ كُمْ يَذْهَبُوا لِعُرُوضِ عُذْرٍ لَهُمْ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ طرانٌ النَّذِينَ يَسْتَا . اذِنُونَسُكَ أُولُنِسِكَ النَّذِيسْنَ يَسُوْمِسُنُونَ بِالسَّلِمِ ورَسُولِهِ ج فَاِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ امرهم فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ بِالْإِنْصِرَافِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ طِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُم .

.٦٣ ७७. ब्राजुलत आंख्रानरक राज्यात राज्यात अरक فَا أَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا لَا بِأَنْ تَقُولُواْ يَا مُحَمَّدُ بَـلْ قُولُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي لِيْنِن وَتَدَواضُع وَخَفْضِ صَوْتٍ قَكْ يَسُعُكُمُ اللُّهُ الَّذِينَ يَتَسَلُّكُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا أَيُّ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرٍ إسْتِنْذَانِ خُفْيَةً مُسْتَتِرِمِنْ بِشُعْرُ وَقَدْ لِلتَّحْقِينِيِّ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ امرو أي الله أو رسوله أن تصيبهم فِتنَة و بكاء أوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابُ ٱلِيثُمُّ فِي الْأَخِرَةِ.

الآ إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا قَدْ يَعَلَمُ مَا أَنْتُمْ أَيُهَا الْمُكَلُّفُونَ عَلَيْهِ لَا مِنَ الْإِيْمَانِ وَالبِّنَفَاقِ و يَعْلَمُ يُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فِيهِ إِلْتِفِاتُ عَنِ الْخِطَابِ ايْ مَتَى يَكُونُ أَيْرِينَيِّنُهُمْ فِيهِ بِمَا عَمِلُوا لا مِنَ الْخَيْرِ وَالشُّرِ وَاللُّهُ بِكُلِّ شَيْ مِنْ اعْمَالِهِمْ وغَيْرِهَا عَلِيْمُ . ৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর সাথে মিলিত হলে অর্থাৎ রাসুলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে যেমন-জুমার খুতবা চলে যায় না অসুবিধার সমুখীন হওয়া অবস্থায়ও তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহও তাঁর রাসলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের অনুমতি চাইলে তাদের কোনো বিষয়ের আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন প্রস্থানের এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না এভাবে যে, বল 'হে মুহাম্মদ!' বরং বিনয়, নম্রতা ও নিম্নস্বরে 'হে আল্লাহর নবী', 'হে আল্লাহর রাসূল' বল। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্য হতে চুপিসারে সরে পড়ে। অর্থাৎ মসজিদ হতে খুতবা চলাকালীন অবস্থায় অনুমতি ছাড়া চুপিসারে কোনো বস্তুর আড়াল নিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে 🚅 শব্দটি তাহকীক [নিশ্চিতকরণ]-এর জন্য হয়েছে। অতএন যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের তাদেরকে স্পর্শ করবে বিপর্যয় অর্থাৎ বিপদ অথবা যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তাদেরকে গ্রাস করবে পরকালে।

🧤 ১৪. মনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই মালিক হওয়া হিসেবে, সৃষ্টি করা হিসেবে ও দাস হওয়া হিসেবে। তোমরা হে দায়িত্বপ্রাপ্তরা! যে অবস্থায় আছু, তা তিনি জানেন অর্থাৎ ঈমান ও নেফাক অবস্থায়। আর তিনি জানেন যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এখানে نَطْنُ হতে نَصْنَدُ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ জানেন তিনি যে. প্রত্যাবর্তনের দিন কখন হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দিবেন তারা যা করেছে ভালো ও মন্দ ৷ আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় তাদের আমল ইত্যাদি জানেন।

### তাহকীক ও তারকীব

وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَهُ আৰু : এটা أَمُنُوا الخ , مَوصُول - اَلَّذِينَ আর مُبْتَدَأ اللهُ الْمُولُمُ اللهُ ع خَبَرُ মা'তুফ মিলে مَوصُول صِلَة , صِلَة মিলে خَبَرُ মিলে مَوصُول صِلَة । الخ

قَولُهُ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ أَى لَا تُنَادُّرُهُ بِاشْمِهِ فَتَقُولُوا يَا مُحَمَّدُ وَلَا بِكُنْيَتِهِ فَقُولُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ، بَلْ نَادُّوهُ بِالتَّعْظِيْمِ بِأَنْ تَقُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِئَ اللَّهِ .

রাসূলুল্লাহ —এর নাম যেভাবে তার জীবদ্দশায় সম্মানের সাথে নেওয়া জরুরি ছিল, তদ্রূপ তার ইন্তেকালের পরেও জরুরি। রাসূলল্লাহ —এর শানে কোনোরূপ কটুক্তিকারী কাফের অভিশপ্ত।

এর মাসদার, একে অন্যের আড়াল গ্রহণ করা। এটা হয়তো, يَتَسَلُّلُونَ لِوَاذًا এর মাসদার, একে অন্যের আড়াল গ্রহণ করা। এটা হয়তো, يُكُرُوذُونَ لِوَاذًا তথা عَفُول مُطْلَق অথবা উহ্য فِعْل صُعْل عَفُول مُطْلَق অথবা উহ্য يُكَرِذُونَ لِوَاذًا مَا اللهُ اللهُ

إصَابَةَ فِتْنَةٍ صِهْمُ لُعُمُول अर्था९ مَغْمُول अप्रामातित ठाविल रहा وَهُولُهُ أَنْ يُصِيْبَهُمْ فِتُنَةً عَمْمُول عَلَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَمُ وَاللّهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ عَلَمُ عَمْمُول عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ تَعْمَ عَلَمُ تَعْمَلُول عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ تَعْمَلُمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عُلّمُ عَلَمُ عَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইবনে কার্ব কার্বার সূত্রে বর্ণনা করেন, পঞ্চম হিজরিতে অনুষ্ঠিত আহ্যাবের যুদ্ধে সারা আরবের কাফেররা যুক্তফুণ্ট গঠন করে মদিনা আক্রমণ করে। কাফেরদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান। কাফেরদের আক্রমণের সংবাদ রাস্লুল্লাহ —এর নিকট পূর্বাহেন্ট পৌছেছিল। তাই তিনি মদিনা মুনাওয়ারার সমতল ভূমিতে এক বিরাট পরিখা খননের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিন হাজার পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনিই এই পরিখা খননের কাজ আরম্ভ করেন। হযরত রাস্লে আকরাম —— কিজে মাটি কাটেন এবং মাটির বোঝা তুলে দেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা কাজে অলসতা করছিল। এমনকি পরিখা খননের নামে প্রতারণা করছিল। তারা সুযোগ বুঝে পেছন থেকে সরে পড়ত এবং বাড়ি চলে যেত। মুসলমানদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা এসব করত। ঘটনাক্রমে যদি কোনো মুসলমান দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে বাসস্থানে যেতে বাধ্য হতেন তখন মুনাফিকরা এসে তাঁর সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ —এর নিকট খবর দিত। অবশ্য প্রয়োজন পড়লে মুসলমানরা প্রিয়নবী —— এর অনুমতিক্রমে ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতেন এবং কাজ শেষে ফিরে আসতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। — তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৪১৬

একটি আদর্ব বা ভদুতা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাক, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নবী ত্রু -এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান কর। বিশেষ করে যখন কোনো সমাবেশ হবে এবং কোনো জরুরি বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরপ স্থলে রাস্লুল্লাহ ত্রু -এর কাছে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো এদিক-ওদিক যাবে না। কারণ এটাও পূর্ণাঙ্গ মুমিনের একটা নিদর্শন।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ক্রিট্র -কে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী ক্রিট্র ! তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্যে তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে যাবে তখন সে যেন মজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে, তখনো যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয়বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।"

[এ হাদীসটি ইমাম আবৃ দাউদ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিয়ী (র.) ও ইমাম নাসায়ী (র.)-ও এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিয়ী (র.) এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।] ─[তাফসীরে ইবনে কাসীর] একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন: আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ্রাট্র -এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ হ্রাট্র-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন; তখন তারা এর জন্য অনুমতি নেওয়া জরুরি মনে করতেন না।

উত্তর: জবাব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়নি; বরং কোনো প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, এটা হচ্ছে তার বিধান; যেমনটা খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এ বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শন্দ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ -এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

বৈশে কি বুঝানো হয়েছে? : এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ হু মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরি মনে করেন; যেমন আহ্যাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল। এছাড়াও জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শসভা ইত্যাদি।

এ আদেশ রাস্লুল্লাহ — এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, নাকি ব্যাপক: ফিক্হবিদগণ সবাই একমত যে, এ আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামি প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রাস্লুল্লাহ — এর মজলিসেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এ বিধান, তিনি সবাইকে একত্র হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েজ। – ক্রিকুত্বী, মাযহারী ও বয়ানুল কুরআন]

বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ্রান্থান এর মজলিসের জন্য এ আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামি সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এ আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোনো মজলিসে কোনো সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

ः শানে নুযূল: আবৃ নু'আঈম দালায়েল গ্রন্থে বাহহাক (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, গ্রাম্য লোকেরা হয়র হাল্ল-কে ইয়া মুহাম্মদ!' কিংবা 'ইয়া আবাল কাসেম!' বলে ডাকত। এটা শিষ্টাচারের বেলাফ। এ প্রসঙ্গে নাম ধরে ডাকতে নিষেধপূর্বক এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, লোকেরা রাস্লুল্লাহ —-ক 'হে মুহামদ — !' এবং 'হে আবুল কাসেম — !' বলে আহ্বান করত, যেমন তারা একে অপরকে ডেকে থাকে। আল্লাহ তা আলা তাদেরকে এ বেআদবি হতে নিষেধ করে দেন। তাদেরকে তিনি বলেন, তোমরা রাস্লুল্লাহ —এর নাম ধরে ডেকো না; বরং 'হে আল্লাহর নবী — !' বা 'হে আল্লাহর রাস্ল — !' এই বলে ডাকবে। তাহলে তাঁর বুজুর্গি, মর্যাদা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোও এ আয়াতের মতোই। আল্লাহ তা আলা বলেন — ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يَّايُهُا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَرفَعُواَ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ اوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلسَّقَوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَاَجْرُ عَظِيمَ مَ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاْ ِ الْحُجُرَتِ اكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ . وَلُو اَنْهُمْ صَبَرُوا

حَتْى تَخْرُجُ إِلْيَهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُوزٌ رَّحِيمً .

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা নবী ক্রি নের কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিম্বল হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর রাসূল ক্রি নিছেনের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন; তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তবে তাই তাদের জন্য উত্তম হতো; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" — সূরা ছজুরাত: ২-৫]

সূতরাং এসব আয়াত দারা মুমিনদেরকে ভদুতা শিখানো হয়েছে যে, তাঁকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে ইত্যাদি। এমনকি পূর্বে তো তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় সদকা করার হুকুম ছিল। এটা হচ্ছে এ আয়াতের একটি ভাবার্থ। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলো, রাস্লুল্লাহ

-এর দোয়াকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের দোয়ার মতো মনে করো না। তাঁর দোয়াতো কবুল হবেই। সূতরাং সাবধান! তোমরা আমার নবী তাঁর ক্ষ্ট দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো বদ দোয়া যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ —এর আদেশের, তাঁর সুন্নতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে শান্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল —এর সুনুত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তো তা ভালো। আর যদি সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা অবশাই আগ্রাহা। রাসূলুল্লাহ — বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য।" [এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।] প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেউই শরিয়তে মুহাম্মাদীর — বিপরীত করে, তার অন্তরে কুফরি, নিফাক, বিদআত ও মন্দের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। তাকে কঠিন শান্তি দেওয়া হয়; হয়তো দুনিয়াতেই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শান্তি দারা।

ভিল আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যাতে ব্যাপ্ত রয়েছ তিনি তা জানেন। তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাক না কেন, সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। বান্দাদের ভালো-মন্দ সমস্ত কাজ তিনি পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাক অথবা গোপনে গোপনে কিছু কর না কেন, আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। প্রকাশ্যও গোপনীয় সবই তাঁর কাছে সমান। চুপি চুপি কথা এবং উল্ডৈঃস্বরের কথা সবই তাঁর কানে পৌঁছে যায়। সমস্ত প্রাণীর রিজিকদাতা তিনিই। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক অবস্থার খবর তিনিই রাখেন। প্রথম থেকেই সবকিছু লাওহে মাহফৃযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অদৃশ্যের চাবি তাঁরই হাতে আছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। জলে ও স্থলে অবস্থানরত সবকিছুর খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে সেটাও তাঁর অজানা থাকে না। জমিনের অন্ধকারের মধ্যে কোনো দানা নেই এবং শুষ্ক ও সিক্ত এমন কোনো জিনিস নেই, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। এ বিষয়ের বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। যখন সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, ঐ সময় তাদের সামনে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্য ও পাপ পেশ করা হবে। তারা তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত আমল দেখতে পাবে। আমলনামা তারা ভীত ও কশিতভাবে দেখবে এবং তার মধ্যে তাদের সারা জীবনের কার্যাবলি দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্বয়ের স্বরে বলবে, "এটা কেমন কিতাব যে, এতে বড় তো বড়ই; এমনকি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোনো কিছুও বাদ পড়েনি!" যে যা করেছে তার সবই সেখানে বিদ্যমান পাবে। যেমন মহামহিম ও প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন– يُنْبُرُ অর্থাৎ "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدْمَ وَ ٱخْوَ পিয়েছে।' -[সূরা কিয়ামাহ: ১৩]

অন্যত্র তিনি বলেন–

وَ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَوَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلُتَنَا مَالِ لِهٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَفِيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصُهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وُلَا يَظْلِمُ رُبُّكَ اَحَدًا .

অর্থাৎ "আর হাজির করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতঙ্কগ্রন্ত এবং তারা বলবে, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে হাজির পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।" –[সূরা কাহাফ: ৪৯] এ জন্যেই মহান আল্লাহ এখানে বলেন, যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা বা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। –[ইবনে কাসীর]



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

### অনুবাদ :

- تَبُرَكَ تَعَالَى نَزَلَ الْفُرقَانَ الْقُرانَ لِاَنَهُ فَرَانَ لِاَنَهُ فَرَقَ الْمُعُرانَ لِاَنَهُ فَرَقَ الْمُعَلِي عَبْدِهِ فَرَقَ بَيْنَ الْمُحَمَّدِ لِيكُونَ لِلْعَلْمِيْنَ آي الْإِنْسِ وَالْجِنِّ دُوْنَ الْمَلْئِكَةِ نَذِيْراً . مُحَوِّفًا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.
- . إِلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًّا وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْرُمِنْ شَانِهِ اَنْ يُخْلَقَ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا سَوَّاهُ تَسُويَةً.
- ا. وَاتَّخَذُوْا آيِ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِهِ آيِ اللهِ اللهِ آيُ اللهِ اللهُ الله

- ১. কত মহান তিনি, যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কেননা এটা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। তাঁর বান্দার প্রতি হযরত মুহাম্মদ -এর প্রতি যাতে তিনি হতে পারেন বিশ্বজগতের জন্য অর্থাৎ মানব ও দানবের জন্য। ফেরেশতাগণের জন্য নয়, সতর্ককারী আল্লাহর শাস্তি হতে ভীতি প্রদর্শনকারী।
- ২. যিনি আকাশমগুলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। যা সৃজিত হওয়ার উপযোগী এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। অর্থাৎ তাকে সঠিকভাবে স্প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
  - আর তারা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ কাফেররা তাঁর পরিবর্তে

    আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহরূপে অর্থাৎ মৃর্তিকে।

    যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা

    অন্যের সৃষ্টি। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের

    অপকার করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং

    উপকার করার অর্থাৎ লাভ করার এবং তারা ক্ষমতা
    রাখে না মৃত্যু ও জীবনের অর্থাৎ কাউকে মৃত্যুদান
    করতে এবং কাউকে জীবন দান করতে এবং
    পুনরুখানের উপরও তারা কোনো ক্ষমতা রাখে না।

    অর্থাৎ মৃতদেরকে জীবিত করার।

### অনুবাদ

- কাফেররা বলে, এটা তো কিছুই নয় কুরআন তো
  কিছুই নয় মিথ্যা ব্যতীত হ্যরত মুহাম্মদ ক্রি নিজেই
  এটাকে উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক
  তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে আর তারা হলো
  কিতাবধারী সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আালা বলেন,
  এরূপে তারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত
  হয়েছে। সত্য প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা বলা উভয় ক্লেরেই।
   ৫. তারা আরো বলে এগুলো তো সে কালের উপকথা
  - হৈ <u>তারা</u> আরো <u>বলে এগুলো তো সে কালের উপকথা</u>
    মিথ্যা অলীক কাহিনী। শৈকটি শিকটি শিকটি হিমিয়া বর্ণে পেশসহ]-এর বহুবচন। <u>যা তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন</u> অন্যের সাহায্যে উক্ত সম্প্রদায় থেকে। এগুলো তার নিকট পাঠ করা হয়। যাতে তিনি মুখস্থ করে নিতে পারেন। <u>সকাল-সন্ধ্যায়।</u>
    - . আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে
      বলেন— বলুন! এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি
      সকল রহস্য অবগত আছেন অদৃশ্যের ব্যাপারে
      আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল
      মুমিনদের জন্য প্রম দ্য়ালু তাদের ব্যাপারে।
    - তারা বলে এ কেমন রাসূল, যিনি আহার করেন এবং হাঁটে বাজারে চলাফেরা করেন, তার নিকট কোনো ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না যে, তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারী রূপে, যে তাঁকে সভায়েন করত।
  - শ্রেষ তাকে ধনভাগ্রার দেওয়া হয় না কেনা আকাশ থেকে যা তিনি বায় করতে পারতেন । ফলে জীবিকা অন্বেষণকল্পে তাকে বাজারে গমন করতে হতো না । অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেনা যা থেকে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করতেন । অর্থাৎ তার ফলফলাদি হতে । ফলে তিনি তাতে যথেষ্ট করতে পারতেন । অন্য কেরাতে ১৯৯০ রারা তা থেকে খেতাম । এবং এর দ্বারা অর্থাৎ আমরা তা থেকে খেতাম । এবং এর দ্বারা আমাদের উপর তার বিশেষ মর্যাদা লাভ হতো । সীমালজ্বনকারীরা আরো বলে অর্থাৎ কাফেররা মুমিনগণকে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ । প্রতারিত ও বিবেক পরাভূত ব্যক্তিরই অনুসরণ করে থাকো ।

- ٤. وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ هٰذَا أَى مَا الْغُرانَ إِلَّا
- إِفْكُ كِذْبُ نِ افْتَرَاهُ مُحَمَّدُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْخُرُونَ وَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالَى فَقَدْ الْخُرُونَ وَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالَى فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا . كُفْرًا وَكِذْبًا أَيْ بِهِمَا .
- . وَقَالُوْا اَيْضًا هُوَ اسَاطِيْرُ الْأُولِيْنَ اكَاذِيْبُهُمْ مَا الْأُولِيْنَ اكَاذِيْبُهُمْ جَمْعُ السُطُورَةِ بِالظَّمِّ اكْتُتَبَهَا إِنْتَسَخَهَا

مِنْ ذَٰلِكَ الْقُومُ بِغَيْرِهِ فَهِيَ تُمْلَى تُقَرأُ عَلَيْهِ لِيَحْفَظَهَا بُكُرةً وَاصِيْلًا . عُدُوةً وَعَشِيًّا .

7. قَالَ تَعَالَى رَدُّا عَلَيْهِمْ قُلُ اَنْزَلُهُ الَّذِيُ اللَّذِيُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ عَلَمُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَّحِيْمًا بِهِمْ ـ

٧. وَقَالُوْا مِالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَاٰكُلُ الطَّعَامَ
 ويَعَشِى فِي الْاَسْوَاقِ طَلَوْلاً هَلاَ أُنْزِلُ النَّهِ
 مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْراً يُصَدِّقُهُ.

. آوَ يُلْقَى إِلَيْهِ كُنْزُ مِنَ السَّمَاءِ يُنْفِقُهُ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْقِ فِي الْاَسْوَاقِ لِطَكِيبِ الْمُسْعَاشِ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ يَّاكُلُ الْمُعَاشِ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ يَّاكُلُ مِنْ شِمَارِهَا فَيَكْتَفِي بِهَا وَفِي مِنْ شِمَارِهَا فَيَكْتَفِي بِهَا وَفِي وَرَاءَةٍ نَاكُلُ بِالنُّونِ اَى نَحْنُ فَيَكُونُ لَهُ مَزِينَّةً عَلَيْنَا بِهَا وَقَالُ الطَّلِمُونَ اَيَ الْكَافِرُونَ عَلَى عَلْمُونَ اَيَ الْكَافِرُونَ وَلَا الطَّلِمُونَ اَيَ الْكَافِرُونَ وَلَا الطَّلِمُونَ اَيَ الْكَافِرُونَ وَلَا الطَّلِمُونَ اللَّي الْكَافِرُونَ وَلَا الطَّلِمُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّونَ اللَّهُ وَقَالُ الطَّلِمُونَ اللَّا لَكُافِرُونَ وَلَا الطَّلِمُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُعْلَى اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

অনুবাদ :

ه . قَالَ تَعَالَى أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ه. ه. قَالَ تَعَالَى أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلأَمْثَالُ بِالْمُسْخُورِ وَالْمُحْتَاجِ اِلْي مَا يننفقه والحي مكك يتقوم معنه بالآمر فَـضَـلُنُوا بِـلْزلِـك عَـنِ الْـهُـدٰى فَـلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا طُرِيقًا إِلَيْهِ.

<u>উপমা দেয়।</u> জাদুগ্রস্ত, ব্যয়ভারের প্রতি মুখাপেক্ষী ও একজন ফেরেশতার সাথে, যে তার কাজে সহায়ক হতো। <u>তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে</u> এর কারণে হেদায়েত থেকে <u>ফলে তারা পথ পাবে না।</u> তার প্রতি পৌছতে কোনো রাস্তা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

# তাহকীক ও তারকীব

এ সূরাট মক্কী, তবে তিনটি আয়াত হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। সকল সূরার নাম এবং তার ক্রমধারা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সবকিছুই تُوتِينُونِيُ তথা আল্লাহর রাসূল 🚟 -এর তরফ থেকে শ্রুত। তবে আয়াতের সংখ্যা এরপ تُوتِينُونِيُ नय । এ সূরাটি তাওহীদ ও পুরুত্থানের বিষয়াদি সম্বলিত। -[জুমাল]

এ পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত রয়েছে। قَوْلُهُ إِلَى رَحِيْمُا

এর ব্যাখ্যা, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তা ও গুণাবলি ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে সকল عَوْلُهُ تَكَالَي মাখলুকের উধের। تَبَارَكُ किয়ाটি অতীতকালীন শব্দ। এর أُصَارِعْ , إسْم فَاعِلْ ও মাসদার ব্যবহৃত হয় না এবং আল্লাহ তা আলা ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় না। বরকতের অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া চাই প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক।

এর অর্থ : قَنُولُهُ لَأَرُفُرُقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ হলো পার্থক্য বিধানকারী। কুরআন যেহেতু হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধান করেছে এ কারণেই কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কুরআন যেহেতু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণ হয়েছে এ কারণে কুরআনের অবতরণ প্রসঙ্গে বিলা হয়েছে, যা অধিকরূপে পৃথক পৃথক অবতরণ করা বুঝায়। -[জুমাল] كُزُلُ

এটা অবতরণের ইল্লভ বা কারণ। এর মধ্যকার যমীরটি عَبُد -এর প্রতি ফিরেছে। কেননা এটা এর عَبُد لِيكُونَ وَ নিকটবর্তী, আবার فُرْقَانٌ -এর প্রতিও ফিরতে পারে। আবার مُنْزُلُ তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতিও ফিরতে পারে।

এর সাথে সংশ্লিষ্ট। শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে। تَوْلُهُ لِلْعُلَّمِيْنَ এটা বৃদ্ধি করে আল্লাহ তা আলার সন্তাকে মাখলুক হওয়া থেকে খারিজ করেছেন। قَوْلُهُ مِنْ شَانِهِ أَنْ يُخْلَقَ

কেননা আল্লাহ তা আলার সত্তা شئ হওয়া স্বীকৃত। অন্যথায় তিনি যদি شَنَ হন তাহলে اِرْتِفَاع نَقِينَضَيْن তথা ভিন্নমুখী দূটির কোনো একটি না হওয়া সাব্যস্ত হবে। কাজেই তাকে ॐ মানতে হবে। আর যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তা ক্রেয়া সাব্যস্ত হলো তখন خَلَقٌ كُلُّ شَيْء -এর অন্তর্গত হলো। সুতরাং তাঁর সন্তাও মাখলুক হওয়া সাব্যস্ত হলো। অথচ এটা অসম্ভব।

এ প্রশ্ন নিরসনকর্ম্নে ব্যাখ্যাকার (র.) مِنْ شَانِهِ أَنْ يُخْلَقَ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন।

উত্তরের সারাংশ এই যে, تَخْلِيْتُ বলা হয় কোনো বন্ধু অন্তিত্বে আনাকে, আর অন্তিত্বহীনতা থেকে ঐ বন্ধুই অন্তিত্বে আসা সম্ভব যা অস্তিত্বহীন ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো অন্তিত্বহীন ছিলেন না। অতএব আল্লাহ তা'আলার সত্তা মাখলুক বা সূজিত হওয়া থেকে খারিজ হয়ে গেল।

: قَوْلُهُ سَوُّاهُ تَسْوِيَهُ । এ বাক্যে বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্ন নিরসন করেছেন।

উত্তর: আয়াতে عَثُرُهُ تَعْدِيرٌ वा অগ্ন-পশ্চাৎ ঘটেনি। কেননা عَثُرُهُ تَعْدِيرٌ অংশটি تَعْدِيرٌ অংশটি عَدُرُهُ تَعْدِيرٌ वा অগ্ন-পশ্চাৎ ঘটেনি। কেননা কু তৈরি করার পর তা ঠিক করা। তার ক্রেটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করা, মজবুত করা ইত্যাদি। আর এটা সৃষ্টির পরে হয়ে থাকে। অতএব এখানে কোনো প্রশ্ন নেই।

(بِنَزْعِ الْخَافِضِ) শक्षय श्र श्र कात छेश थाकात प्राधारा ﴿ طُلْمًا وُزُورًا بِعَالَمُ وَرُورًا بِعَلَمُ وَ فَوَلَهُ فِهِمَا لَا الْمَاءِ وَرُورًا بِعَلَمْ وَرُورٍ प्रमानपूर्व श्रारह । भून وَرُوْرٍ किन । व्याधाकात এটाই जवनम्बन करतिहान । जात कारता कारता प्रति بَا يُولُو اللهِ अम्बद्य निर्काह وَمُفَوْلُ بِهِ بَعْمَا فِي اللهُ ا

ত্র ত্রাখ্যাকার (র.) যেমন خَبَرٌ মুবতাদার خَبَرٌ মুবতাদার وَهُولُهُ هُو اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ এখানে الْأُولِيْنَ বলেছেন। আর الْكُتْتَبَهُا বাক্যটি عَالَ এর স্থলে এবং الْكُتْتَبَهُا তার খবরও হতে পারে।

তথা আরবি رَسُمُ الْخَطِّ : এখানে وَ رَسُمُ الْخَطِّ তথা আরবি وَسُمُ الْخَطِّ : এখানে وَ وَاللَّهُ مَالِ هَلَوْ اللَّوسُولِ जথা আরবি وَسُمُ الْخَطِّ : এর কারণ এই যে, বর্তমানে আমরা যে কুরআন পড়ে থাকি, তা মাসহাফে উসমানী অনুযায়ী। তাতে যেভাবে লিখিত আছে তার ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়।

وَوَلُهُ فَيَكُوْنَ [যা لَوْلاً -এর অর্থে ব্যবহৃত] -এর জবাব এ কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। مَنْصُوْب হয়েছে। وَمُولُهُ فَيَكُوْنَ (এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য إِسَّم -কে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জুলুম অত্যাচারকে স্পষ্ট করার জন্য; অন্যথায় وقالوا বলা যথেষ্ট ছিল।

### প্রাসঙ্গিক আঙ্গোচনা

সুরা ফুরকানের তাৎপর্য ও পূর্ববতী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববতী সূরার শেষে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন—
তথাং তিনি ভালোভাবেই জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছ অর্থাং তোমাদের আকিদা বিশ্বাস,
চিন্তা-চেতনা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। এরপর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে আসবে, সেদিন তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে, তাই এ সূরার শুক্ততে ইরশাদ হয়েছে—

ত্যাই কার্যকলান, মহিমময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

এ স্রা মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরতের পূর্বে এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন আরবের কাফেররা প্রিয়নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল। তারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত, তারা এ কথা বিশ্বাস কবতে প্রস্তুত ছিল না যে, আল্লাহ পাক এমন এক ব্যক্তির উপর তাঁর মহান বাণী নাজিল করেছেন, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বসন্ত তাদেরই মাঝে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তাদের নিকট যেমন বিশ্বাসকর ছিল, তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য। অথচ এটিই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং চিরসত্য। পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের একত্বাদে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের হাতে বানানো মূর্তিই ছিল তাদের উপাস্য, মিথ্যা ছিল তাদের নিকট প্রিয়। আর সত্য ও সুন্দর ছিল তাদের নিকট অপ্রিয়, এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী

আর যেহেতু এ সূরায় হক্ব ও বাতিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ফুরকান। এ সূরায় তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী 🚃 -এর নবুয়তকে অস্বীকার করত, তাদের যাবতীয় সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যারা অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের প্রতি জলুম অত্যাচার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখও করা হয়েছে এ আয়াতে। যাতে করে পবিত্র কুরআনকে যারা অস্বীকার করে, প্রিয়নবী 🚐 -এর নবুয়তকে যারা অবিশ্বাস করে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক বা পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থাকে। −[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ সূরায় বিশেষভাবে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককার মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। ⊣্দুররুল মানসূর খ. ৫, পৃ. ৬৮] আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র.) এ সূরা সম্পর্কে লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ একমত যে এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, তিন আয়াত ব্যতীত সাতাত্তর আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাখানি মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ

তিনটি আয়াত মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যাহহাক (র.) বলেছেন, এ সূরার প্রথমাংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর অবশিষ্টাংশ মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। —[তাফসীরে রহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ২৩০]

এই সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাম্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শক্রর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ، فُرْتَانٌ কুরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কুরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মুজেযার মাধ্যমে সত্যপন্থি ও মিথ্যাপন্থিদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলেশ তাই একে ফুরকান বলা হয়।

এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। قُولُهُ لِلْمَالَمِيْنَ : এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাস্লুল্লাহ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরণণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাই 🚃 ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজ্ঞগতের জন্য ব্যাপক। এর পর تخَلِيْق : قَوْلُهُ فَقَدُرُهُ تَقْدِيْرُ अत পর تَخْلِيْق : قَوْلُهُ فَقَدُرُهُ تَقْدِيْرًا ব্যতিরেকেই কোনো বস্তুকে অনন্তিত্ব থেকে অন্তিত্বে আনয়ন করা তা যেমনই হোক।

طেত্যেক সৃষ্ট বন্তুর বিশেষ রহস্য : تَغَرِيْر -এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন প্রকৃতি, আকার আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা ّ 🗗 আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। 🕱 ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃঙ্জিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সেই কাজের উপযোগী, যার 🙇 জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে তা ডুবে যায় এবং পাথর ও 🔌 লোহার ন্যায় শক্ত করা হয়নি যে, তা খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে 🗓 ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক 💃 রহস্য নিহিত আছে, বাতাসও তরল; কিন্তু পানি থেকে পানি ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌছে না। এতে মানুষকে 🚖 কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন; কোনোরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্টবস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ণ নমুনা। ইমাম গাযালী (র.) এ বিষয়ে اللهِ تَعَالَى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

জালোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কুরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে ﷺ খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিম্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা কোনো সৃষ্ট মানবের জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

এখানে থেকে রাস্লুল্লাহ وقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكُ الْخَ الْخَ الْخَ الْخَ الْخَ الْخ মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাবের বর্ণনা তরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়: বরং মুহাশ্বদ ক্রি নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরা কালের উপকথা ইহুদি, খ্রিস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। থেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর— লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেন যে, এটা আল্লাহর কালাম।

কুরআন এই আপন্তির জবাবে বলেছে— السّمَارَاتِ وَالْارْضِ ; এর সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাজিলকারী আল্লাহ তা আলার সেই পবিত্র সন্তা যিনি নভোমগুল ও ভূমগুলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিকাহাল। এ কারণেই তিনি কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা এটাকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর; বরং কোনো মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ। এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রা লভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিছু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কুরআনের এক আয়াতের মোকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারো হয়নি। অথচ তারা রাস্লুল্লাহ —এর বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি এমন কি সন্তান সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুষ্ঠিত ছিল না। কিছু কুরআনের অনুরূপ সূরা লিখে আনার মতো ছোট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়রে জাজ্ল্ল্যমান প্রমাণ যে, কুরআন কোনো মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ তা আলারই কালাম। অলঙ্ককারগুণ ছাড়াই এর অর্থসন্তার ও বিষয়রবন্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সন্তার পক্ষ থেকেই সন্তব্পর হতে পারে।

ছিতীয় আপন্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না; বরং ফেরেশতাদের মতো পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধনভাগ্তার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোনো চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহর রাসূল একথা আমরা কিরপে মানতে পারি; প্রথমত তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়ত কোনো ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না, যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি জাদুগ্রন্ত। ফলে তাঁর মন্তিক বিকল হয়ে গেছে এবং তিনি আগাগোড়াই বল্লাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছে যে— হয়িতি ক্রিটার ক্রিটার ক্রিটার ক্রিটারত জন্বব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

- ১০ কত মহান তিনি কত প্রাচুর্যময় যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। যা তারা বলেছে ধনভাগ্যর ও বাগান হতে। <u>উদ্যানসমূহ</u> যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে। কেননা, এটা তিনি আখিরাতে দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং তিনি আপনাকে প্রাসাদসমূহ ও দিতে পারেন। کَجْعَلُ শব্দটি জযম সহকারে। অন্য এক مُعْلَد সহকারে পঠিত হয়েছে رُئْع হিসেবে।
- ১১. <u>কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে</u> কিয়ামতকে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত <u>রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি।</u> অর্থাৎ, তীব্র উত্তপ্ত।
- ১২. দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখাবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার শব্দের অর্থ হলো উত্তেজনায় রাগান্বিতের ন্যায়, যখন ক্রোধে বুকের মধ্যে টগবগ করে উথলানোর ন্যায় শব হয়। আর رُفِيْرٌ অর্থ হলো- প্রচণ্ড শব্দ বা আওয়াজ অথবা ক্রন্ধ স্বর শ্রবণ দ্বারা অর্থ হলো তাকে দেখা ও জানা।
  - স্ক্রীর্ণ স্থানে ত্র্টি শক্টি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয় অবস্থায়ই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। 🕰 হলো কারণ মূলত এটা হলো তার حَالً থেকে مَكَانُ সিফত। শুঙ্খলিত অবস্থায় শিকলে জড়িত। অর্থাৎ শিকল দারা তাদের হাতকে ক্ষন্ধের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে তথা বেঁধে ফেলা হবে। আর তাশদীদটিকে আধিক্য বুঝানোর জন্য নেওয়া হয়েছে। তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে বিনাশ।

- ١٠. تَبْرُكُ تَكَاثُر خَيْرًا الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَالُوا مِنَ الْكَنْزِ وَالْبُسْتَانِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ طِ اَىْ فِي الدُّنْيَا لِآنَّهُ شَاءَ أَنْ يُعْطِينَهُ إِيَّاهَا فِي الْأُخِرَةِ وَيَجْعَلْ بِالْجَزْمِ لَّكَ قُصُورًا . أَيْضًا وَفِيْ قِرَاةٍ بِالرُّفْعِ السِّتِئْنَافًا .
- . بَلُّ كَذُّبُوْا بِالسَّاعَةِ الْقِيَامَةِ وَاَعْتَذْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ج نَارًا مُسْعِرَةً أَيُّ مُشْتَدُّةً .
- إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مُنكَانِ البَعِيْدِ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا غِلْيَانًا كَالْغَضَبَانِ إِذَا غَلَا صَدْرُهُ مِنَ الْغَضَبِ وَزَفِيْرًا . صَوْتًا شَدِيْدًا وَسِمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهُ وَعِلْمُهُ .
- ১৩. যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে এর কোনো وَإِذَا ٱلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا بالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِأَنْ يُضِيْقَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهَا حَالٌ مِنْ مَكَانًا لِأَنَّهُ فِي الْاَصْلِ صِفَةُ لَهُ مُّقَرَّنِيْنَ مُصَفَّدِيْنَ قَدْ قُرِنَتْ آيْدِيهُمْ إلى اعْنَاقِهِمْ فِي الْاغَلْلِ وَالـتَّشْدِيْدُ لِلتَّكْثِيْرِ دُعَوا هُنَالِكَ ثُبُورًا . هَلَاكًا .

\ ১১৪.তখন তাদেরকে বলা হবে− <u>আজ তোমরা একবারের জন্</u>য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা وَادْعُوا ثُبُورًا كُثِيرًا ـ كَعَذَابِكُمْ ـ করতে থাকো, তোমাদের বারবার শান্তির মতো।

১৫. <u>আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন! এটাই শ্রেয়</u> উল্লিখিত শান্তির হুমকি ও জাহান্নামের আগুনের বিবরণ নাকি স্থায়ী জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মুগ্রাকীগণকে। <u>এটাই তাদের জন্য রয়েছে</u> আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে تَعَالَى جُزَاءٌ ثُوابًا وُمُصِيرًا مَرْجِعًا. পুরস্কার ছওয়াব, পুণ্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

> 🖊 ১৬. সেথায় তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং তারা স্থায়ী হবে। خَالِدِيْنَ শব্দটি حَال لَازِمَة এবং এই তাদের উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পুরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িতু। সুতরাং যাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে সে তাঁর নিকট তা পুরণ করার দাবি করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন আমাদেরকে তা প্রদান করুন। অথবা ফেরেশতাগণ তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে প্রবেশ করান সেই স্থায়ী জানাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে প্রদান করেছেন।

১৭. এবং যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন 🖽 🚓 শব্দটি يُرُن এবং يُكَاء উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত করত তাদেরকে অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া ফেরেশতা। হযরত ঈসা, হযরত ওজায়ের এবং জিনদের <u>সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন</u> উভয়রপেই পঠিত। يُقُولُ উপাস্যদেরকে, উপাসকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সুদৃঢ় করার জন্য। <u>তোমরাই কি</u> শিল্প এর দুটি হামযাকে আপন অবস্থায় বহাল রেখে, দ্বিতীয় টিকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে, দ্বিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃত ও অপরটির মাঝে একটি 此 বৃদ্ধি করে এবং তা পরিত্যাগ করেও পাঠ করা যায়। আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে তোমরা তাদেরকে তোমাদের উপাসনা করার নির্দেশ দিয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিলে? নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? অর্থাৎ নিজেদের থেকেই সৎপথ বিচ্যুত হয়েছে।

. فَيقَالُ لَهُمْ لا تَدْعُوا الْيَوْمُ ثُبُورًا والحدَّا

. قُلْ اَذْلِكَ الْمَذْكُورُ مِنَ الْوَعِيْدِ وَصِفَةُ النَّارِ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ هَا الْمُتُقُونَ ط كَانَتْ لَهُمْ فِيْ عِلْمِهُ

. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَا أُونَ خُلِدِيْنَ طَحَالُ لاَزِمَةٌ كَانَ وَعْدُهُمْ مَا ذُكِرَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مُستُولًا . فَيَسْالُهُ مَنْ وَعَدَبِهِ رَبَّنَا وَاتِّنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ اَوْ يُسْاَلُهُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ رَبُّنَا وَادْخِلْهُمْ جُنَّاتِ عَدْنِدِ الَّتِي وَعَدْتُهُمْ.

. وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ بِالنُّونِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ ومَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَلَاتِكَةِ وَعِيْسٰي وَعُزَيْرِ وَالْجِنِّ فَيَقُولُ تُعَالِٰى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالنُّنُونِ لِلْمَعْبُوْدِيْنَ إِثْبَاتًا لِلْحُبَجَةِ عَكَى الْعَابِدِيْنَ ءَانْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ ٱلِفًا وَتُسْهِيْلِهَا وَادْخَالِ البِفِ بسَيْنَ النَّمُسَهَلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَوْكُهُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هُولاً؛ أَوْقَعْتُمُوهُمْ فِي الضَّلَالِ بِامْرِكُمْ إِيَّاهُمْ بِعِبَادَتِكُمْ أَمْ هُمْ ضَلُوا السَّبِيلَ . طَرِيْقَ الْحَقِّ بِأَنفُسِهِمْ .

## অনুবাদ

১৮. তারা বলবে, পবিত্র ও মহান আপনি আপনার শানের অনুপযোগী বিষয়াদি হতে আপনি পৃত-পবিত্র । আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারি না । অর্থাৎ আপনি ব্যতীত করতে করেছে করতে পারি না । অর্থাৎ আপনি ব্যতীত হয়েছে করতে এর তাকিদের জন্য । এর পূর্ববর্তী অংশ হলো দিতীয় মাফউল । কাজেই কিভাবে আমরা আমাদের উপাসনার নির্দেশ দিতে পারিং আপনিই তো এদেরকে ও এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন । তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দীর্ঘায়্ম ও সম্পদের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে । পরিণামে তারা উপদেশ বিশ্বত্ হয়েছিল তারা উপদেশ ও কুরআনে প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে পরিত্যাগ করেছিল । এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্রংসপ্রাপ্ত জাতিতে । বিপর্যয়ে ।

১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন— তোমরা যা বলতে তা তারা

মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ উপাস্য দেবতাগণ
অস্বীকার করবে। তাঁহাঁ শব্দটি এ যোগে পঠিত।
তারা যে উপাস্য এ বিষয়টি। সুতরাং তোমরা পারবে
না তাঁহাঁ শব্দটি এবং এবং একং পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তারাও নয় এবং তোমরাও নও
শান্তি প্রতিহত করতে তোমাদের থেকে শান্তি বিদ্রিত
করতে এবং সাহায্যও পাবে না অর্থাৎ তার থেকে
তোমাদেরকে রক্ষা করতে। তোমাদেরকে মধ্যে যে
সীমালজ্ঞান করবে শিরক করবে তাকে আমি চরম
শান্তি আস্বাদন করাব

২০. <u>আপনার পূর্বে আমি যে সকল রাসুল প্রেরণ করেছি</u>

<u>তারা সকলেই তো আহার করতেন এবং হাটে</u>

<u>বাজারে চলাফেরা করতেন</u> আপনিও তাদের মতোই

এবং তাদেরকেও অনুরূপ বলা হয়েছে যেমনটি

আপনাকে বলা হয়েছে।

الله عَمَّا لا عَمَّا لا عَمَّا لا عَلَيْ الله عَمَّا لا يَلْبِيْ بِكُ مَا كَانَ يَنْبَعِي يَسَتَقِيْمُ لَنَّا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ أَى غَيْرِكَ مِنْ أَوْلِياً مَعْعُولُ أَوَّلُ وَمِنْ زَائِدَةً لِتَاكِيْدِ النَّفِي وَمَا قَبْلَهُ الثَّانِي فَكَبْفَ نَامُرُ النَّانِي فَكَبْفَ نَامُرُ النَّانِي فَكَبْفَ نَامُرُ النَّانِي فَكَبْفَ نَامُرُ النَّانِي فَكَبْفَ نَامُرُ مِنْ قَبْلِهِمْ بِإطَالَةِ الْعُمْرِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ مَتْ مَنَّا اللَّهُ فَرَا الْمُوعِظَةَ وَالْإِيْمَانَ بِالْقُرْأَنِ وَكَانُوا قَوْمًا الْمُؤْرُا وَكَانُوا قَوْمًا الْمُؤْرِدُ وَلَا الْمُؤْرُا وَكَانُوا قَوْمًا الْمُؤْرُا وَكَانُوا قَوْمًا الْمُؤْرُا وَكَانُوا قَوْمًا اللهُ فَرَالِ وَكَانُوا قَوْمًا اللهُ وَلَا اللهِ هَلَكُى .

قَالَ تَعَالَى فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ آَى كَذَّبَ الْمُعَبُودُونَ الْعَابِدِينَ بِمَا تَقُولُونَ الْمَعْبُودُونَ الْعَابِدِينَ بِمَا تَقُولُونَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالْتَحْتَانِيَّةِ اللَّهُ فَكَالِيَّةِ وَالْتَحْتَانِيَّةِ اللَّهُ فَكَالِيَّةِ وَالْتَحْتَانِيَّةِ اللَّهُ مَا وَلاَ انْتُمْ صَرْفًا دَفْعًا لِلْعَذَابِ عَنْكُمْ وَلاَ نَصْرًا ج مَنْعًا لَكُمْ مِنْهُ وَمَنْ يُظْلِمْ يَشْرِكُ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا وَمَنْ يُظْلِمْ يَشْرِكُ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيْرًا وَهُ الْأَخِرَةِ وَ لَا نَصْرًا فِي الْأَخِرَةِ وَ

٢٠. وما ارسكنا قبلك من المرسلين إلا الله وما ارسكنا والله الله ويمشون في السهم لكنا كُلُون الطعام ويمشون في ذلك وقد الأسواق ط فانت مشكهم في ذلك وقد قيل لك.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً بَلِيَّةً أَبْتُلِى الْغَنِيُ بِالْفَقِيْرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْمَرِيْضِ وَالشَّرِيْفُ بِالْوَضِيْعِ يُقُولُ الثَّانِيْ فِيْ كُلِّ مَا لِيْ لَا أَكُونُ كَالْاَوْلِ فِيْ كُلِّ اتَصْبِرُونَ عَ عَلَى مَا تَسْمَعُونَ فِيْ كُلِّ اتَصْبِرُونَ عَ عَلَى مَا تَسْمَعُونَ مِمَّنْ أَبْتُلِينَتُمْ بِهِمْ السَّتِفْهَامُ بِمَعْنَى وَمَنْ أَبْتُلِينَتُمْ بِهِمْ السَّتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَى اصْبِرُونَ وَبِمَنْ يَجَزَعُ.

## অনুবাদ

হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। ধনীকে দরিদ্র ঘারা, সৃস্থকে অসুস্থতা ঘারা, সম্ভান্তকে ইতরের ঘারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, কেন তাকে প্রথমজনের মতো করা হলো না। উপরের প্রতিটির মধ্যে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কিঃ যাদের সাথে তোমাদেরকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তাদের থেকে যা শুনে থাক, তার উপর। এখানে তাদের তি তাদির কর। তাথা নির্দেশ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন। কে ধর্যধারণ করে আর কে ধর্যধারণ করে না; বরং ছটফট করেঃ

## তাহকীক ও তারকীব

ত্ত यो अन्य अकिए छन या अन्यान्य সকল গুণাবলি সম্বলিত এবং সর ধরনের দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়াকে অনিবার্য করে। এ কারণেই স্থানের প্রতি লক্ষ্য করে এর বিভিন্নরূপ তাফসীর করা হয়। সূরার সূচনায় যেহেতু আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা ছিল। এ কারণে সেখানে مَنْ تَا عَلَى দারা তাফসীর করা হয়েছে। আর এটা যেহেতু দানের ক্ষেত্র, এ কারণে তথা প্রভূত কল্যাণ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। আর সূরার শেষ অংশ যেহেতু আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের ক্ষেত্র, এ কারণে সেখানে تَعَافَمُ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে।

تَبَارُكَ خَيْرُ الَّذِي अर्था९ فَاعِلْ عَلَى بَارَكَ خَيْرُ الَّذِي अर्था९ فَاعِلْ عَلَى بَارَكَ خَيْرُ الَّذِي مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهُو وَ وَ عَنْوَلَهُ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهُو وَ وَ هَوَلَهُ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإَنْهُو وَ وَ هَا مَاهُ وَ لَا عَالَامَ وَ وَ هَا عَالَمُ عَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهِ وَ وَ وَ عَلَى الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله

चात्रा وَنَى الدُّنْيَا पात्रा اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللللللِّلِمُ اللللللللِّلِمُ الللللللللَّ

এখানে غَلْيَانًا -এর ব্যাখ্যা غَلْيَانًا ছারা করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন عَوْلَهُ غَلْيَانًا প্রশ্ন তা শ্রবণের বস্তু নয়, তা হলো দেখার বস্তু।

উত্তর : এখানে غَيْظُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غَلْبَانُ অর্থাৎ উত্তেজিত হওয়া, টগবগ করা, যা শ্রবণ করা যায়। অতএব এখানে আর কোনো প্রশ্ন নেই।

خَلَمُهُ وَسِمَا عُ النَّهُ فَيُظُ رُوْيَتُهُ عَلَمَهُ : এটি উল্লিখিত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর। অর্থাৎ রাগ শ্রবণ দারা উদ্দেশ্য হলো তা দেখা ও অর্বগত হওয়া, আর এটা ক্রোধের ক্ষেত্রে সম্ভব। কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন যে, বাক্যটি মূলত এরপ ছিল। رَأَوْ سَمِعُوْا وَرَاوَا تَغَيُّظُ وَرَاوَا تَغَيُّظُ وَرَاوَا تَغَيُّظُ وَرَاوَا تَغَيُّظُ وَرَاوَا تَغَيُّظُ وَرَاوَا تَغَيُّظُ وَمَا وَمَ সম্পর্ক হলো وَفِيرٌ وَمَعَ সম্পর্ক হলো وَفِيرٌ وَمَعَ اللهِ وَمَا لا وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ত্র কুটা এখন আগে وصِفَتْ এখন আগে وصِفَتْ এখন مَكَانًا হলো مِنْهَا এখন আগে وَوْلَهُ ٱلْقُوْا مِنْهَا مَكَانَا উল্লেখ করা হয়, তখন তা حَالْ হয়ে যায়।

े बाराह وَ مَكُونَدُونَ (ض) اللهُ مُعَلَّدِينَ (ض) المُصَلِّدِينَ (عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَل

वाता छेप्मना इरला मश्कीर्व साना مُنَالِكَ वात مُنَالِكَ वात مُنَالِكَ عَوْلُهُ دُعَوْا هُنَالِكَ

مَنْعُرَلُ لَهُ قَعُلُ قَعُلُ قَعُلُهُ ثَنَا تُبُوراً অর্থাৎ وَعُولُهُ ثَنَا قَوْلُهُ ثَنَا عُولُهُ ثَنَا مُنْعُرلُ لَهُ عَمَالًا قَعُولُهُ تَنَافِكُمْ عَلَى حَسْبِهِ وَهُمَ عَذَابِكُمْ عَلَى حَسْبِهِ وَهُمَا عَذَابِكُمْ عَلَى خَسْبِهِ وَهُمَا عَذَابِكُمْ عَلَى خَسْبِهِ وَهُمَا عَدَابِكُمْ عَلَى خَسْبِهِ وَهُمَا عَدَابِكُمْ وَهُمَا عَدَابِكُمْ عَلَى خَسْبِهِ وَهُمَا عَدَابِكُمْ وَهُمَا عُمْ وَهُمُ اللّهُ وَهُمْ عَلَى خَسْبِهُ وَهُمْ عَلَى خَسْبِهُ وَهُمْ وَمُعْمُ اللّهُ وَهُمْ عَلَى مَعْمُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ عَلَى مَعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُولُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعُمْ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

তথা সংযোগ ﴿ مَا يَعْ مُنَا : এখানে مِلْدُ যেহেতু বাক্য হয়েছে, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) هَا تَعْوُلُهُ هَا তথা সংযোগ স্থাপনকারীর প্রতি ইশারা করেছেন।

قُوْلَهُ اَذُٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ : বিভিন্নরূপ ধমক ও দোজখাগ্নি বেশি উত্তম? নাকি চিরস্থায়ী বেহেশত? এখানে প্রশ্ন হয় যে, এর দ্বারা তো বুঝা গেল যে, আগুনের মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। অথচ বাস্তবে তা নেই।

উত্তর : ১. পবিত্র কুরআনে خَبَرُ অধিকাংশ ক্ষেত্রে الشَّمَ فَاعِلُ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

২. এটা এমনই যে, কোনো মনিব তার গোলামকে কিছু টাকা দিল, এ কারণে গোলাম দুষ্টামি ও বিরুদ্ধাচরণ ওরু করল। ফলস্বরূপ মালিক গোলামকে প্রহার করতে করতে বলল, এটা উত্তম নাকি ওটা?

প্রশ্ন : جُنَّة বলা হয় চিরস্থায়ী আবাসকে । সূতরাং পরে আবার خُنَّة উল্লেখ করার প্রয়োজন কিং

উত্তর : ইযাফতের দ্বারা কখনো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَلْبَارِني نَ اَلْبَارِني نَ الْبَارِيْنِ نَ الْبَارِيْنِ نَ الْبَارِيْنِ نَ الْمَالِيْنَ

े व वाका घाता এकि अद्भात छेखत पिछशा छेएन । قُوْلَهُ فِي عِلْمِهِ تَعَالَىٰ : فَوْلَهُ فِي عِلْمِهِ تَعَالَىٰ

ভবিষ্যতে হিসাব নিকাশের পরে হবে। তথাপি এটাকে مُصِيَّر ও جَزَاءٌ ভবিষ্যতে হিসাব নিকাশের পরে হবে। তথাপি এটাকে অতীর্তকালীন সীগাহ্ দ্বারা ব্যক্ত করা হলো কেনঃ

উত্তর: ১. আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে যেহেতু সবকিছুই বেষ্টিত রয়েছে, এ কারণে অতীতকালীন সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। ২. যে বিষয়টি ঘটা সুনিশ্চিত তাকে অতীতকালীন সীগাহ্ দ্বারা ব্যক্ত করেন। خَالٌ لاَزِمَةٌ হলো خُلِدِيَّنَ অথবা وَاللهُ অথবা عَالُ عَاللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَ لاَزِمَة আর خَالٌ لاَزِمَة হলো পূর্বের অংশ দ্বারা যে অর্থ বুঝে আসে তাকে আরো জোরদার করা।

কু - كَانَ বুঝা বায় وُعَدَ الْمُتَّقُونُ : এটা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো كَانَ -কে জাহির করা। অর্থাৎ وُعَدَ الْمُتَّقُولُهُ وَعَدَهُمُ مَ तूঝा याग्न সেটাই عَانَ , কেউ কেউ (مَا يَشَاءُونَ काउन مَا يَشَاءُونَ काउन وَعَانَ अागुड़ काउन كَانَ काउन مَا يَشَاءُونَ

رَمُو اللهِ عَطْف اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

প্রস্ন : আল্লাহ তা আলা তো সকল গায়েবী বিষয় অবগত, অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট বর্তমান তুল্য। কাজেই উপাস্যদেরকে اَفُلُلُتُهُ -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এ প্রশ্ন মূলত জিজ্ঞাসার জন্য নয় বরং তাদেরকে নিরুত্তর ও নির্বাক করা উদ্দেশ্য। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট প্রশ্ন করা হবে وَإِذَا الْمَوْمُودْتُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ عَالَمُ اللَّهُ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخَذُونْيُ وَاُمِّيْنُ وَاُمِّيْ لِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ अभ्न कता হবে وَإِذَا الْمَوْمُودْتُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ عَالَمَ اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمَوْمُودُةُ وَالْمَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَوْمُودُةُ وَالْمَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمَالِيةِ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّ

। এই स्वरम्याछ : قَوْلُهُ بُوْرًا -এর বহুবচন । অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত

এর মধ্যে مُمَا يَسْتَطِيْعُونَ । এই তে পারে بَدْل আর مَا الله الله عَامَوْلَةٌ वा चेंहैं हैं। وَ عَوْلُهُ الْ عَامِيَةِ عَلَيْهُمُ وَلَا اَنْتُمُ ( अदि الله عَالِيَةِ عَالِمَةِ عَلَيْهُمُ وَلَا اَنْتُمُ ( अदि و ي प्रार्श मृष्टि কেরাতে রয়েছে। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) لَامُمْ وَلَا اَنْتُمُ ( उत्तर्हिन ।

হওয়ার কারণে عَنْصُوبٌ হবে। বাক্যটি এরপ ছিল عَنْهُ وَانَّهُمْ হবে। বাক্যটি এরপ ছিল عَنْهُ وَانَّهُمْ أَلُا النَّهُمُ أَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُمُ أَلَا اللَّهُمُ أَلَا اللَّهُمُ أَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

্রান্তিন নির্মাণ হবরত মুহাম্মদ মুন্তম ব্রুলিন বর্ষা প্রবিতী আয়াতসমূহে রাস্লুল্লাহ —এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপন্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছুটা বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহর রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাগ্তার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া যে. এরূপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাগ্তার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি যেমন ইতিপূর্বে আমি হয়রত দাউদ ও সূলায়মান (আ.)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিছু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গান্বর সম্প্রদায়কে কন্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হয়রত মুহাম্মদ মুন্তফা —ক সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই আল্লাহ তা আলা পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাস্লুল্লাহ —ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনদে আহমদ ও তিরমিযীতে হয়রত আবৃ উমামার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ — বলেন, আমার পালনকর্তা! আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরজ করলাম: না, হে আমার পালনকর্তা! আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস যাপন করে সবর করব — এ অবস্থায়ই আমি পছন্দ করি। হয়রত আয়েশা (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ — বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্গের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। — মাযহারী]

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গাম্বরগণ সাধারণত দরিদ্র ও উপবাসক্রিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোনো ঔৎসুক্যই হয়নি। তাঁরা দারিদ্যু ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গাম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না । এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা যে, কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হতে পারেন না, ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য । কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গাম্বরকে তোমরাও নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন, তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন । এ থেকে তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপস্থি নয় । উপরিউক্ত তিন তাঁর তারাতে এই বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে ।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেসব লোক এ সকল বস্তু দাবি করে, তারা বাস্তবতা ও সত্য অনেষণের নিয়তে করে না; বরং দৃষ্টামি ও বিরক্ত করার উদ্দেশ্য করে থাকে। তাদের দৃষ্টামির কারণ এই যে, তাদের এখনও পর্যস্ত কিয়ামত এবং পুরস্কার ও তিরক্ষারের উপর বিশ্বাস আসেনি। সূতরাং মনে রাখা উচিত যে, তাদের এ মিথ্যা আখ্যা দেওয়ার কারণে কিছুই আসে যায় না, কিয়ামত আসবেই। আর এসব মিথ্যাচারীদের জন্য আগুনের যে কয়েদখানা তৈরি করে রাখা হয়েছে অবশ্যই তাদেরক সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

ভিত্তিজিত হয়ে উঠবে। তার ক্রোধ ও ভয়ংকর শব্দে অনেক বড় বড় বীরপুরুষদের কলিজা পানি হয়ে যাবে। কাফেরদেরকে তার ভিতরে নেওয়ার জন্য চিৎকার করবে। দোজখের এ দেখা এবং চিৎকার করা প্রকৃতার্থেই; রূপকার্থে নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তার মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া কষ্টকর নয়। এটাই আহলে সুনুত ও জামাতের আকীদা। আর মু'তাজিলা সম্প্রদায় যেহেতু দর্শন, কথোপকথন ও চিৎকার করাকে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বলে থাকে। এ কারণে তারা উপরের বিষয়টি প্রকৃতার্থে হওয়া অস্বীকার করে থাকে। তারা তাকে রূপকার্থে বলে থাকে।

ত্রি ত্রি ক্রি ক্রি করে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর ওয়াদা পালনকে জরুরি করে নিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি ঈমানদারদের জন্য এ মহাপুরক্ষারকে নিজ জিয়ায় অবধারিত করে নিয়েছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যেসব ব্যক্তি বা বস্তুর উপাসনা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও করা হবে তার মধ্যে জড়বস্তু যথা— পাথর, লোহা, কাঠ, সোনা-রূপা ও অন্যন্য ধাতু পদার্থও রয়েছে। এ সবগুলো বিবেকহীন। আর আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দারাও রয়েছেন, য়ায়া বিবেকসম্পন্ন। যেমন— হয়রত উয়াইর (আ.) হয়রত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য আরো অনেক নেককার বান্দা, এভাবে ফেরেশতা ও জিনদেরকেও পূজা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পরকালে বিবেকহীন জলজ পদার্থকে অনুভৃতি ও বাকশক্তি দান করবেন। তিনি এসব উপাস্যদেরকে বলবেন, বল দেখি তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে তোমাদের উপাসনার নির্দেশ দিয়েছিলেং নাকি তারা তাদের ইচ্ছামতো তোমাদের উপাসনা করে পথভ্রষ্ট হয়েছিলং সেদিন তারা উত্তর দিবে, আমরা নিজেরাই যেহেতু আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের স্রষ্টা মনে করতাম না। স্তুরাং আমরা কীভাবে অন্যদেরকে আমাদের উপাসনা করার ও অভিভাবক ও কার্যনিয়ন্তা মনে করার নির্দেশ দিতে পারিং

উপর ভিত্তিশীল: এতে ইনিত আছে যে, তা'আলার সবকিছু করার শক্তি রয়েছে। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সমান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশ্ব ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেওয়া অবশ্যঞ্জাবী ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন। কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সমানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আর কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণি, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি ন্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। ক্ষণ্ণ ও সুস্থের অবস্থাও তদ্ধপ। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ ভাত্তিন বিশি কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও সম্পত্তিতে তোমার চেয়ে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চেয়ে নিম্নন্তরের, যাতে তুমি হিংসার শুনাহ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে পার।



অনুবাদ:

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَا يَخَافُونَ الْبَعْثَ لَوْلَا هَلَّا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَّئِيكَةُ فَكَانُوْا رُسُلًا إِلَيْنِنَا آوْ نَسْرَى رَبُّنَا ط فَيُخْبِرُنَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى لَقَدْ اسْتَكْبُرُواْ تَكَبُّرُواْ فِي شَانِ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوا طَغُوا عُتُوا كَبِيرًا -بِطَلِبِهِمْ رُؤْيَةَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَعَتَوْا بِالْواوِ عَلَىٰ اَصْلِهِ بِخِلَانِ عُتى بِالْإِبْدَالِ ২১. যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, পুনরুখানকে ভয় পায় না আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন। তারা আমাদের নিকট রাসূল হতেন। অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? অতঃপর তিনি আমাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দিবেন যে, হযরত মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে নিজেদের ব্যাপারে অহমিকায় লিপ্ত। এবং তারা সীমালজ্ঞন করেছে গুরুতররূপে। তারা পৃথিবীতে আল্পাহ তা আলাকে প্রত্যক্ষ দেখতে চেয়ে। 🚅 ফে 'লটি ُوَاوُّ সহ মূল অবস্থায় রয়েছে। তবে সূরা মারইয়ামের ্র্রুট্র শব্দটি এর বিপরীত। সেখানে 🗓 টি 🗘 দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَئِكَةَ فِي جَمْلَةِ الْخَلَاثِقِ هُوَ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَنَصَبَهُ بِأَذْكُرْ مَقَدَّرًا لا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلمُجْرِمِيْنَ أَيْ الْكَافِرِيْنَ بِخِلاَتِ الْكُمُؤمِنِيْسَ فَلَهُمُ الْبُشُرَى بِالْجَنَّةِ وَيُقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا - عَلَى عَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ شِدُّةٌ أَيْ عَوْذًا مُعَاذًا يَسْتَعِيْدُونَ مِنَ الْمَليِّكَةِ.

YY ২২. <u>যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে</u> অন্যান্য সকল সৃষ্টির সাথে কিয়ামতের দিন। 🛁 🚉 শব্দটি ুর্টে ফে'ল উহ্য থাকার কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে ना। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য। মুমিনগণ এর ব্যতিক্রম, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ থাকবে। এবং তারা বলবে, রক্ষা কর রক্ষা কর! দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী। যখন তাদের উপর বিপদ এসে পড়ত। অর্থাৎ বাঁচাও! বাঁচাও! তারা ফেরেশতাদেরর থেকে আশ্রয় কামনা করবে।

عَمِلُوْا مِنْ عَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَجِيمٍ وَقِرْى ضَيْفٍ وَإِغَاثَةِ مَلْهُوْنٍ فِي الدُّنْيا فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مُّنْثُوراً.

۲۳ ২৩. আল্লাহ তা আলা বলেন আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব ভালো কাজের প্রতি, যেমন দান সদকা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অতিথিপরায়ণতা এবং পৃথিবীতে বিপদগ্রস্তের প্রতি সাহায্য সহানভূতি করা। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।

هُ وَ مَا يُرُى فِي الْكُوى النَّبِيْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ كَالْغُبَارِ الْمُفَرَّقِ آَىْ مِثْلَهُ فِي عَدَم النَّفْعِ بِهِ إِذْ لَا ثَلُوابَ فِينِهِ لِسَعَدَم شُرْطِهِ وَيُجَازُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنيا .

ে ১৪. জানাতবাসীদের বাসস্থান হবে সেদিন কিয়ামতের দিন اصْحُبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيْمَةِ خَيْرُ مُّ سُنَفَرًا مِنَ الْكَافِرِينَ فِي الدَّنْبَا وَاحْسَنُ مَقِيدًا للهِ مِنْهُمْ أَيْ مَوْضِعَ قَائِلَةٍ فِيْهَا وَهِيَ الْاسْتِرَاحَةَ نِصْفَ النَّنهَارِفِي الْحَرِّ وَ أَخِذَ مِنْ ذُلِكَ إِنْ قِضاءَ الْحِسَابِ فِيْ نِصْفِ نَهَارِ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ ـ

٢٠. وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السُّمَاءُ أَيْ كُلُّ سُمَاءٍ بِالْغَمَامِ أَيْ مَعَةً وَهُو عَنْهُمُ أَبْيَضُ وَنُنَّزِلَ الْمَلْئِكَةُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ تَنْزِيلًا . هُوَ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَنَصَبُهُ بِٱذْكُرْ مُقَدَّرًا وَ فِيْ قِرَاءَ إِبتَشْدِيْدِ شِيْن تَشُّقُّونَ بِادْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ فِيْهَا وَفِيْ أُخْرُى نُنْزِلَ بَنُوْنَيْنِ الثَّانِيَةُ سَاكِنَةُ وَضَيِّمُ اللَّامِ وَنَصَبِ الْمَلَاتِكَةِ .

.٢٦. اَلْمُلْكُ يَنُومَنِيذِن الْحَنَّقُ لِللَّرَحْسُنِ ط لَا يُشْرِكُهُ فِيْهِ اَحَدُ وَكَانَ الْيَوْمُ يَوْمًا عَلَى الْكُفِرِيْنَ عَسِيرًا . بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ . ٢٧. وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ الْمُشْرِكُ عُقْبَهُ بْنُ ٱبى مُعَيْطٍ كَانَ نَطَقَ بِالشَّهَادَ تَينِ ثُمَّ رَجَعَ رِضًا \* لِأُبُىّ بْنِ خَلْفٍ عَلَىٰ يَدَيْهِ نَدُمُّا

وتُحَسَّرًا فِي يَوْم الْقِيدُمَةِ يَتُولُ يَا

لِلتَّنْبِيْدِ لَبْتَنِيْ اتَّنَخُذُنَّ مَعَ الرَّسُولِ

مُحَمَّدِ سَبِسُلًا طَرِيقًا إلى الْهُدى .

আর তা হলো যা দেখা যায় এমন ছিদ্রে, যাতে সূর্যের কিরণ নিপতিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায়। অর্থাৎ তার মতো অনুপকারী। যেহেতু শর্ত তথা ঈমান না থাকার কারণে এতে কোনোরূপ ছওয়াব পাওয়া যায় না, তবে এর কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়।

উৎকৃষ্ট বাসস্থান দুনিয়ার কাফেরদের চেয়ে এবং <u>বিশ্রামস্থল মনোরম</u> তাদের থেকে। অর্থাৎ জান্নাতে কায়লূলা করার স্থান, আর তা হলো গ্রীম্মের দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করা। আর এ থেকে (اُحْسَنُ مَقَيْلًا) গৃহীত হয়েছে দ্বি-প্রহরে হিসাব শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২৫. আর সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আকাশ [মেঘপুঞ্জসহ] অর্থাৎ তার সাথে, আর 🚉 হলো সাদা মেঘ। <u>এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে</u> দেওয়া হবে প্রতিটি আসমান থেকে, আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। আর ें क्षिं नमि उँदा اَذْكُرُ भक्षि उँदा भ्राह । بَوْمَ भक्षि অন্য কেরাতে شيئن বর্ণটি তাশদীদযুক্ত রয়েছে। তখন ট -কে شِیْن কে - شِیْن পরিবর্তন করে شِیْن কে - شِیْن ক মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অপর কেরাতে نُنْزلُ বাবে لام , अर्ज वृं انْعَالُ २७ (उर्ज वृं انْعَالُ - अर्ज वुं انْعَالُ পেশযুক্ত এবং হৈছে। মাফউল হিসেবে নসবযুক্ত হয়েছে।

২৬. সেদিন কর্তৃত্ব হবে বস্তুত দয়াময়ের তাতে কেউই তাঁর অংশীদার থাকবে না এবং কাফেরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। মুমিনগণের বিপরীত।

২৭. জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, জালিম দারা উদ্দেশ্য হলো মুশরিক উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত। প্রথমে সে কালেমায়ে শাহাদত পড়েছিল পরবর্তীতে উবাই ইবনে খলফের মনতুষ্টির জন্য ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে। হায়! ট্ টি সতর্কীকরণের জন্য যদি রাসূলের সাথে হযরত মুহাম্মদ 🕮 -এর সাথে <u>সংপথ অবলম্বন করতাম</u> হেদায়েতের পথ।

- ইযাফতের اَلِفُ عَوْشُ عَنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ اَيْ ٢٨ . يَوَيْلُتَى اَلِفَهُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ اَيْ وَيْلَنِيْ وَمَعْنَاهُ هَلَكَتِيْ لَيْتَنِيْ لَمْ أَتَّخِذُ فَلِاتًا أَيْ أُبِيًّا خَلِيلًا.
- لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ النِّذِكْرِ آَى الْكُورُانِ بَعْدَ إِذْجَا نَنِيْ ط بِاَنْ رَدَّنِيْ عَينِ الْإِيْمَانِ بِهِ قَالَ تَعَالَى وَكَانَ الشُّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ الْكَافِرِ خَذُولاً . بِأَنْ يَتْرُكَهُ وَيَتَبَرَّءَ مِنْهُ عِنْدَ الْبَلاءِ.
- ٣٠. وَقَالَ الرَّرُسُولُ مُحَمَّدُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي قُرَيْشًا اتَّخَذُوا هُذَا الْيُقْرِانَ مَهْجُورًا
- ٣١. قَالَ تَعَالَى وَكُذُلِكَ كَمَا جَعَلْنَا لَكَ عَدُوًّا مِنْ مُشْرِكِى قَوْمِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ قَبْلَكَ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط الْمُشْرِكِيْنَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبُرُواْ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيًا لَّكَ وَنَصِيْرًا نَاصِرًا لَكَ عَلَى
- ٣٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْلاً هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَّاحِدةً ج كَالتَّوْرِيةِ وَالْإِنجِيْلِ وَالزَّبُورِ قَالَ تَعَالِمُ نَزَّلْنَاهُ كَلْلِكَ ج أَيْ مُتَفَرِّقًا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ نُقَوِّى قَلْبَكَ وَرَتَّكُنْهُ تَرْتِيلًا لَى اتَيْنَا بِهِ شَيْئًا بِتَمَهُّلٍ وَتُؤَدَّةٍ لِيتَيَسَّرَ فَهُمُهُ وَحِفْظُهُ.

- ্ৰএর পরিবর্তে এসেছে অর্থাৎ ূর্ট্রাইড অর্থ হলো হায় আমার ধাংস <u>আমি যদি অমুককে</u> উবাই ইবনে খলফকে ব্রুরূপে গ্রহণ না কর্তাম!
- ২৯. <u>আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট</u> <mark>উপদেশ</mark> <u>পৌছার পর</u> অর্থাৎ কুরআন আসার পর। এভাবে যে, সে আমাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ তা আলা বলেন, <u>শয়তান তো মানুষের জন্য মহা</u> প্রতারক কাফেরের জন্য এভাবে যে, বিপদের সময় তাকে ত্যাগ করে ও তার থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে থাকে।
- ৩০. রাসূল ্রামান্ট বললেন, হযরত মুহামদ ্রামান্ট হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো কুরাইশ গোত্র এই কুরআনকে পত্যািজ্য মনে করে।
  - ৩১. আল্লাহ তা'আলা বলেন- এভাবেই যেভাবে আপনার শক্র বানিয়েছি আপনার মুশরিক সম্প্রদায় থেকে। প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছিলাম আপনার পূর্বে <u>অপরাধীদেরকে</u> মুশরিকদেরকে। সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেভাবে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। <u>আপনার জন্য আপনার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও</u> <u>সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।</u> আপনার শব্দুর মোকাবেলায় আপনার জন্য সাহায্যকারী রূপে।
  - ৩২. কাফেররা বলে, সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলো না কেনঃ তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর -এর ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি এটাকে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি <u>এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি</u> অল্প অল্প করে আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য। আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করার জন্য। <u>এবং তা</u> <u>ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।</u> অর্থাৎ একটার পর একটা বিলম্বের সাথে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তা শরণ রাখা ও বুঝা সহজ হয়।

## অনুবাদ :

. وَلاَ يَاْتُونَكَ بِمَثَلٍ فِي اِبْطَالِ اَمْرِكَ اِلَّا بَعِنْكَ بِمَثَلٍ فِي اِبْطَالِ اَمْرِكَ اِلَّا بَعِنْكَ بِالْحَقِّ الدَّافِعِ لَهُ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا بَيَانًاهُمْ .

الَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ أَيْ يُسَاقُونَ اللَّي جَهَنَّمَ لا أُولَئِيكَ شَرَّ يُسَكِّمُ مَكَانًا هُوَ جَهَنَّمُ وَاضَلُّ سَبِيلًا ـ اَخْطَأَ طَرِيْقًا مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُو كُفُرُهُمْ ـ

শেশ ৩৩. <u>তারা আপনার নিকট এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত</u>

<u>করে না</u> আপনার বিষয়টিকে রহিত করার জন্য <u>যার</u>

<u>সঠিক সমাধান</u> তার প্রতিরোধক <u>ও সুন্দর ব্যাখ্যা</u>

<u>আমি আপনাকে দান করিনি।</u> তাদের বিবরণ।

শেহ ৩৪. যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলাবস্থায় জাহান্লামের দিকে

একত্র করা হবে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। তারা স্থানের

দিক দিয়ে অধিক নিকৃষ্ট আর তা হলো জাহান্লাম

এবং অধিক পথভ্রষ্ট। অন্যদের তুলনায় অধিক ভ্রান্ত
পথে পরিচালিত। আর তা হলো তাদের কুফরি বা
সত্য প্রত্যাখ্যান।

# তাহকীক ও তারকীব

َ عَوْلُهُ لَا يَخْافُوْنَ : এটা তাহামার ভাষায় يَرْجُونُ بَرْجُونُ -এর ব্যাখ্যা, তবে এটাকে তার প্রকৃতার্থে ব্যবহার করাই উত্তম। এ সময় অর্থ হবে - لَقُولُ عَلَى الطَّاعَةِ مِنَ الثَّوَابِ কার এটা স্পষ্ট যে, যে ছওয়াবের আশা রাখে না, সে আজাবেও ভয় পায় না। نَقَدُ اسْتَكُبُرَ السَّعَا السَّعَا الْمُعَالَقِيَا الْمُعَالِقَةُ مِنَ الثَّوَابِ কসমিয়া

عَلَى اَصُلِهِ : অর্থাৎ এটা এর মূল অবস্থায় রয়েছে إِنَّ ا -কে إِنَّ । দারা পরিবর্তন করা হয়নি । পক্ষান্তরে সূরা মারইয়ামে আয়াতের ছন্দ ঠিক রাখার লক্ষ্যে أَوْاتُ -কে يَا يُ দারা পরিবর্তন করা হয়েছে ।

يَرَوْنَ الْمَلَايِكَةَ يَقُولُوْنَ لاَ بَشْرِل পর্বাৎ مَعْمُولُ ক্রথা এ বাক্যটি উহ্য يَرَوْنَ الْمَلاَيِكَةَ يَقُولُهُ لاَ بَشْرِلَى

े قُوْلُـهُ حِـجُـرًا : এ শব্দটি মাসদার, ক্ষমাপ্রার্থনা অর্থে। আর مَحْجُورًا হলো তার তাকিদ। যেমন– আরবরা বলে থাকে اَلْمُحَرَّمُ الْحَرَامُ – অথবা, বলে (اَلْمُحَرَّمُ الْحَرَامُ – अथवा, वल्ल (اَلْمُحَرَّمُ الْحَرَامُ – अथवा, वल्ल حَراَمَ

আলাহ তা'আলার وَمُدُرُمُ वाता করার উদ্দেশ্য হলো وَمُكْرَنُ এখানে وَمُكْنَا আলাহ তা'আলার عَمَدُنَا । আলাহ তা'আলার উপর বৈধ নয়। কেননা وَمُكْرُمُ টা جَسْمَاتُ তি - جَسْمَاتُ । এর সিফত, আর আল্লাহ হলেন দেহমুক্ত

এর অর্থ- অত্যাচারিত, ফরিয়াদকারী।

এর উপর যবর ও পেশ যে কোনোটি বৈধ। এমন ছিদ্র যার দ্বারা সূর্যের আলোক-রশ্মি প্রবেশ করে। عَنْ : قَـُولُــَهُ كُـوْي : এটা এমন সৃক্ষ ও ক্ষুদ্র কণা যা ছিদ্রের মাধ্যমে প্রবেশকারী আলোক-রশ্মির মধ্যে উড়তে দেখা যায়। তবে হাত দ্বারা তা ধরা বা অনুভব করা সম্ভব হয় না।

ভেত্ত আৰ্থাৎ বেহেশতে মুমিনগণের অবস্থানস্থল দুনিয়ার কাফেরদের অবস্থানস্থল থেকে বহু উনুত। এখানে مَنَ الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَيَ নিজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। أَلْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَهِ निজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَنَ الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَهِ निজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَنَ الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَهِ निজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। الله وَهِ مَن الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَهِ निজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যেন এ প্রশ্নের উত্তর যে, দোজখীদের অবস্থানস্থল তথা দোজখে কোনো মঙ্গল নেই। কিছু خَيْر ঘারা বুঝা যায় যে, তাদের অবস্থানস্থল ও মঙ্গলজনক হবে। তবে তা বেহেশতীদের তুলনায় নিম্নমানের হবে। অথবা এর উদ্দেশ্য হবে যে, কুলনাবাচক তথা আবসস্থল দ্বারা উভয় পক্ষের পরকালের আবাসস্থল উদ্দেশ্য এ সময় وَمِنَ الْخِلْ مِنَ الْخِلْ مِنَ الْخِلْ مِنَ الْخِلْ مِنَ الْخِلْ وَمَا يَعْمَلُ اَحْلَى مِنَ الْخِلْ وَالْمَا كُولِيْ وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَا وَالْمَالَّمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَى وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَى وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَ

ছারা একথা বুঝে আসে যে, হাঁশরের ময়দানে দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। কেননা বেহেশতে আরামের জন্য مَقْيِلًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর এর অর্থ হলো–
দুপুরে জাহার করার পর বিশ্রাম নেওয়া। অতএব বুঝা গেল যে, দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে।

হবরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোজখীগণ দোজৰে বিশ্রাম গ্রহণ করবে। যদিও এ অর্ধদিন মুমিনদের জন্য এক নামাজের সময় পরিমাণ হবে, আর কাফেরদের নিকট অনেক দীর্ঘ মনে হবে।

े पाता टेकिए کُلُّ سَمَاءً । ইराहा مُنْصُرِّب হরেছে مَنْصُرِّب عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَم করা হরেছে যে, اَلْسَمَاءً । এর মধ্য اَلْ اَلَّ اَلَّ اَلَّهَ اَلَّهَ اَلَّهُ اَلَّ اَلَّهُ عَلَى اَلْ اَلَّهُ مَا اَلْ पाता टेकिए এটা সববিয়া এবং عَنْ অর্থেও হতে পারে ।

خَبَرٌ হলো اَلرَّحْمٰنُ आत صِفَتْ হলো الْحَقُّ , مُبْتَدَأً হলো الْمُلْكُ : قَوْلُهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحُمْنِ عَلَا كَالْحُمْنِ عَلَا كَالْحُمْنِ عَلَا كَالْحُمْنِ يَوْمَنِذِ अपर्थाए ; اَلْمُلْكُ الثَّابِتُ الَّذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمْنِ يَوْمَنِذِ अपर्थाए ; الْمُلْكُ الثَّابِتُ الَّذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمْنِ يَوْمَنِذِ अपर्थाए ; الْمُلْكُ الثَّابِتُ الَّذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمْنِ يَوْمَنِذِ अपर्थाए ; وَالْمُلْكُ الثَّابِتُ الْذِيْ لاَ يَزُولُ لِلرَّحُمْنِ يَوْمَنِذِ الْحَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ إِنَّ عَلَيْكُ وَمُعْنِ يَوْمَنِذِ الْمُلْكُ عَلَيْكُ الثَّابِتُ النَّابِتُ الْفَالِدِينَ النَّابِتُ الْفَالِقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُلْكُ الثَّابِتُ اللَّذِيْ لاَ يَرُولُ لِلرَّحُمْنِ يَوْمَنِذِ اللْعُلْدُ اللَّهُ الْمُلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعُلْدُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

وَ عَالَ مَا كَوْلُهُ يَعَوْلُ يَا لَيْقَنِيْ عَالَ এব যমীরের عَالُ كَا لَيْقَنِيْ كَا لَيْقَنِيْ كَا لَيْقَنِي عَالَ আহবানের উদ্দেশ্য নয়। কেননা মুনাদ। إِنْدَا হওয়া শর্ত, আর যদি نِدَا জন্য মেনে নেওয়া হয় তাহলে إِنْدَا কি বিলোপ মানতে হবে। অর্থাৎ يَا نَوْمِ

وَاللَّهِ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ अर्थात के प्रिमा। अर्था وَاللَّهِ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ

قُوْلُـهُ قَبَالُ تَسَعَالُـيُ वाता र्विक وَمُسْتَانِفَةٌ वाता देकिত করেছেন যে, বাক্যটি عُفَالُ تَسَعَالُـي و হয়ে গেছে।

قُولُهُ لَوْلا نُزْلَ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً करत जवनि कता। जात اَنْزِلَ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَاَحِدَةً (اَخِدَةً (الْحَدَةُ وَالْحَدَةُ (الْحَدَةُ الْحَدَةُ (الْحَدَةُ الْحَدَةُ (الْحَدَةُ الْحَدَةُ (الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدَةُ (الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدُةُ وَاحَدُهُ وَاحُوهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحَدُهُ وَاحُدُهُ وَاحُوهُ وَاحُدُهُ وَاحُوهُ وَاحُدُهُ وَاحُدُهُ وَاحُدُهُ وَاحُوهُ وَاحُوهُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারতি আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী কয়েকটি ভারাতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী কয়েকটি ভারাতে প্রিয়নবী — এর রিসালাত সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন করা হতো, তার জবাব দেওয়া হয়েছে এবং কাফেররা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন করতো, তার উপর সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আরো প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাজ্ফা করে না, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের হিসেব দিতে হবে— একথাও মানে না, তারাই নিজেদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রয়েছে। তাদের দৌরাখ্য এবং ধৃষ্টতার কোনো সীমা নেই। তাই তারা বলে, যদি হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর সত্য নবী হন, তবে আমাদের নিকট আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য কেন প্রদান করে নাঃ অথবা স্বয়ং আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখা দিয়ে হযরত মুহাম্মদ এবং নত্তার কথা যদি ঘোষণা করতেন, তবে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতাম। যেহেতু আমাদের নিকট ফেরেশতা আসেন না এবং আল্লাহ পাকের দীদারও হয় না, তাই তাঁকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। মূলত তারা নিজেকে অনেক বড় মনে করে, তাই তারা এসব অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অসুন্দর কথা বলছে এবং নিজেদেরকে পাপাচারে লিপ্ত রেখেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে— وَاَلَ اللَّهُ مُونَ لَ اللَّهُ مُونَ لَا اللَّهُ مُونَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

শব্দের সাধরণ অর্থ কোনো প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোনো কোনো সময় এটা আশঙ্কা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। —[কিতাবুল আজদাদ : ইবনুল আম্বারী] এখানে এই অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাঝে না। এতে ইন্দিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্থতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সে-ই করতে পারে, যে এ পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, সে ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলি সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকর আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

-এর তাকিদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয় আশ্রয় চাই! আশ্রয় চাই! অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কিয়ামেতের দিনেও যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আজাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ — حَرَامًا مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا مَحْجُورًا المَحْجُورًا مَحْجُورًا مَحْجَورًا مَحْجُورًا مُحْجُورًا مَحْجُورًا مَحْجُورًا مَحْجُورًا مَحْجُورًا مُحْجُورًا مَحْجُورًا مَحْ

ত্তি । এর অর্থ দ্বিহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে ক্রিইরে সময় সৃষ্টজীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিহরে বিশ্রাম করার তা আলা দ্বিহরের সময় সৃষ্টজীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিহরের ক্রিয়ার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহানুমবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে। -[কুরতুবী]

একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকানে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। —বিয়ানুল কুরআন]

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ট বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্থিত হলো। ওকবা ওজর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি হযরত মুহাম্মদ আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁর মনোতৃষ্টির জন্য এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল, আমি তোমার এই ওজর কবৃল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্ধুপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা আলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাঞ্ছিত করছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধ নিহত হয়। —[বগভী] পরকালে তাদের শান্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা পরকালের শান্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্ম দংশন করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। —[মাযহারী ও কুরতুবী]

দুহ্বপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে : তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে এই আক্রাত শব্দ করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্বলিত হয় এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যাবলিতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে আহমদ, তিরমিষী ও আবৃ দাউদে হয়রত আবৃ সাঈদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ বলেন— দি তানি ত্রিম্বী কোনো অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ বিন্ধুত্বের দিক দিয়ে যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হয়রত আবৃ হরায়রার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ বলেন পরিহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হয়রত আবৃ হরায়রার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাস্লুল্লাহ কলেন তাই কির্মুপ লোককে বন্ধুর্মপ্তি গ্রহণ করা হলেছ, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। —[বুখারী]

হয়রত ইবনে আববাস (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ — ক জিজ্ঞাসা করা হলে যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তমং তিনি বললেন কার্নুল্লাহ — ক জিজ্ঞাসা করা হলে যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তমং তিনি বললেন مَنْ ذَكُرَ كُمْ بِاللّهِ رُونِتُكَ وَزَادَ فِيْ عَلْمِكَ مَنْ طَعْمَ وَذَكَرَ كُمْ بِاللّهِ رَوْنَتَكَ وَزَادَ فِيْ عَلْمِكَ مَنْ وَلَكَ مَا اللّهُ مِنْ وَلَكُمْ وَقَالَ السَّوْلُ يَا وَبّ إِنَّ قَوْمِ اتَخَذُواْ هَذَا الْقُرْانَ مَهْ جُورًا السَّوسُولُ يَا وَبّ إِنَّ قَوْمِ اتَخَذُواْ هَذَا الْقُرْانَ مَهْ جُورًا السَّوسُولُ يَا وَبّ إِنَّ قَوْمِ اتَخَذُواْ هَذَا الْقُرْانَ مَهْ جُورًا السّورانَ مَهْ جُورًا السَّورانَ مَهْ جُورًا السَّورانَ مَهْ جُورًا السَّورانَ مَهْ جُورًا السَّورانَ مَهْ بَوْرَا السَّورانَ مَهْ بَوْرَا السَّورانَ مَهْ جُورًا السَّورانَ مَهْ بَوْرَا السَّورانَ مَهُ بَوْرًا السَّورانَ مَهُ جُورًا السَّورانَ مَهْ بَوْرَا السَّورانَ مَهْ بَوْرَا وَلَكُونَ وَقَالَ السَّورانَ مَا اللّهُ وَقَالَ السَّورانَ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَقَالَ السَّورانَ مَا اللّهُ وَقَالَ السَّورِ وَاللّهُ عَلَى السَّورِ وَاللّهُ عَلَى السَّورِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَ السَّورَ وَاللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا

কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ : কুরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে জবীকার করা, যা কাফেরদেরই কাজ। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমতো তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুরাহ

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَقَ مَصْحَفَهُ لَمْ يَتَعَاهَدُهُ وَلَمْ يَنْظُرُ فِيثِهِ جَاءَ يَوْمُ الْقِيامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَقُولُ يَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ إِنَّ عَبْدَكَ هٰذَا إِتَّخَذَنِيْ مَهْجُورًا فَاتْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ.

অর্বাৎ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে; কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে, রীতিমতো তেলাওয়াতও করে না এবং

তার বিধানাবলিও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কুরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উখিত হবে। কুরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বালা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার বাাপারে ফয়সালা দিন। — কুরতুবী। অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বালা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার বাাপারে ফয়সালা দিন। — কুরতুবী। স্বার্থি স্বার্থি হিলে। এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জবাবে কুরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতরণের মধ্যে রাস্লল্লাহ — এর অন্তরে মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। যথা— ১. এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহাদাকার গ্রন্থ এক দক্ষায় নাজিল হয়ে গেল এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনোরূপ পেরেশানী থাকে না। ২. কাফেররা যখন রাস্লুল্লাহ — এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোনো অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্য কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কুরআন এক দফায় নাজিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা-বাণী কুরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মন্তিক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত

জরুরি ছিল না। ৩. আল্লাহ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন

করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং এর আরো অনেক রহস্য আছে।

# Æ

٣٥. وَلَقَدُ الْيَئْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَانةَ ৩৫. আমি তো হ্যরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব তাওরাত এবং তার সাথে তাঁর ভ্রাতা হ্যরত হারুন وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخَاهُ لِمُرُونَ وَزِيْرًا ج مُعِينًا . (আ.)-কে করেছিল<u>।ম</u> সাহায্যকারী।

> ৩৬. আমি বলেছিলাম তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নির্দশনাবলিকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ কিবতীদের নিকট, তারা ফেরাউন বংশীয় লোক ছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের নিকট রিসালতের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে পুরোপুরি বিনাশ করে

> > <u>সম্প্রদায়কেও যখন তারা রাসূলগণের প্রতি</u> <u>মিথ্যারোপ করল</u> হ্যরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। কিংবা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়ার মাধ্যমে অবশিষ্ট রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সাব্যস্ত হয়। কারণ তাওহীদের বাণী আনয়নে সকলেই অংশীদার দিলেন। তখন আমি তাদেরকে নিমিজ্জিত করলাম এটা 🗳 -এর জবাব। এবং তাদেরকে মানব জাতির জন্য তাদের পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম শিক্ষণীয় উপদেশ। আর আমি প্রস্তুত <u>রেখেছি পরকালে জালিমদের জন্য</u> কাফেরদের জন্য <u>মর্মন্তুদ শান্তি</u> পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে তাদের উপর যে শান্তি আপতিত হয়েছে তা ব্যতিরেকে।

শেরণ করুন, আমি ধ্বংস করেছিলাম <u>আদকে</u>. وَ أَذْكُر عَادًا قَوْمَ هُـوْدٍ وَّرْتُمُودَ قَوْمَ হযরত হুদ (আ.)-এর জাতি। এবং ছামূদকে হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। এবং রাস্স -এর অধিবাসীকে 🚅 একটি কৃপের নাম। তাদের নবী হলেন কারো কারো মতে হ্যরত ওয়াইব (আ.), আবার কারো মতে অন্য কেউ। তারা এই কুপের চতুম্পার্শ্বে বসবাস করত। তাদের এবং তাদের বাড়ি ঘরের সাথে এ কৃপকেও ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। এবং তাদের অন্তর্বতীকালের বহু সম্প্রদায়কেও অর্থাৎ আদ এবং রাস্স -এর অধিবাসীদের মাঝে।

٣٦. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُواْ بِالْتِنَا ط أَيْ الْقِبْطِ فِلْرَعُونَ وَقَوْمِهِ فَذَهَبَا اللَّهِمْ بِالرِّسَالَةِ فَكُذَّبُوهُمَا فَدَمَّرْنُهُمْ تَدْمِيْرًا . أَهْلَكْنَاهُمْ إِهْلَاكًا .

بِتَكْذِيْبِهِمْ نُوْحًا لِلْطُولِ لُبْثِهِ فِينهِمْ فَكَانَهُ رُسُلُ أَوْ لِآنَّ تَكْذِيْبُهُ تَكْذِيْبُ لِبَاقِي الرُّسُلِ لِإِشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِيْئِ بِالتَّوْجِيْدِ أَغْرَقْنٰهُمْ جَوَابُ لَمَّا وَجَعَلْنُهُمْ لِلنَّاسِ بَعْدَهُمْ أَيَـةً عِبْرَةً وَأَعْتَذْنَا فِي ٱلْأَخِرَةِ لِللَّظِلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا ٱلِيْمًا مُؤْلِمًا سِوى مَا يَحُلُّ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا .

صَالِحٍ وَاصْحَابَ الرَّسِّ اِسْمِ بِنْدِ وَنَبِيُّهُمْ قِيْلَ شُعَيْبُ وَقِيْلَ غَيْرَهُ كَانُواْ قُعُودًا حَوْلَهَا فَانْهَارَتْ بِهِمْ وَبِمَنَا زِلِهِمْ وَقُرُوناً أَقْواَمًا بَيْنَ ذُلِكَ كُيْثِيرًا . أَي بَيْنَ عَادٍ وَاصَحْبَ الرَّسِّ.

- ত্তু তুল তুল আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দুষ্টান্ত বর্ণনা وكُلَّدٌ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْشَالَ فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ نُهْلِكُهُمْ إِلَّا بَعْدَ الْإِنْدُارِ وَكُلُّا تَبَرُّنَا تَتْبِيرًا . اَهْلَكْنَا إهْلاَكًا بِتَكْذِيْبِهِمْ أَنْبِيَاءَ هُمْ.
- . وَلَقَدْ أَتَوْا مَرُوا آَيْ كُفِيَّارُ مَكَّمةَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّيْسَى ٱمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ مَصْدَرُ سَاءَ أَيْ بِالْحِجَارَةِ وَهِيَ عُظْمٰي قُرِي قُوم لُوْطِ فَأَهْلَكَ اللَّهُ أَهْلَهَا لِفِعْلِهِمُ الْفَاحِشَةَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا فِي سَفَرِهِمْ إلَى الشَّامِ فَسَيَعْتَ بِشُرُوْنَ وَالْإِسْتِيفْهَامُ لِلتَّقْرِيْدِ بَلْ كَانُوْا لاَ يَرْجُوْنَ يَخَافُوْنَ نُشُوْرًا . بِعْثًا فَلاَ يُؤْمِنُونَ .
- ٤. وَإِذَا رَأُوكُ إِنْ مَا يَسَتَّخِذُونْكَ إِلَّا هُنُوواً ط مَهُ زُوًّا بِهِ يَـقُولُونَ اَهٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً . فِي دَعْوَاهُ مَحْتَ قِسرِيْنَ لَهُ عَنِ الرَّسَالَةِ .
- إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيبِكَةِ وَاسْمُهَا مَحُذُونُ أَيْ إِنَّهُ كَادَ لَيُضِلُّنَا يُصْرِفُنَا عَنْ أَلِهَتِنَا لَوْلاً أَنَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط لَصَرَفْنَا عَنْهَا قَالَ تَعَالِي وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعَذَابَ عِياناً فِي ٱلْاخِرَةِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا . أَخْطَأُ طَرْيقًا أَهُمْ ام المُؤْمِنُونَ .

- করেছিলাম তাদের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। সূতরাং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন না করে আমি ধ্বংস করিনি। আর তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধাংস করেছিলাম সমূলে ধাংস করেছিলাম, তাদের নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার করার কারণে।
- ৪০. তারা তো যাতায়াত করে অতিক্রম করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সেই জনপদ দিয়েই, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি। । শব্দিটি र्दे -এর মাসদার। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি। আর উক্ত জনপদটি ছিল হ্যরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ জনপদ। আল্লাহ তা আলা তাদের অশ্রীল কার্যকলাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তবে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করে নাঃ তাদের শামের যাত্রাপথে। ফলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। এখানে الستفهام তথা জিজ্ঞাসাটির বিষয়বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত তারা পুনরুখানের আশঙ্কা করে না ভয় করে না। ফলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।
- ১ ৪১. তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্দপের পাত্ররূপে গণ্য করে। তারা বলে, এই-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাঁর দাবির ক্ষেত্রে। বস্তুত তারা রিসালতের বিষয়ে তাঁকে হেয় করার ছলে এমন
- . এ রপান্তরিত خَفِيْكَنْ থেকে ثَقِيْكَةْ এ রপান্তরিত হয়েছে, এর اِنَّہ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اِنَّہ স তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম নিশ্চিতরূপে সে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিত। আল্লাহ তা<sup>•</sup>আলা বলেন <u>অচিরেই</u> তারা জানবে যখন শান্তি প্রত্যক্ষ করবে পরকালে চাক্ষুষ দেখবে কে অধিক পথভ্ৰষ্ট অধিক বিভ্ৰান্ত পথ অনুসরণে তারা নাকি মুমিনগণঃ

٤٣. اَراَيْتَ اَخْيِرْنِي مَنِ اتَّخَذُ اِلْهَهُ هَوْلهُ طَ اَلْهُ اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلِم

حَافِظًا تَحْفَظُهُ عَنْ إِنِّبَاعِ هُوَاهُ لا .

اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرَهُمْ يَسْمَعُونَ سِمَاعَ

تَفَهُّمِ أَوْ يَعْقِلُونَ طَ مَا تَقُولُ لَهُمْ إِنْ مَا
هُمْ إِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا .

اَخْطَأُ طُوِيْقًا مِنْهَا لِاَنَّهَا تُنْقَادُ لِمَنْ
يَتَعَهَّدُهَا وَهُمْ لا يُطِيعُونَ مَولاَهُمْ
الْمُنْعِمُ عَلَيْهُمْ .

## অনুবাদ :

8৩. আপনি কি দেখেন না আমাকে অবহিত করুন তার
সম্পর্কে যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে
মনের চাহিদাকে। এখানে الْهُوَّا لَهُوَّا لَهُ الْهُوَّا لَهُ الْهُوَا لَهُ الْهُوا لَهُ الْهُوا لَهُ الْهُوا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

88. <u>আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে</u>
বুঝার জন্য শোনে <u>অথবা অনুধাবন করে</u> আপনি যা
তাদেরকে বলেন <u>এরাতো পশুর মতোই; বরং তারা</u>
<u>অধিক পথভ্রম্ভ।</u> এর চেয়েও আরো অধিক বিভ্রান্ত।
কারণ তারা যাদের রাখালী করে তারা তাদের
আনুগত্য করে; কিন্তু এরা তাদের অনুগ্রহশীল মনিবের
আনুগত্য করে না।

# তাহকীক ও তারকীব

صِغَتْ ٩٩- وَزُرُواً , تَسْمِيَّةُ قَا وَاوْ अर्थाए अशात : قَوْلَهُ وَلَقَدْ أَتَيْنَا أَى وَبِاللَّهِ لَقَدْ أَتَيْنَا مَشَتُهُ अर्थ आशायाकाती :

এর وَبَبْط হলো وَبِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ । হয়েছে مَجْرُورٌ হওয়ার কারণে بَدْل পাকটি اَلْقَوْمَ পাকটি اَلْقِبْطُ বিবরণ ।

- هَ فَدَمَّرُنَاهُمْ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل ﴿ وَاللهُ صَرْط ﴿ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

चें केंद्रें केंद्र । अभूषि निम्नक्रश-

बंदे : کُذَّبُوا الرَّسُلَ -এর মধ্যে رُسُلٌ কে বহুবচন আনা হলো কেন? অথচ হযরত নূহ (আ.) ছিলেন তো একজন। ব্যাখ্যাকার এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

উত্তর: ১. হ্যরত নৃহ (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সময়কাল এত দীর্ঘ ছিল যে, এ সময়ে কয়েকজন নবী ও রাস্ল আসতে পারতেন। সুতরাং যেন কালের দিক দিয়ে লক্ষ্য করে হ্যরত নৃহ (আ.)-কু কয়েক নবীর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে।

২ সকল নবী তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ও অভিনু ছিলেন। এটা সকল নবীর সামাগ্রিক মাসআলা। সুতরাং একজনকে এ বিষয়ে
মিখ্যা প্রতিপন্ন করলে তা সকল নবীগকেই মিখ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যন্ত হয়।

ضُعُ النَّطَاهِ النَّالِمِيْنَ وَضُعُ النَّطَاهِ النَّالِمِيْنَ وَضُعُ النَّطَاهِ النَّالِمِيْنَ وَضُعُ النَّطاهِ النَّع طاق هِجَم عالَى النَّهُ عَدْنَا لَهُم عَدْنَا لَهُم عَدْنَا لَهُم عَدْنَا لَهُم عَدْنَا لَهُم عَدْنَا لَهُم عَ

- هَ وَكُلُّا عَامِلْ अंडा क्ष्याण । هَ وَكُلُّا عَرَبْنَا भें - बत काताल مَا أُضَّمِرَ विष्ठे وَكُلُّا عَرَبْنَا كَا - هَ مَامِلْ क्ष्य तरहाह । विष्ठ فَعُلُلُّا ضَرَبْنَا كَا - अत्र क्ष्याण । هَ فُولُـهُ وَكُلُّا مَارَبْنَا كَا - अत्र क्ष्याण । وَانْذُرْنَا كُلُّا ضَرَبْنَا كَا - अत्र क्ष्याण । هَ فَعُولُـهُ وَكُلُّا مَالِهُ الْعَالِمُ अत्र क्ष्याण । هَ فَاللّهُ مَا اللّهُ اللّ

এমন ঘটনা ও কাহিনীকে বলা হয় যা বিশ্বয়কর দৃষ্টান্ততুল্য।

: व्याच्याकात (त.)-এत षाता একটি প্রশ্নের নিরসন করেছেন। প্রশ্নটি নিম্নরপ-

প্রস্ন : أَتُوا ক্রিয়াটি নিজেই مُتَعَدِّى হয়। অথবা কখনও এর পরে الله আসে, অথচ এখানে عَلَى ব্যবহৃত হয়েছে, এর কারণ কিং

উত্তর : عُلَىٰ ক্রিয়াটি أَتُواْ -এর অর্থবিশিষ্ট। অতএব, এরপরে عَلَىٰ আসা সঙ্গত আছে।

أَمْطُرَتِ الْقَوْمُ - অর এমন ছিল اَلْإِمْطَارُ اللهُ عَلَى الْمُطَارُ السَّسُوءِ ( الْمَطَرَتُ اللهُ عَلَى السَّسُوءِ ) अरर्थ, বাক্যটি এমন ছিল السَّسُوءِ ( مَطَرُ السَّسُوءِ ) مَطَرُ السَّسُوءِ ( مَطَرُ السَّسُوءِ ) مَطَرُ السَّسُوءِ ( مَطَرُ السَّسُوءِ )

। অর দারা ইঙ্গিত করেছেন যে, أَمُولًا के के فُولُـهُ مَهُزُوًّا بِـهِ

। যা উহ্য রয়েছে جَوَابُ १वत - لُولاً विष्ठे : قَـُولُـهُ لَـصَـرَفُنَا عَنْهَا

আর أَضَلَّ سَجِيْلًا । قَوْلُهُ مَنْ اَضَلَّ سَجِيْلًا । ত্রা তার তমীয । এসব أَضَلُّ سَجِيْلًا । قَوْلُهُ مَنْ أَضَلُّ سَجِيْلًا । মিলে বাক্য হয়ে وَعَلَمُوْنَ -এর দুই مَغْفُرُل -এর স্থলাভিষিক হয়েছে । يَغْلَمُوْنَ -কে আমল থেকে বিরত রাখা হয়েছে, যাতে مَنْ اِسْتِغْهَامَتِهُ वाणिल ना হয় ।

ক আগে ভরেখ করা হয়েছে। মূলত مَفْعُولُ مُولَمُ اللَّهُ ا

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থাৎ আর আমি মৃসাঁকে কিতাব দিয়েছি এবং তার ভাই হারনকে তার সাহায্যকারী বানিয়েছি।" আল্লাহর একত্বাদের উজ্জ্বল দলিল প্রমাণসহ আল্লাহ পাক হযরত মৃসা (আ.)-কে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর ভাতা হারন (আ.)-কে সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করেন, যাতে করে তারা দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন, হযরত মৃসা (আ.)-কে তাঁর নবুওয়তের মহান দায়িত্ব পালনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন।

خَوْلُهُ فَقُلْنَا اذْهَبَا النَّهُوَمِ الَّذَيْنَ الْحَ الْمَبَا الْمَبَا الْمَالِكَ الْمَبَا الْمَالِكَ الْم নিদর্শনসমূহ বিরাজমান রয়েছে, তারা তা দেখেও দেখে না এবং আল্লাহ পাকের একত্বাদের প্রতি বিশ্বাস করে না; বরং তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে, দেব-দেবীর পূজা করে। তাই আল্লাহ তা আলা হযরত মূসা ও হারন (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা তাদের নিকট যাও এবং তাদেরকৈ তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাও, শিরক ও মূর্তিপূজা পরিহার করার শিক্ষা দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের الْيَاتِّيَ শব্দটির আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হলো তারা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাসমূহকে অস্বীকার করত, তাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

তাঁরা যখন তাদেরকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানায়, তখন ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণের পর তাঁরা যখন তাদেরকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানায়, তখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাই তারা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, অবশেষে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর সলিল সমাধি হয়, ঠিক এভাবেই যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাস্লকে অস্বীকার করে, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হয়, তারা যে কোনো মুহুর্তে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে পারে। অতএব, হযরত মৃসা (আ.)-এর নবুয়তকে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৪৫১]

হৈ । হিন্দু । তিন্দু । তিন্দু । তিন্দু । তিন্দু । তিন্দু তারা আল্লাহর নবীকে মিধ্যাজ্ঞান করে, যেহেতু একজন নবীকে অস্বীকার করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সকল নবীকে অস্বীকার করা হয়, এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে । শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো এই, যদি তাদের নিকট সমন্ত নবী রাস্লগণকেও প্রেরণ করা হতো, তবে তারা তাঁদেরকেও অস্বীকার করত। অবশ্য এ বাক্যটির অর্থ এই নয়, যে তাদের নিকট অনেক রাস্ল প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তাদের নিকট শুধু হয়রত নূহ (আ.)-কেই প্রেরণ করা হয়, যিনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দীনের তাবলীগ করেছেন, সত্য গ্রহণের জন্যে তিনি তাদেরকে আহবান করতে থাকেন; কিছু তারা তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক হয়রত নূহ (আ.)-কে ঐতিহাসিক তরী নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের মাঝ থেকে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই হয়রত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে। তাঁর তরীতে আরোহণ করে মাত্র ৪০ জোড়া মানুষ। আর অবশিষ্ট সমন্ত লোককৈ আল্লাহ পাক প্রলয়ংকরী প্রাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। হয়রত নূহ (আ)-এর তরীতে যারা আরোহণ করেছিল, তাদের ব্যতীত তদানীন্তন পৃথিবীতে আর একটি মানুষও বেঁচে থাকেনি, এভাবে পাপিষ্ঠরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দারা আছারক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। অতএব, হে মঞ্কাবাসী! যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল করের বিরোধিতা কর, তবে তোমাদের পরিলাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

ভালিকেন । বর্ণিত আছে যে, আজরবাইজানের মরুভূমিতে একটি কূপ রয়েছে, সেই কূপের চারিপার্শ্বে যারা বাস করতো, তারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল। অথবা এর অর্থ হলো রস্ নামক মরুভূমির অধিবাসী। এ শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা ঐ কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দাফন করেছিল। তাদের নিকট প্রেরিত নবীর নাম ছিল হানজালা সানআনী। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আসহাবুর রস" শব্দটি দ্বারা হয়রত শুয়াইব (আ.) -এর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হয়রত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় একটি কূপের পার্শ্বে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছিল। এরা চতুম্পদ জন্তু পালন করত এবং মূর্তিপূজা করত। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হয়রত শুয়াইব (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করলেন; কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিল না; বরং হয়রত শুয়াইব (আ.)-কে প্রিরণ করেছেন। তানেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আবাদ্বে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের ঐ জমিন ধ্বসে গেল এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ বিবরণ পেশ করেছেন ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.)। ইবনে জরীর এবং ইবনে আসাকির (র.) হয়রত কাতাদা (র.)-এর সূত্রে এ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কূপের কথা বলা হয়েছে, তা ইয়ামামা নামক এলাকায় ছিল। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করেছিল, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, ঐ সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, একটি বিপদে পড়েছিল। একটি পাখী যার ঘাড় অনেক লম্বা ছিল, তাকে 'আনকা' বলা হতো। ঐ পাখীটি মাঝে মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নিকট প্রেরিত নবী হানজালাহ ঐ পাখীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। ফলে 'আনকা' নামক পাখীটি বজ্রপাতে ধ্বংস হলো; কিছু এরপর ঐ সম্প্রদায় তাদের নবীকে শহীদ করল। পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আজাব নাজিল হলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হলো।

তাফসীরকার কাব (র.) মোকাতেল (র.) এবং সৃদ্দী (র.) বর্ণনা করেছেন 'রস' কৃপটি ছিল ইনতাকিয়া নামক স্থানে, লোকেরা হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কথা সূরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে 'আসহাবুর রস' বলা হয়েছে, তারা আসহাবুল ওখদুদ, এরা সেই জালেম সম্প্রদায় যারা মুমিনদেরকে ধ্বংস করার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেছিল। তাদের কথা সূরা বুরুজে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ভাতি সহ পূর্ববর্তী আয়াতের قُرُونٌ শব্দের বহুবচন অর্থাৎ আদ জাতি, সামুদ জাতি সহ পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ছাড়াও যুগে যুগে বহু জাতিকে তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন–

خَيْرِ الْقُرُونِ قَرنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

অর্থাৎ, সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। এরপর পরবর্তী যুগ, এরপর পরবর্তী যুগ। অর্থাৎ সর্বোত্তম যুগ হলো প্রিয়নবী হাত -এর যুগ, এরপর যাঁরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছেন অর্থাৎ তাবেয়ীনদের যুগ, এরপর যারা তাবেয়ীনদের দেখেছেন, অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীনদের যুগ।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কত বছরকে এক غَرُنَ বলা হয়! এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, চল্লিশ বছরের সময়কে এক غَرَنَ বলা হয়। কারো কারো মতে, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর, পঞ্চাশ অথবা ষাট বছর। আর কারো মতে, সন্তর বছর, আর কারো মতে, নক্বই বছর, আর কারো মতে, একশত বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কে غَرُنَ বলা হয়। তবে সঠিক মত হলো এই, এক শতান্দীকেই غَرُنَ বলা হয়। কেননা প্রিয়নবী আছু একটি শিশুর জন্যে দোয়া করেছিলেন, সে যেন এক غَرَنَ পর্যন্ত বাঁচে। এ শিশুটি একশত বছর বাঁচেছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এক শতান্দীকে غَرَنَ বলা হয়। আয়াতের মর্মকথা হলো এই যে, হযরত নূহ (আ.) থেকে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া পর্যন্ত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অনেক কাফের মুশরিককে তাদের অন্যায়ের কারণে ধ্বংস করা হয়।

আল্লাহ পাক হঠাৎ কোনো জাতিকে ধ্বংস করেন না; বরং তাদের নিকট নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে সত্য গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের সমুখে শিক্ষণীয় ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, সত্যকে উপলব্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যখন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রাসূলগণকে আমান্য করেছে, সত্যের বিরোধিতায় তৎপর হয়েছে, জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাতে সীমা লঙ্খন করেছে, তখন আল্লাহ পাকের আজাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং তিনি তাদেরকে নিশ্চিক্থ করে দিয়েছেন।

তাফসীরকার জুযাজ (র.) বলেছেন, কোনো জিনিসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলাকে تَتْبِيْرُ বলা হয়। আর স্বর্গ রৌপ্যের ক্ষুদ্র খণ্ডকে تِبْر বলা হয়।

যাহোক, পূর্বকালের এসব ঘটনার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যারা প্রিয়নবী = -কে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কুরআনকে অমান্য করে, তারা যেন এসব ঘটনা থেকে যথাসময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভূতি থিয়নবী —এর সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব রয়েছে। এ আয়াত থেকে কাফেরদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। যারা মহানবী —এর নব্য়তকে অস্বীকার করতো তারা অতীতের কাফেরদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। যারা মহানবী —এর নব্য়তকে অস্বীকার করতো তারা অতীতের কাফেরদের ত্যাবহ পরিণাম দেখে শিক্ষা প্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীর যে অন্ধকারে তারা ইতিপূর্বে ছিল, সেই অন্ধকারেই তারা নিমিচ্ছিত রয়েছে। প্রিয়নবী —এর প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা, তারা তাঁকে বিদ্দুপ করত। এ দুরাআ কাফেররা যখনই প্রিয়নবী —কে দেখত, তখনই তাঁকে তারা বিদ্দুপ করত। অথচ তাঁর শান, তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর আমানতদারী, তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা এবং তাঁর চরিত্র—মাধুর্য— এক কথায় অনেক গুণ সম্পর্কে তারা অবগত ছিল। তারা স্বচক্ষে দেখত যে, তিনি এতিম, মিসকিন, অনাথ, বিপদগ্রন্ত লোকদের সাহায্য করতেন শুধু তাই নয়; বরং তাঁর ন্যায় আমানতদার এবং বিশ্বন্ত লোক কেউ ছিল না। তাই তাঁর শক্রবাও তাদের ধন-রত্ন তাঁরই নিকট আমানত রাখত। কিন্তু এতদসত্ত্ব তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনতো না; বরং তাঁকে নিয়ে বিদ্দুপ করাকেই তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিদ্দুপের ভাষা ছিল এরূপ—
আনতো না; বরং তাঁকে নিয়ে বিদ্দুপ করাকেই তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিদ্দুপের ভাষা ছিল এরূপ—
আনতো নাই তাঁকেই খুঁজে পেলেন? নিউজুবিল্লাহ মিন জালিক)

ত্র কথা মানব মনে রেখাপাত করে, তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করলে যাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, আমরা যদি অত্যন্ত যত্ম সহকারে আমাদের ঠাকুর দেবতার পূজা-অর্চনায় আত্মনিয়োগ না করতাম, তবে এ ব্যক্তির আহ্বানে আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কাফেরদের এ কথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রচারে মহানবী ক্রিটের পরিশ্রম করেছেন, এ পর্যায়ে তিনি অসাধারণ সাধনা করেছেন। অনেক মুজেযাও তিনি দেখিয়েছেন। যার ফলে এ দুরাআ কাফেরদেরও ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্ব হয়ে উঠেছিল; কিন্তু তাদের মূর্তিপূজা, তাদের জেদ এবং অহংবাধ তাদেরকে সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কাফেররা চতুষ্পদ জপ্তর চেয়েও অথম: চতুষ্পদ জপ্তর জ্ঞান নেই, আর কাফেদের জ্ঞান আছে, চতুষ্পদ জপ্তর জ্ঞান না থাকলেও সে তার প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, তার প্রতি অনুগত থাকে; কিন্তু এ দুরাত্মা কাফেররা নিজের জীবনের মালিককে চেনে না এবং তার অনুগতও হয় না এমনকি, তিনি তাদের হেদায়েতের জন্যে যখন নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তারা তাঁদের মুজেযা প্রদর্শন করেন, তারপরও এ কাফেররা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয় না; বরং সত্যের বিরোধিতায় তৎপর থাকে।

চতুষ্পদ জন্তুরা সত্যকে সত্য জানে না, বাতিলকে বাতিল বোঝে না। কেননা তাদেরকে বোধশক্তি দেওয়া হয়নি; কিন্তু তারা হক্কে বাতিল মনে করে না। এ দুরাত্মা কাফেররা হক্কে বাতিল মনে করে এবং বাতিলকে হক্ত্ব মনে করে। তাই তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম।

মূর্খতার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো, এক ব্যক্তি কিছুই জানে না; তবে একথা জানে যে, সে জানে না। এ মূর্খতা সহনীয়; কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক মূর্খতা হলো আরেক ব্যক্তি, যে কিছুই জানে না অথচ সে মনে করে যে, সে অনেক কিছু জানে। কাফেররা এ পর্যায়ের মূর্খ। যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বদা লালন পালন করেছেন, তারা অহরহ যার অনন্ত অসীম নিয়ামত মানুষ ভোগ করছে, তাঁর প্রতি ভক্তি অনুরক্তি এবং আনুগত্য প্রকাশ করে না, তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে না, তবে মাথা নত করে তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোর সম্মুখে, আর এ কাজকে তারা দুর্ভাগ্যবশত পুণ্যের কাজ মনে করে। এ কারণে তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলা হয়েছে। –িতাফসীরে মাযহারী: খ. ৮, পৃ. ৪৫৭

ইমাম রাথী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, কাফেরদেরকে চতুপ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম বলার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের প্রভুকে চেনে এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত চতুম্পদ জন্তুও তার উপকারী ও ক্ষতিসাধনকারীর মধ্যে পার্থক্য করে; শুধু তাই নয়; বরং যা দ্বারা তারা উপকৃত হয়, তা পেতে চায়, পক্ষান্তরে যা দ্বারা তাদের ক্ষতি হয়, তা থেকে আত্মরক্ষা করে, কিছু এ দুরাত্মা, হতভাগা কাফেররা নিজেদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং তাদের চিরশক্র ইবলিসের সঙ্গে তারা করে বন্ধুত্ব, তার অনুগত হয় এবং যে কাজে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে তাদের লাভ হবে, তা থেকে তারা থাকে দূরে, আর যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হয়, তার প্রতি হয় তারা আকৃষ্ট। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক তাদেরকে চতুম্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলেছেন। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো চতুম্পদ জন্তুর মনে যেমন জ্ঞানের কোনো পরশ নেই; তেমনি মুর্খতারও কোনো স্থান নেই, কিছু কাফেরদের ব্যাপার ভিন্নধর্মী, তাদের নিকট একে তো ইলম বা জ্ঞান নেই, উপরন্তু তাদের অন্তর মূর্খতায় পরিপূর্ণ। কাফেররা জানে না, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, আর তারা যে জানে না, একথাও জানে না। এতদসত্ত্বেও তারা এ কথার দাবিদার যে, তারা জানে। দ্বিতীয়ত চতুম্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকা কারো জন্যে ক্ষতিকর হয় না; কিন্তু এ কাফেরদের মূর্খতা শুধু তাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর হয় না; বরং অন্যদের জন্যেও হয় বিরাট অনিষ্টের কারণ। কেননা তারা মানুষকে সত্যপথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে এবং মন্দের দিকে আহবান জানায়। পরিণামে অনেককেই তারা পথভ্রষ্ট করে।

তৃতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুর ইলম বা জ্ঞান না থাকলে তার প্রতি দুনিয়াতে কোনো শাস্তি হয় না, আখিরাতেও হবে না; কিন্তু এ কাফেরদের জন্যে কঠিন ও কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পূ. ৮৭]

কোনো কোনো তত্ত্ত্তানী বলেছেন, চতুম্পদ জ্বন্তু নিজের স্র্টাকে চেনে, তাঁর প্রতি অনুগত থাকে এবং আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকে। যদিও সাধারণ লোকেরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারে না। বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি একটি গরু নিয়ে যাচ্ছিল, চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গরুর উপর আরোহণ করে [আল্লাহ পাক গরুটিকে বাকশন্তি দান করেন] গরুটি তখন বলল, আমাকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি, আমাকে জমিনে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকেরা এ কথা শ্রবণ করে বলল, সুবহানাল্লাহ! গরু কি কথা বলে! রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেন, এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এবং আবু বকর ও ওমরও একথা বিশ্বাস করে, অথচ তাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না।

অপর এক হাদীসে হজুর — ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি তার ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি বাঘ ছাগলটির উপরে আক্রমণ করল, ছাগলের মালিক উপস্থিত হয়ে ছাগলটিকে বাঘের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল, তখন বাঘটি বলল, কিয়ামতের দিন কে তাকে সাহায্য করবে? যখন আমি ব্যতীত তার কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকবে না, লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ বাঘ কি কথা বলতে পারে? হজুর — ইরশাদ করলেন, এর উপর আমি বিশ্বাস করি এবং আবৃ বকরও ওমরও বিশ্বাস করে। তারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

লক্ষ্য করেননিঃ কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? ফর্সা হওয়ার সময় থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত। <u>তিনি ইচ্ছা করলে একে তো স্থির রাখতে</u> পারতেন অবিচল, সূর্যোদয় দ্বারা তা দূরীভূত হতো না। অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর উপর অর্থাৎ ছায়ার উপর নির্দেশক সুতরাং সূর্য না থাকলে ছায়া চেনা যেত না।

,১১ ৪৬. আতঃপর আমি এটাকে গুটিয়ে আনি অর্থাৎ, ثُمَّ قَبَضْنُهُ أَيْ ٱلطَّلُّ الْمَمُدُودَ اللَّيْنَا সম্প্রসারিত ছায়াকে <u>আমার দিকে ধীরে ধীরে</u> চুপিসারে সূর্য উদয়ের মাধ্যমে।

> <u>আবরণ স্বরূপ</u> আবরণ পোশাকের ন্যায়। <u>বিশ্রামের</u> জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা শারীরিক প্রশান্তি লাভের জন্য কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে এবং সমুখানের <u>জন্য দিয়েছেন দিবস</u> তাতে জীবিকা ইত্যাদি অন্বেষণের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

> একবচন রূপে রয়েছে। <u>স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে</u> সুসংবাদবাহীরূপে অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে। অন্য এক কেরাতে সহজার্থে نُشْر -এর شِيْن বর্ণে সাকিন রয়েছে। অপর এক কেরাতে شِيْن -এর شِيْن বর্ণে সাকিন ও نُونٌ বর্ণে যবর সহ (نَشْر) মাসদার রূপে পঠিত রয়েছে। অপর কেরাতে شيئن বর্ণে সাকিন এবং بُاءٌ -এর পরিবর্তে بُاءٌ পেশ সহকারে - نَشُرٌ [সুসংবাদ] রূপে পঠিত রয়েছে ا بَشْرًا একবচন رُسُلُ আসে যেমন رُسُلُ এর একবচন ব্যবহৃত হয়। আর أُرُوْءُ رُسُولً হলো শ্রিতীয় কেরাত অনুসারে। এবং আমি <u>আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।</u> পবিত্রকারী।

دَهُ عَنْظُر اللَّهُ فِعْلِ رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ اللَّهُ تَرَ تَنْظُر اللَّهِ فِعْلِ رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ النِّطِلَّ ج مِنْ وَقْتِ الْإِسْفَارِ اللَّي وَقَتِ طُلُواْعِ الشُّمْسِ وَلَوْ شَاَّءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا مُقِيْمًا لَا يَزُوْلُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ جَعَلْنَا الشُّمْسَ عَلَيْهِ أَيْ اَلظِّلُّ دَلِيْلًا . فَلُولاً الشُّمْسُ مَا عُرِفَ النَّظِلَّ.

قَبْضًا يُسِيْرًا . خَفْيًا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ. ٤٧ 8٩. مُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا ٤٧ اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا سَاتِـرًا كَاللِّبَاسِ وَالنُّنُومَ سُبَاتًا رَاحَةً لِلْاَبْدَانِ بِقَطْعِ ٱلْاَعْمَالِ وَجَعَلَ النَّنهَارَ نُشُورًا . مَنْشُورًا فِيْهِ لِإِبْتِغَاءِ الرَّزْقِ

তথা الرِّياعُ শব্দটি الرِّياعُ করেন করেন وَهُمَ الْكَذِي السَّلَ الرِّياعُ وَفِي قِرَاءَةٍ الرِّيْحَ يُشْرًا الْبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه ج أَيُّ مُتَفَرِّقَةً قُدَّامَ الْمَطرِ وَفِيْ قِراءَةٍ بسُكُوْنِ الشِّيْنِ تَخْفِيْفًا وَفيْ قِراءَةٍ بِسُكُونِهَا وَفَتْحِ النُّونِ مَصْدَرًا وَفِيْ ٱخْرٰى بِسُـكُوْنِهَا ۚ وَضُهِّمَ الْمُوحُّدَةِ بَـدْلَ النُّون أَيْ مُسبَشِّدَاتٍ وَمُـفْدَرُهُ الْأُولَـٰى نَشُورُكُرُسُولِ وَالْآخِيرَةِ بَشِيرَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا مُطَيِّهً را .

4৪৯. যা দারা আমি মৃত ভূ-খণ্ড সজ্জীবিত করি 🚅 শব্দটি তথা লঘু করে তাশদীদবিহীনভাবে, এতে পুংলিক ও স্ত্রীলিক উভয়ই সমান। অথবা পুংলিকবাচক শব্দ নেওয়া হয়েছে 🗘 তথা স্থান অর্থের হিসেবে। এবং আমি তা পান করাই অর্থাৎ পানি আমার সৃষ্টির মধ্য হতে বহু জীবজন্তু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। এবং বহু আনুষকে انْسَانْ শব্দিট اِنْسَانْ -এর বহুবচন। মূলত ছিলيَّ এরপর نُونْ কে اَنَاسْيِين ছারা পরিবর্তন করে ້ 🛴 -কে 🗓 -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অথবা - এর বহুবচন إِنْسِيٌّ गंकिं إِنْسَانً

৫০. আমি একে পানিকে তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্বরণ করে। يَدُكُّرُواْ মূলত يَدُكُروا ছিল وَ - تَاءُ ছিল হয়েছে। يَذُكُّرُوا এর মধ্যে ইদুগাম করে দেওয়ায় অন্য কেরাতে يَذُّكُرُوا তথা ذَالُ বর্ণে সাকিন ও كَانَّى বর্ণে পেশসহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। অর্থাৎ নিয়ামতকে অস্বীকার করে যেমন বলে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

০ ১ ৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী <u>প্রেরণ করতে পারতাম।</u> যে, তার অধিবাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। কিন্তু আমি সকল জনপদের জন্যই আপনাকে প্ররণ করেছি ভীতি প্রদর্শকরূপে যাতে আপনার প্রতিদান অনেক বেশি হয়।

Y'৫২. সুতরাং আপনি কাফেরেদের আনুগত্য করবেন না। তাদের কামনা মতে এবং আপনি এর সাহায্যে কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান।

ে ১٣৫৩. তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন وَهُوَ النَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ٱرْسَلَهُ مَا অর্থাৎ পরস্পর পাশাপাশিভাবে উভয়টি সৃষ্টি করেছেন একটি মিষ্ট, সুপেয় অতি মিষ্ট এবং অপরটি লোনা, বিস্বাদ খুব বেশি লবণাক্ত উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক <u>অন্তরায়</u> অর্থাৎ প্রতিবন্ধক, যার ফলে একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান অর্থাৎ উভয়ের সংমিশ্রণ হতে বিশুদ্ধ অন্তরাল।

لِنُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا بِالتَّخْفِيْفِ يَسْتَوِى فِيهِ الْمَذَكَّرُ وَالْمُؤنَّثُ ذَكَّرَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَنُسْقِيَهُ أَيْ اَلْمَاءَ مِمًّا خَلَقْنًا انَّعُامًا إِبِلًّا وَبَقَرًا وَ غَنَمًا وَأَنْاسِتَّ كُيثِيْراً . جَمْعُ إِنْسَانٍ وَأَصْلُهُ انْاسِيْسَ فَابْدِلَتِ النُّنُونُ بَاءً وَأُدَّغِمَتْ فِينْهَا الْيَاءُ أَوْجَمْعُ إِنْسِيِّ.

٥. وَلَقَدْ صَرَّفْنُهُ آيَّ الْمَاءَ بَيْنَهُمْ لِيَدَّذَكَّرُواْ ز أَصْلُهُ يَتَذَكُّرُوا ٱدْغِمَتِ التَّنَاءُ فِي الذَّالِ وَفِي قِسَرا ءَ لِيَدْكُرُوا بِسُكُونِ الذَّالِ وَضَيِّم الْكَانِ أَيْ نِعْمَةَ اللَّهِ بِهِ فَابِلُى آكُفُرُ النَّاسِ إلَّا كُنُفُورًا . جُحُودًا لِلنِّعْمَةِ حَيْثُ قَالُوا مُطِرْنًا بِنَوْءِ كُذًا .

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيْرًا -يُخَيِّونُ أَهْلَهَا وَلْكِنْ بَعَثْنَاكَ اللَّي أَهْلِ الْقُرِى كُلِّهَا نَذِيْراً لِيَعْظُمَ أَجْرُكَ .

. فَلاَ تُطِعِ الْكُلْفِرِيْنَ فِيْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدٌ هُمْ يِهِ أَيْ الْقُرْانِ جِهَادًا كَبِيْرًا .

مُتجَاوِرَيْنَ هَذَا عَذْبُ فُراتُ شَرِيْدُ الْعَدُوبَةِ وَهُذَا مِلْحُ أَجَاجُج شِدِيْدُ الْمُلَوَّحَة وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا حَاجِزًا لَا يَخْتَلِطُ أَحَدُّهُمَا بِ الْاخَر وَحِنْجارًا مَنْ حُبُورًا - أَيْ سِنْتارًا مَمْنُوعًا بِهِ إِخْتِلاً طُهُمًا .

## অনুবাদ :

- ৫৪. <u>তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে</u> বীর্য হতে মানুষকে। <u>অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক</u> সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন মানুষ বংশ বিস্তারের জন্য বিয়ে করে চাই পুরুষ হোক বা নারী <u>আপনার প্রতিপালক</u> সর্বশক্তিমান যা করেন সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।
- ৫৫. তারা কাফেররা <u>আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর</u> ইবাদত করে, যা তাদেরকে কোনো উপকার করতে পারে না তাদের উপসনার কারণে এবং তাদের অপকারও করতে পারে না। উপাসনা বর্জন করলে, আর তা হলো মূর্তিসমূহ। <u>কাফেররা তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী</u> শয়তানের আনুগত্যের ফলে তার সাহায্যকারী।
- ৫৬. আমি তো আপনাকে কেবল জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম থেকে সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।
- ৫৭. বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য অর্থাৎ আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি এর প্রচারের দরুন কোনো বিনিময় চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ব্যয়্ম করার মাধ্যমে নাজাতের পথ অনুসরণ করুক। এতে আমি বাধা দিব না।
- ৫৮. আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি
  মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা
  ঘোষণা করুন। অর্থাৎ বলুন! "সুবহানাল্লাহ'
  'আলহামদু লিল্লাহ।" <u>তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ</u>
  সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। بِنُدُنُوْبِ عِبَادِم হয়েছে।

- 0٤. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا مِنَ الْمَاءَ بَشَرًا مِنَ الْمَنِيِّ إِنْسَانًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا ذَا نَسَبٍ وَصِهُرًا طَ ذَا صِنْهِرٍ بِاَنْ يَّتَزَوَّجَ ذَكَرًا كَانَ اَوْ انْشَى طَلَبًا لِلتَّنَاسُلِ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ـ قَادِرًا عَلَى مَا يَشَاءُ ـ رَبُّكَ قَدِيْرًا ـ قَادِرًا عَلَى مَا يَشَاءُ ـ
- ٥٥. وَيَعْبُدُونَ آيُ الْكُفَّارُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ طِلَّا يَضُرُّهُمْ طِلِيَ يَضُرُّهُمْ طِي بِعَبَادَتِهِ وَلاَ يَضُرُّهُمْ طِي بِعَبْدَكِهَا وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَكَانَ الْكَافِرُ عِلْيَا الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا . مُعِينًا لِلشَّيْطَانِ يَطَاعَتِهِ .
- هُلُ مَا اسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ اَىْ عَلَى عَلَى تَبْلِيْغِ مَا اُرْسِلْتَ بِهِ مِنْ اَجْرِ اللَّا لَٰكِنْ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَ خِذَ اللَّى رَبِّهُ سَبِيْلًا.
   طَرِيْقًا بِانْفَاقِ مَالٍ فِى مَرْضَاتِه طَرِيْقًا بِانْفَاقِ مَالٍ فِى مَرْضَاتِه تَعَالَى فَلاَ اَمْنَعُهُ مِنْ ذُلِكَ.
- ٥٨. وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَتِى الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَسَبِّعُ مُتَلَبِسًا بِحَمْدِهِ طَاَىٰ قُسُلُ وَسَبِّعُ مُتَلَبِسًا بِحَمْدِهِ طَاَىٰ قُسُلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى بِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيِيْسًا عَالِمًا تَعَلَقَ بِهِ بِذُنُوبٍ -

## অনুবাদ :

. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامٍ الدُّنْيَا اَيْ فِيْ قَدْرِهَا لِآنَهُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ شَمْسُ وَلَوْشَاءَ لَخَلَقَهُنَ فِيْ لَمْحَةٍ وَالْعُدُولُ عَنْهُ لِتَعْلِيمِ خَلْقِهِ التَّشَبُّتُ ثُمَّ السَّيُوي عَلَى الْعَرْشِ ج هُوَ فِي اللَّعَبُّ ثُمَّ السَّيُوي عَلَى الْعَرْشِ ج هُوَ فِي اللَّعَةِ السَّيُوي عَلَى الْعَرْشِ ج هُوَ فِي اللَّعَةِ السَّيُوي عَلَى الْعَرْشِ ج هُوَ فِي اللَّعَةِ السَّيُوي اللَّعَبِيرِ الْمَلِكِ الرَّحْمُنُ بَدُلَّ مِنْ ضَمِيرِ السَّيُولَ الرَّحْمُنُ بَدُلَّ مِنْ ضَمِيرِ السَّيُولَ الرَّحْمُنُ بَدُلَّ مِنْ ضَمِيرِ السَّيَواءَ يَلِينَ بِهِ فَاسْئَلُ السَّيُولَ الرَّحْمُنِ خَيِيْرًا . السَّيْواءَ يَلِينَ بِهِ فَاسْئَلُ الرَّحْمُنِ خَيِيْرًا . الرَّحْمُن خَيِيْرًا . الرَّحْمُن خَيِيْرًا . السَّيْرَا . السَّيْرَا . اللَّهُ الرَّحْمُن خَيِيْرًا . اللَّهُ اللَّهُ الْإِنْسَانُ بِهِ إِللَّوْحُمْنِ خَيِيْرًا . اللَّهُ اللَّهُ الْإِنْسَانُ بِهِ إِللَّهُ عَلَى الْرَحْمُنِ خَيِيْرًا . اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الرَّحْمُنِ خَيْرًا . السَّيْرَا . اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْمُؤْمِلُ فَالْمَالُ اللَّهُ الْمُثَلِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُول

. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لِكُفّارِ مَكَّةَ اسْجُدُوا لِلرَّحْمِنُ وَ أَنسْجُدُ لِلرَّحْمِنُ وَ أَنسْجُدُ لِلرَّحْمِنُ وَ أَنسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالتَّحْرَفُهُ لاَ وَزَادَهُمْ وَالْأَمِرُ مُحَمَّدُ وَلاَ نَعْرِفُهُ لاَ وَزَادَهُمْ هُذَا الْقَوْلَ لَهُمْ نُفُورًا . عَنِ الْإِيْمَانِ هُذَا الْقَوْلَ لَهُمْ نُفُورًا . عَنِ الْإِيْمَانِ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشُواً . ٤

কৈছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর দিবসের হিসেবে অর্থাৎ উক্ত পরিমাণ সময়ে। কেননা তখন সৃষ্টি করেছে করলে মুহূর্তের মধ্যেও সৃষ্টি করতে পারতেন, তবে তা না করার কারণ হলো সৃষ্টজীবকে ধীরস্থিরতা অবলম্বনের শিক্ষা দান করা। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। অভিধানে আরশ বলা হয় রাজ সিংহাসন কে তিনিই রহমান আর ইয়েছে। আর সমাসীন হওয়ার দ্বারা তার শানের উপযোগী সমাসীন হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং জিজ্ঞাসাকরে দেখ হে মানুষ! তার সম্পর্কে যে অবগত আছে তাকে। সে তোমাকে তার গুণাবলি সম্পর্কে অবগত করবে।

৬০. যখন তাদেরকে বলা হয় মক্কার কাফেরদেরকে তোমরা সেজদাবনত হও রহমান -এর প্রতি তখন তারা বলে রহমান আবার কে তৃমি কাউকেও সেজদা করতে বললেই কি আমরা সেজদা করবঃ এ ফে'লটি এবং ুট্ উভয়টি যোগেই পঠিত রয়েছে আর নির্দেশকারী হলেন হয়রত মুহাম্মদ আমরা তাকে চিনি না। এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। এ কথার দ্বারা। ঈমান হতে বিমুখতা।

# তাহকীক ও তারকীব

إلى चाता प्रवास विके हें हों के اَلَمْ قَلَو اللهُ चाता प्रवास कि के हिल करत हिल । जा का के हिल करत हिल करत हिल करत हिल है के लिय के हिल करत हिल है कि के हिल करत हिल है कि है कि कि है कि के हिल करत है कि है क

مِنْ طُلُوْءِ - प्राशाकात (त.)-এর জন্য উচিত ছিল مِنْ طُلُوْءِ السَّمْسِ : र्गाशाकात (त.)-এর জন্য উচিত ছিল مِنْ طُلُوْءِ السَّمْسِ वर्णा। আর যদি এটাকে عُطُلُوْء الشَّمْسِ اللهُ طُلُوْء الشَّمْسِ वर्णा। আর যদি এটাকে مُطُلُقُ श्वाভाবिক ताथरून, কোনো الْفَجْرِ اللهُ طُلُوْء الشَّمْسِ कরতেন তাহলে তা আরো ভালো হতো। কারণ রাতে তো পৃথিবীর ছায়া হয়। আর দিনে বৃক্ষরাজি ইত্যাদির ছায়া পড়ে। সম্ভবত সহনীয় সময় হওয়ার কারণে খাছ করেছেন।

े बं قُولُـهُ كَيْفُ مَدُّ النِّظَلِّ : এর ব্যাখ্যায় তিন ধরনের উক্তি রয়েছে। यथा

ك. مِنْ طُلُوعِ الشَّمْوِ السُّمْوِ الشَّمْوِ السَّمْوِ الشَّمْوِ الشَّمْوِ السَّمْوِ الشَّمْوِ السَّمْوِ الشَّمْوِ السَّمْوِ السَّمَوِ السَّمْوِ السَّمْوِ السَّمْوِ السَّمْوِ السَّمُو السَّمُولِ السَّمُولِ السَّمْوِ السَّمْوِ السَّمُولِ السَّمْوِ السَّمَو السَّمَ السَامِ السَّمَالِي السَّمُولِ السَّمُولِ السَّمْوِ السَّمَالِي السَّمَامِ السَّمِي السَّمَامِ السَّمِي السَ

لَبَاسَا : عَوْلُهُ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلُ لِبَاسَا : এখানে রাতকে পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। وَجَهُ شِبْه হলো صَاتر তথা আচ্ছাদানকারী হওয়া, وَجَهُ شِبْه ও خَرْفُ تَشْبِبْه وَ مَرْفُ تَشْبِبْه - مَاتر তথা আচ্ছাদানকারী হওয়া, وَجَهُ شِبْه وَجَهُ شِبْه عَرْفُ تَشْبِبُه مِلْبَعْ مَاتِر वला হয়। যেমন وَمَا عَرْفُ اَسَدُ - وَيَدُ اَسَدُ - وَيَدُ اَسَدُ أَسَدُ اللّهُ عَلَيْهُ مَالْبُهُ مَلِيْغُ

فَوْلُهُ بُشْرًا : এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর সামনে কুরআন মজীদের যে কপি ছিল, তাতে के بُشْرًا -এর স্থলে। نُشْرًا -এর স্থলে। نُشْرًا अথমটি ও দ্বিতীয়টি হলো। بُشْرًا -এর ক্রেছে। আর এর মধ্যে ৪টি পাঠ রয়েছে। যথা - بُشْرًا -এর বহুবচন। অর্থ সুসংবাদদাতা। دَشُورًا صَعْدَدُ اللهُولُي اَيُّ وَالشَّانِيَةُ वना উচিত ছিল। مَصْدَدُ আর তা হলো। نُشُورًا حقولَهُ مُفْرَدُ الْاُولُي اَيُّ وَالشَّانِيَةُ مَا مَعْدِهُ اللهُولُي اَيْ وَالشَّانِيَةُ مَا مَعْدِهُ اللهُولُي اَيْ وَالشَّانِيَةُ مَا مَا عَرَاهُ عَلَيْهُ مَا عَرَاهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

طَيْت : عَوْلُهُ مَيْت : عَوْلُهُ مَيْتَ । এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, مَيْت বলা হয় যে মৃত্যু বরণ করেছে। আর مَيْت वला হয় মুমূর্ষ বা মৃত্যুমুখে পতিতকে।

- थेंग निस्नाक श्रान्त उखत : वेंग निस्नाक श्रान्त उखत : वेंग निस्नाक श्रान्त अखत

প্রস্ন : بَلْدَةُ হলো مَرْضُونُ আর مَرْضُونُ হলো তার صِفَتْ হলো তার بَلْدَةُ । অথচ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গের দিক দিয়ে মিল নেই, وَصَفَتْ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّ

উত্তর : এর এক উত্তর এই দিয়েছেন যে- مَيتَّتْ শব্দটি مُؤَنَّتُ ও مُذَكَّرٌ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

षिতীয় উত্তর এই দিয়েছেন যে, الْمَكَانِ উত্তর অর্থাৎ مَكَانٌ কে بَلْدَة (স্থান) এর প্রতি লক্ষ্য করে مُذَكَّرُ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এটা যেহেতু দ্বিতীয় উত্তর কাজেই وَذَكَرَهُ -এর স্থলে وَذْكَرُهُ বললে তা আরো সমীচীন হতো।

। এর উপর : تُحْبِيْ शला عَطْف २७- : قَوْلُـهُ وَنُسْقِيْهِ

حَالً এটা مَهْمُولُ وَانَعْامًا مَهُمُولُ هَا وَانَعْامًا وَرَمُولُ وَ وَانَعْامًا وَرَمُولُ وَ وَانَعْامًا وَرَمُولُ وَالْمُعَامِّ وَمَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

- এর মধ্যে যমীরের عَرْجِعُ হলো الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله ا

كَوْلُهُ مَرَرَجًا (ن) হতে নিষ্পন্ন অর্থ- মুক্ত, ছেড়ে দেওয়া, প্রবাহিত করা । فَرَاتُ অতি মিষ্ট, সুপেয় ও তৃঞ্জিায়ক, (ك) وَوَلُهُ مَرَجُ عَرْفُوعُ अर्थ मिक्षि مُرْفُوعُ হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে । যথা–

خَبَرْ عِهِ - مُبْتَدَأً उरना أَيُّذِي خَبَرَ 'এর أَبُرْ عَلَقَ الغ . ﴿ كَبُرْ عَلَقَ الغ . ﴿

৩. اِسْتَوٰى .৩ وَاللَّهُ وَاللَّالُّ

جَوَابُ اَمْر वण राला : قَوْلُهُ يُخْبِركَ بِصِفَاتِهِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শ্বিতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বতী আয়াতসমূহে মুশরিকদের মূর্যতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিশ্বয়কর দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণিত হয়েছে। যা তাঁর তাওহীদের বা একত্বাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এ প্রমাণসমূহ কাফেররা অহরহ দেখতে পায়, যদি ক্ষণিকের জন্যেও তারা চিন্তা করে তবে আল্লাহ পাকের একত্বাদের সত্যতা অনুধাবন করা কারো পক্ষেই আদৌ কঠিন হয়ে না। – মা আরিফুল কুরআন: আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, প. ১৮৯]

ইমাম রাথী (রা.) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্বাদের এবং প্রিয়নবী ্ত্র্ত্র -এর রিসালতের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের বিবরণ রয়েছে, তাই এ আয়াত থেকে তাওহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ৮৮]

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলির সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন: উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্র ও ছায়া দৃটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব-জতুর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিনুরপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে এবং রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিত্মিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অন্তিত্ব লাভ করে তখন এই বস্তুসমূহও অন্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অন্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলাের কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারাে বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাং দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেন্তেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনাে দুর্বলতা আসে না এবং এগুলাের সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অন্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বসময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গাম্বরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার ইশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে।

আয়াতে গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকাল প্রত্যেক বন্ধুর ছারা পশ্চিম দিকে লম্বান থাকে, এরপর আন্তে আন্তে হাস পেয়ে দ্বিপ্ররে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিত প্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আন্তে আন্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্দ্ধে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষেধরা পড়ে না। এর জন্য অন্তেশ্ক ও দিব্যদৃষ্টি সরকার।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে হিন্দু তি আন্তর্ভানি বিষয় এবং দিকের উধের্ব । তাঁর দিকে ছায়া সংকৃচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয় ।

وَهُو الَّذِي جَعَلَ : রাত্রিকে নিদার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্য নির্ধারণ করারও মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে चिक आशारा ताितिक लिवात भक बाता वााक कता रासह । كَكُمُ النَّهُلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর ফেলে দেওয়া হয়। श्राक উদ্ভূত। এর আসল অর্থ– ছিন্ন করা। سُبَاتٌ হলো এমন বস্তু, যা দ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়। سُبَاتًا **নিদাকে আল্লাহ** তা**'আলা এমন ক**রেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই ﴿ اللَّهِ اللَّهِ এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে **আকৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ**। এবানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে **নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হ**য়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে **অন্ধকারাচ্দ্রাও করেছেন** এবং শীতলও করেছেন। এমনভিাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা হলো দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় **নিয়ামত এই যে**, সারা বিশ্বের মানুষ ও জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা **একজনের নিদার সম**য় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদামগু থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত থাকায় তা **হটগোলের কারণ** হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, **তারা তাদের নিদ্রার** ব্যঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর **ফলে পারশ্বরিক সাহায্য** ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হতো। কারণ যে ব্যক্তির সাথে যখন আপনার কাজ, তখন হয়তো তার নিদ্যার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্যার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ক্রটিবিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জবুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনো কোনো প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ;

বাক্যে দিনকে وَجَعَلُ النّهَارَ نَشُورُا وَهُا اللّهَارَ وَهُا اللّهَارَ وَهُا اللّهَامَ اللّهَ وَهُا اللّهَاءَ وَهُا اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই <mark>পানি কোখাও</mark> আপনা আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ। পর্যাপ্ত পানি যেমন– পুকুর, হাউজ ও নদীর পানিতে কোনো অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না । এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তাফসীরে মাযহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাসআলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকহের সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাসআলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে সেগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। थत वर्श्वा वर्श कि إنْسِيٌّ मंसिए أَنَاسِيّ : قَنْوُلُهُ وَنُسْقِقْبِهِ مِشَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّانَاسِيّ كَثِيْرًا কেউ বলেন, এটা 🛍 –এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তা আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের ও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কিঃ এতে তো বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নদীর কিনারায় কৃপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

ত্রি নির্দান করি । ইথরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোনো সময় এক জনপদে এবং কোনো সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। ইথরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয়ে এবং কোনো জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে শান্তি দেওয়া ও হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আজাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আজাব ও শান্তি করে দেওয়া হয়।

মঞ্চায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে এ অর্থাৎ কুরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের শক্রদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনো পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مَرَجَ : قَوْلَمَهُ وَهُوَ النَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ..... وَحِجْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُوْرًا مَتَحْجُورًا مِنْجُورًا مَتَحْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورً مُعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مُعْجُورًا مُعْجُورًا مَتَعْجُورًا مُعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَعْجُورًا مَتَاجُورًا مَتَعْجُورًا مُعْجُورًا مُعْجُورً

১. সর্ববৃহৎ দরিয়া, যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উনুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। ২. পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই, মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চেয়ে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনাও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজসিক্রয় করে দিয়েছেন য়ে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী য়ে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে, তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত এই নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা আলা দৃই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী, অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়; কিন্তু পরম্পর মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোনো অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না। পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে তিন্দু কলা হয় এবং শ্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে ত্র্না হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদন্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কার্জ করতে পারে না।

ভেন্ন ক্রান্ত নিত্র ভালার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের ক্রমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তা আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোনো পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোনো পুরক্ষার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোনো উপকার নেই যে, যার মনে চায় সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। বলা বাছল্য কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গাম্বরসূল্ভ মেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোনো বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরুপও হতে পারে যে, এর ছওয়াব তিনিও পাবেন যেমন সহীহ হাদীসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎ কাজ করে, এই সৎ কাজের ছওয়াব কমী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে। ন্মাযহারী। তার তার কালা কর। এজলো সব দয়াময় আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোনো ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে স্বয়ং আল্লাহ তা আলা অথবা জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববতী ঐশী গ্রহসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ নিজ পয়গাম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। –[মাযহারী]

ضَانُ: قَوْلُهُ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمُنُ जाति শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত। কিন্তু আল্লাহর জন্য শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান আবার কে?

٦١. قَالَ تَعَالِي تَبْرَكَ تَعَاظَمَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا إِثْنَى عَشَر اَلْحَمْلَ وَالتَّنُورَ وَالْجُوزَاءَ وَالسَّسْرِطَانَ وَالْاسَدَ وَالسُّنْبُلَةَ وَالَّمِيْزَانَ وَالْعَقْرَ وَالْقُوسَ وَالْبَجَدْيَ وَالدُّلْوَ وَالنَّوْتَ وَهِي مَنَاذِلُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ ٱلْمِرِيْخِ وَلَـهُ الْحَمْلُ وَالْعَقْرَبُ وَالسَّرْهُ ـرَّهُ وَلَـهـَا الـثَّـوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعُكَارُهُ وَلَـهُ الْجَوْزَاءُ وَالسُّنْسُلُهُ وَالْقَمَرُ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسُ وَلَهُ الْاَسَدُ وَالْمُشْتَرِي وَلَهُ الْقَوْسُ وَالْحُوتُ وَزَحْل وَلَهُ الْجَدْيُ وَالدَّلْوُ وَجَعَلَ فِيْهَا أَيْضًا سِرُجًا هُوَ الشُّمْسُ وَقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ وَفِي قِرَاءَةٍ سُرجًا بِالْجَمْعِ أَيْ نَيِّرَاتٍ وَخُصَّ الْقَمَرُ مِنْهَا بِالنَّذِكُرِ لِنَوْعِ فَضِيْلَةٍ.

آن يَخْلِفُ كُلُّ مِنْهُمَا الْاخْرَ لِمَنْ اَرَادَ اللهُ الْخَرَ لِمَنْ اَرَادَ اللهُ اللهُ الْخَرَ لِمَنْ اَرَادَ الْفَرْ لِمَنْ اَرَادَ الْفَرْ لِمَنْ اَرَادَ الْفَرْ لِمَنْ اَرَادَ تَعَدَّمُ مَا فَاتَهُ فِي اَحَدِهِمَا مِنْ خَيْرٍ فَيَدُمُ مَا فَاتَهُ فِي الْخَرِ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا مَا فَا لَهُ عَلَيْهِ فِيْهِمَا عُمَدُ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا عُمَدُ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا عُمَدُ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا عُمَدًا عُمَدًا عُلَيْهِ فِيْهِمَا عُلَيْهِ فِيْهِمَا عُمَدًا عُلَيْهِ فِيْهِمَا عُلَيْهِ فِيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلِيهُ فِيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فِيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهُمَا عُلَيْهُ فَيْهُمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهُ فَيْهِمَا عُلَيْهُ فَيْهُ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهُمَا عُلَيْهُ فَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهُ فَيْهُ وَلَهُ فَيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلَيْهِ فَيْهِهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِمِا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِمَا عُلِيْهِ فَيْهِ ف

## অনুবাদ:

৬১. আল্লাহ তা'আলা বলেন কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র আর রাশিচক্র হলো ১২ টি। সেগুলো হলো− ১. মেষ রাশি।২. বৃষরাশি। ৩. মিথুন রাশি। ৪. কর্কট রাশি। ৫. সিংহরাশি। ৬. কন্যা রাশি। ৭. তুলা রাশি ৮. বৃশ্চিক রাশি। ৯. ধনু রাশি ১০ মকর রাশি। ১১ কুম্ভ রাশি। ১২. মীন রাশি। আর এগুলো হলো ভ্রাম্যমান সপ্ত নক্ষত্রের গতিপথ। মঙ্গলগ্রহের গতিপথ হলো মেষ ও বৃশ্চিক রাশি। শুক্রগ্রহের গতিপথ হলো বৃষ ও তুলা রাশি, বুধগ্রহের গতিপথ হলো মিথুন ও কন্যা রাশি। চন্দ্রের গতিপথ হলো কর্কট রাশি। সূর্যের গতিপথ হলো সিংহ রাশি। বৃহস্পতির গতিপথ হলো ধনু ও মীন রাশি এবং শনির গতিপথ হলো মকর ও কুম্ব রাশি আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর তা হলো সূর্য। <u>এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র।</u> سرُجًا वत পরিবর্তে سرَاجًا वत পরিবর্তে [বহুবচন] রয়েছে। অর্থাৎ জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররাজি। এখানে চন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে চন্দ্রকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে অর্থাৎ একটি অপরটির পশ্চাতে আসে তার জন্য যে, উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। ﴿ الله সিন্দিটি ঠাই বর্ণে তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রাত এবং দিনের যে কোনোটির মধ্যে কল্যাণকর কোনো কাজ যদি ছুটে যায়, তবে অপরটির মধ্যে তা পূরণ করে নিতে পারে। অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়। অর্থাৎ রাত দিনে তার উপর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে।

# তাহকীক ও তারতকীব

শৃত্ত নুন্ত নুদ্দ নুদ

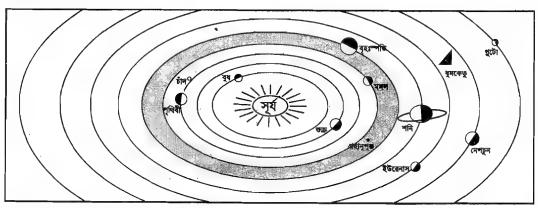

কোপারনেক্স মতাদর্শের বুনিয়াদি নীতি হলো দুটি। যথা-

নক্ষক্রসমূহের নিত্যদিনের আবর্তনের মূল কারণ হলো নিজ কেন্দ্রের চারিদিকে প্রত্যহ পৃথিবীর আবর্তন।

২. সমন্ত গ্রহ সূর্যের চতুম্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে। আর পৃথিবীও একটি গ্রহ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহসমূহের প্রদক্ষিণের ধারাবাহিকতা নিম্নরপ – ১. বৃধ ২. শুক্র ৩. পৃথিবী ৪. মঙ্গল ৫. বৃহস্পতি ৬. শনি ৭. ইউরেনাস ৮. নেপচুন ও ৯. প্রটো।

ক্রিন্টা তথা আসমান উদ্দেশ্য নয়; বরং উপর বা আকাশ উদ্দেশ্য। বলা হয় বিশ্বিটা করিটা বিশ্বিটা বিশ

ं वा ধরন-প্রকৃতি জ্ঞাপক। خُلْفَةٌ: قُولُهُ وَهُوالَّذِيْ جَعَلَ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً प्रमात, এটা وَنُوعُ वा ধরন-প্রকৃতি জ্ঞাপক। যেমন– جِنْسَةً – বিশেষ ধরনের উপবেশন বুঝায়, তদ্রুপ এর দ্বারা বিশেষ ধরনের একের পর এক আসা উদ্দেশ্য, যাতে একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হয়।

فَاتَهُ مَا فَاتَهُ وَالَهُ مَا فَاتَهُ উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مَا فَاتَهُ قَوْلُهُ مَا فَاتَهُ তথা বিভক্তি ও শ্রেণি বিন্যাসকল্পে; وَتَنَوْيَعُ তথা পূর্বাপরের কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা-দানকল্পে নয়। অর্থাৎ مَانِعَةُ ٱلْخُنُو فَلَاهُ مَانِعَةُ ٱلْخُنُو فَلَاهُ مَا فَالَاهُ مَا مَانِعَةُ ٱلْخُنُو مَا مَانِعَةُ ٱلْخُنُو مَا مَانِعَةً الْخُنُو مَا مَانِعَةً الْخُنُو مَالِمَا مَا مَانِعَةً الْخُنُو مَا مَالِمَا مَا مَانِعَةً مَا مَا مَانِعَةً الْخُنُو مَا مَانِعَةً الْخُنُو مَا مَا مَانِعَةً الْمُعْمَلِ مَا مَانِعَةً الْمُعْمَلِ مَالْمَا مَا مَانِعَةً مَا مَا مَانِعَةً مَا مَانِعَةً مَا مَانِعَةً الْمُعْمَلِ مَا مَانِعَةً مَا مَانِعَةً مَا مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَا مَانِعَةً مَانِعَةً مَا مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَا مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَا مَانِعَةً مَانَعُةً مُنْ مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانَعَةً مَانِعَةً مُنْ مَانِعَةً مَانِعُةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعُةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعَةً مَانِعُونَا مُعَلِعُهُمُ مَانِعُةً مَانِعُةً مَانِعُةً مَانِعُةً مَانِعُةً مَانِعُةً مَانِعُةً مَانِعُةً مَانِعُةً مُنْ مَانِعُةً مَانِعُونَا مَانِعُونَا مَانِعُونَةً مَانِعُونَا مَانِعُوانَعُونَا مَانِعُونَا مُعَلِعُهُمُ مَانِعُونَا مُعَلِعُهُمُ مَانِ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমগুল ও ভূমগুলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশি ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক অর্থাৎ ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায়; ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কুরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কুরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর সৃষ্টা ও পরিচালককৈ চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমগুল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে

ٱللَّهُمُّ اجْعَلْناً مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোজি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোনো অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তাফসীরে এর চেয়ে বেশি কোনো আলোচনায় যাওয়াও কুরআনের জরুরি খেদমত নয়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌঁছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো

অবস্থিত এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক কোনো মাসআলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও

সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিশ্বয়কর কীর্তি স্থাপন করেছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, কুরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভার হয়ে তা থেকে আরো দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কুরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কুরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরি মনে করি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ-

नक्ष्व ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমগুলীর অভ্যন্তরে আছে, নাকি বাইরে মহাশ্ন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কুরআনে পাকের বাণী : بُرُوجًا بُرُوجًا অর্থাৎ بُرُوجًا এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, بُرُوجًا অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্র আকাশমগুলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা نِيْ অব্যুয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছে–

أَلَمْ تَرَواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ ثُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِراجًا.

এতে بَهُونَ -এর সর্বনাম بَانَدُمُ وَمِنَ الْمَوْرَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمُورَ وَالْمُورُ وَالْمُورِ وَالْمُورُ وَالْمُولُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْم

এতে করছ নাকি আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে করেছ নাকি আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে করেছ নাকি আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে করি নাকি ত্রামালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছ নাকি আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে করি নাকি ত্রামালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কুরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ করেছি শুন্য পরিমণ্ডল। সারকথা এই যে, কুরআন ও তাফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী কর্মালা প্রতিষ্ঠ ত্রামালা ভিত্তর অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও প্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে কর্মালা করা যায় লা যে, কুরআন নক্ষত্র ও প্রহ উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরের সাব্যক্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে; বরং কুরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কুরআনের কোনো বর্ণনা তার পরিপদ্ধি হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কুরআন : এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরি যে, কুরআন পাক বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কুরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কুরআন পাক আকাশ, পৃথিবী,

নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিষ্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও আলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অন্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এণ্ডলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কন্মিনকালেও জরুরি নয়; বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বোঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির বিশ্বয়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি- এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক অবশ্যই আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কুরআন পাকও এর প্রতি আহবান জানায়নি। কুরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়। হ্যা, সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে কারীম 🚃 ও সাহাবায়ে কেরাম মান-মন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ 🚎 -এর গুরুত্ব না দেওয়া অসম্ভব ছিল। বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেংলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সন্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোনো সময় এ দিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কম্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও গুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কুরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কুরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না । সৃষ্ট-জগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তত্টুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিক্ষয়তাও লাভ করতে পারে । যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরো বাড়ে, কুরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না । কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনজিলে-মকসূদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্চ্চে স্রস্থার জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা । এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়াত্ত্বাধীন নয় । প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নতুন নতুন আবিক্ষার এ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোনো মতবাদ ও গবেষণাকেই নিন্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না । মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্রিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মাখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষ্বি শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কুরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষ্ম্ব অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যা দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয় । সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নির্মজিত করে না । তবে কোথাও কোথাও কোনো বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পর্টোজিও পাওয়া যায়। যায়। যায়।

কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থি আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোনো প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কুরআনের আয়াতে টানা হেঁচড়া ও সদার্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়; বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কুরআনে কোনো স্পষ্টোক্তি নেই; বরং কুরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে, সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কুরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত- جَعَلْنَا فِي সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কুরআন পাক কোনো সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌছতে পারে। এতে কিশাগোসীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কুরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোনো সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্যে থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ, কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অন্তিত্ব অস্বীকার করে যেমন আজকাল কোনো কোনো আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব, তবে কুরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কুরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশের দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনভাবে কুরআন পাকের کُلُّ فَیْ فَلَكِ يَسْبَعُونَ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেংলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কুরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বোঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকৃলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পত্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নুতন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কুরআন ও সুনুতের খেলাফ কোনো কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ফ্রটিবশত এগুলোকে কুরআন ও সুনুতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আল্সী বাগদাদী (র.)-এর তাফসীরে রহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তাফসীর। এই তাফসীরকার যেমন কুরআন ও সুনাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তাফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ শুকরী আল্সী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম مَا دَلَّ عَلَيْهُ الْفَرُانُ مِثَا الْمَوْمِثَانَ الْمَارَفَى الْمُوَانِّ وَمَا الْمَوْمِثَانَ الْمَوْمِثَانَ الْمُرَانَ مِثَا الْمَوْمِثَانَ الْمَوْمِثَانَ الْمُوَانِّ وَمَا الْمَوْمِثَانَا الْمُوَانِّ وَمَا الْمُوَانِّ وَمَا الْمُوَانِّ وَمَا الْمُوانِّ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَالِمُ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَالْمِانِ وَالْمَانِ وَال

رَأَيْتُ كَثِيْرًا مِنْ قَوَاعِدِهَا لاَ يُعَارِضُ النُّصُوْصَ الْوَارِدَةَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَي اَنَّهَا لَوْ خَالَفَتْ شَبْنًا مِنْ ذَٰلِكَ لَمْ يُلْتَغَيِّتْ إِلَيْهَا وَلَهُ إِنْ أَلْفَهُا لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ الْحُرِّيَّةِ بِالْقُبُولِ بَلْ لَابُدَّ اَنْ نَقُولُ اللَّهُ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ الْحُرِّيَّةِ بِالْقُبُولِ بَلْ لَابُدَّ اَنْ نَقُولُ اللَّهُ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ الْحُرِّيَّةِ بِالْقُبُولِ بَلْ كُلُّ مِنْهُ اللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কুরআন ও সুনাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কুরআন ও সুনাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কুরআন সুনাহর সদর্থ করব না। কেননা এরপ সদর্থ পূববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই; বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কুরআন ও সুনাহবিরোধী, তাতে কোনো না কোনো ক্রটি আছে। কারণ সুস্থ বিবেক কুরআন ও সুনাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকারে-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজারো বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তাঁর পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরম্পর বিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবি ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবি প্রস্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তাফসীরকার কুরআনের আয়াতের তাফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরি একাদশ শতাব্দী ও খ্রিন্তীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বিংলীমূসের মতবাদ ব্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিন্তীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরি এয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতিলাভ করেন তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারি বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেংলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারি বস্তু স্ভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষণক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্বের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারি বস্তু নিচে পতিত হবে; কিন্তু যদি কোনো বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাব বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবৃ রায়হান আলবেরনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায় তখন তা আর নিচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকারে ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমানকালের বিজ্ঞানের সব শক্র-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমা ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্যধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য প্রমন শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শক্ত-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁরই একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেন্ট' এ এবং তার উর্দূ অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দূ মাসিক 'সায়রবীন' -এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু শুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ভূত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বোঝায় যে, এমন কোনো শক্তি আছে, যা এগুলাকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন–

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্বে থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তা দৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উডোজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি লিখেন-

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোনো গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

অতঃপর তিনি সব ভ্রমণ পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন-

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম; কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্ট জগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরিউক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোনো মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই পয়গাম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারীগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্রগ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণও স্বরূপ উদ্যাটনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে? মানুষের চেষ্টা সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোনুতি ও বিশ্বয়কর আবিক্ষার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্তুজালিকতা দারা মানব ও মানবতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দৃঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যাক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বন্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থা নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র ও বিপদাপদের কোনো সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্য আত্মিক শান্তি ও আরামের কোনো উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জবাবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কুরআন ও সুনাহ মানুষকে এমন নিষ্ণল কাজে লিগু করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। যথা– ১. যাতে এসব অত্যা<del>চ</del>র্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তারই নাম আল্লাহ। ২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবৃদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপষ্ঠের গোপন ভাগ্যর থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য, কাজেই তা দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দুটি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পুক্ত। কুরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে ৷ মিশরের মুফতী আল্লামা নজীত (র.) তাঁর গ্রন্থ 'তাওফীকুর রহমান' -এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত, তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ উপগ্রহের আকার আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরো লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পুক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পয়গাম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে-

> زبان تازه کردن باقرار تو \* نینگیختن علق از کار تو . میندس بسے جویر از راز شاد \* نوانر کچود کردی أغاز شاد

সুফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সা'দী (র.) ব্যক্ত করেছেন:

چه شبها نشستم درین سیر گم \* که حیرت گرفت أستینم کهقم

হাফেজ শিরাজী (র.) বলেছেন-

سخن از مطرب ومی گوئی وراز دهر کمترجو \* که کس نکشود ونکشاید بحکمت این معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, দ্রষ্টার অন্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমঞ্জন ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন যত্রত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বন্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে। এ দিক দিয়ে এসব বন্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার করাও কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআনের প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের অভিমুখী একটি সফর সাব্যন্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিগু হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কুরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উনুতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য মনে করা হুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থি আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কুরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কুরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেন। কুরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কুরআন এসব ব্যাপারে নিশুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা তন্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোনো বৃদ্ধমন্তা নয়।

- े وَعَبَادُ الرَّحْمُنِ مُبْتَدَأً وَمَا بَعْدَهُ ١٣٠. وَعِبَادُ الرَّحْمُنِ مُبْتَدَأً وَمَا بَعْدَهُ صِفَاتُ لَهُ اِلىٰ ٱُولَٰئِكَ يُحْزَوْنَ غَيْهَ الْمَعْتَرِضِ فِيْدِ النَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْض هَوْنًا أَيْ بِسَكِيْنَةٍ وَتَواضُعِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ بِمَا يَكْرَهُونَهُ قَالُواْ سَلَّماً - أَيَّ قَوْلًا يَسْلَمُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْإِثْم -
- . وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا جَمْعُ سَاجِدٍ وَقِيامًا . بِمَعْنٰى قَائِمِيْنَ أَيَّ يُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ -
- . ٦٥ ७৫. وَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ وَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا آَى لَازِمًا .
- هِيَ أَيْ مَوْضِعَ إِسْتِقْرَادِ وَإِقَامَةٍ .
- . وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوا عَلَى عِيَالِهِمْ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا بِفَتْحِ أُوَّلِهِ وَضَيَّم آىً يُضَيِّفُوا وَكَانَ إِنْفَاقُهُمْ بَيْنَ ذٰلِكَ الْإِسْرَافِ وَالْإِقْتَارِ قَوَامًا وَسُطًا .
- ٦٨. وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللهَا الْخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيعَ حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلُهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَنْفُعَلْ ذٰلِكَ أَيْ وَاحِدًا مِنَ الثُّلُثُبِةَ يَكُنُّ أَثَامًا - أَيْ

- পরবর্তী অংশ اُولَيُّه كَ يُجْزَوْنَ পর্যন্ত এর সিফত। তবে جُمْلَهُ مُعْتَرضَة ব্যতিরেকে। যারা পৃথিবীতে নমুভাবে চলাফেরা করে অর্থাৎ প্রশান্তি ও বিনয়ের সাথে। এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে যাকে তারা অপছন্দ করে তখন তারা বলে সালাম। অর্থাৎ এমন কথা বলে যার দারা সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।
- 🧤 ১৪. এবং যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে الشَّجَدُا শব্দটি 🚣 -এর বহুবচন ও দগুয়মান থেকে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে অর্থাৎ তারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে রাত কাটিয়ে দেয়।
  - থেকে জাহান্লামের শাস্তি বিদূরিত কর। তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। অনিবার্য ধ্বংস।
- । নেকুষ্ট। কিন্তু তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকুষ্ট। أَنَّهَا سَا مَتْ بِئُسَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا অর্থাৎ দোজখ অবস্থান ও আবাসনের স্থান হিসেবে।
  - এবং তার<u>া, যারা</u> যখন ব্যয় করে তাদের পরিবার-পরিজনের উপর তখন তারা অপব্যয়ও করে يَا : क'लात كَمْ يَقْتُرُوا का वर कार्रगाउ करत ना বর্ণে যবর অথবা 🗓 বর্ণে পেশ ও 🛍 বর্ণে যের হতে পারে [বাবে ْاِنْعَال থেকে] অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করে না, বরং তারা আছে অর্থাৎ তাদের ব্যয় হয়ে থাকে এতদুভয়ের মাঝে অপব্যয় ও কার্পণ্যতার মাঝামাঝি মধ্যম পন্থায়।
  - ৬৮. এবং যারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে এ তিনটির যে কোনো একটি সে শাস্তি ভোগ করবে।

# 79. يُضُعَفُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُضَعَفُ بِالتَّشْدِيْدِ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ بِجَزْمِ الْفَيلُمَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ بِجَزْمِ الْفَيلُمَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ بِجَزْمِ الْفَيلُمَةِ وَيَرَفُعِهِمَا إِسْتِئْنَافًا مَالًا.

- ٧٠. الله مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِعًا مِنْ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِعًا مِنْهُم فَاوُلُئِكَ يُبَدِّلُ اللَّلهُ سَيِّاتِهِمُ الْمَذْكُورَةِ حَسَنْتٍ ط فِي الْاٰخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا . أَيْ لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذُلِكَ .
- ٧١. وَمَنْ تَابَ مِنْ ذُنُوْيِهِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ وَعَصِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ اللَّهِ مَتَابًا ـ أَيُ يَرْجِعُ اليَّهِ رُجُوْعًا فَيُجَازِيْهِ خَيْرًا ـ
- ٧٢. وَالَّذِيْتَ لَا يَتَشْهَدُونَ النَّزُورَ اَىْ اَلْكِنْدُبُ وَالْبَاطِلَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ الْقَبِيْجِ وَغَيْرِهِ مَرُّواْ كِرَامًا مُعْرِضِيْنَ عَنْهُ.
- ٧٣. وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوا وُعِظُوا بِايْتِ رَبِسَهِمْ اَيُ الْقُرْاٰوِ لَمْ يَنِخِرُواْ يَسْقُطُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا . بَلْ خَرُواْ سَامِعِبْنَ نَاظِرِيْنَ وَعُمْيَانًا . بَلْ خَرُواْ سَامِعِبْنَ نَاظِرِيْنَ مُنْتَفِعِيْنَ .
- ٧٤. وَالَّذِيْنَ يَفُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ وَأَرِّنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ وَأَرِّنَا اللَّهُ وَاجْعَالْنَا لِللَّهُ وَاجْعَالْنَا لِللَّهُ وَاجْعَالْنَا لِللَّهُ وَاجْعَالْنَا لِللَّهُ وَاجْعَالْنَا لِللَّهُ وَاجْعَالُنَا لِللَّهُ وَاجْعَالُنَا لِللَّهُ وَاجْعَالُنَا لِللَّهُ وَاجْعَالُنَا لِللَّهُ وَاجْعَالُنَا لَا فَي الْخَيْرِ .

# অনুবাদ :

- ৬৯. <u>ष्ठिश করা হবে</u> অন্য কেরাতে بَضَعَفُ বর্ণে তাশদীদসহ

  بَخُلُدُ রয়েছে। তার শান্তি কিয়ামতের দিন এবং সে

  সেখানে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। এবং بَخُلُدُ এবং بَلْقَ তত্ত্ব হবে بَخُرُم (থকে بَدَلُ خَوْمَ ইওয়ার প্রেক্ষিতে। আবার এটা وَمُعُلَدُ مُسْتَأَلِّفَهُ وَكَالَا مُهَانًا عَلَى وَلَيْهَ كَالَا مُهَانًا فَهُ عَلَيْهُ مُسْتَأَلِفَهُ وَكَالَا مُهَانًا عَلَى مَا تَالُوفَهُ وَكَالَا مُهَانًا عَلَى وَكَالِمُ عَلَى وَكَالَا مُهَانًا عَلَى وَكَالِمُ عَلَى وَكَالَا مُهَانًا عَلَى وَكَالَا عَلَى اللهِ وَكَالَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَ
- ৭০. তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সংকর্ম
  করে তাদের মধ্যে থেকে। আল্লাহ তা আলা
  পরিবর্তন করে দিবেন তাদের উল্লিখিত পাপ পুণ্যের
  দ্বারা পরকালে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
  অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এগুণে গুণারিত।
- ৭১. <u>আর যে ব্যক্তি তওবা করে</u> স্বীয় গুনাহ থেকে। পূর্বে যার আলোচনা করা হলো সে ব্যতীত। এবং সংকর্ম করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন।
- ৭২. এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না মিথ্যা অসার ও বাতিল সাক্ষ্য। এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সমুখীন হলে মন্দ কথা ইত্যাদি হতে। স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে তার থেকে বিমুখ হয়ে, পরিহার করে।
- ৭৩. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত কুরআন স্মরণ করিয়ে দিলে এর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না; বরং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং উপকৃত হওয়ায় আশায় তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।
- 98. এবং যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রতিপালক!
  আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান করুন,
  আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান করুন,
  পঠিত। যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর
  আমরা যেন তাদেরকে আপনার অনুগত দেখতে পাই
  আমাদেরকে করুন মুন্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য
  কল্যাণকর কাজে।

## অনুবাদ

৭৫. তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ
কক্ষ বেহেশতের উন্নত মর্যাদা যেহেতু তারা ছিল
ধর্ষশীল। আল্লাহর আনুগত্যে তাদেরকে সেথায়
অভ্যর্থনা প্রদান করা হবে بَلْغَوْنَ বর্পে
তাশদীদসহ। আর نَافْ বর্পে তাশদীদ ছাড়া হলে بَافْ বর্পিটি যবরযুক্ত হবে। জান্নাতের সে কক্ষে অভিবাদন
ও সালাম সহকারে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে।

৭৬. <u>সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে</u>

<u>তা কত উৎকৃষ্ট।</u> ক্রি অর্থ হলো তাদের বসবাসের
স্থান। আর وَلَانُوكَ এবং তার পরবর্তী অংশ وَلَانُوكَ مُوكَانِ يَادُ মুবতাদার খবর।

ব্যামনা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। তাকেই। বিভিন্ন বিপদাপদে অতঃপর তিনি তা বিদ্রিত করে দেন। সুতরাং কিভাবে তিনি তোমাদেরকে পরোয়া করবেন তোমরা তো অস্বীকার করেছ রাস্ল ও কুরআনকে। ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শান্তি। পরকালেও তা তোমাদের জন্য অবধারিত হবে। দুনিয়ায় তোমাদের উপর যে আজাব নেমে আসবে, তারপরে। সুতরাং বদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে ৭০ জন নিহত হয়েছিল, আর খিন্টা তা বুঝাছেছ আর্থাৎ ত্রুই নুন্টা তা বুঝাছেছ আর্থাৎ তা নুন্টা তা বুঝাছেছ বির্থাৎ তা নুন্টা তা বুঝাছেছ

٧٥. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ التَّرَجَةَ الْعُلْيَا

فِي الْجَنَّةِ بِمَا صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَيُلَقَّوْنَ بِالتَّشْدِيَّدِ وَالتَّخْفِيْفِ مَعَ فَتَحْ الْنَاءِ فِيهَا فِي الْغُرُفَةِ تَحِيَّةً وَسَلَماً. مِنَ الْمَلَاثِكَةِ.

٧٦. خلدين فيها طحسنت مُستَقراً ومُقامًا . مَوْضِعَ إِقَامَةٍ لَهُمْ وَاُولَيْكَ ومَا بَعْدَهُ خَبَرُ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الْمُبْتَداً . ومَا بَعْدَهُ خَبَرُ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الْمُبْتَداً . ٧٧، قُلْ بَا مُحَمَّدُ لِاَهْلِ مَكَّةَ مَا نَافِيةً

يَعْبَوُ يَكْتَرِثُ بِكُمْ رَبِّيْ لُولاً دُعَاؤُكُمْ عَ إِيَّاهُ فِي الشَّدَائِدِ فَيكَشِفُهَا فَقَدْ أَيْ فَكَيْفَ يَعْبَوُ بِكُمْ وَقَدْ كَذَّبْتُمُ الرَّسُولَ وَالْقُرْانَ فَسَوْفَ يَكُونُ الْعَذَابُ لِزَامًا . مُلاَزِمًا لَكُمْ فِي الْأَخِرَةِ بِعَدْمَا يَحُلُّ بِكُمْ فِي اللَّانِيَا فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ وَجَوَابُ لَوْلاَ دَل عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا .

# তাহকীক ও তারকীব

উল্লেখ করা হয়েছে। عَبَادُ الرَّحْمُنِ অবাদাটি مَوْصُوْف আর সামনের ৮টি الرَّحْمُنِ অব্ধাং الرَّحْمُنِ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। الرَّحْمُنِ মুবতাদাটি مَوْصُوْف আর সামনের ৮টি الرَّحْمُنِ অর্থাং الرَّحْمُنِ অব্ধাং اللَّذَيْنَ يَعْمُونَ থেকে করা হয়েছে। الرَّحْمُنِ يَعْمُونَ يَعْرُونَ আর সামনের ৮টি الرَّخُمُنِ تَعْمُونَ عَبَادُ الرَّحْمُنِ عَبَادُ الرَّحْمُنِ عَبَادُ الرَّحْمُنِ تَعْمُونَ يَعْمُونُ وَلَاكَ يَجْرُونَ اللَّهِ عَبَادُ الرَّحْمُنِ يَعْمُونُ يَعْمُونُ وَلَاكَ يَعْمُونُ يَعْمُونُ يَعْمُونُ يَعْمُونَ يَعْمُلُ ذَالِكَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَ عَوْلَ عَالً এই وَ مَالً তথা শেষের لِرَبِّهِمْ হলো মুতা আল্লিক। يَبِيْنُونَ তথা শেষের لَرَبِّهِمْ তথা শেষের لَرَبِّهِمْ اللهِ তথা শেষের يَبَامُنا اللهُ عَالَىٰ তথা শেষের মিলের প্রতি লক্ষ্য করে قَبَامًا وَ عَبَامًا اللهُ ا

ं قُوْلُـهُ وَالَّذِیْنَ یَفُولُـوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا : অর্থাৎ খালিক ও মাখলুকের সাথে সদ্যবহার সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে সদা শংকিত থাকে । নিজেদের আমলের উপর ভরসা করে নির্ভয় হয় না । তারা এভাবে দোয়া করে – رَبَّنَا (হে আল্লাহ ! আমাদের থেকে দোজখের আজাবকে দূরে রাখ ।]

এব নুটি عَنَّا الْحِ এই উভয়টি سَا عَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا এবং এবং قُولُتُهُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا এবং ইল্লত বা কারণ বিশেষ।

चंगा करत हिन्न करतहान रय, أَنْ عَنْ وَاللّهِ عَلَى वाता करत हिन्न करतहान रय, أَنْ عَنْ وَاللّه عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَتَرُ عَلَمُ وَا عَلَيْهُ وَ عَلَيْهُمْ وَى النَّفَقَةِ -बत कर्ण रााण । वना रा وَضَيقٌ عَلَيْهِمْ وَى النَّفَقَةِ -बत कर्ण राना وَضَيقٌ عَلَيْهِمْ وَى النَّفَقَةِ -बत कर्ण राना والى عِبَالِهِ (ن . ض)

قُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّهِ المِحْ । فَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّهِ المخ হয়েছে مُسْتَانْفَةَ উভয় ফে'ল بَدُلُ الْإِشْتِمَالِ থেকে بَدُلُ الْإِشْتِمَالِ १ كَيْفُعَنْ উভয় ফে'ল مُسْتَانْفَةَ १ अश عَجْزُومٌ वित्रात्व بَدُلُ الْإِشْتِمَالِ १ مُرْفُوعٌ अश عَرْفُوعٌ अश عَرْفُوعٌ واللهِ مَرْفُوعٌ

إِلّا مَنْ تَابَ فَلا يَلْقَ اثَامًا शर्शाह । वर्षाह । वर्षाह । वर्षाह : قَوْلُمُ اللّا مَنْ تَابَ فَلا يَلْ مَنْ تَابَ فَلا يَلْ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ - ه مَسْتَعْنَى مُنْقَطِعْ शर्शाह । वर्षाह । वर्षाह वर्षाव विष्ठा वर्षाह । कावर्ष कावर्ष कावर्ष कावर्ष निक्ष वर्षाह । वर्षाह वर्षाव वर्षाह वर्षाव वर्षाह । वर्षाह वर्षाह वर्षाव वर्षाह । वर्षाह वर्षाव वर्षाह वर्षाव वर्षाह वर्षाव वर्षा वर्षाह वर्षाव वर्षाह वर्षाव वर्षाह वर्षाव वर्षा वर्षाव वर्षा वर्षाव वर्ष

হলো চোখের খুশি ও আনন্দ। এর দ্বারা পরিবার পরিজনের সততা ও আনুগত্য দেখে আনন্দ ও খুশি হওয়া উদ্দেশ্য। এটাকে চোখের শীতলতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

اِجْعَلْنَا भनि একবচন ও বহুবচন রূপে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে اِمَامٌ: قَوْلُهُ وَاجْهَلُهُنَا اِمَامًا الْمُتَّقَبُّنَ إِمَامًا वना সঙ্গত হয়েছে।

তথা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা সামনের একের পর পর ৮টি أُولَيْكَ : قَـوْلُـهَ أُولَيْكَ يَجْزَوْنَ शाता সামনের একের পর পর ৮টি مُوسُولُ এর অধীনে উল্লিখিত গুণে গুণান্তি। أَلْفُرُقَةُ হলো اِسْمُ جِنْسُ -এর দ্বারা বহুবচন উদ্দেশ্য। -এর দ্বারা বহুবচন উদ্দেশ্য। -এর দ্বারা বহুবচন উদ্দেশ্য। وَمُولُـهُ أُولَـنُكَ يُجْزَوْنَ : এটা এবং এর পরবর্তী অংশ হলো عِبَادُ الرَّحْمُنِ মুবতাদার খবর।

-এর পরবর্তী অংশ উহ্য جَوَابٌ নির্দেশ করছে। অর্থাৎ لَوْلاً । এর পরবর্তী অংশ উহ্য بَوْلاً : **قَـوْلُـهُ لَـوْلاً دُعَـانُـكُـمُ** لَـوْلاً دُعَـانُـكُـمُ مَا يَعْبَوُ بِكُمْ

# প্রাসঙ্গিক আ্লোচনা

: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের وعَبَادُ الرَّحْمُن العَ **আলোচনা রয়েছে, যারা করুণাম**য় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং অবাধ্য **থাকে। আলোচ্য আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের প্রকৃত বান্দাগণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত** হয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেভাবে অবাধ্য নাফরমানদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে ক<del>রুণাময় আল্লাহ পাকের</del> পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের তাবেদার এবং পেয়ারা বান্দাগণের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাদের শুভ পরিণতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ যেন উল্লিখিত গুণাবলি অর্জন করে **আল্লাহ পাকে**র প্রকৃত এবং প্রিয় বান্দা হতে পারে, তার জন্যে রয়েছে এ আয়াত সমূহে উদান্ত আহ্বান রয়েছে। মানুষ বেন দয়াময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া মায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি শোকরগুজার হয় এ শিক্ষাও রয়েছে আলোচ্য **আয়াতসমূহে। আ**র যারা আল্লাহ পাকের শোকরওজার বান্দা, তাদেরকে অনুসরণ করার জন্যেও এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। হষরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, সমগ্র কুরআনে আল্লাহ পাক কোথাও হেদায়েতপ্রাপ্ত, সরল সঠিক পথের অনুসারীদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে দোজখের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। যারা সরল সঠিক পথের অনুসারী হয়েছেন, তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য **আয়াতসমূহে। যেমন− ১.** বিনয় ২. ইবাদতে তাদের মনের একাগ্রতা ৩. আল্লহর ভয় ৪. পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্র**প্রতি গ্রহণ ৫. মধ্যপন্থা অবলম্বন** ৬. তাওহীদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ৭. ইখলাস ৮. ফেতনা-ফ্যাসাদ পরিহার করা ৯. জুলুম-অবিচার **না ব্রুরা ১০. ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা এবং ১১. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকা**।

যখন এ আয়াত নাজিল হলো, তখন যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ। এ আয়াতসমূহে নিঃসন্দেহে তাঁদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইট্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২০০-২০১]

কুরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান' [রহমানের গোলাম] উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সন্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্টজীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর গোলাম এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী, তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিছু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অন্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকেও আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সন্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কৃষ্ণর ও গুনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলির মধ্য থেকে এখানে গুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার রহমান [দয়াময়] গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা 'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি, যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বন্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ : عَبَادُ হওয়। عَبَادُ -এর বহুবচন। অর্থ – বান্দা বা দাস, যে তার মনিবের মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম মনিবের আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাজ্জা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

षिতীয় গুণ : يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضُ هُونَ प्राय्य पर्थाৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هَوْن عَلَى الْاَرْضُ هُونَ प्राय्य पर्था এখানে স্থিরতা, গান্তীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুনুতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষ্য এরপ كَانَتُ الْاَرْضُ تَطُوِيٌ لَهُ प्राय्य अर्थाৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্য কৃষ্ণিত হতো। – ইবনে কাসীর

এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারক (রা.) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি অসুস্থঃ সে বলল, না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। —[ইবনে কাসীর]

হ্যরত হাসান বসরী (র.) يَدْشُونَ عَلَىٰ الْاَرْضُ هَوْنَا اللهِ وَهِ إِلَىٰ اللهِ وَهِ إِلَا اللهِ اللهِ وَهِ إِلَىٰ اللهِ وَهِ اللهِ وَهُ وَهُ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَهُ وَاللهِ وَالل

তৃতীয় গুণ: الْجَامِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا : অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে جَامِلُونَ قَالُواْ سَلاَمًا শর্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এ অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্যানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবর্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহহাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে سَلَامُ শব্দটি আকে নয়; বরং দ্বিরাপ্তার কথাবর্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহহাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে سَلَامُ শব্দটি আকৈ নয়; বরং গ্রুতি আকে উদ্ভূত, যার অর্থ – নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জবাবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কট্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গুনাহগার না হয়। হয়রত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

চতুর্থ গুণ : وَيَامُ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهُمْ سُجُّدًا وَقِيامًا করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা প্র অবস্থায় ও দপ্তায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও 🔏 আরামের। এতে নামাজ ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নাম-যশের আশঙ্কাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিয়ী (র.) হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিছের বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাসগত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং শুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী। —[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকাত পড়ে নেয়, بَاتَ لِلَّهِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا অর্থৎ সে-ও তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী –[মাযহারী, বগভী] ।

হযরত উসমান (রা.)-এর বাচ্নিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ক্রিক্র বলেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারীরূপে গণ্য করা হবে। –[আহমদ, মুসলিম ও মাযহারী]

পঞ্চম গুণ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ আপাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ ওপ : وَالَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَتُواْ अर्थाৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রুটিও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে إِسْرَافٌ এবং এর বিপরীতে إِنْتَارٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

-এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اَسْرَانُ তথা অপব্যয়, যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْبَدُونُ كَانُوا الْمُعْبَدُونُ كَانُوا الْمُعْبَدُونُ كَانُوا الْمُعْبَدُونَ الشَّمَاطِيَّ وَاللَّهُ مِيَالِيَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِيَالِيَّ وَاللَّهُ مِيَالِيَّ وَاللَّهُ مِيَالِيَّ وَاللَّهُ مِيْلِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِيْلِيْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَالْمُوالِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

রাস্লে কারীম হার বলেন مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِي مُعِيْشَتِهِ पर्थाৎ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমন্তার পরিচায়ক। –[আহমদ, ইবনে কাসীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেন— عَالَ مَن افْتَصَد অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না। —[আহমদ, ইবনে কাসীর] সপ্তম তেল الله الْخَرَ के وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ الْهَا الْخَر क्रिक्त उत्तर का विकास का वि

আষ্টম ও নবম গুণ : لَا يَفْتُلُونَ النَّفُسَ এখান থেকে কার্যগত গুনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গুনাহ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে – وَمَنَ يُتُعُعَلُ وَلِنَ يَلْقَ أَنَامُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহসমূহ করবে, সে তার শান্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবৃ উবায়দা وَانَامُ শব্দের তাফসীর করেছেন গুনাহের শান্তি। কেউ কেউ বলেন, أَنَّ আহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শান্তিতে পূর্ণ। কোনো কোনো হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। –[মাযহারী]

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শান্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শান্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা প্রথমে তো কুটারুটার কথাটি মুসলমান গুনাহগারদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তাদের এক গুনাহের জন্য একই শান্তি কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শান্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্য হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শান্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শান্তি দ্বিণ্ডণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এই শান্তি সম্পর্কে আয়াতে ক্রিটার ক্রিটার ক্রিটাও বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আজাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোনো মুমিন চিরকাল আজাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শান্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শান্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ী হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শান্তির কথা এখানে বলা হলো, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ তা আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ তা আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম এহণ করার কারণে বিগত দিনের সেসব পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গুনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান কররী, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। —[মাযহারী]

ইবনে কাসীর এর আরো একটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফেররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোনো সময় অতীত পাপের কথা স্বরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তাফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

ত্রিত নুন্ত নাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুজি। ইমাম কুরতুরী (র.) কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে তিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফেরও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে رَأَمَن অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল; কিছু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জবাবে শুধু ন্টেল্লেখ করা গুরু হয়েছে। কেননা শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং এর জবাবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট । উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎকর্ম দ্বান্ত তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে ক্রিয়াকর্মে এর কোনো প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই

যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যা দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দকাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে—

দশম গুণ : وَالَّذِيْنَ لاَ يَضَّهُرُونَ الزُّوْرَ क्षर्था९ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কৃষর। এরপর সাধারণ পাপকর্মও মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) বলেন, এখানে গান বাজনার অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়িয়ম (র.) বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে। —[ইবনে কাসীর]

সত্যকথা এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখাও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত। –[মাযহারী]

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এ ছাড়া তার মুখে চুন কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। —[মাযহারী]

ব্দেনাদশ গুণ : وَاذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كَرَامَا : অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনোদিন গমন করে, তবে গান্ধীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিগু ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিগু হয় না। হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাস্লুল্লাহ এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম তথা ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।

—[ইবনে কাসীর]

ষাদশ গুণ : الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرُوا بِايَاتِ رَبِّهُمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صَمَّا وَعَمَيَانًا অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহর আয়াত ও অথিরাতের কথা শ্বরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না: বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্গৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও তদনুয়ায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না য়ে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। যথা– ১. আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কায়্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। ২. অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে; কিত্তু

বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজেদের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরিয়তের বিধানাবলি পাঠ করাই যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুর : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচারণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে, তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হয়রত শা'বীকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আমি এমন কোনো মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাবো? হয়রত শা'বী বললেন, না বুঝে না শুনে কোনো কাজে লেগে যাওয়া মুমিনদেগর জন্য বৈধ নয়; বরং বুঝে শুনে আমল করা তাদের জন্য জরুরি। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাওয়া জায়েজ নয়।

এ যুগে যুব সম্প্রদায় ও নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন পাঠ ও কুরআন বোঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কুরআনের অনুবাদ অথবা কারো তাফসীর দেখে কুরআনকে নিজেরা বোঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতি বিবর্জিত। ফলে তারা কুরআনকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোনো সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোনো উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কুরআন ও কুরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোনো পারদর্শী উস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতি বিবর্জিত কুরআন পাঠও আল্লাহর আয়াতে অন্ধ বিধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহর তা আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তাওফীক দান করুন!

ত্রহোদশ গুণ : وَالَّذِيتَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ ٱزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّة ٱعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيَّنَ إِمَامً এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখস্বাচ্ছন্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও ল্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তারা তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটি প্রনিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِلَا اللهُ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِلَا اللهُ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِلَا اللهُ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِلَا اللهُ وَالْمُعَلِّنَا وَاجْعَلْنَا لِللهُ وَالْمُ وَلاَ فَصَادًا করে জন্য জাকজমকতা, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ। যেমন— এক আয়াতে আছে— الله الدَّارُ الْاخْرَةُ نَجْعَلُهَا لِللَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُواً فِي الْاَرْضُ وَلاَ فَصَادًا আছে আয়াতের রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোনো কোনো আলেম এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা বলে অভিহিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়েনি: বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, এই দোয়াঃ

নিজের জন্য কোনো সর্দারি ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই য়ে, আমাদেরকে এরপ য়োগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর ছওয়াব পাব। হয়রত মকত্বল শামী (র.) বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এমন উচ্চন্তর অর্জন করা, যা দ্বারা মুব্রাকীগণ লাভবান হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই। অর্থাৎ য়ে সর্দারি ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়; বয়ং জায়েজ। পক্ষান্তরে كَاللّهُ اَعُلُوا আয়াতে সেই সর্দারি ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللّهُ اَعُلُوا لَهُ عَلَيْ اللّهُ اَعُلُوا পর্যন্ত 'ইবাদ্র রহমান' অর্থাৎ কামিল মুমিনদের প্রধান গুণাবলির বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয়গুলো বর্ণিত হচ্ছে—

خُوْلَهُ اَوْلَاثِکَ بِيَجْزُو ۖ نَ الْغُرُفَةَ শব্দের আভিধানিক অর্থ উপরতলার কক্ষ। আল্লাহ তা আলার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা বা নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। –[বুখারী, মুসলিম ও মাযহারী]

মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিয়ী ও হাকিমে হযরত আবৃ মালিক আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন, জানাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব কক্ষ কাদের জন্যঃ তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ন্ম ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এসবের প্রতিদান ও ছওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকরেদকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমান্ত করা হয়েছে।

ত্র আয়াতের তাফসীর এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো শুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে وَالْمِنْ وَالْإِنْسَ اللَّهِ لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোনো মূল্য, শুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে আর্থাৎ তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো শুরুত্ব নেই। আর্থাৎ তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো শুরুত্ব নেই। আর্থাৎ ক্রিক্রারী আজাবে লিগু না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে। আন্তর্ক নুইট্রিট্রিক্রারী আজাবে লিগু না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে। বিশেষ আমল : হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেছেন, যদি কেউ নিম্নোক্ত আয়াত প্রত্যেক নামাজের পর একবার পাঠ করে, তবে তার স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার দীনদার হবে—

رَبُّنَا هَبْ لَنا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيلِّينًا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً .



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ভরু করছি

# অনুবাদ :

- ١. طُسُم ج اللُّهُ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِلْلِكَ .
- ٢. تِلْكُ أَى ٰهذِهِ الْإِياتُ ايْتُ الْكِتُبِ الْقُرْانِ
   الْإضَافَةُ بِمَعْنى مِنْ الْمَبِيْنِ الْمُظْهِرِ
   الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ -
- ٣٠. لَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدُ بَاخِعُ نَّفْسَكَ قَاتِلُهَا غَمَّا مُحَمَّدُ بَاخِعُ نَّفْسَكَ قَاتِلُهَا غَمَّا مِنْ اَجَلِ أَنْ لَا يَكُونُوا أَيْ أَهْلُ مَكَّةً مُوْمِنِيْنَ وَلَعَلَّ هِنَا لِلْإِشْفَاقِ آيْ مَكَّةً مُؤْمِنِيْنَ وَلَعَلَّ هِنَا لِلْإِشْفَاقِ آيْ أَهْلُ أَشْفَاقِ أَيْ أَمْ الْفَيْمِ .
- إِنْ نَشَا نُنَزُلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَيةً فَظُلَّتْ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ أَىْ تَدُوْمُ اعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِيْنَ لَهُ فَيُؤْمِنُونَ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقُ بِالْخُضُوعِ الَّذِيْ هُو لِاَرْبَابِهَا جُمِعَ الْعُقَلاءِ.
- . وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرِ قُرْانِ مِّنَ الرَّحْمُنِ مَّخُدَثٍ صِفَةً كَاشِفَةُ إِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرضيْنَ .

- ত্রা-সীন-মীম। আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।
- ২. <u>এগুলো</u> এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত অর্থাৎ
  কুরআনের بَيْتُ الْكِتَابِ এর মধ্যকার ইযাফত
  হলো بَشْيَتْ অর্থে তথা أَشْبَيْنَ ओর بَنْ الْكَتَابِ আর مِنْ الْمُبِيْنَ ।
   এর অর্থ হলো ভ্রান্ত থেকে সত্য প্রকাশকারী।
- 8. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত তার প্রতি ফলে তারা ঈমান আনতে। এখানে خَصَّوْع হওয়া সত্ত্বেও مَصَارِع -এর অর্থ হবে। অর্থাৎ مَصَارِع [সর্বদা হবে]। خَصَوْع [নত হওয়া] -এর সম্বন্ধ আর্থাৎ أَعَنَاقًا [গ্রীবা, গর্দান] -এর দিকে করা হয়েছে, যা মূলত গ্রীবা অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণ। এ হিসেবে أَعَنَاقًا وَلِي ব্যবহার করা হয়েছে, যা ঠুটি বিশেষণ। এর ক্লেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে।
- ৫. যখনই তাদের কাছে দয়য়য়য়য়র নিকট হতে কোনো
  নতুন উপদেশ আসে কুরআন। তখন তারা তা হতে
  মুখ ফিরিয়ে নেয়। مُحْدُثُ শব্দটি وْكِلُ এর وَاشِفَهُ
   তথা স্পষ্টকারী বিশেষণ হয়েছে।

- ٣. فَقَدْ كَذُبُوا بِهِ فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبَوا عَوَاقِبُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ وُنَ .
- ٧. أُولَمْ يَرُوْا يَنْ ظُلُرُوْا اللَّهِ الْآرْضِ كَمْ الْبُنْنَا فِيْهَا أَيْ كَثِيْرًا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ الْبُنْنَا فِيْهَا أَيْ كَثِيْرًا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ نَوْعٍ حَسَنِ كُرِيْمٍ نَوْعٍ حَسَنِ -
- . إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيهُ طَ دَلَالَةٌ عَلَىٰ كَمَالِ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ وَمَا كَانَ اكْفَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ . فِى عِلْمِ اللَّهِ وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيْهِ زَائِدَةٌ .
- ٩. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزْيُرُ ذُو الْعِنْةِ يَنْتَقِمُ
   مِنَ الْكَافِرِيْنَ الرَّحِيْمُ يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِيِيْنَ -

- ৬. <u>তারা তো</u> তাকে <u>অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের</u>

  <u>নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে তার প্রকৃত বার্তা</u> পরিণাম <u>য</u>

  নিয়ে তার ঠাট্টা বিদ্রপ করত।
- ৭. তারা কি লক্ষ্য করে না তাকায় না জমিনের দিকে।
  আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ
  উদগত করেছি। অর্থাৎ বহু সংখ্যক। উত্তম প্রকারের।
- ৮. নিশ্য এতে আছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ
  ক্ষমতার উপর নির্দেশক। কিন্তু তাদের অধিকাংশই
  মুমিন নয়। আল্লাহর ইলমে। সীবওয়াইহ -এর মতে
  এখানে ১৬ টি অতিরিক্ত হয়েছে।
- ৯. <u>নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, তিনি এক পরাক্রমশালী</u> মহা ক্ষমতাধর, তিনি কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। <u>পরম দয়ালু</u> মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

# তাহকীক ও তারকীব

غُولَهُ طُسَمَ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে طَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَّهُ اللهُ اللهُو

विश्व चिक्र हैं : قَوْلُهُ لَعَلَّكَ वा आশার্যাঞ্জক অব্যয়। তবে এখানে যেহেতু الْمَخَلَّ : وَهُولُهُ لَعَلَّكَ वा आশার্যাঞ্জক অব্যয়। তবে এখানে যেহেতু এই তিন্তু আৰ সমীচীন নয় এবং তা উদ্দেশ্যও নয়। এ কারণে اَشْفَاقٌ কে الشَفَاقُ অর্থে নেওয়া হয়েছে। আর اِشْفَاقٌ অর্থ হলো ভয়, আশক্ষা। আল্লাহ তা আলা বেহেতু আশক্ষা থেকে মুক্ত, তাই এর দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির আশক্ষা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এখানে এটা اَرْضَمُ वा اَشْفَقُ وَ वा क्यां। আর্থাই হও অর্থে ব্যবহৃত। কেননা এখানে ভয়ের কোনো বিষয় নেই। اِشْفَاقً। শক্ষি وَمُتَعَدِّيْ হলে তার অর্থ হয় দ্য়া ও ম্মতা।

। ইরফে শর্ত نَشَوْلُ इरला ফে'লে শর্ত এবং اِنَّ : قَوْلُـهُ تُسَوَّوُلُهُ تُسَوَّوُلُهُ تُسَوِّوُلُ

এর তার مَاضِیْ- ظَلَّتُ হরেছে مَجْزُرَم এর কারণে عَطْف -এর উপর وابُ شَرْط এর মাধ্যমে فَا فَا فَظَلَّتُ الله عَ সীগার পূর্বে فَا يَعْ पुक হওয়ায় مَضَارِعْ তথা مَضَارِعْ -এর সাথে তার ব্যবহার বা প্রয়োগ সঙ্গত না হওয়ার কারণে مَضَارِع - هَضَارِع - مُضَارِع -এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। ফলে عَطَفْ সঙ্গত হয়েছে।

- वणे नित्नाक श्राप्त छेखत : قُولُهُ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقَ الخ

প্রস্ন : وَاحِدْ مُؤَنِّثُ प्रथा বোধসম্পন্নের অন্তর্গত নয়। বিধায় এটা وَوِى الْعُقُولُ الْعُقُولُ -এর বহুবচন। আর এটা وَوَى الْعُقُولُ তথা বোধসম্পন্নের অন্তর্গত নয়। বিধায় এটা -এর বিধানে গণ্য হয়। এ হিসেবে এর সিফত خَاضِعَتْهُ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে خَاضِعَتْهُ উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : خُضُوع তথা অবনত হওয়া বিবেকসম্পন্ন বস্তুর বিশেষণ। আর বিবেকহীন বস্তুর প্রতি তার সম্বন্ধ হলে তাকে বিবেকবানের পর্যায়ে গণ্য করে তার বহুবচন ون দারা উল্লেখ করা বৈধ হয়। যেমনটা আল্লাহ তা'আলার বাণী—رَاَيْتُهُمْ لِئ سَاجِدُيْنَ -এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

এর অপর একটি উত্তর এই যে, وَطُلَّتُ اَصُحَابُ اَعُنَافِهِمْ -এর দ্বারা طُلَّتُ اَصُحَابُ اَعْنَافِهِمْ তথা দ্বাড় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে وَخُبِرُ উহ্য রয়েছে। مُضَافُ الِيَّهِ কে বিলোপ করে مُضَافٌ الِيَّهِ তথা مُضَافُ -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

إِبْتِدَائِيَّةٌ الْآ مِنْ अতিরিক্ত। আর مِنْ الرَّحْمَٰنِ आत مِنْ अरधा مِنْ अरधा : قَوْلُهُ مِنْ ذَكَيٍ

صَفْنَى حَدَثِيٌ । আন مَا يَا تُرِيْهِمٌ مِنْ ذَكَرٍ কেননা مِنْ ذَكَرٍ । আছিকারক বিশেষণা, কেননা مَعْنَى حَدَثِي । আন কিন বিশেষণা مَعْنَى حَدَثِي । তথা অস্থায়ী বা ধাতু অৰ্থ বুঝে আসে مُعْدَثِ দারা তার تَاكِيْد করা তার مَعْدَثِ ।

ত্রিখিত দিয়েছে। وَانَّ وَالْكَ لَا يَهُ مُؤَخَّرٌ का وَانَّ وَالْكَ لَا يَهُ وَالْكَ لَا يَكُ وَلَّ وَالْكَ لَا يَكُ لَا يَكُ وَالْكَ لَا يَكُو لَا يَكُ وَالْكَ لَا يَكُو لَا يَكُولُونَا وَاللّهُ وَالْكُو لَا يَكُولُونُونَا وَاللّهُ وَالْكُولُونِ وَاللّهُ وَالْكُولُونُ وَالْكُولُونُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

প্রশ্ন : আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে কাফেরদের ঈমান না আনার বিষয়ে অবহিত করা ় সুতরাং کَانَ [অতীতকালীন ক্রিয়া] দ্বারা তা উল্লেখ কিভাবে সঙ্গত হলো?

উত্তর: ১. এর অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ইলমে আগে থেকেই চূড়ান্ত রয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। এ হিসেবে অতীতকালীন ক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। এ উত্তরটি کُانَ -কে کُانَ গণ্য করে দেওয়া হয়েছে।

২. মুফাসসির (র.) وَقَالَ سِيْبَوَيْهِ দ্বারা এর দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে کَانَ অতিরিক্ত। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা ঈমান আনয়নকারী নয়।

বললে তা স্পষ্ট হতো। قَالَ سِيْبَوَيْدِ كَانَ زَائِدَة বস্থত وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيْدِ वनलে তা স্পষ্ট হতো।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ: যেহেতু এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করা যায়। আম্বিয়া কেরাম মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, পক্ষান্তরে কবিগণ শুধু সাময়িকভাবে কোনো কোনো মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী সূরায় কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী — এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো, তাই তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হতেন। তার এ আকাজ্জা হতো, যদি তার ঈমান আনতো তবে কত ভালো হতো! তাই এ সূরার প্রারম্ভে প্রিয়নবী — কে একথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল — থ বি এ কাফের মুশরিকরা ঈমান না আনে, তবে কি আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন? এরপর কয়েকজন প্রখ্যাত নবী রাসূলের বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁদের উত্মতিরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছে? তা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে যে, অবাধ্য কাফেরদের অন্যায় আচরণ নতুন কোনো বিষয় নয়; পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথেও এমন অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, যা কাফের-মুশরিকদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

 তা'আলার ওহী; কাব্য বা জাদু নয়; বরং এটা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী যা দ্বারা সত্য-অসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যাতে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। কাব্য ও জাদুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই।
—[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৫০৫]

**স্বপ্লের তাবীর :** যদি কেউ স্বপ্লে দেখে যে সে এ সূরা তেলাওয়াত করছে, তবে তার তাৎপর্য হবে এই– যদিও তার আর্থিক সং**কট থাকবে, কিন্তু** তাকে সর্বদা মিথ্যা এবং অহেতুক কথা থেকে হেফাজত করা হবে।

শানে নুযুব্দ : মঞ্চাবাসীরা যখন প্রিয়নবী ত্রুত্ব -কে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের এ আচরণ তাঁর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। কেননা প্রিয়নবী ত্রুত্ব একান্ত আকাজ্জা ছিল যেন মঞ্চাবাসীরা ঈমানদার হয়ে যায়। সম্ভবত প্রিয়নবী ক্রুত্ব মঞ্চাবাসীর ঈমান না আনার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রন্ত ছিলেন, এজন্যে যে, হয়তো আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ত্রুত্ব এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনে না দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনি কি তাদের দুশ্চিন্তায় নিজেকে শেষ করে দেবেন?

ক্রিটেন ইবনে আব্বাস (র.) ইকরিমা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

আলী ইবনে তালহা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো শপথ, আল্লাহ পাকের নাম দ্বারা তিনি শপথ করেছেন, কেননা এ শব্দটি আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম। মুহাম্মদ ইবনে কারজী (র.) বলেছেন— ১ -এর অর্থ হলো কুদরত বা শক্তি আর ্ব্য অর্থ নূর এবং ক্ব অর্থ হলা কুদরত বা শক্তি আর ক্ব অবং ক্ব অর্থ হলা কুদরত।

অভএব, এ অক্ষরগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনস্ত অসীম ক্ষমতা, তাঁর নূর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অক্ষরগুলো অন্যান্য 'মুকান্তাআতের' ন্যায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল -এর মধ্যে একটি রহস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। −[তাফসীরে তাবারী খ. ১৯, পৃ. ৩৭]

পৈৰে উদ্ভূত। এর অর্থ জবাই করতে বিখা' [গর্দানের একটি শিরা] পর্যন্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী (র.) বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দৃঃখ ও বেদনায় আত্মাঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই কোনো কাফের সম্পর্কে এরপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা জন্য অধিক দৃঃখ না করা উচিত।

যামার্থশারী (র.) বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে السّمَاءِ الْيَا خَاضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই যে, আমি নিজ তৌহিদ ও কুদরতের এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি ও আল্লাহর স্বরূপ জাজ্ল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার জো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্ল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিন্তিতেই ছওয়াব ও আজাব বর্তিত। জাজ্ল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই। –[কুরতুবী]

عَريْمِ : وَوَّج كَريْمِ -এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে وَوَّج كَريْمِ مَدْنِمِ م মধ্যেও নর ও নারী থাকে। সেগুলোকে এ দিক দিয়ে وَرَجٌ বলা যায়। কোনো সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে كَرِيْم ; বলা যায়। كَرِيْم শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

- ১০ <u>শরণ করুন</u> হে মুহাম্মদ <u></u>! আপনার সম্প্রদায়ের কথা <u>যখন আপনার প্রতিপালক হযরত মূসা (আ.)-কে</u> <u>ডেকে বললেন,</u> যে রাতে হযরত মূসা (আ.) গাছে অগ্নি দেখতে পেলেন। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও। রাসূল হিসেবে।
- . ١٠. وَ اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ اِذْ نَادَى اللَّهَ وَ الْأَكُرُ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ اِذْ نَادَى النَّارَ وَالشَّجَرَةَ رَبِّكَ مُوسَى لَيْلَةً رَاى النَّارَ وَالشَّجَرَةَ النَّارَ وَالشَّجَرَةَ النَّالِينَ رَسُولًا .
- . قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط مَعَهُ ظَلَمُوْ اَ اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفِرِ بِاللّٰهِ وَبَنِيى إِسْرَائِيْلَ بِاللّٰهِ وَبَنِيى إِسْرَائِيْلَ بِاللّٰهِ وَبَنِيى إِسْرَائِيْلَ بِالسِّيفَهَامِ بِاسْتِعْبَادِهِمُ اللّٰ الْهَمْزَةُ لِلْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِي يَتَّقُونَ اللّٰهُ بِطَاعَتِهِ الْإِنْكَارِي يَتَّقُونَ اللّٰهُ بِطَاعَتِهِ فَيْهُ مَا لَانْكَارِي يَتَّقُونَ اللّٰهُ بِطَاعَتِهِ فَيْهُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُ مَا مُنْهُ مَا اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل
- এই এখন তিনি হযরত মুসা (আ.) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।
- . وَيَضِيْنُ صَدْرِى مِنْ تَكُذِيبِهِمْ لِيْ وَلاَ يَنْظُلِقُ لِسَالِةِ لِلْعُقْدَةِ لِنَظُلِقُ لِسَالِةِ لِلْعُقَدَةِ الرِّسَالَةِ لِلْعُقَدَةِ الرَّسَالَةِ لِلْعُقَدةِ الرَّسَالَةِ فَأَرْسِلُ اللّٰي أَخِيْ هُرُوْنَ مَعِيْ .
- ا. وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ بِقَتْلِ الْقِبْطِيِّ مِنْهُمْ فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ بِهِ.
- قَالَ تَعَالَى كَلَّا ج أَى لاَ يَقْتُلُونَكَ فَاذَهَبَا أَى النَّ كَلَّ ج أَى لاَ يَقْتُلُونَكَ فَاذَهَبَا أَى انْتَ وَاخُوْكَ فَفِيهِ تَغْلِيبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ بِالْتِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُوْنَ . مَا تَقُولُوْنَ وَمَا يَقَولُوْنَ وَمَا يَقَالُ لَكُمْ أَجْرِيا مَجْرَى الْجَماعَةِ .
- ১৩. <u>এবং আমার হৃদয় সংকৃচিত হয়ে পড়ছে</u> আমাকে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে। <u>আমার জিহবা</u> তো সাবলীল নয় রিসালত আদায়ে বা প্রকাশে তাঁর জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে। <u>সুতরাং</u> আমার ভাই হারনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান আমার সাথে।
- ১৪. <u>আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে</u> তাদের মধ্য হতে এক কিবতীকে হত্যা করার কারণে। <u>আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা</u> করবে সেই কারণে।
- ১৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, না, কখনোই নয় অর্থাৎ
  তারা আপনাকে হত্যা করবে না <u>অতএব আপনারা</u>
  উভয়ে গমন করুন আপনি ও আপনার ভাই এখানে

  তথা উপস্থিত ব্যক্তির

  আমার নিদর্শনসহ, আমি তো
  আপনাদের সঙ্গে আছি, শ্রবণকারী আপনারা যা বলেন
  এবং আপনাদেরকে যা বলা হয় সে সম্পর্কে। এখানে
  দ্বিচনকে বহুবচনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

- ১৬. <u>অতএব আপনারা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যান এবং</u> বলুন আমরা অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই জগতসমূহের <u>প্রতিপালকের রাসূল।</u> তোমার নিকট প্রেরিত।
- শামদেশে <u>যেতে</u> । كا كاد. اَنْ اَىْ بِـاَنْ اَرْسِـلْ مَعَنَا اِلَى الشَّـامِ بَـنِيْ দাও তখন তাঁরা উভয়ে তার নিকট এসে উল্লিখিত কথাগুলো বললেন।
  - ১৮. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে আমাদের ঘরে লালন-পালন করিনি? শিশুকালে অর্থাৎ জন্মের নিকটবর্তী কালে দুধ ছাড়ানোর পর আর তুমি তোমার <u>জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ।</u> ত্রিশ বছর। তিনি ফেরাউন-প্রদত্ত পোশাক পরিধান করতেন, তারই বাহনে আরোহণ করতেন এবং তাকে ফেরাউনের সন্তান বলা হতো।
  - ১৯. <u>এবং তুমি তোমার কর্ম যা করার তো করেছে</u> আর তা হলো কিবতীকে হত্যা করা। তুমি অকৃতজ্ঞ তোমার প্রতি আমার যে অনুগ্রহ রয়েছে তোমাকে প্রতিপালন ও দাসে পরিণত না করার ব্যাপারে তা তুমি অস্বীকারকারী।
    - ২০. হযরত মৃসা (আ.) বললেন, আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন ছিলাম অনবধান। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীকালে আমাকে যে জ্ঞান ও রিসালত প্রদান করেছেন, সেটা ছিল তার পূর্বের ঘটনা।
    - ২১. <u>অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম</u> তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল মনোনীত

- . فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا أَيْ كُلًّا مِّنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ النِّكَ.
- إِسْرَائِيْلَ فَاتَيَاهُ فَقَالًا لَهُ مَا ذُكِرَ ـ
- ١٨. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى اللَّمْ نُرَبِّكُ فِينَا فِيْ مَنَازِلِنَا وَلِيْداً صَغِيرًا قَرِيْبًا مِنَ الوِلَادَةِ بَعْدَ فَطَامِهِ وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ . ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَلْبُسُ مِنْ مَلاَبِسِ فِرْعَوْنَ وَيَوْكُبُ مِنْ مَرَاكِبِهِ وكَانَ يُسَمِّى إِبْنَهُ.
- . وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتُ هِي قَتْلُهُ الْقَبْطِيُّ وَآنْتُ مِنَ الْكُفِرِينَ -الْجَاحِدِيْنَ لِنِعْمَتِيْ عَلَيْكَ بِالتَّرْبِيَةِ وَعَدَمِ الْإِسْتِعْبَادِ .
- . ٢. قَالَ مُوسَى فَعَلْتُهَا إِذًا أَى حِيْنَوْذٍ وَأَنَا مِنَ الضَّالِيُّنَ. عَمَّا اَتَانِيَ اللُّهُ بَعْدَها مِنَ الْعِلْمِ وَالرِّسَالَةِ .
- ٢١. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّي حُكْمًا عِلْمًا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

- ٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهُا عَلَى اصْلُهُ تَمُنَّ بِهَا أَنْ عُبَّدُتُّ بَنِيٌّ إِسْرَاءِيْلَ ـ بَيَانُ لِتِلْكَ النِّعْمَةِ أَيْ اتَّخَذْتَهُمْ عَبِيْدًا وَلَمْ تَسْتَعْبُدْنِيْ لَانِعْمَةَ لَكَ بِذُلِكَ لِظُلْمِكَ بِياسْتِيعْبَادِهِمْ وَقَكَّرَ بَعْضُهُمْ أَوَّلَ الْكَلَامِ هَمْزَةَ اِسْتِيفْهَامِ لِلْإِنْكَارِ ـ
- ে قَالَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى وَمَا رَبُّ الْعُلَمِيْنَ . ٢٣ عن ٢٣. قَالَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى وَمَا رَبُّ الْعُلَمِيْنَ . الَّذِي قَلْتَ إِنَّكَ رَسُولُهُ أَي أَيُّ شَيْعٍ هُوَ وَلَمَّا لَـمْ يَكُنَّ سَبِيْلٌ لِلْخَلْقِ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقِيْهَ قَيْهِ تَعَالِي وَإِنَّمَا يَعْرِفُوْنَهُ بِصِفَاتِهِ اجَابَ مُوسٰى عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ بِبَعْضِهَا .
- بَيْنَهُمَا ط أَىْ خَالِقُ ذٰلِكَ إِنْ كُنْنَتُم مُوْقِنِيْنَ . بانَّهُ تَعَالَى خَالِقُهُ فَالْمِنُوْا
- قَالَ فِرْعَوْنَ لِمَنْ خُولَهُ مِنْ اَشْرَافِ قَوْمِهِ أَلَا تَسْتَمِعُونَ . جَوَابَهُ الَّذِي لَمْ يُطَابِقِ السُّؤَالَ .
- ٢٦. قَالَ مُوسٰى رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمْ الْأُولِينَ . وَهٰذَا وَانْ كَانَ دَاخِلًا فِيْهَا قَبْلَهُ يَغِيْظُ فِرْعَوْنَ .

- ২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ যুলত ছিল تَمُنُّ بِها তথা যার দ্বারা তুমি খোটা দিচ্ছ। <u>তা তো</u> এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ<u>।</u> এটা ঐ নিয়ামতের বিবরণ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তুমি দাসে পরিণত করেছ আর আমাকে দাসে রূপান্তরিত করনি। এটা তোমার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা হলো তোমার অত্যাচার ও অবিচার। কেউ কেউ উক্ত বাক্যের শুরুতে انْكَارِيْ কুরুতি কুরুতি
- প্রতিপালক আবার কি? যা তুমি বলেছ যে, তুমি তাঁর রাসূল। তিনি কে? বা তা আবার কি জিনিস? যেহেতু মাখলুখের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় লাভ করার কোনো উপায় নেই; বরং তার গুণাবলি দ্বারা পরিচয় লাভ করতে পারে। তাই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কিছু সিফাত বা গুণাবলি উল্লেখ করেছেন।
- ४٤ جارَض وَالْارْضِ وَمَا السَّمَا وَالْارْضِ وَمَا السَّمَا السَّمَا وَالْارْضِ وَمَا السَّمَا وَالْارْضِ وَمَا পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক অর্থাৎ এগুলোর সৃষ্টিকর্তা <u>যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী</u> হও যে, তিনি এর সৃষ্টিকর্তা তবে তোমরা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।
  - ২৫. ফেরাউন <u>তার পরিষদবর্গকে</u> তার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বলল, তোমরা শুনছ তো? তার উত্তর যা প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
    - ২৬. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক। এ কথাটি যদিও পূর্বের কথায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যেহেতু এটি ফেরাউনকে ক্রোধান্বিত

٢٧. وَلِذُلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ ২৭. তাই ফেরাউন বলে উঠল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ ۗ তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয় পাগল।

٢٨. قَالَ مُوسِّى رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ২৮. হ্যরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ إِنَّهُ যদি তোমরা বুঝতে যে, সত্যিই তিনি তাই, তবে সে كَذُٰلِكَ فَالْمِنُوا بِهِ وَحْدَهُ . একক সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে।

২৯. ফেরাউন হ্যরত মূসা (আ.)-কে বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলারূপে গ্রহণ কর, তবে <u>আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।</u> তার কারাগার ছিল ভয়ানক কঠোর, সে মানুষকে মাটির নিচে একাকী আবদ্ধ করে রাখত। তথায় সে কাউকে দেখতোও না এবং কারো কথাও শুনত না।

> ৩০. হযরত মূসা (আ.) তাকে <u>বললেন, তবুও কি</u>? অর্থাৎ তুমি তাই করবে <u>আমি যদি তোমার নিকট সুস্পষ্ট</u> <u>কোনো নিদর্শন আনয়ন করি।</u> অর্থাৎ আমার بَيِّنِ عَلَىٰ رِسَالَتِیْ -রিসালতের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি।

৩১. ফেরাউন হ্যরত মূসা (আ.)-কে বলল, তুমি যদি <u>সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর।</u> এ ব্যাপারে। الصَّدِقِيْنَ فِيْهِ.

٣٢. فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينً ـ ৩২. <u>অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ</u> <u>করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হলো।</u> حَيَّةً عَظِيْمَةً -বিশালকায় সর্পে পরিণত হয়ে গেল।

> ৩৩. এবং হ্যরত মূসা (আ.) হাত বের করলেন তিনি তা স্বীয় বগলের নিচ হতে বের করলেন তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো অর্থাৎ পূর্বের বাদামী রঙ্গের বিপরীত দেখা গেল।

. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسٰى لَئِنِ اتَّخَذْتَ اللَّهَا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمُسْجُونِيْنَ -كَانَ سِجْنَهُ شَدِيْدًا يُحْبِسُ الشُّخْضَ فِـى مَـكَـانِ تَـحْـتَ الْاَرْشِ وَحْـكَهُ لاَ يَبْصُرُ وَلا يَسْمَعُ فِيْهِ أَحَدًا.

٣٠. قَالَ لَهُ مُوسِي أَوَ لَوْ أَيْ اتَفْعَلُ ذَٰلِكَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْ مُبِيْنِ ـ أَي بُرْهَانِ

. قَالَ فِرْعَوْنُ لَهُ فَأْتِ بِهِ انْ كُنْتَ مِنَ

. وَنَزَعَ يَدَهُ أَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهِ فَإِذَا هِيَ بَيْضًاءُ ذَاتُ شُعَاعٍ لِلنَّظِرِيْنَ ـ خِلاَفَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْأَدْمَةِ.

# তাহকীক ও তারকীব

ैं केरा तरसरह । कि के بَا حَرَّف جَرُ के पूर्व أَنْ مَصْدَرِيَّةً (बाराह एक) के स्वाधात होता होता होता होता है (को بَا صَرَّف جَرُ के पूर्व أَنْ مَصْدَرِيَّةً का أَنْ केरा तरसहा وَ مَعْسِيْرِيَّةً का أَنْ केरा أَنْ केरा व

عَوْلَهُ رَسُوْلًا -এর যমীরের عَالُ বা অবস্থাবাচক পদ। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেরাউন অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপরন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করার অর্থ হলো ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা। কেননা অন্যায় ও ফেতনা-ফ্যাসাদের মূল হোতা-ই হলো ফেরাউন।

صَوْلَهُ وَبَدِيْ اِسْرَائِيْل -এর উপর, اِسْتِعْبَادْ -এর উপর اِسْتِعْبَادْ -এর অর্থ হলো গোলামের ন্যায় আচরণ করা اِ অর্থাৎ, তাদের দ্বারা দুরহ কষ্টকর কাজ করানো । প্রকৃত গোলাম বানানো উদ্দেশ্য নয় ।

ا ان کَار الله مْ زَةَ لِـلْاِسْتِ فُهَامِ الْاِنْ کَارِیْ उथा विश्वय़क्षाপक, انْکَار তথা जशीकात्र पूरु क्या विश्वय़क्षाপक, انْکَار তথা जशीकात्र पूरु क्या प्राप्त تَعَبُّرُ الله مُ رَدُّ نَغِیْ क्या जशीकात्र प्रक्र क्या । (यमन मूकाननित (त.) উল্লেখ করেছেন। কেননা प्रक्रियोगि كَنْنُ النَّفْيُ النَّفْيُ النَّفْيُ النَّفْيُ النَّفْيُ النَّفْيُ النَّفْيُ اللَّهُ مُ مَرَّةً إِنْكَارِيْ क्यित الله مُسْرَةً الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلِلهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا

ভিটি আপত্তি পেশ করেছেন। যথা – ১. আমাকে মিথ্যাবাদী বলার আশঙ্কা করছি। ২. আমাকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করলে মন খারাপ হয়ে যাবে। ৩. আমার মুখে জড়তা রয়েছে। বস্তৃত আল্লাহর নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এসব আপত্তি করেনেন; বরং রিসালতের শুরু দায়িত্ব পালনে স্বীয় অপরাগতা, অযোগ্যতা এবং বাস্তবতা প্রকাশকল্পে এবং এ মর্মে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য কামনাকল্পে এ আপত্তি ছিল।

حَدْدِیٌ عَدْدِیٌ হবে অর্থাৎ পূর্বের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ . এটা হয়তো جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ शिराय جَمْلَةٌ صَدْرِیٌ হবে অর্থাৎ পূর্বের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই; বরং আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিজ অবস্থার বর্ণনা। অথবা اِنَّیْ اَخَانُ اَخَانُ হথেয়ার কারণে তা مَرْفُوعٌ হবে।

- वण निस्नाक छेदा श्रद्धात छेखत : قُولُهُ أَجْرِيا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ

প্রশ্ন : হযরত মূসা ও হার্ন্ন ছিলেন দু'ব্যক্তি। কাজেই দ্বিবাচনিক শব্দ তথা مَعَكُمْ قَالِ উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল অথচ مُعَكُمْ তথা বহু বাচনিক শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর: সম্মানার্থে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

- এ বাক্য দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন : فَـوْلُـنَهُ أَيْ كُلًّا مِنَّا

थन : الله عَلَمُ عَلَمُ وَالله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَالله عَلَمَ الله عَلَم عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلَم

উত্তর : اَكُلُّمِتٌ -এর অর্থ বিশিষ্ট, আর এটা مُغْرَدٌ -এর বিধানে শামিল। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।
-এর বিধানে শামিল। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।
-এর বিধানে শামিল। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।
ক্রিক্টিক উহ্য ফে'লের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আরো কথা উহ্য রয়েছে।

এ বাক্য বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : وَلِيدُ বলা হয় নবজাতক দুগ্ধ পোষা শিশুকে। আর হযরত মূসা (আ.) তো এ সময় তার মায়ের নিকট ছিলেন। সুতরাং ফেরাউনের প্রতিপালনে থাকার উদ্দেশ্য কিঃ

উত্তর: وَلِيدُ बाরা দুধ ছাড়ানোর সময়কাল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, আয়াতকে স্বাভাবিক অর্থে রাখলেই ভালো হয়। তখন এর ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা দুধপানের সময়কালে যদিও তিনি তাঁর মায়ের নিকট ছিলেন; কিন্তু তত্ত্বাবধান ও ব্যয়ভার ফেরাউনের قَرَبُّكُ وَيُننَا وَلِيْدًا "শৈশবে তোমাকে আমি আমাদের মাঝে লালন করেছি" বলাটা যথার্থ।

এর সিফত । আগে আসার কারণে مِنْ عُمْرِكَ আর مِنْ تَبَعْيِشَةٌ এখানে : قَـُولُـهُ مِنْ عُـمُرِكَ سِنِيْنَ عَـالٌ عَمْرِكَ عَمْرِكَ عَالٍ : এর সিফত আগে আসলে তা مُنْصُرِبُ হয়ে থাকে ।

ভেছিন করলাম। হযরত মূসা (আ.) সে সময় নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন যখন তাকে জানানো হলো যে— وَمُنكُمُ الْمُلَا يَاتَّمُرُونَ بِكُ لِيَقْتُلُونُ بِكُ لِيَقْتُلُونُ بِكُ لِيَقْتُلُونُ بِكُ لِيَقْتُلُونُ بِكُ لِيَقْتُلُونُ بِكُ لِيَقْتُلُونُ تَعْمَا عَامَة وَمَا عَامَة وَمَا عَامَة وَمَا عَامَة وَمَا عَامَة وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُعْمَا مُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُونِهُ وَمُنْكُمُ وَمُونَا وَمُعُمْ وَمُنْكُمُ وَمُونُونُ وَمُنْ يَعْمُ وَمُنْكُمُ وَمُونُونُ وَمُنْكُمُ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُونُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُمُ وَمُونُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُمُ وَمُونُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ ومُنْكُونُ ومُنْكُمُ ومُنْكُونُ ومُنْكُمُ ومُنْكُمُ ومُنْكُمُ ومُنْكُمُ ومُنْكُونُ ومُنْكُونُ ومُنْكُونُ ومُنْكُمُ ومُنْكُونُ ومُنْكُونُ ومُنْكُونُ ومُنْكُمُ ومُنْكُونُ ومُنْكُونُ ومُنْكُونُ ومُنْكُمُ ومُنْكُونُ ومُنْكُونُ

قُولُهُ تِلْكُ نِعْمَةٌ تُمُنُّهُا عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

ব্রিয়েছে। قَوْلَهُ فَامِنُوا بِهِ [ফেরউন প্রশ্ন করল- রাব্রুল আলামীন কে?] ফিরআউন فَامِنُوا بِهِ (ফেরউন প্রশ্ন করল- রাব্রুল আলামীন কে?] ফিরআউন فَ -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করেছে। এটা প্রশ্নকৃত বস্তুর হাকিকত বা তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ব্ঝায়। সূতরাং এখানে أَنُ দ্বারা প্রশ্ন করাই সঙ্গত ছিল, যা সিফত বা বিশেষণ ব্ঝায়; কিন্তু ফেরআউন তার মূর্খতার দকন هُوَ দ্বারা প্রশ্ন করেছে। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত স্বরূপ উত্তরে সিফত তথা বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। তিনি ব্ঝাতে চেয়েছেন যে, মহান আল্লাহর হাকীকত ও তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়। দুনিয়ায় থেকে তার হাকীকত ও তত্ত্ব জানা সম্ভব নয়।

তথা আসমান ও জমিন উদ্দেশ্য। আর أَرْضُ ও سَمَوَاتُ षाता مُمَا : क्षत्र : قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَهُمَا उथा आসমান ও জমিন উদ্দেশ্য। আর سَمُواتٌ वस्तठन; অতএব بَيْنَهُنَّ वला সঙ্গত ছিল।

উত্তর : سَمْوَاتُ হলো একই জিন্স বা শ্রেণিগড, আর اُرضُ হলো আরেক শ্রেণি। সূতরাং উভয় শ্রেণি বুঝানোর জন্য مُمَا উল্লেখ করা হয়েছে।

ফেরআউন পার্শ্বের লোকজনকে বলল, তোমরা কি তনছ নাং] قَالَ فِرْعَوْنَ لِمَنْ حَوْلَهُ الْأَ تَسْتَمِعُوْنَ দারা তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের মনে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে, দেখা এ নবী দাবিদারের মধ্যে তো প্রশ্ন বুঝারই যোগ্যতা নেই। সুতরাং তার নবী হওয়ার দাবি কিভাবে সঠিক হতে পারে? আমি তাকে প্রশ্ন করেছি- রাব্বুল আলামীনের তত্ত্ব ও হাকীকত সম্পর্কে, আর সে উত্তর দিচ্ছে তার গুণাবলি দ্বারা। বস্তুত হযরত মূসা (আ.) যে এর দ্বারা ফেরাউনের প্রশ্নই যথার্থ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সে তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। আর যে এতটুকু বুঝার যোগ্যতা রাখে না, সে রব হওয়ার দাবি করতে পারে কোন মুখে? قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ابْاَنِكُمُ الْأُولِيْنَ [হয়রত মৃসা (আ.) বললেন, তিনি তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষদের প্রতিপালক। এটা দ্বিতীয় উত্তর যদিও পূর্বে بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْمَاكِمِينَ وَمَا الْمَاكِمُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْمَاكِمِينَ وَمَا الْمَاكِمِينَ وَمِنْ وَمِا الْمَاكِمِينَ وَمَا الْمَاكِمِينَ وَمَا الْمَاكِمِينَ وَمِنْ وَمُعْمِنْ وَمِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَمِنْ এসেছে তথাপি ফেরাউনকে রাগান্তিত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় এ উত্তর দিলেন যে, তিনি ওধু আসমান ও জমিনেরই প্রতিপালক নুন; বরং তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের স্রষ্টাও তিনিই। তাই ফেরাউন রাগান্তিত হয়ে বলে উঠল إِنَّ رَسُولْكُمُ النَّذِي أُرْسِل তোমাদের নিকট প্রেরিত রাস্ল নিক্তয় পাগল] ব্যাখ্যাকার (র.) এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তবে তাফসীরে কবীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাখী (র.) লিখেছেন আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কথা থেকে ধরন পরিবর্তন করে আল্লাহর পরিচয়দানের কারণ এই ছিল যে, ফেরাউন এ কথা বলার সম্ভাবনা ছিল যে, আসমান ও জমিন কারো সৃজিত নয়; বরং তা رَاجِبُ তথা এমনিতেই অন্তিত্ব অবধারিত সন্তা কারো সৃজিত নয়। আর এ কথা বলা কোনো বিবেকবানের পক্ষে সম্ভব নয় الْرُجُوْد যে, সে তার পিতা ও পূর্বপুরুষদেরকে وَإِحِبُ ٱلْوُجُوْدِ আখ্যা দিবে। কেননা এটা বাস্তবের পরিপস্থি। কারণ নাস্তির পরে তারা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, পরে আবার তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আর যার উপর নাস্তি ভর করে তা নশ্বর হয়ে থাকে। কাজেই অবিনশ্বর এক সন্তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় পরিচয়টি প্রথম পরিচয় থেকে অধিক স্পষ্ট।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) সাথে সাথে তৃতীয় উত্তরের অবতারণা করলেন। এটা قُوْلُهُ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِب ছিতীয়টি থেকে আরো স্পষ্ট যে, "তিনি উদয় ও অন্তাচলের স্রষ্টা।" مَشْرَة षांता সূর্যোদয়, আর مَغْرَبُ षाता সূর্যান্ত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দিনের উদয়াচল ও অস্তাচল ভিন্ন হয়ে থাকে। এ উদয়ান্ত কোর্টি কোটি বছর যাবত কোনোর্ন্নপ পার্থক্যও ক্রটি ব্যতীত একইভাবে চলে আসছে। কোনো নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া তা আদৌ সম্ভব নয়। আর উক্ত নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক সন্তা হলেন আল্লাহ।

এর অর্থ হলো গমের রং, সোনালী ও বাদামীর মাঝামাঝি বর্ণ। وَدُمَةٌ : فَعُولُهُ ٱلْإِدُمْهُ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অম্বেষণ নয় : ইরশাদ হচ্ছে-

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَكُذِّبُونَ . ويَضِيْنُقُ صَدْرِى وَلَا يَنْظِيلَقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلى هَارُونَ . وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْبُ فَاخَافُ اَنْ \* ومه

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো আদেশ পালনের ব্যাপারে কোনো সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অম্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশকে নিদ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ হযরত মূসা (আ.) যা করেছেন তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন। : व्यत्रष्ठ म्मा (जा.)-এत जना ضَلَالُ भारमत वर्ष : قَوْلُهُ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَانَا مِنَ الشَّالِّيَّنَ তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে; ফেরাউনের এই অভিযোগের জবাবে হযরত মূসা (আ.) বললেন, হাাঁ, আমি অবশ্যই হত্যা করেছিলাম ; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষি মেরেছিলাম, যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থি। আর এই হত্যাকাণ্ড 🚊 অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে غَـلَالٌ শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদা ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় غَـلَالُ শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

: মহিমানিত আল্লাহর সন্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জ্বন্য সন্তবপর নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় য়ে, মহিমানিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয় । কারণ ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে । হয়রত মূসা (আ.) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা আলার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন । এতে ইঙ্গিত করেছেন য়ে, আল্লাহ তা আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরপ প্রশ্ন করাই অয়থা । —[রহুল মা আনী] বিশ্ব টিন নাই নিট লিত । এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফেরাউনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন য়াপন করছিল । তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার । হয়রত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । —[কুরতুবী]

পয়পায়য়সৄলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি: দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতথা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হার-জিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই য়ে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উক্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এর দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোনো দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খরনই করতে হবে এবং খর্মনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও হারুন (আ.) যখন ফেরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল। যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের জবাব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খৌজ করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। এখানেও ফেরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। যথা- ১. তুমি আমাদের লালিত পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বলঃ ২. তুমি একজন কিবতীকে অহেতুকে হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম তেমনি নিমকহারামি ও কৃতঘুতা। তুমি যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ। তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মৃসা (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ জবাব দেখুন। প্রথমত তিনি জবাবে প্রশ্নের ক্রম পরিরবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জবাব প্রথমে দিলেন, যা ফেরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত, পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জবাব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এর জবাবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জবাবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। স্বীকারোক্তি খনে প্রতিপক্ষ যে বলবে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ক্রক্ষেপ করেননি। হযরত মূসা (আ.) তাঁর জবাবে একথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত করা। এ লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘূষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির সত্যতায় এটা কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন হযরত মৃসা (আ.)-এর সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট জবাব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, যদি তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তবে তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতো ত কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ.)–এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তা-ই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গাম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জবাব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জবাব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফেরাউনের দরবার কোথায়! যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গাম্বরসুলভ জবাব থেকে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মুজেযা দেখে এ কথার সত্যতা আরো পরিস্কৃট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোনো সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবারটি ফেরাউনের, শহর ও দেশ ফেরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে। এ হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গাম্বরগণের বাকবিতথা ও বিতর্ক এবং সততাও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্খায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

হ্যরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার তাৎপর্য: তাফসীরকারণণ বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে দৃটি মুজেযা দান করেছেন। একটি হলো লাঠি, এর দ্বারা কাফের মুশরিক তথা পাপিষ্ঠদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর পর কবরে অজগর সর্প তাদেরকে লাগাতার দংশন করতে থাকবে, যতদিন লোকটি কবরে থাকবে, ততদিন বিষাক্ত সর্পের দংশন অব্যাহত থাকবে। আর হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মুজেযা হলো, তাঁর শুদ্র সমুজ্জ্বল হাত। আর তার তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে নূরের নমুনা পেশ করা হয়েছে, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যাদের অন্তর অন্ধ হয়ে থাকে তারা সূর্যের আলো কখনো দেখে না। লাঠির মুজেযা ছিল আজাবের প্রতীক, আর সমুজ্জ্বল হাতের মুজেযা হলো আলোর প্রতীক। আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েতের নূর দান করেন, তাঁর জীবনই হয় সার্থক এবং সুন্দর।

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ২১৮-১৯]

- ٣٤. قَالَ فِرْعَوْنُ لِلْمَلِا خَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسْحِرُ عَلِيْمُ . فَائِقُ فِيْ عِلْمِ السِّحْرِ .
- ٣. يُرِيْدُ أَنْ يَتَخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ق فَمَاذَا تَامُرُونَ ـ
- ٣٦. قَالُو ٱرجِّهُ وَاخَاهُ آخِرُ امْرَهُمَا وَابْعَثْ فِي المُدَانِينِ خُشِرِيْنَ جَامِعِيْنَ .
- ٣٧. يَاتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيْمٍ. يَفْضُلُ مُوسى فِي عِلْمِ السِّحْرِ .
- . هُ عُلُومٍ عَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّ عُلُومٍ . ٣٨ ٥٠. مَحُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّ عُلُومٍ . وَهُوَ وَقْتُ الضَّحٰى مِنْ يُومِ الزِّينَةِ .
  - ٣٩. وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُوْنَ .
- ٤. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغُلِبِيْنَ . الْإِسْتِيفْهَامُ لِلْحِبِّ عَلَى الإجْتِمَاعِ وَالتَّرَجَّىٰ عَلَىٰ تَقْدِيْرِ غَلَبِّتِهم لِيَسْتَمِثُرُواْ عَلَى دِنْنِهِمْ فَلَا يَتَّبعُوا
- ٤١. فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ فَالُواْ لِفِرْعَوْنَ ائِنَّ يِتَحْقِيْق الْهَمْزِيَتَيْن وَتَسْهِيْل الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ اللِّهِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْن لَنَا لَاجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنَ الْغُلِبِيْنَ.
- ٤٢. قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا حِيْنَئِدٍ لَمِنَ

المقربين ـ

- ৩৪. ফেরাউন বলল তার পরিষদবর্গকে এতাে এক সুদক্ষ জাদুকর জাদু বিদ্যায় সকলের শীর্ষে।
- ৩৫. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার জাদু বলে বহিষ্কৃত করতে চায়। এখন তোমরা কি করবে বলঃ
- ৩৬. তারা বলল, তাকেও তার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দাও অর্থাৎ তাদের উভয়ের বিষয়টি প্রলম্বিত কর। এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও।
- ৩৭. যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকর উপস্থিত করে। যে জাদু বিদ্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।
- জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। আর সেটা ছিল ঈদের দিন পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর।
- ৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হলো, তোমরাও সমবেত হচ্ছো কি?
- ৪০. যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি إَسْتِفْهَامُ विजशी रशे। مَلْ أَنتُمْ আনা হয়েছে মূলত উপস্থিতির ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। আর তাদের বিজয় লাভের সম্ভাবনা থাকার দক্ষন 🛴 তথা 🗓 ই শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে তারা স্বীয় ধর্মের উপর অটল থাকে এবং হ্যরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ না করে।
- 8১. অতঃপর জাদুকররা এসে ফেরাউনকে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? হাঁ -এর হামযাদ্বয়কে সর্বাবস্থায় বহাল রেখে এর দ্বিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয় ক্ষেত্রে হামযাদ্বয়ের মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।
- ৪২. ফেরাউন বলল, হ্যা, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একথা বলার পর যে, হয়তো আপনি আগে আপনার জাদুর প্রদর্শনী দেখান, নতুবা আমরা আগে আমাদের জাদু প্রদর্শন করি। তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ <u>কর।</u> হযরত মৃসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রথমে নিক্ষেপের অনুমতিদানের কারণ হলো যাতে এ অনুমতি সত্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে যায়।

৪৪. অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ আমরাই বিজয়ী হবো।

৪৫. অতঃপর হ্যরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন; সহসা তা গ্রাস করতে লাগল تُلْتَغُنّ -এর মধ্যে একটি ্রি -কে বিলুপ্ত করে পঠিত। তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে ঐ জিনিসগুলো স্বীয় নজরবন্দী করে ভেলকি সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাদের রশি ও লাঠিগুলোকে দ্রুত ধাবমান সর্পের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

৪৬. তখন জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে পড়ল।

৪৭. তারা বলল, আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি।

১৯ ৪৮. যিনি হ্যরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর প্রতিপালক তাদের এ বিষয়টি উপলব্ধির ফলে যে, তারা লাঠির যে কীর্তি আলোকন করল তা জাদু বলে সম্ভব নয়।

. १९ ८٩ ८०. تعالَ فِرْعَوْنُ عَامَنْ تُمْ بِيتَ حُقِيْقِ ٤٩ عَالَ فِرْعَوْنُ عَامَنْ تُمْ بِيتَ حُقِيْقِ করলে? নিট্ন-এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে 🛍 দারা পরিবর্তন করে। মূসার প্রতি আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই? সেই তো <u>তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে</u> জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সূতরাং সে তোমাদেরকে কিছু শিক্ষা দিয়েছে এবং অপর কিছুর দারা [যা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়নি।] তোমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে। <u>শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম</u> জানবে। আমার পক্ষ থেকে তোমরা কি [শান্তি] পেতে যাচ্ছো। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের

পা বিপরীত দিক হতে কেটে দিব। অর্থাৎ প্রত্যেকের ডান

হাত ও বাম পা এবং তোমাদের সকলকে শূলিবিদ্ধ

করবোই।

हण ८० हें . قَالُ اللهُ مُوسَى بَعْدَ مَا قَالُواْ لَهُ إِمَّا اَنْ اللهُمْ مُوسَى بَعْدَ مَا قَالُواْ لَهُ إِمَّا اَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَّكُونَ نَحُنَ الْمُلْقِيْنَ أَلْقُوا مَا آنْتُمْ مُلْقُوْنَ ـ فَأَلْأَمْرُ مِنْهُ لِلْإِذْنِ بِتَقْدِيْم إِلْقَائِهِمْ تَوسُّلًا بِهِ إِلَى إظْهَارِ الْحَقِّ -

٤٤. فَأَلْقُوا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنَ الْغُلِبُونَ .

٤٥. فَالْقَلِي مُوسِي عَصَاهُ فَاذَا هِيَ تَلْقَفُ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّانَيْنِ مِنَ اْلاَصْلِ تَبْتَيلُعُ مَا يَاْفِكُونَ ـ يُقَلِّبُوْنَهُ بِتَمْوِيْهِ هِمْ فَيَ تَخَيَّلُوْنَ حِبَالَهُمْ وَعِيْصِيَّهُمْ أَنَّهَا حَيَّاتُ تُسْعِٰي.

> فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ -٤٧. قَالُواْ الْمُنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ـ

رَبِّ مُوسْلي وَهُرُونَ . لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَا شَا هَدُوْهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَتَاتَّى بِالسِّحْرِ ـ

الْبَهْمُ زَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّيَانِيَةِ الْيِفَّا لَيَهُ لِمُوسٰى قَبْلَ أَنْ أَذَنَ أَنَا لَكُمْ عَ إِنَّاهُ لَكَبِيْر كُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحرَج فَّعَلَّمَكُمْ شَيْنًا مِنْهُ وَغَلَبَكُمْ بِأَخَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ط مَا يَنَالَكُمْ مِنِّي . لَاقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجَلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ أَيْ يَدَ كُلُّ وَاحِدٍ الْيُمْنَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى وَلَاصُلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِيْنَ .

- ٥٠. قَالُوا لَا ضَيْرَ زِلَا ضَرَرَ عَلَيْنَا فِي فَ ذَلِكَ ضَرَرَ عَلَيْنَا فِي فَ ذَلِكَ إِنَّا إِلَى رُبِّنَا بِعَدَ مَوْتِنَا بِاَيِّ وَجُعِ كَانَ مُنْقَلِبُونَ رَاجِعُونَ فِي الْأُخِرَةِ -
- كَانَ مُنْفَلِبُونَ رَاجِعُونَ فِي الْأَحِرَةِ رَاجِعُونَ فِي الْأَحِرَةِ رَاجِعُونَ فِي الْأَحِرَةِ ٥١ . إِنَّا نَطْمُعُ نَرْجُوْ اَنْ يَنْفُفِرَ لَنَا رَبَّنَا خُطُينَا اَنْ اَيْ بِاَنْ كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ خَطْينَا أَنْ اَيْ بِاَنْ كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَي خَطْينَا أَنْ اَيْ بِانْ كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَي خَطْينَا أَنْ اَيْ بِانْ كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَي فَي زَمَانِنا ـ

- ৫০. তারা বলল, কোনো ক্ষতি নেই এতে আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই <u>আমরা আমাদের প্রতিপালকের</u> নিকট মৃত্যুর পর যেভাবেই মৃত্যু আসুক প্রত্যাবর্তন করব পরকালে তাঁরই নিকট ফিরে যাব।
- ৫১. <u>আমরা আশা পোষণ করি</u> কামনা করি <u>আমাদের</u> প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করে দিবেন কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী। আমাদের যুগে।

# তাহকীক ও তারকীব

- قُولَهُ فَالْاَمْنُ فِيهِ : এটা निस्नाक প্শেत উত্তत

প্রশ্ন : হযরত মূসা (আ.) الْقَبُوا مَا الْتَبُمُّ مُلْقُونًا বলে জাদুর ন্যায় একটি অন্যায় কাজের আদেশ দিলেন কিভাবে? কোনো নবীর পক্ষে এ ধরনের গহিঁত কুফরি কাজের আদেশ দেওয়া কিভাবে শোভনীয় হতে পারে?

উত্তর: ব্যাখ্যাকার (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে নির্দেশ নয়। নির্দেশ আকারে অনুমতি প্রদান ছিল। কেননা জাদুকররা জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন নাকি আমরা করব? হযরত মৃসা (আ.) তাদেরকে আগে শুরু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সূতরাং প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। তবে এ উত্তরের উপরও প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কৃষ্ণরি কাজের অনুমতিও কৃষ্ণর বলে বিবেচিত হয়, কাজেই অনুমতি দান করা কি সমীচীন হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য প্রকাশের জন্য জাদুকরদেরকে জাদু প্রদর্শনের অনুমতিদানের প্রয়োজন ছিল। যাতে তারা তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। আর হযরত মৃসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযা তাদের বাতুলতা ও ল্রান্ত ধারণা নস্যাত করে উপস্থিত জনতাকে হযরত মৃসা (আ.)-এর কথার প্রতি আস্থাশীল বানাতে পারেন। ফলে তাদের সামনে হক ও বাতিল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর উদাহরণ হলো— মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা যদিও অন্যায়; কিন্তু পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলা দৃষণীয় নয়; বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম কাজ। হযরত মৃসা (আ.)-এর এ নির্দেশও এ পর্যায়ের ছিল।

قُوْلُـهُ وَابْدَالُ الثَّالِثَةِ ٱلِفًا –এখানে সঠিক ইবারত হলো إِبْدَالُ الثَّالِثَةِ ٱلِفًا – কেননা তৃতীয় হামযাটিই আলিফ দারা পরিবর্তিত।

ৰ সবগুলো বাক্য رَبُّ الْعَالَمِيْنَ वा স্থলাভিষিক্ত পদ। فَوْلُهُ رَبُّ مُوْسُي وَهَارُوْنَ वा प्रवाधिष्ठिक পদ। فَوْلُهُ يَافْدُوْنَ وَهَا (ضَ) এটা (ضَ) افْلُكُوْنَ عَانِبُ अर्था وَفْلُهُ يَافْدُوْنَ عَانِبُ مَانِّهُ عَانِبُ عَانِبُ عَانِبُ مَانِّهُ عَانِبُ مَانِّهُ عَانِبُ مَانَّةً يَالْسُحَرَةُ الخَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফেরাউন হযরত মৃসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে ভীত হলো যে, হয়তো তার পরিষদবর্গ হযরত মৃসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে ফেলবে, তাই তাদেরকে সান্ত্রনা দেওয়ার লক্ষ্যে বলল, এ হলো একজন সুদক্ষ জাদুকর, জাদুকরি বিদ্যায় সে নিঃসন্দেহে পারদশী। হযরত মৃসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে শক্রতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সে বলল, এ ব্যক্তি তার জাদুবিদ্যার বলে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়, এমন অবস্থায় তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাওঃ

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে খোদায়ী দাবি করেছিল এবং একদল লোককে বশীভূত করে রেখেছিল, সে এখন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে নিজেকে এত অসহায় মনে করেছে যে, আত্মরক্ষার জন্য তার পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাইছে। ফেরাউনের অন্তরে এ ভয় সৃষ্টি হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) অবশেষে বিজয় লাভ করবেন এবং তার সকল জারি জুরি ফাঁস হয়ে যাবে, তাই সে তাদেরকে বলেছে, মূসা জাদু বলে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়, এবং নিজে তোমাদের বাদশাহ হতে চায়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মানুষ অন্যের সম্পর্কে ধারণা করে নিজের উপর বিচার করে অর্থাৎ সে যেমন, অন্যকেও তেমনি মনে করে। ফেরাউন মানুষের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছিল। বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, সর্বত্র তার ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। হযরত মূসা (আ)-কে দেখে সে প্রথম এ ধারণাই করেছে যে, হয়তো তিনি এসেছেন তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে এবং নিজের রাজত্ব কায়েম করতে। অথচ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, তাকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসতে, তাকে চিরশান্তি প্রদান করতে। কিন্তু ফেরাউন ছিল হতভাগা, তাই হযরত মূসা (আ.)-এর সম্পর্কে সে ভূল ধারণা করেছে। আর সে জন্যে সে তার আপন লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করল।

ভাইকে কিছু অবকাশ : هَالُوْا ارْجِهُ وَاجْعَثْ فِي الْمَدَائِن حُشِرِيْنَ : অর্থাৎ তারা বলল, তাঁকে ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে নকীব প্রেরণ কর। ফেরাউনের মোসাহেবরা তাকে এ পরামর্শ দিল যে, আপাতত মূসা ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ দিয়ে সারা দেশ থেকে বড় বড় জাদুকরদেরকে একত্র করা হোক।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে ফেরাউন শুধু যে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়েছিল, তাই নয়; বরং ঐ মুহূর্তে তার পূর্বের আত্মন্তরিতা কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায় এবং সে তার মোসাহেবদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হক্ব বা সত্যের একটা নিজস্ব শক্তি থাকে, বাতিল যত শক্তিশালীই হোক না কেন, হক্বের মুখোমুখি হওয়া বাতিলের পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র সাথী ছিলেন হযরত হারুন (আ.)। তাঁর কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না, কোনো প্রকার জাগতিক শক্তি তাঁর ছিল না; কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যসাধক, তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহবায়ক, আর তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূল। তাঁর নিকট রহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী ফেরাউন তাই তাঁর মোকাবিলা করত সাহস করেনি; সে তাঁকে জাদুকর মনে করেছে এবং দেশের সমস্ত বড় বড় জাদুকরদেরকে তাঁর মোকাবেলা করার জনর্য একত্র করেছে।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَـوَّمٍ مُعَلُوْمٍ وَ عَالْسَحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَـوَّمٍ مُعَلُوْمٍ وَ وَالسَّحَرَةُ لِمِيْ السَّحَرَةُ لِمِيْ السَّحَرَةُ لِمِيْ السَّحَرَةُ لِمِيْ السَّحَرَةُ لِمِيْ السَّحَرَةُ لِمِيْ السَّحَرَةُ وَالسَّحَرَةُ لِمِيْ السَّحَرَةُ لِمِيْ السَّمَانِ المَّالِمِيْ السَّمَانِ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُعْلَى المَّالِمُ المَّالِمِيْ المَّالِمِيْ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمِيْ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّلِمُ المَالِمُ المَ

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সেদিন ছিল শনিবার, তাদের জাতীয় উৎসবের দিন; সকাল বেলা চতুর্দিক ফর্সা হলে জাদুকররা এবং জনসাধারণ একত্র হলো।

ভনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশেরও ব্যবস্থা করে, উনুক্ত ময়দানে অতি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সকলে একত্র হলো।

قُولَهُ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْفَلِبِيُّنَ : অর্থাৎ জাদুকররা যদি জয়লাভ করে তবে হয় আমরা তাদের অনুসরণ করতে পরি, আর জাদুকরদের পথই যে সত্য পথ, এতেও কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

কোনো কোনো তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জাদুকর বলতে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে হয়রত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে। কেননা ফেরাউন হয়রত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে তাঁকে সুদক্ষ জাদুকর বলেছিল। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ; যদি জাদুকরদের মোকাবিলায় হয়রত মূসা ও হারুন (আ.) বিজয়ী হন, তবে হয়তো আমরা তাঁদের অনুসরণ করব।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইতিপূর্বে ফেরাউনের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন কার্যত হয়রত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে ফেরাউনের জাদুকরদের মোকাবিলা হবে। তাদের উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ পাকের নূরকে নিম্প্রভ করা, আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো ঐ নূরকে উদ্ভাসিত করা। তাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই বিজয় লাভ করল, আর কাফেরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। একথা সর্বজনবিদিত যে, যখনই ঈমান এবং কুফরিরর মোকাবিলা হয়েছে, তখন ঈমানই বিজয় লাভ করেছে। কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা বাতিলের মোকাবিলায় হত্বকে বিজয় দান করে থাকেন। হত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রত্যেক শহরে ফেরাউন তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দক্ষ জাদুকরদের একত্র করা হয়েছে।

জাদুকরদের সংখ্যা: জাদুকরদের সংখ্যার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ১২ অথবা ১৫ অথবা ১৭ অথবা ১৯ অথবা ৩০ অথবা ৮০,০০০ অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ পাকই জানেন। সকলের উস্তাদ বা নেতা ছিল চারজন। যথা— সাবুর, আজুর, হতহত ও মাসহাফী।

যেহেতু এ ঘটনা সারা দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাই চতুর্দিক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বহু লোক একত্র হয়, সকলের মুখে একই কথা জাদুকরদের বিজয় হলে আমরা তাদের অনুসারী হবো। কারো মুখে এ কথা ছিল না যে, আমরা সত্যের অনুসারী হবো বাতিল বা অসত্যের অনুসারী হবো না।

ত্র তিনি তার্থান কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জাদু প্রদর্শন করবার, তা প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না; বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহতে প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কোনো আল্লাহদ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহুল্য, একে আদৌ আল্লাহদ্রোহিতায় সম্বতি বলা যায় না।

ত্র ভূটিক দুর্বী : এ বাক্যটি জাদ্করদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্যতার যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয় হলো আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চেয়েও মন। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চেয়ে কম পাপ নয়।
—[রহুল মা'আনী]

আর্থাৎ যখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, তুমি যা করতে পার, তা কর। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। আর সেখানে আরামই আরাম! এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরাউনের উপাস্যতা স্থীকারকারী এবং ফেরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী সম্রাটের বিক্লক্ষে স্ক্রমানের কথা ঘোষণা করল কিরুপে? এটা নিতান্তই বিশ্বয়কর ব্যাপার। আরো বিশ্বয়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু স্ক্রমানের ঘোষণাই নয়; বরং স্ক্রমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্বাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোনো শান্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা তারা তারা তার তার মুজেযার যা করবার করে ফেলা বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা, যা লাঠি ও সুশুত্র হাতের মুজেযার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ ধরনের ঘটনা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ক্রিয়নবি নয়; বরং স্ক্রমান আনয়নের পরক্ষণেই যোদ্ধা সেত্রে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। দিখা দিয়েছে যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং স্ক্রমান আনয়নের পরক্ষণেই যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

৫২. আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এই মর্মে ওহী করেছিলাম কয়েক বছর তাদের মাঝে অবস্থান করার পর। আর এসময় তিনি তাদের মাঝে আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাদেরকে সত্যের প্রতি ডাকতে থাকেন। কিন্তু এতে করে তাদের হঠকারিতাই বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হোন বনী ইসরাইলকে নিয়ে। অপর এক কেরাতে টি مَمْزَهْ এর - اَسْر এর নিচে যের এ - نُوَّىٰ এর - اَنْ (ض) سَـرُى ;এর সাথে পঠিত রয়েছে- هَـمُـزَهْ وَصَّـل হতে নিষ্পন্ন। যা اَسْرُی -এর অপর এক লোগাতে রয়েছে [ﷺ তথা ভ্রমণ অর্থে] অর্থাৎ তাদেরকে নিয়ে রাতের আঁধারে সমুদ্র পানে বেরিয়ে পড়ুন। <u>আপনাদের</u> তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সমুদ্রে নেমে পড়বে, তখন আমি আপনাদেরকে পরিত্রাণ দিব এবং তাদেরকে ডুবিয়ে মারব।

৫৩. অতঃপর ফেরাউন প্রেরণ করল যখন তাদের নৈশ ভ্রমণ তথা রাতের আঁধারে পলায়নের সংবাদ অবগত হলো শহরে শহরে বলা হয় যে, তার কর্তৃত্বাধীন শহরের সংখ্যা ছিল এক হাজার এবং গ্রামের সংখ্যা

ছিল বারো হাজার। সংগ্রহকারী সৈন্য জমায়েতকারী। ৫৪.আর তাদেরকে এ বলে উৎসাহিত করল যে, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল কথিত আছে যে, তারা ছিলেন ছয় লক্ষ সত্তর হাজার অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়। আর ফেরাউনের অগ্রজ দলেই ছিল সাতলক্ষ। ফেরাউন সম্প্রদায় নিজেদের সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদেরকে অতি অল্প ও নগণ্য মনে করল।

اَقَامَهَا بَيْنَهُمْ يَدْعُوْهُمْ بِأَيَاتِ اللَّهِ إِلَى الْحَقِّ فَلَمْ يَزِيْدُواْ إِلَّا عُتُوًّا أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِیْ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ وَفِیْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ النُّنُونِ وَوَصْلِ هَمْزَةٍ اَسْرِ مِنْ سَرٰی لُغَةً فِیْ اَسْرٰی اَیْ سِرْبِهِمْ لَیْلاً إِلَى الْبَحْرِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ . يَتَّبِعُكُمْ فِـرْعَـوْنَ وَجُـنَـوْدَهُ فَـيَـلِحِوْنَ وَرَاءَكُمُ الْبَحْرَ فُانَجِيْكُمْ وَأُغْرِقُهُمْ. ٥٣. فَأَرْسُلُ فِرْعَوْنُ حِيْنَ أُخْبِرَ بِسَيْرِهِمْ

فِي الْمُدَاِّئِن قِيلً كَانَ لَهُ الْفُ مَدِيْنَةٍ وَإِثْنَتَا عَشَرَةَ النَّفَ قَرْيَةٍ خُشِريْنَ ج جَامِعِيْنَ الْجَيْشِ. . قَائِلًا إِنَّ هَـُؤُلّاءِ لَشْرِدُمَـَّةٌ طَائِفَةً

٥٢. وَاوْحَيْنَا اللَّي مُوسَى بَعْدَ سِنِيْنَ

قَلِيْكُونَ قِيْلَ كَانُوْا سِتُّمِائَةِ اَلَّفٍ وَسَبْعِيْنَ الْفًا وَمُقَدَّمَةُ جَيْشِهِ سَبْعُمِائَةِ النَّهِ فَقَلَّلَهُمْ بِالنَّظْرِ اللَّي كُثْرَةٍ جَيْشِهِ ـ

. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ـ فَاعِلُونَ مَا ৫৫. <u>তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে।</u> আমাদের রাগান্তিত হওয়ার কর্ম করেছে। يُغيظناً۔

وَإِنَّا لَجَمِيْعَ حَذِرُونَ . مُتَيَقِّظُونَ وَفِي ৫৬. <u>এবং আমরা সকলেই সদা শব্ধিত</u> সতর্ক। অন্য কেরাতে عَاذِرُوْنَ রয়েছে। যার অর্থ- প্রস্তুত। قِرَاءَةٍ حَاذِرُونَ مُسْتَعِدُّونَ .

## অনুবাদ

- ٥٧. قَالَ تَعَالَى فَاخْرَجْنَاهُمْ أَى فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدَهُ مِنْ مِصْرَ لِيَلْحَقُوْا مُوسَى وَجُنُوْدَهُ مِنْ مِصْرَ لِيَلْحَقُوْا مُوسَى وَقَوْمَهُ مِنْ جَنْتٍ بسَاتِيْنَ كَانَتُ عَلَى جَانِبَي النِّيْلِ وَعُيُونٍ اَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِي النَّيْلِ وَعُيُونٍ اَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِي النَّيْلِ وَعُيُونٍ اَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِي النَّيْلِ .
- وَكُنُوْذٍ اَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسُيِّبَتْ كُنُوزًا لِآنَّهُ لَمْ يُعْطَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْهَا وَمَقَامٍ كُورْنِمٍ. مَجْلِسٍ تَعَالَىٰ مِنْهَا وَمَقَامٍ كُورْنِمٍ. مَجْلِسٍ حَسَنٍ لِلْاُمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ يُحْفِهِ اَتْبَاعُهُمْ.
- ٥. كَـذٰلِـ كَ ج أَى إِخْرَاجُنَا كَمَا وَصَفْنَا
   وَاوْرَثُنْهُا بَنِی إِسْرَاءِیْلَ بَعْدَ اِغْرَاقِ
   فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ -
- .٥٠ ه. فَاتْبَعُوهُمْ لَجِفُوهُمْ مُّشْرِقِبْنَ وَقُتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ -
- فَلَمَّا تَراء الْجَمْعٰنِ أَىْ رَاٰى كُلُّ مِّنْهُمَا الْخَرْ قَالَ الْجَمْعُنِ أَىْ رَاٰى كُلُّ مِّنْهُمَا الْأَخَرَ قَالَ اصْحٰبُ مُوسٰى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ جَلَيْ لِهُ. يُدْرِكُنَا جَمْعُ فِرْعَوْنَ وَلاَ طَاقَةَ لَنَا يِم.
- ٦٢. قَالَ مُوسٰى كَلَّا جَ اَى لَنْ يُكُورِكُونَا إِنَّ مَعِى رَبِّى يِنَصْرِهِ سَيَهُ دِيْنِ طَرِيْقَ النَّجَاةِ .

  النَّجَاةِ .

- ৫৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন পরিণামে আমি তাদেরকে বহিষ্কৃত করলাম অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে মিশর হতে। যাতে তারা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হতে পারে। উদ্যানরাজি নীল নদের দু'পার্শ্বে অবস্থিত। ও প্রস্রবণ হতে। যা নীলনদ হতে তাদের ঘর বাড়িতে প্রবাহিত ছিল।
- A ৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা كُنُوزُ হলো
  প্রকাশ্য ও বাহ্যিক সম্পদ যেমন স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি
  গ্রনামকরণের কারণ হলো তা থেকে আল্লাহর
  হক আদায় করা হয়নি। রাজা-বাদশাহ ও মন্ত্রীদের
  জন্য নির্মিত সুদর্শন মিলনায়তন যাকে তাদের
  অনুসারীরা ঘিরে রাখে।
- ১৭ ৫৯. এরপেই ঘটেছিল অর্থাৎ আমার বহিষ্কার এরপই যেমনটি বর্ণনা করলাম এবং বনী ইসলাঈলকে করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ভুবিয়ে মারার পর।
  - ৬০. <u>তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল।</u>
    তাদের সাথে মিলিত হলো সূর্য উদয়ের সময়ে।
  - ৬১. <u>অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল</u> অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে দেখল, <u>তখন হযরত</u> মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আমাদেরকে ফেরাউন বাহিনী পেয়ে যাবে অথচ তাদের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই।
  - ৬২. হযরত মূসা (আ.) বললেন, কখনো নয় অর্থাৎ তারা কখনোই আমাদেরকে ধরতে পারবে ন <u>আমার সঙ্গে</u> <u>আছেন আমার প্রতিপালক</u> অর্থাৎ তাঁর সাহায্য <u>সত্তর</u> <u>তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।</u> মুক্তির পথ।

## অনুবাদ

- ৬৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, <u>অতঃপর আমি হযরত মৃসা</u>
  (আ.)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম, তোমার লাঠি
  দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর! তিনি তাতে আঘাত
  করলেন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে বার ভাগে বিভক্ত হয়ে
  গেল। প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।
  বৃহৎ পাহাড়ের মতো, সেগুলোর মাঝে রাস্তা হয়ে
  গেল। আর তারা উক্ত রাস্তা বেয়ে পার হয়ে গেল।
  অথচ আরোহীর গাদি এবং তাদের জিন পর্যন্ত সিক্ত
- ৬৪. <u>আমি সেথায় উপনীত করলাম</u> নিকটবর্তী করলাম <u>অপর দলটিকে</u> ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায় [সেনাবাহিনী] -কে এবং তারা বনী ইসরাঈলের উক্ত পথে চলতে লাগল। ৬৫. এবং আমি উদ্ধার করলাম হযরত মূসা (আ.) ও <u>তাঁর সঙ্গী সকলকে।</u> উল্লিখিত সুরতে তাদেরকে সমুদ্র পার করিয়ে দিয়ে।
- ৬৬. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় [বাহিনী]-কে তাদের উপর সমুদ্রের পানি চাপিয়ে দিয়ে যখন তাদের সমুদ্রে প্রবেশ ও বনী ইসরাঈলদের তা থেকে বের হওয়া পূর্ণ হলো।
- ৬৭, <u>এতে অবশ্যই রয়েছে</u> অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সম্পদ্রায়কে নিমজ্জিত করার মধ্যে <u>নিদর্শন</u> তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা <u>তাদের অধিকাংশই মুমিন</u> <u>নয়।</u> আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী নয়। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, ফেরাউন বংশীয় হিযকীল নামক জনৈক মুমিন এবং মারাইয়াম বিনতে নামৃসা, যিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেহাবশেষের ব্যাপারে নির্দেশনা দান করেছিলেন, এ কজন ছাড়া কেউই ঈমান আনয়ন করেনি।
- ৬৮. <u>আপনার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী</u> তিনি কাফেরদেরকে নিমজ্জিতকরণের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়েছেন, <u>পরম দয়ালু</u> মুমিনদের প্রতি। তাইতো তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

- رَّ قَالَ تَعَالَىٰ فَاوَحْيَنْنَا النِّى مُوسِّى أَنِ الْضِرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ ط فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ الْنَصَّقُ الْنُنى عَشَرَ فِرْقًا فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ الْشَخِمِ كَالتَّطُودِ الْعَظِيْمِ ج الْجَبَلِ الشَّخِمِ كَالتَّكُوهَا لَمْ يَبْتَلُ مِنْهَا سُرُجُ الرَّاكِبِ وَلاَ لِبْدُهُ.
- ٦٤. وَازْلَفْنَا قَرْبْنَا ثُمْ هَنَالِكُ الْاٰخَرِيْنَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ حَتّٰى سَلَكُوْا مَسَالِكُهُمْ قُرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ حَتّٰى سَلَكُوْا مَسَالِكُهُمْ عَلَى هَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ اَجْمَعِيْنَ ج بِاخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ عَلَى هَيْنَتِهِ بِاخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ عَلَى هَيْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ الْمَذْكُورَة -
- رَّ فِنْ ذَٰلِكَ أَنْ اِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ لَأَيْهَ عَبْرَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا كَانَ اَكُثَرُهُمْ مُوْمِنَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُوْمِنْ مِنْهُمْ غَيْرُ السِينة إِمْرَأَة فِرْعَوْنَ وَجِزْقِيثُلَ مُؤْمِنَ اللهِ فِرْعَوْنَ وَجِزْقِيثُلَ مُؤْمِنَ اللهِ فِرْعَوْنَ وَجِزْقِيثُلَ مُؤْمِنَ اللهِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ نَامُوسِي الَّتِيْ دَلَّتُ عَلَىٰ عِظَامِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
- ٦٨. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَيزِيْنُ فَانْتَقَمَ مِنَ
   الْكَافِرِيْنَ بِإِغْرَاقِهِمْ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
   فَانْجَاهُمْ مِنَ الْغَرْقِ .

# তাহকীক ও তারকীব

كَشِرْدَمَةُ قَلِبْلُ عَامَ عَلْهُ عَلَيْهُ وَمُمَّةً قَلِبْلُونَ आत شَرُدَمَةً السَّرْدَمَةً وَلَهُ شِرْدَمَةً হওয়া সঙ্গত ছিল। কারণ قَلِبْلُ হেলো شُرْدَمَةً المَّهِ -এর সিফত। কিন্তু شُرْدَمَةً যেহেতু قَلْبُلُ -এর অর্থ সন্থলিত, আর তার মধ্য থেকে প্রত্যেক سِبُظ (দল) হলো قَلْبُلُونَ তথা সন্ত সংখ্যক। এ কারণেই سِبُظ ব্যবহার করা হয়েছে। –[রহুল মা'আনী] শক্টি শক্টি بِرُعَمْ الْعَامِيَةِ عَلَيْكُونَ 'ও হতে পারে।

عَلَيْ جَمَعَ عَلَيْ جَمَعَ اَ عَلَيْ جَمَعَ اَ عَلَيْ جَمَعَ عَلَيْ جَمَعَ عَلَيْ جَمَعَ اَ عَلَيْ جَمَاعَةً (قا كَثُرُكُ تَاكِيْد (खा अना गर्सन تَابِع शिट्टारात तात्रक्षण हिंगा। आत अचारन تَابِع शिट्टारात तात्रक्षण हिंग स्वात्रक्षण अहे (खा, अहे। काकीरनत मकाविनत अखर्गक नग्न; ततः جَمَاعَةُ ता मन अर्थ तात्रक्षण हासरहा।

ভেয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। উভয়টির অর্থ হলো সতর্ক, সজাগ। কেউ কেউ এ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, حَاذِرُونَ ৬ خَذِرُونَ ৬ خَذِرُونَ ৬ خَذِرُونَ ৬ خَذِرُونَ ١ के कि विभिष्ठ। উভয়টির অর্থ হলো সতর্ক, সজাগ। কেউ কেউ এ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, خَذِرُ অর্থ হলো সজাগ, আর خَذِرُ এর অর্থ হলো ভীত। কেউ বলেন, خَذِرُ সেসব সৃষ্টিকে বলা হয় যারা জন্মগতভাবে সতর্ক হয়। যেমন কাক। আর خَاذِرُ বলা হয় যারা জন্মগতভাবে সতর্ক নয়, বরং পরবর্তী সময়ে চতুর ও সতর্ক হয়।

-এর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্নরূপ উক্তি করেছেন। যথা - ১. কেউ উনুত দিলান-কোঠা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ২. কেউ আমীর-উমারা তথা বড়দের মজলিস উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমনটা ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন।

اَخْرَجْنَا هُمْ مِثْلَ ذَالِكَ الْإِخْرَاجِ – अ दर्ख शात । जथन वाकाणि ध्रमन रतन : قَوْلُهُ كَذَالِكَ الْمَقَامِ اللَّذِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(আ.)-এর পশ্চাদ্ধাবনে গিয়েছিল। কেননা তারা সবাই তো পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল; বরং এর দ্বারা সেসব লোকদের অধিকাংশ উদ্দেশ্য নয়, যারা হয়রত মূসা (আ.)-এর পশ্চাদ্ধাবনে গিয়েছিল। কেননা তারা সবাই তো পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল; বরং এর দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য, যারা ফেরাউনের ধর্ম ও তার আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক ঈমানও এনেছিল। যেমন হিযকীল, ফেরআউনের কন্যা, তার স্ত্রী আছিয়া এবং নাম্সার কন্যা– যে হয়রত ইউসুফ (আ.)-এর কবর চিহ্নিত করে দিয়েছিল। ইমাম সীবওয়াইহ كَانَ -কে অতিরিক্ত বলেছেন।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভিনি ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের নিকট তাঁর সত্যতার ও আল্লাহর একত্বাদের দলিল সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনতে সন্মত হলো না, তখন তাদেরকে আজাব ও সাজা দ্বারা সম্চিত শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মূসা (আ.)-কে রাতের আঁধারে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। বললেন, ফেরাউন তোমার পশ্চাদ্ধাবন করবে, তাতে বিচলিত হবে না। বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন তুচ্ছভাবে وَمُوْدَمُهُ क्षित्र प्रमा আভিহিত করেছিল। অন্যথায় তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষাধিক।

ত্রি নির্মান کَوْلُهُ وَالْبُهُمْ لَـنَا لَـغَانِظُونَ (সীমিতরকণ) ও ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত وَالْبُهُمْ لَـنَا لَـغَانِظُونَ لَـنَا اللهِ ছিল। অর্থাৎ প্রথমত তারা আমার অনুমতিবিহীন চলে গেছে। ছিতীয়ত প্রতারণা করে কিবতীদের অলঙ্কারাদি নিয়ে গেছে। তাদের এ কীর্তি আমাদের উত্তেজিত ও রাগান্তিত করেছে।

এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাগ্যরের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে করে দেওয়া হয়: কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিশরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আজাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গাম্বর হয়রত মৃসা ও হারন (আ.) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোনো সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিশরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাগ্রারের উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেঃ

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুটি জবাব তাফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিশরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনোরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিশরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদি ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কুরআনের আয়াতে কোনোরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, এই ঘটনাটি কুরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন– সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা ভ'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়- সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাঈলের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুম্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাগ্রারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ वांगवांगिठा नाम मिन् थार्क वांशर्ज वांशवांगिठा नाम الُّتِيْ بَارَكْنَا فِينَّهَا वांगवांगिठा नाम मिन् थार्क वांशर्ज जाना यांग्रे या, শামদেশই বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে نُرُنُ ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হয়রত কাতাদা (র.) বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কুরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোনো সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিশর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদা (র.)-এর তাফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত দারা শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে। وَاللَّهُ اَعْلَمُ

কেরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল চিংকার করে উঠল, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহে ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সমুথে সমুত্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি হযরত মৃসা (আ.)-এরও আগোচরে ছিল না। কিল্প তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তা আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন— মুর্ত্র আর্থাং আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, তা ক্রিক্তার হয়ে থাকে। হযরত মৃসা (আ.)-এর চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাছিলেন। হবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় রাস্লুল্লাহ —এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাজাবনকারী শক্র এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন— তা এই যে, হযরত মৃসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্ত্রনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, হযরত মৃসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্ত্রনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন— আর্থাং আমানের উত্তরের সাথে আল্লাহ আমানের তলাভ বা না ভূষিত। আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাস্লুল্লাহ ক্রিবর্ত মুহাম্মনির বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাস্লের সাথে আল্লাহর সঙ্গ দ্বারা ভূষিত। আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মনির বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাস্লের সাথে আল্লাহর সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

## অনুবাদ :

- ৬৯ তাদের নিকট বর্ণনা করুন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকট বৃত্তান্ত সংবাদ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর। এর থেকে کَدُ হলো পরবর্তী আয়াতটি।
- ৭০. তিনি যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কিসের ইবাদত করঃ
- ৭১. তারা বলল, আমরা মূর্তির পূজা করি। এখানে उँउँ के ফেলটি স্পষ্ট করে উল্লেখের কারণ হলো সামনের কথার উপর عَطْف শুদ্ধ হওয়া। এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকি অর্থাৎ আমরা দিনের বেলায় তাদের উপাসনায় লিপ্ত থাকি। তাদের পূজার গর্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে উত্তরে এ অংশটি বদ্ধি করেছে।
- كَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمُ إِذْ حِيْنَ تَدْعُونَ . ٧٢ ٩٩. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمُ إِذْ حِيْنَ تَدْعُونَ শোনে?
  - ৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করতে পারে? যদি তোমরা তাদের পূজা কর অথবা অপকার করতে পারে যদি তোমরা তাদের পূজা না কর।
  - ৭৪. <u>তারা বলল, না তবে আমরা আমাদের পিতৃ</u> পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। অর্থাৎ আমাদের কর্মের মতো
  - ৭৫. তিনি বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ কিসে পূজা করতেছ।
  - ৭৬. তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা।
  - ৭৭. তারা সকলেই আমার শক্ত আমি তাদের উপাসনা করি না, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। আমি তাঁর উপাসনা করি।
  - ৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন। দ্বীন তথা ধর্মের প্রতি।
  - ৭৯. তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।
  - ৮০. আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

- ٦٩. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أَيْ كُفَّارِ مَكَّةٌ نَبَا خَبْرَ اِبْرَاهِيْمَ. وَيَبَدُلُ مِنْهُ.
  - ٧٠. إَذْ قَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ـ
- ٧١. قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَامًا صَرَّحُوْا بِالْفِعْل لِيَعْطِفُوا عَلَيْهِ فَنَظَلُّ لَهَا عُكِفِيْنَ. أَيْ نُقِيْمُ نَهَارًا عَلَىٰ عِبَادَتِهَا زَادُوْهُ فِي الْجَوَابِ إِفْتِخَارًا بِهِ.
- ٧٣. أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ إِنْ عَبَدْتُمُوهُمْ أَوْ يَضُرُّونَ . كُمْ إِنْ لَمْ تَعْبُدُوهُمْ .
- ٧٤. قَـالُـوْا بَـلْ وَجَـدْنَـا أَبِـا َ عَــٰذِلِـكَ يَفْعَلُونَ . أَيْ مِثْلَ فِعْلِناً .
  - ٧٥. قَالَ أَفَرَايَتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ز
    - ٧٦. أَنْتُمْ وَأَبَأَوْكُمُ الْأَقْدَمُونَ.
- ٧٧. فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِكِي لَا اعْبُدُهُمْ اللَّا لَكِنْ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ . فَإِنِّيُ أَعْبُدُهُ .
- . الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهٌ دِيْن ـ إِلْى الدِّين ـ
  - ٧٩. وَالَّذَىٰ هُوَ يُطْعِمُنِىٰ وَيَسْقِيْن
    - ٨٠. وَإِذَا مُرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ص

#### অনুবাদ:

- এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنَ ـ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنَ ـ পুনজীবিত করবেন।
- ত্রং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন। অর্থাং প্রতিদান দিবসে। خَطِينَتْتَى يَوْمَ الدِّيْنِ أَى الْجَزَاءِ ـ ضَالِيَتْنَ يَوْمَ الدِّيْنِ أَى الْجَزَاءِ ـ
- ত্ৰ আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অর্থাৎ

  بِالصَّلِحِيْنَ أَيُ النَّبِيِّيْنَ 
  بِالصَّلِحِيْنَ اَيْ النَّبِيِّيْنَ 
  بِالصَّلِحِيْنَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمِيْنَ 
  بِالصَّلِحِيْنَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِيْنَ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْم

- ۸۷ ه و کا تُخْزِنِیْ تَفْضَحْنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُونَ ۸۷ ه. و کا تُخْزِنِیْ تَفْضَحْنِیْ یَوْمَ یُبْعَثُونَ <u>الْکَاسُ ۔</u> آیُ النّاسُ ۔ اُوں اللّٰ الل
- ১۸ ৮৮. আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন <u>যেদিন ধন</u> <u>সম্পদ ও সন্তান সম্পতি কোনো কাজে আসবে না</u>
  بَنُونَ اَحَدًّاـ
- ه. وَأَزْلَفِتِ الْجَنَّةَ وَرِّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَيرَوْنَهَا هُو. هُهُ هُو. هُهُ هُورِيَّةً وَرِّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَيرَوْنَهَا هُو. هُمَا وَهُمَا عُرَادُ هُمَا وَهُمَا مُعْمَالِهُ وَهُمَا وَمُعْمَالُهُمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْمَالُونُ وَهُمَا وَهُمَا وَمُعْمَالُونُ وَهُمَا وَمُعْمُونُ وَهُمَا وَمُعْمُونُ وَهُمُ وَمُعْمَالُونُ وَمُعَالِمُ وَمُعْمَالُونُ وَمُعَالِمُ وَمُعْمِعُهُمُ وَمُعْمُونُ وَعُمْمُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعُمْونُ وَلُونُ وَالْمُعُمْ وَمُرْمُونُونُ وَمُعْمُونُ وَمُونُهُمُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعُمْ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ و مُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ و

#### অনুবাদ :

. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْبُ اَظْهَرَتْ لِلْغُويْنَ .

৯১. এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম কাফেরদের জন্য।

٩٢. وَقِينُلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ـ

৯২. তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়ঃ তোমরা যাদের ইবাদত করতে।

. مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ط أَيْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ أوْ يَنْتَصِرُوْنَ . بِكَفْعِم عَنْ أَنْفُسِهِمْ لا .

৭ ৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্যান্য মূর্তিসমূহের। তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে? তোমাদের থেকে শাস্তি প্রতিরোধকল্পে। অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নিজেদের থেকে তা প্রতিহত করতে? না, তারা তা পারে না। ৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদের অধােমুখী করে

. فَكُبْكِبُوا ٱلْقُوا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. . وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَتْبَاعُهُ وَمَنْ اطَاعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْانْسِ أَجْمَعُونَ .

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ৯৫. ইবলীসের বাহিনীর তার অনুসারীদের এবং যেসব মানুষ ও জিন তার অনুসরণ করে সকলকেও।

٩٦. قَالُوْا أَىْ النَّعْاوُوْنَ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ مَعَ مَعْبُودِيهِمْ .

৯৬. তারা অর্থাৎ পথভ্রষ্টরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে তাদের উপাস্যদের সাথে। ৯৭. আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এখানে ثَقِيلُنَهُ টি ثَقِيلُنَهُ হতে

. تَالِكُهِ إِنَّ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَة وَاِسْمُهَا مَحْذُونُ أَيْ إِنَّهَ كُنَّا لَغِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ بَيِّنِ ـ

اِنَّهُ আর এর ইসম উহ্য রয়েছে অর্থাৎ وَغَيْفَهُ আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। প্রকাশ্য।

. إِذْ حَيْثُ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ج فِي الْعِبَادَةِ .

৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। ইবাদতের ক্ষেত্রে।

أَىْ السَّسَيَاطِيْنُ أَوْ أَوْلَوْنَ الَّذِيْنَ اِقْتُدَيْنَا بِهِمْ.

.٩٩ هه. <u>ساه الْهُدْى الْا الْمُجْرِمُوْنَ</u> .٩٩ هه. <u>ساه الْهَدْى الْا الْمُجْرِمُوْنَ</u> দুষ্কৃতিকারীরাই অর্থাৎ শয়তান বা সে সকল পূর্বপুরুষরা, আমরা যাদের অনুসরণ করতাম।

. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ . كَمَا لِلْمَوْمِنِيْنَ مِنَ الْمَلَاتِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ والمؤمنين -

১০০. পরিণামে আমাদের কোনো সুপরিশকারী নেই। যেমন মুমিনদের পক্ষে সুপরিশের জন্য ফেরেশতা, নবীগণ এবং মুমিনগণ রয়েছেন।

١٠. وَلا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ . أَيْ يُهِمُّهُ أَمْرُناً .

১০১. <u>এবং কোনো সুহ্বদ বন্ধুও নেই।</u> যাকে আমাদের অবস্থা চিন্তিত করে দিবে।

الدُّنْيَا كَرَّةً رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ لَوْ هُنَا لِلتُّمنِيِّي وَنَكُونَ جَوَابُهُ.

١٠٣. إِنَّ فِي ذُلِكَ الْمَذْكَوْدِ مِنْ قِيصًةِ إِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمِيهِ لَأَيَةً ط وَمَـّا كَــاَّنَّ أَكْثُرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ .

١٠٤. وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

ঘটত! অর্থাৎ পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম। তাহলে আমরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। এখানে كَمُنِّدُيْ টি كَرُّ -এর জন্য এসেছে। আর এর آوَ হলো آنکُونَ হলো

১০৩. এতে অবশ্যই রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনীতে নিদর্শন: কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১০৪, আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

# তাহকীক ও তারকীব

إِذْ श्राद्ध यो عَطُف अत छेपत أَذْكُرُ पूर्त छेरा , عَاطِفَةٌ ਹी وَارُ अत- وَأَتَلَ : قَنُولُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْرَاهِيْمَ । এর অর্থিত و عَطَفُ الْقِصَّةَ عَلَى الْقِصَّةِ اللهِ عَلَى الْقِصَّةِ اللهِ عَلَى الْمُؤْسَّى

। এবং উহ্য সংক্ষিপ্ত কথার বিবরণ بَدْل এবং ট بَنَا إِبْرَامِيْم অংশট أَفَوْلُهُ إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ । এ বাক্যিত वृक्षि करत এकि छेरा अरमूत छेखत निरस्राहन । قَوْلُهُ صَرَّحُوا بِالنَّفَعُل لِيَغْطِفُوا عَلَيْهِ

وَيَسْتَلُوْنَكَ विना উচিত हिन । यिमन- आल्लार أَصْنَامًا - مَا تَعْبُدُونَ अते : युक्ति प्रांति मर्राठ مَا تَعْبُدُونَ উল্লেখের نِعْل উল্লেখ থাকলে উন্তরে نِعْل উল্লেখের মধ্যে أَيْنَغْتِرُنْ تَكُلُّ الْعَفْرَ وَاللَّهُ প্রয়োজন হয় না।

े उर्व रक'न উल्लंथ कता रसिरह व जना स्य, वत बाता تَعْبُدُ कि'न উल्लंथ कता रसिरह व जना स्य, वत बाता تَعْبُدُ নতুবা -এর উপর نعل -এর عَطن হয়ে যায়। আর তা সঙ্গত নয়।

वनात कि श्रसांकन राना? نَظِلُ لَهَا عَاكَفَيْنَ वनात कि श्रसांकन राना, এथन श्रम राना نَظِلُ لَهَا عَاكَفَيْنَ مَسْهَارَا উত্তর : মুশরিকরা যেহেতু মূর্তিপূজার ব্যাপারে গর্ববোধ করত। তাই তার উপর অনুতপ্ত ও লচ্জিত হওয়ার পরিবর্তে আরো গর্ব করত। এ কারণেই তারা فَنَظلٌّ لَهَا عَاكِفَيْنَ বলেছে যে, আমরা তো সর্বদা তাদের সমুখে মন্তকাবনত করে থাকি, আর এটা আমাদের গর্বের বিষয়ও।

তারা কি তোমার مَلْ يَسْمَعُونَ دُعَانَكُمُ অমন ছিল مَلْ يَسْمُعُونَ وَعَانَكُمُ هَلَ يُسْمُعُو ডাক শোনে? কেননা সন্তা শ্রবণের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

اَتَا مُّلْتُمُ " वाकाि ख्रा क्रिंव क्रिंव खर्ग खर्ग खर्ग कर्ज खर्ग कर्ज के के विक्रों के विक्रों के विक्रों के विक्रों के विक्रों के विक्रों विक्रों के [তোমরা कि ভেবে দেখেছ যে, किरেসর উপাসনা করছঃ] فَابَصْرَتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُلُونَ

ضَمِيْر مَرْفُرُع वता व वता وضَمِيْر مَرْفُرَع مُتَكَصلٌ ٩٦- تَعْبُدُرْنَ वर्ला عَطْف ٩٦ : قَوْلُهُ والبَاثُكُمُ হারা মাঝে একটি তাকীদ আনা হয়েছে।

: কেননা তারা আমার শক্র + হ্যরত ইবরাহীম (আ.) শক্রতার সম্বন্ধকে নিজের প্রতি করেছেন ؛ قَوْلُـهُ فَانْتُهُمْ عَدُوُّ এটা হলো تعريض ; আর উপদেশের ক্ষেত্রে تصرّيع [স্পষ্ট উল্লেখ] থেকে تعريض [ইঙ্গিতমূলক উল্লেখ] অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। অর্থাৎ তিনি عُدُرُّكُ -এর স্থলে عُدُرُّكُ বলেছেন ।

نَّ مُسْتَثَنَّى مُنْقَطِعٌ আমা করে ইপিত করেছেন যে, এটা لَكِنَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ; عَمْ اللَّانِيَا وَالْأَخِرَةِ –এর অর্থ হলো لَكِنَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ لَيَسْ َ بِعَدَّوْنُ بَلْ هُوَ وَلِيٌّ فِي الْدُنْيَا وَالْأَخِرَةِ – এর অর্থ হলো لَكُنْيَا وَالْأَخِرَةِ – রাব্বল আলামীন আমার দুশমন নন; বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি আমার পরম বন্ধু!

এর সিফত, কিংবা عَطْفُ بَيَانُ किংবা بَدُّل কিংবা بَدُّل অথবা عَطْفُ بَيَانُ ভহা بَدُّل किংবা بَدُّل किংবা بَدُّل किংবা بَدُّل الْعَالَمِيْنَ قَوْلُهُ اللَّذِي خَلَقَتِيْ এর পরবর্তী অংশ এর উপর عَظَف হয়েছে।

ভূমি অসুস্থ হলে তিনি আমায় সুস্থ করেন] এখানে অসুস্থতা বা রোগ-ব্যাধিকে নিজের প্রতি সমন্ধ করেছেন; আল্লাহর প্রতি নয়। এটা বিশেষ আদবের পরিচায়ক।

• అने اللّسَانُ الصَّدِّنُ विन । अर्था अर्था । अर्था । अर्था : قَوْلُهُ قَالَ تَعَالَى فِيْهُ اَى فَيْهُ اَلْ قَوْلُهُ قَالَ تَعَالَى فِيْهُ اَى فَيْهُ اَلْ وَلَهُ الْكَ الْيَوَّمُ وَلَا الْيَوَّمُ وَلَهُ اللّهَ عَالَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

হলো حال বাক্যটি এরপ হবে مَا يُنتُمُ تَعَبُّدُرُنْهَ إِنْنَ مَعَرْدُ وَ वाक्यि এরপ হবে والله على الله على المناق عَالَمُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

তাহলে আমরা فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤَمِنِيِّن মার আকাজ্জাজাপক, আর لَهُ وَلَهُ لَـوْ هِفَا لِلشَّمَنَّىُ [তাহলে আমরা لَفَنكُوْنَ তাহলে এর جَوَابٌ অমর এর صَرْطِيَّةٌ আর এর بَوَابٌ উহ্য রয়েছে فَنكُوْنَ হলো مُعُوُّنُ مِنَ المُوَّمِنِيْنَ لَرَجَعْنَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ –হলা بَمُعُوُّنُ ক্ষু ক্ষু হলা بَمُعُوُّن هوابٌ لَوْ اَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ المُوَّمِنِيْنَ لَرَجَعْنَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ –হলা وَهَا كَانَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَمْنَا مِنَ الْعُذَابِ হলো بَعَدَابُ عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ –يَّا الْعَلَمْنَا مِنَ الْعُذَابِ ক্লো الْعَذَابُ عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ الْعَلَمْنَا مِنَ الْعُذَابِ عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হথরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর রিসালতের দায়িত্ব পালনে কি কি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার কিছুটা উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার পথল্রন্ততার কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় বাবেল এলাকায় বাস করতো। তারা নক্ষত্রপুঞ্জের পূজারী ছিল এবং কিছু লোক মূর্তি পূজাও করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবর্তনে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) অকাট্য মুক্তি এবং বলিষ্ঠ দলিল প্রমাণ দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ক্রিট্রিম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার ব্যাপারে গৌরব বোধ করে। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাওহীদে বিশ্বাসী। তিনি এক আল্লাহ পাকের সম্মুট্টি লাভের জন্যই জীবনের যাবতীয় কাজ করতেন এবং তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখতেন। শিরক ও পৌতলিকতার অন্ধকারকে দ্রীভূত করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই ঘটনা হয়তো মঞ্কার কাফেরদের অভ্যেরের রুদ্ধার উমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করেছেন এবং মূর্তিগুলো যে নিতান্ত অসহায় একথাও বলেছেন। এরপর বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে হেদায়েত দেওয়া, রিজিক পৌছানো বা জীবিত রাখা সবই আলাহপাকের কর্ততাধীন। অতএব, মানুষের ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নয়।

তাই তিনি পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললৈন— کَوْبُدُونَ অর্থাৎ তোমরা কার পূজা করছো? হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্যে প্রশ্ন করেননি; কেননা তিনি জানতেন যে তারা মূর্তিপূজা করে। তিনি প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে একথা জানাবার জন্যে যে, তোমরা যেসব বন্তুর পূজা কর এবং যেসব বন্তুর সম্মুখে ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশ কর, সেগুলো আদৌ এর যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি হলো মানুষ। অতএব, সৃষ্টির সেরা মানুষ কখনো অন্য কোনো সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করতে পারে না। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কিসের পূজা কর?

তারা বলল - نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظِلٌ لَهَا عُكِفَيْنَ অর্থাৎ আমরা মূর্তি পূজা করি, আর সারাদিন তাদের কাছেই বসে থাকি। আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্য্য নিবেদন করি তাদেরই সমুখে, আর সারাদিন ধরে ভক্তিভরে তাদেরই সমুখে আমরা বসে থাকি। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু তারা মূর্তিপূজার উপর গর্ব প্রকাশার্থে দীর্ঘ জবাব দিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)বলেন وَالْ يَكُمُ اللّهُ عَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ. اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يُضْرُونَ অর্থাৎ তোমরা যে তাদেরকে ডাক, তারা কি তোমাদের ডাক শ্রবণ করতে পারে? তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে? অথবা তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে ঐ মূর্তিগুলো কারো কোনো কথা শ্রবণও করতে পারে না, কোনো কিছু বুঝতেও পারে না এবং কারো ভালো-মন্দ কোনো কিছুই করতে সক্ষম হয় না ; এমনকি, যদি তাদের দেহে একটি মশা মাছিও বসে তবে তা তাড়াবারও ক্ষমতা তারা রাখে না, এমন অক্ষম, অসহায় বস্তুকে তোমরা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কর কোন যুক্তিতে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) مَلْ يَسْمَعُونَ -এর অর্থ করেছেন এভাবে– তারা কি তোমাদের কথা শ্রবণ করতে পারেঃ আরু مَارُ يَنْفَعُونُكُمُ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা কর, তবে তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারেঃ وَيَضُرُونَكُمُ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা না কর, তাহলে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেঃ

তারা বলে না, এসব কারণে আমরা তাদের পূজা করি না। আমরা এসব যুক্তি قَالُواْ بَلْ وَجَدَنُا اٰبِاۤ اَنَا كَذٰلِكَ يَغْعَلُوْنَ তর্কেরও ধার ধারি না। আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি, তাই আমরাও এদের পূজা করি।

ं কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় কার্খার দোরা : এই আয়াতে তিন্ত বলা বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সং-গুণাবলি দ্বারা শ্বরণ করে। – (ইবনে কাসীর, রহুল মা আনী)

আল্লাহ তা'আলা হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে ।

সারকথা এই যে, এই দোয়া দ্বারা কোনো সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কুরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তা দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিয়ী ও নাসায়ী (র.) হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর জবানীতে রাস্লুল্লাহ والم উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলপালের ধ্রতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। ১. অর্থসম্পদের ভালোবাসা এবং ২. সম্মান ও যশ অন্তেষণ। দায়লামী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বিধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্তেষণ বোঝানো হয়েছে, বা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন অথবা কোনো শুনাহ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাস্লুল্লাহ ভিত্ত থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে । এই করের দিন। তিওঁত ভিত্ত ভ্রমিন তিও আনার দ্টিতে ক্র করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সংকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন লৌকিকতা প্রদর্শন না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালোবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েজ। ইমাম গাযালী (র.) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। যথা > ১. যদি নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হয়; বরং এরপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। ২. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংস্থা কামনা না করা। ৩. যদি তা অর্জন করার জন্য কোনো গুনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় : সূরা তওবার ১১৩নং আয়াতে আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন— مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنَوْا اَنْ يَسْتَغُفْرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُو اُولْى قُرْسَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَهُمْ اَصَعَابُ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنَوْا اَنْ يَسْتَغُفْرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُو اُولْى قُرْسَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَهُمْ اَصَعَابُ وَمِعَابُ بِمِعِيْمِ وَاللَّذِيْنَ امْنَوْا اَنْ يَسْتَغُفْرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُو اُولْى قُرْسَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَهُمْ اَصَعَابُ بِمِعِيْمِ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَهُمْ اَلْعَبُولُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُو الْوَلْمُ فَرَالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْلُمُ اللَّهُمُ

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: وَاغْفِرْ لِأَبِيِّ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِيِّنِ : এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হ্যরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ রাক্ল ইজ্জত নিজেই কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَمَا كَانَ اسْتِيغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِاَيِيْهِ إِلَّا عَنْ مُتَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ أَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ الِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ الْبِرَاهِيْمُ لَا اللَّهِ عَبْرًا مِنْهُ إِنَّ الْبِرَاهِيْمُ لَا وَاللَّهُ عَنْ مُتَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ أَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوًّ اللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ الْبِرَاهِيْمُ لَا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنْ مُنْ فَعِيدًا إِنَّا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّ

জবাবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তাওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফিরাত নিচিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ.)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কৃফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পেরেছিলেন, নাকি তার মৃত্যুর পর, নাকি কিয়ামতের দিন জানবেন? এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

ভূদি এই হুট্ন আৰাং কিয়ামতের দিন কোনো অর্থ يَنْفَعُ مَالٌ وَلَابَنُوْنَ - اِلْا مَنْ اَتَى اللّهَ بَقَابَ سَلِيْمِ সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছবে। এই আয়াতের দিন তিনি নিজের সাহায় করে কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে সেদিন কারো অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্তিত কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে জাসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যায়েদের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি ও আছে কিঃ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি । এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বন্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তো কোনো কাজেই আসবে না, কাজে আসবে ভধু নিজের ঈমান ও সংকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের কাছে প্রসিদ্ধ তাফসীর এই যে, আয়াতের দিন ও সন্তান-সন্তুতি কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতের দিনও এসব বন্ধু উপকারী হতে পারে; কিন্তু ভধু সমানদারের জন্যই উপকারী হবে; কাফেরের কোনো উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে ক্রিমান করা বায় । কন্যাসন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সন্তাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতের দিন বিশেষ করে পুত্রসন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতেও থেদের কাছ থেকে উপকারের আশা করা হত।

षिতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, تَلْبَ سَلِيَّم -এর শান্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্ণ হয়ে থাকে। যেমন কুরআন বলে فَيْ قُلُوْهِمْ مُرَكِّ –

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে: আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তাফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোনো সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হাশরের ময়দানেও হিসাবের দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোনো সংকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারটিও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা ছওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের ছওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে। যেমন কোনো কোনো হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। বিশেষত অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার মতো উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কুরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- ﴿ وَٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আমার সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গাম্বরের সন্তান-সন্ততি ও দ্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গাম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোনো উপকার হবে না। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র, লৃত (আ.)-এর ন্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার ব্যাপারে তাই হবে । কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তা-ই হতে পারে-

١. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْمُ مِنْ أَخِيْهِ وَالْمِيهِ وَالْمِيهِ وَ ٢. إِذَا تُنِغَ فِي الصُّوْرَ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ وَ ٣. لَا يَجْزَى وَالِدُ عَنْ وَالِدِهِ وَ

#### অনুবাদ:

حَكَّدُبَتُ قَنُومُ نُوْجِ فِ الْمُرْسَلِيْنَ جَ بِتَكْذِينْ بِهِمْ لَهُ لِإِشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمُجَعْ بِالتَّوْجِينْدِ أَوْ لِآنَهُ لِطُولِ الْمَجْعُ بِالتَّوْجِينْدِ أَوْ لِآنَهُ لِطُولِ لَلْمَجْعُ بِالتَّوْجِينْدِ أَوْ لِآنَهُ لِطُولِ لَلْمَثِهِ فِينَهِمْ كَأَنَّهُ رُسُلُ وَتَأْنِيْتُ قَوْمٍ لِلْمَثِهِ فِينَهِمْ كَأَنَّهُ رُسُلُ وَتَأْنِيْتُ تَوْمِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَتَذْكِيْرِهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَتَذْكِيْرِهِ بِاعْتِبَارِ لَعْنَاهُ وَتَذْكِيْرِهِ بِاعْتِبَارِ

১০৫ হ্যরত নৃহ (আ.)-এর সম্প্রদায় রাস্লগণের প্রতি
মিথ্যারোপ করেছিল। তারা হ্যরত নৃহ (আ.)-কে
মিথ্যা সাব্যস্ত করার দরুন। সকল রাস্ল তাওহীদের বার্তা আনায় শরিক থাকার কারণে অথবা তিনি দীর্ঘদিন তাদের মাঝে অবস্থানের ফলে মনে হয় তিনি একাই অনেক রাস্লের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। হর্তা শব্দটি অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে স্ত্রীলিন্ধ এবং শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে পুংলিন্ধ।

তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করবে নাং

তাদেরকে ।

তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করবে নাং
আল্লাহকে।

الَّيْ لَكُمْ رَسُوْلُ اَمِيْنَ ـ عَلَى تَبْلِيْغِ ఎ ١٠٧ الِّيْ لَكُمْ رَسُوْلُ اَمِيْنَ ـ عَلَى تَبْلِيْغِ ال مَا اَرْسِلْتُ بِهِ ـ निःख প্রেরিত হয়েছি তা প্রচারে।

ত্তি নিদ্দি করি, তা পালন কর। আনুগত্য সম্পর্কে যা নির্দেশ করি, তা পালন কর। আনুগত্য সম্পর্কে যা নির্দেশ করি, তা পালন কর।

> ১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এটা তাকিদ স্বরূপ দ্বিতীয়বার
>  উল্লেখ করা হয়েছে।

> > كه ازد كران المالة ا

১১২. <u>হযরত নৃহ (আ.) বললেন, তারা কি করত তা</u> আমার জানা নেই।

على رَبِ العلمين - ١١٠. فَاتَقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا ـ

رَدِي عَرَبِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ نَصَدِّقُ لَكَ لِقَوْلِكَ مِنْ نَصَدِّقُ لَكَ لِقَوْلِكَ وَاتَّبُعَكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ وَٱتْبَاعَكَ جَمْعُ وَاتَّبُعَكَ جَمْعُ

تَابِعٍ مُسْبَتَداً الْأَرْذَلُونَ مَ السَّفَلَةُ كَالِي مُسْفَلَةُ كَالْحَاكَةِ وَالْأَسَاكِفَةِ .

١١٢. قَال وَمَا عِلْمِيْ أَيٌّ عِلْمٍ لِنْ بِمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ج

### অনুবাদ

. إِنْ مَا حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّى فَيُجَازِيْهِمْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ جَ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا عِبْتُمُوْهُمْ.

১১৩. তার হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ ফলে তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। <u>যদি</u> <u>তোমরা বুঝতে।</u> তাহলে তাদের দোষ তালাশ করতে না।

١١٤. وَمَا آناً بِطَارِدِ النَّمُوْمِنِيْنَ.

১১৪. মুমিনদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।

১১৫. <u>আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।</u>

١. قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يُنُوحُ عَمَّا تَقُولُ
 لَنَا لَتَكُونُنَ مِنَ الْمَرْجَوْمِئِينَ ـ
 بِالْحِجَارَةِ اوْ بِالشَّتْمِ ـ

১১৬. <u>তারা বলল, হে নূহ!</u> তুমি যা বলছ তা থেকে <u>যদি</u>
বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তারাঘাতে
নিহতদের মাঝে শামিল হবে। প্রস্তরসমূহ কিংবা
গালমন্দের মাধ্যমে।

١١٧. قَالَ نُوحُ رَّبٌ إِنَّ قَوْمِيْ كُذَّبُونَ ج

১১৭. হ্যরত নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক!

আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে।

افَافُتَح بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا أَيُّ الْحَكُم وَنَجِينِيْ وَمَنْ مَّعِي مِنَ الْحَكُم وَنَجِينِيْ وَمَنْ مَّعِي مِنَ الْحَوْمنيُنَ .
 الْحَوْمنيُّنَ .

১১৮. সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে রক্ষা করুন!

ا. قَالَ تَعَالِي فَانَجَينُهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِى الْسَلَوْءُ مِنَ الْفَلْكِ الْمَشْكُوْءُ مِنَ الْفَلْكِ الْمَشْكُونِ جَ اَلْمَشْكُوْءُ مِنَ النَّاسِ وَالْحَيَوانِ وَالطَّيْرِ.

১১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, <u>অতঃপর আমি তাঁকে ও</u>
তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম
বোঝাই নৌযানে যা মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ও
পশু-পাখিতে ভরপুর ছিল।

٠١٠. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ اَى بَعْدَ اِنْجَائِهِمُ الْبَاقِيْنَ طَمِنْ قَوْمِهِ.

১২০. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অর্থাৎ তাদেরকে রক্ষা করার পর, <u>অবশিষ্ট সকলকে</u> তাঁর সম্প্রদায়ের।

١٢١. إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰيَةً طَ وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

১২১ <u>এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের</u> অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

١٢٢. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمَ.

১২২. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী। প্রম দ্য়ালু।

## তাহকীক ও তারকীব

الخ الخ الخ يَدَوْلُهُ بِتَكُوْرُهُ الْخَ ال প্রা: নূহ (আ.)-এর ক্ষেত্রে مُرْسَلِيْن বহুবাচনিক শব্দ চয়ন করার কারণ কি? তিনি তো সংখ্যায় একজন। উত্তর: ব্যাখ্যাকার (র.) এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

- সকল নবী ও রাসূল দ্বীনী উসূল তথা তাওহীদ, রিসালত, পুনরুত্থান ও পরকালীন সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে একই আকিদার বিশ্বাসী। এ হিসেবে একজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দ্বারা সকল নবী রাসূলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যস্ত হয়।
- ২. ব্যাখ্যাকার (র.) وَ لَا لَكُ দ্বারা দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়তের আমল ছিল অতি দীর্ঘ। স্বাভাবিকভাবে ৯৫০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে কয়েকজন নবীর আগমন ঘটতে পারে, অতএব তিনি একাই যেন কয়েকজন নবীর স্থলাভিষিক। এ লক্ষ্যে তাঁর একার ক্ষেত্রেই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَمَنْ اَجُرُو ضَاءَ اَنَوْمُنُ : এখানে مِنْ صَابَعَالَ -এর পূর্বে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
-এর যমীর থেকে مَنْ عَرْلُ আর مَنْ اَجُرُ হলো بَخَبَرْ হলো بَخَبَرْ ; মুবতাদা খবর মিলে বাক্য হয়ে أَنُوْمُنُ : এর যমীর থেকে مَا تَدَاوُ اللّهِ اللّهُ اللّ

এর বহুবচন। অর্থ – নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। الْحَائِلُ । অর্থ তাতী, কামৃস অভিধান অর্থ – নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। الْحَائِلُ অর্থ তাতী, কামৃস অভিধান প্রণোতা লিখেন الْسَحَاتُ الشَّوْبَ حَوْكًا وَحَيَاكًا نَسَجَهُ فَهُوَ حَائِلُ শব্দ الْإَسَاكَفَةُ ; আর إِضَالَ الشَّوْبَ حَوْكًا وَحَيَاكًا نَسَجَهُ فَهُوَ حَائِلُ শব্দ الْمَالَ وَمَا عِلْمِيُ وَمَا عِلْمِيْ وَرَا يَعْ الْمَالُ وَمَا عِلْمِيْ وَمَا عِلْمِيْ وَرَا يَعْ الْمَالُ وَمَا عِلْمِيْ وَمَا عِلْمِيْ وَرَا يَعْ الْمَالُ وَمَا عِلْمِيْ وَمَا عِلْمِيْ وَرَا يَعْ الْمِيْ وَمَا عِلْمِيْ وَرَا يَعْ الْمَالُ وَمَا عِلْمِيْ وَمَا عِلْمِيْ وَرَا وَ وَاللّهُ وَمَا عِلْمِيْ وَلَا وَاللّهُ وَمَا عِلْمَ وَلَا وَاللّهُ وَمَا عَلْمَ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي وَلِي وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِمُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلّهُ وَلِي وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُولُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُولُولُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সংকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান : এ আয়াত থেকে জানা যাঁয় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তাই মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন; কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েজ সাব্যন্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ لَا تَشْتَرُوْا بِالْيَاتِيْ ثَمَنَا فَلِيْلاً ভাতব্য : এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّهُ وَاَلْمِيْهُوْنِ আয়াতের অধীনে এসে গেছে। আয়াতব্য : এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّهُ وَاَلْمِيْهُوْنِ করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাস্লের আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার জন্য কেবল রাস্লের বিশ্বন্ততা ও ন্যায়পরায়ণত অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু যে রাস্লের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যামান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে ভয় করা তো আরো অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র;
পরিবার ও জাঁকজমকতা নয়: এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচু লোক। আমরা সম্বান্ত প্রদান হয়ে তাদের সাথে কিরপে একান্ত হতে পারিঃ হয়রত নূহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। হয়রত নূহ (আ.) জবাবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা-ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমকতাকে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভূল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতর বলে দেওয়াটা তোমাদের মূর্থতা বৈ কিছু নয়। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতর এবং কে ভদ্রং আমি তার ফয়সালা করতে পারি না। —[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতের اَرْزَلُوْ اَوْدُلُوْنُ শব্দটি اَرْزَلُ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো ইতর, নীচু শ্রেণির লোক, সমাজে যার সম্মান বা প্রতিপত্তি নেই। –(قَامُوسٌ) আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যার সম্মান নেই এবং যার অর্থ সম্পদও কম, তাকেই ارزَل বলা হয়। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেনম, নিম্ম শ্রেণির লোককে ارْزَلُ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন اُرْزَلُ -এর অর্থ হলো স্বর্ণকার। ইকরিমা (র.) বলেছেন, কাপড় বুননকারী বা তাঁতী এবং চামারকে اَرْزَلُ বলা হয়।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত নৃহ (আ.)-এর জাতির কথাবার্তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিল নির্বোধ। কেননা তারা বলেছিল যে, নিম্ন শ্রেণির লোকেরা শুধু অর্থ সম্পদ অর্জনের লোভেই হযরত নৃহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তাদের সাথে মিলে মিশে তাঁর প্রতি ঈমান আনবঃ –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮. পৃ. ৫৩৬]

এ আয়াতসমূহের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ হয় এবং লোকেরা শয়তানের পথে চলতে শুরু করে, তখন আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়েতের জন্য হয়রত নূহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেকালের মানুষকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হলে যে শাস্তি হবে, সে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাতও করেনি এবং তাদের অন্যায় অনাচার থেকে বিরতও হয়নি; বরং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁর শত্রু হয়েছে এবং তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে।

এরপর হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। তখন তাঁর জাতি বলল, সমাজের কিছু ইতর শ্রেণির লোকই তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি?

জাতিকে সত্যের দিকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তাদের নাফরমানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তারা হযরত নৃহ (আ.) সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জাতিকে সত্যের দিকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তাদের নাফরমানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তারা হযরত নৃহ (আ.)-কে হুমকি ধমকি দিতে থাকে। তারা বলল, যদি তৃমি উপদেশ বিতরণে ক্ষান্ত না হও, যদি তোমার এ কাজ অব্যাহত রাখ, তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে মেরে শেষ করে দেব। যদি প্রাণ রক্ষা করতে চাও তবে আমাদেরকে উপদেশ দেওয়া পরিত্যাগ কর।

হযরত নূহ (আ.) যখন দেখলেন, তারা কখনো হেদায়েত গ্রহণ করবে না এবং তারা তাঁর প্রাণ-সংহারে উদ্যত হতে চায়, এমন অবস্থায় হযরত নূহ (আ.)-এর হাত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে উঠে। তিনি মুনাজাত করলেন এভাবে رُبِّ إِنَّ فَوْمَى كُذَّبُونَ وَهُمْ كُذَّبُونَ وَهُمْ كُذَّبُونَ وَهُمْ كُذَّبُونَ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمْ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَمُؤْمُونُ وَهُمُ وَمُواكِمُ وَمُعُمُونُ وَاللّهُ وَمُؤْمُونُ وَعُمُونُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَمُواكُونُ وَاللّمُ واللّمُ وَاللّمُ وَال

হযরত নৃহ (আ.) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত হেদায়েত করার পরও তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করল না। অবশেষে যখন কাফেররা পাথর মেরে তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিল এবং তিনি যখন তাদের হেদায়েত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন, তখনই তিনি আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে এ আরজি পেশ করলেন− হে পরওয়ারদেগার! এ জাতিকে বুঝাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা আমাকে শুধু মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তাদের হেদায়েত গ্রহণের কোনো আশাই রয়নি। অতএব তাদের এবং আমার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও।

#### অনুবাদ

- كَذَّبَتُ عَادُن الْمُرْسَلِيَّنَ . ١٢٣ ১২৩. আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিলেন।

اذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ الْا تَتَّقُوْنَ न ١٢٤ عام ١٢٤ الْهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ الْا تَتَّقُوْنَ ج <u>هُ تَامَانا مَا الْهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ الْا تَتَّقُوْنَ ج</u>

। ১২৫. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বন্ত রাসূল। وَيَنَى لَكُمْ رَسُولُ أَمِيْنُ ـ

اللَّهُ وَاَطِيْعُونَ न اللَّهُ وَاَطِيْعُونَ न اللَّهُ وَاَطِيْعُونَ न اللَّهُ وَاطِيْعُونَ न اللَّهَ وَاللَّهُ وَاطِيْعُونَ न اللّهَ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَالْ

ত্রনা প্রকার তো জগতসমূহের । ১۲۷ ১২৭. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান তাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

তামরা কি প্রতিট উচ্চস্থানে স্থতিস্ত পথিকদের

জন্য স্থতিফলক নির্মাণ করছ নিরর্থক। যারা
তামাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সাথে
তামাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সাথে
তামাদা কর ও ঠাট্টা-বিদ্রেপ কর।
ত্র্যান্টিও বাক্যিটিত ন্র্যান্টিও বাক্যিটিত ন্র্যান্টিত ব্রেছে।

তথায় পৃথিবীতে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না।

১৩০. <u>যখন তোমরা আঘাত হান</u> কাউকে প্রহার বা হত্যার জন্য <u>তখন কঠোরভাবে আঘাত হেনে থাক।</u> কোনো নম্রতা ও দয়া-মায়াহীনভাবেই।

১৩১. <u>তোমরা আল্লাহকে ভয় কর</u> এ ব্যাপারে <u>এবং আমার আনুগত্য কর।</u> যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে <u>আনুগত্য কর।</u> যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে <u>فَيْمًا أَمَرْتُكُمْ يِهِ.</u> নির্দেশ প্রদান করি।

১৩২. <u>ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন</u> তোমাদের প্রতি নিয়ামত দিয়েছেন। <u>সেসব</u> নিয়ামত] <u>বা তোমরা জান।</u>

তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন জীব-জন্তু ও اَمَدُّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ - <u>সন্তান-সন্ততি।</u>

। المجارة على الماماه ماماه المجارة المحالية المجارة المجارة

## অনুবাদ :

ে ১৩৫. আমি তোমাদের জন্য আশक्का कित মহाদিবসের وَأَنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْم عَظِيمً فِي الكُنْسِكَ وَالْأَخِرَةِ إِنَّ عَصَيْتُمُونِي ـ

শান্তির পৃথিবীতেও পরকালে যদি তোমরা আমার অবাধ্যাচরণ কর ।

אורה المسكرة عَلَيْنَا مُسْتَوِ عِنْدُنَا ١٣٦. قَالُوْا سَوَاءَ عَلَيْنَا مُسْتَوِ عِنْدُنَا ١٣٦. قَالُوْا سَوَاءَ عَلَيْنَا مُسْتَوِ عِنْدُنَا أَوْعَظَتْ أَمْ لَمْ تَكُنُ مِنَ الْوَاعِظِيْنَ . اَصْلاً اَىْ لاَ نَرْعَوَىْ لِوَعْظِكَ .

নিকট বরাবর তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও। আদৌ, অর্থাৎ আমরা তোমাদের উপদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না।

أَلْاَوُّلِينْنَ . أَيْ اِخْتِلاَتُهُمْ وَكِذْبُهُمْ وَفِي قِرَا ءَةٍ بِضَّم الْخَاءِ وَاللَّام أَيْ مَا هٰذَا الَّذِيْ نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا بَعْثَ إِلَّا خُلُقُ الْأُوْلِيْنَ . أَيْ طَبِيْعَتُهُمْ وعَادَتُهُم .

ে ১৩৭. এটাতো যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন إِنَّ مَا هُـٰذَا الَّذِيْ خُوَّفْتَنَا بِهِ إِلَّا خُلُقُ করছ কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব। অর্থাৎ তাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথাবার্তা। অপর এক কেরাতে এবং 🔏 বর্ণে পেশের সাথে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ যার উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছি তা অনর্থক নয়; বরং তা পূর্বসূরীদের স্বভাব তথা অভ্যাস-প্রকৃতি ছিল।

ন ত্রী কুটি কুটি নি ১৩৮. আমরা শান্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।

فَكَذَّابُوهُ بِالْعَذَابِ فَأَهْلَكْنَاهُمْ طِفِي الدُّنْيَا بِالرِّيْحِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً ط وَمَا كَانَ اكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ. ১৩৯. <u>অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল</u> আজাবকে ফলে আমি তাদেরকে ধাংস করলাম পৃথিবীতে ঝড়-ঝাঞ্জা দ্বারা এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١. وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمَ. ১৪০. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

# তাহকীক ও তারকীব

শন্টি গোত্রের অর্থ বিশিষ্ট হওয়ায় ন্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। এ কারণে ফে'লকে ন্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। عَادُ : قَنُولَـهُ كَذَّبَـتُ عَادُ আ'দ হলো উক্ত গোত্রের উর্ধাতন পুরুষের নাম। হযরত নৃহ (আ.) যেহেতু তাদেরই বংশের অন্তর্গত ছিলেন, এ কারণে তাঁকে विना হয়েছে। হযরত হূদ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠনের অধিকারী। পেশা হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, أَخُرُهُمُ হযরত আদম (আ.)-এর সাথে তাঁর দেহাবয়বের বেশ মিল ছিল। তিনি ৪৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। -[জুমাল]

اَلبَّنَا ، े. ﴿ – এর দারা উক্ত ধমক প্রদন্ত তিন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। যথা – ﴿ اللَّبَنَا ، أَنْ فَالْمَ [নিষ্প্রয়োজনে ভবন নির্মাণ] ﴿ اللَّهُ الْمُذْكُوْرِ ﴾ [বিনা প্রয়োজন মাটির নিচে পানির ট্যাংকী তৈরি এবং ৩] التَّخَبُرُ الْمُذْكُوْرِ ﴾ المالية مركاة مالية مالية مالية مالية مركاة مالية ما

: ﴿ ﴿ وَالَهُ اَمَدُكُمْ بِاَمُوالِ وَبَنِيْنَ : ﴿ وَمَالِهُ وَبَنِيْنَ : ﴿ وَمَالَمُهُ اللَّهُ اَمَدُكُمْ بِاَمُوالِ وَبَنِيْنَ } दिवर्त । २. विशेश वाकाि अथम वाकाि अथम वाकात विवर्त । २. विशेश वाकाि अथम वाकात क्रित । २. أَدْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وَعُولَهُ مَوْلُهُ مَرْعُوفُ الْمُولِّهُ عَوْلُهُ مَرْعُوفُ الْمُولُهُ وَ عَوْلُهُ مَرْعُوفُ الْمُولُهُ وَالْمُولُوفُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلّٰ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আ.)-কে আদ জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন। এ জাতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, শুধু নিজের নাম, যশ, খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে তারা বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করতে, আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। আহকাফ ইয়েমেনের হাজারামুত এলাকায় পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের নাম। সুরা আ'রাফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। হয়রত নূহ (আ.)-এর জাতির পরই আদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। তাদের সম্পদ ছিল অটেল, ক্ষেত-খামার, বাগান, ফল-ফসল, নদ নদী, ঝর্ণা এককথায় সর্ব প্রকার নিয়ামতই তারা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পেয়েছিল; কিছু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ ছিল, তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করত, হয়রত হুদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়। কিছু আল্লাহর নবীকে তারা মিথ্যাজ্ঞান করে, শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত থাকে। হয়রত হুদ (আ.) তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান এবং দুনিয়ার এ জীবন যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে, এ বিষয়ে তাদেরকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিছু তারা তাঁর কোনো কথা মানতেই রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে—

অর্থাৎ যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। মানুষকে মন্দ পথ থেকে দূরে রাখার একমাত্র পস্থা হলো আল্লাহর ভয়। যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করার গুণ অর্জন করতে পারে, তবে তার পক্ষে নেক আমল করা এবং মন্দ কাজ পরিহার করা সহজ হয়। এজন্যে হ্যরত হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা জান আমি আমানতদার, আমি বিশ্বস্ত, অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল, আর যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করি তার উপর তোমরা আমল কর।

ত্র নিত্ত ভিন্ত ভ্র তিন্ত ভ্র তিন্ত ভ্র তিন্ত ভ্র তিন্ত ভ্র তিন্ত ভ্র ক্র করিছিন করছি, এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই, কোনো কিছুর লাভে বা লোভে আমি এ কাজ করছি না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল।

দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা : ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, رِبْع بِرَدْ পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, وَبْع উক্তস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই رِبْع উক্তস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই رِبْع উক্তস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই رُبْع উক্তস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই النّبَاتُ উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। أَيَدْ الْمَا النّبَاتُ শব্দি النّبَاتُ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোনো প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউক্ত অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مُصَنْعُ শব্দি الله مُصَانِعُ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু হয়রত মুজাহিদ (র.) বলেন, এবানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। তিত্তী কলে ত্রাক্ত হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে শব্দি 
আধানে শব্দি 
আধাণ বাব্দানা চরকাল থাকবে। বিরহত হয়েছে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে—

বিনা প্রয়োজন অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয়: এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজন গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরিয়ত মতে দৃষণীয়। হযরত আনাস (রা.)-এর ভাষ্যে ইমাম তিরমিয়ী (র.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের অর্থও তাই مَرْ فَيْرُ فَيْرُ فَيْدُ كُلُّهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اِلَّا الْبِيْنَاءَ فَلَا خَيْرُ فَيْدُ وَيْدُ مَرْ فَيْدُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا لَا يَعْفِي مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لا يَعْفِي مَا مَا لا يَعْفِي مَا مَا لا يَعْفِي اللَّهُ عَلَى مَا حِبِهِ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا حَبِهُ اللَّهُ عَلَى مَا حَبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا حَبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الل

#### অনুবাদ :

। ا كَذَّبَتْ تُمُودُ الْمُرسَلِينَ ج الْمُرسَلِينَ ج الْمُرسَلِينَ ج الْمُرسَلِينَ ج

انِی ککم رَسُولُ اَمِینَ . ١٤٣ ১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাস্ল

১৪৪. <u>অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য</u> কর।

১১৫ ১১৫ আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের विতিপালকের নিকটই রয়েছে।

الُخُيْرِ الْخَيْرِ ১১১ اَتُتَرَكُوْنَ فِى مَا هُهُنَا مِنَ الْخَيْرِ ١٤٦ الْخَيْرِ الْمَا الْخَيْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

। ১৪৭. উদ্যানে ও প্রস্তুবণ। فِي جَنَّتٍ وَّعُيُونٍ -

১৪৮. শস্যক্ষেত্র এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর فَضُغُلِ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ لَطِيْفُ । ১১٨ ا وَزُرُوْعٍ وَّنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ لَطِيْفُ مَضِيْم المِالِمَةِ مَضِيْم المِالِمَةِ مَضِيْم المِالِمِةِ مَضِيْم المِالِمِة المُعْمَالِيَّةُ وَالْمُعْمَالِمُ مَضِيْم المِالِمِةِ مَا المُعْمَالِ مَضِيْم المِالِمِة المُعْمَالِ مَضِيْم المِلْعُمَالِ مَضِيْم المِلْعُمَالِ مَضِيْم المُعْمَالِ مَضِيْم المُعْمَالِ مَضِيْم المِلْعُمَالِ مَضْفِيْم المُعْمَالِ مَضْفِيْم المُعْمَالِ مَضْفِيْم المُعْمَالِ مَضْفِيْم المُعْمَالِ مَضْفِيْم المُعْمَالِ مَضْفِيْم المُعْمَالِ مَصْفِيْم المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَضْفِيْم المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَا المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِمُ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَا مُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِيْمُ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَا المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَنْ المُعْمَالِ مَ

ا ا अश्र ह्ला त्नभूतात नात्थ नात्य निर्माण कराह ا अन्य क्रितात्व فَرِهِيْنَ جَ بَطُرِيْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَارِهِيْنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا وَقَارَاءَةٍ فَارِهِيْنَ - عَدَدَةَ اللهُ الل

১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আ<u>মার আলুগত্য কর।</u> যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে <u>আনুগত্য কর।</u> যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে
بِهْ -

১৫১. তোমরা সীমালজ্ঞনকারীদের আদেশ মান্য করিও <u>না।</u>

ত ১৫২. <u>যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে।</u> অন্যায় ও নাফরমানির মাধ্যমে <u>শান্তি স্থাপন করে না।</u> আল্লাহ তা আলার আনুগত্যের মাধ্যমে।

#### অনুবাদ :

- نَعَالُوْاَ اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَخَرِيْنَ . ١٥٣ كَرْفُ. <u>তারা বলল, তুমি জাদুগস্তদের অন্যতম</u> যাদেরকে অতিমাত্রায় জাদু-টোনা করার ফলে তাদের বিবেক عَلَىٰ عَقْلِهمْ ـ ضَالُىٰ عَقْلِهمْ ـ ضَالْهُ عَلَىٰ عَقْلِهمْ ـ ضَالُىٰ عَقْلِهمْ ـ ضَالْهُ عَلَىٰ عَقْلِهمْ ـ ضَالْهُ عَلَىٰ عَقْلِهمْ ـ ضَالْهُ عَلَىٰ عَقْلِهمْ ـ ضَالْهُ عَلَىٰ عَقْلِهُمْ ـ ضَالْهُ عَلَىٰ عَقْلِهُمْ ـ ضَالْهُ عَلَىٰ عَقْلِهُمْ ـ ضَالْهُ وَالْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَقْلِهُمْ ـ ضَالْهُ وَالْهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

اَيْتَ اَيْضًا إِلَّا بَشَرُ مِّ شُلُنَا جِ فَاتِ ১৫٤ . مَا اَنْتَ اَيْضًا إِلَّا بَشَرُ مِّ شُلُنَا جِ فَاتِ مَا الصَّدِقِيْنَ فِيْ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فِيْ مَا الصَّدِقِيْنَ فِيْ مَا الصَّدِقِيْنَ فِيْ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فِيْ مَا السَّدِقَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فِيْ مَا الصَّدِقِيْنَ فِيْ مَا الصَّدِقِيْنَ فِيْ مَا الصَّدِقِيْنَ فِيْ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فِيْ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فِيْ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فِي مِنَ الصَّدِقِيْنَ فِيْنَ الصَّدِقِيْنَ فِي مِنْ الصَّدِقِيْنَ فِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْنَ اللَّهُ الْمُلْعُلِيْلِ اللَّهُ ال

হতে কেউ তাদের সম্ভিক্রম। পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো তাকে বধ করল অর্থাৎ তাদের মধ্যে হতে কেউ কেউ তাদের সম্ভিক্রম। পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো তাকে বধ করার কারণে।

ত্ত পর শান্তি তাদেরকে প্রাস করল যে শান্তির ব্যাপারে তাদেরকে প্রাস করল যে শান্তির ব্যাপারে তাদেরকে প্রমকি দেওয়া হয়েছিল। প্রতিশ্রুত শান্তি। ফলে তারা ধ্বংস হয় গেল। এতে প্রকশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১৫৯. তোমার প্রতিপালক ! তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দ্য়ালু।

# তাহকীক ও তারকীব

ত্র ন্তর্গলকে দ্রীলিঙ্গ ব্যবহারের কারণে এই যে, عَادٌ শব্দটি গোত্রের অর্থে, عَادٌ -এর ন্যায় وَهُوَلَهُ كَذَّبَتَ دُمُونُ وَ উক্ত সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। তার নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের সবাইকে সামৃদ সম্প্রদায় বলা হয়। তার বংশ পরম্পরা এরপ সামৃদ ইবনে উবায়দ ইবনে আ'উস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ। সামৃদ হলো হযরত সালেহ (আ.) এর উন্মত। হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও হযরত হুদ (আ.)-এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

عَنَ الْخَيْرِ शता के बाता के व बाता পार्थित সুখ-শান্তি के कि اُمِنِیْنَ राजा اُمِنِیْنَ राजा काता পार्थित সুখ-শান্তি के कि बाता के के के विवत के बाता कार्य

रदारह । وَيُمَا هُهُنَا عَلَمَهِ अर्क व्यत शूनक़त्त्वचंतर وَرَفْ جَرْ : قَوْلُـهُ فِيْ جَنَّدْ নাম ধারণ رَطْب অতঃপর بُسْر অতঃপর بَلْح অতঃপর بَلْح ভিট্ন আরুর উদগম হয় তা, অতঃপর بَسْر অতঃপর بَلْحُ هَا عُولُـهُ طَلْبُعُهَا করে, সর্বশেষ হলো مُضِيَّم ; مَضُوَّدُ صَعْبَ مَا مَعْدُ بَا مُمَّرِفِيْنَ عَالَمَ مَا مَعْدِ مَا الْمَرْضِ وَالْمَ الْمَانِيَّةِ مَا الْمَانِيْنَ الْمَانِيْنَ يَفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ -এর স্বাভাবিক

অর্থ [সীমালজ্ঞনকারী] উদ্দেশ্য নয়।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

؛ ﴿ كُذَّبَتْ تُمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ : পূৰ্ববৰ্তী আয়াতসমূহে আদ জাতির ঘটনা বৰ্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে সামুদ জাতির উল্লেখ রয়েছে। সামুদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। সামুদ জাতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, শস্য শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ ছিল তাদের এলাকা। বাগ-বাগিচা ঝরনায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল তাদের চতুর্দিকে। কিন্তু এ হতভাগা জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিল। মূর্তি পূজা ও ডাকাতি-রাহজানিতে লিপ্ত ছিল, তাই হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

সামুদ জাতির আবাস : সামুদ জাতি হজর নামক শহরের : قَوْلُهُ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَلِكُم الا تَتَقَوْنَ অধিবাসী ছিল। এ শহরটি ওয়াদিউল কোরা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতির অভার্থান হয়। নবম হিজরিতে অনুষ্ঠিত তাবুক অভিযানের সময় প্রিয়নবী 🚟 তাদের এলাকা অতিক্রম করেছিলেন। হষরত সালেহ (আ.) সামুদ জাতিকে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা শ্বরণ করিয়ে দেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান করেন। ইরশাদ হয়েছে-

التَّتَركُونَ فِي مَا هَهُنَا الْمِنِيْنَ. فِي جَنَّتٍ وَعُيرُنٍ. وَوَلَاعٍ وَنَخْلٍ طُلْعُهَا هَضِيمً. وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيوتَا أُنْ دَارَكُونَ فِي مَا هَهُنَا الْمِنِيْنَ. فِي جَنَّتٍ وَعُيرُنٍ . وَوَلَاعٍ وَنَخْلٍ طُلْعُهَا هَضِيمً . وتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيوتَا

হষরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে غَرِمِينٌ -এর তাফসীর বলা হয়েছে অহংকারী। আবূ সালেহ ও ইমাম রাগিবের মতে এর তাফসীর হলো حَازِفِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা فَارِمِيْنَ দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েজ। কিন্তু তা দ্বারা যদি গুনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েজ। যেমন-পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

ত্র তা আলার কুদরতে এক পাথর قُولُـهُ وَقَالَ هَـذِهِ نَاقَـةً ﴿ وَقَالَ هَـذِهِ نَاقَـةً থেকে মুজেযা স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিল। পানি পানের জন্য উক্ত উষ্ট্রীর একদিন, আর অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্য একদিনের পালা নির্ধারিত ছিল। সাথে সাথে তাদেরকে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ এর প্রতি হাত উত্তোলন করবে না এবং এর ক্ষতি সাধনের কোনো অপচেষ্টা করবে না। কিছু দিন যাবত এ অবস্থা চলতে থাকল। পরে তারা এটাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করল। একদিন রাতের আঁধারে কুদার নামক জনৈক ব্যক্তি গোত্রের লোকজনের প্রস্তাবে তাকে মেরে ফেলে। এ উষ্ট্রীটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং সালেহ (আ.)-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু সামৃদ জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং শিরক ও কুফরের উপর অটল থাকে। উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর সাল্পেহ (আ.) বললেন, এখন তোমাদের মাত্র তিন দিনের অবকাশ রয়েছে। চতুর্থ দিন তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারা মঙ্গলবারে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। আর শনিবারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হযরত সালেহ (আ.) আজাব নাজিল হওয়ার কতিপয় নিদর্শনও জানিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো এভাবে প্রকাশ পায় যে, বুধবারে তাদের মুখমগুল বিবর্তিত হয়ে যায়। বৃহস্পতিবারে তা লাল হয়ে যায়, <mark>আর শুক্রবারে কালো হয়ে যায়। আর শনিবারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও বিকট শব্দে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।</mark>

#### অনুবাদ

र्यत्र ल् (আ.)-এत সম্প্রদায় রাস্লগণকে
عَلَّابَتُ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ अशिकात करति हिल।

- اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ اَلاَ تَتَقُوْنَ . ١٦١ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ اَلاَ تَتَقُوْنَ . على ١٦١ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ لُوطٌ اَلاَ تَتَقُوْنَ . على ١٦١ الله على الله على

এ এই তামাদের জন্য এক বিস্তম্ভ রাসূল। بَنِیْ لَکُمْ رَسُولُ اَمِیْنَ ۔ আমি তো তোমাদের জন্য এক বিস্তম্ভ রাসূল।

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

আনুগত্য কর।

১৬৪. <u>আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান</u> চাই <u>না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের</u> <u>প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।</u>

১৯৫. বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে তি ১৬৫. বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে <u>উপগত হও।</u> অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে।

এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে প্রাগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করে প্রাগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করে প্রাকা। অর্থাৎ তাদের যৌনাঙ্গকে। তোমরা তো সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায়। হালালকে ছেড়ে হারামের প্রতি ধাবমান।

তারা বলল, হে লৃত। তুমি যদি নিবৃত্ত না হও

আমাদের ব্যাপারে কু-মন্তব্য করা থেকে তবে

আকশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। আমাদের শহর
থেকে।

১৬৮. হযরত লৃত (আ.) বললেন, আমি তোমাদের এই . ১১৮ হযরত লৃত (আ.) বললেন, আমি তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি ৷ বিদেষ পোষণকারী ৷

ك ১৬৯. <u>হে আমার প্রিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার পরিবার পরিজনকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করুন!</u>

اَیْ مِنْ عَذَابِہ ۔

আর্থাৎ তার শান্তি থেকে।

اَجْمَعِيْنَ - ১٩٥. <u>مَنَجَّيْنَهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ -</u> ১٩٥. <u>مَنَجَّيْنَهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ -</u> সকলকে রক্ষা করলাম।

ন্দ্ৰ নাম্ন্তি কৰি বাতীত তাঁর এক স্থা ব্যতীত তাঁর এক স্থা ব্যতীত সে ছিল এক ক্ষা ব্যতীত তাঁর এক স্থা ব্যতীত সে ছিল প্র্নাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাকে ধ্বংস করলাম।

### অনুবাদ

۱۷۲ ১۹২. <u>अठः পর অপর সকলকে धार्म कরलाम</u> তাদেরকে विनान कर्त्रलाम।

তাদের উপর শান্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম।
অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি। এটা তাদের ধ্বংসের
প্রক্রিয়াসমূহের একটি। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য
এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। তাদের উপর বর্ষিত
বিষ্টি।

১৭৪. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

১৭৫. আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ - بياً وَالْعَرِيْرُ الرَّحِيْمُ الْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ الْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ الْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ الْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ الْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ الْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ اللَّهُ وَالْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ الْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ اللَّهُ وَالْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ اللَّهُ وَالْعَارِيْرُ الرَّحِيْمُ اللَّهُ وَالْعَارِيْرُ الرَّعِيْمُ اللَّهُ وَالْعَارِيْرُ الرَّعِيْمُ اللَّهُ وَالْعَارِيْرُ الرَّعِيْمُ اللَّهُ وَالْعَالِيْمُ اللَّهُ وَالْعَالِيْمُ اللَّمُ اللَّهُ وَالْعَالِيْمُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ الللَّهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ وَالْعَالَقُ اللَّهُ وَالْعَالَقُولُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُومُ اللَّهُ وَالْعُلُومُ اللَّهُ وَالْعُلُومُ اللَّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ اللَّهُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ اللَّهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْ

# তাহকীক ও তারকীব

হযরত লৃত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কওমে লৃতের সাথে না বংশীয় সম্বন্ধ ছিল, না ধর্মীয় সম্পর্ক। কেননা হযরত লৃত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুম্পুত্র। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের বাবেলের অধিবাসী। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে তথায় এসেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) শাম দেশের মাকামে খলীলে অধিবাস গ্রহণ করেন, আর হযরত লৃত (আ.) তার নিকটবর্তী অর্থাৎ সেখান থেকে একদিনের রাস্তার দূরবর্তী 'সাদৃম' নামক স্থানে অধিবাস গ্রহণ করেন। হযরত লৃত (আ.) সাদুমের লোকজনের সাথে বসবাস করেন এবং উক্ত এলাকায়ই বিবাহ করেন। এ কারণেই হযরত লৃত (আ.)-কে তাদের ভ্রাতা বলা হয়েছে।।

وَ عَلَا كُمْ مِنْ اَزُواجِكُمْ وَ وَ الْحَكُمْ اَى الْجَلَمُ مَنْ اَزُواجِكُمْ وَ الْكُمْ مِنْ اَزُواجِكُمْ وَ الْحَكَمْ اللّهِ وَ الْحَكَمُ اللّهِ اللّهِ الْحَكَمُ اللّهُ ال

আর্থ । উহা থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ - مَثْ عَذَابٍ مِتْ يَعْمَلُونَ अর দারা مِنْ عَذَابٍ مِتْ عَدَابٍ مِتْ عَدَابٍ مِتْ مَدَابِهِ আর্থ। কেননা তাদের কু-কর্মের প্রতিফলে যে আজাব অবতীর্ণ হবে তা থেকে আমাকে ও আমার সংশ্লিষ্টদেরকে রক্ষা করুন।

وَ عَجُوزًا عَجُوزًا : এটা শান্দিক দিক দিয়ে اَمْل -এর মধ্যে শামিল হওয়ার কারণে اَمْل हें विधिक हैं हैं हैं हिल প্রকৃত ঈমানদার, এ দিক দিয়ে এটা হিল প্রকৃত ঈমানদার, এ দিক দিয়ে এটা হিল প্রকৃত ঈমানদার, এ দিক দিয়ে এটা হবরত লৃত (আ.)-এর কাফের ব্রীর নাম ছিল ওয়ায়িলা । আর তাফসীরে রহুল বয়ানে ওয়ালিহা লিখিত হয়েছে । হয়রত নৃহ (আ.)-এর এক ব্রী ছিলেন ঈমানদার । কাফের ব্রী যেহেতু সাধারণ গোত্রের সমমনা ছিল এবং তাদের অশ্লীল কাজের প্রতি সম্মত ছিল, এ কারণে গোত্রের সবার সাথে সেও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । উল্লেখ্য যে, কওমে লৃতকে পাথর বৃষ্টি, ভূমি উল্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আজাব দ্বারা ধ্বংস করা হয় ।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غُوْلَهُ كَذَّبِتَ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ....... الَا تَتَّقُوْنَ وَ الْمُرْسَلِيْنَ ....... الَا تَتَّقُوْنَ وَمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ....... الَا تَتَّقُوْنَ وَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ....... الَا تَتَّقُوْنَ وَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ....... الَا تَتَّقُونَ وَ وَمَعَامَ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

সাদ্ম শহরটি সিরিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় অবস্থিত। এ এলাকার অধিবাসীরা শুধু যে মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়; বরং তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল তারা সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত লৃত (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তারা পথে আসেনি, তাঁর কোনো উপদেশ তারা গ্রহণ করেনি। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– كَذَّبَتُ قُوْمُ لُرُطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ

হযরত লৃত (আ.)-কে সেই জাতির ভাই বলা হয়েছে; তবে তিনি তাদের বংশীয় সূত্রে বা ধর্মের দিক থেকে ভাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাদের দেশী ভাই। তাদেরকে মন্দ পথ পরিহার করার জন্য তিনি উপদেশ দেন; কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ পাককে ভয় কর না। কেননা প্রত্যেকটি মানুষকে কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে, ভালো কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে, তেমনি মন্দ কাজের শান্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হয়। হযরত লৃত (আ.)-এর জাতি অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাই তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি কওমে লুতের উদ্দেশ্যে বলেছেন— الله وَالْمِيْفُونُ الله وَالْمِيْفُونُ الله وَالْمِيْفُونُ وَالْمِيْفُونُ وَالْمُوْفُونُ مَالله وَالْمُوْفُونُ مَا الله وَالْمُونُ الْمُونُ الله وَالْمُؤْفُونُ مَا الله وَالْمُؤْفُونُ مَا الله وَالْمُؤْفُونُ مَا الله وَالله وَالْمُؤْفُونُ مَا الله وَالله وَالْمُؤْفُونُ الْمُؤْفُونُ مَا الله وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالْمُؤْفُونُ وَالله وَالْمُؤْفُونُ وَالله وَالْمُؤْفُونُ وَالله وَالْمُؤْفُونُ وَالله وَا

লিখেছেন, হযরত লৃত (আ.)-এর পুরো নাম ছিল লৃত ইবনে হারাম ইবনে আজর। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্রাতুম্পুত্র হযরত লৃত (আ.)-এর পুরো নাম ছিল লৃত ইবনে হারাম ইবনে আজর। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দ্রাতুম্পুত্র হযরত লৃত (আ.)-কে তাঁর জীবদ্দশায়ই আল্লাহ পাক নবী মনোনীত করেছিলেন। হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন তাদের ঘৃণ্য কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে রাজি হলো না, তখন আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি আপতিত হয়। এ স্থানটি আজো বিশ্বাবাসীর উপদেশ গ্রহণের জন্যে একটি বিরাট পরিত্যক্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। অথচ এ স্থানটি হযরত লৃত (আ.)-এর জাতির আবাসস্থল ছিল, হযরত লৃত (আ.) তাদেরকে বার বার বললেন, দেখ তোমাদের অর্থ-সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমাদের কাছে আমি কোনো প্রকার প্রতিদানও চাই না; আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। আমি তধু চাই তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তাঁর নাফ্রমানি বর্জন কর এবং ঘৃণ্য কুকর্ম পরিহার কর।

সার্থকতার জন্যে, পরকালীন জীবনে পরম সাফল্য লাভের জন্যে এটিই একমাত্র পথ।

অস্বাভাবিক কর্ম ন্ত্রীর সাথেও হারাম : আয়াতের : قَوْلُهُ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে । উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুত পরিণত করছ। এটা হীনমান্যতার পরিচায়ক। بُوْ অব্যয়টি এখানে تَبِعْيِضْ –এর জন্যও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বভাবিক কার্জ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এ দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাস্লুল্লাহ 🚟 এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন । نَعُوذُ بَاللَّهِ مِنْهُ –[ফতওয়ায়ে রহুল মা আনী]

বলে হযরত লুত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে عَجُرْز বাল হয়ত লুত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লৃতের এ কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল। হযরত লৃত (আ.)-এর এই কাফের স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধ হলে তার জন্য ﴿ अंत्रें में मंत्मत वावशत यथार्थरे । পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে , তবে তাকে ﴿ عَجُورُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গাম্বরের স্ত্রী উন্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহত করাটা অসঙ্গত নয় i

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে : قُوْلُهُ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطرَ الْمَنْدُرِينَ প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শান্তি দেওয়া জায়েজ। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা লৃত-সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টো করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। - [ফতওয়ায়ে শামী : কিতাবুল হদূদ]

. كَذَّبَ اصْحُبُ لْنَـيْكَةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَالْقَاءِ حَرَكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَفَتَّحِ النَّهَاءِ هِيَ غَيْضَةً شَجَرِ قَرْبُ مُدْيَنَ الْمُرْسَلِيْنَ ج

**۱۷٦** ১৭৬. '<u>আয়কা'বাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল</u> অন্য এক কেরাতে হামযাকে উহ্য করে হামযার হরকত النَّهُ که পঠিত (نَیْکُهُ) পঠিত রয়েছে। আর আয়কা হলো মাদায়েনের নিকটতবর্তী বৃক্ষ বাগান।

١٧٧. إذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ لَمْ يَقُلُ أَخُوهُمْ لِآنُّهُ لَمْ يَكُن مِنْهُمْ أَلَا تَتَّقُونَ ج

১৭৭. যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, এখানে اَخُوْمُمُ তথা তাদের ভাই বলেননি, কেননা তিনি তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তোমরা কি সাবধান হবে না? ১৭৮. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٧٨. إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِيْنُ .

১۷۹ ১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার اللَّهُ وَاطِيْعُونَ ج আনুগত্য কর।

. وَمَا آسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِج إِنْ مَا اَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ.

১৮০. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

. أَوْفُوا الْكَيْلَ آتِيمُ وْهُ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ المُخْسَرِيْنَ ج النَّاقِصِيْنَ .

১৮১. তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ করবে। যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। অর্থাৎ যারা মাপে কম দেয়।

. وَذَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ج ১৮২. ওজন করবে সঠিক দাড়িপাল্লায় সমান পাল্লায়।

الْمِيْزَانِ السَّبِويِّ .

্ম তি না অর্থাৎ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّنَاسَ اَشْيَا ۖ عَمْمُ لاَ تَنْقُصُوهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا . وَلاَ تَعْتُوا فِي أَلاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ . بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَثِي بِكَسِّر الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ وَمُفْسِدِيْنَ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمَعْنَى عَامِلها تَعْثُوا .

তাদের পাওনা থেকে কোনো কিছু কম দিয়ো না। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে হর্কে বাবে ক্র্ক্র হতে অর্থ-مُفْسِدِيْنَ তথা বিष्क्ष्थला সৃष्टि कরा । আর أَفْسَدَ تَعْشُوا राय़ाह जात आसिन حَالٌ مُوكُّدُهُ अंकि -এর অর্থের জন্য।

. وَاتَّنَّهُ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلَّةَ الْخَليْقَةَ أَلْأَوُّليْنَ ط

১ ♦ ১৮৪. এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

#### অনুবাদ:

। كَالُوْا َ إِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ . ١٨٥ كَالُوْا َ إِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ .

ثَقِيْلَةً قَا إِنْ अश्व त्याह <u>अर्थे । अरे अभ्यात्मत प्रश्वी विक्र मानुय</u> । وَمَا َ اَنْتَ اِلْاً بَشَرُ مِثْثُلُنَا وَإِنْ مُخَفَّفَةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُهَا مَحُذُوْفُ اَيْ إِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُهَا مَحُذُوْفُ اَيْ إِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُهَا مَحُذُوْفُ اَيْ إِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُهَا مَحُذُوْفُ اَيْ إِنَّهُ

ين حييم الكنبين على الكنبين الكنبين على الكنبين على الكنبين الكنبين على الكنبين ال

السِّينْ وَفَتْحِهَا قِطْعَةً مِنَ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ النَّهُمَاءُ النَّهُمَاءُ النَّهُ مِنَ الصَّدِقِينُ فِيْ رِسَالَتِكَ.

১৮৮. তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তামরা যা কর। স্তরাং তিনি তোমাদেরকে এর فَيُجَازِيْكُمْ بِهِপ্রতিদান প্রদান করবেন।

١. فَكُذَّبُوهُ فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ طِ هِي سِحَابَةُ اظَلَّتُهُمْ بَعْدَ حَرَّ شَدِيْدٍ اصَابِهُمْ فَامْطُرَتْ عَلَيْهِمْ نَارًا فَاحْتَرَقُوا إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْم عَظِيْمٍ.

এটা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শান্তি।

এতা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শান্তি।

১৯০. এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু তাদের

অধিকাংশই মুমিন নয়।

ক্রীকাণ্ড্রাই মুমিন নয়।

١٩١. وَإِنَّ رُبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

১৯১. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রম দয়ালু।

আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

হতে পারে। অর্থ– খণ্ড, টুকরা। <u>আকাশ থেকে,</u>

যদি তুমি সত্যবাদী হও। তোমার রিসালতে।

১৮৯. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছনু দিবসের শান্তি গ্রাস করল।

> হলো মেঘমালা, যা তাদেরকে ছায়া দিয়ে রেখেছিল প্রচণ্ড গরমের পরে। অতঃপর উক্ত

> মেঘমালা হতে তাদের উপর অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে তারা জ্বলে পুড়ে ভশ্মিভূত হয়ে গেল।

# তাহকীক ও তারকীব

أَنْكُنَّهُ أَنْكُنَّهُ وَالْمُهُ اَلْكُنَّهُ وَالْمُهُ اَلْكُنَّهُ الْمُكُنَّةُ وَالْمُهُ الْمُكُنَّةُ وَالْمُ الْمُكُنَّةُ وَالْمُهُ الْمُكُنَّةُ وَاللَّهُ الْمُكُنَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالل

َ عَالَمُ اَنْ اَضَلَّ جِبِلٌّ كَثِيْرًا - अर्थ माथल्क, সृष्ठेत्रु । अन्य हेतमाम हरस्र । عَوْلُهُ الْجِبِلَّةُ শয়তান বহু মানুষকে পথভ্ৰষ্ট করেছে ।

ভথা পূর্বের অংশ স্থির أَنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ভথা পূর্বের অংশ স্থির أَنْ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ভথা পূর্বের অংশ স্থির করেছেন। আর কেউ কেউ উহ্য বলেছেন, আর فَاسَنْقِطْ হলো তার নির্দেশকারী।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نَوْلُهُ كُذَّنَ اَصْحَابُ الْإِيْكَةُ : আসহাবুল আয়কা : قَوْلُهُ كُذَّبُ اَصْحَابُ الْإِيْكَةُ ضَمَا अर्थ - জঙ্গল, অরণ্য। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কপ্তম মাদায়েন এলাকায় বসবাস করত। কেউ বলেন الله عنه الله عنه - এ বলা হয়। মাদায়েন এলাকায় এ ধরনের একটি কৃক্ষ ছিল, মানুষেরা তার পূজা করত। তাই তথাকার অধিবাসীদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নবুয়তের গণ্ডি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সীমানা মাদায়েন থেকে উক্ত জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানকার লোকেরা আয়কা [বট] বৃক্ষের পূজা করত। এর দ্বারা জানা গেল যে, আসহাবে আয়কা ও আহলে মাদায়েনের নবী একইজন অর্থাৎ হযরত শুয়াইব (আ.) ছিলেন। আয়কা যেহেতু কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং একটি বৃক্ষ। এ কারণে পূর্বের ন্যায় বিলে তাদের ভাই বলা হয়নি। তবে যেখানে মাদায়েনের অধীনে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে. সেখানে তার বংশগত শ্রাভৃত্বের সম্বন্ধও উল্লিখিত হয়েছে। কারণ মাদায়েন হলো এক সম্প্রদায়ের নাম, যেমন ইরশাদ হয়েছে—

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আয়কা ও মাদায়েনকে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দুটি উন্মত। হযরত শুয়াইব (আ.)-কে নবুয়ত দান করে একবার মাদায়েনে ও একবার আয়কায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, বিশুদ্ধ মতে তারা একই উম্মত ছিল। اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ [তোমরা ওজন ও পরিমাপ পূর্ণরূপে কর] বলে যে উপদেশ মাদায়েনবাসীকে দেওয়া হয়েছিল তা এখানে আসহাবে আয়কাকেও দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা একই উম্মত।

के कारता कारता माठ के के के कारता अवर्थ नगां उप पूर्विठात । के कि कारता अवर्थ नगां उप पूर्विठात । कि कि विकार वात विकार विकार विकार विकार विकार विकार विकार वात विकार विकार

#### অনুবাদ

নিশ্য এটা অর্থাৎ আল ক্রআন জগতসমূহের الْقُدْرَانُ لَتَـنْـزِيـُـلُ رَبِّ ١٩٢ . وَإِنَّـهُ أَيِ الْـقُـرَانُ لَتَـنْـزِيـُـلُ رَبِّ প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

- كَنْ لَبِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ جِبْرِيلُ (আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন–

- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - ١٩٤ ১৯৪. আপনার হৃদয়ে; যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।

অপর ত্রিতে করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অপর ১৯৫ এবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অপর তির্নিত হিলিত তির বর্ণে তাশদীদ এবং ভার্টিত করাতে الروُّح و ভার্টিত নসবযুক্ত রূপে পঠিত রয়েছে। আর فَاعِلُ اللّهُ وَ وَحَرَا مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

তাওরাত, ইঞ্জীল।

১৯৬. আর নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআনের উপদেশ যা
হযরত মুহাম্মদ ্র এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। যেমন–
তাওরাত, ইঞ্জীল।

ত্তি । ১৯৮ । যদ আমি একে কোনো 'আজমী'র [অনারব । وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بِعَضِ الْاَعْجَمِيْنَ وَ उगुक्ति । كَخَبِيْنَ अपि । كَخَبِيْنَ । এর বহুবচন ।

মঞ্জার কাফেরদের নিকট পাঠ করতেন অর্থাৎ

মঞ্জার কাফেরদের নিকট তবে তারা তাতে ঈমান

আনত না। তার অনুসরণকে ঘৃণা করার কারণে।

### অনুবাদ :

٢. كَذٰلِكَ أَيْ مِثْلَ إِدْخَالِنَا التَّكْذِيْبَ بِه بِقِراءةِ الْأَعْجِمِ سَلَكُنْهُ ادْخَلْنَا التَّكْذِيْبَ بِهِ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ أَى كُفَّارِ مَكَّةَ بِقِرَاءةِ النَّبِيِّ -

২০০. এভাবে অর্থাৎ অনারবের পাঠের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা আখ্যাদানের স্বভাব প্রবেশ করানোর ন্যায় আমি আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছি তার প্রতি মিথ্যা আখ্যাদানের স্বভাব প্রবিষ্ট করেছি। অপরাধীদের হদয়ে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অন্তরে মহানবী <sup>সংবালা</sup>: -এর পাঠের ব্যাপারে।

لا يُوْمِنُونَ بِم حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ২০১. তারা এতে ঈমান আনবে না যতক্ষণ তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করে। الألِيمَ ـ

٢. فَيَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ـ ২০২. ফলে তা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে; কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

لَنُوْمِنَ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا ـ قَالُوا مَتَى هٰذَا الْعَذَابُ .

- كَيَفُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظُرُونَ . ٢٠٣ ২٥٥. তथन তाता तलात, आमारमत्राक ि अवकान দেওয়া হবে? যাতে আমরা ঈমান আনতে পারি। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, না। তারা বলবে, শান্তি কখন আসবে?

٢. قَالَ تَعَالَى آَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ـ ২০৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি আমার শান্তি তুরান্থিত করতে চায়?

٢. أَفَرَأَيْتَ اخْبِرْنِي إِنْ مُتَعَنَّهُمْ سِنِيْنَ . ২০৫. তুমি ভেবে দেখ আমাকে সংবাদ জানাও যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকা<u>ল ভোগ বিলাস করতে দেই</u>। ٢. ثُمَّ جَا عَهُمْ مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مِنَ 🥄 ২০৬. এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে। শাস্তি الْعَذَابِ ـ

. مَا اِسْتِفْهَامِيَّةُ بِمَعْنَى أَيُّ شَيْرٍ ২০৭. তখন তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ তাদের কোনো কাজে আসবে কি? শাস্তি প্রতিহত করার اَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ط কিংবা হাল্কা করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনোই فِي دَفْعِ الْعَذَابِ أَوْ تَخْفِينْفِ إِي لَمْ কাজে আসবে না। এখানে له টি المينفهامية ; ای شئی کا

٢٠٨. وَمَا اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا ২০৮. আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলেন না। রাসূলগণ, যাঁরা তার مُنْذِرُونَ . رُسُلُ تُنْذِرُ اَهْلَهَا . অধিবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন।

#### অনুবাদ

তাদের জন্য নছিহত <u>আর</u> তাদের জন্য নছিহত <u>আর</u> তাদের জন্য নছিহত <u>আর</u> তাদের জন্য নছিহত <u>আর</u> তাদের জন্য নছিহত <u>আরি অন্যায়চারী নই।</u> তাদের ধাংসের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করার পর।

তা শহ অবতীর্ণ হয়ন কুরআনসহ শ্রতানরা।

সহ অবতীর্ণ হয়ন কুরআনসহ শ্রতানরা।

ত্তিয়ার এবং তারা এর সামর্থও রাখে না এটা بِهُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ط ذُلِكَ - ত্রা একাজের যোগ্য নয় কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার এবং তারা এর সামর্থও রাখে না এটা করতে।

তাদেরকে তো ফেরেশতাগণের কথা শ্রবণের

স্যোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। তারা তো
উদ্ধাপিও দ্বারা প্রতিহত কৃত।

اللّٰهِ الْهَا اُخَرَ فَتَكُوْنَ ٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلْهَا اُخَرَ فَتَكُوْنَ بِيْنَ اللّٰهِ الْهَا اُخَرَ فَتَكُوْنَ بِيْنَ اللّٰهِ الْهَا اُخَرَ فَتَكُوْنَ بِيْنَ اللّٰهِ الْهَا اُخَرَ فَتَكُوْنَ بِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْفَرَى دَعُوكَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْفَرَى دَعُوكَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْفَرَى دَعُوكَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ত্তি কৰে ত্তি কৰি আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে ত্তিন তা হলো বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব, তিনি তা হলো বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব, তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করেছিলেন। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে।

হত একত্বাদে বিশ্বাসীগণ।

আত্মীয়স্বজন তবে আপনি বলে দিন তাদেরকে আত্মীয়স্বজন তবে আপনি বলে দিন তাদেরকে তামরা যা কর তা হতে আমি দায়মুক্ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপাসনা হতে আমি মুক্ত।

#### অনুবাদ

पाश २১٩. <u>আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু</u>
التُحِيْمِ النَّالَةِ اَى فَوْضُ النَّهِ جَمِيْعَ

<u>আল্লাহ তা'আলার উপর।</u> অর্থাৎ সকল বিষয়

তাঁর নিকটই সোপর্দ করে দিন।

ত্ত্ত নুটা নি ত্রা নামাজের জন্য।

হন। নামাজের জন্য।

২১৯. এবং দেখেন আপনার উঠাবসা [পরিবর্তন]-কে নামাজের রুক্সমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে দাড়ানো, বসা. রুক্ করা ও সিজদা করাকে।

ত্ত্রা এনিক্রী দুর্ন সাথে অর্থাৎ মুসল্লীগণের সাথে।

. ۲۲ . اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ. ٢٢ . إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ.

र४١ २२১. <u>তোমাদেরকে कि আমি জানাব</u>ং হে মक्काর कारफतता का का निकछ भग्नावा खवडीर्न <u>रहा।</u> कारफतता का तिकछ भग्नाजा खवडीर्न <u>रहा।</u> - এत मरिंग मूणि - मुन्दें हें न्यत मरिंग मूणि - चें विनुश्चि घटिष्ट । विनुश्चि घटिष्ट ।

তারা পেতে রাখে অর্থাৎ শয়তানরা কর্প অর্থাৎ
করেশতাদের নিকট হতে যা শুনে তা গণকদের
নিকট বলে দেয়। এবং তাদের অধিকাংশই
নিকট বলে দেয়। এবং তাদের অধিকাংশই
মিথ্যাবাদী। তাদের শুত বিষয়ের সাথে অনেক
মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেয়। আর এটা ছিল
শয়তানদেরকে আকাশে গমন থেকে বাধাদানের
পূর্বের কথা।

তাদের কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই
তাদের কবিতায় । তারা কবিতা পাঠ করে এবং
কবিদের থেকে তা বর্ণনা করে । আর এটাই তো
কবিদের থেকে তা বর্ণনা করে । আর এটাই তো
করিদের ব্যাপার ।

و ۲۲۵ کار واد مِنْ کُلِ واد مِنْ کُلِ واد مِنْ کُلِ واد مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَم اللهِ عَلَى مُعَلَم اللهِ مِنْ أودِيَةِ الْكَلَامِ وَفُنُونِ مِي اللهِ يَلُمُونَ يَمْضُونَ فَيُجَاوِزُونَ الْحَدَّ مَدْحًا وَهِجَاءً.

হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় কথা এবং তার প্রকারভেদের উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ফলে প্রশংসা ও কুৎসা বর্ণনায় সীমাতিক্রম করে।

يَفْعَلُونَ أَي يَكْذِبُونَ ـ মিথ্যা কথা বলে।

مِنَ الشُّعَرَاءِ وَذَكُرُوا اللُّهُ كَثِيرًا أَيْ لَمْ يَشْغُلْهُمُ الشِّعْرُ عَنِ الذِّكْرِ وَّانْتُصَرُوا بِهَجْوِهِمْ مِنَ الْكُفَّادِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُرِلُمُوا ط بِهَجْوِ الْكُفَّادِ لَهُمْ فِي جَمْلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسُوا مَذْمُومِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْجُهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتُدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَسَيَعْكُمُ الَّذِيثُنَ ظَلَمُوآ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَيُّ مَنْقَلَبٍ مَرْجِع يُّنْقَلِبُوْنَ - يَرْجِعُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ -

۲۲۷ ২২٩. किन्नु छाता उग्जीज याता कियान खातन ७ अश्कर्य . إِلَّا الَّذِيْنَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ করে কবিদের মধ্যে থেকে এবং আল্লাহকে অধিক শ্বরণ করে অর্থাৎ কবিতা তাদেরকে আল্লাহর শ্বরণ হতে ফিরিয়ে রাখে না <u>এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করে</u> কাফেরদের পক্ষ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার পর কাফেররা মুমিনদের কুৎসা বর্ণনার পর তারা দোষী নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা কোনো কুৎসামূল কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, তবে যারা অত্যাচারিত হয়।" সুতরাং যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে তোমরাও তাদের উপর তাদের অত্যাচার অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ কর। <u>যারা অত্যাচার করে</u> কবি ও অন্যান্যদের মধ্য হতে তারা শীঘ্রই জানবে তারা কোন স্থলে প্রত্যাবর্তনস্থলে প্রত্যাবর্তন করবে মৃত্যুর পর ফিরে যাবে।

# তাহকীক ও তারকীব

وَمُولُهُ وَلِسَانٍ عَرَبِي -এর যমীর থেকে حَرْفَ جَرّ প্নরুল্লেখ সহ الْمُنْذِرِيْنَ হয়েছে। আবার بَدُل عَرْبِي মৃতা'আল্লিকও হতে পারে। অর্থাৎ যাতে আপনি সেসব রাস্লের অন্তর্গত হন যারা আরবি ভাষায় মানুষকে সতর্ক করতেন ও সুসংবাদ দান করতেন। যেমন– হযরত হুদ, সালেহ, গুয়াইব ও ইসমাঈল আলায়হিমুস সালাম।

এ ইবরাত বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য –

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলার বাণী - اِنَّهُ لَفِيْ زُبَرِ الْأَوَّلِيْثِنَ । प्राता বুঝা যায় যে, কুরআন হুবহু পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে, অথচ তা যথার্থ নয়।

উত্তর: এখানে হুবহু কুরআন পূর্বের কিতাবসমূহ বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উল্লেখ ও বর্ণনা থাকা উদ্দেশ্য।

ইবনে সালামের ৪জন সঙ্গী ইহুদি ধর্ম থেকে মুসলমান
হয়েছিলেন। তারা হলেন ১. আসাদ ২. উসায়দ ৩. সা'লাবা ও ৪. ইবনে ইয়ামীন। এ চারজনের স্বাই ইহুদি ছিলেন।
পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

اَنْ ; أَيَة वा وَسَم هَ هَ هَ مَ خَبَر مُقَدَّمْ هَه - يَكُنْ राला اِيَة : قَوْلُهُ يَكُنْ بِالتَّحْسَنَانِيَّةِ وَنَصْبِ أَيَة عَلَمُ अत بَدُل अहे وَسَم هَ اَنْ يَعْلَمَهُ هَا خَبَر مُقَدَّمْ राला وَهُ وَهُ مَعْدُمُ अलि إِسْم مُؤَخَّرُ مَعَ وَهُ مَعْدَمُ अलि يَعْلَمَهُ وَهُ بَعْلَمَهُ وَهُ مَعْدَمُ اعْجَمَ اعْجَمَعُ اعْدَبُمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ال

প্রশ্ন: نَعْكِر وَ এর বহুবচন তো ين ও ون দারা ব্যবহৃত হয় না। অতএব, اعْجَمِيْنَ শব্দটি عُعْلاً، ও نَعْلاً، و مَالك معاللة م

উত্তর : শন্দি মূলত وَعُجَمِى -এর عَجَمِى -এক সহজার্থে বিলোপ করা হয়েছে। কাজেই عُجَمِیْن -এর বহুবচন اعْجَمِیْن সঙ্গত হয়েছে।

جُمْلَة مُعْتَرِضَه वत छिशत । भारवत वाकाि عَطْف वता عَطْف कें : قَوْلُهُ أَفُرُأَيْتَ

- अ ट्रांट शादा। عَنْ فِي اللَّهِ الل

এর মধ্যে مِنْ মাফউলের উপর অতিরিক্ত হয়েছে। পূর্বে نَفِي থাকার কারণে এটা সঙ্গত হয়েছে । وَهُولُهُ مِنْ قَرْيَةٍ প্রশ্ন : كُالُ অর পরে وَمُنَا اَهْلُكُنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومٌ উল্লেখ রয়েছে।

बर्णा مَذَكِرِينَ ذِكْرِينَ ذِكْرِينَ ذِكْرِينَ ذِكْرِينَ دَوْنَ ذوى ذكرى वर्णा حَالً वर्णा عَالَمَ عَلَمُ وَكُولَى اللهَ اللهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقُرْنَ الْقُرْانَ النِّهِ আর তা হলো الْمُشْرِكِيْنَ -এর مُقَرِّلَه ভিহ্য রয়েছে। আর তা হলো الْمُشْرِكِيْنَ وَانَّ الشَّيْطَانَ يُلْقُرْنَ الْقُرْانَ النِّهِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَالَّمِ الْمُعَالَّمِ الْمُعَالَّمِ الْمُ

ভিহ্ন শতের جُزَاء مُفَدَّمُ যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) إِنْ فَعَلْتَ ذَالِكَ (র.) দারা جَزَاء مُفَدَّمُ তিহা শতের جُزَاء مُفَدَّمُ एक्राता إِنْ فَعَلْتَ ذَالِكَ (व्यय्नि व्यय्नि व्यय्नि व्यव्यव्यव्यव्ययः) माता हिन्द

এর উপর وَاوْ ,সহ ও فَاء ه সহ وَاوْ ,সহ وَاوْ ,এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। عَوْلُـهُ بِالْــَوَاوِ وَالْــقَـاء عَطْف সহ হলে مَدَّرَط সহ হলে فَاء تَعَلَى اِبْتِي بَرِيْنُ अर्थ جَواب شَرَّط সহ হলে فَاء হবে। আর عَطْف

। হয়েছে مُغطُرُف রপর উপর كَافْ এর - يُرَاكُ पुष्ठे : قُنُولُـةُ تَـقَلُّبُ

। অর মধ্যে مُعُ অব্যয়টি فِي অর মধ্যে قُولُـهُ وَفِي السَّاجِدِيْنَ

এর সাথে। مَنْعُوْلُهُ عَلْمَ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى الل

রাস্লুলাহ — এর নবুয়তের পরে নবী হওয়ার দাবি করেছিল। আর সে সময় শয়তানদেরকে আকাশে অবাধে যাওয়া আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই তার নিকট শয়তানদের আসমানি সংবাদ পৌছানো সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত মুসায়ালামা জ্যোতিষ বা গণক ছিল না; বরং সে ছিল ভও ও মিথ্যুক। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর কুটাটা সঙ্গত মনে হয় না।

وَعُمُولُهُ हे वना रय़ অधिম সংবাদ প্রদানকারীকে عُرَّافٌ । বনা হয় অधिম সংবাদ প্রদানকারীকে عُرَّافٌ । वर्षे के

હ হতে পারে, যেমনটা স্বাভাবিভাবে বুঝে আসছে। আবার حُرْف نِدَا অব্যয়টি : قَـُولُـهُ أَى كُـفُـّارُ مَكْمَهُ তথা ব্যাখ্যেয় বিষয় হবে الْنَبِثُكُمُ وَ عَدَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

# প্রাসঙ্গিক আলোচান

मक ও অর্থসন্তারের সমষ্টির নাম কুরআন : قُوْلُهُ نَزَلَ بِهِ الرَّوْحُ الْأَمِيْنُ ..... زُبَرِ الْأَوْلِيْنَ .... زُبَرِ الْأَوْلِيْنَ .... زُبَرِ الْأَوْلِيْنَ .... زُبَرِ الْأَوْلِيْنَ काग्नां थरिक जानां र्गन या, आति ভाষाয় निश्चि क्त्रआन क्त्रआन । अन्य या कारनां ভाষाय क्रियार्नितं कारनां विषय्वत्रुतं अनुवानकं क्त्रआनं वनां याद्य नां ।

وَانَدُ لَنَىٰ رُبُرُ الْاُولِيْنَ (থাকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় থাকলে তাও কুরআন। কেননা হাঁ। -এর সর্বনামটি বাহ্যত কুরআনকে বোঝায় হাঁ শক্টি কুর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলা বাহুল্য, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ইত্যাদি পূববর্তী কিতাব আরবি ভাষায় ছিল না। কেবল কুরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উন্মতের বিশ্বাস এই যে, কোনো সময় তথু কুরআনের বিষয়বস্কুকেও ব্যাপক অর্থে কুরআন বলে দেওয়া হয়। কারণ কোনো কিতাবের বিষয়বস্কুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কুরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কুরআনের কোনো কোনো বিষয়বস্কু সেণ্ডলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস ছারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়াতে রাসূলুল্লাহ বলেন, আমাকে সূরা বাকারা' 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা ঠেট দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা ঠেচ দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মূসা (আ.)-এর ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নীচ থেকে প্রদন্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হয়রত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মূলক তাওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাক্রিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কুরআন বলে যে, مُوسَلَّى صُحُفِ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَلَّى অর্থাৎ এই সূরার বিষয়বস্তু হয়রত ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-এর সহিফাসমূহে আছে।

এসব আয়াত ও রেওয়ায়াতের সারমর্ম এই যে, কুরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরি নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কুরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কুরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারেরও নাম নয়। যদি কেউ কুরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে – خَالِقُ گُلُو شَيْنِي وَهُو الْسُسْتَعَانُ তবে একে কেউ কুরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কুরআন বলা যায় না।

নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্বতিক্রমে অবৈধ: এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাজে ফরজ তেলাওয়াতের স্থলে কুরআনের শব্দাবলির অনুবাদ ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি কোনো ভাষায় পাঠ করা অপারগ অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয় । কোনো কোনো ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিনু উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কুরআনের উর্দু অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন' বলা জায়েজ নয়: এমননিভাবে আরবি মূল বাক্যাবলি ছাড়া শুধু কুরআনের অনুবাদ কোনো ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কুরআন বলা জায়েজ নয়। যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু, অনুবাদকে 'উর্দু কুরআন ' ইংরেজি অনুবাদকে 'ইংরেজি কুরআন' বলে দেয়। এটা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলি ছাড়া কুরআনকে অন্য কোনো ভাষায় 'কুরআন ' নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েজ।

তা আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোনো কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) প্রতিদিন সকালে তার শাশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন ত্রি থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন—

نَهَارُكَ بِالْغُرُوْرِ سَهْوَ وَغَفْلَةً \* وَلَيْلُكَ نَوْمُ وَالرَّدْيُ لَكَ لَازِمُّ فَلَا اَنْتَ فِي الْإِيْفَاظِ يَقَظَانُ حَازِم \* وَلَا اَنْتَ فِي النَّوْمِ نَاجٍ وَسَالِمُّ وَتَسَعِى إِلَى مَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّةً \* كَذَٰلِكَ فِي الدُّنْبَا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

অর্থাৎ তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও। তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষে বিষয় এই যে, সমগ্র উন্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাস্লুল্লাহ —এর ফরজ ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভালো ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চেয়ে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোনো মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিধিত, তার সত্য দাওয়াত কবৃল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোনো আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা ও সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলি পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পোঁছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— তিনি তিনি তাইনিমের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারবর্গকে জাহান্নমের অগ্নি থেকে রক্ষা করা এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নমের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের ক্ষে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে সংকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমন্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামাজ পড়তে চায়, তবে পাকা নামাজির পক্ষেও নামাজের যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরুহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় য়ে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ কঠিন কাজ; বরং এর কারণ এই য়ে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠি য়ে ক্ষেমে শুনাহে লিগু, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাস্ব্রাহ পরিবারের সবাইকে একত্র করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আন্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ইমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাস্ব্রাহা —এর পিতৃব্য হয়রত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে।

ভাত তথু কাল্পনিক ও অবান্তব বিষয়বন্তু বর্ণিত হয়। এর ছন্দ, ওয়ন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশান্ত্রে এ ধরনের বিষয়বন্তুকে "কবিভাধর্মী প্রমাণ" এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শন্দযুক্ত বাক্যাবলিকে কবিতা কলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকার কুরআনের কুর্মানের ক্রিট্রিট্র ক্রিট্রিট্রাই ত্রাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রাস্লুল্লাহ —কে ওয়ন বিশিষ্ট ও সমিল শব্দ বিশিষ্ট বাক্যাবলি নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যুক্ত ছাত ছিল। বলা বাহুল্য, কুরআন কবিতাবলির সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দ্রের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে নাউযুবিল্লাহ্য মিথ্যাবাদী বলা। কারণ তার্ক কিবতা মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং ঠাই তথা মিথ্যাবাদীকে শুনুক্ত বাক্যবলিকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসৃত আনুমানিক বাক্যাবলিকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশান্ত্রের পরিভাষা।

সমিল শব্দযুর্জ বাক্যাবলি রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাজিল হবার পর হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাস্লুল্লাহ ভ্রাত্ত এই থে, এই আয়াত নাজিল করেছেন। আয়য়াও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের করেন, ইয়া রাস্লুল্লাহ ভাতালা এই আয়াত নাজিল করেছেন। আয়য়াও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়ং রাস্লুল্লাহ বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই য়ে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রশোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাক্ষসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। —[ফতহুল বারী]

ইসলামি শরিয়তে কাব্যুচর্চার মান ও অবস্থান: উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যুচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যুচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যুতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে

বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অন্থীল ও অন্থীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা শুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ তা আলা দুকুনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে— হুকুন তুলি আলার হয়েছে। ইবনে বান্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা আলার এত্, তাঁর জিকির এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরিউক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অন্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরো সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়— ১. উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাস্লুল্লাহ আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবৃ সলতের একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। ২. মৃতারিক বলেন, আমি কৃষ্ণা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মন্যিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে ভনাতেন। ৩. তাবারী (র.) প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন এবং ভনাতেন। ৪. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হ্যরত আয়েয়ণারো.) কবিতা বলতেন। ৫. আবৃ ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে রাস্লুল্লাহ —এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভালো এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও ভনাহের হলে কবিতা মন্দ।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার জ্ঞান-গরিমায় সেরা দশজন ফিকহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাষী যুবায়ের ইবনে বাকারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর শ্বরণ, ইবাদত ও কুরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগু হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বুখারী (র.) একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন— দৈনি করাছেন কর্মান কর্মান করিছেন আমার অর্থাৎ, পুঁজ ঘারা পেটভর্তি করা কবিতা ঘারা ভর্তি করার চেয়ে উত্তম। ইমাম বুখারী (র.) বলেন আমার মতে, এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর শ্বরণ কুরআন তেলাওয়াত ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বন্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা-বিদ্দেপ অথবা শরিয়ত বিরোধী অন্য কোনো বিষয়বন্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েজ। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বন্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।

খলীকা হযরত ওমর (রা.) প্রশাসক আদী ইবনে নয়লাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশাস্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়। -[কুরতুবী]

যে জ্ঞান ও শাক্স আত্মাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরাহ (র.) বলেন, যে জ্ঞান ও শাক্স অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্বরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথস্রস্ততা অনুস্তের পথস্রস্ততার আলামত হয়ে যায় : ﴿ اَلشَّعَرُاءُ ﴿ اَلشَّعَرُاءُ -আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীরা পথস্রস্ত । এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় జ্র যে, পথস্রস্ত হলো অনুসারীরা, তাদের কর্মের দোষ অনুসৃত অর্থাৎ, কবিদের প্রতি কিরুপে আরোপ করা হলোঃ এর কারণ এই ছি যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতদের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে। হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুস্তের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যতুবান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবর্তা হয়। সে বাধা-নিষেধ করে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিধ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর গুনাহ স্বয়ং অনুস্তের গুনাহের আলামত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অনুস্তের পথভ্রষ্টতার যে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতার অনুসূতের পথভ্রষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি আকিদা-বিশ্বাস ও মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। কিন্তু কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলেমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্ম ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলেমের निषज्ञ हैं। वेर्धे वेर्धि निष्य राज ना विकास

भात्म नुयुल : शृर्ववर्षी आग्नाण्यम् एवत क्षिय्रनवी عَنُولُهُ وَمَا تَنَزَّلُتُ بِهِ الشَّيْطَانُ সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই কুরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 🚎 -এর অন্তরে নাজিল করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় অলংকার দেখে কাফেররা বিশ্বিত হতো। কেননা প্রিয়নবী 🚃 কখনো কারো নিকট কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি, অথচ তাঁর জবান মুবারক থেকে এক অদ্বিতীয় কালাম বের হয়ে আসছে। তাই কোনো কোনো কাফের বলতে লাগল যে, হয়তো কোনো জিন হযরত রাসূলুল্লাহ 🚎 -কে কুরআনে কারীম শিখিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন হজুর 🚐 -এর নিকট ওহীর আগমন বন্ধ ছিল। তখন এক কাফের মহিলা প্রিয়নবী 🚎 -কে লক্ষ্য করে বলেছিল, ''আগ্বনার শয়তানটি কি আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে''? কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

: পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের মহান বাণী, এটি কোনো জিন বা <mark>শয়তানের কথা</mark> নয়। কেননা শয়তান বা জিনেরা সর্বদা মন্দ কাজের কথা বলে, অথচ পবিত্র কুরআন হলো হেদায়েতের মূল <mark>উৎস। পৰিত্র কু</mark>রআনের প্রতিটি বাক্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিশ্ববাসী তাঁদের দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখেনি। পক্ষান্তরে শয়তান হলো পথভ্রষ্টতার মূল উৎস। সে মানুষকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, সংকাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। অতএব, পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও অকল্পনীয়। দ্বিতীয়ত শয়তানের পক্ষে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করাও সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন অবতরণকালে জিন শয়তানদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী 🚃 ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হওয়ার পূর্বে জিন শয়তানরা আসমানে যাওয়ার সুযোগ পেত। সেখান থেকে কোনো কথা শ্রবণ করে তারা গণকদেরকে বলতো। আর গণকরা ঐ একটি কথার সঙ্গে একশটি মিথ্যা কথা মিশিয়ে মানুষকে বলতো। কিন্তু যখন প্রিয়নবী 🚟 -এর আবির্ভাব হয়, পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়, তখন আসমানে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিন শয়তানদের আসমানে গমন চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ অর্থাৎ আর তারা কুরআন নিয়ে অবতরণ করেনি, আর তাতে তারা সক্ষমও হয়নি। নিশ্চয় শয়তানদেরকে আসমানি কথা <u>শ্রবণের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে।</u>

অতএব পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কালাম তাঁর মহান বাণী, পবিত্র কুরআনের অনুশীলন এবং অনুসরণ মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২৪৭-৪৮]



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

## অনুবাদ :

- طُسَ من اللُّهُ اعْلَمُ بِمُرَادِه بِذَٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْأَيَاكُ آيُكُ الْقُرْآنِ أَيْ ايُمَاتُ مِنْهُ وَكِتُ بِ مُنْبِينِ . مُظْهِرُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ عَطْفُ بِزِيادَة صِفَةٍ -
- ٢. هُوَ هُدًى أَىْ هَادٍ مِنَ السَّالَالَةِ وَّيُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ . الْمُصَدِّقِيْنَ بِهِ بِالْجَنَّةِ.
- ত . याता जालाज काराम करत अर्थाए जा यथायथजात . الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ يَأْتُونَ بِهَا عَلَى وَجُهِهَا وَيُؤْتُونَ يُعْطُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُنُونَ ـ يَعْلَمُوْنَهَا بِالْإِسْتِدْلَالِ وَأُعِيدَهُمْ لِمَا فُصِّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَبَرِ.
- ٤. إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أعمالهم القبيعة بتركيب الشهوة حَتَّى رَاوها حَسَنَةً فَهُمْ يَعْمَهُونَ ط يتُحَيَّرُونَ فِيهَا لِقُبْحِهَا عِنْدَنَا.
- فِى الدُّنيا الْقَتْلُ وَالْاَسُرُ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ . لِمَصِيْرِهِمُ اللَّي النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ -

- ১. <u>তা-সীন</u> আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। এগুলো এ আয়াতগুলো আয়াত আল কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের যা বাতিল হতে হককে প্রকাশকারী। এখানে অতিরিক্ত সিফতসহ করা হয়েছে।
- ২. পথনির্দেশ অর্থাৎ ভ্রষ্টতা হতে হেদায়েতের পথ নির্দেশকারী এবং সুসংবাদ মুমিনদের জন্য। অর্থাৎ তাঁর সত্যায়নকারীদের জন্য জান্নাতের ওভ সংবাদ।
- আদায় করে ও জাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী দলিল প্রমাণসহ তা বিশ্বাস করে। এখানে 🏅 সর্বনামটি পুরুল্লেখ করা হয়েছে মুবতাদা ও খবরের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে।
- 8. যারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করে দিয়েছি। রিপুর বাসনাকে জড়িত করে। ফলে তারা তাকে ভালো মনে করে থাকে। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়; উক্ত মন্দ কর্মে অস্থির হয়ে। আমার নিকট তা মন্দ হওয়ার কারণে
- কঠিন শান্তি ৫. এদের জন্যই রয়েছে জঘন্য শান্তি কঠিন শান্তি পৃথিবীতে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। চিরস্থায়ী দোজখের আগুনে তাদের প্রত্যাবর্তনের কারণে।

### অনুবাদ

- ৬. <u>নিশ্চয় আপনাকে</u> রাসূল ক্রি -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কুর<u>আন দেওয়া হচ্ছে</u> অর্থাৎ আপনার উপর কঠোর উপায়ে অবতীর্ণ করা হচ্ছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে। এ ব্যাপারে।
  - ৭. শরণ করুন সে সময়ের কথা যখন হয়রত মূসা
    (আ.) তাঁর পরিবারবর্গকে বলে ছিলেন তাঁর ব্রীকে
    মাদায়েন থেকে মিশর যাত্রাপথে আমি তো আগুন
    দেখেছি দ্রে লক্ষ্য করছি সত্র আমি সেথা হতে
    কোনো খবর আনব তোমাদের জন্য রাস্তার অবস্থা
    সম্পর্কে। আর তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন।
    অথবা তোমাদের জন্য আনব জুলন্ত আঙ্গার
    অথবা তোমাদের জন্য আনব জুলন্ত আঙ্গার
    বার্তা বর্মাফতবিহীন উভয়রপেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ,
    সলতা বা কাষ্ঠখণ্ডের মাথায় করে অগ্নিকুলিঙ্গ নিয়ে
    আসব। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।
    আমর বির্তিত হয়ে এসেছে। এটা
    আই বর্ণে যের বা যবরযোগে। অর্থন
    যাতে তোমরা ঠাল্ডা প্রতিরোধকল্পে তাপ গ্রহণ করতে
    পার।
  - ৯. হে মৃসা! আমি তো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 🕮 -এর যমীরটি হলো যমীরে শান।

- ٦. وَإِنَّكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَتُلَقِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٧. أَذْكُرْ إِذْ قَالُ مُوْسَى لِأَهْلِهُ زَوْجَتِه عِنْدَ مَسِيْرِه مِنْ مَذْيَنَ اللَّى مِصْرَ الْنِي أَنَسْتُ اَبْصَرْتُ مِنْ بَعِيْدٍ نَارًا ط سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبر عَنْ حَالِ الطَّرِيْقِ سَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبر عَنْ حَالِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ ضَلَّهَا اوْ أَتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسِ بِالْإضَافَةِ لِلْبَيَانِ وَتَرْكِهَا ايُّ شُعْلَةَ نَارِ فِي رَأْسِ فَتِينَلَةٍ أَوْ عُودٍ شُعْلَةَ نَارِ فِي رَأْسِ فَتِينَلَةٍ أَوْ عُودٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ . وَالطَّاءُ بَدُلُّ مِنْ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنْ صَلِي بِالنَّادِ بِكُسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا تَسْتَذُفِئُونَ مِنَ الْبَرْدِ.
- قَلَمًّا جَاءَ هَا نُودِي أَنْ أَيْ بِانْ بُورِكَ أَيْ بِانْ بُورِكَ أَيْ بِانْ بُورِكَ أَيْ بِارْكَ اللَّهُ مَنْ فِي النَّارِ أَيْ مُوسلي وَمَنْ حُولُهَا لَا أِي الْمَلْئِكَةُ أَوِ الْعَكْسُ وَبَارَكَ يَتَعَدِّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ وَبَالْحَرْفِ وَبَالْحُرْقِ اللّهِ مِنْ السُّوْءِ .
- . يَسْمُوْسَلَى إِنَّهُ آي الشَّانُ انَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

تَتَحَرُّكُ كَانَّهَا جَانٌّ خَفِيْهَةٌ وَلَى مُدْبِرًا ولم يَعَقِّبُ ط يَرْجِعُ قَالَ تَعَالَى يَمُوسَى لا تَخَفْ مِن مِنْهَا إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَى عِنْدِي الْمُرْسَلُونَ ن مِنْ حَيَّةٍ وَغَيْرِهَا .

إِلَّا لَٰكِن مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ثُمُّ بَدُّلَ حُسنًا أَتَاهُ بَعْدُ سُوِّ إِنَّ تَابَ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ . أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَأَغْفِرُ لَهُ .

يَخْرُجْ خِلَافَ لَوْنِهَا مِنَ الْأَدْمَةِ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُورٍ بُرْصٍ لَهَا شُعَاعٌ يَغْشِى الْبُصَرَ أَيَّةً فِي تِسْعِ أَيْتٍ مُرْسَلًا بِهَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ طَالِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ .

فَلُمَّا جَاءَتُهُمْ الْبُعْنَا مُبْصِرَةً أَيْ مُضِيئَةً وَاضِحَةٌ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ج بَيِّنَ ظَاهِرُ ۔

. وَجَـحَدُوا بِـهَا أَى لَـمْ يَـقِـرُوا وَ قَـدْ استَيقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ أَى تَيَقُنُوا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط تَكَبُّرًا عَنِ الْإِيْسَانِ بِسَا جَاءَ بِهِ مُسُوسِي رَاجِعُ إِلَى الْجُحْدِ فَأَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ الْتِیْ عَلِمْتَهَا مِنْ إهلاكِهم .

১০. আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন ফলে তিনি তা ফেললেন, অতঃপর তিনি যখন এটাকে সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন 🖧 বলা হয় ছোট সাপকে। তখন তিনি পেছনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং ফিরেও তাকালেন না । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- হে মুসা! আপনি ভীত <sup>2</sup>হবেন না এতে। নিশ্চয় আমি এমন আমার সানিধ্যে রাসূলগণ ভয় পান না। সর্প ইত্যাদি হতে।

১১. তবে যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সংকর্ম করে অর্থাৎ তওবা করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু অর্থাৎ আমি তার তওবা গ্রহণ করি ও তাকে ক্ষমা করে

আস্তীনের নিচে বের হয়ে আসবে বাদামী বর্ণের বিপরীত বর্ণ শুভ্র নির্মল অবস্থায় শ্বেত রোগ ইত্যাদি ছাড়াই তাতে ঔজ্জুল্য হবে. যাতে চোখ ঝলসে যায়। একটি নিদর্শন ও মুজেযা এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত যা সহ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

১৩. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসল ৷ অর্থাৎ আলোকিত ও প্রকাশ্য তারা বলল, <u>এটা সুম্পষ্ট জাদু।</u> প্রকাশ্য ও স্পষ্ট।

১১ ১৪. তারা নিদর্শনগুলো প্রত্যাখান করল অর্থাৎ স্বীকার করল না, অথচ তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যায় ও <u>উদ্ধতভাবে</u> অহঙ্কারবশত হযরত মৃসা (আ.) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। আপনি দেখুন! হে মুহাম্মদ 🚟 ! বিপর্যয় <u>সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।</u> তাদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে যা আপনি অবগত হয়েছেন।

# তাহকীক ও তারকীব

ضَفَّةٍ عَطْفٌ بِزِيَادةٍ صِفَةٍ : লেখক এ বাক্য দারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন— প্রশ্ন : عَطْفُ الشَّئَ عَلَى نَفْسِم করা عَطْفُ الثَّنْ عَلَى نَفْسِم -এর উপর কিতাবের عَطْف করা عَطْف الثَّنْ

উভয়টির অর্থ উদ্দেশ্য একই।

উত্তর : عُطُف पদি কোনো অতিরিক্ত সিফত বিশিষ্ট হয়, তখন তার উপর عُطُف করা বৈধ হয়। কারণ তখন তা অনর্থক হয় না।
(থকে مُضَارِعْ مُعُرُّوْتُ (থকে عُفُولُهُ يُولُهُ يُولُهُ يُولُهُ يُولُونُونَ )

بِالْأَخِرَةِ अत بَرُقِنُونَ هَا خُبُرٌ হলো بُوقِنُونَ. مُبتَدَأ হলো مُمَّ : قَنُولُهُ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يَبُوقِنُونَ অগ্লগামী مُتَعَلِقْ এখানে مُبَتَدَأ এর মাঝে مِعَرور এর ব্যবধান ঘটার هم यমীরকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। যাতে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে مُبْتَدَأُ الغ (.র) ব্যাখ্যাকার (র.) وَرَصَالٌ এর خَبَرٌ বৃদ্ধি করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

نَوْلُهُ يَعْمَهُونَ : এটা عَمَّهُ (থেকে নিম্পন্ন হয়েছে অর্থ – সংশয়, সন্দেহ, অস্থিরতা, বিদ্রান্তি।

এইবারত দ্বারা এ প্রশ্ন করেছেন যে, কাফেরদের নিজেদের কর্মের ব্যাপারে
সংশয় ও বিভ্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কিঃ কারণ তারা তো বুঝেন্ডনে স্বেচ্ছায় স্ব-জ্ঞানেই কুফরি করে থাকে।

উত্তর: আমাদের কাছে তারা সংশয়ে লিপ্ত, তাদের নিজেদের কাছে নয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তানের প্রতারণা ও বিভ্রান্তিকর কথা ও কাজ এবং দয়াময় আল্লাহর গায়বী সংবাদাদির মাঝে স্পষ্ট সংঘাতের দর্মন তারা বিভ্রান্তি ও সংশয়ে লিপ্ত। তাদের মধ্যে এ পরিমাণ জ্ঞান নেই যার মাধ্যমে তারা ভালো-মন্দ ও সত্য-অসত্যের মাঝে প্রভেদ করবে। তারা কৃষ্ণরি মতবাদের উপরই দৃঢ় থাকবে নাকি তা পরিহার করে সত্য দ্বীন গ্রহণ করবে এ বিষয়ে তারা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাখ্যাটি প্রশ্নমুক্ত নয়। কেননা কাফেররা যখন তাদের কর্মকে সঠিক ও উত্তম জ্ঞান করে, কাজেই তাদের সন্দিহান হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না। এ কারণে অন্যান্য মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই উত্তম। তা এই যে, كَمُهُوْنُ مَا يَعْمُوُنُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْ وَالْمُونَ وَالْمَا وَالْمُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّٰمَ وَالْمُونَ وَالْمُوالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَ وَالْمُونَا وَالْمُوالِمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَامُونَا وَالْمُ

يَّ عَلَيْ الْكِنْهِ الْ الْكَالِّةِ अर्थ क्थनी, आत مُضَافُ الْكِنْهِ الْ مُضَافُ الْكِنْهِ اللهِ عَلَيْهُ مُسَعَّلَةً ثَارٍ अर्थ क्थनी, आत مُضَافُ الْكِنْهِ اللهِ عَلَيْهُ مُسَعَّلَةً مُسَعَّلَةً فَارِّ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

جَوَابُ وَمَا وَلَّى مُدْبِرًا प्राता وَلَّى مُدْبِرًا प्राता عَالً अपेत وَا عَنْ عُنْوَلَ का وَا فَا عَالَ ال مُسْتَشْنَى पाता करत दिक्ष करत्र हम وَا اللهُ पाता करत हिक्क करत्र हम (य, এটা وَاللهُ اللهُ لَجَانُ مَنْ ظُلَمَ مُسْتَشْنَى वाता करत हिक्क करत्र हम وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللهُ مُسْتَشْنِي ا

خَبُرُ शला فَإِنِي غَفُورٌ رُحِيمٌ आत مُبْتَدَأ (उँ। قُولُتُهُ مَنْ ظَلَمَ

أَيَاتُ আর حَالٌ এর اَيَاتُ ।এর প্রক্ত - مُبْصِرَةً এর প্রত - أَيَاتُ আর حَالٌ এর প্রক । কেননা وَيُكُم مُبْصِرَةً দর্শনকারী হতে পারে না, বরং তার আলোকে দর্শন করা যায়। যেমন - نَهْرُّ جَارِ -এর মধ্যে إُسْنَاد مَجَازِى रয়েছে, জদ্রপ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন مُنْصِرَةً यদিও إِسْم ضَاعِلٌ عَالَم اللهِ عَلَيْ اللهِ الل

حَالٌ উহাসহ قَدْ কোক وَاوْ ३०- جَحُدُوا विष्ठ : قَوْلُـهُ اِسْتَدِقَنَتُهَا ٱنْفُسِكُمْ

َ عَلَّوْلُهُ ظُلْمًا وَعَلُوّاً - مَحَدُّرُ مَعَهُ عَدَّا . - فَوَلُهُ ظُلْمًا وَعَلُوّاً وَعَلُوّاً إِسْم ट्राण عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ अवश خَبَر مُقَدَّمٌ عصاء كَانَ ट्राण كَيْفَ : قَولُهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ مَنْصُوْبِ अवश مُنَعُلُقُ عَامِهِ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নামলের শুরুত্ব ও তাৎপর্য: এ সূরা মঞ্চায় অবতীর্ণ। এতে ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু, ১১৪৯ বাক্য এবং ৪৭৬৭ অক্ষর রয়েছে। নামল শব্দটির অর্থ হলো পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় নামল বা পিপীলিকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন নামল'। পিপীলিকার এ ঘটনা হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ বহন করে, তাই এ ঘটনার শুরুত্ব সর্বাধিক। প্রিয়নবী হয়রত রাসূলে কারীম ত্রুত্ব -এর হিজরতের রাতে যখন তিনি মঞ্চার অদূরে অবস্থিত সওর পাহাড়ের শুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ শুহার মুখে মাকড়সা তার জাল বিস্তার করেছিল, আর তা ছিল মহানবী ত্রুত্ব -এর মুজেযা ও নবুয়তের দলিল। ঠিক তেমনিভাবে হুদহুদ নামক পাখির চিঠি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং বিলকিস রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রভৃতি ছিল হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সূরায় আল্লাহ পাক হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর তাবলীগের পন্থা উল্লেখ করেছেন। পিপীলিকার এ ঘটনা ঘারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী মাত্রই এ সম্পর্কে অবগত যে আন্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণ কোনো প্রাণীকে কন্ট দেন না।

এ সূরায় তাওহীদ এবং নবুয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। ⊣তাফসীরে হক্কানী পারা ১৯, পৃ. ৩] এই সূরার আমল: যদি কেউ এই সূরা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে স্বপৃহে হেফাজত করে তবে সেই গৃহ সাপ বিচ্ছুসহ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে সংরক্ষিত থাকেব। –[দুরারুন্ন নাজিম]

**স্বপ্নের তাবীর:** সুফুরী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে সে তার সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে। পূ**র্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক:** পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ক্রিমালতের সত্যতা সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রিসালতের প্রমাণ বর্ণিত হবার পর তাওহীদ এবং তার দলিলের বিবরণ স্থান পেয়েছে। পরে রয়েছে আখেরাত সম্পর্কীয় আলোচনা।

త এ অক্ষসমূহকে মুকান্তায়াত বলা হয়, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লামা সুয়ৃতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।

আব্দুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো পবিত্র কুরআনের নাম সমূহের অন্যতম। –[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১১১]

ভারতি । অর্থাৎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোজন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথস্রস্থতায় লিগু থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এখানে তিন্দু বলে তাদের সংকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সংকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু জালিমরা এদিকে স্রুক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিগু রয়েছে। ফলে তারা পথস্রস্থতার মধ্যে উদ্দ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

١٠ زُيْنَ لِكَيْشِرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٢٠ وُزْيُنَ لِلَّذِيْنَ كُفُرُوا الْحَلْوَةُ الدُّنْيَا ٣٠. زُيِّنَ لِلنَّاسِ خُبُّ الشَّهَوَاتِ
 সংকর্মের জন্য এই শন্দের ব্যবহার খুবই কম। যেমন ﴿ وَلَيْنَانَ وَزُيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ ﴿ किठीग्रंड खांग्रांटंड खिलिखंडं किंग्ने मंद्रंड के किंग्ने कि

বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াকুলের পরিপদ্ধি নয় : হয়রত মূসা (আ.) এ স্থলে দৃটি প্রয়োজনের সমুখীন হন।
১. বিশ্বত পথ জিজ্ঞাসা। ২. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াকুলের পরিপদ্ধি নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। -[রহুল মা'আনী]

এ স্থলে হযরত মূসা (আ.) ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শুয়াইব (আ.)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজিলিসে নির্দিষ্ট করে দ্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম: আয়াতে مَالُ مُوسَلَّى لِأَمْلِم বলা হয়েছে اَمْلُ الْاَهِمَانِ الْاَهِمَانِ عَالَى مُوسَلَّى لِاَمْلِمُ বলা হয়েছে الْمُلْمَانِ শন্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ স্থলে হয়রত মূসা (আ.)-এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন— সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

खर बाउन प्रां । قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِى اَنَ بُورِى .... اَنَا اللّهُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ वर बाउतत प्रां (बा.)-এর वर घँना कृतवान পাকের অনেক স্রায় विल्लि ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। স্রা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তাসাপেক - كُورِكُ مِنْ . ১ - كِيْمَ النَّارِ وَهُ وَكُولُهُ وَهُ النَّارِ وَهُ وَكُولُهُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ . وَاَنَا الْخُدُرُ الْعَرِيْرُ الْحَكِيْمُ . وَاَنَا الْخُدُرُ الْعَرِيْرُ الْعَلِيْلُ الْعُرْدُى الْعَرِيْرُ الْعَرْدُى الْعَلَالَةُ لَا اللّهُ الْعَرْدُولُ الْعَلَالُ الْعُرْدُى الْعَرْدُى الْعَرْدُى الْعَلَالِ اللّهُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُى الْعَرْدُى الْعَرْدُى الْعَلَالُ الْعَرْدُى الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُى الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعُرْدُى الْعَلَالُ الْعُرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعُرْدُى الْعَلَالُ الْعُرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَرْدُولُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ

এসব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ- ১. اِنْنِی اَنَا اللّٰهُ , এবং ২ اِنْنِی اَنَا رَبُّكَ بَاكُ بَاكُ بَاكُ بَاكُ بَاكُ بَاكُ بَاكُ بَاكُ كَا اللّٰهُ , সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

نُودِى مِنْ شَاطِي الْوَادِ الْآيَمُنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَى إِنِي اَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِيْنَ طَعَ بَعَاهِ وَكَ كَبَاءَ وَكَا الشَّجَرَةِ اَنْ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِيْنَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِيْنَ اللَّهُ الْعَالَمِيْنَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الْعَالَمِيْنَ اللَّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا الل

এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবৃ হাইয়্যান (র.) এবং রুহুল মা'আনীতে আল্লামা আল্সী (র.) এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোনো বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে— শুধু কর্ণ নয়; বরং হাত, পা এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যন্তও এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা বিশেষ মুজেযা।

আই গায়বি আওয়াজ নির্দিষ্ট কোনো দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমা পৃজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বন্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশও সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শব্দ এই হুশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় তাঁ এই বিষয়বক্তকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মৃসা (আ.) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর সন্তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টবন্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তা আলার একটি সৃষ্টবন্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে— আলার তার্ফার কিন্তু তিল লালাচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে— আলার তার্ফারীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তাফসীরে রুহুল মা আনীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আক্রাস (রা.), মুজাহিদ ও ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে— আলাক করার হয়েছে হ্যারছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই হযরত মুসা (আ.) অগ্নির মধ্যে হলেন। তাই ব্যরত মুসা (আ.) উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে— আলাক তালীর করে বলেছেন যে— তাই ভ্যান্ত্র আলোকার অবং ত্রিট্র টা তালাকার মুসা (আ.)-কে বাঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

١٥. وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤَدَ وَسُلَيْهُ مِنَ إِبْنَهُ عِلْمًا ج بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْطِقِ الطُّيْرِ وَ غَيْرِ ذٰلِكَ وَقَالَا شُكَرًا لِللَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَتَسْخِبْرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالشُّبَاطِينِ عَلَى كَثِيبٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج

. وَوَرِثَ سُلَيْمُ فَ دَاوْدَ النُّبُورَةَ وَالْعِلْمَ وَقَالَ يُنَايَنُهَا النَّاسُ عُلِكُمْنَا مَنْطِقَ الطُّيْرِ اَى فَهُمَ اَصْوَاتِهِ وَالْوَتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْ طِ يُؤْتَاهُ ، الْأَنْبِبَاءُ وَالْمُلُوكُ إِنَّ هٰذَا المُؤتلى لَهُ وَ الْفَضْلُ الْمُبِيثُ الْبَيِّنُ

. وَ حُشِرَ جُمِعَ لِسلَمِ مِنْ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّبْرِ فِيْ مَسِيْرِ لَهُ 

بِالطَّائِفِ أَوْ بِالشَّامِ نَمْلَةٌ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ مَلِكَةُ النَّمْلِ وَقَدْ رَأَتْ جُنْدَ سُلَيْمَانَ يَآيَهُا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ج لاَ يَخْطِمَنَّكُمْ يُكْسِرَنُّكَ سُلَيْمُ وَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ . بِهَلَاكِكُمْ نَزَلَ النَّهُلُ مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ فِي الْخِطَابِ بِخِطَابِهِمْ.

১৫. আমি অবশ্যই হযরত দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলায়মান (আ.)-কে দান করেছিলাম জ্ঞান মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করা এবং পাখিদের সাথে কথা বলা ইত্যাদির জ্ঞান। তারা উভয়ে বলেছিলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নবুয়ত এবং জিন, মানুষ ও শয়তানকে অনুগত করার মাধ্যমে বহু মুমিন বান্দাদের উপর।

১৬. হযরত সুলায়মান (আ.) হয়েছিলেন হযরত দাউদ <u>(আ.)-এর উত্তরাধিকারী।</u> নবুয়ত ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তিনি বলেছিলেন, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শব্দ বুঝার জ্ঞান। এবং আমাকে সকল কিছু <u>দেওয়া হয়েছে।</u> যা নবী ও বাদশাহগণকে দান করা হয়। এটা অবশ্যই প্রদত্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

১৭. হ্যরত সুলামান (আ.)-এর সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে তাঁর সাথে চলার জন্য এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যুহে। একত্র করা হলো। এরপর রওয়ানা দেওয়া হলো।

ে ১১ ১৮. যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল আর তা হলো তায়েফ বা সিরিয়া। ছোট বড সকল পিপিলিকাকেই 🚅 বলা হয়। তখন এক পিপীলিকা বলল, পিপীলিকাদের রাণী, সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষ করেছিল। হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। ভেঙ্গে না ফেলে হ্যরত সুলায়মান (আ.) এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি। এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পিপীলিকাদেরকে বিবেকবানদের পর্যায়ে আনা হয়েছে।

انتِها، مِّنْ قُولِها وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْ ثَلْثَةِ الْبِهَاءُ مِّنْ ثَلْثَةِ الْبِيْعَ الْبَيْعِ الْبَيْعِ مِنْ ثَلْثَةِ الْمِيْعِ الْبَيْعِ الْمَيْسَ جُنْدَهُ وَكِبَسَ جُنْدَهُ الْرَيْعِ الْبَيْعِ مَتَنِى دَخَلُوا بَيْعُ وَادِيْهِمْ حَتَّى دَخَلُوا بَيْعُ وَكَانَ جُنْدُهُ وَكُبَانًا وَمُشَاةً فِي الْبَيْعِ الْبَيْعِي وَالْمُ الْبِيعِ الْمِلْعِيْنَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ .

٢٠. وَتَفَقَّدُ الطَّبَرَ لِيَرَى الْهُدُهُدُ الَّذِي يَرَى الْهُدُهُدُ الَّذِي يَرَى الْهُدُهُدُ الشَّيْطِنُ لِإِخْتِيَاجِ فِينَهُا فَتَسْتَخْرِجُهُ الشَّيْطِنُ لِإِخْتِيَاجِ سُلَيْمَانَ النَّيْهِ لِلصَّلُوةِ فَلَمْ يَرَهُ فَقَالُ سُلَيْمَانَ النَّهِ لِلصَّلُوةِ فَلَمْ يَرَهُ فَقَالُ مَا لَيْ هَا لَكُ لَا ارَى الْهُدُهُدُ رَاى اعْرَضَ لِي مَا مَا لِي لَا ارَى الْهُدُهُدُ رَاى اعْرَضَ لِي مَا مَنْعَنِيْ مِنْ رُوْيَتِهِ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَانِيِينَ . فَلَمَّا تَحَقَّقَهَا قَالً .

فَكُمْ اَرَهُ لِغَيْبُتِهِ فَكُمُّا تَحَقَّقَهَا قَالَ . ٢١. لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا أَى تَعْزِيْبًا شَدِيْدًا بِنَتْفِ رِيْشِهِ وَذَنبِهِ وَرَمْيِهِ فِي الشَّمْسِ فِلَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْهَوَامَ أَوْ لاَ اذْبَحَنَّهُ فَلاَ يَمْتَنِعُ مِنَ الْهَوَامَ أَوْ لاَ اذْبَحَنَّهُ بِنَوْنٍ بِقَطْع حُلْقُومِ مِ أَوْ لَيَاتِينِيِّى بِنُونٍ بِقَطْع حُلْقُومِ أَوْ لَيَاتِينِيِّى بِنُونٍ مِشَكَدةٍ مَكْسُورةٍ أَوْ مَفْتُوحَةٍ يَلِيْهَا مُشَكَدةٍ مَكْسُورةً أَوْ مَفْتُوحَةٍ يَلِيْهَا نُونٌ مَكْسُورةً إِيسُلْطِنٍ مُبِينٍ - برهان نون طاهر على عذره -

#### অনুবাদ :

১৯. তার উক্তিতে হযরত সুলায়মান (আ.) মৃদু হেসে

ফেললেন প্রথমত মুচকি হাসি দিলেন, এরপর চূড়ান্ত
পর্যায়ে অট্টহাসি দিলেন। তিনি একথা তিন মাইল দূর
থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। বাতাস তার নিকট তা
পৌছে দিয়েছিল। তিনি পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায়
পৌছলে তার বাহিনীকে থামালেন। যাতে তারা তাদের
গর্তে প্রবেশ করতে পারে। এ ভ্রমণে তাঁর বাহিনী
আরোহী ও পদাতিক ছিল এবং বললেন, হে আমার
প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য প্রদান করুন যাতে
আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার
প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ
করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সংকর্ম করতে
পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে
আমাকে আপনার সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভ্রত
করুন। নবী ও ওলীগণের।

২০. হ্যরত সুলায়মান (আ.) বিহঙ্গদলের সন্ধান নিলেন হুদহুদকে দেখার জন্য। যে মাটির নিচে পানি দেখলে সেখানে চঞ্চু দ্বারা ঠোকর দিয়ে পানির তার সন্ধান দিত। আর শয়তান খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নামাজ আদায়ের জন্য পানির প্রয়োজন হতো। কিন্তু তিনি হুদহুদকে দেখতে পেলেন না। এবং বললেন, ব্যাপারকি হুদহুদকে দেখছি না যে, অর্থাৎ আমার এমন কি হলো? যা আমাকে তার দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হচ্ছে নাকি সে অনুপস্থিত? তার অনুপস্থিতির কারণে আমি তাকে দেখতে পাল্ছি না যখন তার অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত হলো তখন তিনি বললেন-

২১. আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শান্তি দিব তার পালক ও লেজ উৎপাটন ও রোদ্রে নিক্ষেপের মাধ্যমে। ফলে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হরে না। <u>অথবা অবশ্যই তাকে জবাই করব।</u> তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলার মাধ্যমে <u>সে উপযুক্ত কারণ না</u> দ্র্পালে। হিন্দু কি যের বিশিষ্ট নূন সহকারে অথবা তার সাথে যের বিশিষ্ট নূন মিলিত আকারে পঠিত রয়েছে। সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ তার ওজরের বিষয়ে।

## তাহকীক ও তারকীব

কেউ বলেন عُلَيْنَا وَمُوسَدِّهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَسَارُوْا حَتَّى إِذَا اَتَوْا - वि । के वि । वि । के वि । वि के वि । वि के दें के दें के दें के दें के दें के वि । के वि ।

তথা নেককারগণ উদ্দেশ্য, আর তারা হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম। কাজেই এ প্রশ্ন তিরোহিত হয়ে গেল যে, সালিহীনের অন্তর্গত হওয়ার অর্থ কিঃ নবীগণ তো সালিহীনের মর্যাদার চেয়ে বহু উর্ধ্বের।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়। যেমন হযরত দাউদ (আ.)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গাম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নব্য়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্ব ও এমন নজিরবিহীন যে, তথু মানুষের উপর নয়; বরং তিনি জিন ও জন্থ-জানোয়ারদের উপরও শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উধ্বেণ —[কুরতুবী]

ভিত্তর তিরাধিকার হয় नা : قَوْلَ وَرَكُ سَلَيْمَانُ دَاوُدَ : পয়গায়রগণের সম্পদে উত্তরাধিকার হয় না : وَرَكُ سَلَيْمَانُ دَاوُدَ نَحُنُ مُعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَوَرِكُ سَلَيْمَانُ دَاوُدَ نَحُنُ مُعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْ الْاَنْبِيَاءُ لَمْ يُورُثُ وَلاَ يُورُثُ وَلاَ يُورُثُ وَلاَ يُورُثُ وَلاَ يُورُثُ وَلاَ يَورُدُو وَلاَ وَيَالَامُ وَلاَ وَيَالَالُو وَلاَ وَيَالَامُ وَلاَ وَيَالَامُ وَلاَ وَيَالَامُ وَلاَ وَيَالَامُ وَلاَ وَيَالَّا وَلاَ وَيَالَّالُونُ وَرُدُوا الْعِلْمُ فَمَنْ اَخُذُهُ الْخُذُو وَلاَ وَيَالَّالُونُ وَرُدُوا الْعِلْمُ فَمَنْ اَخُذُهُ الْخُذُو بِحَظْ وَافِر وَالْمُولَ وَلاَ وَالْعِلْمُ وَلَا الْعِلْمُ فَمَنْ اَخُذُهُ الْخُذُو بِحَظْ وَافِر وَلَامُ وَلاَ وَالْوَلا الْعِلْمُ وَمَالِعُومَ وَالْمُ وَالْمُولُومُ وَلَّ وَلَامُ وَالْمُولُومُ وَلَّ وَلِمُ وَالْمُولُومُ وَلَيْ وَلَامُومُ وَالْمُولُومُ وَلَوْمُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَالْمُولُومُ وَلَامُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَوْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَوْمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَلَمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ

যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ হযরত দাউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোনো অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ.)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা তথু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ.)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্থ-জানোয়ার ও বিহঙ্গকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রৈওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাস্পুল্লাহ

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ ্রুত্র -এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ, বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদিরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল। —[কুরতুবী]

ভারত নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েজ: হয়রত সুলায়মান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্য ও হয়রত সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শনা না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়মত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয় অহংকার ও শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহঙ্গকুল ও চতুম্পদ জপ্তদের মধ্যেও বৃদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান: এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে পশুপক্ষী ও সমস্ত জপ্ত-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বৃদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বৃদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রথর। যে কোনো বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাগ্রের সঞ্চিত করে রাখে। –[কুরতুবী]

জ্ঞাতব্য: আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে কুন্দির অর্থাৎ বিহঙ্গকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। 'হুদহুদ' পাখী জাতীয় প্রাণী। আর হযরত সুলায়মান (আ.)-কে তো সমস্ত পণ্ডপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলিই শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ.) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোনো-না কোনো উপদেশ বাক্য।

খাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোনো বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়। যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ি ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে ছিল না।

وَرُعْنَى (থকে উদ্কৃত। এর শান্দিক অর্থ বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থা দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোনো সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে فَهُمْ يُوزَعُنَونَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

এর অর্থ কবুল বা গ্রহণ করা। অর্থাৎ যে আল্লাহ আমাকে এমন সংকর্মের তাওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। রুহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, সংকর্ম মকবুল হওয়াই জব্দরি নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গায়রগণ তাঁদের সংকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার জন্যও দোয়া করতেন। যেমন হয়রত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন—
ত্তি বোঝা গেল যে, কোনো সংকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্তিত্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্জনীয়।

: সংকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্তে আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জানাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : সংকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কৃপা দারাই জানাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে । রাস্লুলাহ ক্রিল বলেন, কোনো ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জানাতে যাবে না । সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কিঃ তিনি বললেন, হাঁা, আমিও । কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেটন করে আছে । –িরহুল মা'আনী]

হবরত সুলায়মান (আ.) ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যা দ্বারা আমি জান্নাতের উপযুক্ত হই।

এর শাদিক অর্থ কোনো জনসমাবেশ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেওয়া। তাই এর অনুবাদ খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হয়রত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা আলা মানব, জিন, জন্তু ও পতপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুয়ায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেওয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে— দুর্নাই আর্থাৎ হয়রত সুলায়মান (আ.) তাঁর পক্ষী-প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাস্লুল্লাহ ক্রিন্ত এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরিফ নিয়ে যেতেন, তার সেবা-শুশ্রমা করতেন এবং কেউ কোনো ক্রেই থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খৌজখবর নেওয়া জরুরি: আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বস্তরে প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি যে হদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে জন্যান্য পাষীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি; বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কমসংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্মবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গাম্বরগণের এই সুনুতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতেগলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোনো ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে। -[কুরতুবী]

হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমার কি হলো যে, আমি হদহদকে সমাবেশে দেখতে পাছি নাং

আত্মসমান্সোচনা: এখানে স্থান ছিল একথা বলার "হুদহুদের কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, সম্ভবত আমার কোনো ক্রটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণির পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়েব

হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরপ কেন হলোঃ সুফী-বুজুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোনো নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোনো কষ্ট উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনকল্পে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোনো ক্রুটি হলো, যদ্দরুল এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছেঃ কুরতুবী (র.) ইবনে আরবী (র.)-এর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুজুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে— ক্রুতুবী (র.) ইবনে আরবী (র.)-এর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুজুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে— ক্রুত্বী (র.) তারা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবিলির খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ক্রুটি হয়ে গেছে। এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তাভাবনার পর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন— ক্রিউভ নয়। —[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কারো জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোনো ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধি দারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

ংযে জান্ত কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শান্তি দেওয়া জায়েজ: প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শান্তি দিতে হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা জন্তুদেরকে এরপ শান্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন। যেমন সাধারণ উন্মতের জন্য জন্তুদেরকে জবাই করে তাদের গোশত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনো হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শান্তি দেওয়া এখনো জায়েজ। অন্যান্য জন্তুকে শান্তি দেওয়া আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। --[কুরতুবী]

ত্র তবে সে এই শান্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত উষর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

. فَمَكَثَ بِضَمّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا غَيْرَ بَعِيْدٍ أَى يَسِيْرًا مِنَ الزَّمَانِ وَحَضَرَ لِسُلَيْمَانَ مُتَوَاضِعًا بِرَفْع رَاْسِهِ وَإِرْخَاءِ ذَنَيِهِ وَجَنَاحَيْهِ فَعَفَا عَنْهُ وَسَأَلَهُ عَمَّا لَقِىَ فِئْ غَيْبَتِهِ فَقَالُ احْطُثُ بِمَا لُمْ تُحِطُّ بِهِ أَيْ إِطُّلُعْتُ عَلَى مَالُمْ تَطُّلِعْ عَكَيْهِ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَإَ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ قَبِيْكَةُ بِالْيَمَنِ سُمِّيَتُ بِاسْمِ جَدٍّ لَهُمُّ بِاعْتِبَارِهِ صُرِفَ بِنَبَرٍ بِخَبَرِ يُقِيْنٍ -

٧٥٠ ٢٣. إنِّني وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْدِكُهُمْ أَيْ هِيَ مَلِكَةُ لُهُمْ إِسْمُهَا بِلْقِيْسُ وَٱوْتِيتَ مِنْ كُلِّ شَنْ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ مِنَ الْالَةِ وَالْعُدُّةِ وَلَهَا عَرْشُ سَرِيْرُ عَظِيْمُ. طُولُهُ ثُمَانُونَ ذِرَاعًا وَعُرضُهُ أَرْبَعُونَ زِدرَاعًا وَارْتِفَاعُهُ ثُلْثُونَ ذِراعًا مَضُرُوبُ مِنَ الذُّهَبِ وَالْفِيضَّةِ مُكَلِّلُ بِالدُّدِّ وَالْسِيَقُوْتِ الْأَحْمَرِ وَالنَّرْبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ وَالزُّمُرُّدِ وَقَوَانِمُهُ مِنَ الْيَاقُوْتِ الْاُحْمَرِ

بيُوْتٍ عَلَى كُلِّ بنَيْتٍ بَابٌ مُعْلَقً . . وَجُدْثُهُا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ السَّلِي صَ وَزَيَّنَ كَهُمُ السَّيطُنُ اَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْحَقِّ فَهُمْ لا يَهْتُدُونَ ـ

وَالزَّبَرْجَدِ الْآخْضَرِ وَالزُّمَرُّدِ عَكَيْهِ سَبْعَةُ

২২. <u>অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে গেল</u> অর্থাৎ কিছুক্ষণের মধ্যেই এবং হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর সমুখে বিনীতভাবে মাথা উঁচু করে লেজ ও উভয় ডানা নিচু করে উন্থিত হলো। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে তার অনুপস্থিতিকালে কি ঘটেছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিলেন। তখন সে বলল আপনি যা আয়ত্ত করতে পারেননি তা আমি আয়ত্ত করেছি। অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে অবগত নন আমি সে বিষয়ে অবগত হয়েছি <u>আমি সাবা হতে আপনার নিকট</u> غَيْر مُنْصَرِفْ এবং مُنْصَرِفْ শব্দটি سَبَا উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে তারা এ নামে অভিহিত হয়েছে। এ হিসেবে এটা مُنْصُرِفٌ সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে। আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর <u>রাজত্ব করছে</u> অর্থাৎ সে হলো তাদের রাণী তার নাম বিলকীস তাকে সকল কিছু হতেই দেওয়া

<u>হয়েছে।</u> রাজা-বাদশাহগণের যা প্রয়োজন হয় যেমন হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি। এবং তার <u>আছে এক বিরাট সিংহাসন।</u> তার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত, প্রস্থ ছিল চল্লিশ হাত, উচ্চতায় ছিল ত্রিশ হাত; সেটি স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত এবং মণি-মুক্তা, লাল চুনি, সবুজ গোমেদ ও পান্না [পাথর বিশেষ] দারা কারুকার্যকৃত। তার পায়াগুলো ছিল লাল চুনি ও সবুজ গোমেদ বিজড়িত। তাতে ছিল সাতটি কক্ষ এবং প্রত্যেক কক্ষের দরজা বন্ধ ছিল।

২৪. <u>আমি তাকে ও তার সম্প্র</u>দায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান <u>তাদের কার্যাবলি</u> তাদের নিকট শোভন করছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সৎপথ পায় না।

دُوْا لِللَّهِ أَيْ اَنْ يَسْجُدُوا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَزِيْدَتْ لَا وَأُدْغِمَ فِيلَهَا نُوْنُ أَنْ كُمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى لِنَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ وَالْجُمْلُةُ فِي مَوْضِعِ مَفْعُولٍ يِهُتَدُونَ بِإِسْقَاطِ إِلَى . الَّذِي يُخْرِجُ الْخُبِّ مَصْدَرُ بِمَعْنَى الْمَخْبُوءِ مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ فِي السَّلْمُوتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَا تُعَلِّنُونَ بالسنتهم.

. اللَّهُ لا إِلْهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. إسْتِئْنَانُ جُمْلَةُ ثَنَاءٍ مُشْتَمِلِ عَلَى عَنْرشِ الرَّحْسُنِ فِئْ مُنْقَابَلُةِ عَنْرشِ بِلْقِيسَ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ عَظِيمٌ .

<u>আল্লাহকে</u> । الآيسنجدوا মূলত الأيسنجدوا অতিরিক্ত আর তাতে 👸 -এর 💃 -কে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আল্লাহর বাণী-ولَى ا अत्र मार्था रहारह - يعَلَمَ أَهُلُ الْكِتَٰبِ عَلَمَ الْكِتَٰبِ র্জরকে বিলুপ্ত করে پَهُتَدُون -এর মাফউল -এর স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। <u>যিনি আকাশমণ্ডলী</u> ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। اَلْخَيْاً টি মাসদার বিশ্বন্ধায়িত পানি ও উদ্ভিদ। এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর। তোমাদের হৃদয়ে এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর তোমাদের রসনার মাধ্যমে।

১৯. আল্লাহ; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি মহা আরশের অধিপতি। একটি مُسْتَانِفُ वा নতুন বাক্য। বিলকীসের সিংহাসনের বিপরীতে দয়াময় আল্লাহর সিংহাসন স্তৃতি সম্বলিত। আর উভয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে।

اَصَدَفْتَ فِينَمَا اَخْبَرْتَنَا بِهِ أُمْ كُنْتَ مِنَ الْكُذِبِينَ - أَيْ مِنْ هٰذَا النُّوعِ فَهُوَابُلُغُ مِنْ أَمْ كَذَبْتَ فِيْهِ . ثُمُّ دُلُّهُمْ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَخْرِجَ وَارْتَكُووا تَكَوْشُووا وَ صَلُوا ثُمَّ كَتَبَ سُلَيْمَانُ كِتَابًا صُوْرَتُهُ مِنْ عَبْدِ اللُّهِ سُلَيْمَانَ بنن دَاوُدَ اللَّهِ بِلْقِيسَ مَلِكَةِ سَبَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلسُّلاَمُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمُّا بَعْدُ فَلَا تَعْلُوا عَلَى وَانْتُونِي مُسْلِمِيْنَ ثُمَّ طَبَعَهُ بِالْمِسْكِ وَخُتَمَهُ بِخَاتَمِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْهُذَهُدِ.

۲۷ २٩. হयत्र त्रुलाग्नमान (था.) व्पव्यत्क त्रुलाग्नमान (था.) व्पव्यत्क त्रुलान, थामि (प्रथेव তুমি কি সত্য বলেছ যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে খবর দিয়েছ সে ব্যাপারে নাকি তুমি মিথ্যাবাদী অর্থাৎ তুমি মিথ্যক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ বাক্যটি مُكَذَّبْتُ فِئِيهِ নাকি এ বিষয়ে তুমি মিখ্যা বলেছ থেকে অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। এরপর হুদহুদ পাখি পানির সন্ধান দিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.) পানি বের করলেন। আর তখন লোকজন পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। তারা অজু করলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর হ্যরত সুলায়মান (আ.) একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির ধরন এরূপ ছিল- আল্লাহর বান্দা সুলায়মান ইবনে দাউদের পক্ষ থেকে সাবা সমাজী বিলকীসের প্রতি-পরম করুণাময় দ্য়ালু আল্লাহর নামে। সত্যের অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তুমি আমার মোকাবেলায় অবাধ্যতা অবলম্বন করো না; বরং অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো! এরপর তাতে মেশক দ্বারা ছাপ দিয়ে স্বীয় সীলমোহর থেরে দিলেন। তার পর হুদহুদকে বললেন–

الْهُ مَنْ بِكِ لَيْ مِنْ الْمُ الْفِهِ الْسُهِمُ ايُ يَلِقَيْسَ وَقَوْمِهَا ثُمَّ تَوَلِّ الْمُصِوفُ عَنْهُمْ وَقَوْمِهَا ثُمَّ تَوَلِّ الْمُصوفُ عَنْهُمْ وَقِيفٌ قَرِيْبِا مِنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ - يَرُدُونَ مِنَ الْجَوَابِ فَاخَذَهُ وَاتَاهَا وَحَوْلَهَا جُنْدُهَا فَالْقَاهُ فِي وَاتَاهَا وَحَوْلَهَا جُنْدُهَا فَالْقَاهُ فِي وَاتَاهَا وَحَوْلَهَا جُنْدُهَا فَالْقَاهُ فِي حَجْرِهَا فَلَمَّا رَأْتُهُ الْمُتَعَدَّتُ وَخَضَعَتْ خَوْفًا ثُمَّ وَقَفَتْ عَلَى مَا فِيْهِ -

▼↑ ২৮. তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের

নিকট অর্পণ কর অর্থাৎ বিলকীস ও তার

সম্প্রদায়ের নিকট অতঃপর তাদের নিকট হতে

সরে যাও এবং তাদের অনতি দূরে অবস্থান কর

এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি? তারা কি

উত্তর দেয়? হুদহুদ চিঠিটি নিয়ে বিলকীসের নিকট

আসল। সে ছিল তার বাহিনী পরিবেষ্টিত। হুদহুদ

চিঠিটিকে তার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করল। যখন রাণী

বিলকিস এটাকে দেখল, তখন প্রকম্পিত হলো

এবং ভয়ে মৃহ্যমান হয়ে পড়ল। অতঃপর সে চিঠির

বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হলো।

قَالَتُ لِأَشْرَافِ قَوْمِهَا يَّايَّهُا الْمَلَوُّا بِتَحْقِيثِقِ الْهَمْزَنَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِتَحْقِيثِقِ الْهَمْزَنَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِتَحْقِيثِقِ الْهَمْزَنَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِتَحْقِيمَ الْهَمُزُنِيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِتَحْقِيمَ الْمُعْتَقِيمَ الْكَيْسُورَةُ الْنِيْنَ الْقِيلَ الثَّيْنَ الْقِيلَ اللَّيْنَ اللَّهِي اللَّي يَعْلَمُ مَخْتُومَ وَهُمُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعْتَعِلَى الْعَلَيْنِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعَلِي الْمُعِلَّى الْمُعْتَعِلَى الْعَلَيْنِ عَلَيْنِ الْمُعِلَّى الْمُعِلَّى الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعْتِعِلَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَ

প্রথ ২৯. সেই নারী বলল তার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে

হে পরিষদবর্গ! উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং
দ্বিতীয় হামযাকে যেরয়ুক্ত । দ্বারা পরিবর্তন করে
পঠিত। আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া
হয়েছে। সিলমোহরকৃত।

٣. إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ اِيْ مَضْمُونُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ -

ত০. এটা সুলায়মানের নিকট হতে, আর এটা এই অর্থাৎ
তার বিষয়বস্তু পরম করুণাময় দ্য়ালু আল্লাহর
নামে।

° ٣١. اَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ.

৩১. <u>অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং</u> <u>আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।</u>

# তাহকীক ও তারকীব

- এটা নিম্নোক্ত প্রমের উত্তর : এটা নিম্নোক্ত প্রমের উত্তর

প্রশ্ন : اَمْ كُنْتَ مِنَ বলা সংক্ষিপ্ত ছিল এবং এমন বলাটা প্রসিদ্ধ ও অধিক ব্যবহৃত তথাপি তা পরিহার করে اَمُ كُنْتَ مِنَ

উত্তর: اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ विष्ठा कथता कथता भिथ्या প্রকাশিত হওয়া বুঝায়, আর اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ সব সময় মিথ্যা বলা বা মিথ্যায় অভ্যন্ত হওয়া বুঝায়। এ কারণেই সংক্ষিপ্ত পরিহার করে দীর্ঘ বাক্য অবলম্বন করা হয়েছে।

انظر : قَوْلُهُ فَانْظُرُ | विद्याि اِنْتَظِرُ किय़ाि اِنْتَظِرُ किय़ाि اَنْظُر : قَوْلُهُ فَانْظُرُ الْكَانِ ا [णाता थिष्ठ উउत्त कि करत जात व्यापका कत्तता] اِنْتَظِرِ النَّذِي يَرْجِعُونَ – विनुश्व द्यारह। वाकाि विक्ष रत्त ।] وَا مَكُسُورًا : عَوْلُهُ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوَّا مَكْسُورًا : عَوْلُهُ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوَّا مَكْسُورًا : قَوْلُهُ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوَّا مَكْسُورًا : كَاسَة وَاعَامَ क्षाता शिव कि का किल्ला नय़; वतः विशो व्यायार्क وَاوَّا مَكْسُورًا : काता शिव किल्ला नय़ : वरः विशो व्यायार्क وَالْ काता शिव किल्ला नयः : वरः विशो व्यायार्क وَالْ काता शिव किल्ला नयः : वर्षा विशो वर्षा किल्ला हिल्ला किल्ला এর দারা সিলমোহরকৃত পত্র উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম خَتْمُ وَالْكُتُبِ خَتْمُ خَتْمُ (পত্র গাঞ্জীর্যপূর্ণ হওয়া হলো তার মোহরান্ধন)

اِنْیَ الْفَی اِلْهُ مِنْ سُلَیْمَانَ অর্থাৎ উহ্য প্রশ্নের উত্তর। বিলকীস যখন বলল اِنْکَ الْفَی اِلْکَ الْکَ مَنْ سُلَیْمَانَ (আমার নিকট একটি গাঞ্জীর্থপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে) তখন সহসা এ প্রশ্ন উঠে যে, اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ الخ - তির কিং। এর উত্তরে বলা হয়েছে اِنْهُ مِنْ سُلَیْمَانَ الخ - তির বলা হয়েছে اِنْهُ مِنْ سُلَیْمَانَ الخ - তির বলা হয়েছে

এর مُبْتَدَّا (থটা হয়তো كِتَابُ থেকে بَدُّل হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مُرْفُوْع অথবা উহা مَبْتَدَّا وَاعْلُمُ مَضْمُوْنَهُ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ ...... –থবা مَضْمُوْنَهُ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ ...... –থবা مَضْمُوْنَهُ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্র তার ওজর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গাস্বরগণ 'আলেমুল গায়ব' নন: ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গাস্বরগণ আলেমূল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

ं 'সাবা' ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়েমেনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি? হুদহুদের উপরিউজ কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোনো শাগরিদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোনো ব্যক্তি আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চেয়ে আমার বেশি; যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে পীর ও মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওজরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোনো কথা বললে তাতে দোষ নেই।

ভিপর রাজত্ব করে। সাবার এই সমাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান। -[কুরতুবী]

তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়েমেনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভেই বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে কৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। –[কুরতুবী]

প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান বলে স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানবজাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কিনাঃ এতে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েজ বলেছেন। কেউ কেউ জভু-জানোয়ারের ন্যায়, ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ 'আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান' কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জনুগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না। তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনা প্রয়োজন নেই। কেননা তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরিয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব-নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোনো রেওয়ায়েতে হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ বিলকীস নিজে জিন ছিল না। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরো বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্য বাদশাহ হওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কিনা? সহীহ বুখারীতে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.)-থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন— বিশ্বন লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ বিষয়ে একমত থে, কোনো নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খিলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাজের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুৎষর জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজী হওয়া দারা ইসলামি শরিয়তের কোনো বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হয়রত সুলায়মান (আ.) বিল্কীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। বলা বাছল্য, একথা কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

আরশের শান্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল। আর মোতি, ইয়াকৃত ও মণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, তারা অগ্নিপূজারী ছিল। —[কুরতুবী]

এর সম্পর্ক رَبَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ অথবা صَدَّمُمْ عَنِ السَّبِيلِ অথবা وَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ এর সম্পর্ক وَلِلَّهِ السَّبِيلِ অথবা سَبَيْلِ অথবা অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্যপথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, তারা আল্লাহকে সিজদা করবে না।

হযরত সুলায়মান (আ.) সাবার সমাজীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলিল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরি, ফিকহবিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা পত্র ও টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোনো আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েজ: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র দারা দ্বিতীয় মাসআলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফেরদের কাছে পত্র লেখা জায়েজ। সহীহ হাদীসে রাসূলুক্সাহ থেকে কাফেরদের কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে।

ভৈটিত : হযরত সুলায়মান (আঁ.) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসে এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোনো পত্রকে তখনই সম্ভান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে ১৯৯০ -এর তাফসীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, যুহাইর (র.) প্রমুখ ১৯৯০ তথা 'মোহরাঙ্কিত পত্র' দারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হয়রত সুলায়মান (আ.) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কিসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সন্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সন্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুনুতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ.)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল? হযরত সুলায়মান (আ.) আরববাসী ছিলেন না; কিন্তু আরবি ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহঙ্গকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সেক্ষেত্রে আরবি ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেই অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ.) আরবি ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ প্রাপক [বিলকীস] আরব বংশোদ্ভ্ ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। আর এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। —[রহলে মা'আনী]

কুরআন পাক মানবজীবনের কোনো দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারম্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। এ স্থলে সাবার সমাজী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গাম্বরের চিঠি। কুরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্বৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়। প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের নাম : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিকনির্দেশ এই যে, পত্রটি হযরত সুলায়মান (আ.) নিজের নাম দারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কেভাবে লিখেছেন। কুরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিছু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গাম্বরগণের সুনুত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বন্তু পাঠ করে, চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কেণ্ড এরূপ খৌজাখুজি করার কট্ট ভোগ করতে না হয়। রাস্লুলুয়াহ ক্রিনি ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি এই নির্দ্ধি এইনি এই নির্দ্ধি কর্মীয় নির্দ্ধির নির্দ্ধির নির্দ্ধির নির্দ্ধির মাধ্যমে পত্র শুরুক করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোনো বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিছু ছোটজন যদি তার পিতা, উস্তাদ, পীর অথবা কোনো মুরব্বির কাছে পত্র লেখে তখন প্রেরক হিসেবে তার নাম অগ্রে থাকাটা আদবের খেলাফ হবে কিনা এবং তার এরূপ করা উচিত কিনা। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ —এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রুহুল মা আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (র.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

مَا كَانَ اَحَدُّ اعْظُمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَصْحَابُهُ إِذَا كَتُبُواْ اِللّهِ كِتَابًا بَدَأَ بِاَنْفُسِهِمْ قُلْتُ وَكِتَابُ عَلَا اِلْحَضْرَمِي يَشْهَدُ لَهُ عَلَى مَا رُوِيَ ـ

অর্থাৎ রাসূলুক্লাহ = এর চেয়ে অধিক সমানযোগ্য কেউ ছিলেন না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুক্লাহ = এর নামে আ'লাউল হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রহুল মা'আনীতে উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম-অনুত্তম সম্পর্কে; বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে দেয়, তবে তাও জায়েজ। ফকীহ আবুল-লাইস (র.) 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্ধিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জ্বওয়াব দেওয়া পয়গাম্বরগণের সূত্রত : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জবাব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জবাবকে সালামের জবাবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। -[কুরতুবী]

চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখার বিধান : হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাস্লুল্লাহ —এর লিখিত সব পত্রন্ত প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পরগান্বরগণের সুন্ত। এখন বিসমিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে, নাকি পরে? এ সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ —এর পত্রাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, বিসমিল্লাহ সর্বাথ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কুরআন পাকে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম পূর্বে ও বিসমিল্লাহ পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিসমিল্লাহ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়; কিছু ইবনে আবী হাতেম (র.) ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত সুলায়মান (আ.) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন— ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত সুলায়মান (আ.) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন— ক্রিট্রাই ক্রিট্রাই ক্রিট্রাই ক্রিট্রাই ক্রিট্রাই ক্রিট্রাই তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। আর কুরআনে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর আসল পত্রে বিসমিল্লাহ আগে ছিল নাকি পরে? কুরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র পড়ে শোনানোর সময় বিলকীস হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

কুরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোনো কাম্বের ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েজ কিনা? উপরিউক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখিত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, এরূপ করা জায়েজ। রাস্লুল্লাহ ক্রি যেসব অনারব বাদশাহর নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কুরআন পাক তো কোনো কাফেরের হাতে দেওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোনো আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কুরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কুরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফেরের হাতেও দেওয়া যায় এবং অজু ছাড়াও তা স্পর্শ করা যায়। —[ফতওয়ায়ে আলমগীরী]

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পানী হওয়া উচিত : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যেই সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফেরের মোকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ তা আলার পূর্ণত্বোধক গুণাবলি ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মজরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কুরআনী অলৌকিকতার একটি উচ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গান্থরের সুনুতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই। –িরহুল মা আনী।

### অনুবাদ

তে তে তে তে পরিষদ্বর্গ! আমার এই তে তে তে তে তে তি তি তে তা তা তে তে পরিষদ্বর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। উভয় হামযা বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে। দ্বিরা তামবির্কন করে সহজভাবে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তামরা আমাকে পরামর্শ দাও। আমি কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত।

তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর

তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর

<u>যোদ্ধা।</u> রণাঙ্গনে শৌর্যবীর্যের অধিকারী। তবে

<u>সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ</u>

তীম্বিত্ত করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন, আমরা আপনার
আনুগত্য করব।

٣٤. قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اللهِ الْمُلُوْلَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً الْفَسَدُوْهَا بِالتَّخْرِيْبِ وَجَعَلُوْاً اَعِزَّةً الْفَسَدُوْهَا إِذِلَةً جَ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ اَيْ الْفِيَابِ. مُرْسِلُوا الْكِتَابِ.

৩৪. সে বলল, রাজা-বাদশাহাগণ যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে তখন সেটাকে বিপর্যন্ত করে দেয়। ধ্বংসলীলার দ্বারা এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিকে অপদস্ত করে, এরাও এরপই করবে। অর্থাৎ পত্র প্রেরকগণ।

শেও ৩৫. <u>আমি তাদের নিকট উপটোকন পাঠাচ্ছি। দেখি,</u>
দূতরা কি নিয়ে ফিরে আসে? উপটোকন গ্রহণ করে
নাকি ফিরিয়ে দেয়। যদি সে রাজা হয়, তবে তা
গ্রহণ করবে। আর যদি নবী হন, তবে তা
প্রত্যাখ্যান করবেন। তখন সে একহাজার খাদেম
প্রেরণ করল। তন্মধ্যে পাঁচশতজন যুবক ও
পাঁচশত জন যুবতী ছিল। স্বর্ণের পাঁচশত ইট।
মুক্তাখচিত একটি মুকুট এবং মেশক ইত্যাদি
মূল্যবান বহু সামগ্রীর সাথে দূতের নিকট একটি
চিঠিও পাঠিয়েছিল। হদহুদ দ্রুত এসে হ্যরত
সুলায়মান (আ.)-কে এ সংবাদ অবহিত করল।

হযরত সুলায়মান (আ.) স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট তৈরি করে তার প্রসাদ থেকে নয় ফরসখ এক ফরসখ প্রায় ৮ কি: মি: পর্যন্ত মাঠে তা বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং মাঠের চতুষ্পার্শে স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দ্বারা উচু প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। আর জিনদের সন্তানাদিসহ ময়দানের ডানে বামে জল-স্থলের সর্বোৎকৃষ্ট সওয়ারী উপস্থিত করতেও নির্দেশ দিলেন।

সংবাৎকৃষ্ট সম্ভরারা ওপাস্থত করতেও নিদেশ দিলেন।

৩৬. যথন সেই দৃত ও তার অনুচরবৃদ্দ উপটোকনসহ হযরত
সুলায়মান (আ.)-এর নিকট আসল, তথন হযরত
সুলায়মান (আ.) বললেন, তোমরা কি আমাকে ধন
সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা
দিয়েছেন নব্য়ত ও রাজত্ব থেকে তা তোমাদেরকে যা
দিয়েছে না তা হতে উত্তম অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ হতে।
অথচ তোমরা তোমাদের উপটোকন নিয়ে উৎফুল্পবোধ

করছ। পার্থিব ঐশ্বর্যে তোমাদের গর্ব থাকার দরুন।

৩৭. তাদের নিকট ফিরে যাও যে উপটোকন নিয়ে এসেছ তা সহ আমি অবশ্য তাদের নিকট নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তথা হতে তাদেরকে বহিষ্কার করব তাদের সাবা নগর হতে। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হয়ে আমার নিকট আগমন না করে। যখন প্রেরিত দৃত উপঢৌকনসহ রাণীর নিকট ফিরে গেল, তখন বিলকীস তার সিংহাসনকে তার প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাখল তার প্রাসাদটি অপর সাতটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল। আর ফটকসমূহকে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে প্রহারী নিযুক্ত করল। তারপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট যাওয়ার প্রস্তৃতি নিল তিনি তাকে কি নির্দেশ দেন তা জানার/ দেখার জন্য। অতঃপর সে বার হাজার নেতৃস্থানীয় লোকজন নিয়ে যাত্রা করল। প্রত্যেক নেতার সাথে ছিল হাজার হাজার লোক। এভাবে সে হযরত সুলায়মান (আ.) থেকে মাত্র এক ফরসখ দূরত্বে পৌছে গেল। ইতোমধ্যে হযরত সুলায়মান (আ.) তার আগমন সম্পর্কে অবগত হলেন।

فَامَرَ اَنْ تَضْرِبَ لَبِنَاتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ تَسْعَةِ فَرَاسِخَ تَسْعَةِ فَرَاسِخَ مَدْدُانًا وَاَنْ يَبْنُوا حَوْلَهُ حَائِظًا مُشَرَّفًا مِنَ النَّهَ بِالْمَا مُشَرَّفًا مِنَ النَّهَ وَاَنْ يُؤْتِى بِاحْسَنِ دَوَاكِ النَّهَ وَالْنِ يُؤْتِى بِاحْسَنِ دَوَاكِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ مَعَ اَوْلَادِ الْجِرِنُ عَنْ يَسِيئِنِ الْمَيْدَانِ وَشِمَالِهِ.

٣٦. فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ بِالْهَدِيَّةِ وَمَعَهُ أَتْبَاعُهُ سُلِيْمَانُ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ زَفَمَّا سُلَيْمَانُ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ زَفَمَّا النَّبَعَ اللَّهُ مِنَ النُّبُوّةِ وَالْمُلْلِكُ خَيْرٌ مِمَّا النَّبُعُ مِنَ الدُّنْيَا بِلْ انْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ النَّيْمَ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفُرُحُونَ لِفَخْرِكُمْ بِزَخَارِفِ الدُّنْيَا .

٣٧. ارْجِعُ الْمَاهِمْ بِحُنُوْدٍ لَا قِبَلُ لاَ طَاقَةَ لَهُمْ فَكُنُوْدٍ لَا قِبَلُ لاَ طَاقَةَ لَهُمْ فِكُنُودٍ لاَ قِبَلُ لاَ طَاقَةَ لَهُمْ فِكُنُودٍ لاَ قِبَلُ لاَ طَاقَةَ لَهُمْ مِنْهَا مِنْ بلَدِهِمْ سَبَا سُجِيتُ بِاسْمِ ابِي قَبِيلُتِهِمْ أَذِلَةً وَهُمْ صَغِرُونَ - اَى إِنْ لَمْ يَاتُونُونَ مُسْلِمِينَ فَلَمَّا مَغِرُونَ - اَى إِنْ لَمْ يَاتُونُونَ مُسْلِمِينَ فَلَمَّا رَجَعَ الْمَهُا الرَّسُولُ بِالْهَدِيَّةِ جَعَلَتْ سَرِيْرَهَا وَقَصْرِهَا وَوَصَوْلَهُا مَعْ فَكُلُ وَاغَنْلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَاعْدَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَاعْدَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَاعْدَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَاعْدَلَتُ عَلَيْهَا حَرَسًا وَتَجَهَّزَتُ لِلْمَسِيْرِ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا حَرَسًا وَتَجَهَّزَتُ لِلْمَسِيْرِ وَبَعَلَتُ عَلَيْهُا حَرَسًا وَتَجَهَّزَتُ لِلْمَسُونِ وَاعْدَلَقُ قِيلًا مَعَ كُلُّ وَلَيْ اللّهِ قِيلًا مُعَ كُلُّ وَلَيْ اللّهِ قِيلًا مُعَ كُلُّ وَيُعِلَى مَنْ اللّهِ قِيلًا مَعَ كُلُّ وَيُرْبَعُ شَعُرُ بِهَا .

٣٨ ٥٥. قَالَ يَا يُهَا الْمَلُوَّا أَيُّكُمْ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مَا تَقَدُّمَ يَاٰتِيْنِي بِعَرْشِهَا تَبِلُ أَنْ يُنَاتُونِنِي مُسْلِمِيْنَ - أَيْ مُنْقَادِيْنَ طَائِعِيْنَ فَكِيْ اخْذُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ لاَ بَعْدَهُ .

<u> علام अ</u>थात्न हामयाष्ट्रात भात्य الْسَكَّرُ أَيْكُمُ عَالِمَ الْسَكَّرُ أَيْكُمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِ পূর্বোল্লিখিত দুটি ধরন প্রযোজ্য। তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করে ও অনুগত হয়ে আসার পূর্বে। তারা মুসলমান হয়ে আসার পূর্বে তা নেওয়া আমার জন্য বৈধ হবে, পরে নয়।

الشُّدِيْدُ أَنَّا اتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ تَقُومَ مِنْ مُتَعَامِكَ ج الَّذِي تَجْلِسُ فِيهِ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى نِصْفِ النُّهَارِ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ ايْ عَلَى حَمْلِهِ أَمِينَنُ - اي عَلَى مَا فِينْهِ مِنَ الْجُواهِرِ وَغَيْرِهَا .

वक मिल्नानी जिन तनन, عَاْرِيْتَ مِرَّنَ الْجِنِّ هُوَ الْقَوِيُّ . ٣٩ هه. قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ هُوَ الْقَوِيُ শক্তিশালী। <u>আপনি আপনার স্থান হতে উঠবার</u> পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অর্থাৎ যেখানে আপনি বিচারের জন্য বসে আছেন। আর তা হলো সকাল হতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত সময়। এবং আমি এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান অর্থাৎ এটা বহন করে আনতে বিশ্বস্ত অর্থাৎ তাতে যেসব মণি-মুক্তা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে।

# তারকীব ও তাহকীক

লুপু রয়েছে। বাক্যটি এরপ , مَفْعُول আর এর প্রথম مَفْعُول रुला تَأْمُرِيْنَ रुला مَاذَا : قَوْلُهُ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ تَأْمُ نُنْنَا -ছিল

। হয়েছে مَجْزُوْم হিসেবে جَوَابِ اَمْر ; جَوَابٌ উন্থ - فَانْظُرِيْ । এট : قَـُولُـهُ فَـضَـحِـكَ

مُتَعَلِّقٌ ٩٥٠- يَرْجِعُونَ २८० بِمَ : قَوْلُهُ بِمَا يَرْجِعُونَ

এর উপর। काরा عَطْف عَمْ وَ فَنَاظِرَةُ विवत् । وَنَاظِرَةُ विवत् । وَمَوْلُهُ مِنْ قَبُولُهُ مِنْ قَبُولِ البَهَدِيَّةِ মতে مِيْدارَتُ वाका مَا اِسْتِفْهَامِيَّه কননা مِيْم وَعَلَم وَاللهِ वाका مَدَارَتُ वाका مَا اِسْتِفْهَامِيَّه আসার দাবি করে। আর এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না।

राला एकी हिंची : حَالً शिका हिंची : حَالً हिंची : عَدُلُمُ مَاغِرُونَ वात كَالًا عَلَيْهُ وَلَيْمٌ وَنَ عَالَ عَرُونَ جَال مُنْ كُدُة

شَرْط مَحْذُونَ مُؤَخَّر হলো وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ করেছেন যে, وَهَ উহা উহা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَلَنُ لَمْ يَأْتُونِنِي مُسْلِمِيْنَ -এর جُوْاءَ 'সাবা'বাসীকে সাবা থেকে উৎখাত করাটা ঈমান আনার শর্ত সংশ্লিষ্ট । অর্থাৎ ঈমান আনলে তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করা হবে না

ध जिनत्मत नाम हिल याक अयान किश्वा मथत । قَوْلُهُ قَالَ غِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ত্তি নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। মুমাজী বিলকীসের কাছে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র পৌরাদিতে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সমাজী বিলকীসের কাছে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র পৌর লক, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্র করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষণণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জবাবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্যতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল—

نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ সভার সদস্য তিনশ' তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন! ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ والمنافقة و

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্রের জবাবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া : রাষ্ট্রের আমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরিক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল-হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গাম্বর কিনা? তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, নাকি তিনি একজন আধিপত্যবাদী সমাট্য এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গাম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এই রূপ স্থির করল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গাম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুতে সম্ভষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তুটি ইবনে জারীর (র.) একাধিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই वर्शाए वर्शिष श्राहमान ७ छात नामामान । وَنَى مُرْسِلَةُ النِّهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسُلُونَ पर्शाए वर्शिष हासमान ७ छात नामामान কাছে কিছু উপটোকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব যেসব দৃত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে। সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের দৃতদের উপস্থিতি: ঐতিহাসিক ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপটৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য এবং একশ বাঁদি ছিল। কিন্তু বাঁদিদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতাদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও, তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়! এমনিভাবে

তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্নসহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দৃতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপটোকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়ান হয়ে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানে ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল, দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহঙ্গকুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহবল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা শাহী দরবারে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে হাজির হলো তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপটোকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। -[কুরতুবী -সংক্ষেপিত]

হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকিসের উপটোকন গ্রহণ করলেন না : যখন বিলকীসের দূত উপটোকন নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, اَ اللهُ خَيْرُ مِنَا اللهُ خَيْرُ مِنَا اللهُ خَيْرُ مِنَا اللهُ عَيْرُ مُونَ اللهُ عَيْرُ مُونَ আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ সম্পদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপটোকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপটোকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোনো কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? : হযরত সুলায়মান (আ.) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল নাজায়েজ কিংবা জায়েজ হলেও অনুতোম। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোনো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ নয়। -[রহুল মা'আনী] হ্যা, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোনো ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়, যেমন এর মাধ্যমে কোনো কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোনো অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূল 🕮 -এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোনো কোনো কাফেরের উপটৌকন কবুল করেছেন এবং কারো কারো উপটৌকন প্রস্ত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোনো প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর খেদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপটোকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপটোকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপটৌকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ হ্রাফ্র কোনো কোনো মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবৃ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল আইম্মা (র.) বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্র কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারো কারো উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবুল করেছেন। –[উমদাতুল কারী]

বিলকীস উপটৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপটৌকন কবুল করা জায়েজ নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘূষ হিসেবে উপটৌকন প্রেরণ করেছিলে, যাতে এর মাধ্যমে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি: কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়াতের বরাত দিয়ে লিখেন, বিলকীসের দৃতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোনো সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে হাজির হওয়ার প্রস্তৃতি শুরু করে দিল, বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে একলক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উভ্তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিঃ তারা বলল, হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল বলে আগমন করছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন—

بَايَهُا الْمَلُوا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আ.) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গাম্বরসুলভ মুজেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মুজেযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনো রূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পরিষদবর্গকে তাদের মধ্যে জিনও ছিলা সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্যে থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এতদূরবর্তী স্থানে পৌছে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যন্তাবী ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর পক্ষে থেকেই কোনো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

ত্র বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী অনুগত। কারণ তখন সমাজী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কুরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষ্য থেকে তাই বোঝা যায়।

٤٠. قَالَ سُلَيْمَانُ أُرِيْدُ اَسْرَعَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ الْمُنزَلِ وَهُوَ الصِفُ بِنُ بَرْخِيا كَانَ صِدِّبْقًا يَعْلَمُ إِسْمَ اللِّهِ ٱلْأَعْظِمِ الَّذِي إِذَا ادْعِيَ بِهِ اَجَابَ اَنَا اٰتِیْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ یُرْتَدُّ طُرْفَكَ ط إِذَا نَظَرْتَ بِهِ إِلْى شَيْرِمَا قَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ رَدَّ بِطَرْفِهِ فَوَجَدَهُ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَفِى نَظُرِهِ إِلَى السَّمَاءِ دَعَا أُصِفُ بِالْاسِمِ الْاعْسَظَمِ انْ يَاتِي اللَّهُ بِهِ فَحَصَلَ بِأَنْ جَرِي تَحْتَ الْأَرْضِ حَتَّى إِرْتَفَعَ عِنْدَ كُرْسِي سُكَيْمَانَ فَكُمَّا رَاهُ مُسْتَقَرًّا اي سَاكِنًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذًا آي الْإِيسْتَانُ لِيْ بِهِ مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ نِن لِيلْبُونِيُّ لِيخْتَبِرَنِيْ اَشْكُر بِتَحْقِينِ الْهَمْ مُزَتَبِينِ وَإِبْدَالِ الشَّكَانِيَةِ ٱلْبِفَّا وَتَسْهِيْلِهَا وَإِذْخَالِ ٱلَّفِ بَيْنَ الْمُسَّهَّلَةِ وَالْأَخْرَى وَتَسْرِكِهِ أَمْ اكْنُفُرُ طِ النَّبِعْمَةَ وَمَنْ شَكَّر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ج أَيَّ لِآجُلِهَا لِأَنَّ ثَوَابَ شُكْرِه لَهُ وَمَنْ كَفَرَ النِّعْمَةَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌّ عَنْ شُكْرِهِ كَرِيْمُ بِالْإِفْضَالِ عَلَى مَنْ يَكُفُرُهَا ـ

৪০. হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি এর চেয়েও দ্রুত কামনা করছি। <u>কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে</u> বলল, তিনি হলেন আসিফ বরখিয়া। তিনি সিদ্দিকিয়্যাতের স্তরে উপনীত ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। যার মাধ্যমে কোনো প্রার্থনা করা হলে তা মঞ্জুর হয়। <u>আপনি চক্ষুর পালক ফেলবার</u> <u>পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।</u> যখন আপনি কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তা থেকে দৃষ্টি <u>ফেরানোর পূর্বেই</u> হযরত আসিফ বরখিয়া হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বললেন, আপনি আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! তিনি তাকালেন। এরপর দৃষ্টি ফেরালেন। সাথে সাথে তিনি তা তাঁর সমুখে স্থাপিতরূপে দেখতে পেলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপকালে হযরত আসিফ বরখিয়া ইসমে আযমের মাধ্যমে সিংহাসনটি নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেন। ফলে সাথে সাথে তার দোয়া কবুল হয়ে গেল এবং সিংহাসনটি মাটির তলদেশ দিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কুরসির সন্মুখে আবির্ভূত হলো হ্যরত সুলায়মান (আ.) যখন তা সমুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, এটা অর্থাৎ আমার জন্য এটা উপস্থিত করা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন <u>আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ</u> নিয়ামতের। এখানে উভয় হামযাকে বহাল রেখে। দ্বিতীয়টিকে 🔟 দারা পরিবর্তন করে লঘু আকারে অথবা লঘুকৃতটিও অপরটির মাঝে اَلِفٌ প্রবিষ্ট করে কিংবা اَلِفٌ প্রবিষ্ট না করে পঠিত রয়েছে। <u>যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো</u> নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ তার নিজের কারণে বা স্বার্থে। কেননা তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান তারই জন্য তথা সে নিজেই ভোগ করবে <u>আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে</u> নিয়ামতের। <u>সে</u> <u>জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত</u> তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে, <u>মহানুভব</u> যে তার অকৃতজ্ঞ হয় তার প্রতি অনুগ্রহ করার ব্যাপারে।

- ٤١. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا أَيْ غَيِيرُوهُ اِلْسِي حَالِ تُسْكِرُهُ إِذَا رَأَتُهُ نَسْظُرُ أَتَهْ تَدِيُّ إِلَى مَعْرِفَتِهِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينْ لَا يَهْتَدُونَ ـ إلني مَعْرِفَةِ مَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِمْ قَصَدَ بِذَٰلِكَ اِخْتِبَارَ عَقْلِهَا لَمَّا قِيْلَ لَهُإِنَّ فِيْهِ شَيْئًا فَعُيُّرُوهُ بِزِيادَةٍ أو نَقْضِ أوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ .
- ٤٢. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلُ لَهَا أَهُ كَذَا عَرْشُكِ أَيْ اَمِثْلُ هٰذَا عَرْشُكِ قَالَتُ كَانَاهُ هُلُوج أَيْ فَعَرَفَتْهُ وَشُبُّهُتْ عَلَيْهِمْ كَمَا شَبُّهُوا عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَقُلْ اهٰذَا عَرَشُكَ وَلَوْ قِيْلَ هٰذَا قَالَتُ نَعَمْ قَالَ سُلَيْمَانُ لَمَّا رَأَى لَهَا مَعْرِفَةً وَعِلْمًا وَأُوتِينَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ـ
- تُعْبُدُ مِنْ دُون اللَّهِ ط أَيْ عَيْرِهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِيْنَ .
- . قِيْلُ لَهَا آينضًا أَذْخُلِي الصَّرَحَ ج هُوَ سَطْحُ مِنْ زُجَاجِ ابْيْضَ شَفَّانٍ تَحْتَهُ مَا يُحَادِ فِيهِ سَمَكُ اِصْطَنْعَهُ سُلَيْمَانُ لَمَّا قِيْلَ لَهُ إِنَّ سَاقَيْهَا وَرِجْلَيْهَا كَقَدَمَيْ حِمَارِ.

- ৪১. হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, তার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করে বদলে দাও। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পরিবর্তন কর যাতে সে যখন এটাকে দেখে অপরিচিত মনে করে। দেখি সে সঠিক দিশা পায় এটার পরিচয়ের ব্যাপারে নাকি সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ এর পরিচয় লাভে। তাতে যে পরিবর্তন আনা হবে তার পরিচয় লাভে। এর দারা তিনি বিলকীসের জ্ঞান-বৃদ্ধি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কেননা তার নিকট বলা হয়েছিল যে তার মধ্যে এ সংক্রান্ত কিছু ক্রটি রয়েছে। ফলে তারা তাতে কিছু কম বেশি করে বা অন্য কোনোভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।
- ৪২. সেই নারী যখন আসল তখন তাকে বলা হলো তোমার সিংহাসন কি এরূপই অর্থাৎ তোমার সিংহাসন কি এ সিংহাসনের মতোই সে বলল এটাতো যেন সেটাই অর্থাৎ সে এটা চিনে ফেলল। তারা যেরূপ তার নিকট তার সদৃশ্যতামূলক প্রশ্ন করেছিল তদ্রপ সেও তাদের নিকট সদৃশ্যতামূলক জবাব দিল। যেহেতু তারা একথা বলেনি যে, এটাই কি তোমার সিংহাসনং যদি এরূপ বলা হতো, তবে সে বলত, হ্যা৷ হযরত সুলায়মান (আ.) তার জ্ঞান-বৃদ্ধি যাচাই করার পর তাকে বললেন যে, আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।
- 8٥. <u>তाকে निवृत करतर</u> वाज्ञारत स्वामठ ररठ <u>वाज्ञारत</u> اللَّهِ مَا كَانَتُ পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা-ই সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।
  - 88. <u>তাকে</u> আরো <u>বলা হলো এই প্রাসাদে প্রবেশ কর।</u> প্রাসাদটি উপরিভাগ ছিল সাদা স্বচ্ছ কাঁচের, তার নিচে ছিল প্রবহমান পানি, তাতে ছিল জীবত্ত মৎস বিচরণশীল। হ্যরত সুলায়মান (আ.) এটাকে এ কারণে নির্মাণ করেছিলেন যে, বিলকীসের উভয় পা ও পায়ের গোছা গর্দভের পায়ের ন্যায় ছিল।

فَكُمُّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً مِنَ الْمَاءِ وُّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط لِتَخُوضُهُ وَكَانَ سُلَيْمَانُ عَلَى سَرِيْرِهِ فِي صَدْرِ الصَّرْجِ فَرَأى سَاقَيْهَا وَقَدَمَيْهَا حَسَّانًا قَالُ لَهَا إِنَّهُ صَرْحُ مُمَرَّدُ مَمَكُسُ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط أَى زُجَاجٍ وَدَعَاهَا إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي بِعِبَادَةِ غَيْرِكَ وَاسْلَمْتُ كَائِنَةٌ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلُّهِ رَبِّ الْعُنْلَمِينَ ، وَ أَرَادَ تَنَزُّوجَهَا فَكُرِهُ شَعْرَ سَاقَتِهَا فَعَمِلَتْ لَهُ الشُّينَاطِينُ النُّورَةَ فَازَالِتُهُ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَحَبُّهَا وَأَقَرُّهَا عَلَى مُلْكِهَا وَكَانَ يَنُووْرُهَا كُلُلُ شَهْيِرِ مَرَّةً وَيُعْقِينِهُ عِنْدَهَا ثَلْثَةَ أَيَّامِ وَانْقَضْى مُلْكُهَا بِانْقِضَاءِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ رُوىَ اَنَّهُ مَلَكَ وَهُوَ ابْنُ ثُلَاثُ عَشَرَةً سَنَةً ومَاتَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً فَسُبْحَانَ مَنْ لا إنْقِضاء لِدَوَام مُلْكِه .

### অনুবাদ :

যুখন সে তা দেখল, তখন সে তাকে এক গভীর <u>জলাশয় মনে করল</u> পানি ভর্তি <u>এবং সে তার পদ্বয়</u> অনাবৃত করল পানিতে অবতরণের জন্য। তখন হ্যরত সুলায়মান (আ.) প্রাসাদের প্রধান ফটকের নিকট কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার উভয় পা ও পায়ের গোছা সুন্দর। হ্যরত সুলায়মান (আ.) তাকে বললেন, এটা স্বচ্ছ ক্ষ্টিকমণ্ডিত প্রাসাদ। অর্থাৎ কাঁচের। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। তুমি বিনে অন্যের উপাসনা করে আমি সুলায়মা<u>নের</u> সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট <u>আত্মসমর্পণ</u>করছি ৷ হ্যরত সুলায়মান (আ.) তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করলেন; কিন্তু তার পায়ের গোছার পশম অপছন্দ কর্লেন। তখন শয়তান তার জন্য লোমনাশক দ্রব্য তৈরি করল। বিলকীস তার দ্বারা পশম পরিষ্কার করল। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করেন এবং তার প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। তাকে তার রাজত্বে বহাল রাখেন। তিনি প্রতি মাসে একবার তাঁর সাক্ষাৎ করতেন এবং তার নিকট তিনদিন অবস্থান করতেন। হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের পরিসমাপ্তিকালে তার রাজত্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্ণিত আছে যে, তিনি তের বৎসর বয়সে রাজত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মহান পবিত্র সে সত্তা, যার রাজত্বের স্থায়িত্বে কখনো অস্থিতি স্পর্শ করে না।

# তাহকীক ও তারকীব

কথিত আছে যে, আসিফ ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খালাতো ভাই। তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট নবী, তার হাতে বহু অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড তথা কারামত প্রকাশ পেত।

। अवायि अितिक باء وهم بطرفه : قُولُهُ ثُمُّ رَدُّ بِطُرْهِ

তিনি তার সাধারণ নিয়ামতসমূহকে কুফর ও অকৃতজ্ঞতার দরুন ছিনিয়ে নেন না। اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَطْف عَطْف এর উপর। । হয়েছে مَجُزُوم काরণে কারণ جُواب أمَّر الله : قُـُوكُـهُ فَـنَـظُـرَ

এর তাফসীরটি পূর্বের তাফসীরটি কুর্নে কিন্দু সাংঘর্ষিক মনে হয়, কেউ কেউ এভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, পশমের প্রতি লক্ষ্য না করলে তার পা ও পায়ের গোছা ছিল বেশ সুন্দর। তবে এ ব্যাখ্যা মনঃপৃত নয়।

শব্দের উৎপত্তি, অর্থ হলো মস্ণ, তৈলাক্ত। এ থেকে أَمْرَدُ শব্দের উৎপত্তি, অর্থ **শাশ্রুইনি বালক**।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল ৷ কিলু এই ব্যক্তি : قُولُـهُ قَالَ الَّذِيِّ عِنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ 📀 এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপাটাই একটা মুজেযা এবং বিলকীসকে পয়গাম্বরসুলভ মু'জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোনো কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা (র.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক (র.) তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ.)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যা-ই চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরি নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উন্মতের কোনো ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক - উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরো বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বাধন করে বলেছেন– اَلْكُمْ بَارِيْنِيْ [ফুস্সূল হিকাম] এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার িকারামত হিসেবে গণ্য হবে।

মুজেষা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মুজেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল ; وَمُا رَمُيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلْمِكَنَّ اللَّهُ رَمْمِ – शाक ना; वतः এটা সताসति আল্লাহ তা'আলার কাজ। कूतआन পাকে वला হয়েছে কারামতের অবস্থাও হুবহু অদ্রপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কোনো কাজ হয়ে যায়। মুজেযা ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোনো অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গাম্বরের হাতে প্রকাশ পায় তবে তাকে মুজেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্যকোনো নেককার মুসলমানের হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলি তাঁর পয়গাম্বরের গুণাবলির প্রতিবিশ্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উন্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত এ প্রকাশ পায় সেগুলো পয়গায়রের মুজেয়ারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ: শায়েখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ হলো কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এইজন্য নবী, ওলী এমনকি, মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সুফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্তে মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গাম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কুরআন পাক এই তাসাররফকে عِلْمٌ مِنَ الْكِتَارِ [কিতাবের জ্ঞান] -এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থেই অঞ্রগণ্য হয় যে, এটা কোনো দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই : বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

जाমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে ভাব আসিফের এই উজি থেকে বোঁঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামাত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জবাব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজটি এত দ্রুত করে দেব।

হ্যরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কুরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞাসা করল, সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপারটি পर्यंख त्र अमांख हात । अथीर कूत्र वा वर्ष कात व्यवहां वर्षना करतरह ववर اَسَلَمَتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِيْنَ পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসাকির হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়েমেনের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সুলায়মান (আ.) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের জন্য ইয়েমেনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।

অনুবাদ

20. وَلَقَدْ اَرْسُلْنَا اللّهِ تَكُودُ اخَاهُمْ مِنَ اللّهُ اللّهُ الْفَهْ مِنَ اللّهُ الْفَهْ مُلِكُوا اللّه الْقَبْيلةِ صَلِحًا اَنِ اَيْ بِاَنِ اعْبُدُوا اللّه وَجِّدُوهُ فَإِذَاهُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُونَ - فِي الدِّيْنِ فَرِيْقٌ مُؤْمِنُونَ مِنْ حِبْنَ إِرْسَالِهِ النّبِهِمْ وَفَرِيْقٌ كَافِرُونَ .

قَالَ لِلْمُكَذِّبِيْنَ يُقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ج اَى بِالْعَذَابِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ حَيْثُ قُلْتُمْ إِنْ كَانَ مَا اتَيْتَنَا بِهِ حَقًّا فَاتِنَا بِالْعَذَابِ لَوْلاً هَلاً تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ مِنَ الشِّرْكِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَلا تُعَذَّبُونَ.

التَّاءُ فِي الطَّاءِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَهُ وَصْلِ آَيْ
التَّاءُ فِي الطَّاءِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَهُ وَصْلِ آَيْ
تَشَاءَ مُسُنَا بِكَ وَبِسَسَنْ مَّعَكَ طَ آيِ
الْمُوْمِنِيْنَ حَيْثُ قُحِطُوا الْمَطَرَ وَجَاعُوا
الْمُوْمِنِيْنَ حَيْثُ قُحِطُوا الْمَطَرَ وَجَاعُوا
قَالَ طَنُوكُمْ شُوْمُكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتَاكُمْ بِهِ
قَالَ طَنُوكُمْ شُومُكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتَاكُمْ بِهِ
بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ تُفْتَنُونَ تَخْتَبِرُونَ بِالْخَيْرِ

24. وَكَانَ فِى الْمَدِبْنَةِ مَدِبْنَةِ ثَمُودَ تِسْعَهُ رَهُ طِ اَى رِجَالِ يُسَفُّ سِسدُونَ فِسى الْاَرْضِ بِالْمَعَاصِى مِنْهَا قَرَضُهُمُ الدَّنَانِيْرَ وَالدَّرَاهِمَ وَلَا يَصُلِحُونَ بِالطَّاعَةِ.

8৫. <u>আমি অবশ্যই ছামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের</u> বংশীয় <u>জাতা হযরত সালেহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম</u> এই আদেশসহ যে, <u>তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর</u> তাঁকে এক বলে স্বীকার কর; <u>কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে</u> <u>লিপ্ত হলো।</u> দীনের ব্যাপারে। একদল তাঁকে প্রেরণ করার সময় থেকেই ঈমান আনয়ন করল। আর একদল স্বীয় কুফরির উপর অটল রইল।

8৬. <u>তিনি বললেন,</u> অবিশ্বাসীদেরকে। <u>হে আমার সম্প্রদার!</u>
তোমরা কেন, কল্যাণের পূর্বেই অকল্যাণ তুরানিত করতে

<u>চাচ্ছ</u>? অর্থাৎ অনুগ্রহ ও রহমতের পূর্বেই শাস্তিকে। কেননা
তোমরা বলেছ যে, তুমি যা নিয়ে আমাদের নিকট এসেছ
তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে শাস্তি নিয়ে এসো! <u>কেন</u>
<u>তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না?</u> শিরক
থেকে <u>যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।</u> ফলে
তোমরা শাস্তির সম্মুখীন হবে না।

8৭. <u>তারা বলল, আমরা অমঙ্গল মনে করি</u> اطَّرِنًا -এর মধ্যে মূলরূপ হলো আনু এরপর আনু কিট কোনা এর মধ্যে উদগাম করে দিয়ে শুরুতে একটি হামযায়ে ওয়াসল নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমরা অশুভ মনে করি। তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অর্থাৎ মুমিনগণকে। যেহেতু তারা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের স্বীকার হয়েছিল। তিনি বললেন, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে তিনিই তা তোমাদের নিকট নিয়ে আসেন। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হছে অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গলের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হছে।

পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৪৮. <u>আর সেই শহরে</u> ছাম্দের শহরে <u>ছিল এমন নয় ব্যক্তি</u>

<u>যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত</u> অন্যায় আচরণ ও

নাফরমানির মাধ্যমে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা কর্তন
তন্মধ্যে অন্যতম। <u>তারা সংশোধন করত না</u> আনুগত্যের
মাধ্যমে

29. قَالُوْا اَىُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ تقاسَمُوْا اَىُ اَحْلِفُوْا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمَّ التَّاءِ الثَّانِيةِ وَاهْلَهُ اَىُ مَنْ امْنَ بِهِ اَى نَقْتُلُهُمْ لَيْلاً ثُمَّ لَنَقُولُنَّ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمِّ اللَّمِ الثَّانِيةِ لِوَلِيَّهِ اَى وَلِي دَمِهِ مَا اللَّمِ الثَّانِيةِ لِوَلِيَّهِ اَى وَلِي دَمِهِ مَا شَهِدْنَا حَضَرْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ بِضَمَّ الْمِيْمِ وَفَتَنْحِهَا اَى إِهْلَاكُهُمْ اَوْ هَلَاكُهُمْ فَلَا نَذْرِى مَنْ قَتَلَهُ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ .

ا. وَمَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَمَكَرْنَا مَكُرًا وَمَكَرْنَا مَكُرًا اَى جَازَيْنَاهُمْ بِتَعْجِيْلِ عُقُوبَتِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ -

. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنُهُمْ اَهْلَكُنَاهُمْ وَقُومُهُمْ اَجْمَعِيْنَ - بِصَيْحَةِ جِبْرِيْلَ اَوْ بِرَمْيِ الْمَكَرُّتِكَةِ بِحِجَارةٍ يَرُونُهَا وَلاَ يَرُونَهُمْ.

٥٢. فَتِلْكُ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً خَالِيهَ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيهَا معننى الإشارة بِما ظَلَمُوا ط بِظُلْمِهِمْ أَى كُفْرِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايةً لَعِبْرَةً لِنَقُومٍ يَعْلَمُونَ قُدُرَتَنَا فَيَتَعِظُونَ ـ

## অনুবাদ :

8৯. <u>তারা বলল, অর্থাৎ তারা পরস্পর একে অপরকে বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা অবশ্যই রাত্রিবেলা আক্রমণ করব তাকে আর্লাহর রাত্রিবেলা আক্রমণ করব তাকে সীগাহটি وَوْدَ -এর সাথে এবং দিয়ে এবং দিয়ে এবং দিয়ে এবং দিয়ে এবং দিয়ে এবং দিয়ে ওবং দিয়ে পরিত্রার পরিবার-পরিজনকে অর্থাৎ যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাদেরকে রাতের আঁধারে হত্যা করব অতঃপর নিশ্চয় বলব আরুপর নিশ্চয় বলব আরুপর নিশ্চয় বলব তার অভিভাবককে, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি অর্থাৎ আমরা উপস্থিত হইনি। اهَا اَهَا اَهْ اَهَا اَهَا اَهَا اَهُا اَهُا اَهُا اَهَا اَهَا اَهَا اَهَا اَهَا اَهَا اَهُا اَهُا اَهَا اَهَا اَهَا اَهَا اَهَا اَهُا اَهُا اَهُا اَهَا اَهَا اَهُا اَهَا اَهُا اَهَا اَهُا الْهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُالْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُالْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُاهُا الْهُاهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُاهُا الْهُا</u>

৫০. তারা এ ব্যাপারে এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। অর্থাৎ আমিও তাদেরকে প্রতিদান দিলাম তাদের শাস্তি ত্রান্বিত করে; কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

৫১. <u>অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে</u>

<u>আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে</u>

<u>ধ্বংস করেছি।</u> হযরত জিবরীল (আ.)-এর বিকট

আওয়াজ দ্বারা কিংবা ফেরেশতাদের প্রস্তর নিক্ষেপণের

মাধ্যমে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে দেখতেন; কিন্তু তারা

ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেত না।

৫২. এই তো তাদের ঘর বাড়ি যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে উজার হয়ে পড়ে আছে। এখানে ইন্ট্র শন্টি বি হওয়ার ভিত্তিতে নসবযুক্ত হয়েছে। আর এর আমেল হলো নির্মুন নির্মুন বা অর্থ তথা নির্মুন তাদের সীমালঙ্গনের কারণে অর্থাৎ তাদের কুফরির কারণে এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে ও উপদেশ গ্রহণ করে।

#### অনুবাদ :

- ৫৩. এবং আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছি যারা ছিল মুমিন ও বিশ্বাসী হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি তারা ছিলেন চার হাজার এবং তারা ছিল মুক্ত/ সতর্ক শিরক হতে।
- كُوْلًا ৫৪. স্থরণ করুন, হ্যরত লৃত (আ.)-এর কথা गकि مُنْصُوب शरहार शूर्त أَذْكُرُ रक'न छेरा থাকার কারণে আর তার থেকে يُدُل হলো– যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অর্থাৎ, পুং মৈথুন/সমকামিতা <u>জেনে শুনে</u> একে অপরকে দেখিয়ে চরম অবাধ্যতামূলক ভাবে।

রেখে দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের মাঝে اَلْفُ বৃদ্ধি করে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। কাম তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায় তোমাদের কুকর্মের পরিণতি সম্পর্কে।

০০ ৫৫. তোমরা কি اَزِنَّكُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযা বহাল

তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর। এরাতো <u>এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।</u> সমকামিতা থেকে।

অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিাবার পরিজনকে <u>উদ্ধার কর্লাম, তার স্ত্রী</u> ব্যতীত, তাকে করেছিলাম আমার ভাগ্য নির্ধারণীতে অবশিষ্টদের ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ শান্তিতে নিপতিতগণের অন্তর্গত।

এবং তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর তা হলো পাথর বৃষ্টি যা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল <u>কতই না নিকৃষ্ট।</u> তাদের বৃষ্টি যা আজাবের মাধ্যমে

٥٣. وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا بِصَالِحٍ وَهُمَّ ٱرْبَعَةُ الْآنِ وَكَانُوا يَتَّكُونَ ـ الشِّرْكَ ٥٤. وَلُوطًا مَنْصُوبٌ بِالْذَكُرْ مُقَدَّرًا قَبْلَهُ وَيُبْدُلُ مِنْهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱتَأْتُونَ

الْفَاحِشَةَ أَي اللِّوَاطَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

يُبْصِرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْهِمَاكًا فِي

الْمُعْصِيَةِ. . أَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِينُ لِ الشَّانِيَةِ وَكُذُخَالِ الَّهِ بَيْنُهُ مَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِتنَّ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ عَاقِبَةً فِعَلِكُمْ .

৬৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত পরিবারকে آخِرجُوْآ أَلَ لُوْطِ آئ آهْلَةً مِنْ قَرْيَتِكُمْ ج <u> إِنَّهُ مُ انُّاسُ يَّتَطُهُ رُوْنَ مِنْ أَدْبَارِ</u> الرِّجَالِ.

فَانْجَيْنُهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ رَ قُدُّرْنُهَا جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِينُونَا مِنَ الْغُبِرِيْنَ البَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ.

.٥٨ هه. وَأَمْظُرْنَا عَلَيْهِمْ مُّطَرًّا جَهُوَ حِجَارَةُ السِّجِيْلِ الْمُلكَتُهُمْ فَسَاءَ بِنُسَ مَطُرُ الْمُنْذَرِيْنَ بِالْعَذَابِ مَطُرِهِمْ.

ه م الله على عباده الأمر النحمد لله على عباده الأمر الأمر النحالية وسلم على عباده الذين اصطفى هم الكله بتخفيق الهمزتين وإبدال الثانية الفا وتشره بيلها وإذخال الف بين المسهلة والأخرى وتركه خير لمن لمسهلة والأخرى وتركه خير لمن المسهلة المشركون بالياء والتاء النهاء والتاء النهاء والتاء

#### অনুবাদ :

কে. আপনি বলুন হে মুহাম্মদ 

আল্লাহরই জন্য। অতীতের কাফের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করায় এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ নাকি তারাঃ অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা যাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে তারাঃ নিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃতিটি ও অপরটির মাঝে তারি বৃদ্ধি করে বা তা পরিহার করে পঠিত রয়েছে। আর তির্বাই শব্দটি তি এবং তির সাথে যাদের শরিক করে তারা তাদের উপাসনাকারীদের জন্য উৎকৃষ্ট।

# তাহকীক ও তারকীব

ভিজ সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। সালিহ (আ.) ও উক্ত সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। সালিহ (আ.) ও উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। এখানে সামৃদ দ্বারা উক্ত নামের সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। হয়রত সালেহ (আ.)-এর উন্মত সামৃদকে দ্বিতীয় আ'দ [عَاد تَانِيَة] -ও বলা হয়। عَاد أُرنَى (প্রথম আদ) হলো হুদ সম্প্রদায়ের নাম। প্রথম আ'দ ও দ্বিতীয় আ'দ -এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল। - [জুমাল]

কংবা عَطَف بَيَانَ (থাকে عَطَف بَيَانَ ; হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। হযরত হুদ (আ.) হায়াত পেয়েছিলেন ৪৬৪ বছর। হযরত হুদ (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝে ৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

ভারা হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিছু মানুষ সমান আনল আর কিছু মানুষ সমান আনল না। আর আল্লামা যমখশরী (র.) বলেছেন, দু'দলের দ্বারা একদল হলো হযরত সালেহ (আ.) ও আরেক দল দ্বারা তাঁর উম্মত উদ্দেশ্য। তিনি عُطُف हाता عُطُف হওয়ার দক্ষন এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা عُطُف অব্যয়টি تَعْتِبْتُ بِالْإِتِكَالِ ব্ঝায়। অর্থাৎ রাসূল হওয়ার দাবির সাথে সাথেই দু'দল হয়ে গেছে। এক পক্ষে হলো হযরত সালেহ (আ.) আর আরেক পক্ষে তার কওমের লোকজন।

ভিতৰ ভবের দিক দিয়ে এটা فَرِيْغَانِ -এর সিফত। অর্থাৎ فَرِيْغَانِ শব্দটি শাব্দিক বিচারে যদিও বিবচন তবে প্রত্যেক দল যেহেতু কিছু সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এদিক দিয়ে তার মধ্যে বহুবাচনিক অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এ হিসেবে তার সিফতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

ষারা بطكب السَّبِئَة অর্থাৎ عَسَنَة पाता আজাব এবং بطكب আর بطكب আর بطكب আর مَسَنَة पाता আজাব এবং عَسَنَة पाता রহমত উদ্দেশ্য । যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন ।

ভ ত্রি ত্রি কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। ত্রি কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। ত্রিকার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। ত্রিকার ত্রিকার ত্রিকার ত্রিকার ত্রিকার হলো মদীনা ও শামের মধ্যকার এক উপত্যকা। সামৃদ জাতি সেখানকার অধিবাসী ছিল।

وَهُ مُ الْهُ وَهُ الْهُ الْهُ الْهُ وَهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُوالِ وَالْهُ الْمُوالِ وَالْمُ الْمُوالِ وَالْمُ الْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤُمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤُمِلُولُ وَالْمُؤُمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِم

এর ব্যাখ্যা بطُلْمِهِم ছারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَوْلُهُ بِمَا ظَلَمُوا -এর ব্যাখ্যা بطُلْمِهِم ছারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে وَرُيَتُ بِمَا ظَلَمُوا بَالْمُوا উদ্দেশ্য । [অর্থার্ৎ তারা একে অন্যের সামনে অগ্রীলতায় লিপ্ত হতো ।]

ন্ত্র মধ্যে যে অস্পষ্টতা রয়েছে এর নির্দ্ধানী -এর মধ্যে যে অস্পষ্টতা রয়েছে এর দারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত অস্পষ্ট রাখার এ ইঙ্গিত ছিল যে, তাদের এ আচরণ উচ্চারণ করারও যোগ্য নয়; বরং তা অতিশয় ঘৃণিতও জঘন্য বিষয়। বিবেকবান কোনো মানুষ এ কথা স্বীকারও করবে না যে, মানুষের দারা এমন জঘন্যতম আচরণ প্রকাশ পেতে পারে।

وَالْخُسَاءِ : এর দারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে দু'পক্ষ থেকে পাপ রয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার এবং নারীদেরকে বর্জন করার।

ضَوْلُهُ تَجْهَلُونَ ؛ প্রশ্ন : عَنَوْلُهُ تَجْهَلُونَ وَعِفَتْ এর সিফত, অথচ مَوْصُوْف صِفتْ এর মধ্য تَجْهَلُونَ । তথা সঙ্গতি নেই কেননা عَوْمُ হলো غَائِبُ আর تَجْهَلُونَ হলো خَاضِرْ হলো خَاضِرْ

উত্তর: কোথাও مُخَاطَبٌ তথা নাম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষ একত্র হলে مُخَاطَبٌ বা মধ্যমপুরুষ জোরদার হওয়ার কারণে তাকে مُخَاطَبٌ তথা নামপুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। -[জুমাল]

এ উত্তরও দেওয়া যেতে পারে যে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে যেহেতু مَوْم কে, এ কারণে তাকে كَاضِرٌ -এর স্থলে রেখে সিফতকে كَاضِرٌ -এর সীগাহ দ্বারা আনা হয়েছে।

উহ্য রয়েছে। تَجْهَلُونَ अत দারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَغْهُلُونَ अत দারা ইঙ্গিত করেছেন যে,

हिल অসাধারণ ও অशाजिक بالنَّمَ النَّمَ النَّمَ عَلَوْمُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غُولُهُ وَلَقَدُ اَرْسَلَنَا اللّٰي خُمُودَ اَخَاهُمُ : এটা এ স্রার চতুর্থ কাহিনী, কুরআন মজীদে ৮ স্থানে হযরত সালেহ (আ.)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাকে সামূদ বলা হয়। হযরত সালেহ (আ.) এর থেকে তার বংশ পরম্পরা ছয় পুরুষের মাধ্যমে সামূদ পর্যন্ত পৌছে। এটা ইমাম বগভী (র.)-এর অভিমত। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ মতে এটাই স্বাধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। –[কাসাসুল কুরআন]

এর দ্বারা এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সামৃদ জাতির উর্ধ্বতন পুরুষের নাম হলো সামৃদ। সামৃদ থেকে হযরত নৃহ (আ.) পর্যন্ত বংশ-পরম্পরার ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। ১. সামৃদ ইবনে আমির, আমির ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নৃহ। ২. সামৃদ ইবনে আ'দ ইবনে আউস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নৃহ (আ.)। আল্লামা আলুসী (র.) লিখেন, ইমাম সা'লাবী (র.) দ্বিতীয় উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামৃদ জাতি হলো সামীয় গোত্রসমূহেরই একটি শাখা। عَادُ الْأُولَى তথা প্রথম আ'দ -এর ধ্বংসের সময় হযরত হুদ (আ.)-এর সাথে সে বেঁচে গিয়েছিল। এ সামৃদ -এর বংশকেই عَادُ ثَانِيَة বা দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়।

সামৃদ জাতির বসতি: সামৃদ জাতি কোথায় বসবাস করত? এ বিষয়ে এটা নিশ্চিত যে, তারা হিজর এলাকার অধিবাসী ছিল। হেজায় ও শাম -এর মাঝে ওয়াদিউলু কুরা পর্যন্ত যে এলাকা দেখা যায়, এ সবই হলো তাদের আবাসভূমি। বর্তমানে তা 'ফাজ্জুন্নাকা' নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সামৃদ জাতির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

সামৃদ জাতির ধর্ম: সামৃদ জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় পৌত্তলিক তথা মূর্তিপূজক ছিল। আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত। তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরই গোত্র থেকে হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। উক্ত জাতির প্রায় ৪ হাজার মানুষ তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, আজাব আসার আগে তিনি তাদেরকে নিয়ে বর্তমান 'হাজারা মাউত' নামক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) পরবর্তীতে সেখানেই ইত্তেকাল করায় উক্ত এলাকাটি 'হাজারা মাউত' [মৃত্যু উপস্থিত হলো] নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আল্লাহ তাআলার উদ্ধ্রী: হযরত সালেহ (আ.) তার জাতিকে বহু বুঝালেন। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ এবং মূর্তিপূজা বর্জনের পরিবর্তে আরো বেশি শক্রতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত হলো। যদিও নিরীহ সহজ-সরল কিছু মানুষ তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল, তবে নেতৃত্বস্থানীয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধনী শ্রেণির লোকজন ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রইল। তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তথা পৌত্তলিকতার উপর অটল রইল। আল্লাহ তা আলার প্রদন্ত সর্বপ্রকার নিয়ামত ও অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতাকে নিজেদের পেশা বানিয়েছিল। তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে শুধু মিথ্যাবাদীই আখ্যা দেয়নি; বরং তাকে বিভিন্নভাবে উপহাস ও কটুক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তারা তাঁর দাওয়াত ও নসীহতকে অগ্রাহ্য করে তাঁর নিকট নবুয়তের বিশেষ নিদর্শন বা প্রমাণ চাইল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উদ্ধীর ঘটনার বিবরণ: হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনীর বিবরণ হচ্ছে, হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমের লোকজন যখন তাঁর দাওয়াতের দরুন বিরক্ত হয়ে গেল, তখন তাদের নেতৃত্বস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি জনতার সামনে হযরত সালেহ (আ.)-কে বলল যে, সত্যিই যদি তুমি আল্লাহর প্রেরিত হও, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো নিদর্শন বা মুজেযা দেখাও। একে আমরা তোমার সত্যতায় বিশ্বাস করব। হযরত সালেহ (আ.) বললেন, এমন যেন না হয় যে, উক্ত নিদর্শন দর্শনের পরও তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধর্ম বিশ্বাসের উপর অনড় থাক। নেতৃবর্গ তখন জোরালোভাবে বলল, না, আমরা তা দেখামাত্রই ঈমান আনয়ন করব। হযরত সালেহ (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন ধরনের নিদর্শন চাও? তারা জবাবে বলল— সামনের পাহাড় বা বসতির এ পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উদ্ধী বের করে দেখাও, আর উক্ত উদ্ধীটি বের হওয়ার পর পরই সবার সামনে বাচ্চাও প্রসব করবে।

হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। ফলে তখনই উক্ত পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উদ্ভী বেরিয়ে এলো এবং সাথে সাথে তা একটি বাচ্চা প্রসব করল। এ থেকে তাদের নেতৃবর্গের মধ্যে হতে জুনদা ইবনে ওমর তো তখনই ঈমান নিয়ে এলো, আর অন্যান্যরাও যখন তার অনুকরণে ঈমান আনবে এমন সময় তাদের মন্দিদের ঠাকুর ও পুরোহিতরা তাদেরকে নানা কথা বলে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখল।

হযরত সালেহ (আ.) কণ্ডমের সকলকে বিভিন্নভাবে বুঝালেন। তিনি বললেন— দেখ, তোমাদের কামনা মতেই এ উষ্ট্রী প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এটাই সিদ্ধান্ত যে, এর জন্য পানি পানের পালা নির্দিষ্ট থাকবে। একদিন এই উষ্ট্রীর, আরেকদিন অন্য সকল লোকজন ও তাদের পালিত পশুর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর সাবধান! এর যেন কোনোরূপ কষ্ট না হয়। এর যদি কোনোরূপ কষ্ট হয় তাহলে তোমাদের কোনো নিস্তার নেই। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এ ধারা বহাল ছিল। বহু লোক তার দুধ দ্বারা উপকৃত হতো। তবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এ বিষয়টি অসহনীয় হয়ে উঠে। তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র হতে থাকে যে, এ উদ্ভীকে মেরে ফেলতে হবে। যাতে পালাবন্টন থেকে মুক্তি লাভ হয়। কেননা এটা আমাদের নিজেদের ও আমাদের পশু-পাখিদের জন্য অত্যন্ত দুর্বিসহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই এর দরুন কষ্টের শিকার হচ্ছি। তবে তাকে হত্যা করার কারো হিম্মত হচ্ছিল না।

পরে সাদৃক নামক জনৈক সুন্দরী ধনবতী রমণী নিজেকে 'মিসদা' নামক ব্যক্তির সামনে এবং অপর এক ধনবতী রমণী উনায়যা তার সুন্দরী কন্যাকে কায়দার [কুদার] নামক ব্যক্তির সামনে এ কথা বলে পেশ করল যে, তারা যদি উক্ত উদ্ভীকে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে এরা তাদের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। তাদেরকে বিবাহ করে আনন্দ উপভোগ করবে। তাদের এ উত্তেজনাকর প্রস্তাবে কায়দার ইবনে সালিফ ও মিসদা উদ্ধৃদ্ধ হয়ে এর জন্য প্রস্তুতি নিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, উদ্ভীর চলাচল পথে আত্মগোপন করে বসে থাকবে। উদ্ভীটি যখন মাঠের দিকে যাওয়ার জন্য বের হবে, তখন অতর্কিত তার উপর আক্রমণ করবে। এ ব্যাপারে তারা আরো কয়েকজনের সহায়তা কামনা করল এবং তারা তাতে সম্মত হলো।

মোটকথা উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত মাফিক উদ্ভীকে হত্যা করে ফেলল। তারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করল যে, রাতে আমরা সবাই একত্র হয়ে সালেহ (আ.) ও পরিবারের সবাইকে হত্যা করব। তাদের অলী তথা অভিভাবকদের কেউ আমাদেরকে সন্দেহ বা দোষরোপ করলে আমরা বলব যে, এ কাজ আমরা করিনি। আমরা তো সেখানে হাজিরই ছিলাম না । উদ্ভীকে হত্যা করার পর তার বাচ্চাটি পালিয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়ে চিৎকার করতে করতে এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত সালেহ (আ.)-এ বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বললেন, অবশেষে তা-ই হলো আমি যার আশক্ষা করেছিলাম। এখন তোমরা আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা কর। তিনদিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব এসে তোমাদেরকে অনিবার্য ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর বজ্বপাতের আজাব আপতিত হলো এবং রাতে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলল, আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে রয়ে গেল।

ভাষ্ণসীরে রহুল মা'আনী প্রণেতা আল্লামা আল্সী (র.) লিখেন, সামৃদ জাতির উপর পূর্বের দিনের ভোরবেলা থেকেই আজাবের নিদর্শনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথম দিন তাদের সকলের মুখমণ্ডল এমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল যেমন ভয়ের প্রাথমিক পর্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয় দিন সবার চেহারা রক্তিমাকার ধারণ করল। এটা ভয়-ভীতির দ্বিতীয় পর্যায় ছিল। আর তৃতীয় দিন সবার চেহারা সম্পূর্ণ কাল বর্ণের হয়েছিল। এটা ছিল ভয়-ভীতির তৃতীয় পর্যায়। যার পরে কেবল মৃত্যুই বাকি থেকে যায়।

মোটকথা এ তিন দিনের পরে আজাবের প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এসে গেল। রাত্রিকালে এক ভয়ন্কর বিকট শব্দ তাদের সবাইকে যে যে অবস্থায় ছিল উক্ত অবস্থায় ধ্বংস করে ফেলল। কুরআন মজীদে এ ভয়ন্কর আওয়াজকে কোথাও الطَّاعَبُ [বজ্র], কোথাও বিক্রমন সৃষ্টি, কোথাও الطَّاعَبُ [ভিৎকার] দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সবই একই বাস্তবতার বিভিন্নরূপ প্রকাশমাত্র। যাতে এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তা কত মারাত্মক ও ভয়ন্কর ছিল। একদিকে সামৃদ জাতির উপর এ আজাব অবতীর্ণ হলো। অপরদিকে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর অনসুসারী মুসলমানগণকে আল্লাহ তা আলা নিজ হেফাজতে নিয়ে নিলেন। তাদেরকে তিনি এ আজাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন। মুসলমানগণকে আল্লাহ তা আলা নিজ হেফাজতে নিয়ে নিলেন। তাদেরকে তিনি এ আজাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন। ইতিপূর্বে হযরত লৃত (আ.)-এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত লৃত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতুম্পুত্র। হযরত লৃত (আ.)-এর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর হিজরতকালে হযরত লৃত তাঁর সফর-সঙ্গী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন মিশর গমন করেন তখনো তিনি তার সঙ্গে

ছিলেন এবং একই সঙ্গে মিশরে অবস্থান করেন। তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, লৃত (আ.) মিশর থেকে হিজরত করে केंद्रे তথা উর্দুন -এর পূর্বাঞ্চলের সাদৃম ও সামূরা এলাকায় চলে যাবেন। সেখানে থেকে তিনি আল্লাহর বান্দাদের নিকট দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করবেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তন করবেন।

ভূটি তিন্দু এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জাতিগোষ্ঠির উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদি গণ্য হব। কারণ রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর শিরক, হত্যা ও লুষ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গুনাহ! বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসন্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো হযরত সালেহ (আ.)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখল? জবাব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিকে দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি কররে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল; কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আয়াতে الَّذِينَ مُطْعَلَى বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গাম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহ্যাবের مَسُلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا كَالْمُعَالِيَةِ وَسَلِّمُوا كَالْمُعَالِيةِ وَسَلِّمُوا كَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَسَلِّمُوا كَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةِ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَالِيةُ وَالْمُعَلِيقُوالِمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِيقُوالِم



#### অনুবাদ:

৬০. বল দেখি কে সৃষ্টি করেছেন আকাশ্মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টিং অতঃপর আমি সৃষ্টি করি এখানে غَانِبٌ তথা নাম পুরুষ হতে حُتَكُلِّمُ তথা উত্তম পুরুষের দিকে وَالْتِغَاتُ তথা বাক্যের ধারার পরিবর্তন হয়েছে। এর - عِدِيْقَةُ अंकि حَدَائِقُ - وَعِدِيْقَةُ वाता प्रत्नातम قَدَائِقُ - वत বহুবচন; অর্থ- চতুম্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যান। তার বৃক্ষাদি উদগ্রত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এ ব্যাপারে তোমাদের ক্ষমতা না থাকার কারণে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? এ বিষয়ে কোনো সাহায্যের জন্য অর্থাৎ তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। 🗐 -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয়ের মাঝে একটি اَنْفُ বৃদ্ধি করে এর সাত স্থানেই। তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত <u>হয়।</u> অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার

৬১. অথবা কে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করেছেন
ফলে পৃথিবী তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে নড়াচড়া
করে না এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাবিহত করেছেন
নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত
পাহাড় এবং তার দ্বারা পৃথিবীকে স্থির করেছেন
এবং দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়
লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির মধ্যে; একটি অপরটির
সাথে মিশে যায় না। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ
আছে কিং তবুও তাদের অনেকেই জানে না তাঁর
একত্বাদকে।

رَدُ اَمَّنُ خَلَقَ السَّمَاءِ مَاءً عَ فَانْبَتْنَا فِيْهِ الْحَمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً عَ فَانْبَتْنَا فِيْهِ الْحَدَّاتِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّم بِهِ مَدَائِقَ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّم بِهِ مَدَائِقَ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّم بِهِ مَدَائِقَ مَمْعُ حَدِيقَةٍ وَهُو الْبُسْتَانُ مَكَوَّطُ ذَاتَ بَهْجَةٍ عَصْنِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْلِتُوا شَجَرَهَا لِعَدَم قُدْرَتِكُمْ لَكُمْ أَنْ تُنْلِتُوا شَجَرَهَا لِعَدَم قُدْرَتِكُمْ عَلَيْهِ وَإِذْخَالِ الْفِي بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ وَإِذْخَالِ الْفِي بِينَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ وَلَا لَكُ اَي لَيْسَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ مَعَالِلهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ مَعَالَى ذَلِكَ أَي لَيْسَ مَعَالِلهُ عَلَى اللهِ عَيْرَهُ .

المَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا لَا تَسِيدُ بِاهْلِهَا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا فِينَمَا بَيْنَهَا انْهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رُواسِيَ جِبَالاً اثْبَتَ بِهَا الْأَرْضَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط بَيْنَ الْعَذْبِ وَالْمِلْحِ لَا يَخْتَلِطُ احَدُهُمَا بِالْأَخْرِ وَالْمِلْحِ لَا يَخْتَلِطُ احَدُهُمَا بِالْأَخْرِ وَالْمِلْحِ لَا يَخْتَلِطُ اكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تَوْجِيْدَهُ.

### অনুবাদ :

- ৬২. <u>অথবা কে আর্তের আহবান সাড়া দেন</u> অর্থাৎ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তি আহবানে সাড়া দেন। যখন সে তাঁকে ডাকে এবং আপদবিপদ দূরীভূত করেন তার থেকে ও অন্যান্যদের থেকে। এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। এখানে ইযাফতটি 🔑 অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক পরবর্তী বংশকে পূর্ববর্তী বংশের স্থালাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে <u>থাক। تَذَكَّرُوْنَ</u> ফে'লটি يَاء এবং يَزگُرُوْنَ পঠিত। আর এতে 🌜 টা 🗓 -এর মধ্যে প্রবিষ্ট বা ইদগাম হয়েছে। আর 💪 অতিরক্তি হয়েছে যা অতি সামান্য ও নগণ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
- न्या ७७. ज्या एवं प्रात्त प्रिक भथ क्षमर्गन करतन। اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ يُرْشِدُكُمْ اِلْي مَقَاصِدِكُمْ অর্থাৎ তোমদেরকে তোমাদের লক্ষ্যস্থলের প্রতি দিক নির্দেশনা দান করেন জল ও স্থলের অন্ধকারে রাতের বেলায় তারকারাজির মাধ্যমে এবং দিবসে পৃথিবীর বিভিন্ন নিদর্শনসমূহের মধ্যে। এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কিঃ তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধের। তাঁর সাথে অন্যকে
  - জ্জ বিন্দু থেকে। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন মৃত্যুর পরে যদিও তারা পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না। কারণ এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কে তোমাদের কে আকাশ থেকে বৃষ্টির সাহ-ায্যে এবং পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ ও তরুলতার সাহায্যে জীবনোকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এবং তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। হে মুহাম্মদ 🚟 ! আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো! অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে, আমার সাথে অন্য ইলাহ রয়েছে, সে উল্লিখিত কাজের কোনটি আঞ্জাম দিয়েছে?

- . مَنَّ يُتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ الْمَكُرُوبَ الَّذِي مَسُّهُ الضُّرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوعَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفًاء الْأَرْضِ مَ الْإِضَافَةُ بِسَعْنِي فِي أَيْ يَخْلِفُ كُلُّ قَرْنِ الْقَرْنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاللَّهُ مُّعَ اللَّهِ م قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ - تَتَّعِظُونَ بِالْفُوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيْهِ إِدْعَامُ التَّاءِ فِي الذَّالِ وَمَا زَائِدَةٌ لِتَقْلِيلِ الْقَلِيلِ الْقَلِيلِ .
- فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِالنُّجُوْمِ لَيُلَّا وَبِعَكَامَاتِ الْاَرْضِ نَهَارًا وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْسَ يَدَى دَحْمَتِهِ ﴿ أَيْ قُدَّامَ الْمَطْرِ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ ط تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ .
- নু الْمُرْحَامِ مِنْ الْمُرْحَامِ مِنْ الْمُرْحَامِ مِنْ الْمُرْحَامِ مِنْ الْمُرْحَامِ مِنْ الْمُرْحَامِ مِنْ نُطْفَة رِثُمَّ يُعِيدُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَانْ لَمْ يَعْتَرِفُوْا بِالْإِعَادَةِ لِقِيبَامِ الْبَرَاهِيْنِ عَلَيْهَا وَمَنْ يُتَرُونُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ بالمطر وَالْاَرْضِ م بِالنَّبَاتِ وَالْهُ مَّعَ اللُّهِ أَيْ لَا يَفُعَلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ إِلَّا اللُّهُ وَلاَ إِلَّهَ مَعَهُ قُلْ يَا مُحَمَّدُ هَاتُوا برُهَانَكُمْ حُجَّتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ إِنَّ مَعِيَ إِلْهًا فَعَلَ شَيْئًا مِمًّا ذُكِرَ ـ

#### অনুবাদ:

ত্ত তেওঁ নুন্দ্র করা কিয়ামতের ক্ষণ ও কাল সম্পর্কে রাস্ল তিত্ত নির্দ্দির ভান না অর্থাণ করলে অবতীর্ণ হয় — আপনি বলুন!

কালাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অর্থাণ ফেরেশতা ও

মানুষদের থেকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।

আল্লাহ ছাড়া অর্থাণ একমাত্র তিনিই সে জ্ঞান রাখেন।

আবং তারা জানে না অর্থাণ কাফেররা অন্যান্যদের ন্যায়

কখন তারা উখিত হবেং

وَرَاءَةَ وَفِي الْخُرِى إِذَّارِكَ بِعَشْدِيْدِ الدَّالِ وَاصْلُهُ تَكَارَكُ أَبْدِلَتِ السَّاءُ دَالاً وَاصْلُهُ تَكَارَكُ أَبْدِلَتِ السَّاءُ دَالاً وَاحْتُلْبَتْ هَمْزَةً وَادْغِمَتْ فِي الدَّالِ وَاجْتُلْبَتْ هَمْزَةً وَادْغِمَا الْكَالُو وَاجْتُلْبَتْ هَمْزَةً وَادْغُمُ لَلْبَتْ هَمْزَةً وَالْاَصْلُ الْكَبْلُ اللَّهُ وَلَحِقَ اوْ تَتَابَعُ وَتَلاَحُقَ وَادْغُمُ لَلْمُهُمْ فِي الْأَخِرةِ نِن اَيْ بِهَا حَتّٰى عَلْمُهُمْ فِي الْأَخِرةِ نِن اَيْ بِهَا حَتّٰى سَالُوا عَنْ وَقْتِ مَجِيْئِهَا لَيْسَ الْاكُمُ وَقُلُو مَنْ عَمْى الْقَلْبُ وَهُو كَالْمُهُمْ فَيْ مَنْ فَيْ مَنْ عَمْى الْقَلْبُ وَهُو الْكَامُ لَا عُمْونَ مِنْ عَمْى الْقَلْبُ وَهُو الْكَامُ اللَّهُمُ مِنْ عَمَى الْقَلْبُ وَهُو الْكَامُ وَهُو الْكَامُ اللَّهُ مِنَا قَبْلُهُ وَالْاصَلُ عَمِينُونَ اللَّهُ وَالْاصَلُ عَمِينُونَ إِلَى الْجِيْمِ بِعَدْ حَذْفِ كَسَرَتِهَا .

৬৬. <u>আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে।</u> اَكُرُمُ वि يُرُكُ अर्थ হয়েছে এবং إِذُرُكَ শব্দটি مُلُو اللهِ ওজনে। অন্য কেরাতে ঠ্র্রি তাশদীদযুক্ত ট্রি -সহ মূলত ছিল كَارُك ; এরপর تَكَارُك पाরা পরিবর্তন করে 🖟 -কে 🖟 -এর মধ্যে ইদগাম করে শুরুতে সাকিন হওয়ায় একটি হামযায়ে ওয়াসল আনা হয়েছে ফলে ادارك হলো। অর্থ- মিলিত হলো, উপনীত হলো। এ অর্থ প্রথম কেরাত অনুপাতে আর পরবর্তী কেরাত অনুপাতে অর্থ হলো– একের পর এক আসা, মিলিত হওয়া। আর এ ক্ষেত্রে ক্লান্তি অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা কিয়ামত আগমনের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে– বিষয়টি এরূপ নয়। <u>তারা তো এ</u> বিষয়ে সন্দিগ্ধ; বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। کمیون শব্দটি আই তথা অন্তর অন্ধ হওয়া থেকে গৃহীত। এটা পূর্বের عُبُالُغَه وصاباً وعلى مُبَالُغَه وصاباً على الله والله على الله والله আধিক্যজ্ঞাপক। এটা মূলত عَمِيْتُونَ ছিল। ياء -এর উপর পেশ কঠিন হওয়ায় তা তার পূর্বের বর্ণে স্থানান্তর করা হয়েছে তার পূর্বের বর্ণের তথা كَسْرَة -এর كَسْرَة ফেলে দেওয়ার পর। এরপর দু সাকিন একত্র হওয়ায় ে -কে ফেলে দিয়ে 🔆 🚣 বানানো হয়েছে ।

# তাহকীক ও তারকীব

করা। অর্থাৎ তোমরা হলে সীমাতিক্রমকারী জাতি। কেউ কেউ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضُ قَرَارًا কেউ কেউ। কেউ কেউ। এবং পরবর্তী এ ধরনের বাক্যত্রয়কে এই কৈটো اَمَّنْ جَعَلَ السَّامُوتِ স্থির করেছেন। তবে এটাই বিশুদ্ধ মনে হয় যে, ভিনো জায়গায় بَدْل অব্যয়টি تَبْكِينَت তথা প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করার এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর - بَعَلَ अर्थ নেওয়া হয়। আবার خَلَنَ अर्थ নেওয়া হয়। আবার جَعَلَ । অবির جَعَلَ । অবির جَعَلَ । অবির جَعَلَ विठी بَعَثَوُل कर्ष । जोवार عَنْعُول कर्ष । जोवार مَنْعُول कर्ष निठी بَعْدُول عَدْدُ اللَّهُ اللّ

এর অন্তর্গত। عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِّ এটা وَيُجِيبُ المُضْطَرَّ হলোঁ عَطْف হরে। এটা وَيُخْشِفُ وَيَخْشِفُ মুসান্লিফ (র.) وَعَنْ غَيْرِهِ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

সম্পূৰ্ণ অন্তিত্বহীনতা] -এর প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ تَذَكُّرُ -কে সম্পূর্ণরপে অন্তিত্বহীনতা] -এর প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ تَذَكُّرُ -কে সম্পূর্ণরপে نَفِيْ

- अठी निस्नाक छेश अद्भात छेखत : वर्षे निस्नाक छेश अद्भात छेखत -

প্রশ্ন : কাফেররা যখন পুনরুর্থানে বিশ্বাসীই নয়, সুতরাং তাদেরকে এ কথা বলা যে, 'যে সন্ত্বা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন, তিনি উত্তম নাকি তাদের দেবতারা কতুটুক সঙ্গতঃ

উত্তর: কাফেররা যদিও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, তবে প্রাথমিক সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। আর সূচনার মাধ্যমে পুনরুত্থান বুঝাটা অতি সহজ বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে বিশ্বাসী ধরে নিয়ে এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

এ বাক্যটি এখানে পরপর পাঁচ স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি قَوْلُهُ اللّٰهِ এর উপর সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সমাপ্ত হয়েছে । ইন্টুর্ন এর উপর, চতুর্থটি সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সমাপ্ত হয়েছে يَوْلِيَكُمُ مَا تَذَكُرُونَ এর উপর, তৃতীয়টি بَنْ أَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْلُمُونُ وَاللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَ اللّٰهِ وَلاَلْهُ وَاللّٰهُ و

वना त्रांह । कातन पूर्त الله أمن أمعى الله वना रख़ंह । कातन पूर्त الله वना रख़ंह । कातन पूर्व الله वना रख़ंह । कातन किल्ल مُعَدُ وَلَم वाता किल्ल مُعَدُ وَلَم الله الله वाता किल्ल مُعَدُ قَلَ الله वाता किल्ल مُعَدُ وَلَم الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

এর ব্যাখ্যা بِهَا । प्राता করে ইঙ্গিত করেছেন যে, نِي الْأَخِرَةِ: قَنُولُـهُ فِي الْأَخِرَةِ । وَي الْأَخِرَةِ বিষয়ে তাদের জ্ঞান কি অক্ষম হয়ে গেছে।

অর্থা। অর্থা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِی তথা هَلْ তথা بَلْ अর্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, کَوْلُمُهُ كَيْسَ الْاَصُرُ كَذَالِكَ আর্থা। অর্থাৎ اِسْتِفْهَام اِنْكَارِی তথা هُلُ صَالِحُ اللهُمْ عِلْمُ بِالْأَخِرَةِ اَیْ لَمْ یُصَدِّقُوا بِهَا وَلَمْ یَعْتَقِدُوْهَا -বাক্যিটি এরূপ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেননা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণু তাঁরই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের জীবন্ত সাক্ষী। তাই পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো শিরক ও কৃফর থেকে খাঁটি তওবা করা এবং এক আল্লাহ পাকের একত্বাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হওয়া। পূববর্তী পারার সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে - اَ اَلْكُمُ خَبِّرٌ اَكُ يُشْرِكُونَ

অর্থাৎ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকই উত্তম? নাকি তারা যাদের শরিক করে সেই অসহায় জড় পদার্থ মূর্তিগুলো উত্তম? এ প্রশ্নের জবাব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যিনি সৃষ্টি করেছেন নিখিল বিশ্বকে, যিনি সবকিছুর পালনকর্তা, তিনিই উত্তম, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা, তাঁর এক আদেশেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অন্তিত্ব লাভ করেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

أُمَّن خُلَقَ السَّمُوتِ وَالأرضَ

তা ওহীদের প্রমাণ: বল দেখি, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। ﴿اَنْزَلُ لَكُمْ আর কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান। আর ঐ বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ পাকই জমিনে তরুলতা উৎপাদন করেন, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে আর কারো নেই। বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বিশ্বয়কর নিদর্শনসমূহ অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّبْوَاتِ وَأَلاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّبْلِ وَالنَّهَارِ لَأَياتٍ لِأُولِي الْالباكِ -

"নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিজীবিমহলের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে"। –[সুরা আলে ইমরান]

আরো ইরশাদ হয়েছে – وَفِى الْأَرْضِ الْيَاتُ لِلْمُؤْقِنِيْنَ পএবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।" —সরা জারিয়াত।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে - وَفَى انْفُسِكُمْ افَلَا تَبْصِرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَبْصِرُونَ (এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহর অন্তিত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে, তা কেন তোমরা দেখছো না"؛ -[সূরা জারিয়াত]

বস্তুত মানুষের শৈশব, কৈশোর এবং বার্ধ্যক্যের বিভিন্ন অবস্থায় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরতের বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ পাক জমিনকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন, তাতে উদ্যান তৈরি করে দেন। এ পৃথিবীতে সামান্য তরুলতা উৎপাদনের ক্ষমতা কি তোমাদের আছে? বস্তুত এসব কিছুই ধ্রুব সত্য। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের স্থলে অন্যের পূজা করতে যাও কোন যুক্তিতে? কোন বুদ্ধিতে?

তবু কি বলবে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য প্রভূ রয়েছে? বরং তারা এমন লোক যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছেন। অক্ষম অসহায় জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করা, এমনকি আল্লাহ পাকের সমান এবং সমকক্ষ মনে করা এবং তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করা নির্বৃদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ভিন্ন । তথ্ন থেকে পৃথিবী স্থিবির হয়ে আছে, আর দু'টি নদীকে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করে বেংগিছেন, যাতে করে এক পরিচয় অন্যের মধ্যে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কাছাকছি থেকেও নিজ নিজ সাকুর এবং কালাকর তার কালেক পৃথিবীর উপর বিসিয়ে দিয়েছেন। তথন থেকে পৃথিবী স্থবির হয়ে আছে, আর দু'টি নদীকে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করে রেখেছেন, যাতে করে একের পরিচয় অন্যের মধ্যে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কাছাকাছি থেকেও নিজ নিজ সাত্ত্র্য এবং পরিচয় অক্ষুণু রাখতে পারে। এসব একমাত্র আল্লাহ পাকের বিশ্বয়কর কুদরতেরই জীবন্ত নিদর্শন।

থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো অভাব হেতু অপারগ ও অন্থির হওয়া। এটা তখনই হয় যখন কোনো হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে কিন্তুন বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তাফসীর সৃদ্দী, যুনুন মিসরী, সহল ইবনে আন্দুল্লাহ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ্রাট্ট্রে এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন–

اللُّهُمُّ رَحْمَتُكَ أَرْجُوا فَلَا تَكَلِّنِي إِلَى طَرْفَةِ عَبْنِ وَأَصْلِعْ لِنَي شَانِي كُلَّهُ لا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। -[কুরতুবী]

অসহায়ের দোয়া একাপ্ত আপ্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয়: ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করাটাই হলো ইখলাস। আল্লাহ তা'আলার কাছে, ইখলাসের বিরাট মর্তবা রয়েছে। মুমিন কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছে থেকেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ ইখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ক্রিলের বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয় এতে সন্দেহ নেই। ১. উৎপীড়িতের দোয়া।

২. মুসাফিরের দোয়া এবং ৩. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াএয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি কখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায়কারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহকে ডাকে, তখন সেও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদীস্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনো বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্কে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবু যর (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ক্রেভিল, আল্লাহর উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনো রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়। —[কুরতুবী]

যদি কোনো নিঃসহায়, মজলুম ও মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও কল্যাণবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগে কোনো ক্রটি আছে কিনা।

श्रेंवर्जी आয়ाण्त्र मात्थ मल्नर्क: পূর্ববর্তী আয়াण्त्र मात्थ मल्नर्क: পূর্ববর্তী আয়াण्त्र मात्थ मल्नर्क: পূর্ববর্তী আয়াण्त्र पाल्वत একত্বাদের দলিল স্বরূপ তাঁর কুদরত ও হিকমতের কয়েকটি নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহ পাকের কুদরতের আরো কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যা এক আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই ইরশাদ হয়েছে নির্মাণ হয়েছে নির্মাণ ইয়েছে নির্মাণ ইয়েছে নির্মাণ ইয়েছে নির্মাণ হয়েছে নির্মাণ হয়েছে নির্মাণ হয়েছে তিন্দু দুটান্ত প্রেমাণ করা হয়েছে করা সভব নয়। আই ইরশাদ হয়েছে নির্মাণ হয়েছে নির্মাণ করা হয়েছে তিন্দু দুটান করে গাকেন পথ দেখানা কে তাঁর রহমতের পূর্বে সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।"

অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সামুদ্রিক ভাগে বা স্থলভাগে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যখন কোনো দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন কে তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন? এ প্রশ্নের একই জবাব, তা হলো আল্লাহ পাকই পথ দেখিয়ে থাকেন। এমনিভাবে বৃষ্টির জন্যে যখন মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তখন আল্লাহ পাকই সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।

হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে যেমন ফেরেশতা, যত মাখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো ফেরেশতা অথবা নবী-রাস্লও শরিক হতে পারেন না। এ বিষয়ের জ্ঞান ব্যাখ্যা সূরা আন'আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

শিক্ষে হিন্দু নিট্ট : قَوْلُمْ بَلِ ادَّارِکَ عِلْمُهُمْ فِی الْاَخِرَةِ بَلَ هُمْ فِی شُکّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِی شُکّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِی الْاَخِرةِ بَلْ هُمْ فِی شُکّ مِنْهَا بَدَارِکَ عِلْمُهُمْ فِی الْاُخِرةِ بَلْ هُمْ فِی شُکّ مِنْهَا بَدَارِکَ عِلْمُهُمْ فِی الْاُخِرةِ بَلْ هُمْ فِی شُکّ مِنْها بَدَارِکَ عِلْمُهُمْ فِی الْاُخِرةِ بَلْ هُمْ فِی شُکّ مِنْها بَدَارِکَ عِلْمُهُمْ فِی الْاُخِرةِ بَلْ هُمْ فِی شُکّ مِنْها بَدَارِکَ عِلْمُ بَدِي الْاَحْرة بَدَارِكُ مِنْ اللهِ بَدَارِكُ مِنْ اللهِ بَدَارِكُ مِنْ اللهِ بَدَارِكُ مِنْهُمْ فِي اللهُ بَدَارِكُ عِلْمُ بَدَى اللهُ بَدَارِكُ مِنْ اللهُ بَدِي مِنْهَا بَدَارِكُ مِنْ اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي مِنْ اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي مِنْ اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي اللهُ بَدِي اللهُ اللهُ بَدِي اللهُ بَدَارِكُ اللهُ بَدِي اللهُ بَدَالِكُ اللهُ بَدَارِكُ عِلْمُ اللهُ بَدَالِكُ اللهُ بَدَالِهُ اللهُ بَدَالِكُ اللهُ بَدَالِي اللهُ بَدَالِكُ اللهُ بَدَالِهُ اللهُ بَدَالِكُ اللهُ بَدَالِكُ اللهُ اللهُ بَدَالِهُ اللهُ بَدَالِهُ اللهُ اللهُ ا

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ৣঁ শব্দটি ুঁ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে যে ইলম তাঁরা আখিরাতে অর্জন করবে, তা যদি দুনিয়াতেই অর্জিত হতো, তবে তারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করতো না। কিন্তু এখন যেহেতু কিয়ামত সম্পর্কে একীন নেই, তাই তারা সন্দেহে পড়ে আছে।

ত্রি করং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে।" অর্থাৎ, অন্ধ ব্যক্তি যেমন তার সমুখে কোনো কিছুই দেখে না, ঠিক তেমনিভাবে কাফেররাও তাদের ভবিষ্যতের কিছুই দেখে না।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ব্যতীত গায়েবের ইলম কারোরই নেই; বরং এরপর ইরশাদ করেছেন, এ কাফেরদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই। এরপর ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ দেখে তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, কিয়ামত অবশেষে হবে, কিন্তু কবে হবে তা কেউ জানে না। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহের ঘোরে আচ্ছার রয়েছে। আর এ সন্দেহের নিরসন তারা করতে পারে না। এরপর ইরশাদ করেছেন, এই কাফেররা অন্ধ হয়ে রয়েছে। এ অবস্থা হলো মুশরিকদের। —[মাযহারী খ. ৯, পৃ. ৬৮-৬৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের তিনটি দল রয়েছে, এক দল যাদের প্রকাশ্যে আখিরাত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই এবং এ অবস্থায়ই তারা নিশ্তিম্ব রয়েছে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে— بَلِ اذُرِكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ ''বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে''।

আর কাফেরদের দ্বিতীয় দল যারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে— بَلْ مُمْ فِينَ شَكِلَ مُمْ فِينَ شَكِلًا مُمْ فِينَ شَكِلًا وَهُمْ مِنْهُا مِعْهُمْ مِعْهُمْ مِعْهُمْ مِعْهُمْ مِعْهُمُ مِعْهُمُ مِعْهُمُ مِعْهُمُ مِعْهُمُ مِعْهُمُ مُعْمُمُونَ কথিব বরং তারা কর্মাদ হয়েছে— بَلْ مُمْ مِنْهُمَا عَمُمُونَ কর্মাদ হয়েছে— بَلْ مُمْ مِنْهُمَا عَمُمُونَ কর্মাদ হয়েছে— مِنْهُمَا عَمُمُونَ مُعْمُمُونَ কর্মাদের ক্ষি হয়ে রয়েছে। —[তাফসীরে মাজেদী পূ. ৭৭৪]

. وَفَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَيْضًا فِي إِنْكَارِ الْبَعْثِ وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَّأُونَا ٱلْبِنَّا لَمْخُرُجُونَ أَى مِنَ الْقُبُورِ.

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَابْا أَوْنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ مِنَا هٰذُآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ ٱلْأُوَّلِيْسَ جَمْعُ أُسْطُورَةٍ بِالطُّيمُ أَى مَا سُطِرَ مِنَ الْكِذْبِ .

. قُلْ سِيْرُوا فِي أَلاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ - بِبِانْكَارِهِمْ وَهِيَ هَلَاكُهُمْ بِالْعَذَابِ.

٧. وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا بِمَكُرُونَ تُسَكِّيةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَى لَا تَهْتَمُّ بِمَكْرِهِمْ عَلَيْكَ فَإِنَّا نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ.

٧١. وَيَقُولُونَ مَتْلَى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمْ صُدِقِيْنَ فِيْهِ.

. قُلُ عَسَى اَنْ يُكُونَ رَدِفَ قَرْبَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ فَحَصَلَ لَهُمُ الْقَتْلُ بِبَدْدٍ وَبَاقِي الْعَذَابِ يَاْتِينِهِمْ بَعْدَ الْمُوْتِ.

تَاخِيرُ الْعَذَابِ عَنِ الْكُفَّارِ وَلْكِنَّ اكْتُرَهُمُ لاَ يَشَكُرُونَ لَ فَالْكُفَّارُ لاَ يَشَكُرُونَ تَاخِيْرَ الْعَذَابِ لِإِنْكَارِهِمْ وُقُوعَهُ .

**٦٧** ৬৭. <u>কাফেররা বলে</u> অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে এ কথাও বলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পূর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে উথিত করা হবে? অর্থাৎ কবর থেকে।

৬৮. এই বিষয়ে তো আমাদেরক<u>ে এবং পূর্বে আমাদের</u> পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

এটাতো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু नয়। أسطورة भक्ति - এর বহুবচন; অর্থ-যে সকল মিথ্যা কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ৬৯. আপনি বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল? তাদের অস্বীকার করার কারণে। আর তা হলো শান্তি দ্বারা বিনাশ হয়ে যাওয়া।

৭০. <u>তাদের সম্পর্কে আপনি দুঃখ করবেন না এবং</u> তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। এর দারা মহানবী = -কে সান্ত্রনা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে তাদের কৃত ষড়যন্ত্রে আপনি অস্থির হবেন না। কারণ তাদের বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

৭১. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এই আজাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে? এ বিষয়ে।

৭২. আপনি বলুন, তোমরা যে বিষয়ে তুরানিত করতে চাচ্ছ সম্ভবত তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। বদর যুদ্ধে তাদের হত্যার মাধ্যমে কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর অবশিষ্ট আজাব আসবে মৃত্যুর পরে।

৩৮ ৭৩. নিক্তর আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল তন্মধ্য হতে কাফেরদের শাস্তিকে বিলম্ব করাও একটি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকতজ্ঞ। কাফেররা শাস্তি বাস্তবায়িত হওয়াকে অস্বীকার করার কারণে শাস্তি বিলম্বিত হওয়ায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

#### অনুবাদ

- ٧٤. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ لَا يُعْلِنُونَ بِالْسِنَتِهِمْ . تُخْفِيْهِ وَمَا يُعْلِنُونَ بِالْسِنَتِهِمْ .
- ٧٥. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ السَّمَاءُ وَلَيْ غَايَةٍ الْفَاسِ اللَّا فِي كِتَبِ الْخَفَاءِ عَلَى النَّاسِ اللَّا فِي كِتَبِ مَنْ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَمَكُنُونَ مَنْ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَمَكُنُونَ مِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكُفَّادِ .
- رَانَّ هَٰذَا الْقُرْانَ بَعُصُّ عَلَى بَنِينَ إَسْرَائِيلَ الْمَوْجُوْدِينَ فِي زَمَنِ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ . أَيْ بِبَيَانِ مَا ذُكِرَ عَلَى وَجْهِهِ الرَّافِعِ لِلْإِخْتِ لَافِ بَينَنَهُمْ لَوْ اخَذُواْ بِم وَاسْلُمُوْا .
- ٧٧. وَإِنَّهُ لَهُدَّى مِنَ السَّكَلَالَةِ وَّرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْعَذَابِ.
- ٧٨. إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ كَغَيْرِهِمْ يَوْمَ الْمُ الْقِيلُمَةِ بِحُكْمِهِ عِلَى عَنْدَلِهِ وَهُوَ الْقَيْلُمَ عَنْدَلِهِ وَهُوَ الْعَيْلِمُ عَنْدَلِهِ وَهُوَ الْعَيْلِمُ عَنْدَلِهِ وَهُوَ الْعَيْلِمُ عَنْدَلِهِ وَهُوَ الْعَيْلِمُ عَنْدَا الْعَيْلِمُ عَنْدَا الْعَيْلُمُ عَنَا يَحْكُمُ بِمَا يَحْكُمُ إِنَّا الْعَيْلُمُ عَنَا يَحْكُمُ بِمَا يَحْكُمُ الْعَنْدُةُ كَمَا بِهِ فَلَا يَسْمَكُنُ احَدًا مُخَالِفَتُهُ كَمَا خَالَفَ الْكُفَادُ فِي الدُّنْيَا انْبِياءُ وَالْعَدَاءُ وَي الدُّنْيَا انْبِياءُ وَالْعَدَاءُ وَي الدُّنْيَا انْبِياءُ وَالْعَدَاءُ وَي الدُّنْيَا انْبِياءُ وَالْعَدَادُ وَي الدُّنْيَا انْبُولِهَا الْعَلَادُ وَالْعَدَادُ وَالْعَدَادُ وَالْعَدَادُ الْعَلَادُ وَالْعَدَادُ وَالْعَدَادُ وَالْعَدَادُ وَالْعَدَادُ الْعَالِمُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ اللّهُ اللّه
- فَتَوكُلُ عَلَى اللّٰهِ قَ ثِقَ بِهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْحَقِّ الْمُعِينِ الْبَيْنِ الْمُقَادِ .

- ৭৪. <u>তাদের অন্তরে যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে</u> তাদের রসনার মাধ্যমে <u>তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।</u>
- ৭৫. আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য
  নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। এখানে غَائِبَةٍ -এর
  েটি মুবালাগার জন্য অর্থাৎ মানুষের নিকট যা
  অতি গোপন। আর كتاب مُبُنِّةٍ তথা সুস্পষ্ট গ্রন্থ
  দ্বারা এখানে লওহে মাহফ্য উদ্দেশ্য। অথবা যা
  আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমে রয়েছে তা
  উদ্দেশ্য। কাফেরদের শান্তিও উক্ত সংরক্ষিত
  বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।
- ৭৬. এই কুরআন বনী ইসরাঈলের নিকট বিবৃত করে

  আমাদের মহানবী = -এর যুগে বিদ্যমান বনী

  ইসরাঈলীদের নিকট। তাদের অধিকাংশ বিষয়কে

  যেসব নিয়ে তারা মতভেদ করে। অর্থাৎ উল্লিখিত

  মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহকে এমনভাবে বর্ণনা করে

  যে, তারা যদি তা মানত ও গ্রহণ করত তবে

  তাদের পারস্পরিক মতভেদ বিদূরীত হয়ে যেত।
- প ৭৭. <u>এবং নিশ্চয় এটা মুমিনদের জন্য হেদায়েত</u> শুষ্টতা থেকে <u>এবং রহমত</u> আজাব হতে।
  - ৭৮. <u>আপনার প্রতিপালক তো তাঁর বিধান</u> অর্থাৎ ইনসাফ <u>অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন</u> অন্যদের ন্যায় কিয়ামতের দিন। <u>তিনি পরাক্রমশালী</u> <u>ও সর্বজ্ঞ।</u> যে বিষয়ে তিনি ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে। কাজেই কারো জন্য তার ফয়সালার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। যেমন কাফেররা পৃথিবীতে তাঁর নবীগণের বিরোধিতা করে থাকে।
- . প ৭৯. <u>অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করুন! আপনি তো</u>

  স্পৃষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সুস্পৃষ্ট সত্য দীনের
  উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব পরিণামে কাফেরদের
  বিপরীতে বিজয় আপনারই জন্য নির্ধারিত।

#### অনুবাদ

ثُمُّ ضَرَبَ لَهُمْ اَمْثَالًا بِالْمَوْتَى وَالصُّمِّ وَالصُّمِّ وَالْعُمْ الْمَوْتَى وَالصُّمِّ وَالْعَمْ الْعَمْ الْمَوْتَى وَالْعَمْ الدُّعَاءُ إِذَا بِتَحْقِبْقِ الْمَوْتَى الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَلَوْا مُذْبِرِيْنَ.

٨١. وَمَّا انَّتَ بِهٰدِى الْعُمْى عَنْ ضَلَلَتِهِمْ طَ الْهُمْ عَنْ ضَلَلَتِهِمْ طَ الْفُولِ الْآ إِنْ مَا تُسْمِعُ سِمَاعَ إِفْهَامٍ وَقَبُولِ الْآ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِنَا الْقُزانِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ مُخْلِصُونَ بِتَوْجِيْدِ اللَّهِ.

٨٢. وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ حَقَّ الْعَذَّابُ أَنَّ يَنْزِلَ بِهِمْ فِي جُمُلَةِ الْكُفَّارِ أَخْرُجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مُنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَيْ تَكُلُّمَ الموجودين حين خُروجِها بِالْعَربِيَّةِ تَقُولُ لَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهَا نَانِبَةً عَنَّا أَنَّ النَّاسَ اَى كُفَّارُ مَكَّةَ وَفِي قِرَاءَ وْ فَتُع حَمْزَةٍ أَنَّ بِتَقْدِيْرِ الْسَاءِ بَعْدَ تَكَلُّمِهُمْ كَانُوا بِالْتِنَا لَا يُوْقِنُونَ أَيْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقُرْانِ الْمُشْتَحِيلِ عَكَى البعث والحساب والعقاب ويخروجها يَنْقَطِعُ الْأَمْرُ بِالْمَعُورُفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكُرِ وَلَا يُؤْمِنُ كَافِرٌ كُمَا أَوْحَى اللَّهُ تعَالَى إِلَى نُوْحِ إِنَّهُ لَنُ يَكُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ .

৮০. এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত, বধির ও

অন্ধের সাথে উপমা দিয়ে বলেন— <u>মৃতকে আপনি</u>
কথা শোনাতে পারবেন না। বধিরকেও পারবেন
না আহবান শোনাতে। যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে

চলে যায়। বিশ্বী এবং বিজীয়টিকে হামযা ও বিশ্বী নামে লঘু
করে পঠিত।

৮১. <u>আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে</u>

<u>আনতে পারবেন না। আপনি শোনাতে পারবেন</u>

বুঝার ও মান্য করার শোনা <u>তবে কেবল তাদেরকে</u>

<u>যারা আমার নিদর্শনাবলিতে</u> কুরআনে <u>বিশ্বাস করে।</u>

<u>আর তারাই আত্মসমর্পণকারী।</u> আল্লাহ তা'আলার

একত্বাদে একনিষ্ঠ।

৮২. যুখন ঘোষিত শান্তি তাদের উপর আসবে আজাব এসে যাবে অর্থাৎ অন্যান্য কাফেরদের সাথে তাদের উপর আজাব অবতীর্ণ হবে। তখন আমি মৃত্তিকার গর্ভ হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে অর্থাৎ তার আবির্ভাবের সময় যারা বিদ্যমান থাকবে, তাদের সাথে সে আরবি ভাষায় কথা বলবে, সে তাদের সাথে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ সব কথা বলবে। এ জন্য যে, মানুষ অর্থাৎ মক্কার কাফেররা অন্য কেরাতে 👸 -এর হামযা যবরসহ একটি 🗘 উহ্য মনে করে। আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না যা পুনরুখান, হি-সাব ও শাস্তি সম্বলিত। আর 'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়ার সাথে সাথেই সংকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিধান রহিত হয়ে যাবে। আর তখন কোনো কাফেরও আর নতুন করে ঈমান আনবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা হ্যরত নৃহ (আ.)-কে প্রত্যাদেশ করেছিলেন তোমাদের সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছে, এরা ব্যতীত আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না।

# তাহকীক ও তারকীব

ভালাহ তা'আলা এখানে যমীর বা সর্বনামের স্থলে النَّذِيْنَ كَفُرُوا : আল্লাহ তা'আলা এখানে যমীর বা সর্বনামের স্থলে وأَنْ النَّذِيْنَ كَفُرُوا : অল্লাহ তা'আলা এখানে যমীর বা সর্বনামের স্থলে তাঁদের কু-এর অলে ভালের কু-এর আধাং النَّذِيْنَ كَفُرُوا وَالْمَا الْفَا الْوَالْمِاذَا كُنْاً ثُرُابًا كُفُا تُرُابًا كُفُا تُرُابًا وَهُمَ عَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَالَى الْفَالْمِيْنَ كَفُرُوا : অল্লাহ তাদের কু-অর অলি উল্লেখের দ্বারা কুফর -এর প্রতি ইঙ্গিত হয়ে যায়, সাথে সাথে তাদের ল্রান্ত উক্তির ইল্লাত বা কারণের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে যায়। —[রহুল মাআনী]

এর فَوْلُـةً وَأَبَّالُنَنَا -এর উপর, এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে- فَمِيْر مَرْنُوع مُتُصِلً : এর عَطْف হলো وَابَّالُنَنَا উপর عَطْف করার জন্য مُنْفَصِلُ করার জন্য فَطْف করা জরুরি। অথচ এখানে তা নেই?

উত্তর: এখানে যেহেতু মাঝে غَصُل বর نَصُل বা ব্যবধান ঘটেছে, কাজেই عَرَبُ -এর প্রয়োজন নেই। بَارِّ -এর মধ্যে غَلَي হামযার ছিক্লিক্তি প্রত্যাখ্যানের তীব্রতাজ্ঞাপক। –[রহুল মা'আনী]

الْكَرْضُ : এখানে ভ্রমণের এ নির্দেশটি تَهْدِيْد বা ধমকমূলক এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, তোমাদের পূর্বের উত্মতরাও আল্লাহর প্রতি রুজু হয়নি। পরিশেষে তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করা হয়েছে। তোমরাও যদি আল্লাহর প্রতি রুজু না হও তাহলে তোমাদেরকেও ধাংস করে ফেলা হবে। -[রহুল মা'আনী]

ضَادِقِيَّنَ : এখানে বহুৰচন ক্ৰিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ কেবল নবী করীম وقيَّنَ : এখানে বহুৰচন ক্ৰিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ কেবল নবী করীম ক্রিয়া করা হয়েছে। এর কারণ কিঃ

উত্তর: পুনরুত্থানের সংবাদদানের ব্যাপারে মুমিনগণও রাসূল হ্রাট্র -এর সাথে শরিক ছিলেন। এ জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

হিসেবে নয়। কাষী বায়যাজী (র.) বলেন- وَعُمَا مُعَارِبٌ दिসেবে নয়। কাষী বায়যাজী (র.) বলেন- وَعُمَا مُعَارِبٌ दिসেবে নয়। কাষী বায়যাজী (র.) বলেন- عَمَالَ اللّهُ عَمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

এমন একটি ক্রিয়ারূপ অর্থ বিশিষ্ট হয় যা وَدِفَ لَكُمْ بِعَيْضُ الَّذِي হয়। এমন একটি ক্রিয়ারূপ অর্থ বিশিষ্ট হয় যা مُتَعَدِيً এর মাধ্যমে وَدَفَ لَكُمْ بِعَضْ الَّذِي হয়। যেমন وَدَفَ কেননা وَدُفَ কেননা وَدُبُ -এর সাহায্যে হয়নি। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) وَدِفَ -এর তাফসীর করেছেন وَدُبُ ছারা আর بَعْضُ الَّذِي हाता আর يَعْرُبُ हाता आत بَعْضُ الَّذِي हाता आत وَدُبُ काता आत وَدُبُ काता आत وَدُبُ وَالْمَا مُعْمُ اللَّذِي हाता आत وَدُبُ काता आत وَدُبُ اللَّهُ وَالْمَا مُعْمُ اللَّذِي وَالْمَا مُعْمُ اللَّهُ وَالْمَا مُعْمُ اللَّهُ وَالْمَا مُعْمُ اللَّذِي وَالْمَا مُعْمُ اللَّهُ وَالْمَا مُعْمُ اللَّهُ وَالْمَا مِنْ وَالْمَا وَالْمَا مُعْمُ اللَّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَالَامِ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمِقِيْمِ وَلِمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمِقِيْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمِقِيمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُل

थित السُمِيْتُ -এর প্রতি প্রবর্তিত নয়। তবে السُمِيْتُ -এর প্রাধান্য ঘটেছে। যেমনটা والسُمِيْتُ -এর মধ্যে ঘটেছে। এ

কারণে مَوْمُون -এর ; টি ক্রীলিঙ্গের জন্যে নয়। কেননা এর কোনো مَوْمُون ক্রীলিঙ্গ নেই যে, এটি তার সিফত হবে। যেমন অধিক রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীকে رَاوِيَة বলা হয় এটাও তদ্ধপ। অতএব এ ; টি مَبُالُغَة বা আধিক্যজ্ঞাপক। আর কেউ কেউ এটাকে مَانِبَة থাকে اِسْمِيتُتُ থাকে وَعَانِبَة বলা হয়। আর এ ; কে مَانَى نَقُل বলা হয়। আর এ ; কে تَا، وَعَلِيْكَة وَ وَبَيْكَة ، فَاتِكَة مَا تَانَى نَقُل مَا عَالَى نَقُل مَا عَلَى نَقُل مَا عَلْ عَلْمَا عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْ

তা আলার হলম। قُولُهُ فِي كِتَابٍ مُبِيّنِينِ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দু টি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। क. লওহে মাহফ্য খ. আল্লাহ তা আলার হলম। وَمُكُنُون অর্থে, অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয়াদি লওহে মাহফ্যে রয়েছে। অথবা আল্লাহ তা আলার চিরন্তন ইলমের অধীনে রয়েছে। এই مُرَبِيّنَانِ مَا ذُكِر وَمِهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا كَا يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا كَا يَعْمُ وَاللّهُ مَا يُولُهُ فِي كِتَابٍ مُعْرَدِ وَلِمُ كَاللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ وَلِمُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلّهُ وَل

এর সম্পর্ক عَلَى وَجُهِ -এর সম্পর্ক الرَّافِعُ হলো الرَّافِعُ -এর সাথে المَّافِعُ হলো الرَّافِعُ -এর সম্পর্ক الكَافِعُ -এর সম্পর্ক -এর সম্প

طَالَى عَدْلِهِ -এর তাফসীর عَدْلِهِ দারা করে মুফাসসির (র.) নিম্লোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-প্রশ্ন : يَغْضِى -এর পরে بِحُكْمِهِ উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। এর অর্থ হয় يَغْضِى عَنْضَائِهِ يَحْكُمُ بِحُكْمِهِ वो بِعَضَائِهِ

উত্তর: এখানে مُنَرَادِدٌ বারা উদ্দেশ্য হলো حُكُمُ بِالْعَدْلِ তথা ন্যায়-নিষ্ঠাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সূতরাং উভয়টি مُنَرَادِدٌ বা সর্থবোধক নয়।
﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ वादा উভয় الْعَزِيزُ वादा উভয় وَهُوَ الْعَزِيزُ وَ الْعَزِيزُ वादा উভয় وَهُوَ الْعَزِيزُ عَلَيْ يُصْحِنُ اَكَدُا مُخَالِفَتُهُ اللهُ فَلَا يُصْحِنُ اَكَدُا مُخَالِفَتُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ فَلَا يُصْحِنُ اَكَدُا مُخَالِفَتُهُ اللهُ اللهُ

এর হেদায়েতের আশাকে তিরোহিত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কাফেরদেরকে মৃতদের সাতে তুলনা করে তাদের থেকে সঠিক পথ গ্রহণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের থেকে যেভাবে কোনো কিছু আশা করা যায় না, তদ্ধপ এরাও কলব বা আত্মার বিচারে মৃততুল্য। কেননা তাদের অন্তরে মোহারাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তা থেকে কুফরও বের হতে পারে না এবং তাতে ঈমানও প্রবেশ করতে পারে না। এখানে মৃতদের শ্রবণ করা না করার কোন মাসআলা নেই। তাই মৃতদের জীবিতদের কথা শ্রবণ না করতে পারার ব্যাপারে এর দারা প্রমাণ পেশ করা সঙ্গত হবে না।

قُولُهُ وَلَوْا مُدْبِرِيْنَ : অর্থাৎ একে তো বধির, উপরস্থ তারা পিঠও ঘুরিয়ে নিয়েছে, যার ফলে হেদায়েত লাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে। কেননা শুধু শ্রবণ করার সম্ভাবনা তো বধির হওয়ার কারণে দূরীভূত হয়েছে। তবে বধির মানুষও কখনো কখনো ইশারা ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝে নেয়। কিন্তু সে যখন মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তখন ইশারায় বুঝার আশাও দূর হয়ে যায়।

। এর ব্যাখ্যা وَنَعَ الْغَوْلُ اللَّهِ : قَنُولُهُ حَتَّى الْعَذَابُ المِنْ

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতসমূহে পরকালীন জিন্দেগীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং তারা এ ব্যাপারে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে, তাই তাদের অজ্ঞানতার কারণে তারা এমন পরম সত্যটিকে অস্বীকার করত। ইরশাদ হয়েছে—

অর্থাৎ আর কাফেররা বলে , আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরুখান করা হবে? তাদের এসব কথা তাদের মনের অন্ধত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

ভাদের কর্তব্য ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, পরিণামদর্শী হওয়া, বাস্তববাদী হওয়া এবং নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আখিরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, এসব হলো নিতান্ত পুরাতন কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এসব কথা বলা হয়েছে। অথচ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো, শতান্দীর পর শতান্দী কেটে গেল; কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করতে দেখা যায়নি। অতএব, আখিরাতের কথা নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন কথা। কাম্বেরদের এসব অন্যায় কথার জবাবেই তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতের বিশেষ সতর্কবাণী।

তামরা পৃথিবীতে দ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, তা লক্ষ্য করে দেখ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু জাতি উন্নতি অর্থাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, কিন্তু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ পাকের একত্বাদে বিশ্বাস করেনি। আখিরাতকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি তারা ভোগ করেছে, তাদের নির্মিত আকাশচুদ্বি ইমারতগুলোর ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং এসব ধ্বংসাবশেষ পরিণামদর্শী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। তাই আলোচ্য আয়াতে আখিরাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদেরকে পূর্বকালের অবাধ্য লোকদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহেণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ত্তিনির ভ্রমণ কর।"

তত্ত্বজ্ঞাণীগণ বলেছেন, যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে এমন ভ্রমণ ইবাদতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি শুধু আনন্দ লাভের জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে তা মোটেই ইবাদত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন যখন নাজিল হয়েছে, তখন যেভাবে কাফেররা আখিরাতকে অবিশ্বাস করত, ঠিক তেমনি এ আধুনিক কালে অনেক লোকই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবিকছু মনে করে, আর আখিরাতকে শুধু ভুলে যায় না; বরং অবিশ্বাসও করে। তাদের উদ্দেশ্যেও পবিত্র কুরআনের একই নির্দেশ পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দেখ। ফেরাউন, নমক্রদ, সাদ্দাদের দৃষ্টান্ত যদি চোখে না-ও পড়ে, তবে হিটলার মুযোলিনী এবং [সাবেক] সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত কর এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআন যে মহাসত্যের ঘোষণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী — এর যুগের কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইতিপূর্বে যেসব জাতি কোনো নবী-রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, তোমরা এমন অন্যায় থেকে বিরত হও।

বর্ণিত আছে, মক্কার কোনো কোনো কাফের প্রিয়নবী — -কে তথু যে অস্বীকার করত তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি বিদ্দেপও করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষঢ়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী — -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল! কাফেদের এ অন্যায় আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী — তেতান্ত উদ্য্রীব থাকতেন, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী — -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, হেদায়েত যদি তাদের নছীবে না থাকে, তবে তাদের জন্যে করার কিছুই নেই।
দ্বিতীয়ত তারা আপনার প্রতি যে বিদ্দুপ করে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়় এ ব্যাপারেও আপনি মনকুণ্ন হবেন না। কেননা তাদের

শান্তি অবধারিত, এ অন্যায়ের শান্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।
দুরাদ্মা কাকেরদের উদ্ধৃত্য: কাকেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলে তাদের কর্তব্য ছিল সাবধান হওয়া কিন্তু
সেই স্থলে তাদের ঔদ্ধৃত্য আরো বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে— وَيَقُولُونَ مَتْى هٰذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمْ طُولِيَانَ مُتَالِي هٰذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمْ طُولِيَانَ مَتْلِي هٰذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمْ طُولِيَانَ مَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمْ طُولِيَانَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

এটা নিঃসন্দেহে দুরাত্মা কাফেরদের চরম ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবীতে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝাবার জন্যে তথা জ্ঞান-চক্ষ্ উন্মীলিত করার জন্য বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর বুকে কত জাতি এসেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের উনুতি এবং অধঃপতনের ঘটনাবলি ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা ভাগ্যবান তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিছু যারা ভাগ্যাহত, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাই কাফেরদের আক্ষালনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ عَسَى أَنْ يُكُونَ رَدِفِ لكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ

"[হে রাসূল, আপনি] ঘোষণা করুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো বিচিত্র নয় যে, তা তোমাদের শিয়রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

অর্থাৎ তোমরা যে আজাবকে ত্বরান্তি করতে চাও তা অতি সত্ত্রই তোমাদের নিকট পৌছে যেতে পারে। তাফসীরকারণণ বলেছেন, কাফেরদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধেই তারা সেই আজাব সম্পর্কেটের পেয়েছে, যেখানে তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছে এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছে। আথিরাতের কঠিন শান্তি তো অপেক্ষা করছেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কখনো কখনো অবাধ্য কাফেরদের শান্তি বিধানে বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ শান্তির ঘোষণার অসত্যতার প্রমাণ নয়; বরং আল্লাহ পাকের একান্ত করুণার কারণেই তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষ মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু হতভাগা কাফেররা তার পরিবর্তে আজাবকে ত্বান্তিত করতে প্রয়াসী হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে আজাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো বদরের যুদ্ধের শান্তি, যে যুদ্ধে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হয়েছে।

ভারতি নির্দেশ প্রতি করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্বর্গন এতে কোনো যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গায়রগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা স্বয়ং ক্রআন এবং ক্রআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদ্রপরাহত, কুরআনপাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্রেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে

বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ ্র্র্র্রে –এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আল্লাহ তা আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ সভ্যকে সাহায্যে করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাতো নিশ্চিত।

ভার্না নিন্দুলি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আন্থারর পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কর্ল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারো সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাছে। তাই কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাস্লুল্লাহ ত্রিন নিলায়ণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারো সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাছে। তাই কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাস্লুল্লাহ ত্রিন প্রানামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্থ বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কর্ল করেনি, তাতে আপনার কোনো দোষ ও ফ্রণ্টি নেই, যদকুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কর্ল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ হারা প্রমাণ করা হয়েছে। এক, তারা সত্য কর্ল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরপ। মৃতদেহ কারো কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। দুই, তাদের উদাহরণ বধিরের মতো, যে বিধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তিন, তারা অক্ষের মতো। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে।

ারেন, যারা আল্লাহর আয়াসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুম্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কুরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌছানোই হতো, তবে কুরজানের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জবাব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, সূতরাং যদি কোনো সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুল করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরষখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেররাই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করে। কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারো কোনো কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিন্তুপ। মৃতরা কারো কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বন্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আন্দোচনা: সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন. মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উত্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কুরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্কু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

এই আয়াতম্বয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোনো আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; বরং তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনিটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَحْسَبَنُّ الْنَذِيْنَ قُتِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُواتَّا بَلَ اَحْبَاءُ عِنْدَ دَيْهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا أَتَاهُمُّ اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالْذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنَ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ মৃতদের জন্য নয়, তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্কে দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন।

মৃতদের শ্রবণের মত দানের প্রবক্তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীসটি এই−

مَا مِنْ أَحَدٍ يَهُدُّ بِقَبْرِ أَحَيْبِ الْمُسَلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيْسَلُمْ عَكَيْدِ إِلَّا دُذَ اللَّهُ عَكَيْدِ وَوُحَهُ حَتَّى يُرُدُّ عَكَيْهِ السَّلَامَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোনো মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জবাব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জবাব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার আআা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো। এক. মৃতরা ভনতের পারে এবং দুই. তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, ভনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ তা'আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম ভনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জবাব দেওয়ারও শক্তি দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা য়য় না য়য়, মৃতরা সেগুলো ভনবে কিনাঃ তাই ইমাম গায়ালী ও আল্লামা সুবকী (র.) প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই য়ে, সহীহ হাদীস ও উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত য়ে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে: কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই য়ে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর য়ে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; এবং অন্য সময় ভনতে পারে না। এটাও সম্ভব য়ে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের কথাবার্তা শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা সুরা নামল, সুরা রম ও সুরা ফাতিরের আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় য়ে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ভনিয়ে দেন। তাই য়ে য়ে ক্ষেরে সহীহ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ কলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত করামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে স্র্যোদয় হওয়া ২. ধুম নির্গত হওয়া ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ৬. দাজ্জাল ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ এক. পশ্চিমে দুই. পূর্বে এবং তিন. আরব উপদ্বীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নি সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভে থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। নানুষ্বর শব্দের ক্রিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অন্তুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরো জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না: বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর (র.) আবৃ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হয়রত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসন্ধিদে হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন একে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে। —[ইবনে কাসীর]

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাস্লুল্লাহ ্র্ট্র এর মুখে একটি অবিশ্বরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাস্লুল্লাহ হ্র্ট্রে বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি প্রথমে প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হরে যাবে। –[ইবনে কাসীর]

শায়ধ জালালৃদ্দীন মহন্ত্রী (র.) বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' -এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। মায়হারী] এ স্থলে ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলো অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে য়ে, এটা একটি কিন্তুতিকমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে। অতঃপর সে সময় বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরি নয় এবং তাতে কোনো উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কিঃ এই প্রশ্নের জবাবে الناس كانوا باياتنا لا يوقنون এই বাক্যটিই সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই; অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনগতভাবে ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। —[ইবনে কাসীর]

### অনুবাদ

৮৩. শরণ করুন সেই দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করত তারা হলো তাদের নেতৃবৃন্দ যাদের এরা অনুসরণ করে চলতো। আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। অর্থাৎ আগে পিছে করে সমবেত করা হবে। অতঃপর তাড়িয়ে নেওয়া হবে।

৮৪. যখন তারা সমাগত হবে হিসাবের জায়গায় তখন আল্লাহ তা আলা বলবেন তাদেরকে তোমরা কি আমার নিদর্শন নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে অথচ তা তোমরা জ্ঞানায়ন্ত করতে পারনি তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিষয়ে; বরং তোমরা আরো কিছু করতে ছিলে? যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে টি -এর মধ্যে বি টি কি নির্দেশ নির্দাশ তার মধ্যে ইদগাম হয়েছে, । ই হলো তার মধ্যে আর্থাৎ তার মধ্যে ইন্গাম হয়েছে, । ই হলো

৮৫. তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে আজাব অবধারিত হয়েছে। <u>তাদের সীমালজ্ঞানের কারণে</u> অর্থাৎ তাদের শিরকের কারণে ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না। যেহেতু তাদের নিকট কোনোই দলিল প্রমাণ নেই।

৮৬. তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি
করেছি, তাদের বিশ্রামের জন্য অন্যান্যদের ন্যায়।

এবং দিবসকে করছি আলোকপ্রদ অর্থাৎ যাতে
দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের কাজ-কর্ম করার সুবিধার্থে।

এতে রয়েছে নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার
ক্ষমতার নির্দেশিকা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য।
কাফেরদের বিপরীতে মুমিনগণ বিশেষভাবে ঈমান
দ্বারা উপকৃত হওয়ার কারণে তাদের কথা এখানে
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٣. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا جَمَاعَةً مِّمَّنْ يُكُذِّبُ بِالْيَتِنَا وَهُمْ رُوْسَاؤُهُمُ الْمَتَبُوعُونَ فَهُمْ يُوزُعُونَ. وَهُمْ الْمَتَبُوعُونَ فَهُمْ يُوزُعُونَ. الْيَ يَجْمَعُونَ بِرَدِّ الْحِرِهِمْ إِلَى اُولِهِمْ أَلَى اَولِهِمْ ثُمُّ يُسَاقُونَ.

مَكَانُ الْجِسَابِ قَالَ الْجِسَابِ قَالَ الْجِسَابِ قَالَ الْجِسَابِ قَالَ الْجِسَابِ قَالَ الْجِسَائِي بِالْبِتِيْ وَلَمْ تَجِيطُوا مِنْ جِهَةِ تَكْذِيْبِهِمْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا فِيهِ إِدْغَامُ آمُ فِي مَا الْإِسْتِفْهَامِيَّةِ ذَا مَوْصُولُ آيُ مَا الْإِسْتِفْهَامِيَّةِ ذَا مَوْصُولُ آيُ مَا الْفِيْدِ الْفَيْهِ الْمِدْتُمُ مَا اللّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِمَّا أُمِرْتُمْ.

٨٥. وَوَقَعُ الْقُولُ حَقَّ الْعَذَابِ عَلَيْهِمُ الْمَ الْمَارِكُ وَ عَلَيْهِمُ لَا يَا الْشَرَكُ وَا فَهُمُ لَا يَا الشَّرَكُ وَا فَهُمُ لَا يَا الشَّرَكُ وَا فَهُمُ لَا يَا اللَّهُمُ .

مَنْ مِرُوْا أَنَّا جَعَلْنَا خَلَقْنَا اللَّبْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا لَا بِمَعْنِى يَنْصُرُ فِيهِ مُنْسِهِ مُنْسِهِ مَنْ فِي ذَٰلِكَ لَالْتِ لِيَسَكَّرُ فِي ذَٰلِكَ لَالْتِ لِيَسَعَلَى عَنْدَوْمِ وَلَيْهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْتِ لَا لَتَ مَالًى لِقَوْمِ وَلَالْتِ عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالًى لِقَوْمِ يَكُولُونَ الْكَالِي لِقَوْمِ يَعْلَى فَدُرَتِهِ تَعَالًى لِقَوْمِ يَنْفُومُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَا نَتِفَاعِهِمُ اللَّهُ وَلَا نَتِفَاعِهِمُ اللَّهُ وَلَا نَتِفَاعِهِمُ اللَّهُ فَي الْإِنْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِينَ .

#### অনুবাদ :

৮৭. যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এটা হলো হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার সেদিন আকাশমওলী <u>ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল হয়ে পড়বে</u> অর্থাৎ এতই ভীত হয়ে পড়বে যে, তা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ప ফলে তারা মৃহ্যমান হয়ে পড়বে] এটার বস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে এটাকে ফে'লে মাযী দ্বারা ব্যক্ত করা ইয়েছে। তবে আল্লাহ যাদেরকে চাবেন তারা ব্যতীত। অর্থাৎ হযরত জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আ.) ব্যতীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা হলেন শহীদগণ। কেননা তারা হলেন জীরিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জীবিকাপ্রাপ্ত। <u>বরং সকলে</u>ই এখানে 🔏 -এর তানভীনটি এর পরিবর্তে مُضَافُ إِلَيْهُ যা تَنْوِينُ عِوضٌ এর পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ کُنْهُمْ [তাদের প্রত্যেকেই] কিয়ামতের দিন তাদেরকে জীবিত করার পর তাঁর নিকট আসবে এবং ইসমে ফায়েল উভয়ই হতে পারে। বিনীত অবস্থায়। আর 📆 -কে ফে'লে মাযী আনা হয়েছে তার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে।

৮৮. <u>আপনি পর্বতমালাকে দেখছেন, মনে করেছেন যে, তা</u> অচল ৷ বিশালত্বের কারণে স্বীয় অবস্থানে অবিচল রয়েছে অথচ সিঙ্গায় ফুৎকারকালে তাকে দেখতে পাবেন তারা হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমাণ যখন তাকে বায়ু আঘাত করে, অর্থাৎ তা বায়ুর গতিতে চলতে থাকবে। অবশেষে মাটিতে পতিত হয়ে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তা ধুনিত তুলার ন্যায় হবে। পরে তা বিক্ষিপ্ত ধূলাকণায় পরিণত হবে। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য। এটা মাসদার, যা তার পূর্বের বাক্যের পূর্ণ বিষয়বস্তুর জোর তাকিদ সৃষ্টিকারী। তার আমেলকে ফেলে দিয়ে তার مُنَامَ এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। অর্থাৎ مُنَاعِلًا वर्ष । यिनि সমস্ত किছुक करतिएन اللَّهُ ذَالِكَ صَنَعًا সুষম অর্থাৎ সকল কর্ম-কীর্তিকে। <u>তোমরা যা কর সে</u> كا . و يا . असरक किन नमाक व्यवग्ठ ا تَعْعَلُونَ असरक किन नमाक व्यवग्ठ ا উভয়টি যোগে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তার শত্রুরা সে সকল অবাধ্য আচরণ করে এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণ যে সকল সৎকর্ম করে, সে বিষয়ে তিনি অবগত।

٨٧. وَيَوْمُ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ الْقَرْنِ النَّفُخُهُ الْالُولِي مِنْ السَّرَافِينَلُ فَفَرْعُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَى خَافُوا الْسَمُوتِ وَمَنْ فِي الْمَوْتِ كَمَا فِي أَيَةٍ الْخَرَى فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيْرُ فِيْهِ بِالْمَاضِيُّ الْخَرِى فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيْرُ فِيْهِ بِالْمَاضِيُّ الْخَرْيَ فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيْرُ فِيْهِ بِالْمَاضِيُّ الْخَرِي فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيْرُ فِي مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فَيُ الْمَوْفِيلُ وَعَزْرَافِيلُ وَعَزْرَافِيلُ وَعَزْرَافِيلُ وَعَزْرَافِيلُ وَعَنِ النَّهُ عَنْهُمَا هُمُ وَعَنِ النَّهُ عَنْهُمَا هُمُ وَعَنِ النَّهُ عَنْهُمَا وَكُلُّ تَنْوِينَةُ عِوضٌ عَنِ الْمُضَافِ النَّهِ أَيْ وَلَيْ وَكُلُّ تَنُوينَةً عِوضٌ عَنِ الْمُضَافِ الْبَعِ أَيْ وَلَيْ وَكُلُّ تَنُوينَةً عِوضٌ عَنِ الْمُضَافِ الْبَعِ أَيْ وَكُلُّ تَنُوينَةً عَوضٌ عَنِ الْمُضَافِ الْبَعِ أَيْ وَلَيْ وَكُلُّ تَنُوينَةً وَقُوعِهُ عَنِ الْمُضَافِ الْبَعِ الْمُولِ وَالْمِ الْفَاعِلِ لَا يَعْمِينَ وَالتَّعْمِينَ فِي الْمُعَالِي وَالْمِ الْفَاعِلِ لَا يَعْمِينَ وَالتَعْمِينَ وَالتَّعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْلِينَ بِالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْمِينَ وَالتَّعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْتَعْمِينَ وَالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْمِينَ وَالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْلَى وَالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْلَى وَالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْمِينَ وَالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْلَى وَالْمَا الْفَاعِلُ لَا يَعْلِينَ وَالْمَا الْفَاعِلِ لَا الْمَلْكَانِ بِالْمَا الْفَاعِلِ لَا يَعْلَى وَالْمَا وَلَا لَعْلَى وَالْمَا عِلَى الْمَاعِلِ لَا يَعْلِي وَالْمَا الْمَاعِلِ لَا لَعْلَى الْمَاعِلِ لَالْمَاعِلَ وَالْمِالِ الْمَاعِلِ لَا يَعْلَى الْمِنْ الْمَاعِلَ وَالْمَاعِلَ الْمِالِ الْمَاعِلِ لَا لَعْلَى الْمِنْ عِلَى الْمَاعِلِ لَا الْمَاعِلَ لَا الْمَاعِلِ لَا الْمَاعِلِ لَا لَعْلَى الْمُعْلِي وَالْمَاعِلَ وَالْمِالِ الْمَاعِلِ لَا الْمَلْعِلَى الْمَاعِلِ لَا الْمَلْعِلَى الْمَاعِلِ لَا لَعْلَى الْمَاعِلِ لَا الْمَاعِلَى الْمَاعِلِ لَا الْمَلْعِلَى الْمَاعِلِ لَا الْمَلْعِ لَا الْمَاعِلِ لَا الْمَلْعِلَى الْمِلْعِلَى الْمَاعِلِ لَالْمَاعِلِ الْمِلْمُ الْمِلْعِلَى الْمَاعِلِ الْمَاعِلِ الْمَاعِلَى ال

مَدُ وَتَرَى الَّجِبَ الَّ تَبْصُرُهَا وَقْتَ النَّفَخَةِ لَهُ مَكَانَهَا لِعَظْمِهَا وَهِى تَكُرُّ مَرَّ السَّحَابِ الْمَطْرِ الْأَرْضَ فَتَسْتَوَى بِهَا مَبْدُوثَةً لَا فَتَعْ عَلَى الْأَرْضِ فَتَسْتَوى بِهَا مَبْدُوثَةً لَمُ تَصِيْرُ هَبَاءً لَمُ تَصِيْرُ هَبَاءً لَمُ تَصِيْرُ هَبَاءً لَمُ تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْ وَلَا صَنْعَ اللَّهِ مَصْدَرُ مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ فَتَسْتَوى بِهَا مَبْدُوثَةً مَنْ عَلَى الْأَرْضِ فَتَسْتَوى بِهَا مَبْدُوثَةً لَمُ تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْ وَلَا مُنْ مَ لَكُم لَكُو مَصْدَرً مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ مَنْ فَيَا اللَّهِ مَصْدَرً مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ مَنْ مَنْ وَلَا مُنْ وَلَيْ اللَّهِ مَصْدَرً مُوكِدٌ لِمَضْمُونِ مَنْ اللَّهُ وَلِيكَ مَنْ اللَّهُ وَلِيكَ صَنْعَ اللَّهُ وَلِيكَ صَنْعَ اللَّهِ وَلَا لَي فَاعِلِهِ بَعْدَ اللَّهُ وَلِيكَ صَنْعَ اللَّهُ وَلِيكَ صَنْعَهُ إِنَّهُ مَنْ الْمُعْصِيةِ وَاوْلِياوُهُ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمِنَاءُ وَالْمَاوَةُ مِنَ الطَّاعَة وَاوْلِياوُهُ مِنَ الْمُعْصِيةِ وَاوْلِياوُهُ مِنَ الطَّاعَة وَاوْلِياوُهُ مِنَ الْمُعْمِيةِ وَاوْلِياوُهُ الْمُعْمِيةِ وَاوْلِياوُهُ مِنَ الْمُعْمِيةِ وَاوْلِيَاوُهُ مِنَ الْمُعْمِيةِ وَاوْلِياوُهُ مِنَ الْمُعْمِيةِ وَاوْلِياوُهُ مِنَ الْمُعْمِيةِ وَاوْلِياوُهُ مِنْ الْمُعْمِيةِ وَاوْلِيا وَالْمُعُمْونَ الْمُعْمِيةُ وَاوْلِيا وَالْمُعُومِيةُ وَاوْلِيا وَالْمُعُومِيةُ وَاوْلِيَا وَالْمُعُومِيةُ وَاوْلِيا وَالْمُعُومِيةُ وَاوْلِيا وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمِي وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَاوْلِيكُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِي وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاوْلِي الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ اَى لَا اِللهُ اِلَّا اللهُ بَوْمَ الْقِينَمةِ فَلَهُ خَيْرٌ ثَوَابٌ مِنْهَا ۽ اَیْ بِسَبَبِهَا وَلَیْسَ لِلتَّفْضِیْلِ اِذْ لَا فِعْلَ خَیْرٌ مِنْهَا وَفِیْ اَیَةِ اُخْرِی عَشْرَ اَمْثَالِهَا وَفِیْ اَیَةِ اُخْرِی عَشْرَ اَمْثَالِهَا وَهُمْ اَیِ الْجَاوُونَ بِهَا مِنْ فَنَوْع یَدُومَنِهِ بِالْإضَافَةِ وَکَسْرِ الْمِینِم وَبِفَتْحِهَا وَفَنْ عُمْ مُنَوَنَا وَفَتْح الْمِیمِ اَمِنُونَ .

وَمَنْ جَاءُ بِالسَّيِنَةِ آيِ الشِّرُكِ فَكُبَّتُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ طِ بِانَّ وُلِيَتُهَا وَذُكِرَتِ الْوجُوهُ لِاَنَّهَا مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَواسِ فَخَيْدُوهُ إِلاَنَّهَا مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَواسِ فَخَيْدُوهَا مِنْ بَابِ آوْلُي وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيتًا هَلُ آيٌ مَا تُجُزُونَ إِلَّا جَزَاءً مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِيْ.

٩١. قُلُ لَهُمْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ رَبَّ لَمِنْهِ الْمُعْلَمَا أَيْ جَعَلَهَا الْبَلْدَةِ آَيْ مَكُمَّةَ الَّذِيْ حَرَّمَهَا آَيْ جَعَلَهَا حَرَّمًا أَمِنَّا لَا يُسْفَكُ فِيْهَا دُمُ إِنْسَانٍ وَلَا يُطْلَمُ فِينَهَا أَمِنَّا لَا يُسْفَكُ فِيْهَا دُمُ إِنْسَانٍ وَلَا يُطْلَمُ فِينَهَا أَحَدُّ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا وَلَا يُطلَمَ عَلَى يُطلَمَ فَي النِّعَمِ عَلَى يَخْتَلَى خَلَاهَا وَذَٰلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلَى يَخْتَلَى خَلَاهَا وَذَٰلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلَى يَخْتَلَى خَلَاهَا وَذَٰلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلَى قُريشَ اهْلِهَا فِي رَفْعِ اللهِ عَنْ بَلَدِهِمُ الْعَنَالِي كُلُّ شَيْ وَ فَهُ بَلَاهِ الْعَنَالِي كُلُّ شَيْ وَ فَهُو رَبُّهُ اللّهِ عِنْ جَمِينِع بِلَاهِ الْعَنَالِي كُلُّ شَيْ وَ فَهُو رَبُّهُ اللّهُ وَعَنْ مَنَ السَّالِعَةُ فِي جَمِينِع بِلَاهِ وَخَالِيقُهُ وَمَالِكُهُ وَامُرِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشَّالِعِينَ وَلَيْ مِنَ السَّالِكُةُ وَامُرِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللّهُ مِنْ وَيُعَلِمُ وَمَالِكُهُ وَامُرِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشَّالِعِينَ وَلَهُ وَمَالِكُهُ وَامُرِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشَّالِعِينَ وَلِي اللّهُ مِنْ وَيُلِكُ مِنْ وَالْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشَّالِعِينَ وَلِي اللّهُ مِنْ وَيُلِكُ اللّهُ مِنْ وَيُهُمُ وَمُ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ وَلِي اللّهُ وَنَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِينَ وَلَا لِلّهُ وَالْمِرْتُ أَنْ أَنْ الْكُونَ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

অনুবাদ :

প্র কেউ সংকর্ম নিয়ে আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন

তা হতে উৎকৃষ্ট ফল পাবে অর্থাৎ এর কারণে। এখানে
তা হতে উৎকৃষ্ট ফল পাবে অর্থাৎ এর কারণে। এখানে
তা হতে উৎকৃষ্ট ফল পাবে অর্থাৎ এর কারণে। এখানে
তা হতে উৎকৃষ্ট ফল পাবে অর্থাৎ এর কারণে। এখানে
তা হতে উৎকৃষ্ট ফল পাবে অর্থাৎ এর কারণে। এখানে
তার ত্লনায় উত্তম কোনো
আমল নেই। অপর আয়াতে রয়েছে যে, সে তার দশগুণ
লাভ করবে। এবং সেদিন তারা অর্থাৎ الله الله এর
সাক্ষ্য প্রদানকারীরা শক্ষা হতে নিরাপদ থাকবে।
ত্রি ই্যাফত আকারে আর ত্রেণি যবর বা
যেরযোগে। অথবা ত্রি তানভীনসহ এবং ক্রি

৯০. এবং যে কেউ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে অর্থাৎ শিরক নিয়ে তাকে অধােমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এভাবে যে, মুখমগুলকে আগুনের কাছে সোপর্দ করা হবে। মুখমগুল উল্লেখের কারণ হচ্ছে তাহলো ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত স্থান। কাজেই অন্যান্য অঙ্গ আরো উত্তমভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য এটা বলা হবে। তােমরা যা করতে তারই প্রতিফল তােমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ, শিরক ও বিরুদ্ধাচরণের।

৯১. আপনি তাদেরকে বলুন, <u>আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর</u> অর্থাৎ মক্কার প্রভুর ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। অর্থাৎ তিনি একে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। এখানে কোনো মানুষের রক্তপাত ঘটানো হবে না। কারো প্রতি কোনো রূপ নির্যাতন চালানো হবে না, এর কোনো প্রাণী শিকার করা হবে না এবং এর ঘাসও কর্তন করা হবে না। আর এটা তথাকার অধিবাসী কুরাইশদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ; তাদের থেকে আজাব আরবের সকল নগরে ব্যাপৃত ফেতনা ফ্যাসাদকে উঠিয়ে নেওয়ার কারণে। সমস্ত কিছু তাঁরই তিনি তার প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও স্বত্বাধিকারী <u>আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।</u> আল্লাহর নিকট তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে।

#### অনুবাদ :

٩٢. وَأَنْ اَتَلُوا الْقُرْانَ عَلَيْكُمْ تِلاَوَةَ الدَّعْوَةِ السَى الْإِنْسَانِ - فَسَنِ اهْتَدَى لَهُ فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ عَ أَيْ لِأَجْلِهَا لِآنَّ ثَوَابَ اهْتِدَانِهِ لَهُ وَمَنْ ضَلَّ عَنِ الْإِيْمَانِ وَاخْطًا طُوِيْتَ الْهُدَى فَقُلْ لَهُ إِنْمَانَ وَاخْطًا طُويْتَ الْهُدَى فَقُلْ لَهُ إِنْمَانَ وَاخْطًا الْمُنْذِرِيْنَ - الْمُخَوِّفِيْنَ فَلَيْسَ عَلَى الْآ الله التَّبْلِيْنُ وَهُذَا قَبْلَ الْآمَرُ بِالْتِقَالِ - التَّبْلِيْنُ وَهُذَا قَبْلَ الْآمَرُ بِالْتِقَالِ -

التَّبْلِيْغُ وَهُذَا قَبْلُ الْاَمْ بِالْتِقَالِ. ٩٣. وَقُبِلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَيْرِيْكُمْ اَبَاتِهِ فَتَعْرِفُوْنَهَا طَفَارَاهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بِكُرْ الْمَكَمُ الْبَاتِهِ الْفَعْرِفُوْنَهَا طَفَارَاهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بِكُرْ اللَّمَ يَوْمَ بِكُرْ اللَّمَ يَعْمُ بَكُورَ اللَّمَ يَعْمُ وَادْبَارَهُمْ وَعُجَّلَهُمُ اللَّهُ إِلَى وَضَرْبَ النَّمَ لَاتِكَةِ وَانْمَا وَعُجَّلَهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّادِ وَمَا رَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِالْهَا وَانْمَا يُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ. وَالْتَاءُ وَانْمَا يُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ.

৯২, আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি কুরআন তেলাওয়াত করতে তোমাদের নিকট ঈমানের প্রতি আহবানের জন্য। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজের কল্যাণের জন্যই অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থে। কেননা সৎপথ অনুসরণের ছওয়াব তার নিজেরই হবে। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে ঈমান থেকে এবং হেদায়েতের পথ বিচ্যুত হবে। আপনি বলুন আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন। অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী। আমার দায়িত্ব কেবলমাত্র পৌছে দেওয়া। এটা জিহাদের বিধান অবতীর্ণের পূর্বের কথা।

৯৩. আর আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

তিনি তোমাদেরকে অতিসত্ত্বর তাঁর নিদর্শন

দেখাবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তা
দেখিয়ে ছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে তাদেরকে হত্যা,
বন্দী এবং ফেরেশতা কর্তৃক তাদের মুখে ও পশ্চাতে
প্রহারের মাধ্যমে। আর তাদেরকে জাহানাম পানে
ত্বরান্বিত করেছিলেন তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে
আপনার প্রতিপালক গাফিল নন তিনি শুনিটি তিব

এবং ে যোগে পঠিত। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন।

# তাহকীক ও তারকীব

বলতেন তাহলে তা আরো উপযোগী برَدُ أُولِهِمَ إِلَى الْخِرِهِمُ اللَّى الْخِرِهِمُ إِلَى الْخِرِهِمُ إِلَى الْخِرِهِمُ اللَّى اَوْلِهِمْ হতো। অর্থাৎ আগে গমনকারীদেরকে বাধা দেওয়া হবে। যাতে পিছনের লোকজন তাদের সঙ্গী হতে পারে এবং একত্রে চলতে পারে। –[সাবী]

এ জিজ্ঞাসাটি ধমকমূলক। অর্থাৎ তোমরা আয়াতকে কেন মিথ্যা অভিহত করেছিলে? فَوْ لُـهُ أَكَذَّبَتُمْ اَنْعِيَالِئَى وَالْمَاتِ عَنْمُوْل اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

তাকিদ। অর্থাৎ তোমরা কোনোরপ চিন্তা ভাবনা ছাড়াই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করলে। মনে রেখ! এটা তোমাদেরকে পাকড়াও করার অন্যতম কারণ হবে।

এখানে وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ত্তি وَقَعَ الْقَوْلُ أَى قَرُبُ وَقُوعَهُ : অর্থাৎ বাস্তাবায়ন অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে مَاضِى الْقَوْلُ أَى قَرُبُ وَقُوعَهُ تَا الْبَلَ তুই وَالْمَا के उद्याद क्या है। এর আলামত বা নির্দেশক হলো। وَمُعَلْنَا الْبُلَ অর্থাৎ যেভাবে الْبَسَكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا । তুই مُظْلِمًا কার্যাদ করে وَلِيَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا । বাক্যাংশকে বিলোপ করা হয়েছে এখানেও তদ্রপ مُظْلِمً শক্কে বিলোপ করা হয়েছে । পরিভাষায় এটাকে مَنْعُت اِحْتِبَاكُ عَالَيْهَا وَالْمَا وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ ال

عَوْلُهُ هُهُوْلُهُ وَالْعَالَى عَبَى الْغَنَى وَ عَلَى الْغَنَى वला হয়েছে। صَعِيَ مَا عَلَى عَبَى مَا عَلَى عَبَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى الله

আর দ্বিতীয় ফুৎকারে সকল মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে। উভয় ফুৎকারের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান থাকবে। কোনো কোনো মনীধী মোট তিন ফুৎকার উল্লেখ করেছেন। যথা— كَا نَفَخَهُ زُلُولَا [ভূ-কম্পনের ফুৎকার] অর্থাৎ প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূকম্পন সৃষ্টি হবে। এমনকি পর্বতরাজি ধুনিত তুলার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে। ২. نَفْخَهُ مَرُت [মৃত্যুর ফুৎকার] দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। ৩. نَفْخَهُ حَبَاتُ [পুনজীবনের ফুৎকার] অর্থাৎ তৃতীয়বার ফুৎকার সকল প্রাণী নিজ নিজ সমাধি বা মৃত্যুস্থল হতে জীবিত হয়ে উঠবে। তবে এ বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বিশুদ্ধ হাদীস মতে মোট দু'বার ফুৎকার ঘটবে।

এর দারা উদ্দেশ্য এই যে, مَنَعُ اللّٰهُ عَالَمُ مُؤَكِّدٌ لِمَضْبُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ : এর দারা উদ্দেশ্য এই যে, مَنَعُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُؤَكِّدٌ لِمَضْبُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَةً وَاللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَل

وَ عَنْ عَالَهُ وَ الْأَضَافُ हराउ यवतयुक হতে পারে وَمُضَافُ -এর প্রতি بَوْمَ পদটি فَوْعَ हराउ यवतयुक হতে পারে وَمُنَا وَ الْأَصْلُ وَالْمُضَافُ وَ الْأَصْلُ وَ अर्था وَمُضَافُ وَ الْأَصْلُ وَ अर्था وَمُضَافُ وَ الْأَصْلُ وَ الْمُصَلِّ कातर्प। किमना مُصَنَافُ वर्ष श्री وَمُضَافُ वर्ष पृष्टि وَمُشَافُ वर्ष पृष्टि وَمُشَافُ وَالْمُ مَا اللَّهُ مِنْ الْأَصْلُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاصُلُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

শিক্তি : তথা বাহ্যিক বা প্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে হতে কেবল تُوْلُهُ حَكُواسٌ خَمْسَة ظَاهِرَة ছাড়া অবশিষ্ট ৪টির অবস্থানও মাথায়। সেগুলো হলো- ১. قُوْة بَاصِرَة [দৃষ্টি শক্তি] ২. قُوة سَامِعَة [শ্রবণ শক্তি] ن يُوة سَامِعَة **শক্তিসমূহের তুলনা**য় সর্বাপেক্ষা নিস্তেজ ও অসাড়। কেননা স্পর্শ না করা পর্যন্ত কোনো কিছু অনুভব করতে পারে না। । वा रयागज्व-ञ्चानक که سام کراه ها جُزاء على - من ضَلٌ वा काणि : قَوْلُهُ فَقُلْ لَهُ إِنْكُمَّا انَّا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

# প্রাসঙ্গিক আলোচনাঁ

: এ শব্দটি زُرْعُ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ 👸 শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাका निয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تَكُوينطُوا بِهَا عِلْمًا হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تَكُوينطُوا بِهَا عِلْمًا আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা–শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সন্ত্রেও সত্যের এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়্ তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্রেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

: قَوْلُهُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ البّ َ خُرَعُ শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ- অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিঙ্গা ফুঁক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থ্রির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদা (র.) প্রমুখ তাফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনর্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই ্থে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্র**থম ফুৎকারে সবাই** অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। -[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

ইবনে মোবারক (র.) হাসান বসরী (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ 🕮 -এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারে মাঝখানে

প্র চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। -[কুরভূবী] ত্ত তেনেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত বিহম্বল হবে না। হযরত আব্ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ছুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনর্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না। -[কুরতুবী]

সা<del>ঈ</del>দ ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গাম্বরগণ আরো উত্তমরূপে এই শ্রেণিভুক্ত। কারণ তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুয়তের মর্যাদাও। -[কুরতুবী]

সুরা যুমারে আছে- وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى أَلَارْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ –সুরা যুমারে আছে পরিবর্তে ক্রিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ- সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও ু কা তিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে।

তাঁরা শিক্ষায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যে সকল তাফসীরবিদ صَعِقَ ও صَعِقَ -কে একই অর্থে ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন, তাঁদের মতে শহীদগণ وَرَعَ তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন, যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ভানচ্যত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোনো একদিকে চলমান হয়, তখন তা যতই দ্রুত গতিস্বম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। যেমন— সুদূর পর্যন্ত বিভৃত ঘন কালো মেঘ সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরপ কালো মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়। মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই সাব্যন্ত করেছেন। কিন্তু তাফসীরের সার সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনো টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। আর ক্রেছেন আরাত কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কুরআন পাকে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যথা—

- ১. চূর্ণ-বিচুর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা। ইরশাদ হচ্ছে لَكُتِ الْاَرْضُ دَكُ الْاَرْضُ رِلْوَالَهَا
- ২. পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া। ইরশাদ হচ্ছে من الْعِبْانُ كَا الْعِبْانِ الْمَنْفُوْشِ এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে উঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নীচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে-

يوم تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهُ لِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ

- ৩. পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মতো একত্র হওয়ার পরিবর্তে চ্র্ণ-বিচ্র্প ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে য়াবে। ইরশাদ হচ্ছে وَيُسْتَتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ مَبَاء مُنْبَقًا
- تُلُ يَنْسَفُهُا رَبُيْ نَسَفًا 8. हुर्न-विहूर्न रक्ष इिंद्रा याख्या। इतनाम रह्ह
- ৫. চ্র্ল-বিচ্র্প ও ধ্লিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে। ইরশাদ হচ্ছে— وَرَرَى الْبِجَبَالُ تَحْسَبُهَا وَمِي تَشُرُّ مُرُّ السَّعَابِ بِكَوْمَاتِهُمْ مُرُّ السَّعَابِ بِكَوْمَاتِهُمْ مُرَّ السَّعَابِ بِكِوْمَاتِهُمْ مُرُّ السَّعَابِ بَعْدِمُ وَمِي تَشُرُّ مُرُّ السَّعَابِ بَعْدِمُ وَمِي تَسُمُ بِكُونِمُ وَمِي تَسُمُ بِكُونِمُ وَمُ السَّعَابُ الْمُعَالِمُ بِحَوْمَ وَمَا يَعْمُ بِحُونِمُ وَاللَّمُ بِحَوْمَ وَمَا لَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اعْلَمُ بِحَوْمَ وَالْمُ الْمَالُ اللَّهُ اعْلَمُ بِحَوْمَ الْمَالِ اللَّهُ اعْلَمُ بِحَوْمَ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اعْلَمُ بِحَوْمَ الْمَالِ اللَّهُ اعْلَمُ بِحَوْمَ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمَعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

তিছ্ত। এর অর্থ কোনো কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যত এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়সবস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং শিঙ্গায় ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই বিশ্বয় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা এগুলোর স্রষ্টা কোনো সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয়; বরং এগুলোর স্ত্রষ্টা হলেন বিশ্বজাহানের পালনকর্তা।

যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَرَرُ الْحِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدٌ আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

ত্র বর্ণনা। হযরত কাতাদা (র.)-এর মতে كَنْ حَانُ مَنْ جَاءُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَبْرُ مُنْهُ : এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা। হযরত কাতাদা (র.)-এর মতে خَنْ বলে এখানে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করেরে, সে তার কর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত তথা ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়মত লাভ এবং আজাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। –[মাযহারী]

বেলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহভীরু পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে وَالْ عَنَابُ رَبُهُمْ غَبُرُ مَامُونِ অর্থাৎ পালনকর্তার আজাব থেকে কেউ নিশ্ভিও ভাবনাযুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গাম্বরগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেই দিন হিসাব-নিকাশ সমাও হলে যারা সংকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্ভিত্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে।

ভারতি তিনি প্রতি তিনি প্রতি তিনি প্রতি তিনি প্রতি তার আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বে-খবর নন। তোমরা মনে করো না যে, তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ পাকের অজানা রয়েছে, তা কখনো নয়; বরং পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর নখদপণে রয়েছে। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দান করবেন, আর তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই হবে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, এমনিভাবে প্রিয়নবী ত্রিভ্রান্তি করান এনে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন–

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهُرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلُ \* خَلَوْتُ وَلٰكِنْ قُلْ عَلَى رَقِيْبٌ . وَلَا تَخْسَبُنُ اللّٰهُ يَغْفَلُ سَاعَةً \* وَلَا أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ بَغِيْبُ .

অর্থাৎ যখন তুমি কখনো একাকী হও, তখন কিন্তু নিজেকে একা মনে করো না; বরং আল্লাহ পাককে সেখানেও হাজির নাজির জানবে। তিনি ক্ষণিকের জন্যেও তোমাদের ব্যাপারে গাফেল নন, আর কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ভরু করছি

- ١. طسم الله اعْلَم بِمُرَادِه بِذَلِك .
- ٢. تِلْكَ أَى لَم فِرْهِ الْأَيْاتُ أَيْتُ الْكِتْبِ
   الْإضَافَةُ بِمعْنٰى مِنْ الْمُبِتِينِ
   الْمُظْهِرِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ
- ٣. نَسْلُوا نَفُصُ عَلَيْكَ مِنْ نُبَا خَبُرِ مُوسَٰ مُنْ اللَّهِ مَا خَبُرِ مُوسَٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ لِقَوْمٍ لِنَاهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ . لَيُومِنُونَ . لِأَجْلِهِمْ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ .

#### অনুবাদ :

- তা-সীন-মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।
- ২. <u>এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের</u> الله -এর
  মধ্যে ইযাফতটা مِنْ অর্থে তথা الله عنوبية
  হয়েছে, যা বাতিল থেকে হককে সুস্পষ্টভাবে
  প্রকাশকারী।
- ৩. <u>আমি আপনার নিকট হ্যরত মূসা (আ.) ও</u>
   ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি,
   মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। এ কারণে যে, মুমিনরাই এর মাধ্যমে উপকৃত হয়।
- 8. ফেরাউন পৃথিবীতে মিশরের ভূমিতে প্রাক্রমশালী হয়েছিল এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তার সেবায় তাদের একটি শ্রেণিকে হীনবল করেছিল। তারা ছিল বনী ইসরাঈল সে তাদের পুত্রগণকে হত্যা করত যারা জন্মগ্রহণ করত/সদ্য ভূমিষ্ট এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিত। তাদের জীবিত রাখত। কারণ কতিপয় গণক এসে ফেরাউনকে বলল যে, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে এক পুত্রসন্তান জন্ম নিবে, যে তোমার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে।

# অনুবাদ : ১ . و نــر و . و نــر

- ৫. আমি ইচ্ছা করলাম সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুশ্বহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে বিশ্রু শব্দের উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় টি ে দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা হবে। এবং উত্তরাধিকারী করতে ফেরাউন সামাজ্যের।
- ৬. <u>এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে</u>

  মিশর ও সিরিয়ার ভূমিতে <u>আর ফেরাউন, হামান ও</u>

  <u>তাদের বাহিনীকে দেখিয়ে দিতে।</u> অন্য কেরাতে گرئی

  -এর পরিবর্তে کری তথা کری خان موثوری مای مای বর্ণদ্বয় যবরযোগে

  আর جُنُوْد ی هٰمَان، وَوْعَوْن তথা اِسْم মারফ্

  রপে পঠিত রয়েছে। <u>যা তাদের নিকট তারা আশক্কা</u>

  করত। তারা ভয় করত সেই শিশুর ব্যাপারে যার
  হাতে তাদের রাজত্বের পতন ঘটবে।
- ৭. মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ কর্মাম এখানে ওহী দ্বারা ইলহাম কিংবা স্বপ্নে পাওয়া ইঙ্গিত উদ্দেশ্য। এই হলো উল্লিখিত সেই ছেলে; তার জন্ম সম্পর্কে তার বোন ছাড়া আর কেউই জানতে পারেনি। শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন একে <u>দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও</u> অর্থাৎ নীলনদে। এবং ভয় করো না ডুবে যাওয়ার এবং দুঃখ করো না তাঁর বিরহে আমি অবশ্যই একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং একে রাসূলগণের একজন করব। হ্যরত মূসা (আ.)-এর জননী তাকে তিন মাস দৃগ্ধ পান করালেন। তিনি কখনো কান্নাকাটি করতেন না। এরপর তাঁর মাতা তাঁর প্রতি শঙ্কাগ্রস্ত হলেন। ফলে তাঁকে আলকাতরা প্রলেপকৃত ও বিছানা সজ্জিত একটি সিন্দুকের ভেতরে রেখে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং রাতের আঁধারে অতি সঙ্গোপনে তা নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন।

- ٥. وَنُوبِدُ أَنْ نَدُمُنَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ السَّتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمُ الْرَصِّ وَنَجْعَلُهُمُ الْمَالِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِنْدَالِ الشَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِى بِهِمْ فِي الْخَيْرِ الشَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِى بِهِمْ فِي الْخَيْرِ الشَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِى بِهِمْ فِي الْخَيْرِ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِيْنَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ .
- المُ وَنُسَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ والسَّسَامِ وَنُسِرِى فِسرْعَسُونَ وَهَامَسَانَ وَجُنُودَهُمَا وَفِي قِرَاءَةٍ وَيَرَى بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالسَّاءِ وَرَفْعِ الْاسْمَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالسَّاءِ وَرَفْعِ الْاسْمَاءِ الثَّلْثَةِ مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحْدُرُونَ. يَخَافُونَ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَذْهَبُ مُلْكَهُمْ عَلَى يَدَيْهِ.

# مر प्रवाप . هَالْتَقَطُهُ بِالتَّابُوْتِ صَبِيْحَةَ اللَّيْلِ الْ الْ الْ الْ الْكَيْلِ الْ الْمَابُوتِ صَبِيْحَةَ اللَّيْلِ الْ أَعْوَانُ فِرْعُونَ فَوَضَعُوهُ بِينَ يَدَيْهِ وَفَتَحَ وَأَخْرُجُ مُوسَى مِنْهُ وَهُو يَمُصُّ مِنْ إِنْهَامِهِ لَبَنَّا لِيَكُونَ لَهُمْ اَى فِي عَاقِبَةِ ٱلْأَمْرِ عُدُوًّا لِيَقْتُلَ رِجَالَهُمْ وُّحَزَنًا ط يَسْتَعْبُدَا نِسَاءَهُمْ وَفِي قِراءةٍ بِضَيِّم الْحَاءِ وسُكُونِ الزَّايِ لُغَتَانِ فِي الْمَصْدَرِ وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى اِسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ حَزِنَهُ كَأَخْزَنَهُ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَزِيْرَهُ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خُطِئِيْنَ . مِنَ الْخُطِيْنَةِ أَى عَاصِيْنَ فَعُوقِبُوا عَلَى يَدِم .

- . وَقَالَتِ امْرَأْتُ فِرْعَوْنَ وَقَدْ هُمَّ مَعَ اعْوَانِهِ بِعَتْ لِهِ هُوَ قُدُرَّتُ عَنِينِ لِنِي وَلَكَ ط لَا تَفْتَلُوهُ وَ عَسْى أَنْ يُنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا فَاطَاعُوهَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِعَاقِبَةِ أمرُومُ مُعَدً.
- ١. وَأَصْبُعُ فَـؤَادُ إُمْ مُوسِى لَمًا عَلِمَتْ بِالْتِقَاطِهِ فُرِغًا مِمًّا سِوَاهُ إِنَّ مُخَفَّفَةُ مِنَ الثَّرِقْيلةِ وَإِسْمُهَا مَجْدُوكُ أَى أَنَّهَا كَادَت لَتُبْدِي بِمِ أَيْ بِالنَّهُ إِبْنُهَا لَوْلًا أَنْ رَّبُطْنَا عَلَى قَلْبِهَا بِالصَّبْرِ أَى سَكَّنَّاهُ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٱلْمُصَدِّقِينَ بِرَعْدِ اللَّهِ وَجَوَابُ لُولًا دَلَّ عَلَيْهِ مَا تَبْلَهَا .

রাতের [পরবর্তী] সকালে। তারা তাকে ফেরাউনের সামনে রেখে খুলল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে সিন্দুক থেকে বের করল। তখন তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে দুধ চুষছিলেন। <u>এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের</u> <u>শক্রু ও দুঃখের কারণ হবে।</u> অর্থাৎ শেষ পরিণামে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবেন এবং তাদের নারীদেরকে দাসীতে রূপান্তর করবেন। অপর কেরাতে বর্ণে পেশ ও زَاء পদটির ڪاء বর্ণে পেশ 🗷 حَزُنًّا পঠিত। উভয়টিই মাসদার। এখানে এটা الله ভারটিই মাসদার। (س) حَزِنَهُ (س रर्ख । क्रताउन حَزِنَهُ (س रर्ख । क्रताउन হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী হামান ছিল र्क गठिक । كَ خَطِبْتَهُ व्हिक विकि অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে শান্তি দেওয়া হয়েছে।

- ৯. <u>ফেরাউনের স্ত্রী বলল,</u> অথচ তখন ফেরাউন ও তার লোকজন তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল। <u>এ</u> আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর হবে। তোমরা একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। <u>আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।</u> সুতরাং তারা তার অনুগত হলো/ তার কথা মেনে নিল। প্রকৃত পক্ষে এর পরিণাম <u>তারা বুঝতে পারেনি।</u>
- ১০. <u>মৃসা জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল</u> যখন তিনি ফেরাউন কর্তৃক তাকে উঠিয়ে নেওয়ার সংবাদ জানতে পারলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ছাড়া তার হৃদয়ে অন্য কিছু স্থান পায় না। <u>এমন কি সে তার পরিচয় প্রকাশ</u> করে দিতই অর্থাৎ সে যে তার পুত্র তা। এখানে ুঁটি वानाता राय़ و عَنْيُفَة प्रानाता राय़ । आत এत हिनम উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ 🔑 <u>আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না</u> দিলে ধৈর্য্য দ্বারা অর্থাৎ যদি তাকে প্রবোধ না দিতাম। যাতে সে আস্থাশীল হয় আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির উপর। كُولاً كَتُبُدِي এর পূর্ববর্তী অংশ তথা كُولاً -এর জবাব নির্দেশ করেছে।

#### অনুবাদ

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ مَرْيَمَ قُصِّينِهِ زِ إِتَّهِعِيْ اَثَرَهُ حَتَّى تَعْلَمِيْ خَبَرَهُ فَبُصُرَتْ بِهِ اَيْ ابَصَرَتْهُ عَنْ جُنْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ إِخْتِلاسًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونُ اَنْهَا اخْتُهُ وَانْهَا تَرْقُبُهُ .

وَحُرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ أَى قَبْلُ اَى قَبْلُ اَى قَبْلُ اَى قَبْلُ اَى قَبْلُ اَى مَنْعَنَاهُ مِنْ قَبْلُ ثَدْى وَاحِدَةٍ مُرْضِعَةٍ غَيْرِ امْهِ فَكُمْ يَقْبُلُ ثَدْى وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَرَاضِعِ الْمُحْضَرة فَقَالَتَ اخْتُهُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى اَهْلِ بَبْتِ لَمَا رَاتُ حَنُوهُمْ عَلَى اَهْلُ بَبْتِ لَمَا رَاتُ حَنُوهُمْ عَلَى اَهْلُ بَبْتِ لَمَا رَاتُ حَنُوهُمْ عَلَى اَهْلُ بَبْتِ لَمَا رَاتُ حَنُوهُمُ عَلَى اَهْلُ بَبْتِ لَمَا رَاتُ حَنُوهُمُ عَلَى اَهْلُ بَبِ لَمَا لَا لَمُ مِنْ الْإِرْضَاعِ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ لَكُمْ بِالْإِرْضَاعِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونً . وَفُسِّرَتُ ضَعِيرُ لَهُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونً . وَفُسِّرَتُ ضَعِيرُ لَهُ إِلَى الْمُلْ مَا لَهُ مَا عَنْ قَبُولِهِ بِاللّهُ اللّهُ مَا عَنْ قَبُولِهِ بِاللّهُ اللّهُ مَا عَنْ قَبُولِهِ بِالْمُهُ اللّهُ مِنْ فَاذِنَ لَهَا بِالرَّضَاعِةُ فِيْ بَيْتِهَا فَرَجَعَتْ بِهِ .

كَمَا قَالَ تَعَالَى فَرُدُدُنَهُ إِلَى أُوبُهِ كَى تَعَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِهِ وَلاَ تَحْزُنَ حِيْنَوْدُ وَلِتَعْلَمُ اَنَّ وَعُدَ اللَّهِ بِرَدْهِ إِلَيْهَا حَقَّ وَلَكِنَّ اكْتُرَهُمُ اي النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ . بِهٰذَا الْوَعْدِ وَلاَ بِانَّ هٰذِهِ الْخَتُهُ وَهُذِهِ أُمَّهُ فَمَكَثَ عِنْدُهَا اللَّي اَنْ فَطِمَتُهُ وَاجْرَى عَلَيْهَا اجْرَتُهَا لِكُلِّ يَوْمِ وَيْنَارُ وَاخْذَتُهَا لِاَنْهَا مَالُ حَرْبِي فَاتَتْ بِهُ فِرْعُونَ فَتَرَبِّى عِنْدُهُ كَمَا قَالُ تَعَالَى فِي فَرَعُونَ الشَّعْرَاءِ المَ نُربِكَ فِرْعُونَ فَتَرَبِّى عِنْدَهُ كَمَا قَالُ تَعَالَى فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَرَاءِ المَ نُربِكَ فِينَا وَلِيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ . ১১. তার ভগ্নী মারইয়াম-কে বললেন, এর পেছনে পেছনে যাও। তৃমি এর অনুসরণ কর যাতে তার সংবাদ জানতে পার। সে তাকে দেখতেছিল দূর হতে অতি সঙ্গোপনে। তাদের অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ সে যে তার ভগ্নী এবং তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে, তারা তা জানত না।

১২. এবং পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীর স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম অর্থাৎ তার মায়ের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে অর্থাৎ আমি তাকে তার মা ব্যতীত অন্য ধাত্রীর স্তন্যপান হতে বিরত রেখেছিলাম। ফলে সে উপস্থিত অন্য কোনো ধাত্রীর স্তন্য গ্রহণ করেনি। তখন হযরত মুসা (আ.)-এর বোন বলল, তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের কথা বলব এ কথা তখনই বলল, যখন হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি তাদের মায়া-মমতা ও আকর্ষণ লক্ষ্য করল যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে স্তন্য পান ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করবে এবং তারা এর জন্য মঙ্গলকামী হবে 🛍 -এর যমীরটি তাদের প্রশ্নের জবাব স্বরূপ বাদশাহকে বুঝিয়েছে। তার কথায় সন্মতি জ্ঞাপন করা হলে সে তার মাকে নিয়ে এলো। হযরত মুসা (আ.) তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। শিশু তার স্তন্য গ্রহণের কারণ হিসেবে মূসা জননী বললেন যে, তিনি সুঘ্রাণ ও সুপেয় স্তন্যের অধিকারিণী। ফেরাউন তাকে বাড়িতে নিয়ে স্তন্যদানের অনুমতি দিল। ফলে তিনি তাকে নিয়ে বাডি ফিরে গেলেন।

১৩. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মায়ের নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায় তাঁর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে সে দুঃখ না করে সে সময় এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তাঁকে তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সত্য: কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না। এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে। আর এ কথাও জানতে পারেনি যে, সে তার বোন আর দুগ্ধ দানকারিনী তার মা। হযরত মুসা (আ.) দুধ ছাড়ানো পর্যস্ত তার নিকট অবস্থান করলেন। আর ফেরাউন স্তন্যদানের পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রতিদিনের বিনিময় এক দীনার ভাতা চালু করল। আর মুসার জননী এটা হরবীর সম্পদ হওয়ায় তা গ্রহণ করলেন। স্তন্যদান শেষ হওয়ার পর তিনি তাকে ফেরাউনের নিকট নিয়ে এলেন, তখন থেকে তিনি ফেরাউনের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা শু'আরাতে এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ''তোমাকে কি আমরা শৈশবে আমাদের মাঝে লালন পালন করিনিং এবং আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছর অবস্থান করনিং

# তারকীব ও তাহকীক

এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَعْلِيْلِيَّة ਹੈ টি تَعْلِيْلِيَّة أَنَّهُ لِأَجْلِهُمُ হলো وَمُتَعَلِّقٌ : এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَعْلُونُهُ لِأَجْلِهُمْ বা কারণজ্ঞাপক। এটা مُتَعَلُقُ الهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ত্রতি ক্রিডাউনের ঘটনাটি কী ছিল। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে যে, মূসা ও ফিরআউনের ঘটনাটি কী ছিল। উত্তরে বলা হর্ন وَأُ يَزْعُونَ عُلاً – উত্তরে বলা হর্ন وَأُ يَزْعُونَ عُلاً

এবা ইল্লভ বা কারণ। بَنْبَعُ اللّهُ يُكْبَعُ الْكَهَنَةِ ; بَدْل অংশটি بَسْتَضْعِفُ এতা بَهُ فَوْلُهُ يُكُبِّحُ ابَعْالُهُمْ এতা وَيُفَكِّنُ لَكُمْ ابْغَالُهُمْ এতা بَسُلِطُهُمْ الْكَهَنَةِ ; بَدْل কারণ أَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ الْكَهَنَّةِ وَالْكَهُمُ فِي الْأَرْضِ অংগ । অর্থাৎ আমি তাদেরকে কর্তৃত্ব বা রাজতু দান করব। আর رُضَ لَهَمْ اللّهُ الللّهُ اللّ

হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইউহানিয ছিল। সা'লাবী সূত্রে কুরতুবীর বর্ণনা মতে তা নাম ছিল ন্খা বিনতে হানিফ ইবনে লাবী ইবনে ইয়াকৃব। এছাড়া আরো বিভিন্ন মত রয়েছে। مَصْدَرِيَّة वा مَصْدَرِيَّة वा مَصْدَرِيَّة रय কোনোটি হতে পারে।

عَوْلُهُ مُمَهُو : এই এর দ্বিতীয় সিফত। প্রথম সিফত হলো مَطْئٰی অর্থাৎ কাঠের বাক্সে আলকাতারা লাগিয়ে দিল, যাতে পানির প্রভাব না পড়ে, এবং তাতে ধুনিত তুলা তথা ছোট তোষক বিছিয়ে দিল যাতে হয়রত মূসা (আ.)-এর কষ্ট না হয়। مُمَهُدُ অর্থ- বিছানা।

তথা পরিণামজ্ঞাপক। بَكُنَنَ । এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, بَكُنَنَ । এর দুরি عَلَقْ فَيْ عَاقِبَةِ الْاَمْسَ কারণজ্ঞাপক নয়। কেননা বাক্স উঠিয়ে নেওয়ার সময় তো পুত্ররূপে বরণ করে নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল, যুবক হওয়ার পর তিনি ফেরাউন ও তার পরিবার বা অনুসারীদের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে গেলেন।

- وَقَالَتِ أَمْرَاةً فِرْعَوْنَ ٩٩٠ مَعْطُوْف عَلَيْه ؛ فَالْتَقَظَّةُ الْرُوْرَعُوْنَ व वाकाि : هَوْلُتُهُ إِنَّ قَارُونَ وَهَامَانَ البح - (قَالَتِ أَمْرَاةً فِرْعَوْنَ ٩٩٠ مَعْطُوْف عَلَيْه ؛ فَالْتَقَظَّةُ الْرُوْرَعُوْنَ العِهامِ العَلَيْةِ العَ ं के قُولُهُ قَالَتِ امْرَاةُ فِرْعُونَ : ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিল আছিয়া। الْسِيَة] বিনতে মুযাহিম ইবনে উবায়দা ইবনে রাইয়্যান ইবনে ওয়ালীদ।

خَبَرْ عَوْلُهُ قُوْلُهُ قُولُهُ عَيْنِ لِّى وَلَكَ قَبَرْ अश ता रिष्ठं करतिष्ठ ता रें, وَلَكَ وَلَكَ الْخَوْلُهُ قُولُهُ قُولُهُ قُولُهُ قُولُهُ وَلَكَ وَلَكَ الْخَوْلُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَالَ वाकाि الرُفِرْعَوْن वाकाि । قَوْلُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

غَوْلَهُ لِأَخْتِهِ مُوْلِكُمْ : মারইয়াম হলো হযরত মূসা (আ.)-এর সহোদর বোন। কেউ কেউ মারইয়াম -এর স্থলে কুলসূমা বা কুলসূম উল্লেখ করেছেন। তার মায়ের নাম হলো ইউহানিয় এবং পিতার নাম ইমরান। তবে এ ইমরান হযরত স্ক্রসা (আ.)-এর জননী মারইয়ামের পিতা ইমরান নন। উভয় ইমরানের মধ্যে ১৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল। –[জুমাল]

عَنْ مَكَانٍ अर्था९ صِفَتْ هَوْ مُكَانٍ عَرْضُوْف হলো উহ্য جُنُبٍ । এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جُنُبٍ عَن مَكَانٍ بَعِبْدٍ अर्थ ट्ला صِفَتْ अर्थ ट्ला وَفُتِهَا ، वा रागिन थाका الْفَتِلَاسُ आर्त بَعِبْدٍ

তথা বিরত রাখলাম, নিষেধ করলাম অর্থ। এটা مَنْعُنَا তথা বিরত রাখলাম, নিষেধ করলাম অর্থ। এটা مَنْعُنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعُ : এখানে مَرُضِعُ তথা বিরত রাখলাম, নিষেধ করলাম অর্থ। এটা تُحْرِيْم থেকে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে تَحْرِيْم -এর শরয়ী অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সহীহ নয়। কারণ শিশুরা শরয়ী বিধি বিধানের মুকাল্লাফ বা দায়নির্ভর নয়। مَرْضِعُ শব্দিট مَرْضِعُ -এর বহুবচন। স্তন্যদান করা যেহেতু নারীদের সাথে খাছ। তাই ; বর্জিত হয়েছে। যেমনটা حَانِضُ -এর মধ্যে হয়েছে। -[রহুল মা'আনী]।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরা কাসাসের শুরুত্ব ও তাৎপর্য: মঞ্চায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মঞ্চা ও জুহফা [রাবেগ]-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাস্লুল্লাহ যথন জুহফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রাস্লুল্লাহ —কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কিঃ তিনি উত্তরে বললেন, হাা, মনে পড়ে বৈ কি! অতঃপর হ্যরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাবে রাস্লুল্লাহ —কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মঞ্চা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। ইরশাদ হচ্ছে – তুলি নিটি নিটা নিটা বিলিত ক্রা আতা (র.), তাউস (র.), ইকরামা (র.) বলেছেন, এ সূরা মঞ্চায় অবতীর্ণ হয়েছে। মোকাতেল

(র.) বলেছেন, এতে একটি আয়াত মদনী রয়েছে। আয়াতটি এই-

ٱلَّذِينَ الْبَنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ ...... لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ

পর্যন্ত এ আয়াত নাজিল হয়েছে প্রিয়নবী ্রাষ্ট্র -এর হিজরতের সময় 'জুহফা' নামক স্থানে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফে এবং জুহফার মধ্যস্থলে। –[রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৪১]

আল্লামা সুয়ৃতি (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আহমদ, তাবারানী হযরত মাদীকারব (রা )-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বললাম, আমাদেরকে এ সূরাটি শুনিয়ে দিন, তখন তিনি বললেন, তোমরা বরং হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর নিকট যাও এবং তাঁর নিকট থেকে এ সূরা শ্রবণ কর! কেননা স্বয়ং হযরত রাস্লুল্লাহ তাঁকে এ সূরা শিথিয়েছেন। –িতাফসীরে দুরকল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১৩০]

এ সূরায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে কার্ননের ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কিভাবে দুশমনদের দেশ থেকে বের হয়ে মাদায়েনে পৌছলেন, যেখানে আল্লাহ পাকের নবী এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন, হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ পাক দুশমনের কবল থেকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং তাঁর সন্মান-মর্যাদা ও আরামের কি ব্যবস্থা করলেন, এ সূরায় তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। এরপর যখন তিনি পুনরায় মিশরের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়ত ও রিসালত প্রদানে ধন্য করলেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী সূরা নামলের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। আর ঐ সূরার শেষে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার ঘোষণা দিয়েই শুরু করা হয়েছে।

ষিতীয়ত এ সূরার শুরুতেও পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরে বিস্তারিত পরিসরে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম এবং তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা।

তৃতীয়ত পূর্ববর্তী সূরা নামলে যেভাবে নবী রাসূলগণের ঘটনার বিবরণের পর তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে, এরপর আখিরাতের উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হয়রত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর তাওহীদের দিলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাওহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরায় যেভাবে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বিস্তারিতভাবে ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে রাণী বিলকিসের দেশ ফেরাউনের দেশ থেকে অনেক বড় ছিল; কিন্তু সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মুজেযা দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে, ফেরাউনের রাজত্ব রাণী বিলকিসের রাজত্ব থেকে ক্ষুদ্র ছিল, সে হযরত মূসা (আ.)-এর বিশ্বয়কর মুজেযাসমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমণিত হয় যে, হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন, সেই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছেল ﴿
الْعَلَيْكُمْ الْمُهْمَالُونَ الْمُهْمِالُونَ الْمُهْمُونَ أَلْمُونَا الْمُهْمُونَ الْهُمُونَ الْمُهْمُونَ الْمُهْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُهْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُهْمُونَ الْمُهْمُونَ الْمُهْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُهْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُهْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُهْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُهْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ফেরাউন ছিল ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ আর কার্রন ছিল ধন-সম্পাদের মোহে আত্মাহারা। এ দু'টি মোহ মানব চরিত্রকে কিডাবে কলুষিত করে এবং মানুষকে কিডাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ দু'টি ঘটনায়।

পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবের সমুখে এ দু'টি চিত্র তুলে ধরেছে, যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এ অত্যাধুনিক যুগেও এ দু'টি রোগই মানব চরিত্রকে কলুষিত করে রেখেছেন। এ দু'টি চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়। এ শিক্ষাই রয়েছে পবিত্র কুরআনে, আর এ কারণেই বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পবিত্র কুরআনের অবদান অসামান্য।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহাফে তাঁর কাহিনী হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা ত্বা-হায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বলা হয়েছে । এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুফতি শফী (র.) শ্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা ত্বা-হায় উল্লেখ করেছেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরি মাসআলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা ত্বা-হায় এবং কিছু সূরা কাহাফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের ওধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে। ইতি আয়াতে বিধিলিপির মোকাবিলায় ফেরআউনী কৌশলের তধু ব্যর্থ ও বিপর্যন্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্থা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফেরাউন শংকিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সম্ভানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল,

তাকে আল্লাহ তা'আলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনতুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে- আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের হরবীর কাছে থেকে তার সম্বতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনোরপ ক্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্ঠীম রোলার চালানো হয়েছিল। অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্লের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِى فِرْعَـوْنُ وَهُامَانُ كَانُوا يَصْفُرُونَ وَهُامَانُ مَا يَعْفُرُونَ وَهُامَانُ مِنْ وَهُامَانُ مَا يَعْفُرُونَ وَهُامَانُ مَا يَعْفُرُونَ وَهُامَانُ مَا يَعْفُرُونَ وَهُامَانُ مَا يَعْفُرُونَ وَهُامِانُ مِنْ وَهُامَانُ مَا يَعْفُرُونُ وَهُامَانُ مَا يَعْفُرُونَ وَهُامِانُ مَا يَعْفُرُونَ وَهُامِانُ مُنْ وَمُعُلِقُونَ وَهُامِانُ مُالْعُلُولُ مِنْ وَمُعْلِقُونَ وَهُالِهُ مُعْلِقًا لَعْلَالُهُ مِنْ وَمُعُلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعَلِّقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَعْلَالُهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلُمُامِانُ وَالْمُعُلِقِيْنُ وَلَاعُونُ وَالْمُعُلِقِيْنُ وَالْمُعُلِقِيْنَا وَالْمُعَلِقَ الْمُعْلِقَالِهُ وَالْمُعْلِقِيْنُ وَالْمُعْلِقُ مُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَعْلَيْكُمْ وَالْمُعْلِقَالِهُ وَالْمُعْلِقَ لَهُ لَا لَعْلَالُهُ مُنْ وَالْمُعْلِقُ مُنْ وَالْمُؤْلِقُ لَا يَعْلَقُونُ وَالْمُولِيْكُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ فَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ

ভারতি আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো নির্যাতিত বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ফেরাউনের পরিবর্তে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হলো বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশ তথা সিরিয়া ও মিশরের ক্ষমতা দান করবেন। আর ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবল যে আশক্ষা করছিল যে, বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তি ফেরাউন ও তার দলের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবে, আল্লাহ পাক তাদের সে আশক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা অটুট থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে এই প্রথম হামান নামটির উল্লেখ করা হলো। কথিত আছে যে হামান ছিল ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী। ফেরাউনের যাবতীয় অন্যায় অনাচারে সে ছিল তার দক্ষিণ হস্ত, নিষ্ঠুর আচরণে হামান ছিল সিদ্ধহস্ত।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার ভিল ইউখাবিজ বিনতে লাদী। আর লাদী ছিলেন হযরত ইয়াকৃব (আ.)-এর পুত্র। আলোচ্য আয়াতের اَوْحَيْنَا শব্দটি থেকেই নিষ্পন্ন, তবে এই ওহী নবুওয়তের ওহী নয়, কেননা কোনো ব্রীলোক নবী হয়নি।

তাফ্সীরকার কাতাদা (র.) এ জন্যে এ শব্দটির অর্থ করেছেন, 'আমি তার মনে একথাটি এনে দিলাম''। সুফীবাদের ভাষায় এটিকে ইলহাম বলা হয়। আর ইলহামের আরেকটি পন্থা হলো সত্য স্বপু, যা মানুষের অন্তরে একীন এবং প্রশান্তি এনে দেয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইলহামও জ্ঞান অর্জনের একটি পন্থা।

যারা পুণ্যাত্মা, যাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ইলহাম করেন এবং তারা তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে ইলহাম কিংবা স্বপু বা অন্য কোনো পন্থায় এ নির্দেশ প্রদান করলেন— ''শিশুটিকে তুমি স্তন্য পান করাতে থাক''।

শিশু হবরত মূসা (আ.) কখনো কাঁদতেন না : হযরত মূসা (আ.)-তাঁর মাননীয়া মাতার স্তন্য কত দিন পান করেছিলেনঃ এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি আট মাস মায়ের দুধ পান করেছেন। কারো কারো মতে, এ সময় ছিল চার মাস, আর অন্য একটি মতে, এ সময় ছিল মাত্র তিন মাস। মা তাঁর এ শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাতেন, কখনো তিনি কাঁদতেন না, এমনকি নড়াচড়াও করতেন না। এ বিবরণটি দিয়েছেন আল্লামা বগভী (র.)।

ভিত্ত বিশ্ব পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে একথাও বললেন যে, যখন তুমি এ শিশুটির প্রাণের আশঙ্কা কর, তখন তাকে একটি বাস্ত্রে পুরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আর তার নিরাপন্তা সম্বন্ধে তুমি নিশ্ভিত থাক, তার সম্পর্কে তোমার আশঙ্কা করার কিছুই নেই, তুমি দুঃখিতও হয়ো না। কেননা আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে পৌছিয়ে দেব। আমি তাকে শুরু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হবো না; বরং ভবিষ্যতে তাকে আমার রাসূল হিসেবেও মনোনীত করব।

একটি বিক্ষয়কর ঘটনা : তাফসীরকার আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বর্ণনা করেন, হ্যরত আপুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মিশরে যখন বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তার মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার শুরু করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দিত না এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখত না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের উপর কিবতীদেরকে বসিয়ে দিলেন, কিবতীরা তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করলো এবং

তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে লাগলো। এ অবস্থায় বহুদিন অব্যাহত রইলো। অবশেষে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে কিবতীদের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা হলো এই, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের সময় হলো তখন তাঁর মাতা একজন ধাত্রীকে ডাকলেন। এই ধাত্রী সেই ধাত্রীদের অন্যতম, যাদেরকে ফেরাউনের লোকেরা নিযুক্ত করে রেখেছিল, যে বাড়িতে কোনো শিশুর জন্ম হতো, তাদের কাজ ছিল ফেরাউনের লোকদেরকে নবজাত শিশুর জন্মের সংবাদ দেওয়া। এ খবরের ভিত্তিতেই ফেরাউনের ঘাতক বাহিনী এসে নবজাত শিতকে হত্যা করতো। কিন্তু এ ধাত্রীটির সঙ্গে মুসা জননীর অন্তরঙ্গতা ছিল। যথাসময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হলে তাকে ডাকা হয়, সে আসে। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাকে বলেন, আমার যে এ অবস্থা, তা তুমি জান, তবে তোমার বন্ধুত্বের দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই, ধাত্রী তার দায়িত্ব পালন করলো। হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন। ধাত্রী তাকে কোলে নিল। তখন মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে একটি নূর বের হয়। এ দৃশ্য দেখে ধাত্রী অত্যন্ত বিশ্বিত হলো, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান হলো, আর হযরত মূসা (আ.)-এর মায়া মহক্বত দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ হলো। তখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর মাকে বলল, আমাকে যখন ডাকা হয় এবং আমি তোমার নিকট আসি, তখন আমার পেছনে তোমার সন্তানের ঘাতকরা ছিল। অর্থাৎ, আমার ইচ্ছা ছিল জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ঘাতকদের হাতে অর্পণ করবো; কিন্তু এখন আমার অন্তরে তোমার সন্তানের জন্য এমন মায়া সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবনে এমন মায়া আমি কারো জন্যে উপলব্ধি করিনি। এজন্যে আমি বলছি, তোমার পুত্রের হেফাজত করো! এরপর যখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর গৃহ থেকে বের হচ্ছিল তখন ফেরাউনের একজন গোয়েন্দা তাকে দেখে ফেলেছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হলো এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো। তখন মূসা (আ.)-এর ভগ্নি দ্রুত এসে তার মাতাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। তখন হ্যরত মূসা (আ.)-এর বোন তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে চুলোয় নিক্ষেপ করল, সে বুঝতেই পারেনি যে সে কি করছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা ভিতরে প্রবেশ করল, চুলোয় আগুন জ্বলছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার চেহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল, ধাত্রী এখানে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, সে আমার বান্ধবী, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। এরপর তারা ফিরে গেল। তখন চুলোর কাছে গিয়ে মা দেখলেন, এরই মধ্যে চুলোর আগুন নিভে গেছে এবং শিশু মূসা নিরাপদ রয়েছেন, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদিন পর ফেরাউনের সৈন্যরা ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের অনুসন্ধান করতে লাগল, তখন তিনি তার পুত্রের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তার অন্তরে ইলহাম করলেন যে শিশুটিকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দাও। আলোচ্য আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে- وَالْحَيْثَ الْمُ أُمْ مُنْ لِينِي وَالْمُ اللَّهِ الْمُ مُنْ لِينِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ, আমি মূসা-জননীর নিকট এ প্রত্যাদেশ করলাম যে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ কর, তথা নীলনদে ভার্সিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কাঠ মিন্ত্রিকে বাব্রে তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, এমন বাব্রের তোমার কি প্রয়োজন? তখন মূসা জননী মিথ্যা বলেননি। তিনি জবাব দিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান রয়েছে, তাকে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। কাঠ মিন্ত্রি জিজ্ঞাসা করল, লুকিয়ে রাখবে কেন? তিনি বললেন, ফেরাউনের সৈন্যদের ভয়ে। যাহোক, তিনি বাক্সটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে মিস্ত্রি সৈন্যদের নিকট এ খবর দেওয়ার জন্যে হাজির হলো। সে কিছু বলতে চাইল; কিন্তু আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর সে হাতের ইশারায় কিছু বুঝাতে চাইল; কিন্তু যখন সে তাতেও ব্যর্থ হলো তখন সৈন্যদের সর্দার তাকে পিটিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিল। যখন সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি তাকে ফেরত দিলেন। আর সে তখন পুনরায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সৈন্যদের নিকট হাজির হলো। কিন্তু এবারও তার বাকশক্তি চলে গেল, তার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল। অবশেষে লোকেরা তাকে মেরে বহিষ্কার করে দিল। এখন সে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। হাঁটতে হাঁটতে সে একটি ময়দানে উপস্থিত হলো এবং মনে মনে এ নিয়ত করলো যে যদি আল্লাহ পাক তার দর্শন ও বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন তবে সে আর কখনো সেই শিশুটির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে না। আল্লাহ পাক তার এ নিয়তের কারণে তার দর্শন ও বাকশক্তি ফেরত দিলেন। সে সঙ্গে সজদায় পড়ে গেল এবং দোয়া করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার এই নেক বান্দার ঠিকানা জানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক তাকে মূসা (আ.)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। সে তাঁর নিকট পৌছলো এবং ঈমান আনলো। সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, সবকিছু আল্লাহ<sup>'</sup>পাকের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন তখন তিনি তার অবস্থা গোপন রাখলেন। কেউ এ সম্পর্কে অবগত হলো না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি ইহসান করতে ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে হযরত মৃসা (আ.)-এর আগমনের অবস্থাকে গোপন করে রাখলেন। এখানে উল্লেখ্য, যখন বনী ইসরাইলের অনেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হলো, তখন ফেরাউনের জাতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয় এ মর্মে যে, যদি তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়, তবে অবশেষে আমরা গোলাম কোথায় পাবো। এবং পরিণামে আমাদেরকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। ফেরাউনের জাতি কিবতীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এ দাবির প্রেক্ষিতে ফেরাউন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ **করলো, এক বছর বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে না, আর এক বছর করা হবে। যে বছর হত্যা না** করার সিদ্ধান্ত ছিল সে বছর হযরত হারুন (আ.) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে বছর হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল, সে বছরই হষরত মৃসা (আ.)-এর জন্ম হলো। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে ধাত্রীদেরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করে, তাই প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান কার্য চলত। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হ্যরত মূসা (আ)-এর মাতার দেহে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যখন হ্যরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ভগ্নি মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ তা জানতেই পারল না। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ কথার ইলহাম করলেন যে, তুমি শিশু সন্তানটিকে দুধ পান করাতে থাক, যখন ফেরাউনের লোকদের ভরষ থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা হয়, তখন তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিও। মূসা (আ.)-এর মাতা শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে লুকিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। শিশু মূসা কাঁদতেন না এমনকি, নড়াচড়াও করতেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মূসা <del>জননী</del>র আশঙ্কা হলো যে, ফেরাউনের লোকেরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি একটি সিন্দুক তৈরি করালেন এবং সিন্দুকের মধ্যে শিশু সন্তানকে রেখে তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) **বর্ণনা করেন, ফেরাউনের শুধু একটি ক**ন্যাসন্তান ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। ঐ কন্যাসন্তানটিও শ্বেতরোগে আক্রান্ত ছিল, তার **চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে সুস্থ হয়নি। জাদুক**ররা বলেছিল, তার আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে নীলনদের দিক থেকে। মানবাকৃতির কোনো প্রাণী এ নীলনদে পাওয়া যাবে, তার মুখের লালা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে **শ্বেতরোগগ্রস্ত** এ কন্যাটি সুস্থ হবে। আর তা পাওয়া যাবে অমুক দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময়। ঐদিন ছিল সোমবার। **ক্ষেরাউন নীলনদে**র তীরে তার বসবার স্থান তৈরি করালো, তার সাথে ছিলো স্ত্রী আছিয়ো বিনতে মোজাহেম। ফেরাউনের এ **অসুস্থু কন্যাটিও** ছিল। হঠাৎ একটি সিন্দুক ভাসমান অবস্থায় দেখা গেল, ফেরাউন আদেশ দিল ভাসমান বস্তুটি নিয়ে **ত্থাসতে, ক্ষণিকের মধ্যে** তার পরিচালকরা সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করণ; কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাছে আসলেন এবং তিনি সিন্দুকের ভেতর একটি নূর দেখতে পেলেন, যা অন্য কেউ দেখতে পারেনি।

যাহোক, তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন, যার ভিতর একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু শায়িত অবস্থায় পাওয়া গোল। যার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর রিজিক তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে এ আঙ্গুল চুষে দুধ পান করত, এ নিষ্পাপ শিশুটির প্রতি অসাধারণ স্নেহমায়া আছিয়ার অন্তরে সৃষ্টি হলো, এমনকি ফেরাউনও তাকে ভালোবাসতে লাগল। সিন্দুক থেকে শিশুটিকে বের করা হলো, তার অসুস্থ কন্যা এসে পড়ল। সে এ নবজাত শিশুর মুখের লালা নিয়ে তার শ্বেতরোগপ্রস্ত দেহে মালিশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো। ঐ কন্যা শিশুটিকে চুম্বন করলো এবং টান দিয়ে বুকে টেনে এনে আদর করল। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

فَالْتَغَطَّهُ اللَّهِ وَرْعَوْنُ لِبَكُونَ عُدُواً وَحُزْنًا - अत्र त रें कि विकास

"এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হয়"। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে হযরত মূসা (আ.) তাদের দুশমন হবেন এবং তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে–

আর্থাৎ "নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিল।"
আর তাদের ভুল প্রত্যেক ব্যাপারেই ছিল, যেমন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করবেন, এই ভয়ে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিতকে তারা হত্যা করেছে। এটি ছিলো তাদের মারাত্মক ভুল।

দিতীয়ত শিশু মুসাকে তারা নীলনদ থেকে তুলে নিয়েছে এবং নিজের বাড়িতেই লালন-পালন করেছে, পরবর্তীকালে যা হবার তা হয়েছে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপরাধী। হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার মতো বড় অপরাধ আর কি হতে পারে! আর এজন্যেই আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন এবং যে শিশু থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হাজার হাজার শিশুকে ফেরাউন হত্যা করেছে, সেই শিশুটিকে আল্লাহ পাক তার বাড়িতে, তারই নাকের ডগায়, তারই দ্বারা লালন পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিশ্বয়কর নিদর্শন।

—[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, প. ২০ - ২১]

যে শিশুটির ভয়ে ফেরাউন বহুদিন ধরে আতংকিত ছিল, যাকে প্রতিরোধ করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, ঐ শিশুটিই আজ আল্লাহ পাকের হুকুমে তার আদরের কোলে স্থান নিয়েছেন এবং তার বুকের উপর বসে গেছেন। আর নিরাপদে নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল অতিক্রম করছেন। ফেরাউন ও তার দলবল তার ভয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তা যে কত বড় ভুল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চক্রান্ত বা কৌশল দ্বারা অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না— এ ঘটনা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাতিল ফেরকা "কাদরিয়া" তকদিরে বিশ্বাস করতো না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্য যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, তা এ ঘটনা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ২০, পু. ২০]

বর্ণিত আছে, যখন সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে উন্মুক্ত করা হলো এবং তাতে সংরক্ষিত সুন্দর শিশুটি তারা দেখলো তখন ফেরাউনের দরবারের গণকরা বলল, এটিই সেই শিশু যার সম্পর্কে তুমি আতংকপ্রস্ত। এটি নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলের সম্ভান, তোমার ভয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে; কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় – وَقَالَتِ الْمُرَاتُ فِرْعَوْنَ فُرْتُ عَيْنٍ لَمُ وَلَكَ لَا تَقَتُلُوهُ

"আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ যে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি] তাকে হত্যা করো না।"

ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন শিশু মুসাকে দেখেই রাগান্থিত হয়ে বলল, এ শিশুটি এখনো কিভাবে বেঁচে গেছে? তার স্ত্রী আছিয়়া ছিলেন অত্যন্ত নেককার, নবী রাস্লগণের বংশধর, এতিম মিসকিনদের মা, অত্যন্ত বড় দানশীল। ফেরাউন যখন শিশু মুসাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল তখন তিনি বললেন وَاللَّهُ مُرْتُ عَيْنٍ لُونَ وَلَكَ لاَتَقَالُوا لاَ اللَّهُ وَلَكَ لاَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَكَ لاَتَقَالُوا لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ لاَتَقَالُوا لاَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ لاَتَقَالُوا لاَ اللَّهُ وَلَكُ لاَتَقَالُوا لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ لاَتَقَالُوا لاَ اللَّهُ ا

অর্থাৎ "সে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মিণ], তাকে হত্যা করো না।" ফেরাউন বলল, তোমার নয়নের মিণ হতে পারে, আমার নয়। এ পর্যায়ে হয়রত রাসূলে কারীম হাত্রী ইরশাদ করেছেন, "যদি ফেরাউন এ কথা বলতো যে, যেমন তোমার নয়নের মিণ, আমার জন্যও শান্তি ও তৃপ্তির উপরকণ, তাহলে আল্লাহ পাক আছিয়ার ন্যায় ফেরাউনকেও হেদায়েত করতেন।"

আছিয়া ফেরাউনকে বললেন, শিশুটি আমাকে দিয়ে দাও। এ শিশুটি বড়ই সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে হয়। আছিয়া আরো বললেন عَسَلَى اَنْ يَتُنْفَعَنَا اَوْ نَتُجْذُهُ وَلَدًا

অর্থাৎ "সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সম্ভান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।"

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আছিয়া শিশু মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝে একটি নূর দেখেছিলেন যার কারণে প্রিয়দর্শন শিশু মূসার (আ.)-এর জন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক স্নেহের ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন, এজন্যে তিনি বলেছিলেন এ শিশুটিকে দেখে আমার নয়ন জুড়াবো। আছিয়া আরো বলেছেন, অগণিত শিশু হত্যা করেছ, একটি শিশু বেঁচে গেলে সে আর কি করতে পারবে! বিশেষত আমাদের নিকট লালিত পালিত হলে, তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।

## অনুবাদ

١٥. وَدَخَلَ مُوسلى الْمَدِينَةَ مَدِينَةَ فِرْعَوْنَ وَهِيَ مُنْفَ بِعُدَ أَنْ غَابُ عَنْهُ مُدَّةً عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا وَقْتَ الْقَبْلُولَةِ فَرَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هُذَا مِنْ شِيْعَتِهِ أَيْ إِسْرَائِيْلِي وَهٰذَا مِنْ عُدُوِّهِ ج اَیْ قِبْطِی یسسِجُر اِسْرَائِبِلِی لِیحمِلُ إِلَى مَطْبَحْ فِرْعُونَ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيغَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوٍّ فَعَالَ لَهُ مُوسَى خَلِّ سَبِيْلَهُ فَقِيْلَ إِنَّهُ قَالَ لِمُوسَى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَخْمِلُهُ عَلَيْكُ فُوكُزُهُ مُوسِّى أَيْ ضَرَبَةً بِجُمْعِ كُفِّهِ وَكَانَ شَدِيْدَ الْقُورِ وَالْبَطْشِ فَقَضٰى عَلَيْهِ ر قَتَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُ قَتْلِهِ وَدَفَنَهُ أَيْ فِي الرَّمَلِ قَالَ هٰذَا أَيْ قَتْلُهُ مِنْ عَملِ الشَّبِطْنِ مَ الْمَهِبِّجِ غَضَبِى إِنَّهُ عَلْوُ لِابْنِ أَدَمَ مُنْضِلُ لِهِ مُبِينًا بِينَ الْإِضْلَالِ.

১৪. যখন হযরত মৃসা (আ.) পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন আর তা হলো ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর এবং পরিণত বয়স হলো অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সে পৌছলেন তখন আমি তাকে হিকমত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম দীনের বুঝ, নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে। এভাবে যেমনিভাবে তাকে প্রতিদান দিয়েছি আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি। তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি।

১৫. <u>তিনি</u> হ্যরত মূসা (আ.) <u>নগরীতে প্রবেশ করলেন</u> ফেরাউনের শহরে। আর তা হলো 'মুনফ'; দীর্ঘদিন তা থেকে দূরে অবস্থান করার পর যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। দ্বি-প্রহরের আরামের সময় সেথায় তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন; একজন তার নিজের দলের অর্থাৎ ইসরাঈলী এবং অপরজন তার শত্রুদলের অর্থাৎ কিবতী সম্প্রদায়ের। সে ইসরাঈলী ব্যক্তিকে ফেরাউনের রন্ধনশালায় কাঠ বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে। <u>হযরত মূসা</u> (আ.)-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার <u>সাহায্য প্রার্থনা করল</u> হ্যরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কথিত রয়েছে যে, তখন কিবতী হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি তো বরং তোমার উপরে তা চাপানোর ইচ্ছা করছি। তথন হ্যুরত মূসা (আ.) তাকে ঘুষি মারলেন অর্থাৎ হাত মৃষ্ঠিবদ্ধ করে তাকে আঘাত করলেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন অর্থাৎ তিনি তাকে মেরে ফেললেন অথচ তাকে হত্যা করা তার ইচ্ছা ছিল না এবং তাকে তিনি বালুতে পুঁতে ফেললেন। <u>হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা</u> অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলা <u>শয়তানের কাণ্ড</u> যা আমার ক্রোধকে উত্তেজিতকারী। <u>সে তো প্রকাশ্য শক্র</u> আদম সন্তানের জন্য <u>ও স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী</u> তাঁকে।

## অনুবাদ :

17. قَالَ نَادِمًا رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى بِقَتْلِهِ فَاغْفِرْ لِى فَغَفَر لَهُ ط إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ المَّحِيْمُ أَي الْمُتَّصِفُ بِهِمَا أَزَلاً وَأَبَداً .

. قَالُ رَبِّ بِمَّا انْعَمْتَ بِحُقِّ إِنْعَامِكَ عَلَى بِالْمَغْفِرَةِ اعْصِمْنِي فَلُنْ اكُونَ ظَهِيرًا عَوْنًا لِلْمَجْرِمِينَ - الْكَافِرِيْنَ بَعْدَ لَمِنْهِ إِنْ عَصْمَتَنِيْ .

رَبُ فَاصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَالِنَفًا يَّتَرَقَّبُ يَنْتَظِرُ مَا يَنَالُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَرِيْلِ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ط يَسْتَغِيْثُ بِهِ عَلَى قِبْطِي أُخُرَ قَالًا لَهُ يَسْتَغِيْثُ بِهِ عَلَى قِبْطِي أُخُرَ قَالًا لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُّيِيْنُ - بَيِّنُ الْغُوايَةِ لِمَا فَعَلْتَهُ اَمْسِ وَالْيَوْمَ.

তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; তাকে হত্যা করার মাধ্যমে। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দ্য়ালু। অর্থাৎ অনাদি অনন্তকাল তিনি এ গুণে গুণানিত। ১৭. তিনি আরো বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমার উপর আপনার ক্ষমার অনুগ্রহের দাবি এই যে, <u>আমি কখনো</u> দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্যকারী হবো না। অর্থাৎ

কাফেরদের, আপনি আমাকে রক্ষা করার পর।

১৬. তিনি বললেন লজ্জিত হয়ে হে আমার প্রতিপালক! আমি

১৮. <u>অতঃপর ভীত সতর্কাবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হলো</u> নিহতের পক্ষ থেকে কি ঘটে, তার অপেক্ষায়। হঠাৎ তিনি ভনতে পেলেন, আগের দিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে অপর এক কিবতীর বিরুদ্ধে সে তাকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানাচ্ছে। হ্যরত মুসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিদ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি গতকাল এবং আজ যা করছ তার কারণে।

১৯. অতঃপর হযরত মুসা (আ.) যখন উভয়ের শক্রকে ধরতে উদ্যত হলেন অর্থাৎ হযরত মুসা (আ.) ও সাহায্যপ্রার্থীর শক্রকে। সে বলল সাহায্যপ্রার্থী, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে য়ে, তিনি তাকেই ধরে ফেলবেন, য়েহেতু একটু পূর্বেই তাকে কটুকথা বলেছেন। হে মূসা গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাওঃ তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না। কিবতী এটা শুনে জানতে পারল য়ে, গতকালের হত্যাকারী হযরত মূসা (আ.)-ই। কাজেই সে দ্রুত ফেরাউনের দরবারে গিয়ে এ মর্মে তাকে অবহিত করল। এটা শুনে ফেরাউন তৎক্ষণাৎ জল্লাদদেরকে হয়রত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে দিল। তারা তাকে আটক করার জন্য রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল।

## অনুবাদ

رَجُلُ هُوَ مُومِنُ الْ فِرِعَاءُ رَجُلُ هُوَ مُومِنُ الْ فِرعَوْنَ مِنْ اَقْتَصَا الْمَدِيْنَةِ الْحِرِهَا يَسْعَى دَيسَرَعُ فِي مَشْيِهِ مِنْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ الْحِرِهَا الْمَدِيْنَةِ الْحِرِيْقِ فِي مَشْيِهِ مِنْ طَرِيْقِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ طَرِيْقِ اللّهِ مَنْ طَرِيْقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

২০. আল্লাহ তা'আলা বলেন— এক ব্যক্তি আসল সে
ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক মুমিন ব্যক্তি শহরের
দূর প্রান্ত হতে শেষ প্রান্ত হতে ছুটে দ্রুত বেগে
জল্লাদের রাস্তার তুলনায় নিকটবর্তী এক রাস্তা ধরে।
সে বলল, হে মুসা! ফেরাউনের পরিষদবর্গ আপনাকে
হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি বের
হয়ে যান শহর থেকে আমি তো আপনার মঙ্গলকামী।
বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দানে।

٢١. فَخَرَجَ مِنْهَا خَانِفًا يُتَرَقُّبُ لُحُوقَ طَالِبٍ أَوْ غَوْثَ اللّٰهِ إِيَّاهُ قَالُ رَبِ فَالِبٍ أَوْ غَوْثَ اللّٰهِ إِيَّاهُ قَالُ رَبِ نَجَنِنَى مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ .

২১. তিনি ভীত সতর্ক অবস্থায় তথা হতে বেরিয়ে

পূড়লেন কোনো অনুসন্ধানকারীর সাক্ষাতের ভয়ে
অথবা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকামী হয়ে

তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি
জালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন
ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে।

# তাহকীক ও তারকীব

উপনীত হলেন। বন্ধুত এর ব্যাখ্যা করেছেন— الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلُ الْمُعَنِّلُ (আছিং হযরত মূসা (আ.) ৪০ বছর বয়সে উপনীত হলেন। বন্ধুত এর ব্যাখ্যা— الْمُعَنَّلُ وَالْمُعَنَّلُ وَالْمُعَنَّلُ وَالْمُعَنَّلِمُ وَالْمُعَنِّلُ عَمْلُكُ مِنْكُمْ مَعْلَكُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

قُولُـهُ مُنْفَ : ফেরআউন যে নগরীতে থাকত এটা উক্ত নগরীর নাম। এটা عَلْمِيَّتُ ও عَلْمِيَّتُ -এর কারণে কিংবা مُنُونُ অইনেও বলা হয়।

रायाह ا مُتَعَدِّى वा नाशाया عُلَى पार्थ श्वयात काताप اَوْقَعَ النَّضَاءُ विषे : قَوْلُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ

এটা নিমোক প্রশ্নের উত্তর-

প্রশ্ন: হযরত মূসা (আ.) শরিয়ত বিরোধী এ হত্যা কিভাবে করলেন যে, হত্যাযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তিকে মেরে ফেললেনং উত্তর: এটা ফুলবশত হত্যা। আর হত্যার কারণে তার ক্ষমা প্রার্থনা করাটা ক্রিটাট্র নিকট্যভাজনদের ভিথা সাধারণ নেককারদের অনেক ভালো কাজ আল্লাহর নৈকট্যভাজনদের জন্য পাপরূপে বিবেচিত। -এর অন্তর্গত।

হয়নি। কেননা এ ব্যাখ্যা মোতাবেক ইসরাঈলী লোকটি কাফের হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ ব্যাখ্যা না করে স্বঅবস্থায় রাখাই উচিত ছিল'। -(জুমাল) وَبُطِيْ الْمَدِيْكَةَ كُأْنِكُا يُسْتَرَقُّكُ : এখানে وَيُبْطِيُ নিহত হয়েছিল। وَيُبْطِيُ الْمُدِيْكَةَ كَأَنْكُا يُسْتَرَقُّكُ : এখানে وَيُبْطِيُ الْمُدِيْكَةَ كَأَنْكُا يُسْتَرَقُّكُ

े निरुण रराहिल। وَبُطِئَ निरुण रराहिल। विश्वा त्य गरत छरमगु त्यथात مَدِينَة निरुण रराहिल। فَوْلُهُ فَعَاضَبَحَ فِي الْمَدِينَة كَانِكُا يُسَرَّقُبُ • उटला जात يَسَرُقُبُ ;مُتَعَلِّقُ शवा जात فِي الْمَدِينَة व्या क्षेत्र مَفْعُولُ هَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ خَاشِفًا الْمَكُرُورُ الْخَبَرَ अथवा اَلْفُرْجَ अथवा يَسَرُقُبُ الْمَكُرُورُ

উভয়টি صِلَة হলো اسْتَنَصَرَهُ आत مُوصُولُ الَّذِي । আকস্বিকতাজ্ঞাপক وَصُولُ الَّذِي । অখানে أَلَذِي । তা مَفَاجَاتِيَه الْ إِذَا الْكِذِي । তা الْكِذِي अज्ञान مَوصُولُ الْكِذِي किल किरा أَكُنِي الْمَدْنِ الْمَدْنِ الْمَدْنِي الْمَدْنِ الْمُدْنِ الْمُدْنِ الْمُدْنِ الْمُدْنِ الْمُدْنِ اللَّهُ الْمُدْنِ اللَّهُ الْمُدُلِّ الْمُدْنِ الْمُدَّالِ الْمُدَانِ اللْمُدَّالِ اللَّهُ اللَّ

مِن آفْضَى पानि رَجُلُّ । এর وَ حَالُ وَ عَالُ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# প্রাসন্দিক আলোচনা

(আ.) এর জনা, তাঁর নিরাপন্তার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা এবং দুশনের গৃহে তাঁর লালন-পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ আয়াতে তাঁর যৌবনের কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

ন্ত্র নাজিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আন্তে আন্তে শক্তি- সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে যখন তাঁর অন্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই হ্রি বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায় অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারো এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারো দেরীতে। কিছু আবদ ইবনে ভ্মায়দের রেওয়ায়েতে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়াসে হ্রি ন্এর জমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে

क्रित आल्बलाईल (वर्ष ४९) बारल

দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে اسْتَوْى শব্দ দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, اَشَدُ তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। —[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

বলে নব্য়ত ও রিসালত এবং عَلْمُ حَكُما وَعَلْمُ الْمُلِهُ : वेल নব্য়ত ও রিসালত এবং عَلْمُ حَكُما وَعِلْمُ أَهْلِهُ وَدَخْلُ الْمُويْنَةُ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةً مِنْ اَهْلِهَا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে مُدِيْنَةً مَلْي حِيْنِ غَفْلَةً مِنْ اَهْلِها : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে مُدِيْنَةً مَلْي حِيْنِ غَفْلَةً مِنْ اَهْلِها : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে কলে বিশের নাষর বলে মিশর নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল । অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে হযরত মূসা (আ.) তার সত্যধর্ম প্রকাশ করতে তক্ত করেছিলেন । এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল । তাদেরকে তাঁর অনুসারী দল বলা হতো । কর্মুক্ত শর্মা এবং তাঁরে করিছে নাত বিশ্ব একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায় । রেওয়ায়েত এই যে, হযরত মূসা (আ.) যখন জ্ঞান-বৃদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্যধর্মের কিছু কথা মানুষকে বলতে তক্ত করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শক্ত হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে । কিছু ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে । তবে তাঁকে শহর থেকে বহিছারের আদেশ জারি করে । এরপর হযরত মূসা (আ.) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিশর নগরীতে আগমন করতেন । বিক্ত বাকত । –িক্রত্বী]

তখন বলা وَضَى عَلَبْ وَ قُضَاهُ বাক পদ্ধতিতে وَضَى عَلَبْهِ । শব্দের অর্থ ঘূষি মারা । فَعَضَى عَلَبْهُ فَوكَزَهُ مُوسَلَى عَلَبْهِ । বাক পদ্ধতিতে وَضَلَى عَلَبْهِ اللهِ তখন বলা হয় বখন কারো ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওরা হয় । তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা । -[মাযহারী]

খো.) থেকে অনিভার প্রকাশিত কিবতী হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থি এবং তাঁর পরগাবরসূলভ মাহান্থ্যের দিক দিয়ে তাঁর গুনাহ সাব্যান্ত করে আল্লাহ তা আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর আল্লাহ তা আলা তা ক্ষমাও করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরিয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা সে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের জিমী তথা আশ্রিত ছিল না এবং হযরত মুসা (আ.)-এর সাথেও তার কোনো চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত মুসা (আ.) একে 'শয়তানের কাজ ও গুনাহ' কেন সাব্যন্ত করেছেন। এর হত্যা তো বাহ্যত ছওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোনো সময় লিখিত হয় এবং কোনো সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্বতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তির স্বরূপ: যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোনো রাষ্ট্রে পরম্পর শান্তিতে বসবাস করে একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী المركوب অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফেরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করে নেন এবং রাস্লুল্লাহ ক্রের কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফেরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হয়্তগত করেছিলেন, তা

রাস্লুলাহ — এর খেদমতে পেশ করে দেন। তখন রাস্লুলাহ কালেন বললেন করি। তথিন রাস্লুলাহ কালেন আমু নাউদের রেওয়াতের এর ভাষ্য এরপ করলাম তো আমি এইণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান। কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। কেননা এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা একসাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিরোপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরজ, সে কাফের হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফেরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছে থেকে নিরোপদ মনে করে, তখন কাফেরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। বুখারীর টীকাকার আল্লামা কুন্তল্লানী (র.) বলেন—

ী নিত্বি । নিত্রি বুলু কুটি । নিত্রি কুটি নিত্রি কুটি নিত্রি কুটি নিত্রি নিতর মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিছু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফেরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোনো কাফেরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে তার অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েজ হতো না; কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। হযরত মূসা (আ.) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরো কম মাত্রার প্রহারই যথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েজ ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

কোনো তাফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গাম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গুনাহ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। –[রহুল মা'আনী]

ভালাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরজ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মৃসা (আ.) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যন্ত করে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে এ স্থলে তিন্তিত কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে এ স্থলে তিন্তিত মনে হয়, হযরত মূর্সা (আ.) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মূ্রা (আ.)-এর এই উক্তি থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা প্রমাণিত হয়—

১. মজপুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। ২. কোনো জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েজ নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার অধীনে চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এতে জুসুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। –িরহুল মা'আনী কান্দের অথবা জালিমদের সাহায্য-সযোগিতার নানাবিধ পস্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। মুফতি শফী (র.) আরবীতে লিখিত 'আহকামুল কুরআন'-এ এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জানান্থেমী বিজ্ঞজন তা দেখে নিতে পারেন।

ভাত-সন্ত্রন্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। কেননা নিহত ব্যক্তির হত্যার ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রন্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। কেননা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিশোধ নিতে পারে, এ আশহা অতি স্বাভাবিক। বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের নিকট নিহত কিবতীর উত্তরাধিকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। এমনি অবস্থায় তাঁর ভীত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ফেরাউনের নিকট অনেক লোক হাজির হয়ে বলল, বনী ইসরাঈলরা আমাদের একজনকে হত্যা করেছে। আমরা এ হত্যার বিচার চাই। ফেরাউন বলল, ঘাতকের অনুসন্ধান কর এবং হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ কর, এতদ্বতীত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। লোকেরা তখন ঘাতকের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ল।

তিনি দেখতে পান, গতকাল যার সাহায্যে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি আজ আরেকটি ঘটনা ঘটে। জান দেখতে পান, গতকাল যার সাহায্যে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি আজ আরেক কিবতীর সঙ্গে লড়াই রত রয়েছে এবং গতকালের ন্যায় আজও সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য কামনা করলো।

হষরত মূসা (আ.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমিই সকল নষ্টের মূল, তা না হলে প্রতিদিন শুধু তোমার সঙ্গেই কেন মানুষের ঝণড়া হয়? হষরত মূসা (আ.) গতকালের ঘটনার নিজেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। কেননা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও <mark>তাঁর হাতে একন্ধন কিবতী নিহত হয়েছে। আর ঐ হ</mark>ত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল এ বনী ইসরাঈলী ব্যক্তিটি, আজ সে পুনরায় অপর এক কিবতীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছে, তাই মৃসা (আ.) তাকে বললেন– وَنَّكَ لَغُوثٌ مُبِّبِيَّا عَنْكَ لَغُوثٌ مُبِّبِيًّا পঞ্চত্তী, তুমিই সকল নষ্টের মূল কারণ। একথা বলে যখন তিনি অত্যচারী কিবতী লোকটিকে প্রহার করার জন্যে হাত তুলতে ইত্যা করলেন তখন ইসরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করছিল, তিনি ধমক যখন আমাকে দিয়েছেন, হয়তো আমাকেই তিনি প্রহার করতে চান, তাই 'সে বলল, হে মৃসা! আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চানঃ যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, আপনি দেখি দেশের মধ্যে বলপ্রয়োগ তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে চান, আপনি শান্তি সৃষ্টির প্রয়াসী নন। **ইসারাঈলী ব্যক্তিটি একথা বলে গতকালে**র ঘটনা প্রকাশ করে দেয় এবং গতকালের ঘাতকের সন্ধান দেয়। অথচ হযরত মৃসা (আ.) চেয়েছিলেন তাকে সাহাষ্য করতে এবং জালেম কিবতীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে; কিন্তু সে ভূল বুবে এ মন্তব্য করে বসে। এরপর যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ এ রহস্য উদঘাটিত হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর হাতেই **কিবতীর নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে। দাবানলের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ফেরাউনের** গোচরীভূত হয়। এদিকে ফেরাউনের পরিষদবর্গ ফেরাউনকে এ পরামর্শ দেয় যে, মূসার দুঃসাহস উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, এমনকি আজ রাজার জাতির বিরুদ্ধে হাত তুলতে এবং তাদেরকে হত্যা করতেও তার বাঁধেনি। অতএব, তার কঠোর শান্তি তথা মৃত্যুদণ্ড একান্ত জরুরি। ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তাকে ধরে আনার জন্য লোকও প্রেরিত হয়। এদিকে ফেরাউনের দরবারেই এক ব্যক্তির মন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সহমর্মিতায় এবং তাঁর কল্যাণ কামানায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে, সে অনতিবিলম্বে সকলের অলক্ষ্যে ছুটে আসে এবং হযরত মৃসা (আ)-কে অতিসত্ত্ব শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তাফসীরকারগণ তাঁর নামোল্লেখ করেছেন হাজস্টল। ফেরাউনের জাতির মধ্যে এ ব্যক্তি ছিলো মুমিন। কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন শামউন। আর কেউ বলেছেন সামআ।

তাঁর অন্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য ছিল গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি এবং মহব্বত, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে হয়েছে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে এবং বলে, হে মূসা রাজার পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, তুমি [এ মুহূর্তে] নগর থেকে বাইরে চলে যাও, নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রাখ যে, আমি তোমার একান্ত কল্যাণকামী। আর এজন্যেই আমি তোমাকে সতর্ক করার জন্যে দৌড়ে এসেছি।

বর্ণিত আছে যে, হ্যরত মূসা (আ.) ঐ ব্যক্তির পরামর্শ মোতাবেক অনতিবিলম্বে মিশর ছেড়ে যান। তিনি তখন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রন্ত ছিলেন, আর এ আশকা করছিলেন যে, ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

আল্লামা আলুসী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তিটি হযরত মূসা (আ.)-কে সতর্ক করার জন্যে এসেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হিজকীল, আর কেউ বলেছেন, শামউন ইবনে ইসহাক। আর তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাতো ভাই। একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। –ি্তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৫৮]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ফেরাউনের লোকেরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু ধাওয়া করল, এ ব্যক্তিও হয়তো কিছুটা আগে ঐ একই পরামর্শ সভা থেকে বের হয়ে আসে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে পেল না, অথচ তিনি কি করে পেলেন?

ইমাম তাবারী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দিতীয় দিন যে কিবতী লোকটির সঙ্গে ইসরাঈলী ব্যক্তির সংঘর্ষ চলছিল, যখন সে ইসরাঈলী ব্যক্তি থেকে একথা শ্রবণ করে যে, 'হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছোঃ তখনই সে দ্রুতবেগে ফেরাউনের দরবারে এসে বলল, গতকালের ঘাতকের সন্ধান পেয়েছি, সে হলো মূসা। তখন ফেরাউন তার জল্লাদদেরকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করল, তারা রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হলো, তারা নিশ্চিত ছিল যে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তারা অনায়াসে পালন করতে পারবে।

কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর হিতাকাংখী ঐ ব্যক্তি রাজপথ দিয়ে নয়; বরং ছোট ছোট গলি দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে তাদের পূর্বেই হযরত মূসা (আ.)-কে সতর্ক করে দিয়ে ফিরে যান। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ৩৩]

ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে : তত্ত্বজ্ঞাণীগণ বলেছেন, প্রথম দিনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর হযরত মৃসা (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং আল্লাহ পাক ক্ষমাও করেছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ পাকের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলেন যে ﴿ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتُ عَلَى ﴿ অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! যেহেতু তুমি আমাকে নিয়ামত দান করেছো, তাই আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

এ শপথের সময় হযরত মূসা (আ.) 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, আর এ কারণেই পরদিন সকালে তিনি পুনরায় একই বিপদে পড়েছেন এবং তিনি তাঁর সংকল্পে স্থির থাকতে পারেননি।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন: আলোচ্য ঘটনায় প্রিয়নবী — এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। যেভাবে হযরত মৃসা (আ.)-কে ফেরাউনের জল্লাদরা হত্যা করতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে মক্কার দুরাত্মা কাফেররা হযরত রাসূলে কারীম — কও হত্যা করার অপচেষ্টা করবে। আর যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত মৃসা (আ.)-কে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনী ষড়যন্ত্রগুলোকে বানচাল করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে মক্কার কাফেরদের সকল চক্রান্তকেও তিনি নস্যাৎ করে দেবেন এবং হযরত রাসূলে কারীম — কও হেফাজত করবেন। আর অবেশেষে তা-ই হয়েছিল।

অনুবাদ

وَلَمَّا تَوجَّهُ قَصَد بِوجْهِهِ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ جِهَتَهَا وَهِى قَرْيَةُ شُعَيْبٍ مَسِيْرَةً شُعَيْبٍ مَسِيْرَةً ثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ مِنْ مِصْرَ سُيِبَتْ بِمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنَ الْمَدْيَنِي سَوَاءً قَالَ عَسْسَى رَبِّى اَنْ يَسَّولَ الطَّرِيقَ اَى الطَّرِيقَ الطَلَقَ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَلَكًا الطَّيْرِيقَ الطَّلَقَ الْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْ

وَلَحَنَّا وَرَدُ مَاء مَدِّينَ بِعْرَ فِيهَا أَيْ وصَلَ إِلَيْهَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً جَمَاعَةً كَثِيرَةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ : مَوَاشِيهُم وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَيْ سِوَاهُمْ الْسَرَاتَيْنِ تَذُوْدَانِ ج تَمْنَعَانِ أَغْنَامَهُمَا عَنِ الْمَاءِ قَالًا مُوسِٰى لَهُمَا مَا خُطْبُكُمَا أَيْ شَانُكُمَا لَا تَسْقِيَانِ قَالَتَا لَا نَسْقِي حُتُّى يُصْدِرَ الرِّعْاءُ سين جَمْعُ رَاعِ أَيْ يُرْجِعُوا مِنْ سَقْبِيهِمْ خَوْفُ الرِّرْحَامِ فَنَسْقَى وَفِي قِرَاءَةِ يُصْدِدُ مِنَ الرُّبَاعِي أَى يُصْرِفُوا مَوَاشِيهُمْ عَنِ الْمَاءِ وَأَبُونَا

شَيْخُ كَبِيرُ لا يَقْدِرُ أَنْ يَسْقِيَ.

২২. যখন হযরত মূসা (আ.) মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করলেন স্বীয় মুখমগুলকে মাদায়েন অভিমুখী করার সংকল্প করলেন। আর তা হলো হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গ্রাম, মিশর থেকে আট দিনের দূরত্বের পথ। মাদায়েন ইবনে ইবরাহীম -এর নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে, আর তিনি এর রাস্তাও চিনতেন না। তখন তিনি বললেন, আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ মাদায়েন গমনের সোজা রাস্তা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন, তার হাতে ছিল একটি বর্শা। উক্ত ফেরেশতা তাকে মাদায়েন নিয়ে গেলেন।

১৯ বিশ্ব তিনি মাদায়েনের কৃপের নিকট পৌছলেন, তখন দেখলেন একদল লোক তাদের পশুগুলোকে <u>পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে</u> তাদের ব্যতীত দু'জন নারীকে তাদের পশুশুলো আগলিয়ে <u>রাখছে</u> পানি থেকে বিরত রাখছে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান করাচ্ছ না? তারা বলল, আমরা আমাদের জানোয়ার গুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো নিয়ে সরে না যায়। বিদ্যুতি শব্দটি ু। এর বহুবচন। অর্থ- রাখাল। অর্থাৎ পান করানো শেষে চলে যায়। ভীড়ের আশঙ্কায়। তারপর আমরা পান করাব। অপর এক কেরাতে يُصُدرُ তথা رُبَاعِيٌ হতে রয়েছে। অর্থাৎ, পানি হতে তাদের পশুগুলোকে যতক্ষণ ফিরিয়ে না নেয়। <u>আর</u> আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ তিনি এগুলোকে পানি পান করাতে সক্ষম নন।

رَفَعَ حَجَرًا عَنْهَا لاَ يَرْفَعُهُ إلاَّ عَشَرَةُ انْفُسِ ثُمَّ تَوَلِّى إِنْصَرَفَ إلاَّ عَشَرَةُ انْفُسِ ثُمَّ تَولِّى إِنْصَرَفَ إلى السِّظلِّ سَمُرةَ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الشَّمْسِ وَهُو جَائِعَ فَقَالُ رَبِّ إنِّى لِما أَنْزَلْتَ إلَى مَنْ خَيْرٍ فَقَالُ رَبِّ إنِّى لِما أَنْزَلْتَ إلَى مَنْ خَيْرٍ فَقَالُ رَبِ إنِّى لِما أَنْزَلْتَ إلَى مَنْ خَيْرٍ طَعَامٍ فَقِيْرُ . مُحْتَاجٌ فَرجَعَتَا إلى أَينَهِ مَا فَقَالُ مَعْنَا إلى تَرْجِعَانِ فِيْهِ فَسَالَهُمَا غَنْ ذُلِكُ تَرْجِعَانِ فِيْهِ فَسَالَهُمَا غَنْ ذُلِكُ تَرْجِعَانِ فِيْهِ فَسَالَهُمَا غَنْ ذُلِكُ لَا عَلْمَا فَقَالُ لَا عَنْ ذُلِكُ فَا فَقَالُ لَا عَلَى اللّهُ مَا فَقَالُ لَا عَنْ ذُلِكُ وَالْمَا فَقَالُ اللّهُ مَا فَقَالُ لَا عَلَيْهِ لِي .

عَلَى اسْتِحْبَا ، وَ اَیْ وَاضِعَةٌ کُمْ دَرْعِهَا عَلَی اسْتِحْبَا ، وَ اَیْ وَاضِعَةٌ کُمْ دَرْعِهَا عَلَیٰ وَجْهِهَا حَبَا ، مِنْهُ قَالَتْ اِنَّ اَیِیْ عَلَیٰ وَجْهِهَا حَبَا ، مِنْهُ قَالَتْ اِنَّ اَیِیْ عَلَیٰ وَجْهِهَا حَبَا ، مِنْهُ قَالَتْ اِنَّ اَیْ وَ يَدْعُونَ لَيْجُزِيكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنا طَ فَاجَابَهَا مُنْكِرًا فِیْ نَفْسِهِ اَخْذَ الْاجْرَةِ وَكَانَّهَا قَصَدَتِ الْمُكَافَاةُ اِنْ كَانَ مِمْنُ لَكَانَا الْمَكَافَاةُ اِنْ كَانَ مِمْنُ لَكُولُهُ اللَّهُ كَافَاةً اِنْ كَانَ مِمْنُ لَيْدُولَ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعَكُتْ اللَّهُ مَا فَعَكُشُونُ سَاقِهَا الرَّیْحُ تَضْرِبُ ثَوْبَهَا فَتَكُشُونُ سَاقِهَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## অনুবাদ :

২৪. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালেন নিকটস্থ অপর একটি কৃপ থেকে তিনি একাই সে কৃপের মুখের পাথর সরিয়ে ফেললেন, যা দশজন ব্যতীত সরানো সম্ভব ছিল না, এরপর ছায়ার নিচে আশ্রয় নিলেন ফিরে গেলেন, বাবুল বৃক্ষের নিচে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে। আর তখন তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন আমি তার কাঙ্গাল। মুখাপেক্ষী। এরপর নারীদ্বয় উভয়েই তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলেন। প্রাত্যহিক ফিরে যাওয়ার সময়ের পূর্বেই ফিরে গেলেন। ফলে তাদের পিতা তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা উভয়ে যিনি তাদেরকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার সম্পর্কে বললেন। তখন তিনি তাদের একজনকে বললেন, তাঁকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো!

২৫. আল্লাহ তা আলা বলেন– তখন নারীদ্বয়ের একজন লাজুক চরণে অর্থাৎ তার প্রতি লজ্জায় ওড়নার আঁচল মুখের উপর অবনমিত করে তার নিকট এসে বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের প্রত্তলোকে পানি পান ক্রানোর পারিশ্রমিক <u>দেওয়ার জন্য।</u> হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক গ্রহণকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার আহবানে সাড়া দিলেন। যেন সেই মহিলার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক কামনা করলে তাঁকে তা প্রদান করার। এরপর সে হযরত মূসা (আ.)-এর অগ্রে চলতে লাগল। এ সময় বাতাসে তার কাপড় উড়ানোর ফলে তার পায়ে গোছা প্রকাশ পেয়ে যেতে লাগল। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে চলো এবং পেছন থেকে আমাকে রাস্তা বলে দিতে থাকো। সে তা-ই করল। এভাবে মূসা (আ.) মহিলার পিতা হ্যরত ত্য়াইব (আ.)-এর নিকট পৌছলেন।

অনুবাদ :

তখন তাঁর নিকট রাতের খাবার প্রস্তুত ছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁকে বললেন, এসো, বসো। খাবারে অংশগ্রহণ কর। হযরত মুসা (আ.) বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ খাবার আমি যে পণ্ডগুলোকে পানি পান করিয়েছি তার পারিশ্রমিক না হয়ে যায় ৷ কেননা আমি এমন পরিবারের মানুষ যে, নেক কাজের বিনিময়ে আমরা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করি না। হযরত ওয়াইব (আ.) বললেন, না এমনটি নয়; বরং এটা আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত রীতি হচ্ছে এই-আমরা অতিথিদের আতিথেয়তা করে থাকি। তাদেরকে আহার করাই। অতঃপর হযরত মৃসা (আ.) খাবার নিলেন এবং তার নিকট নিজের সকল বৃত্তাত্ত খুলে বললেন। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন হযরত মৃসা (আ.) তার নিকট এসে সমস্ত ব্তান্ত বর্ণনা করলেন वं याजातः এটা الْمَقْصُوصُ वा घिष्ठ বিষয় অর্থে। অর্থাৎ কিবতী তার নিকট নিহত হওয়া, তাদের কর্তৃক তাকে হত্যা করার সঙ্কল্প এবং ফেরাউনের ভয়ে পলায়নের কাহিনী। তখন হ্যরত ওয়াইব (আ.) বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ। কেননা মাদায়েনে ফেরাউনের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

ডেকে আনার জন্য প্রেরিত জন ছোটজন বা বড়জন, হে পিতা! আপনি তাঁকে মজুর নিযুক্ত করুন অর্থাৎ তাকে মজুর হিসেবে রাখুন, তিনি আমাদের পরিবর্তে আমাদের ছাগলগুলো ছড়াবেন। কারণ আপ<u>নার ম</u>জুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ৷ অর্থাৎ তার শক্তি ও আমানতদারীর কারণে তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। হ্যরত শুয়াইব (আ.) তখন কন্যার নিকট এ দু ব্যাপারে প্রশু করলেন, সে পূর্বে ঘটে যাওয়া কয়েকটি বিষয়ে তাঁকে অবহিত করল। যেমন- হয়রত মুসা (আ.) কর্তৃক কৃপের পাথর সরিয়ে ফেলা এবং ''তুমি আমার পেছনে হাঁট" উক্তিটি। উপরস্থু সে যখন হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট এসেছিল, আর তিনি তার ব্যাপারে অবগত হলেন তখন তিনি যে মস্তকাবনত করেছিলেন তারপর থেকে তিনি তার প্রতি মাথা উত্তোলন করেননি। এতদ শ্রবণে হযরত ওয়াইব (আ.) তাঁর নিকট কন্যা বিবাহদানের প্রতি আগ্রাহান্তিত হলেন।

وَعِنْدَهُ عَشَاء قَالَهُ إِجْلِسْ فَتَعَشَّ قَالَ أَخَافُ أَنْ يَنكُونَ عَوَضًا مِشَا سَقَيْتُ لَهُمَا وَانَا اَهْلُ بِيَتِ لَا نَطْلُبُ عَلَى عَمَلِ خَيْرِ عِوَضًا قَالَ لاَ عَادَتِيْ وَعَادَةُ أبَائِيْ نَقْرى الضَّيْفَ وَنُطْعِمُ الطُّعَامَ فَأَكُلَ وَأَخْبَرَهُ بِحَالِهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا جُاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ مَصْدَرُ بمَعْنَى الْمَقْصُوصِ مِنْ قَتْلِهِ الْقِبْطِيّ وَقَصْدَهُمْ قَتْلُهُ وَخَوْفِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَ لا تُحَفُّ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ - إِذَّ لا سُلْطًانَ لِفِرْعَوْنَ عَلَىٰ مَدْيَنَ -

جه نامرسِلَة الْكُبْرَى (आ.)-क بالمرسِلَة الْكُبْرِي الْمُرسِلَة الْكُبْرِي الْمُرسِلَة الْكُبْرِي الْمُرسِلَة الْكُبْرِي او الصُّغْرَى لِيَابَتِ اسْتَاجِرُهُ ز اتَّخِذْهُ اَجْيُرًا يَرْغَى غَنَمَنَا أَيْ بَدَلَنَا إِنَّ خَيْرَ مَىن اسْتَاْجَرْتَ الْتَهَبِوكُ ٱلْاَمِيْسُ اَيْ إستناجره لتتويه وأمانتيه فساكها عَنْهُمَا فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَفَعِهِ حَجَر الْبِئْرِ وَمِنْ قَوْلِهِ لَهَا إِمْشِيْ خَلُّفِي وَزِيَادَةٍ أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتُهُ وَعَلِمَ بِهَا صَوَّبَ رَاسَهُ فَلَمْ يَرْفَعُهُ فَرَغِبَ فِي انگاجه.

অনুবাদ :

২৭. <u>তিনি</u> হযরত মৃসা (আ.)-কে বললেন, আমি আমার

<u>এই কন্যাদ্বরের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ</u>

<u>দিতে চাই।</u> সে হলো বড়জন বা ছোট জন। <u>এ শর্তে</u>

<u>যে, তুমি আমার কাজ করবে।</u> অর্থাৎ তুমি আমার

বকরি চড়ানোর মজুর হবে <u>আট বংসর; যদি তুমি</u>

<u>দশ বংসর পূর্ণ কর</u> অর্থাৎ দশবছর চড়ানো <u>সে</u>

<u>তোমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে কট্ট দিতে চাই না</u> দশ

বংসরের শর্তারোপ করে। <u>আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি</u>

<u>আমাকে সদাচারী পাবে।</u> অর্থাৎ অঙ্গীকার

পূর্ণকারীদের অন্তর্গত। এখানে ব্রাটিনির মন্তর্গত। এখানে

২৮. হযরত মৃসা (আ.) বললেন, এটা অর্থাৎ যা আপনি বললেন <u>আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি রই</u>ল অর্থাৎ আট বা দশ বৎসর। আর 🚅 -এর 🖒 টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ উক্ত মেয়াদ চরানো। <u>এই দুই</u> মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার <u>উপর কোনো অভিযোগ</u> থাকবে না তার চেয়ে অতিরিক্তের ব্যাপারে। <u>আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি</u> আমি ও আপনি আল্লাহ তার সাক্ষী। রক্ষক বা সাক্ষী। এ ব্যাপারে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেল। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে নির্দেশ দিলেন হযরত মূসা (আ.) কে একটি লাঠি প্রদান করতে, যার দ্বারা তিনি তাঁর ছাগপালের উপর হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করবেন। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট নবীগণের লাঠি সুরক্ষিত ছিল। তার হাত হযরত আদম (আ.)-এর বেহেশতের মাওরো বৃক্ষের ডালের যে লাঠি ছিল তার উপর পতিত হলো। হযরত মৃসা (আ.) তা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর অবগতির সাথে গ্রহণ করলেন।

رَعْدَ الْ الْكَبْرُى او الصَّغْرَى عَلَى الْمَتَيْ الْكَبْرَى او الصَّغْرَى عَلَى الْكَبْرَى او الصَّغْرَى عَلَى الْكَبْرَى او الصَّغْرَى عَلَى الْكَبْرَى او الصَّغْرَى عَلَى الْكَبْرَى الْمِيْسَ وَعَي رَعْي غَنْمِنْ تَعْمِنْ تَكُونُ اجِيْرًا لِيْ فِي رَعْي غَنْمِنْ فَيانُ الْمَثْتَ عَشَرًا اَى رَعْي عَشَرَ سِنِبْنَ فَيِنَ الْمَثْتَ عَشَرًا اَى رَعْي عَشَرَ سِنِبْنَ فَيِنَ الْمَثْتَ عَشَرًا اَى رَعْي عَشَرَ سِنِبْنَ فَيِنَ الْمُثْتِ عَشَرًا الله الْعَشَرِ سِنِبْنَ فَيِنَ عَنْدِكَ مِ السَّتَعَامُ وَمَا الْمِثْدَ الْ الشَّلِ عَشَر الله الْعَشْرِ سَتَجِدُنِيْ عَلَيْكَ طَبِا شَتِرَاطِ الْعَشْرِ سَتَجِدُنِيْ الْمَلْحِينَ الصَّلِحِينَ الصَّلِحِينَ الْمُلْحِينَ الْوَافِينَ بِالْعَهْدِ .

٢٨. قَالَ مُوسَى ذَلِكَ الَّذِي قُلْتَ بَينِينَ وَبَيْنِكَ ط اَيُّمَا الْاَجَلَيْنِ الشَّمَانَ اَوِ الْعَشَرَ وَمَا زَائِدَةً أَى رَعْيَهُ قَضَيْتَ بِهِ أَىْ فَرَغْتَ عَنْهُ فَلَا عُنْدُوانَ عَلَى طَ بطَلَبِ الرِّيَادَةِ عَلَيْدِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَسَفُولُ آنَسَا وَانْتَ وَكِيْسِلُ - حَيِفِينُظ اُو شَهِيْدٌ فَتَمَّ الْعَقْدُ بِذٰلِكَ وَامَرَ شُعَيْبُ إِبْنَتُهُ أَنْ تُعَطِّىَ مُوسَىٰ عَصًا يَدْفَعُ بِهَا السِّبَاعَ مِنْ غَنَمِهِ وَكَانَتْ عِصِيُّ الْاَنْبِياءِ عِنْدَهُ فَوَقَعَ فِي يَدِهَا عَصَا أَدَمَ مِنْ أُسِ الْجَنَّةِ فَاَخَذَهَا مُوسلى بِعِلْمِ شُعَيْبٍ.

# তাহকীক ও তারকীব

سَوا، كَاللَّهُ الطَّرِيْقُ الْوَسُطُ عَالَى المَوْصُوْفِ عَالَى الْمَوْصُوْفِ الْمَوْصُوْفِ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ الْمَانُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ السَّبِيْلُ المَعْمَانُ المَعْمَانُ السَّمِيْلُ المَعْمَانُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَّمَانُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَّمِيْلُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ الْمَانُ السَّمِيْلُ المَعْمَانُ السَّمِيْلُ المَعْمَانُ السَّمِيْلُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَّمِيْلُ المَعْمَانُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَانُ السَائِيْلُ المَعْمَامُ المَعْمَانُ السَائِمُ الْمَعْمُانُ السَائِمُ المَعْمَانُ السَائِمُ السَائِمُ السَائِمُ الْمَعْمَانُ السَائِمُ الْمَعْمُانُ الْمَعْمَانُ السَائِمُ الْمَعْمُانُ السَائِمُ الْمُعْمُلُمُ الْمَعْمُانُ السَامُ السَائِمُ الْمَعْمُانُ السَامِعُ الْمُعْمُانُ السَ

# প্রাসঙ্গিক আন্সোচনা

খেন.)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিশর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনবিল। হয়রত মূসা (আ.) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশঙ্কাবোধ করে মিশর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশঙ্কাবোধ নব্য়ত ও তাওয়াঞ্কুল কোনোটিরই পরিপন্থি নয়। মাদায়েনের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্বত্বত এই ছিল যে, মাদায়েনেও হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। হয়রত মূসা (আ.)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিশর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন নির্দ্ধি নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন নির্দ্ধি নির্দ্ধি নিঃসম্বল তাঁ আলা তাঁর এই দোঁয়া কবুল অর্থাৎ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা আলা তাঁর এই দোঁয়া কবুল করলেন। তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা ছিল হযরত মূসা (আ.) -এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা।

শান, অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মৃসা (আ.) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি ব্যাপারং তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেনং অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেনং তারা জবাব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তাঁরা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোনো পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছেং রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা তা করতে বাধ্য হয়েছি। এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যথা—

- ২. বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোনো অনর্থের আশঙ্কা না হয়।
- ৩. আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনো স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে।
- এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনো পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীয়য় তাদের পিতার
  বার্ধক্যের ওজর বর্ণনা করেছে।

ভিন্ন হ্রান্ত হ্রান্ত হ্রান্ত হ্রান্ত হ্রান্ত হ্রান্ত হর্মান্ত হর্মান্ত

হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরপ – নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কন্যাদ্বয় বাড়ি পৌছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌছল। এতেও ইন্দিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলি অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা দিধায় কথাবার্তা বলত না। তাই প্রয়োজনবশত সেখানে পৌছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আন্তিন দ্বারা মুখমওল আবৃত করে কথা বলেছে। তাফসীরে আরো বলা হয়েছে যে, হয়রত মূসা (আ.) তার

সাথে পথচলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এ বালিকাছয়ের পিতা কে ছিলেন? এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হ্যরত শুয়াইব (আ.)। যেমন এক আয়াতে আছে— وَالْنِي مَدْيَنَ اَفَاهُمُ الْمُعَمِّلُ اللّٰمِ مُدْيَنُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ اللّٰمُ اللّٰمِ مُعَلِّلًا اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ الْمُعَلِّلُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ الْمُعَلِّلُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

ं वालिकांটि নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার প্রগাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ কোনো বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপদ্থিছিল।

ভারতি তার পিতার নিকট আরজ ভারতি করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ চাকরের মধ্যে দুইটি তণ থাকা আবশ্যক। যথা–

**১. কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং ২. বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সমার্থ্য এবং পশ্বিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।** 

কোনো চাকরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত হলো দুইটি: হযরত ওয়াইব (আ.)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ তা আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের বোশ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতংপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘৃষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সমুখীন হরে গেছে। আফসোসং এই কুরআনী পর্থনির্দেশের প্রতি যথায়থ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

ভেমান প্রত্থিত হযরত শুয়াইব (আ.)
নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মৃসা (আ.)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা কেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গোলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা; বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গাম্বরগণের সুনুত। উদাহরণত হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওরার পর নিজেই হযরত আবৃ বকর (রা.) ও হযরত উসমান গনি (রা.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। -[কুরতুবী] হবরত ত্তয়াইব (আ.) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেননি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোনো একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিত জরুরি হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আা.) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পনু হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। কুরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিতা ব্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিত ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপ সংঘটিত হলো? -[রুহুল মা'আনী, বয়ানুল কুরআন]

ত্র আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামি তার মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কুরআন প্রস্তের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে,

মোহরানার এই ব্যাপারটি মুহাম্মদী শরিয়তে জায়েজ না হলেও হযরত শুয়াইব (আ.)-এর শরিয়তে জায়েজ ছিল। বিভিন্ন শরিয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কুরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সন্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়, যেমন- পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে চাকরিকে মোহরানা করা জায়েজ। যেমন- আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিশায় জরুরি। একে মোহরানা গণ্য করা জায়েজ। -বালায়েউস সানায়ে'আ

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর অথবা অন্য কোনো স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানার অর্থ হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না। আলোচ্য ঘটনায় الْاَتَا بَرُنَيْ الْاسِة সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরুপে হতে পারেঃ উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে,এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি হযরত মূসা (আ.) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার জিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরি হয়, তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাসআলা : اَنْكُونَا শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপারটি পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্চনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবেন; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোনো কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

**তিনজন বুদ্ধিমান :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধিমান এবং পরিণামদশী পাওয়া যায় না। আর তাঁরা হলেন−

এক. হযরত আবৃ বকর (রা.) তিনি তাঁর পরে হযরত ওমর (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্বাচন করে বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্রেতা, তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে চিনে ফেলেছিলেন এবং চড়া মূল্যে ক্রয় করে তাঁর স্ত্রীর নিকট বলেছিলেন, একে ভালোভাবে রাখ।

তিন. হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা, যিনি হযরত মৃসা (আ.)-এর সম্পর্কে সুপারিশ করেছিলেন যে, তাঁকে আমাদের কাজে নিযুক্ত করুন। অর্থাৎ হযরত মৃসা (আ.)-কে এক নজরেই তিনি চিনে ফেলেছিলেন।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১০-১১১]

হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির ইতিকথা: চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর হযরত ওয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে 
হকুম দিলেন যে, মূসাকে লাঠি এনে দাও, যেন সে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বকরিদের হেফাজত করতে পারে। এই লাঠিটি
কিরূপ এবং কোনটি ছিল? এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইকরিমা (রা.)-এর ধারণা হলো যে, হযরত
আদম (আ.) এই লাঠিটি জানাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) এই লাঠিটি নিজের 
কাছে রেখে দেন। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এক রাত্রিতে এসে তাঁকে দান করেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, লাঠিটি ছিল জান্নাতের 'আস' নামক একটি বৃক্ষের। হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে লাঠিটি সঙ্গে এনেছিলেন। এরপর নবীগণ ক্রমান্বয়ে এর উত্তরাধিকারী হতে থাকেন। নবী ব্যতীত কেউ এই লাঠি লাভ করেননি। এভাবে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত আসে। অতঃপর ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত আসে। তারপর হযরত ত্য়াইব (আ.) লাভ করেন। অবশেষে ভয়াইব (আ.) তা হযরত মুসা (আ.)-কে দান করেন।

সুদ্ধী (র.) বর্ণনা করেন যে, একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসে এ লাঠিটি হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আমানত রেপেছিলেন। যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে লাঠি আনার হুকুম দিলেন তখন সে এই লাঠিটিই নিয়ে আসে। হয়রত শুয়াইব (আ.) বললেন, এই লাঠি ফেরত নিয়ে যাও, অন্যটি নিয়ে এসো! কন্যা লাঠি ফেরত নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেপে দিল এবং অন্য লাঠি উঠাতে চাইল। কিন্তু আগের ঐ লাঠিটি ছাড়া আর কোনো লাঠি হাতে উঠলো না। শেষে এ লাঠিটিই উঠিয়ে নিয়ে আসলো। হয়রত শুয়াইব (আ.) আবার তা ফেরত দিলেন। এভাবে তিন বার আনা নেওয়া হলো। অবশেষে হয়রত শুয়াইব (আ.) হয়রত মৃসা (আ.)-কে সে লাঠিটিই দিয়েছিলেন। হয়রত মৃসা (আ.) তা নিয়ে রওয়ানা হলেন। হয়রত শুয়াইব (আ.) বিবেকের কাছে লজ্জিত হয়ে বললেন, এটাতো এক ব্যক্তির আমানত ছিল। আমি এটা কেমন কাল্ল করলাম? তিনি তখন হয়রত মৃসা (আ.)-এর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে লাঠি ফেরত চাইলেন। হয়রত মৃসা (আ.) ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, এই লাঠি এখন আমার হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। অবশেষে উভয়ে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাদের সামনে আসবে তার ফায়সালা আমরা মেনে নেব। তখন একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে আসলো। তিনি ফায়সালা করলেন যে এই লাঠিটি মাটিতে কেলে দিনে, তারপর যে সর্বপ্রথম লাঠিটি ধরতে পারবে, লাঠি তারই হবে। হয়রত মৃসা (আ.) লাঠিটি মাটিতে কেলে দিনেন। হয়রত শুয়াইব (আ.) লাঠিটি আগে ধরার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। হয়রত মৃসা (আ.) লাঠিটি মাটতে কেলে দিনেন। ব্যরত গুয়াইব (আ.) লাঠিটি আগে ধরার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। হয়রত মুসা (আ.) লাঠিটি হয়তে মুসা (আ.) লাঠিট হয়রত মুসা (আ.) লাঠি হয়রত হয়াইব (আ.) লাঠিটি হয়রত মুসা (আ.)-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এরপর যখন হ্যরত মৃসা (আ.) চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ করলেন এবং হযরত শুয়াইব (আ.) নিজের কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন, তখন হযরত মৃসা (আ.) স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিতাকে বল যেন তিনি আমাদেরকে কিছু বকরি প্রদান করেন। স্ত্রীর তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বকরি প্রার্থনা করলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, এ বছর দুই বর্ণ বিশিষ্ট যত বাচা হবে তা তোমাদের হবে।

হবরত তরাইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর আন্তরিক খেদমতের বিনিময় দিতে এবং নিজ কন্যার রক্তের দাবি মেটাতে ইন্যা করেছিলেন বলেই তিনি কন্যাকে বলেছিলেন, এ বছর যত দুই রংগা বাল্টা হবে, সে নর হোক অথবা মাদী উত্য় প্রকারই তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। তাই আল্লাহ পাক স্বপ্নে হযরত মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন, বকরির দল যেখান খেকে পানি পান করে, সেই পানিতে লাঠি ঘারা আঘাত কর। হযরত মূসা (আ.) জাগ্রত হয়ে সেই পানিতে লাঠি ঘারা আঘাত করলেন এবং বকরীর পালকে সেই পানি পান করানো হলো, যত বকরি সেই পানি পান করেছিল তাদের সব বাচাই সাদা-কালো বর্ণের পয়দা হয়েছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) বুঝলেন এটা আল্লাহ পাকের প্রদন্ত নছীব। আল্লাহ পাক হররত মূসা (আ.)-এর জন্যে এ রিজিক দান করেছেন। তাই হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং সকল সাদা-কালো বর্ণের বাচা হযরত মূসা (আ.)-কে দান করলেন। —[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১৩-১৫]

অনুবাদ

. فَلَمَّا قَبْضَى مُوسَى الْآجَلَ أَى رَعْيَهُ وَهُوَ ثَمَانِ أَوْ عَشَرَ سِنِيْنَ وَهُوَ الْمَظْنُونُ بِهِ وَسَارَ بِالْمْلِهِ زَوْجَتِهِ بِاذْنِ أَلِيْهَا نَحْوَ مِصْرَ انسَ ابْصَرَ مِنْ بَعِيْدٍ مِنْ جَانِبٍ الطُّوْدِ اِسْمَ جَبَلٍ نَارًا ط قَالَ لِآهُ لِهِ امْكُثُوا هِنَا إِنِّي أَنَسُتُ نَارًا لَعَكِّي أتِبْكُمْ مِنْهَا بِخَبِرٍ عَنِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ أَخْطَاهَا أَوْ جَذْوَةً بِتَثْلِيْثِ الْجِيْمِ قِطْعَةً أَوْ شُعْلَةً مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصَطَّلُونَ . تَسْتَدْفِئُونَ وَالطَّاءُ بَدْلٌ مِنْ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنْ صَلِيَ بِالنَّادِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا.

২৯. হযরত মূসা (আ.) যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করলেন অর্থাৎ ছাগল চরানোর মেয়াদ। আর তা হলো আট কিংবা দশ বছর আর প্রবল ধারণা মতে দশ বছরই। এবং তার পরিবার পরিজন নিয়ে যাত্রা নিয়ে যাত্রা <u>করলেন।</u> তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। হ্যরত শুয়াইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে মিশর পানে। তখন তিনি অনুভব করলেন দূরে দেখতে পেলেন তৃর পর্বতের দিকে 'তৃর একটি পাহাড়ের নাম। আগুন। তিনি তার পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর এখানে আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি রাস্তা সম্পর্কে। কারণ তিনি রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি جُذْرَة শব্দের جِيْم বর্ণে তিনো হরকতই বৈধ। অর্থ– খণ্ড আঙ্গার। <u>যাতে</u> তোমরা আগুন পোহাতে পার। উত্তাপ গ্রহণ করতে পার। تَاءُ এর - تَاءُ এর - افْتِعَالُ ਹਿ طَاءً अत পরিবর্তে এসেছে । এটা مُلِيّ النَّارُ বর্ণে যের ও যবর] হতে নিষ্পন্ন।

فَلَمّا اتلها نُودِي مِنْ شَاطِئ جَانِيبِ
الْوَادِ الْآيْمَنِ لِمُوسَى فِي الْبُقْعَةِ
الْمَبَارَكَةِ لِمُوسَى لِسِمَاعِهِ كَلاَمَ اللّٰهِ
الْمَبَارَكَةِ لِمُوسَى لِسِمَاعِهِ كَلاَمَ اللّٰهِ
فِيْهَا مِنَ الشَّجَرَةِ بَدُلُّ مِنْ شَاطِئِ
بِاعَادَةِ الْجَارِ لِنَبَاتِهَا فِيْهِ وَهِي شَجَرَةُ
بِاعَادَةِ الْجَارِ لِنَبَاتِهَا فِيْهِ وَهِي شَجَرَةُ
عِنَابٍ اَوْ عُلَيْقٍ اَوْ عَوْسَعِ أَنْ مُفْسِّرَةً لاَ
مُخَفَّفَةٌ ينمُوسَى إِنِّي أَنا اللّٰهُ رَبُّ
الْعُلَمِيْنَ.

তথন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত

একটি বৃক্ষের দিক হতে তাকে আহবান করে বলা

হলো ভূমির পবিত্রতা মূলত হযরত মূসা (আ.)-এর
জন্য বিশেষত তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণের কারণে,
আর بَدُن صَاطِئ এটা مِنْ شَاطِئ হয়েছে। উক্
উপত্যকায় বৃক্ষটি উৎপন্ন হওয়ায়, বৃক্ষটি ছিল ইনাব
বা ইল্লীক কিংবা আউসাজ তথা ঝাউ গাছ। হে মূসা!
আমিই আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতিপালক। এখানে اِنْ
তথা তাশদীদযুক্ত
থেকে পুঘুকৃত নয়।

অনুবাদ

وَانَ الْقِ عَصَاكَ دَ فَالَقَاهَا فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَنُّ تَتَحَرَّكُ كَأَنَّهَا جَانَ وَهِى الْحَيَّةُ الصَّغِيْبَرَةُ مِنْ سُرْعَةٍ حَرْكَتِهَا وَلَى الصَّغِيْبَرَةُ مِنْ سُرْعَةٍ حَرْكَتِهَا وَلَى مُدْبِرًا هَارِبًا مِنْهَا وَلَمْ يُعَقِّبُ أَى يَرْجِعُ فَنُودِي يُمُوسِلَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ فَيُودِي يُمُوسِلَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْمُبِينَ .

. শে ৩১. তুমি ভোমার যিষ্ঠ নিক্ষেপ কর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন অতঃপর যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন আর ঠুঁ হলো ছোট সাপ; দ্রুতগতির কারণে। তখন পেছনের দিকে ছুটতে লাগলেন তা থেকে পালিয়ে এবং ফিরে তাকালেন না তখন পুনরায় তাকে আহ্বান করা হলো। হে মুসা! সম্মুখে অগ্রসর হও। ভয় করো না। তুমি তো নিরাপদ।

٣٢. أَسُلُكُ أَدْخِلْ بَدَكَ الْيُسْنُى بِمَعْنَى الْكُنِّ فِيْ جَيْبِكَ هُوَ طُوْقُ الْقَصِيْصِ وَاَخْرِجْهَا تَخْرُجُ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ د اَيْ بَرَصِ فَادْخَلَهَا وَأَخْرَجَهَا تُضِيعَى كشُعَاعِ الشَّمْسِ تُغْشِى الْبَصَرَ وَاضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ بِفَتْحِ الْجَرْفَيْنِ وَسَكُونِ الثَّانِيْ مِعَ فَتْحِ اُلْأَوَّلِ وَصُهِبِهِ آئ الْخَوْفِ الْعَاصِيل مِنْ إضاءَ الْبَدِ بِأَنْ تَدْخُلُهَا فِيْ جَبْبِكَ فَتَعُودَ إلى حَالَتِهَا ٱلْأُولَى وَعُبِّرَ عَنْهَا بالْجَنَاجِ لِأَنتُهَا لِلْإِنْسَانِ كَالْجَنَاجِ لِلطَّائِرِ فَذُنِكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اَىْ اَلَعْصَا وَالْيَدُ وَهُمَا مُؤَنَّثَانِ وَإِنَّمَا ذُكِّرَ الْمُشَارُ بِهِ اِلَبْهِمَا الْمُبْتَدَأُ لِتَذْكِيبُرِ خَبَرِهِ بُرْهَانُينِ مُرْسَلَانِ مِنْ زَّيِّكَ اللَّي فِرْعَوْنَ وَمَلَاثِهِ مِ النَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فُسِقِيْنَ.

৩২. <u>তুমি তোমার</u> ডান <u>হাত</u> অর্থাৎ হাতের তালু/অগ্রভাগ তোমার বগলে রাখ প্রবেশ করাও جَيْب হলো জামার হাতা এবং তাকে বের কর বের হয়ে আসবে তার যে পীত বর্ণ ছিল তার ব্যতিক্রম শুদ্র সমুজ্জুল নির্দেশ হয়ে অর্থাৎ শ্বেতরোগ ছাড়াই। সুতরাং হযরত মৃসা (আ.) বগলে হাত ঢুকিয়ে তা বের করে আনলে তা সূর্যের জ্যোতির ন্যায় আলোক বিচ্ছুরণ করতে লাগল, যা চোখ ঝলসে দেয়। <u>এবং ভয় দূর করার</u> জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। 🗘 🗓 শব্দের প্রথম দু'বর্ণ যবর যোগে, প্রথমটি যবর ও দ্বিতীয়টি সাকিন অথবা প্রথমটি পেশ যোগেও পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ হাত সমুজ্জ্বল হওয়ার কারণে যে ভয় সঞ্চারিত হয়েছিল তা। এভাবে চেপে ধর যে, হাতকে তোমার বগলে প্রবেশ করাও! ফলে তা পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। আর হাতকে جَنَاحٌ [ডানা] এজন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য হাত পাখির ডানার পর্যায়ে। এই দুটি فَذَانِكُ -এর نُونُ বর্ণটি তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়রপেই পঠিত। অর্থাৎ লাঠি এবং হস্ত। উভয়টি স্ত্রীলিন্স তবে केंद्रों তথা মুবতাদাকে পুংলিক আনা হয়েছে তার খবর তথা بُرْهَانَان শব্দটি পুংলিঙ্গ হওয়ার কারণে। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। এরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

# ফসীরে জালালাইন [৪র্থ খণ্ড] বাংলা— ৫০ (খ

# তাহকীক ও তারকীব

हैं हें अर्थ माथाय आधन विशिष्ठ जान वा कार्ठथि, মোটा جُذْرَةٌ হতে পারে। عَوْلُهُ جَدْوَةٌ अर्थ माथाय आधन विशिष्ठ जान वा कार्ठथि, মোটা কাर्छ, مِنْ نَارٌ, इराना مِنْ نَارٌ, वाता क्रिक्त

হলো اِبْتِدَا ُ غَايِدٌ অব্যয়টি بِيْتِدَا ُ غَايِدٌ তথা সীমারেখার শুরু ব্ঝানোর জন্য, أَيْمَنْ وَ عَلَيْهُ مِنْ شَاطِئُ الْوَادِيُ (হলো وَهُ مَا مَا مَنَ مَنْ شَاطِئُ الْوَادِيُ (হলো কা وَادِيْ ) -এর সিফত أَبْدُيُ তথা ডান দিক দ্বারা হযরত মুসা (আ.)-এর ডান দিক উদ্দেশ্য فِي ٱلْبُقْعَةِ । হলো مُتَعَلَّقُ এর সাথে مُتَعَلَّقُ مُنْدُي ।

غَوْلُهُ لِسِمَاعِهِ كَلاَمُ اللّهِ : অর্থাৎ উক্ত ময়দানটি হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য এ কারণে মোবারক ছিল যে, উক্ত ময়দানে তাকে নর্মত দান করা হয়েছিল এবং মহান আল্লাহর নূরের দীদার ও তাঁর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। বিদেশকল্পে ব্যাখ্যাকার (র.) سَاطِئُ বলে ইন্সিত করেছেন। উক্ত বৃক্ষটি যেহেতু شَاطِئُ প্রান্ত ছিল। তাই যেন উক্ত বৃক্ষ থেকেই আহ্বান করা হয়েছিল। সেটা কোনো বৃক্ষ ছিল এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে। যথা—

- كَابُ (উনাব), এ বৃক্ষের ফলকেও উনাব বলা হয়। ফলের রং হলো লাল খয়েরী।
- ২. ﴿ ইক্লীক] আলোক লতা, যা অন্য গাছের উপর বিস্তার লাভ করে, যে গাছের উপর ছেয়ে যায় তার রস চুষে নেয়, ফলে ক্রমান্তরে সেটি ওকিয়ে যায়। উক্ত লতার রং হয় হলুদ। উর্দৃতে আকাশ বেল ও আমরবেল এবং ফার্সিতে ইশকপেচা বলে।
- ৩. ﴿ আওসাজ] কাঁটাযুক্ত বন্য বৃক্ষ। এর ফল ছোট টক মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। উর্দৃতে এটাকে ঝটরবেরী বলা হয়ে থাকে।

বলেছেন। বস্তুত এটা ঠিক নয়; বরং مُخَنَّفَةً مِنَ الْمُثَقِّلَة काনো কোনো ব্যাখ্যাকার এটাকে مُخَنِّفَةً مِنَ الْمُثَقِّلَة करलছেন। বস্তুত এটা ঠিক নয়; বরং مُخَسِّرَةً এর পূর্বে যেহেতু نُرْدِيَ রয়েছে, যা مُغَسِّرَةً এর সমার্থ বিশিষ্ট। কাজেই এটা مُغَسِّرَةً এই হওয়া সুনিশ্চিত। অর্থাৎ

বড় সাপ, আর حَبَّنَ যে কোনো সাপকে বলে। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যে সাপে পরিণত হয়েছিল, তাকে কুরআন মজীদে একেক জায়গায় একেক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং সবগুলোর অর্থের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে যে, স্চনালগ্নে তা جَانَ (ছোট সাপ) ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা نُعْبَانُ [বড় সাপ] -এ পরিণত হতো। অথবা ক্ষিপ্রগতিতে তা خَعْبَانُ এবং দৈহিক গঠনে তা خُعْبَانُ তথা বিশার আকৃতির ছিল।

वंग निम्नाक उरा अत्तुत उत्तर देवत : قُولُهُ ذِكْرُ الْمُشَارِ بِهِ النَّهِهَا

প্রশ্ন : اَسْمُ اَشُارَةٌ উল্লেখ এবং يَرْ উভয়টি স্ত্রীলিঙ্গ, কাজেই এর জন্য تَانٌ ـ اِسْمُ اَشُارَةٌ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। অথচ এখানে غَارَتُ উল্লেখ করা হয়েছে। আর خَبَرٌ হলো بُرْمَانَانِ এটা পুংলিঙ্গ। তাই এখানে খবরের প্রতি رَعَايَتٌ করে মুবতাদাকেও مُطَابَقَتٌ হয়েছে। যাতে মুবতাদা ও খবরের মাঝে مُطَابَقَتٌ হয়ে যায়।

ভল্লেখ করে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কী কিন্দু کَرْسَکَانَ উল্লেখ করে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কী কিউ কেউ کَائِنَانِ উহ্য বলেছেন।

# প্রাসঙ্গিক আন্সোচনা

(আঁ.) হযরত গুরাইব (আ.)-এর নিকট অবস্থানের মেয়াদ পূর্ণ করলেন, অর্থাৎ দশ বছর যাবত হযরত গুরাইব (আ.)-এর

সানিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত রইলেন এবং তাঁর বকরিগুলোর দেখাশোনা করলেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো, তখন হযরত শুআইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাদায়েনে থেকে মিশরের দিকে রওয়ানা হন। যখন তাঁরা তৃর পর্বতের নিকট পৌছেন, তখন রাত হয়ে যায়। অন্ধকারে আচ্ছন চতুর্দিক, তুহীন শীত, এদিকে তিনি পথও হারিয়ে ফেলেছিলেন, শুধু তাই নয়; ঐ সময় তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনাও শুরু হয়, শীতের প্রকোপের দরুন একটু আগুনের প্রয়োজন ছিল ঐ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি, তিনি তৃর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন।

ভিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, اَحْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوْا اَنْكُوا اَنْكُوْا اَنْكُوا الْكُوا الْكُوا

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কাতাদা এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بَعْدُونٌ শব্দটি সেই জ্লস্ত লাকড়িকে বলা হয়, যার কিছু অংশ জ্বলে গেছে। এর বহুবচন হচ্ছে– بَدْي

ত্বন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বের বর্কতময় ভূমির একটি বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হলো, হে মুসা! নিচয় আমিই আল্লাহ, বিশ্ব প্রতিপালক।

অর্থাৎ, হে মৃসা! যে আগুন তুমি দেখছ তা আমার নূরের তাজাল্পী, আর যে কথা তুমি শ্রবণ করছ, তা আমারই মহান বাণী, আর এ বৃক্ষ এ স্থান আর যেদিক থেকে তুমি এ শব্দ শ্রবণ করছ সেদিক, এসব কিছুই আমার তাজ্জাল্পী অবতরণের স্থান, আমার পবিত্র সন্তার স্থান নয়; কেননা তা স্থান, কাল ও দিক থেকে পবিত্র এবং উর্ধে।

হযরত মুসা (আ.)-এ নবুয়ত লাভ: আলোচ্য আয়াতে الْبُغَعَدُ الْمُبْرَكَةُ أَلْمُبْرَكَةُ مَا خَدَة وَ مَا الْمُعْمَ مَا عَدَيْدَ وَ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِعِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِينَ وَلِمْعِمِينَ وَالْمُعْمِعِينَ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِعِينَ وَالْمُعْمِعِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَا وَالْمُعِمِينَا وَالْمُعِمِينَا وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَا وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعِلِمِينِ وَالْمُعِلِمِينَا وَالْمُعُمِينَ وَالْمُعِمِينَ وَلِمُعِمِينَا وَالْمُعِم

তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মোবারাকাহ শব্দটির অর্থ হলো মোকাদ্দাস বা পবিত্র, কেননা অন্যত্র এর স্থলে 'আল মোকাদ্দাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

बर्थ- বৃক্ষ। এ বৃক্ষটি ঐ পবিত্র স্থানের এক পার্শ্বে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, এ বৃক্ষটি ছিল সবুজে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমকদার।

তাফসীরকার কাতাদা, কাল্রী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ বৃক্ষটির নাম ছিল আওজাহ। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, এর নাম ছিল আলীক। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি ছিল আজব বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে - آنَ النَّلُهُ رَبُّ الْعَرِيْنُ الْعُلَ নামলে ইরশাদ হয়েছে – آنَ رَبُّكَ عَجْبَةُ এবং সূরা ত্ম-হায় ইরশাদ হয়েছে آنَ رَبُّكَ

তাফসীরকারণণ বলেছেন, তিনটি সূরায় যদিও ভাষার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যদিও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি একই অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। অথবা কথা বলার সময় আল্লাহ পাক উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন কারীমে যখন এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তখন অল্প অল্প করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের

উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ত্বো-হায় ইরশাদ হয়েছে– فَاخْلُعْ نَعْلَبُكُ اِنَّكَ بِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ طُوَّى অর্থাৎ [হে মূসা!] তোমার জুতা খুলে নাও, কেননা তুমি পবিত্র ভূমিতে রয়েছ।

আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে - بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যিনি আগুনের অনুসন্ধানে রয়েছেন, তিনি মোবারক।" এমন অবস্থায় এর দ্বারা হয়রত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ, "যারা তার চারপার্শে" এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

শ্রবিতী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হয়কত মূসা (আ.)-কে নর্ওয়ত ও রিসালতের মর্যাদায় ধন্য করেছেন। আর এ আয়াত থেকে নর্ওয়তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁকে যে মুজেযা প্রদান করা হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে—وَانُ النَّ عَصَاكَ

হে মৃসা! তোমার লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ কর! যখন হযরত মৃসা (আ.) তার লাঠিটি ফেলে দিলেন, তখন তা সঙ্গে এক বিরাট আজগরে পরিণত হলো।

এরপর যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, আর পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ হলো- يُصُوسُى اَقَبِّسُلُ وَلاَ تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنْيُنَ विशाप श्रीकरद, তোমার কোনো আশ্বর নেই।

অর্থাৎ, এ অজগর দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, দৃশমনকে ভয় প্রদর্শন করার নিমিত্তেই তোমাকে এ মুজেযা দেওয়া হয়েছে। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র হয়রত মৃসা (আ.)-এর অন্তরে মানুষ হিসেবে যে ভীতি ছিল তা দূরীভূত হয়।

বর্ণিত আছে যে, এ ভয়ংকর অজগরটি যখন মুখ খুলত, তখন মনে হতো এখনি সব কিছু গিলে ফেলবে। আর যেদিক থেকে তা যাতায়াত করত, সেদিকের পাথরগুলো ভেকে চুরমার হয়ে যেত। এসব দেখে হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত হলেন, এজন্যে তিনি আর সেখানে দাঁড়াতে পারেননি, আর পেছনেও তাকাননি। যখন আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে অভয় দান করলেন, তখন তিনি নির্ভীক ও নিশ্ভিত্ত হলেন এবং আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন।

শুর্বকী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্বকী আয়াতে হযরত হযরত মুসা (আ.)-এর একটি মুজেযার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে তাঁর আরেকটি মুজেযার কথা বলা হয়েছে। প্রথম মুজেয়া ছিল হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি যা মাটিতে ফেললেই ভয়ংকর অজগরে পরণিত হতো এবং দুশমনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। হযরত মুসা (আ.)-এর দিতীয় মুজেয়া হলো তাঁর হাত থেকে নূর প্রকাশিত হওয়া। হযরত মুসা (আ.) যখন তাঁর বগলে হাত দিয়ে তা বের করে আনতেন, তখন তা আলোয় ঝলমল করত এবং তা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ মুজেযাটি ছিলো হযরত মূসা (আ.)-এর আলোকময় অন্তরের আলোর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ দু'টি হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে। লাঠি ঘারা দুষ্টের দমন বা পাপাচার বন্ধ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দীপ্তিমান হাত ঘারা মনকে আলোকিত করে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। এমনি নিদর্শন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। যেভাবে এ দু'টি নিদর্শন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে, ঠিক তেমনিভাবে তৃর পর্বতে ঐ নূরানী বৃক্ষ থেকে তৃমি যা শ্রবণ করেছ তা-ও আমারই বাণী। আর যে অগ্নি তৃমি দেখেছ তা আমারই নূরের তাজাল্লী, যা তোমাকে অগ্নির আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। যেহেতু তখন তৃমি অগ্নির অনুসন্ধানে ছিলে, তাই তোমাকে অগ্নির আকৃতিতেই নূরের তাজাল্লী দেখানো হয়েছে।

ভেতা। এটি ছিল তাঁর অন্যতম মুজেযা।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মৃসা (আ.)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। অর্থাৎ তোমার হাতকে তোমার বক্ষের উপর স্থাপন কর। যাতে করে তোমার মনের ভয় দূরীভূত হয়। হযরত আদ্দ্রাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মৃসা (আ.)-এর পর যে কোনো ভীত সন্ত্রন্ত ব্যক্তিই নিজ হাত তার বক্ষের উপর রাখে, তার ভয় দূর হয়ে যায়। আর তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু'বাহু নিজের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে তার ভয় দূর হয়ে যাবে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ দারা শান্তি, দৃঢ়তা এবং সংসাহস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে এভাবে বক্ষের উপর হাত রাখবে, সে এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি তোমার ভয়কে দূর কর। কেননা ভীত ব্যক্তির মন চরম অস্থির হয় এবং তার দেহ কম্পমান হয়। আর বক্ষের উপর হাত রাখলে এ অবস্থা দূরীভূত হয়।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশে جَنَاحُ শব্দটি দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ লাঠিকে তোমার কাছে টেনে নাও। যেহেতু লাঠিটি অব্লগর সর্পে পরিণত হয়েছে এবং লাঠিকে ছেড়ে দিয়ে হাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তুমি লাঠিকে নিব্দের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গের অব্জগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়়। ত্রি লাঠিকে নিব্দের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অব্লগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়়। তার্থালোকময় হাত – এ দুটি মুব্দের্যা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার নর্য়তের দলিল প্রমাণ হিসেবে প্রদান করা হলো। কেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাওয়ার জন্যে এ দুটি হলো তোমার নিকট দলিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা অত্যন্ত নাফরমান, পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমার নর্য়ত ও রিস্লালতের এ দুটি জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে তুমি তাদের

নিকট যাও! –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১৭-১১৮]

अहार का करति कर करा करति । अहार करति कर करा करति । अहार करति । الْقِبْطِيُّ السَّابِينَ فَاخَانُ أَنْ يَّقْتُلُونِ بِهِ . ٣٤. وَأَخِى هُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا أَسْيَنُ فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا مُعِبْنًا وَفِي قِراءَةٍ بِفَتْحِ الدَّالِ بِلَا هَمْزَةِ يُتُصَدِّقُنِيْ رَبِالْجَزْم

قَالَ سَنَشُدُ عَضَدَكَ نُسَقَوْبُكَ بِسَاخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطُنَّا غَلَبَةً فَلَا يَصِلُونَ إِلَّيْكُمَا ج بِسُوءِ إِذْهَبَا بِالْبِينَاج آنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُما الْغُلِبُونَ لَهُم.

جَوَابُ الدُّعَاءِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ وَجُمْلَةً

صِفَةُ رِدْءً اللِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ .

فَلَمَّا جَآءُمُ مُ مُوسَى بِالْتِنَا بَيِّنْتٍ وَاضِحَاتٍ حَالًا قَالُوا مَا هٰذُاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرُّى مُخْتَلَقَ وَمَا سَمِعْنَا بِهُذَا كَائِنًا فِي أَيَّامِ أَبَأَيِّنَا الْأَوَّلِيْنَ.

٣٧. وَقَالَ بِوَاوِ وَيِدُوْنِهَا مُوسَى رَبِّى أَعْلُمُ أَى عَالِمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ الصَّمِير لِيلزَّبِّ وَمَنْ عَطْمُ عَالِمُ عَلَيْ مَنْ يَسَكُونُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِط أَيُّ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي النَّدارِ ٱلْاخِرَةِ أَيُّ وَهُو أَنَا فِي الشِّقَّيْنِ فَأَنَا مُحِقُّ فِيمَا جِئْتُ بِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِمُونَ الْكَافِرُونَ.

আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। সে ছিল পূর্বোক্ত কিবতী ফলে আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে <u>হত্যা করবে।</u> তার পরিবর্তে কিসাস রূপে।

৩৪. আমার ভ্রাতা হারুন আমার অপেক্ষা বাগ্যী স্পষ্টভাষী অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন। শব্দটি অন্য কেরাতে گائے বর্ণে যবর দিয়ে হাম্যাবিহীনভাবে গঠিত রয়েছে। সে আমাকে সমর্থন <u>করবে। بُصَدِّتُنِیْ বর্ণটি জযমযুক্ত। এটা</u> বর্ণটি পেশ যুক্ত نَاتُ এর জবাব। অপর কেরাতে نُعَاءُ রয়েছে। আর বাক্যটি ्ট্রে-এর সিফত হয়েছে। <u>আমি</u> <u>আশক্ষা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।</u>

৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য <u>দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌছতে পারবে না।</u> কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে। তোমরা উভয়ে গমন কর <u>আমার</u> নিদর্শনাবলি নিয়ে। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা <u>তাদের উপর প্রবল হবে।</u>

৩৬. হ্যরত মূসা (আ.) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসলেন, তারা বলল, এটাতো <u>অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র।</u> অর্থাৎ নিজের তৈরিকৃত। আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনো এরূপ কথা

৩৭. হ্যরত মৃসা (আ.) বললেন, ১ট ফে'লটি ুঁ। সহ এবং ి, বিহীন উভয়রূপেই পঠিত। আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত অর্থাৎ জ্ঞাত আছেন কে তাঁর নিকট হতে - معنده والمعامة وال ফিরেছে। <u>এবং আখিরাতে কার পরিণাম ভভ হবে।</u> আর يَكُونُ राय़ारह بَمَنْ अत छेतत जात عَطْف ٩٦٠ مَنْ শব্দটি 🛴 এবং 🛴 দারা উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ পরকালের আবাসে সুপরিণতি কার হবে? আর উভয় অবস্থায় আমিই। সুতরাং আমার আনীত বিষয়ে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জালেমরা কখনোই সফলকাম হবে না কাফেররা ৷

## অনুবাদ :

TA ৩৮. ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে, হামান! আমার জন্য ইট পোড়াও ইট পরিপ**রু** কর <u>এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর।</u> হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহ সম্পর্কে <u>অবগত হতে পারি।</u> দেখতে পারি ও তার সম্পর্কে জানতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী। তার এ দাবিতে যে, অন্য ইলাহ রয়েছে এবং সে তাঁর রাসূল হওয়ার বিষয়ে।

৩৯. ফেরাউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা <u>আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না।</u> كَ يَرْجِعُونَ ফে'লটি مَجْهُول ও مَجْهُول ও مَعْرُوفْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

৪০ অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম লোনা সমুদ্রে, ফলে তার নিমজ্জিত হলো। <u>দেখুন জালিমদের</u> <u>পরিণাম কি হয়ে থাকে।</u> যখন তারা ধ্বংসের কবলে পড়েছিল।

8১. আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। পৃথিবীতে। 🖆 শন্দটির উভয় হাম্যা বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হার্মযাকে 🗓 দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ শিরকের ক্ষেত্রে নেতা বানিয়েছি। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত শিরকের প্রতি ডাকার মাধ্যমে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তাদের থেকে শান্তি প্রতিহত করার ব্যাপারে।

हुए हुए अरे अरे विवीत आिप कार्पत अकारक लागिता के فَيْ هُذِهِ النَّدُنْيَا لَعْنَةً ج <u>দিয়েছি অভিসম্পাত।</u> **লাঞ্**না, এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘূণিত। দূরে নিক্ষিপ্ত।

. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَايَتُهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرِي ج فَاوْقِدْ لِيْ يلهُ مَانُ عَلَى اللِّطِيْنِ فَاطْبَعْ لِلَى الْأَجُرُّ فَاجْعَلُ لِيْ صَرْحًا قَصْرًا عَالِبًا لَعَلِّيُّ اَطَّلِعُ إلى إليه مُوسى أنْظُرُ إلَيْهِ وَاقِفٌ عَلَيْهِ وَإِنِّيْ لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِي إِدِّعَائِهِ اِللهَّا الْخَرَ وَإِنَّنَهُ رَسُولُهُ.

٣٩. اِسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لاَ يَسْجِعُونُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُولِ.

. فَاخَذْنُهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنْهُمْ طُرَحْنَاهُم فِي ٱلْيَدِّم الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَغَيرُقُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّظِلِمِيْنَ . حِبْنَ صَارُوا الِي ٱلْهَلَاكِ .

. وَجَعَلْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْيُحَةُ بِتَحْقِيْقِ الْهَ مَزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الشَّانِيَةِ يَاءً رُؤَسَاءً فِی السِّسْرِكِ يَدْعُسُونَ السَّ السُّارِج بِدُعَائِهِمْ الرَّي الشِّرْكِ وَيَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ . بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ .

خِزْيًا وَيَوْمَ الْقِيلِمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ المُبعَدِينَ ـ

# তাহকীক ও তারকীব

وَدُوَا وَ مَوَابُ اَمْرُ वा उत्त प्रमादात وَمُوابُ الدُّعَاءِ । अर्थ- সাহায্যকाরी ا جَوَابُ اَمْرُ वा उत्त प्रमादात عَوَابُ اَمْرُ वा उत्त प्रमादात के विषे वा उत्त प्रमादात वा उत्त प्रमादात वा उत्त वा उत्त के विषे वे के विष वे

चटिएह, سَبَبُ वरल سَبَبَ उरल مَجَازُ مُرْسَلَ । এর মধ্যে مَجَازُ مُرْسَلَ चटिएह, مُسَبَبُ वरल مُسَبَبً উদেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা বাহুর শক্তি ব্যক্তির শক্তিকে অনিবার্য করে।

े अधारन أيات पाँता يَوْلُهُ بِالْيَاتِينَا ﴿ উদ্দেশ্য, তবে দু'টির ক্ষেত্রেই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটি কয়েকটি মুজেযা সম্বলিত ছিল। أياتُ হলো حَالٌ -এর عَالً

- षात्रां करत निस्नांक श्वर्त्ता उउत निर्द्राहन عَالِمُ वार्ता करत निस्नांक श्वर्त्ता उउत निर्द्राहन

् मिल किन। نَصَبْ आधातन اِسْمُ ظَاهِرٌ आधातन اِسْمُ ظَاهِرٌ आधातन اِسْمُ تَغْضَيْل : अधा السَّمُ تَغْضَيْل

উउत : اِسْمُ تَغْضِيْل ि अथात إِسْمُ فَاعِلْ वर्ष, कार्जिट कारना अत्रुविधा ति ।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভান পেয়েছে যে, হযরত মুসা (আ.) একজন মজলুম বনী ইসরাঈলীকে সাহায্য করতে গিয়ে জনৈক জালেম কিবতীকে একটি ঘৃষি মেরেছিলেন, পরিণামে তার মৃত্যু হয়েছে। তখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। ফেরাউনের জল্লাদরা এ আদেশ কার্যকর করার জন্যে বের হয়েছিল। দশ বছর পূর্বে এ অবস্থায় হযরত মুসা (আ.)-কে মিশর থেকে বের হয়ে মাদায়ানে চলে যেতে হয়েছিল। এখন হযরত মুসা (আ.)-কে যখন আল্লাহ পাক নবী ও রাসূল মনোনীত করে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তখন তাঁর পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে। তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজি পেশ করেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় আমার হাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল, আমার আশঙ্কা হয়, হয়তো তারা দেখামাত্রই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এমননি অবস্থায় আমি তাদের নিকট আপনার পয়গাম কি করে পৌছাবো। তাদেরকে তাবলীগ করার পূর্বেই আমার কাজ তারা শেষ করে দেবে। আল্লাহ পাক তখন হযরত মুসা (আ.)-কে সাজ্বনা দেন যে, এমন অবস্থা কখনো হবে না। আল্লাহ পাক তখন ইরশাদ করেছেন— তিন্তি আন্তি নিত্তী আনি তিন্তা আগি তানের কিবলেন। তামার কোনো ভয় করো না! কেননা আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি তোমাদের এবং তার মধ্যে যে সবকথাবার্তা হবে তা আমি ভনতে পাব এবং তোমাদের সাথে সে যে আচরণ করবে তাও আমি দেখতে পাব।

হৈন্ত কুলি আছে, শৈশবে একবার হযরত মুসা (আ.) জ্বলন্ত অংগার মুখে নিয়েছিলেন, যে কারণে তাঁর জিহবা পুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর রসনায় জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করেছেন যে, আমার ভাই হারনকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে দিন, যাতে করে সে সুম্পষ্ট ভাষায় আপনার মহান বাণী ফেরাউনের নিকট পৌছাতে পারে এবং রিসালতের দায়িত্ব পালনে আমার সাহায্যকারী হয়!

ప ﴿ عَالَهُ اللَّهِ الْمَاكَ اللَّهُ الْمَاكَ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি হারনকে আমার সাথে নবী মনোনীত করে প্রেরণ কর, তবে তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে ফেরাউন আমার প্রতি ঈমান আনতেও পারে। তবে আমি আশঙ্কা করি যে, সে আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে এবং তোমার নবী রাসূল হিসেবে সে আমাকে মেনে নেবে না। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যদি হারন আমার সঙ্গে থাকে তবে সে আমার সাহায্যকারী এবং পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবে এবং আমার কথাগুলো সে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে আর তার কারণে আমার হাত শক্তিশালী হবে। এতব্যতীত, একজনের স্থলে দু'জন হলে এ মহান দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হবে। পক্ষান্তরে যদি আমি একা থাকি, এমন অবস্থায় আমার আশঙ্কা হয় যে ফেরাউন এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমার নবুয়তের দাবিকে মিথ্যাজ্ঞান করবে।

خَوْلَهُ قَالَ سَنَشُدٌ عَضُدَكَ : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। এমন অবস্থায় তারা তোমার নিকট পৌছতেই পারবে না।

অর্থাৎ হে মৃসা! আমি তোমার আরজি কবুল করেছি, তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব, তোমাদেরকে এমন প্রাধান্য দেব যে, তোমাকে হত্যা করার তো প্রশুই উঠে না; এমনকি কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়ার জন্যে তোমাদের কাছেও আসতে পারবে না। অতএব, এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

بِأَيْتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبُعَكُمَا الْغُلِبُونَ उत्तर्गत श्रव्ह- الْغُلِبُونَ مُعِمَا الْغُلِبُونَ

**অর্থাৎ তুমি আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে ফেরাউনে**র নিকট যাও! তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীগণ অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করবে। **আমার প্রদন্ত মুক্তেযাসমূহের কারণে** তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। আমার মহিমা বলে তোমরা আধিপত্য লাভ করবে, ফে**রাউন এবং তার** দল তোমাদের ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

আল্লামা সয়ৃতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হ্যরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ফেরাউনের ব্যাপারে একটু ভয় ছিল। কেননা সে ছিল অত্যন্ত জালিম ও স্বেচ্ছাচারী। সে যা ইচ্ছা তা করত, তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, এমনি অবস্থায় হ্যরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এজন্যে হ্যরত মূসা (আ.) যখন তাকে দেখতেন, একটি দোয়া পাঠ করতেন। এর বরকতে আল্লাহ পাক হ্যরত মূসা (আ.)-এর অন্তর থেকে ফেরাউনের ভয় দূরীভূত করে দিলেন এবং ফেরাউনের অন্তরে মূসা (আ.)-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। ফেরাউন যখন হ্যরত মূসা (আ.)-কে দেখত তখন সংগে সংগে তার প্রস্রাব শুরু হয়ে যেত, আর তা হতো গর্ধভের প্রস্রাবের ন্যায়।

বায়হাকী তাফসীরকার যাহহাক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উদ্দেশ্যে যখন দোয়া করেছেন, তখন তা যেমন কবুল হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হুনাইনের যুদ্ধে দুশমনের বিরুদ্ধে রাসূলে কারীম হুদ্ধিন দোয়া করেছিলেন, তা-ও তেমনি কবুল হয়েছিল। আর এভাবে যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দোয়া করে তবে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন।

দোয়াটি হলো এই-

তি দুর্দ্ধী দুর্দি দুর্দ্ধী দুর্দ্ধী দুর্দ্ধী দুর্দ্ধী দুর্দ্ধী দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধী দুর্দ্ধি দুর্দ্ধী দুর্দ্ধি দুর্দিশি দুর্দ্ধি দুর্দিশি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দিশি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দিশি দুর্দ্ধি দুর্দিশি দুর্দিশি দুর্দিশি দুর্দিশি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দ্ধি দুর্দিশি দুর্দিশি দুর্দিশি দুর্দিশি

ভাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তাফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহবান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কৃফরি কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত ইবনে আরাবীর অনুকরণে। এই ছিল যে, হবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযথে ও হাশরে সেওলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পূষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পরিণত হবে এবং কৃফর ও জুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছু, এবং নানারক্ম আজাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কৃফর ও জুলুমের দিকে আহবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কৃফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোনো রূপকথা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকথার আশ্রয় নেওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে: উদাহরণত। কর্মী বিশ্বী বি

نَعْبُوْحِبْنَ व्यर्गा এই ﴿ وَيُوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيْنَ अर्था९ विकृष्ठ। উদ্দেশ্য এই (বে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালোবৰ্ণ এবং চক্ষু নীলবৰ্ণ ধারণ করবে।

## অনুবাদ:

৪৩. আমি হযরত মুসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব তাওরাত পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর। অর্থাৎ, নূহ, আদ ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে। মানবজাতির জন্যে জ্ঞানবর্তিকা بَصَائِرُ শব্দটি حَالُ থেকে حَالُ وَالْكِتَابُ থেকে بَصَائِرُ অর্থাৎ الْكِتَابُ অর্থাৎ الْمُوَالُونِ অর্থাৎ الْمُوَالُونِ অর্থাৎ الْمُوالُونِ অর্থাৎ الْمُوالُونِ অর্থাৎ الْمُوالُونِ অর্থাৎ الْمُوالُونِ অর্থাৎ الْمُوالُونِ আর্থাৎ প্রথনির্দেশ পথভ্রম্ভতা থেকে যে এর উপর আমল করে। প্রথনের্দেশ পথভ্রম্ভতা থেকে যে এর উপর আমল করে। এবং অনুগ্রহ স্বরূপ যে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এতে যে সকল উপদেশ রয়েছে তা দ্বারা।

88. হে মুহাম্মদ <u>আরু ! আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম</u>
প্রান্তে পাহাড় অথবা উপত্যকা অথবা স্থানের, যখন হযরত
মূসা (আ.) অতি সঙ্গোপনে আলাপরত ছিলেন, য<u>খন আমি</u>
মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে
রিসালতের বিধান । এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না ।
এ ব্যাপারে যে, আপনি জেনে শুনে সে বিষয়ে সংবাদ
দিচ্ছেন।

8৫. বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম 
হযরত মৃসা (আ.)-এর পরে বহু জাতির। অতঃপর 
তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের 
বয়স সুদীর্ঘ হয়েছে। ফলে তারা তাদের অঙ্গীকারসমূহ 
ভুলে গেছে এবং জ্ঞান-গরিমা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর 
ওহীও বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর আপনাকে রাসূলরূপে 
প্রেরণ করেছি এবং আপনার কাছে হযরত মৃসা (আ.) ও 
অন্যান্যদের সংবাদ প্রত্যাদেশ করেছি। আপনি তো 
মাদায়েনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না অবস্থান 
করছিলেন না। তাদের নিকট আমার নিদর্শন বর্ণনা কররার 
জন্য। তিন্তা হলো দ্বিতীয় খবর। অর্থাৎ তাদের ঘটনা 
অবগত হয়ে এ ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন। আমিই তো 
ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। আপনাকে এবং আপনার নিকট 
পূর্ববর্তীদের সংবাদকে।

28. وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ الْتُورْنَةُ مِنْ الْعُدِ مَا اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى قَوْمَ نُوْجِ وَعَادٍ وَّنَمُوْدَ وَغَيْرَهُمْ بَصَائِر لِلنَّاسِ حَالًا مِنَ الْكِتَابِ جَمْعُ بَصِيْدَةً وَهِي نُورُ مِنَ الْكِتَابِ جَمْعُ بَصِيْدَةً وَهِي نُورُ الْفَلْبِ أَى اَنْوَارًا لِلْقَلْوِبِ وَهُدًى مِنَ الْقَلْبِ اَى اَنْوَارًا لِلْقَلُوبِ وَهُدًى مِنَ الْقَلْبِ اَى اَنْوَارًا لِلْقَلُوبِ وَهُدًى مِنَ الْقَلْبِ اَى اَنْوَارًا لِلْقَلْوِبِ وَهُدًى مِنَ الْقَلْلِةِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ وَرَحْمَةً لِمَنْ اَمَنَ الْمَوَاعِظِ .

وَمَا كُنْتَ بَا مُحَمَّدُ بِجَانِبِ الْجَبَلِ اَوَ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ مِنْ مُوْسلي الْعَبْنَ الْمُنَاجَاةِ إِذْ قَضَيْنَا اَوْحَبْنَا اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مُوسلي الْأَمْرَ بِالرّسَالَةِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشّهِدِيْنَ - لِذَلِكَ فَتَعْرِفُهُ فَيَحُونُهُ وَمَا فَتُعْرِفُهُ مَا الشّهِدِيْنَ - لِذَلِكَ فَتَعْرِفُهُ فَا فَتُعْرِفُهُ فَا فَتُعْرِفُهُ مَا الشّهِدِيْنَ - لِذَلِكَ فَتَعْرِفُهُ فَا فَتُعْرِفُهُ فَا فَتُعْرِفُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا

الْكِنَّ الْشَانَا قُرُونًا أَمَمًا بَعْدَ مُوسَى فَ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُجَ أَى طَالَتْ اَعْمَارُهُمُ فَنَسَوا الْعُمُودَ وَانْدَرسَتِ الْعُلُومُ وَانْقَطَعَ الْوَحْى فَجِئْنَا بِكَ رَسُولًا الْعُلُومُ وَانْقَطَعَ الْوَحْى فَجِئْنَا بِكَ رَسُولًا وَالْعَلُومُ وَانْقَطَعَ الْوَحْى فَجِئْنَا بِكَ رَسُولًا وَاوْحَيْنَا إِلَيْكَ خَبَرَ مُوسَى وَغَيْرِهِ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيّا مُقِيْمًا فِي آهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا كُنْتَ ثَاوِيّا مُقِيْمًا فِي آهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِنَا خَبَرُ ثَانِ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمْ فَلَيْهِمْ أَيْتِنَا خَبَرُ ثَانِ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمْ فَلَيْهِمْ أَيْتِنَا خَبَرُ ثَانٍ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمْ فَلَيْهِمْ أَيْتِنَا خَبَرُ ثَانٍ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمْ فَلَيْهِمْ أَيْتِنَا خَبَرُ ثَانٍ فَتَعْرِفُ قِصَّتَهُمْ وَالْكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِيْنَ . لَكَ فَتُعْرِفُ إِلَانِكَ بِاَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ .

## অনুবাদ :

১২ ৪৬. আপনি ত্র পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি

আহবান করেছিলাম মূসাকে এ বলে যে, আমার কিতাবকে

শক্তভাবে আকড়ে ধর! বৃস্তুত আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি

আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ। যাতে আপনি এমন

এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের নিকট

আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। আর তারা

হলো মক্কাবাসীরা যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ النُّطُورِ الْجَبَلِ اِذْ حِبْنَ نَادَبْنَا مُوْسَى أَنْ خُذِ الْكِتَابَ بِيُعَوَّةٍ وَلَكِنْ الْرَسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِذَ قَوْمًا مَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِذَ قَوْمًا مَّا أَتْسَهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ اَهْلُ مَكَّةً لَعَلَيْهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ اَهْلُ مَكَّةً لَعَلَيْهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ اَهْلُ مَكَةً لَعَلَيْهُمْ مِنْ نَتَقِعُظُونَ .

وَلَوْلاَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةً عُقُوبَةً بِعَا فَدُمَتْ أَيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ هَلاَ أَرْسَلْتَ اللَّيْنَا رَسُولاً فَنَتَّيِعَ أَيْنِيكَ الْمُوسَلِيهِمْ وَنَكُونَ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ فَيقُولُواْ فَيْتَلِيعَ أَيْنِيكَ الْمُوسَلِيهِمَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وَجَوَابُ لَولاً مَحْذُونَ وَمَا الْمُؤْمِنِينَ . وَجَوَابُ لَولاً مَحْذُونَ وَمَا الْمُوسِينِينَ . وَجَوَابُ لَولاً مَحْذُونَ وَمَا الْمُسَتِّبُ عَنْهَا قُولُهُمْ أَوْ لَولاً أَوْلَهُمْ أَوْ لَولاً قُولُهُمْ اللهَ الْعَلَيْكَ الْمُعَنِينَ عَنْهَا لَعَاجَلْنَاهُمْ إِولاً قُولُهُمْ وَلَيْكُونَا وَلَا الْعُقُوبَةِ وَلَهُمْ وَلَيْكُمْ أَوْ لَولاً قُولُهُمْ وَلَيْكُونَا أَوْلَا الْعَقُوبَةِ وَلَهُمْ وَلَيْكُونَا أَوْلَا الْعُقُوبَةِ وَلَهُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا الْعُقُوبَةِ وَلَهُمْ وَلَيْكُونَا أَوْلَا الْعُلْمَا الْعَاجَلْنَاهُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَلَهُمْ وَلَيْكُونَا أَوْلَا الْعُلْمَا الْعَاجَلْنَاهُمْ وَالْعَلَا الْعَلَامَا الْعَلَامَاكُ اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا الْعُلْمَا الْعَلَيْدِةُ عَلَيْهُمْ وَسُولاً .

قَلُمْ الْحَاءَ هُمُ الْحَقُّ مُحَمَّدُ مِنْ عِنْدِنا قَالُوْا لَوْلاً هَلاَ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى ط مِنَ الْاَيَاتِ كَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا وَالْعَصَا وَعَيْرِهِمَا أَو الْكِتَابِ جَمْلَةً وَاحِدَةً قَالَ وَعَيْرِهِمَا أَو الْكِتَابِ جَمْلَةً وَاحِدَةً قَالَ تَعَالَى اَوْلُمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ جَيْثُ قَالُوْا فِيْهِ وَفِيْ مُحَمَّدٍ عَلَيْ سَاحِرَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سِحْرَانِ اَيْ التَّورِيةُ وَالْقُرانُ اَيْ التَّورِيةُ وَالْعَرَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سِحْرَانِ اَيْ التَّورِيةُ وَالْعَرَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سِحْرَانِ اَيْ التَّورِيةُ وَالْعَرَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سِحْرَانِ اَيْ التَّورِيةُ وَالْعَرَانِ كَفُرُونَ .

হ্মরত মুহাম্মদ আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য হ্যরত মুহাম্মদ আসল, তারা বলতে লাগল হযরত মুসা (আ.)-কে যেরপ দেওয়া হয়েছিল তাকে সেরপ দেওয়া হলো না কেনঃ অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ হতে যেমন শুদ্র হন্ত, লাঠি ইত্যাদি। অথবা একই সাথে সম্পূর্ণ কিতাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন কিন্তু পূর্বে হযরত মুসা (আ.)-কে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনিঃ কেননা তারা বলেছিল তার ব্যাপারে ও হ্যরত মুহাম্মদ অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআন একে অপরকে সমর্থন করে সাহায্য করে [এবং তারা বলেছিল আমরা সকলকেই নবীগণ এবং কিতাবসমূহকে প্রত্যাখ্যান করি।

## অনুবাদ

- . قُلْ لَهُمْ فَأْتُواْ بِكِتْبٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ اللَّهِ هُوَ الْكِتَابَيْنِ اَتَّبِعْهُ إِنْ الْكِتَابَيْنِ اَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صُدِقِيْنَ فِيْ قَوْلِكُمْ.
- فَإِنْ لَنَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ دُعَاءَكَ بِالْاِتْبَانِ بِكِتَابٍ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْهُوَاءَ هُمْ طَفِي كُفْرِهِمْ وَمَنْ أَصَلَّ مِمَّنِ الْهُواءَ هُمْ طَفِي كُفْرِهِمْ وَمَنْ أَصَلَّ مِمَّنِ اللَّهِ دَائَى لَا النَّبَعَ هَوْبِهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ دَائَى لَا النَّهَ وَمَنْ اللَّهِ دَائَى لَا النَّهُ وَمَنْ اللَّهِ دَائَى لَا النَّهُ وَمَنْ اللَّهِ دَائَى لَا النَّهُ وَمَنْ اللَّهُ دَائَى لَا النَّهُ وَمَنْ اللَّهُ دَائَى لَا النَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ النَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ مَنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا اللَّهُ وَال
- ৪৯. <u>আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>আল্লাহর নিকট হতে এক</u>
  কিতাব আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এতদুভয় হতে
  কিতাব দুটি থেকে উৎকৃষ্টতর হবে। আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের উদ্ভিতে।
- ৫০. অতঃপর তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয় আপনার কিতাব আনয়নের ডাকে। তা হলে জানবেন তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। তাদের কৃফরির ক্ষেত্রে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কেই। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। অর্থাৎ কাফের তথা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

# তাহকীক ও তারকীব

وَعَادُ عَادُ عَطَّف عَطَّف عَمَا : এর উপর بَوْع وَعَادُ এর উপর নয়। কেননা وَوْم قَوْم نَوْع عَطَّف عَمَادُ عَاد عَمَاد عَلَمْ مَنْ بَعْد مَا اَهْلَكْنَا قَوْمُ نُوْع وَعَادِ –এর উপর براً عَاد عَمَاد عِمَاد عَمَاد عَ

चिन्छिमरें - وَتَابُ विन्छिमरें - وَتَابُ विन्छिमरें - وَتَابُ विन्छिमरें بَصَائِرٌ अवार हैं بَصَائِرٌ अवार وَا بَصَائِرٌ अवार وَمُصَانً क्षेत्र وَمُصَانً وَمُعَانًا مُعَالًا مُعَالًا وَمُعَالًا مُعَالًا وَمُعَالًا مُعَالًا وَمُعَالًا مُعَالًا وَمُعَالًا مُعَالًا وَمُعَالًا ومُعَالًا ومُعَلًا ومُعَالًا ومُعَالًا

فَوْلُهُ بِجَانِبِ الْجَبَلِ اَوِ الْوَادِيْ اَوِ الْمَكَانِ : এ ইবারত দ্বারা বসরী নাহভীগণের মাযহাব মতে আরোপিত প্রস্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রস্ন : الْغَرْبِيّ - এর অন্তর্গত। আর বসরী নাহভীগণের
মতে তা বৈধ নয়। কেননা صَفْتُ ও صَفْتُ هِ একই বস্তু হয়ে থাকে। ফলে এতে الْغُرْبِيّ إلى الْمُدْمُونُ अনিবার্য হয়,
আর এটা অবৈধ। কেননা غَرْبِيّ طَرْبِيّ ( একই বস্তু ।

উত্তর: এ প্রশ্ন থেকে রক্ষাকল্পে غَرْبِي -এর মওস্ফ الْجُمَلُ -কে উহ্য মেনেছেন। যাতে جَانِبُ -এর ইযাফত الْغُرِيِي প্রতি হয়; مَضَافُ -এর প্রতি না হয়। মুসান্লিফ (র.) এখানে তিনটি শব্দ উহ্য মেনেছেন। এ তিনটির কোনো একটিকে جَانِبُ বলা যেতে পারে। কৃফীগণের মতে উপরিউক্ত প্রশ্ন আরোপিত হবে না। কুরআন-হাদীসে এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটিছে।

अर्था९ আর আপনি সেসব ঘটনাকে দেখেননি। قَوْلُهُ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ لِذَالِكَ

প্রস্ন : পূর্বে বলা হয়েছে যে, পাহাড়ের পশ্চিম দিকে বিদ্যমান ছিলেন না, এর দ্বারা তো দেখার বিষয়টি এমনিতেই বাদ হয়ে যায়, কাজেই وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّامِدِيْنَ বলার প্রয়োজন কিঃ

উত্তর : হাজির হওয়ার জন্য দেখা জরুরি নয়। কখনো এমনো হয় যে, মানুষ হাজির থাকে সত্য; কিন্তু দেখা সম্ভব হয় না। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– لَمْ تُحُضُّرُ ذَالِكَ الْمَوْضَعَ وَلَوْ حُضَرْتَهُ مَا شَاهَدْتَ وَمَا وَقَعَ فِيلُهِ

তথা তার পরে উन्निथिত وُجُوْد اَوَّل ए اِمْتِنَاعِبَّة राला اَوْلا اَنْ قُولُهُ لَوْلا اَنْ قُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةُ عَلَا اللهَ وَالْتَهَا اَ وَمُعْبَبَهُمْ مُصَيْبَةً وَالْا تَعْلَا اَللهُ عَلَى اللهُ مَصْدَرِبَّةً وَاللهُ مَوْجُود وَ कथा हुआ दुआ ते । कि مُصَدِرِبَّة وَاللهُ مَصْدَرِبَّة عَلَا اللهُ مَوْجُود وَ क्या के خَبْرُهُ وَ مُنْتَدَأً हिला عَلَا اللهُ مَصْدَرِبَّة وَاللهُ مَصْدَرِبَّة وَاللهُ مَوْجُود وَ وَاللهُ مَا اَرْسَلْنَا وَقَا اللهُ مَوْجُود وَ مَا اَرْسَلْنَا وَقَا اللهُ مَصْدَرِبَّة وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

لُولاَ قَوْلُهُمْ هٰذَا إِذَا ٓ اَصَابَتْهُمْ مُصِّبِبَةُ لَمَّا ٓ اَرْسَلْنَا ٓ اِلْيَهِمْ اَرْسَلْنَا ٓ اِلَيْهِمْ رَسُولاً (خُلاَصَّة) عَلَا قَوْلُهُمْ هٰذَا إِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُصِّبِبَةُ لَمَّا ٓ اَرْسَلْنَا وَالَّيْهِمْ رَسُولاً اللهِ عَنْ عَلَا عَلَمْ عَبْدَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ السَّبِّ عَلَيْهَ قَوْل عَلَيْهَ عَلَيْهَ

عَدَمْ عَالَمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ عَطْف عَدَمْ عَطْف عَلَمْ عَالَمَ عَظْف عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم

জ্ঞাতব্য : عَدَمُ الْسَالُ विरागत का विनाह विकाहक] এর অর্থ النَّيْفِيُ النَّيْفِيُ النَّيْفِيُ النَّيْفِيُ إلنَّيْفَاءَ विनाह उउग्रात النَّيْفَاءَ विनाह उउग्रात ارسال विनाह उज्ज्ञात ارسال विनाह उउग्रात ارسال विनाह उउग्रात ارسال विनाह उउग्रात विनाह उउग्रात ارسال विनाह उउग्रात ارسال विनाह उउग्रात विनाह उज्ज्ञात विनाह उज्ज्ञ्ज्ञात विनाह विनाह विनाह उज्ज्ञ्ज्ञात विनाह विनाह

ভিত্ন আছি । ﴿ اللَّهُ مُصَّبَةٌ ﴿ اللَّهُ مُصَّبَةٌ ﴾ अर्था९ اَصَابَتْ مُصَّبَةٌ ﴿ السَّجَبُ النَّ النَّهُ مَ السَّجَبُ النَّ النَّهُ ﴿ رَسَالَتٌ ﴿ مَالَتَ الْمَعَنَى الْمَ اللَّهُ عَدَمُ رِسَالَتٌ ﴿ مَالَتَ اللَّهُ عَدَمُ رَسَالَتٌ ﴿ مَالَتَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَمَالَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ

প্রার : কেউ প্রাপ্ন করতে পারে যে, তাদের বিপদের সমুখীন হওয়া এবং উল্লিখিত উক্তি তো হাশরের ময়দানে উপস্থাপিত হবে।
আর پُرُو এর অস্তিত্ব বাস্তবপক্ষে হওয়ার কারণে তা দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব না হওয়া وَرُبُونَانُهُ) বুঝায়। অপচ এখানে এ বিষয়টি
এমন নয়।

উखत : مَانِعٌ (প্ৰতিবন্ধক) কখনো বান্তবে হয়, কখনো তা مَغْرُوضٌ তথা ধরে নিতে হয়। এখানে দিতীয়টি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ— عَلَى سَبِيْلِ الْغَرْضِ وَالتَّقَدِيْرِ (جُسَلٌ)

- او الْكِتَابُ : এর षिञी वाशा উদ্দেশ্য হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছ مِثْلُ مَّا ٱرْتِيَى वार्ते وَالْكِتَابُ - এর विशेष वाशा فَطَفْ عَطَفْ - এর উপর الْإُيات वार्ष عَطَفْ

خَبَرُ प्रवानात مُمَا छेटा के विके में के के

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

. পুর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নৃহ, وَلَقَدُ الْتَيْنَا مُوسْى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ ...... **হুদ, সালেহ ও লৃত** (আ.)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা হ্যরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَائِرٌ শব্দটি بَصَائِرٌ -এর বহুবচন। এর শান্দিক অর্থ- জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো **হয়েছে, যা আল্লাহ** তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বন্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুৰতে পারে। بَصَانَرٌ لِلنَّاسِ এখানে نَاسٌ শব্দ দারা হযরত মৃসা (আ.)-এর উন্মত বোঝানো হলে তাতে কোনো ৰটকা নেই। কারণ সেই উন্মতের জন্য তাওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি 🗘 🖒 শব্দ দ্বারা উন্মতে মুহাম্মীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশু দেখা যায় যে, উন্মতে মুহাম্মদীর যুগে যে তাওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উন্মতের মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবেঃ বছাড়া এ থেকে জরুরি হয় যে, মুসলমানদেরও তাওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত বে, হবরত ওমর ফারুক (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ 🚟 এর কাছে জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাওরাতের উপদেশাবলি পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাস্লুল্লাহ 🚟 রাগান্তিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ **ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর** ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তাওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং সেটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কুরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কুরআনের পূর্ণ হেফাজতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ 🚟 কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস **লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন**, যাতে মানুষ কুরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো ্**রহিত আসমানীগ্রন্থ প**ড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপস্থি ছিল। এ থেকে জরুরি নয় যে, সর্বাবস্থায় তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রাসূলুল্লাহ 🚟 সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেই সব অংশ পাঠ **করা ও উদ্ধৃ**ত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যা**পারে সমধিক প্র**সিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলো দারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেজ্ঞ আলেম শ্রেণি। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুনা তারা বিদ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

ভিত্ত আধানে কণ্ডম বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈল পর থেকে শেষ নবী ক্রিড পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো পরগান্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্থ আলোচিত হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে তাদের মধ্যে কোনো পরগান্বর প্রেপিছি নর। কেননা কোনো উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোনো পরগান্বর আসেননি। এই বাণী আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হযরত ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোনো নবী আসেননি। কিন্তু নবী-রাস্লের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

প্রিয়নবী — এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ: এ আয়াতসমূহে প্রিয়নবী — এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি কোনো মানুষের কাছে কিছুই শেখেননি এবং পূর্বকালে অবতীর্ণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও তিনি অবগত হননি এবং অতীতকালের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল হননি, কিছু তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানের মহাসাগর, তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট অলংকারপূর্ণ ভাষায় অতীতের সঠিক তথ্য এবং ঘটনাসমূহ এমন নিখুতভাবে বর্ণনা করেন যেন ঐগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব কথা বলেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَبْنَا إِلَى مُوسَٰى الْأَمْرِ.

অর্থাৎ "আর [হে রাসূল!] আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মূসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আঁর আপনি দর্শকও ছিলেন না।"

অর্থাৎ আমাকে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের সমস্ত ইলম দান করা হয়েছে। আর এজন্যেই পৃথিবীতে যত জ্ঞান-সাধনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল উৎস হলো প্রিয়নবী হয়রত রাসূলে কারীম ক্র্যান্ত-এর মহান বাণী।

অর্থাৎ "আর যদি রাসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোনো বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে সৎকাজ করতাম।" এ দাবি অনুযায়ী তাদের উচিত রাস্লের আগমনকে একটি বড় নিয়ামত এবং সৌভাগ্য মনে করা এবং আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ দীনকে তৎক্ষণাৎ কবুল করে নেওয়া। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

: পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি কোনো নবী প্রেরণের পূর্বে কান্ফেরদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে তারা বলবে আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরিত হলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যখন তাদের নিকট রাস্লের আগমন হলো তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। যখন তাদের কাছে 'সত্য' নিজেই এসে গেল, তখন তারা তাঁর প্রতি নানা রকম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগল, আপনাকে সেই সকল মুজেযা কেন দেওয়া হয়নি যা আপনার পূর্বে হয়রত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিলঃ য়েমন—হয়রত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং আলোকময় হাত প্রভৃতি। য়ি আপনার নিকটও এমন মুজেযা থাকতো, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। তথু তাই নয়, বয়ং কাফেররা প্রিয়নবী ক্রিয়্রাটি বলতো, কুরআন য়ি তাওরাতের ন্যায় একই সঙ্গে নাজিল হতো তবে আমরা আপনার প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

তজ্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের এসব মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এসব প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক। কেননা সকল নবী রাস্লের মুজেষা একই প্রকার হওয়া জরুরি নয়, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থা একইভাবে নাজিল হওয়া ও জরুরি নয়। অথচ পবিত্র কুরআন হলো সমস্ত আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি হলো বিশ্বগ্রন্থ, সর্বকালের মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহান গ্রন্থ।

আবদ ইবনে হামিদ, ইবনূল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেম মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইহুদিরা মঞ্চার কুরাইশদেরকে বলতো যে হযরত মুহামদ ক্রিক্সালকে তোমরা বল, ইনি কেমন রাসূল? যদি তিনি সত্য রাসূল হন, তবে তাঁকে মূসার ন্যায় মুজেযা কেন দেওয়া হলো না, আর এই কিতাবই বা কেমন কিতাব, যদি এটি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয় তবে তা তাওরাতের ন্যায় এক সঙ্গে কেন নাজিল হয়নি? একটু একটু করে কেন নাজিল হয়?

আল্লাহ পাক তাদের এসব মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তার জবাবে ইরশাদ করেছেন—اَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا اَوْتَى مُوْسَى مِنْ فَبْلُ কাফেররা প্রিয়নবী — এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলছে মূসা যেমন মুজেযা পেয়েছিল এ রাসূল কেন তা পাননি, তাই তাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হলো যে তারা কি ইতিপূর্বে হযরত মূসাকে (আ.) অস্বীকার করেনিঃ প্রকৃত অবস্থা হলো, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা তাদের সম্পূর্ণ মজ্জাগত, তাই রাসূল প্রেরণ না করলে তারা বলতো, আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করা হলো নাঃ যদি রাসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম, আর যখন রাসূল প্রেরণ করা হলো তখন তারা এসব ভিত্তিইীম কথাবার্তা বলছে।

ত্র প্রতি জাদু; একে ত্র এবং তারা বলেছিল, দু'টিই জাদু; একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল, নিক্য় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি।

তাষ্ণসীরকারগণ "দু'টিই জাদু"-এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাষ্ণসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁরা উভয়েই ফেরাউনের নিকট তাওহীদের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং প্রিয়নবী হযরত রাস্লে কারীম ক্রিয়ন -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তাওরাত এবং কুরআনে কারীম; আর তাওরাত ও কুরআন একে অন্যের সত্যায়নকারী।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর উর্দূ পারা- ২০, পৃ. ৩৪|

আর তারা বলতো আমরা উভয়কেই মানি না। মক্কার কুরাইশরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার কথা শ্রবণ করতো তখন তারা বলতো, হযরত মুহাম্মদ ্রুক্রি -এর যদি অনুরূপ মুজেযা থাকতো তবে আমরা ঈমান আনতাম। আর কাফেররা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারতো যে, হুজুর আকরাম ক্রুক্রি সত্য নবী, তাঁর প্রতিটি কথা সত্য, পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, ধ্রুব সত্য। তখন তারা বলতো, আমরা কিছুই মানি না, পবিত্র কুরআন ও তাওরাত আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি, আর উভয়টিকেই জাদু মনে করি, [হযরত] মূসা এবং [হযরত] মূহাম্মদ ্রুক্র উভয়েই জাদুকর। [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]

অর্থাৎ "(হে রাস্ল!) আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন কিতাব আনয়ন কর যা উভয় গ্রন্থ ওতবে তা আমি মেনে চলবো।"

অর্থাৎ হে রাসূল। আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে পবিত্র কুরআন ও তাওরাত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা কোনো কিতাবেরই সমকক্ষ হবে না, তবে আমি তা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করবো না।

"এরপর (হে রাসূল) তারা যদি
আপনার আহবানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখবেন যে তারা তথু নিজেদের খেরাল খুশিরই অনুসরণ করে"।

অর্থাৎ যদি তারা তা আনতে না পারে আর একথা সত্য যে কখনও তা পারবে না, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা আসলে তোমাদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ কর, তোমাদের মন যা চায় তাই কর, তোমরা হেদায়েত কবুল করতে চাও না। এটি তোমাদের দুর্ভাগ্য যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও আর যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয় তার চেয়ে বড় পথন্রষ্ট আর কে হতে পারে?

### অনুবাদ:

- ৫১. <u>আমি তো পৌছে দিয়েছি</u> বর্ণনা করেছি <u>তাদের নিকট</u> বাণী কুরআন <u>যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।</u> ফলে তারা ঈমান আনয়ন করবে।
- ৫২. ইতিপূর্বে কুরআনের পূর্বে, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ আয়াতটি ইহুদিদের সে সকল ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। আর খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে সে সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা আবিসিনিয়া ও সিরিয়া থেকে আগমন করেছিলেন।
- ৫৬. যখন তাদের নিকট কুরআন আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। একত্বাদে বিশ্বাসী ছিলাম।
  - ৫৪. তাদেরকেই দু বার প্রতিদান দেওয়া হবে। দুটি কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের কারণে। যেহেত্ তারা ধৈর্যশীল। উভয়ের উপর আমলের ক্ষেত্রে তাদের ধৈর্যের কারণে এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে তাদের মধ্য হতে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে সদকা করে।
    - ৫৫. তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে কাফেরদের পক্ষ হতে গালমন্দ ও নির্যাতনের তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি সালাম। এটা একে অন্যের পেছনে লেগে না থাকাটা সালাম-জ্ঞাপক। অর্থাৎ তোফ আমাদের গালমন্দ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ। আম. অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না । অর্থাৎ তাদের সাথে থাকব না।

- ٥١. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا بَيَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ الْقُوالَ الْقُوالَ الْقُوالَ الْقُوالَ الْقَوْلَ الْقُوالَ لَعَلَيْهُمْ الْقَوْلَ الْقُوالَ لَعَلَيْهُمْ لَيَوْمِنُونَ . أَ
- ٥٢. الَّذِيْنَ أَتَبْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ أَى الْفَرَاٰنَ هُمْ بِهِ يُوْمِئُونَ . أَيْضًا نَزَلَ فِي الْفَيْ جَمَاعَةٍ آسْلَمُوْا مِنَ الْبَهُودِ كَعَبْدِ اللهِ بِنْ سَلَامٍ وَعَبْدِهِ وَمِنَ النَّكَ صَارَى قَدِمُوْا مِنَ النَّكَ صَارَى قَدِمُوْا مِنَ النَّكَ صَارَى قَدِمُوْا مِنَ الشَّامِ .
- . وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ الْقُرْانُ قَالُوْا اَمُنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَتُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُشْلِمِيْنَ مُوجِّدِيْنَ -
- . أُولَيْكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مُرَّتَيْنِ بِالْمَانِهِمْ عَلَى بِالْكِتَابَيْنِ بِمَا صَبْرُوْا بِصَبْرِهِمْ عَلَى الْكِتَابَيْنِ بِمَا صَبْرُوْا بِصَبْرِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِمَا وَبَدَّرُونَ يَدْفَعُونَ الْعَمَلِ بِهِمَا وَبَدَّرُونَ يَدْفَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ مِنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ مِنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ
- وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو الشَّنْمُ وَالْآذَى مِنَ الْكُفَّارِ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اللَّكُمْ اعْمَالُكُمْ رَسَلُمُ عَلَيْكُمْ رَسَلُمُ عَلَيْكُمْ رَسَلُمُ عَلَيْكُمْ رَسَلُمُ عَلَيْكُمْ رَسَلَمُ عَلَيْكُمْ رَسَلَمُ عَنَا عَلَيْكُمْ رَسَلَمُ مِنَا لِكُمْ مَتَارِكَةٌ أَى سَلِمُتُمْ مِنَا مِنَا لِمُتَعْمِ مِنَا الشَّيْمِ وَغَيْرِهِ لَا نَبْتَغِي الْجَهِلِيْنَ مِنَ الشَّيْمِ وَغَيْرِهِ لَا نَبْتَغِي الْجَهِلِيْنَ لَا نَصْحَبُهُمْ .

#### অনুবাদ

٥٦. وَنَزَلَ فِيْ حِرْصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَاءَ عَلَيْهِ السَّلَاءَ اللَّهَ عَلَيْهِ السَّلَاءَ اللَّهَ عَلَيْهَ وَلَيْكَ لَا اللَّهَ تَهْدِيْ مَنْ الصَّبَّةَ وَلَيْكَ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ عُ وَهُو اَعْلَمُ اَيْ عَالِمَ يَالُمُهُ تَدِيْنَ .

৫৬. রাস্ল — -এর চাচা আবৃ তালিবের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তাঁর অধিক আগ্রহের কারণে অবতীর্ণ হয় — আপনি যাকে ভালোবাসেন যার হেদায়েত কামনা করেন। ইচ্ছা করলেই তাকে সংপথে আনতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সংপথে আনয়ন করেন তিনিই ভালো জানেন অবগত আছেন সংপথ অনুসারীদের ব্যাপারে।

وَقَالُواْ اَیْ قَوْمُهُ اِنْ نَتَّبِعِ الْهُدٰی مَعَكَ الْتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا طَایْ نُنتَزَعُ مِنْهَا بِسُرْعَةٍ قَالَ تَعَالَیٰ اَو لَمْ نُمکِکِّنْ لَّهُمْ مَرَّمًا الْمِنَّا يَامَنُونَ فِيبِهِ مِنَ الْإِغَارَةِ وَالْقَتْلِ الْوَاقِعِيْنَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ وَالْقَتْلِ الْوَاقِعِيْنَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ عَلَى بَعْضِ الْعَرَبِ وَالْقَتْدِ الْوَاقِعِيْنَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ عَلَى بَعْضِ الْعَرَبِ عَلَى بَعْضِ الْعَرَبِ وَالْقَتْدِ الْوَاقِعِيْنَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ اللّهِ فَمَا لَيْ إِلَيْهِ فَمَالِ اللّهِ وَالنّبَيْةِ اللّهِ الْمَا مِنْ لَكُنّا أَيْ عِنْدَنَا كُلّ الْوَيْرِ وَزْقًا لَهُمْ مِنْ لَكُنّا أَيْ عِنْدَنَا وَلَيْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

জানেন অবগত আছেন সংপথ অনুসারীদের ব্যাপারে।

৫৭. তারা বলে অর্থাৎ তার সম্প্রদায় আমরা যদি আপনার
সাথে সংপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ
থেকে উৎখাত করা হবে। অর্থাৎ আমাদের থেকে তা
দ্রুত ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত
করিনি। যেখানে লুটপাট ও হত্যা থেকে নিরাপদ
থাকে; যাতে আরবরা একে অন্যের সাথে নিপতিত
রয়েছে। যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়
সর্বদিক থেকে।

উভয়রপেই পঠিত রয়েছে। রিজিক স্বরূপ তাদের
জন্য আমার পক্ষ থেকে কিন্তু তাদের অধিকাংশই
এটা জানে না। যে, আমি যা বলি তা-ই সত্য।

وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ السَّطِرَةُ مَعِيشَةً اللَّهُ اللَّهُ الْقَرْيَةِ مَعِيشَةً اللَّهُ الْقَرْيَةِ الْقَرْيَةِ الْفُلْهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنَ الْفُرِيةِ الْفُلْهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنَ الْفُرِيةِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

ি ৫৮. আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগসম্পদের দম্ভ করত। অর্থাৎ তাদের সুখ-সামগ্রীর উপর। এখানে হুঁ লারা তার অধিবাসী উদ্দেশ্য। এগুলো তো তাদেরই ঘরবাড়ি; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। অর্থাৎ গমনকারীরা একদিন বা তার কিছু অংশ পরিমাণ। আর আমি তো চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। তাদের থেকে।

#### ञनुवाम:

٥٩. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى يَظُلِمِ الْعَلَي الْقُرى يَظُلِمِ الْمَسْلَمَ الْمَسْلَمَ الْمَسْلَمَ الْمَسْلَم الْمَسْلَم الْمَسْلَم الْمَسْلَم الْمَسْلَم الْمُسْلَم الْمُسْلِم الْمُسُلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمُسْلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمِسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمِسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمُسْلِم الْمِسْلِم الْمِسْلِم الْمُسْلِم الْمُسْلِم الْمِ

কে: আপনার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না। তার অধিবাসীদের অত্যাচারের কারণে তার কেন্দ্রে সর্ববৃহৎ অংশে রাসূল প্রেরণ না করে যিনি তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর অধিবাসীরা জুলুম করে। রাসূলগণকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে।

. وَمَا اُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ فَعَتَاعُ الْحَياوةِ اللهُّنْيَا وَزِيْنَتُمْ مِنْ شَيْ فَعَتَاعُ الْحَياوةِ وَتَتَزَيَّنُونَ بِهُ ايَّامَ حَياوتِكُمْ ثُمَّ يَفْنَلَى وَتَتَزَيَّنُونَ بِهُ ايَّامَ حَياوتِكُمْ ثُمَّ يَفْنَلَى وَمَا عِنْدَ اللّهِ وَهُو ثَوابُهُ خَيْرٌ وَابُقْلَى طَ وَمَا عِنْدَ اللّهِ وَهُو ثَوابُهُ خَيْرٌ وَابُقْلَى طَ الْفَاقِي اللّهَ اللّهِ عَلَيْلُونَ . يِالْيَاءِ وَالتَّلَاء أَنَّ الْبَاقِي خَيْرٌ مِنَ الْفَانِيْ .

৬০. তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা অর্থাৎ যা দ্বারা তোমরা পার্থিব জীবনে উপভোগ কর এবং সজ্জিত হও। অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর তা হলো এর পুণ্যফল তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না। যে, স্থায়ী বস্তু অস্থায়ী বস্তু হবে উৎকৃষ্ট তিইক শক্টি এবং তি উভয়রপেই

# তারকীব ও তাহকীক

-এর সীগাহ, অর্থ - আমি একের পর এক প্রেরণ করেছি, مَاضِیٌ جَمْعٌ مُتَكَلِّمٌ (تَفْعِیْل) अहें : قَوْلُهُ وَصَّلْنَا مِهِمَّةً مُتَكَلِّمٌ (تَفْعِیْل) अप्नोडेडांदव वर्गना करतिहि।

َ عَبُرُ عِنْ اللَّهِ عَبُرُ হলো দিতীয় أَنْبَتَداً হলো দিতীয় مُرْضُول، صِلَةً : قَنُولُهُ اللَّذِيْنَ আর সম্পর্ক হলো عُبُرُ الله عَبْرُ তার خَبَرُ তার خَبَرُ সহ প্রথম عُبُرُ এর সাথে, দিতীয় مُبْتَدَأً তার مُبْتَدَاً তার عُبُرُونَ

: वर्थार जारमत किजारतत उपत राक्तभ क्रमान अरनह उक्तभ।

مَا مَصْدِرِيَّةُ وَا- ما वाता देकिल करतत्वन त्य, व आशात्वत : قَوْلُـهُ بِصَبْرِهِمْ

। এর উপর। وَأَذَا سَمِعُوا اللهِ عَطْف সবগুলোর عَطْف সবগুলোর وَأَذَا سَمِعُوا اللهِ يُنْفِقُونَ، يَدْرَمُونَ : قَوْلُـهُ يَدْرَكُونَ

- এর অন্তর্গত। عَطْف مِه - عَامْ क्षत्र के अत وَالْآذَى مِنَ الْكُفَّارِ

এই এখানে কণ্ডম দারা নবী করীম وَفَالُوْا أَيْ قُوْمُهُ : এখানে কণ্ডম দারা নবী করীম وَفَالُوْا أَيْ قُوْمُهُ । আর এর কথক হলো হারিস ইবনে উসমান ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফ।

قُوْلُهُ يَجْبُى : এর অর্থ হলো বহন করে আনা হয়, আমদানি করা হয়। مِنْ كُلِّ اَوْبِ عَالَى يَجْبُى بَعْ اللهِ عَقَوْلُهُ يَجْبُى وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مَنْعُولُ فِيَّهِ विलाश करत فَرَنْ विलाश करत مُغَانَّ विशाश करत مَعَيْشَتَهَا : قَوْلُهُ مُعِيْشَتَهَا أَيَّ عَيْشَتَهَا وَكَايَهُ وَاللَّهُ عَيْشَتَهَا عَيْشَ وَ اللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهِ عَيْشَ وَاللَّهُ عَيْشَ وَاللَّهُ عَيْشَ وَاللَّهُ عَيْشَ وَمَن عَيْشَتَهَا عَيْشَ وَمَن عَيْشَتَهَا وَاللَّهُ عَيْشَتَهَا وَاللَّهُ عَيْشَتَهَا وَاللَّهُ عَيْشَتَهَا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَيْشَتَهُا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُا عَلَيْشَا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَيْشَتُهُا وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُولُكُ وَاللّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْسُ وَاللّ واللَّهُ عَلَيْسُلُمُ عَلَيْسُوالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُولُهُ عَلَيْسُلَّالِكُمْ عَلَيْسُ وَاللَّهُ عَلَيْسُ

مُبْتَدَأُ वात रात وَلُكَ वात प्रात्व وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْمَاكِ وَالْم -এর দ্বিতীয় بِنْكَ وَ اللّهِ अात وَالْمِيْكِ عَلَيْهِ वात विजी हो।

مِنْ شَبْعَ هَاهَ شَرْطِبَّةُ वित अधाकात مَا अधाकात مَا أُوثَيِّتُمَّ مِنْ شَيْعَ فَمَتَاعُ الْحَيلُوةِ الدُّنْيَا جَوَابُ شَرْط अर वाका रख़ خَبَرْ अर विवत्त । تَبْتَدَأُ : रखा هُوَ रखा فَمَتَاعُ الْحَيلُوةِ الدُّنْيَا

### প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববতী আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন, এভাবে মানুষের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাতে করে কেউ কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে, রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে যদি আমাদের হেদায়েতের সুযোগ দেওয়া হতো, তবে আমরাও মুমিন হতাম। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি হক্ব বা সত্যকে সুম্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছি, আর তাদের হেদায়েতের জন্যে আমার বাণীকে বার বার প্রেরণ করোছি, কুরআনে কারীমকে ধারাবাহিকভাবে অনবরত নাজিল করেছি, যাতে করে মানুষ তার মর্মবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং তা স্মরণ করতে পারে। একই সঙ্গে পবিত্র কুরআন নাজিল করলে এ সুযোগ হতো না। তাই ইরশাদ হয়েছে— وَلَقَدُّ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ অর্থাৎ আর নিক্য় আমি তাদের নিকট আমার বাণী প্রেরণ করতে থাকি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(त.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রিয়নবী عَوْلَهُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ مِهِ يَوَقِنُونَ التِحَ ছিলেন, যখন প্রিয়নবী الله -এর ভাগমন হয়, তখন তারা সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য আয়াত তাঁদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। -(বগভী, ইবনে মরদবিয়া)

তাবারানী (র.) আওসাত গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধিতি দিয়ে বলেছেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর (র.) সাথীদের মধ্যে থেকে চল্লিশ ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁরা সপ্তম হিজরিতে অনুষ্ঠিত খায়বারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে কিছু লোক আহত হয়েছিলেন। খায়বারের ঘটনার পর তাঁরা দেখলেন, মুসলমানগণ অত্যন্ত দারিদ্রপীড়িত, তাই তাঁরা প্রিয়নবী — এর খেদমতে আরজ করলেন, 'ইয়া রাস্লাক্সাহ — । আমরা অর্থ-সম্পদশালী লোক, আমাদেরকে অনুমতি দান করুন আমরা যেন অর্থ সম্পদ নিয়ে আসতে পারি এবং মুসলমানগণের সাহায্য করতে পারি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম (র.) সাঈদ ইবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন হযরত জাফর (রা.) এবং তাঁর সাধীগণ যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গমন করেন, তখন নাজ্জাশী তাঁদের মেহমানদারী করেন এবং তাঁদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেন। যখন তাঁরা সেখানে থেকে প্রভ্যাবর্তন করছিলেন, তখন নাজ্ঞাশীর দেশের সীমান্তের অধিবাসী কিছু লোক নাজ্ঞাশীর নিকট বলেন যে, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি এবং সামুদ্রিক সম্বরে তাঁদের খেদমত করতে পারি। এরপর প্রিয়নবী ত্রি এর দরবারে হাজির হয়ে পুনরায় আমরা ঈমান আনব, নাজ্ঞাশীর অনুমতিক্রমে তাঁরা হজুর ত্রি এবং বরবারে হাজির হলেন এবং উহুদ, খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধে রাস্পুলাহ ত্রি এর শরিক হলেন। এরপর তারা অনুমতি প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, আমাদেরকে দেশে ফেরত যেতে দিন, আমাদের অর্থ সম্পদ রয়েছে, তা দেশ থেকে এনে আমরা মুসলমান ভাইদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই। কেননা মুহাজিরগণ আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত কট্টে রয়েছেন। হযরত রাস্পুলাহ ত্রি তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা দেশে চলে গেলেন এবং অর্থ সম্পদ নিয়ে এসে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন, তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ত্রি ইন্টি وَصَّلْنَا : قَوْلَهُ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُمْ مِنَدُكُرُونَ থেকে উদ্ধৃত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো স্তা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদশেম্লক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্তিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কৃতিপয় রীতি: এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গাম্বরগণের তাঘলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসন্তিতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারো মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোনো সুহদ উপদেশদাতার নেই; কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

শুসলিম' শব্দটি উন্মতে মুহাশদীর বিশেষ উপাধি, নাকি সব উন্মতের জন্য ব্যাপক? وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوْلِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيِّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيِّ الْمُولِيُّ الْمُولِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِيِّ الْمُعِلِيِ

আল্লামা সৃষ্ঠী (র.) এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবজা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পরগাস্বরের অভিনুধর্ম এবং এই উন্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিনুধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি শুধু এই উন্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হয়রত আবৃ বকর ও ওমর (রা.)-এর উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্য দুবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা— ১. যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ২. যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন মনিবেরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ও রাস্লের ফর্মাবরদারী করে। ৩. যার মালিকানায় কোনো বাঁদি ছিল। এই বাঁদির সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েজ ছিল। কিছু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই, কয়েক প্রকার লোককে দ্বার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জবাবে বর্ণা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল থেহেতু দু'টি তাই তাদেরকে দুবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, পূর্বে এক প্রগাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রস্লুল্লাই —এর প্রতি ইমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাস্লুল্লাই —এর আনুগত্য ও মহক্বত রাস্ল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার ছিমুখী আনুগত্য তথা আল্লাহ ও রাস্লের আনুগত্য এবং মনিবের আনুগত্য। বাঁদিকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং ছিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জবাবে প্রশু দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরক্ষার ইনসাফভিন্তিক হওয়ার কারণ সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিত্রাগণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; বরং যে কেউ দুই আমল করবে সে দুই পুরক্ষার পাবে। কুরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এইযে, এখানে উদ্দেশ্য ওধু পুরক্ষার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কুরআনিক বিধি অর্ক্তির হওয়ার কারণ পরির আমল বিনষ্ট করেন না; বরং সে যতই সংকর্ম করবে, তারই হিসাবে পুরক্ষার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরক্ষারের অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাজের দ্বিগুণ, রোজা, সদকা, হজ ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ ছওয়াব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যারে যে, দুই পুরক্ষারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল ছিল ছেব্রাব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যারে যে, এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক আমল দুইবার্ম লেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই ছওয়াব দেওয়া বারা বায় যে, এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক আমল দুইবার্ম লেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই ছওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জবাব এই যে, আল্লাহ তা আলার ক্ষমতা আছে তিনি বিশেষ কোনো আমলকে অন্যান্য আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরন্ধার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারো এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তা আলা রোজার ছওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? জাকাত ও সদকার ছওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চেয়ে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরন্ধার ঘোষিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম যে বিশুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য-

ভানা মন্দকে ভালো দ্বা করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উচ্চি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভালো বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে ভানাই বোঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসং কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাস্পুলাই ত্রু হয়রত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে বলেন তুলাই ত্রু টিট্রা দুর্বা তুলাই ত্রু তুলাই কি বলেন তুলাই কি বলেন তুলাই কি বলেন তুলাই কি বলেন কাজ কর। নেক কাজ ভানাইকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ রলেন, ভালো বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনুবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জবাব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এগুলো সবই ভালো ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে। যথা- ১. কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেল তার প্রতিকার এই যে, এরপর সংকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সংকাজ গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যেমনটা উপরে মুয়াজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ২. কেউ কারো প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরিয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভালো এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ ত্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পর্থনির্দেশটি আরো সুস্পাই ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

إِذْفَعَ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمً .

অর্থাৎ, মন্দ ও জুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর [জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর]। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোঁমার মধ্যে শক্ততা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

ভিন্ত । তেওঁ কিন্ত কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শক্তর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন তার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম এহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্সাস (র.) বলেন, সালাম দুই প্রকার। এক মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিশক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

ভালিবের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিরে এলে রাসূলুল্লাহ ভাঁর নিকট গমন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে আরজ করলেন, চাচাজান! আপনি একটি বার মুখে এ কথা বলুন যে, লা-ইলা হা ইল্লাল্লাছ; যাতে আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলার নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারি। কিন্তু সে সময় পার্শ্বে কতিপয় কুরাইশ নেতৃবর্গও উপস্থিত ছিল। তাদের কারণে তিনি কালিমা শরীফ পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন। তবে এ কথা বলেছিলেন যে, ভাতিজা! আমি জানি যে, তুমি সত্যবাদী, কিন্তু আমি একথা সহ্য করতে পারি না যে, লোকেরা আমার মৃত্যুর পর এ কথা বলবে যে, আবৃ তালিবকে মৃত্যুর ভয় পেয়ে বসেছে। যদি এ আশঙ্কা না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমার চকুশীতল করে দিতাম। কারণ আমি তোমার মনের আক্ষেপ ও কল্যাণকা-মিতা প্রত্যক্ষ করছি। এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন—

لَقَدْ عَلِمْتُ بِانَّ دِيْنَ مُحَتَّدٍ \* مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِيْنَا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِدَارَ مُسَبَّةٍ \* لَوَجَدْتَّنِيْ سَمَّاحًا بِذَاكَ مُيْنَا

তবে এরপর তিনি বলেন তাঁ لُكِنْ سَوْفَ اَمُوْتُ عَلَىٰ مِلَّةِ الْاَشْيَاحِ عَبَدِ الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمِ وَعَبْدِ مَنَافِ ثُمَّ مَاتَ अर्थां "তবে আমি মৃত্যুবরণ করছি আমার পূর্বস্রিদের ধর্মের উপর, আর তারা হলেন আব্দুল মুন্তালিব, হাশিম, ও আবদে মানাফ" অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

এতে নবী করীম তাতশির ব্যথিত হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাতালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন । তাতশির ব্যথিত হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাতালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন । আপনার কাজ হলো কেবল চেষ্টা পরিশ্রম করতে থাকা। তাফসীরে রহুল মাতানীতে আছে যে, খাজা আবৃ তালিবের কুফর ও ঈমানের ব্যাপারে কোনো আলোচনা পর্যালোচনা ও মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ এতে রাসূলে কারীম ত্রিত এর মনে কষ্ট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এি বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশল্পা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শক্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরক আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে। -{নাসায়ী}

কুরআন পাক তাদের এই খোড়া অজুহাতের নিম্নোক্ত তিনটি জবাব দিয়েছে-

প্রথম জবাব : ارَامْ اَنَاكُوْ اَلْمَا اَلْكُوْ اَلْمَا اَلْكُوْ اَلْمَا اَلْكُوْ اَلْمَا الْكَوْ اَلْمَا الْكَوْ الْكُوْ الْمُؤْلُولُ الْكُوْلُ الْلُولُ الْكُوْلُولُ الْكُوْلُولُ الْكُوْلُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ

মক্কার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন : মক্কা মুকাররামা যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ গৃহ হিসেবে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন। এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোনো বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমৃঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরো বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনো শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনোদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে; বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারাত্রির সকল সময় প্রচুর পরিমাপে তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের تُمَرَاتُ كُلِّ شَيْع শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় بُمَرَاتٌ كُلِّ شَجْرٍ –শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থানটি ছিল এরপ বলার بُمَرَاتٌ بُكِلِّ شَجْرٍ শন্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয় ; বরং এর অর্থ যে কোনো تُمَرَاتُ كُلُّ شَيْ উৎপাদন। মিল কারখানার নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার 🚉 তথা উৎপন্ন দ্রব্য। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, মক্কার হেরেমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানি হবে না; বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে ষে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিক্ষদুব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোনো দেশেই বোধ হয় তদ্রুপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মঞ্চার কাফেরদের অজুহাতের জবাব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোনো কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামাগ্রী এখানে এনে একত্র করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে– এরূপ আশঙ্কা করা চূড়ান্ত নির্বৃদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

ষিতীয় জবাব: তাদের অজুহাতের দিতীয় জবাব হলো ক্রিন্ট ক্রিন্ট ক্রিন্ট ক্রিন্ট ক্রিন্ট ক্রিন্ট ক্রিন্ট ক্রিন্টের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ক্রফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকেই হচ্ছে প্রকৃত আশক্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপাদাশঙ্কা বোধ কর না; কিন্তু ইমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর।

ভূতায় জবাব : তাদের অজ্হাতের তৃতীয় জবাব হলো — وَمَا الْحَبُورَ النَّبُ مِنْ شَيْ فَمَتَاعُ الْحَبُورَ النَّبُ الْحَبُورَ النَّبُ مِنْ شَيْ فَمَتَاعُ الْحَبُورَ النَّبُ مِنْ مَنْ فَمَتَاعُ عَالِمَ مِنْ مَا مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلِيمًا لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ভিত্ত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আজাব দারা বিধান্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'- এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোনো বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়ন। কিন্তু হযরত ইবনে আক্রাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-এর অর্থ সামান্য ক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্য ক্ষণ থাকে, যেমন– কোনো পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিরিয়ে নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

নির্দেশ ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন: এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোনো নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার উপর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রমজান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকহবিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরি। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই দাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারি না করা পর্যন্ত জরুরি হবে না।

—[ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়া]

ভর্তী কর্মান ব্রিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোনো বৃদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্রণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকারে দিতে পারে না।

বৃদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন খাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে: ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বৃদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরিয়তসম্মত প্রাপক হবে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা বৃদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বৃদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

#### ञन्याम :

ত্ৰ বিষ্ণু তি দিয়েছি যা সে এ১. যাকে আমি উত্তম পুরক্ষারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে مُصِيبة وهُوَ الْجُنَّةُ كُمَنْ مُتَّعِنْهُ مُتَاعً الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَيَزُولُ عَنْ قَرِيْبِ ثَمَّ هُو يَوْمَ الْيِقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ـ الَّنَّارُ الْأُولُ الْمُسْوَمِينُ وَالسُّسَانِي الْمُكَافِرُ أَيْ لَا تُسَاوِي بَيْنَهُمَا .

পাবে আর তা হলো জান্নাত সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি। যা অতি নিকটকালেই নিঃশেষ হয়ে যাবে <u>যাকে পরে</u> কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে জাহানামের আগুনে। এখানে প্রথমজন হলো মুমিন, আর দ্বিতীয়জন হলো কাফের। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনো সমতা নেই।

. وَأَذْكُر يَوْمَ يُنَادِينِهِمْ اللَّهُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركَائِى الَّذِينْ كُنْتُمْ تَزْعُسُونَ هُمْ

৬২. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন তিনি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে শরিক আমার অংশীদার। গণ্য করতে তারা কোথায়?

النَّارِ وَهُمْ رُؤَسَاءُ الضَّلاّلَةِ رَبُّنَا هُؤَلاًّ إِ الَّذِيتُنَ أَغْسَى لَنَا ج مُبتَداًّ وصِفَتَهُ أَغْوَينْهُمْ خُبُرُهُ فَغُووا كُما غُوينا ج لَمُ نُكْرِهْهُمْ عَلَىٰ غَيِّي تَبَرَّانَا ٓ إِلَيْكَ رِمِنْهُمْ مَا كَانُوْ آ إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ـ مَا نَافِيَةٌ وَقُدِّمَ الْمَفْعُولَ لِلْفَاصِلَةِ.

. ١٣ ७٥. याद्मत जन गांखि जनधातिक रुख़ाह, जाता ननदन, قَالَ النَّذَيْنَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقُولُ بِدُخُولِ নরকাগ্নিতে প্রবেশ করার। তারা হলো চরম পথভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদা এবং সিফত এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদার খবর. ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা তাদেরকে পথভষ্টতার ব্যাপারে বাধ্য করিনি আমরা আপনার সমীপে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি তাদের থেকে। এরা তো আমাদের উপাসনা করত না এখানে 💪 টি হলো 🚅 🖒 আর আয়াতের শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য মাফউলকে অগ্রে উল্লেখ . করা হয়েছে।

وَقِيسَلَ ادْعُوا شُركاء كُمْ أَيْ ٱلْأَصْنَامَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللَّهِ فَدَعَوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيْبُوا لَهُمْ دُعَاءَ هُمْ ورَاوا هُمْ الْعَذَابَ اَبْصَرُوهُ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْ تَكُونَ فِي الكُنْيَا مَا رَاوْهُ فِي الْأَخِرَةِ . ৬৪. তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের দেবতাগুলোকে আহ্বান কর। অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরিক বলে মনে করতে তখন এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে চাক্ষুষ দেখবে হ্ময়! এরা যদি সংপথ অনুসরণ করত। পৃথিবীতে অবস্থানকালে। তবে তারা পরকালে শান্তি প্রত্যক্ষ করত না।

. وَ أَذْكُر يَوْمَ يُنَادِينِهِمْ اللَّهُ فَيَقُولُ مَاذاً 🕇 ১ ৬৫. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন এদেরকে ডাকবেন আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলবেন, أَجَبْتُمُ ٱلْمُرسَلِيّنَ النَّكُمّ. তোমরা রাস্লগণকে কি জবাব দিয়েছিলেঃ তোমাদের নিকট প্রেরিতগণকে।

كَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَ الْمُعَالَى الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ ا উত্তরের ক্ষেত্রে নাজাত দানকারী তথ্যাবলি। অর্থাৎ الْمُنْجَيَةُ في الْجَوَابِ يَوْمَئِذِ أَيْ لَمْ এমন কোনো তথ্য পাবে না যার মধ্যে তাদের মুক্তি يَجِدُوا خَبَرًا لَهُمْ فِيْهِ نَجَاةٌ فَهُمْ لاَ নিহিত রয়েছে। আর এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না সে সম্পর্কে; বরং يَتَسَاءَ لُوْنَ . عَنْهُ فَيَسْكُتُونَ . নীরব হয়ে থাকবে।

२४ ७٩. قَامَّا مَنْ تَابَ مِنَ الشَّرْكَ وَأَمَنَ صَدَّقَ ٩٠٠. فَامَّا مَنْ تَابَ مِنَ الشَّرْكَ وَأَمَنَ صَدَّقَ بتَوْحِيْدِ اللَّهِ وَعَيمِلَ صَالِحًا أَدَّى الْفَرائِضَ فَعَسْنَى أَنْ بَتَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ النَّاجِيْنَ بِوَعْدِ اللَّهِ .

يَشَاءُ مَا كَانَ لَهُمْ لِلْمُشْرِكِيْنَ الْخِيرَةُ ط ٱلْإِخْتِيارُ فِي شَيْ سُبْحٰنَ اللَّهِ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَنْ اِشْرَاكِهِمْ -

. وَرَبُّكَ يَعْلُمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ تُسِيُّ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْكُفُرِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْلَنُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْكِذْبِ.

٧. وَهُوَ اللَّهُ لَآ اِللَّهَ إِلَّا هُوَ طَ لَهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ الْجَنَّةِ وَلَهُ الْعُكُمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِي كُلِّ شَيْ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ بِالنَّاسُورِ.

ঈমান এনেছে আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করেছে ফরজসমূহ পালন করেছে আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুপাতে মুক্তিপান্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের মুশরিকদের কোনো হাত নেই। এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। তাদের শরিক স্থাপন থেকে।

🧻 ৭ ৬৯. <u>আর আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তরে</u> যা গোপন করে অর্থাৎ তাদের হৃদয় কৃষ্ণর ইত্যাদি হতে যা লুকিয়ে রাখে। এবং তারা যা ব্যক্ত করে। তাদের রসনার মাধ্যমে, মিথ্যা ইত্যাদি।

৭০. তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সকল প্রশংসা তাঁরই ইহকালে পৃথিবীতে ও <u>পরকালে</u> জান্নাতে <u>বিধান তাঁরই</u> সর্ববিষয়ে জারিকৃত সিদ্ধান্ত তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। পুনরুখানের মাধ্যমে।

#### অনুবাদ:

৭১. <u>আপনি বলুন!</u> মক্কাবাসীকে <u>তোমরা ভেবে দেখেছ</u>

কিঃ অর্থাৎ আমাকে জানিয়ে দাও। <u>আল্লাহ তা'আলা</u>

যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন।
তোমাদের ধারণা মতে <u>আল্লাহ</u> ব্যতীত এমন
কোনো ইলাহ আছে যে, তোমাদের আলোক এনে

দিতে পারেঃ দিন যাতে তোমরা জীবিকা অন্বেষণ
করবে তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না। বুঝার
জন্য। ফলে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ
হতে ফিরে আসবে।

٧١. قُلْ لِاَهْلِ مَكَّةَ . اَرَايْتُمْ اَى اَخْبِرُونِيْ
 وَإِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا
 دَائِمًا إلى يَوْمِ الْقِيهُمَةِ مَنْ اللَّهُ غَيْرُ
 اللّه بِنزَعْمِيكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِيضِياً وَ لَلْهُ عَيْرُ بِيضِياً وَ لَا لَهُ عَيْرُ بِيضِياً وَ لَا لَهُ عَيْشَةَ اَفَلا نَهَارٍ تَطْلُبُونَ فِيهِ الْمَعِيْشَةَ اَفَلا تَسْمَعُونَ ذٰلِكَ سِمَاعَ تَفَهُمٍ فَتَرْجِعُونَ عَنِ الْإِشْرَاكِ .

قُلْ لَهُمْ اَراَيتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ مِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ اللّهُ غَيْرُ اللّهِ بِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ تَسْتَرِيْحُونَ فِيْهِ ط مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

৭২. <u>আপনি বলুন</u> তাদেরকে <u>তোমরা কি ভেবে দেখেছ</u>?

<u>আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী</u>

<u>করেন</u> তোমাদের ধারণা মতে <u>আল্লাহ ব্যতীত এমন</u>

<u>কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের জন্য রাত্রির</u>

<u>আবির্ভাব ঘটাবে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার</u>

<u>আরাম গ্রহণ করতে পার ক্লান্তি থেকে। তবুও কি</u>

<u>তোমরা ভেবে দেখবে না?</u> আল্লাহর সাথে অংশীদার

সাব্যন্তকরণের কারণে তোমরা ভুলের মধ্যে পড়ে

রয়েছ, ফলে তার থেকে ফিরে আসবে।

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ تَعَالَىٰ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيْهِ فِى اللَّيْلِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فِى النَّهَارِ بِالْكَسْبِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّهَارِ بِالْكَسْبِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

৭৩. <u>তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও</u>

<u>দিবস যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার</u>

রজনীতে <u>এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার</u>

দিবসে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে <u>এবং কৃতজ্ঞ</u>তা

<u>প্রকাশ কর।</u> রাতে দিনে তার নিয়ামতের।

٧٤ ٩٨. चत्र कक्रन সেদিনকে, যেদিন তিনি তাদেরকে شُرَكَائِيُّ الَّذِيْنَ كُنْتُمٌ تَزْعُمُونَ ذُكِرَ

ثَانِيًا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ.

وَنَزَعْنَا اَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا وَ هُوَ نَبِيُّهُمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِمَا قَالُوهُ فَقُلْنَا لَهُمْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلَى مَا فُلْتُمْ مِنَ الْإِشْرَاكَ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ فِي الْإِلْهَيَّةِ لِلَّهِ لاَ يُشَارِكُهُ فِيْهَا اَحَدُّ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ - فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنَّ مَعَهُ شَرِيْكًا تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ ـ আহ্বান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক গণ্য করতে তারা কোথায়? সামনের কথাকে এর উপর ভিত্তি করার উদ্দেশ্যে এটাকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

৭৫. প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনব আর তিনি হলেন তাদের নবী। তিনি তাদেরকে যা বলেছেন সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং বলব তাদেরকে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর শিরক সম্পর্কে তোমরা যা বলতে সে বিষয়ে তখন তারা জানতে পারবে যে, ইলাহ হওয়ার অধিকার আল্লাহরই তাতে কেউই অংশীদার নয়। এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে। পৃথিবীতে যে, তাঁর সাথে অংশীদার রয়েছে। আল্লাহ তা থেকে উর্ধে।

# তাহকীক ও তারকীব

वण नित्माक छेश अत्मुत कवाव अत्तन : قَوْلَهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ উল্লিখিত হয়েছে-

ধ্রম : সেদিন মুশরিকদরেকে বলা হবে যে, আমার শারকগণ কোথায়, যাদের তোমরা উপাসনা ও পূজা-অর্চনা করতে? এ প্রশ্নের উত্তরদানের পরিবর্তে মুশরিকদের নেতৃবর্গের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যাবে। অনুসারীরা অনুসূতদেরকে দোষারোপ করবে, আর অনুসূতগণ অনুসারীদেরকে দোষ চাপাবে।

জ্মলা হয়ে اللهُ مُوصَول হলো اللهُ عَرْضُول হলো ، مَوصُوف হলো هُؤُلاَءِ অখানে : قَـوْكُهُ مُبْتَدَاً وَصِفَتُهُ مَوْصُوْن هَا عَائِدٌ विषात مَوْصُوْل صِلَةً . آغُوَيْنَاهُمْ - الْغَوْيْنَاهُمْ - عَائِدٌ अथात مَوْصُوْن ها فع الله عائِدٌ عَائِدٌ عَائِدٌ अथात مَوْصُوْن ها فع الله عائِدٌ عَائِدٌ عَالَم عَائِدٌ عَالَم عَائِدٌ عَالِم عَالْحَالَ عَالَم عَائِدٌ عَالَم عَائِدٌ عَالَم عَالِم عَلَى عَالِم عَلَى عَالِم عَلَى عَالِم عَلَى عَالِمُ عَلَى عَالِم عَلَى عَلَيْدُ عَلَى عَالِم عَلَى عَالِم عَلَى عَ خَبَرُ राला اغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غُوَيْنَا अवर مُبْتَدَأً माल صِغْتَ

আয়াতের শেষের ছन ठिंक ताशात مَا كَانُوا يَعْبُدُونَنَا -श्राण वाकाि छिन أَلْمَفْعُول لِلْفَاصِل হয়েছে। مَا كَانُواْ ايَّانَا يَعْبُدُونَ कना रायाह । কলে مَفْعَوْل

কে উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ তারা ﴿ نَجَاهُم ذَالِكُ قَمَّ कि أَجَوَابٌ ١٩٥٩ لَمْ विषे ﴿ قَوْلُهُ مَا رَاوُهُ فِي الْأَخْرَةِ দুনিয়ায় হেদায়েতের উপর থাকত তাহলে তাদের হেদায়েত পরকালে তাদেরকে কামিয়াব করে দিত।

वा ज्ञानकृष्ठि घटिए । आत এটা वारकात जनश्कात विरविष्ठ : قُولُهُ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ الْانْسِاء श्रा । मुना لَمْ يَجْدُ خُبِرًا لَهُمْ مِنْهُ छिन । वा। शाकात (त्र.)-এत উक्ति مَنْهُ وَهُمَ الْمَانَبَاءِ पाता धिनत्क है कि तराहा

فَوْلُهُ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ عَلَى وَلَهُ اللّهِ عَلَى وَلَهُ اللّهِ عَلَى وَلَهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهَ عَلَى وَلَهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهَ عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهِمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَكُمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلِهُ عَلَيْهُمُ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلِمُ وَلِي عَلَيْهُمُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَلَهُ عَلَيْهُمُ وَلِمُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلّمُ وَلُكُومُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلّمُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَ وَلِمُ عَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلّمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِمُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مِلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ مِلْمُ عَلَيْهُمُ مِلِ

चंदा विভীয় مَفْعُولُهُ नमा অর্থে, এটা سَرْمَدَّا : قَوْلُهُ سَرْمَدَّا : قَوْلُهُ سَرْمَدَّا : قَوْلُهُ سَرْمَدًا একের পর এক হওয়া, এতে مَبْدُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ فَرَدُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ فَرْدُونُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ فَرْدُ وَاحِدُ فَا لَا اللّهُ اللّ

وها اللّه عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَفَالًا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ত্র তিনিক দুবার উল্লেখ করা হয়েছে। হবছ এ আয়াত স্রার তর্কতে উল্লিখিত হয়েছিল। ইমাম বায়য়াভী (র.) বলেন কর্ন নই নুন্দু অর্থাৎ এটা হলো তিরক্ষারের পর তিরক্ষার। কেননা শিরকের তুলনায় আল্লাহ তা আলার নিকট অপছন্দনীয় কোনো বিষয় নেই অথবা প্রথমটি তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধারণা বর্ণনা করার জন্যে, আর দ্বিতীয়টি এ কথা বলার জন্যে যে, শিরকী মতবাদ কোনো গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত বিষয় নয়; বরং তা নিছক কাল্পনিক ও স্বর্গিত বিষয় মাত্র।

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বতী আয়াতে সমান আনয়ন এবং হেদায়েত গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, এমনিভাবে কৃষর ও নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যেভাবে সমান ও হেদায়েতের সুফল কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে, ঠিক তেমনিভাবে কৃষর ও নাফরমানির শোচনীয় পরিণতিও ভোগ করতে হবে আখিরাতে। আলোচ্য আয়াতের প্রারম্ভে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানের পার্থক্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রয়েছে।

তাই ইরশাদ হয়েছে— اَنَكُوْ وَعَدْنَا वर्षां আর্থাৎ যাকে আল্লাহ পাক তার ঈমান এবং নেক আমলের কারণে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে তা অবশ্যই পাবে। সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করেছেন, এ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ হয়ে সে জীবনকে অতিবাহিত করেছে, গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায় এবং আত্মবিশৃত হয়ে জীবন যাপন করেছে, উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না, যেমন সমান হতে পারে না আলো-আধার, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং হক ও বাতিল।

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরিক বলতে এবং তাঁদের কথামতো চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে কিঃ জবাবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গায়রগণও তাঁদের নায়েরগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গায়রগণের কথা আগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতবস্থায় তারা কিরুপে দোষমুক্ত হতে পারেঃ এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রম্ভ হয়ে যাওয়া কোনো ধর্তব্য ওজর নয়।

তখন মানুষের নিকট তার কথা বিশ্বয়কর মনে হলো। বিশেষ করে অলীদ ইবনে মুগীরা বিশ্বয়াভিভূত হয়ে বলল, আল্লাহ তা আলার যদি কাউকে নবী বানানোর প্রয়োজনই হতো তাহলে মক্কা ও তায়েফের দু'নেতার মধ্য হতে একজনকে বানালেন না কেনং তারাই তো এর যোগ্য ছিল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। – [জুমাল]

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও দান করাও আল্লাহ তা আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সংকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সংকর্ম অথবা সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সংকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দৃটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সংকর্ম ও উত্তম চরিত্র ছারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্রিম (র.) এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হয্রত আব্ বকর, অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব, অতঃপর উসমান গনী এবং অতঃপর আলী মুর্তজা (রা.)-এর ক্রমকে উপরিউক্ত উভয় মাপকাঠি ছারা প্রমাণিত করেছেন। এই বিষয়বন্থর উপর ফাসী ভাষায় লিখিত হযরত শাহ আব্লুল আয়িয় দেহলভী (র.)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুত্তিকা আছে। بَعْمَ الْمَا الْمَ

তা আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন الله بالمور والمورس আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بالمورس অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে والمورس বলে তার কোনো উপকারিতা উল্লেখ করেন নি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ্ঞ সন্ত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলো যে উত্তম, তা সুবিদিত। আলোর অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সন্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়; বরং শুধুমাত্র মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে المورس বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে المورس বিশ্বামের কারণে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই তিন্দ সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতায় তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই তিন্দ নিনের উপকারিতায় তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই তিন্দ নিনের উপকারিতায় তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই

#### অনুবাদ:

. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَنْوم مُنْوسى ابْنِ عَيِّهِ وَابْن خَالَتِهِ وَأَمْنَ بِهِ فَبَغْلَى عَلَيْهِمْ صِ بِالْكِبَرِ وَالْعُلُوِّ وَكَثْرَةِ ٱلمَّالِ وَأَتَبْنُهُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِلَّا مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا كُورُ تُثُقُلُ بِالْعُصْبَةِ الْجَمَاعَةِ أُولِي اصْحَابِ الْفُوَّةِ آيْ تَثْقَلُهُمْ فَالْبَاءُ لِللَّهُ عَدِينةِ وَعَدَّتُهُمْ قِيْلَ سَبْعُونَ وَقَيْلَ اَرْبَعُونَ وَقِيْلَ عَشَرَةً وَقيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ ٱذْكُر إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمَهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَينِي إِسْرَائِيلَ لَا تَفْرَحْ بِكَثْرَة الْمَالِ فَرْحَ بَطَرِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُرحِيْنَ بِذَٰلِكَ .

৭৬. কার্মন তো ছিল হযরত মূসা (আ) এর সম্প্রদায়ভুক্ত। তার চাচাতো ও খালাতো ভাই। সে হ্যরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করোছিল। অহংকার, উন্নতি ও সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাগ্যর যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান ও শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টে ফেলে দিত। এখানে تَعْديَدُ টি بُاءٌ এর জন্য তথা 🏄 ক্রিয়াটি স্বকর্ম ক্রিয়ায় পরিণত করার জন্য। তাদের লোকসংখ্যা ৭০ জন, কারো মতে ৪০ জন, কারো মতে ১০ জন ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। স্বরণ করুন, যুখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মুমিনগণ দ্ভ করো না সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে, দান্তিকতামূলক আনন্দ উদ্দেশ্য। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। এর দাবা।

٧٧. وَابْتُغِ أَطْلُبْ فِيْمَا أَتْسِكَ اللّهُ مِنَ الْمَالِ اللّهُ وَلَا تَنْسَ تَتُرُكُ نَصْيَبَكَ طَاعَةِ اللّهِ وَلَا تَنْسَ تَتُرُكُ نَصِيْبَكَ مِنَ اللّهُ نَبَا أَيْ أَنْ تَعْمَلَ فِيْهَا لِلْأَخِرَةِ مِنَ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

৭৭. আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন সম্পদ থেকে তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এভাবে যে, তুমি তা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করবে এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না অর্থাৎ, দুনিয়ায় থেকে পরকালের জন্য কাজ করবে। তুমি অনুগ্রহ কর মানুষের জন্য সদকার মাধ্যমে যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। গুনাহ ও অবাধ্যাচরণের মাধ্যমে। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শান্তি দিবেন।

### অনুবাদ:

قَالَ إِنْكَا اُوتِيدَةَ اَى اَلْمَالُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِى طَانَ فِى مُقَابَلَتِهِ وَكَانَ اَعْلَمُ بَنِى عِنْدِى طَ اَى فِى مُقَابَلَتِهِ وَكَانَ اَعْلَمُ بَنِى إِسْرَائِيْلَ بِالتَّوْرُنةِ بَعْدَ مُوْسَى وَهَارُونَ قَالَ تَعَالَى اَوْلَمْ يَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ الْاُمْمِ مَنْ هُو اَشَدُّ مِنْ الْقُرُونِ الْاَمْمِ مَنْ هُو اَشَدُّ مِنْ الْقُرُونِ الْاَمْمِ مَنْ هُو اَشَدُّ مِنْ الْقُرُونِ الْاَمْمِ مَنْ هُو اَشَدُ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا مَالِي مِنْ الْفَالِمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَالِكُهُ مُ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ يَعْلَمُهُ النَّهُ مِنْ لَيْعِلْمِهُ الْمُجْرِمُونَ لِعِلْمِهِ لَا اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَنْ الْعَلْمِهِ الْمُعْرِمُونَ لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِهَا فَيَدْخُلُونَ النَّارَ بِلاَ حِسَابٍ .

فَخَرَجَ قَارُونُ عَلَىٰ قَرْمِهٖ فِیْ زِیْنَیَهٖ ط بِاَتْبَاعِهٖ الْکَثِیْرِیْنَ رُکْبَانًا مُتَحَلِّیْنَ بِمَلَابِسِ النَّذَهِبِ وَالْحَرِیْرِ عَلَیٰ خُبُولٍ رَبِغَالٍ مُتَحَلِّیةٍ قَالَ النَّذِیْنَ یُرِیدُونَ وَبِغَالٍ مُتَحَلِّیةٍ قَالَ النَّذِیْنَ یُرِیدُونَ الْحَلُوةَ النَّنْیَا یَا لِلتَّنْیِیْهِ لَیْتَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِی قَارُونَ فِی الذَّنْیَا إِنَّهُ لَذُو حَظٍ نَصِیْبٍ عَظِیمٍ وَانٍ فِیْهَا.

وقال لَهُمُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ فِي الْاَخِرَةِ وَيْلَكُمْ كَلِمَةٌ زَجْرٍ ثُوابُ اللَّهِ فِي الْأَخِرَةِ بِالْجَنَّةِ خَيْرٌ لِكُمَنُ أَمَنَ اللَّهِ فِي الْأَخِرَةِ بِالْجَنَّةِ خَيْرٌ لِكُمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج مِمَّا أُوتِي قَارُونُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَعَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ اللَّهُ وَعَنِ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلَامِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ

. ✔★ ৭৮. সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত
হারেছি অর্থাৎ জ্ঞানের বিনিময়ে। সে হযরত মৃসা ও
হারন (আ.)-এর পরে বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে
সবচেয়ে বেশি তাওরাত সম্পর্কে অবগত ছিল।
আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে কি জানত না আল্লাহ
তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা
তার অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল
অধিক অর্থাৎ এ বিষয়ে সে ছিল অভিজ্ঞ। কিন্তু
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।
অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা
হবে না। আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত
থাকার কারণে। কাজেই তারা বিনা হিসেবে
জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

প
৭ ৭৯. কার্রন তার সম্প্রদায়ের সমুখে উপস্থিত হয়েছিল
জাঁকজমকতা সহকারে স্বর্গ ও রেশমি পোশাক
পরিধান করে তার অনুগত বিপুল সংখ্যক লোকের
সমভিব্যহারে সুসজ্জিত অশ্ব ও খক্তরে আরোহণ
করে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল,
আহ। কার্রনকে যেরপ দেওয়া হয়েছে,
আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো! পৃথিবীতে।
প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।

এবং বলল তাদেরকে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া
হয়েছিল তারা যে ব্যাপারে আল্লাহ পরকালে
প্রতিশ্রুতি দান করেছেন ধিক্ তোমাদেরকে।
শব্দটি ধিক্কারজ্ঞাপক পদ। আল্লাহর পুরস্কার
পরকালের জানাত শ্রেষ্ঠ যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম
করে তাদের জন্য কারনকে পৃথিবীতে যা দেওয়া
হয়েছে তা থেকে এবং এটা কেউ পাবে না অর্থাৎ
ঈমান ও আমলের পুরস্কার স্বরূপ জানাত
ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত আনুগত্য প্রকাশ ও পাপ থেকে
বিরত থাকার ব্যাপারে।

### ञनुवाम :

٨١. فَخَسَفْنَا بِهِ بِقَارُوْنَ وَيِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ يُتَمْنَعُوا عَنْهُ الْهَلَاكَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ مِنْهُ.

اَىْ مِنْ قَرِيْبِ يَقُولُونَ وَيْكَانَّ اللَّهَ يَبْسُط يُوسِّعُ الرُّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ جَ يُضِيْتُ عَلَيْ مَنْ يَّشَأَءُ وَوَى إِسْمُ فِعْلِ بِمَعْنَى أَعْجَبُ أَيْ أَنَا وَالْكَافُ بِمَعْنَى الَّلاِمِ لَوْلَا أَنَّ مِّنَّ اللُّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَيْكَانُّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُنِفِرُونَ لِنِعْمَةِ اللَّهِ كَقَارُونَ. ৮১. অতঃপর আমি তাকে কার্ন্ননকে তার প্রাসাদস্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারত। যারা তার ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে। এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না তা থেকে।

०४ ४ هـ. وَأَصَّبَحَ الَّذِيْسَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ অর্থাৎ সামান্যকাল পূর্বে তারা বলতে লাগল, দেখলে তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন ত্র হলো اِسْمُ فِعْل বা ক্রিয়া পদের অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য এইটা অর্থে, অর্থাৎ আমি বিশায় প্রকাশ করছি। আর کَاتٌ হলো দুঁ অর্থে। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন ক্রিক্রিক ফে'লটি উভয়রপেই পঠিত রয়েছে। দেখলে তো কাফেররা সকলকাম হয় না আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকারকারীরা; যেমন- কার্মন।

# তাহকীক ও তারকীব

এর (عَلْمِيَّتُ काরন। শন্দি অনারবী (ইবরানী) ভাষা। অনারবী (عُجْمَةً) ও নামবাচক (عَلْمِيَّتُ أَنْ قَارُونَ কারণে غَبُّرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। কারন প্রসঙ্গে এতটুকু কথা সর্বস্বীকৃত যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ববংশীয় ছিল। বাকি আত্মীয়তার সম্বন্ধ কি ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন- ১. চাচাতো ভাই ২. খালাতো ভাই। আর উভয়টিই সত্য হতে পারে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর খালা হযরত মূসা (আ.)-এর চাচার বিবাহাধীন হতে পারে। এছাড়া আরো বিভিন্নরূপ মন্তব্য রয়েছে। কার্নন এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ-

কারুন ইবনে ইয়াসহার, ইবনে কাহিস। আর হযরত মূসা (আ.)-এর বংশ-পরম্পরা হচ্ছে- মূসা ইবনে ইমরান, ইবনে কাহিস। । अर्थ - अवनिष्ठ शखरा, यूतक याखरा, ताका छाति इखरा। وَاجِدٌ مَوَنَثُ غَائِبٌ १९८٥ نَاءَ بَنُوءٌ نَوَءًا (ن) मकि بِالْعُصْبَةِ . क. वत मत्या मुंहि धतन शत । क. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ : قَوْلَهُ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوُّ بِالْعُصْبَةِ वर्श कारि वरा विश्व वरित المُفَاتِحُ الْمُفَاتِحُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال ছিল যে, শক্তিশালী একদল মানুষকেও তা অবনমিত করে ফেলত। এ সময় বাকো تَلْب হবে না। খ. বাক্যে تَلْب বা পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ الْمَفَاتِحُ الْمَفَاتِحُ الْمُفَاتِحُ الْمُقَاتِحُ الْمُفَاتِحُ الْمُفَاتِحِ الْمُفَاتِحِ الْمُفَاتِحِ الْمُفَاتِحِ الْمُفَاتِحِ الْمُفَاتِحِ الْمُعِلَّمِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِعِ الْمُفْتِعِ الْمُعْمِ কেননা বাক্যে 🕮 গণ্য না করলে অর্থ হবে- শক্তিশালী মানুষের দল চাবিগুলোকে ক্লান্ত করে দিত। আর এটা অযৌক্তিক হওয়া তো সুস্পষ্ট।

فَوْلَهُ وَلَا يُسْفَلُهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا এক আয়াত وَهُولَهُ وَلَا يُسْفَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ वना হয়েছে। প্রথম আয়াত দারা বৃঝা যায় যে, পাপীদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তারা দোজখে প্রবিষ্ট হবে। আর দিতীয় আয়াত দারা বৃঝা যায় যে, সকল পাপী-অপরাধীদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সৃতরাং এ উভয়টি তো পরম্পর বিরোধী হয়ে গেলং

উত্তর : প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ দৃ'ধরনের।

- ক. سُوَالُّ اِسْتِعْتَابُ বা তিরস্কারমূলক প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্নের পর স্বভাবত ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো পাপী মুমিনদের ক্ষেত্রে এমন ঘটবে।
- খ كَوَالْ تَعَرَّبُع বা বিপজ্জনক প্রশ্ন। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের পরে দোজখে প্রবিষ্ট করা হবে। এখানে প্রথম প্রকারের জিজ্ঞাসাবাদ এর نَعَى করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফের-মুশরিকদেরকে তিরস্কারমূলক প্রশ্ন করা হবে না। সূতরাং উভয় আয়াতে কোনো সংঘাত নেই।

جُمْلَةً مُعْتَرضَة वता अत : قَالَ إِنَّمَا أُوتَبِثُمُ वता عَطَّف عَطَّف عَوْلُهُ فَخَرجَ

حَالْ عِنْ دُون اللَّهِ عَالَ عَلَى اللَّهِ عَالَ دُون اللَّهِ

عَوْلَهُ مِالْاَ وَالْمَا وَ الْمَوْلَهُ وَالْهُ مِالْاَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَ ক্ষিপকাৰে বলা হয়েছে।

حَرْف আর اِنَّ शाल ضَمِيْر خِطَابٌ হালো و হালো و এর সমন্থিত রূপ। و عَلَيْكَانُ আর وَ عَلَيْكَانُ আর وَ عَلَيْكَانُ وَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكِ عَلَى الْفَعْلِ ( কউ কেউ বলেন و حَرَا السَّم الله عَلَى الله عَلَى الله عَل الله عَلَى الله عَل

وَيْكَانَ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبُ يَحْيِبُ وَمَنْ يَفْتَقِرْ بَعِيشُ عَيْشَ ضَيِّر.

অর্থাৎ আরে! যার নিকট প্রচুর স্বর্ণ-মূদ্রা থাকে তার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়, আর যে অভাবী হয় সে দুঃখ-কষ্টের জীবন অতিবাহিত করে। —[লুগাতুল কুরআন]

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তে কাউনের দন্ত এবং অশান্তি সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। আর এ স্রার শেষ পর্যায়ে আরেক অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারী কারনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কেরাউনের ন্যায় কারনেও ছিল দান্তিক এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী, কেরাউনকে দান করা হয়েছিল অগাধ ধন-সম্পদ যে কারণে সে-ও অহংকার করেছিল, আর অহংকার যখন কোনো মানুষের চরিত্রে প্রবেশ করে, তখন সে অশান্তি, উপদ্রব এবং উৎপাত আরম্ভ করে , সমাজ ও জাতির জন্যে সে ডেকে আনে বিপদ, এজন্যে এসব চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষা করার আহ্বান জানায় পবিত্র কুরআন, আর এ প্রসঙ্গেই কারনের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে যে পূববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর একান্ত রহমতে তোমাদের জন্যে দিন রাতের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে— কারুন যেভাবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেকে ধ্বংস করেছিল, তোমরা এমনটি করো না। অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে দুনিয়ার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার আসবাবপত্রও নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব কোনো বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ার অবস্থা লক্ষ্য করে দুনিয়ার ভোগ সম্পদে মুগ্ধ থাকতে পারে না। কেননা যে কোনো সময় দুনিয়া থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে পারে। আর

আলোচ্য আয়াতে কারনের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কেউ যেন কারনের ন্যায় ভোগবাদের সুরা পান করে নিজেকে ধাংস না করে।

অথবা বিষয়টিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যায়। যেভাবে কেরাউনের ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের দলিল ও প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে কান্ধনের ঘটনা ও হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে ধনকুবের কার্ননের বাড়িঘর ও ধন-সম্পদসহ তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এসব কিছু হয়রত মূসা (আ.)-এর বদ দোয়ার কারণেই হয়েছে, যা জনগণ স্বচক্ষে দেখেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযার ন্যায় এ মুজেযাটিও প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল, আর তাঁর মোকাবিলা ছিল ফেরাউন এবং কার্মনের সঙ্গে। ফেরাউন ছিল স্বেচ্ছাচারী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, আর কারুন ছিল অঢেল অর্থ সম্পদের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত মৃসা (আ.)-এর মুজেযাম্বরূপ ইতিহাসের দু'জন অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীকে ধ্বংস করে দেন। ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং কারনকে তার ধন-সম্পদসহ জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। ফেরাউনের সলিল সমাধি হওয়া হযরত মৃসা (আ.)-এর সামুদ্রিক মুঁজেযা ছিল, আর কার্ননের ধ্বংস হওয়া ছিল হযরত মৃসা (আ.)-এর স্থলভাগের মুজেযা। ফেরাউন তার ক্ষমতার দর্পে হেদায়েতের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর কার্য়ন তার অগাধ সম্পদের নেশায় মন্ত হয়ে হেদায়েতকে উপেক্ষা করেছিল। অবশেষে বিশ্বাবাসী দেখেছে− ক্ষমতা, আধিপত্য ব্য অর্থ-সম্পদ কোনোটিই কাজে লাগে না, এসবই নিতাত্ত সামান্য ব্যাপার। মানুষের জীবন আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এ নিয়ামতের শোকরগুজারী হয় আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মাধ্যমে, আর এভাবেই মানব জীবন সার্থক ও সৃন্দর হয়। আর এ সার্থকতা লাভের জন্যে নবী রাসূলগণের অনুসরণ পূর্বশর্ত। যারা এতে অবহেলা করে অথবা অস্বীকৃতি জানায়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়; যেমন– ফেরাউন এবং নমরুদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এতে রয়েছে বিশ্বমানবের জন্যে এক মহান শিক্ষা।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে-

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারনের সাথে তাঁর দিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সূতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا اُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْخَ فَصَتَاعُ الْحَيْــوَةِ الْخِ

আর কার্যনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভূলে যায়। এর নেশায় বিভার হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃতত্মতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাগ্ররসহ ভূগর্জে বিলীন করে দেওয়া হয়।

ঠিট সম্বত হিশ্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কুরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মৃসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তথা বনী ইসরাঙ্গলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত মৃসা (আ.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল। এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে হযরত মৃসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। —[কুরতুবী, রহুল মা'অনী]

রূহল মা'আনীতে মৃহান্দে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কার্মন তাওরাতের হাফেজ ছিল এবং অন্য সবার চেয়ে বেশি তার তাওরাত মৃথস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সন্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ । হয়রত মৃসা (আ.) ছিলেন সম্প্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হার্মন (আ.) ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট-স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে হয়রত মৃসা (আ.)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহপ্রদন্ত বিষয়। এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু কার্মন এতে সন্তুষ্ট হলো না; বরং সে হয়রত মৃসা (আ.)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল।

ক্রি করেকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন, কারন ছিল বিন্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন্ চালায়। -{কুর্তুবী}

এর অপর অর্থ- অহংকার করা। অনেক তাফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কার্রন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাঈলের মোকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

এর বহুবচন। এর অর্থ তুগর্ভস্থ ধনভাগুর। শরিয়তের পরিভাষায় -এর বহুবচন। এর অর্থ তুগর্ভস্থ ধনভাগুর। শরিয়তের পরিভাষায় كُنْرُ এমন ধনভাগুরকে বলা হয়, যার জাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কার্রন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধনভাগুর প্রাপ্ত হয়েছিল। - বিরহুল মা'আনী]

এই যে, তার ধনভাগ্তার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিছু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারনের চাবির ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজ বহন করতে পারত না।

—বিরহুল মা'আনী)

- فَرَحُ : قَوْلُهُ لَا تَفْرَحُ اِنَّ اللَّهُ لَا يَحْبُ الْفَرِحِيْنَ - وَمَ मांकिक अर्थ - छन्नाम । क्रुआन পाक जाता खरे खरे के - विक निक्नीयुद्ध पा प्रमा बहे कर्ति । त्यमन बहे जाया वन हाया कर्ति कर्ति । त्यमन बहे जाया वन हाया कर्ति क्षेत्र क्

ভেলা, দুনিয়াতে জুলুম অত্যাচার করো না, কেননা পাপাচারের পরিণতিই হলো অশান্তি। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে জুলুম অত্যাচার করো না, কেননা পাপাচারের পরিণতিই হলো অশান্তি। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, দুনিয়ার নিয়ামত ঘারা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য কামনা করা হলো প্রকৃত মর্দে মুমিনের কাজ। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, 'দুনিয়াতে ভোমার যে সম্পদ রয়েছে তা ভূলে যেয়ো না'— কথাটির অর্থ হলো, আল্লাহর রাহে দান করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশের অর্থ হলো, নিজের স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন এবং অর্থ-সম্পদকে আখিরাতের জিন্দেগীর জন্যে ব্যয় করতে ভূলে যেয়ো না।

প্রিয়নবী হরশাদ করেছেন - اِغْتَنِمْ خَسْا قَبْلُ خَسْسِ شَبَابِكَ قَبْلُ هَرَمِكَ صِحْتَكَ قَبْلُ سُقْمِكَ غِنَاكَ قَبْلُ مُوْتِكَ نَائِكَ قَبْلُ مُوْتِكَ مُوْتِكَ مُوْتِكَ مُوْتِكَ مُوْتِكَ قَبْلُ مُوْتِكَ مُونِكَ مُوالِكَ مُوْتِكَ مُونِكَ مُونِكُ مُونِكَ مُ مُونِكَ مُونِكُونَ مُونِكُ مُونِكُ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُونَ مُونِكُونَا مُونِكُونَ مُونِكُونَا مُنْ مُونِكُونَا مُونِكُونَا مُونِكُونَا مُونِكُونَا مُونِكُونَا مُونِكُونَا مُونِكُونَا مُونَائِكُ مُونِكُونَا مُونَائِكُونَا مُونِكُونَا مُونَائِكُونَا مُونَائِكُونَائِكُونَا مُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُ مُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِكُونَائِ

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যে সম্পদ রয়েছে, তা আল্লাহর রাহে দান কর। আর মনসুর ইবনে যাজান (র.) বলেছেন, দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভূলে যেয়ো না, অর্থাৎ তোমার নিজের এবং পরিবারবর্গের প্রতি বায় করাকে ভূলে যেয়ো না।

বক্তুত মানুষের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তখন সর্বপ্রথম তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, সে তার নিজের সম্পর্কে ভূল এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শুধু তাই নয়; বরং ঐ মূহুর্তে সে কারো হিতোপদেশও গ্রহণ করে না, নিজের কল্যাণকেও তার দৃষ্টিতে অকল্যাণকর মনে হয়। ঠিক এ অবস্থায়ই হয়েছিল কার্ননের। তার সম্প্রদায় তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছে, স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাকে বার বার সরল-সঠিক পথ অবলম্বনের তাগিদ করেছেন; কিন্তু তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করেনি। তিনি তাকে বলেছেন, ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের দান, এ দানের জন্যে তুমি আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, ধন সম্পদ নিয়ে কখনো গর্ব করো না। যারা গর্ব বা অহংকার করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ পাক তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তা ভোগ করতে কেউ তোমাকে নিষেধ করে না; কিন্তু তোমার যা করণীয় তা হলো এই যে, তোমার প্রয়োজন মিটানোর পর যা তোমার নিকট অবশিষ্ট থাকে, তা আল্লাহর রাহে, তাঁর সম্বৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিতরণ

করতে থাক। এর ফলে তুমি আখিরাতের সাফল্য লাভ করবে। দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের দিকে তুমি অধিকতর মনযোগ দাও। যেভাবে আল্পাহ পাক তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্য দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমারও কর্তব্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তাদের দুঃখ নিবারণ করা। এতদ্ব্যতীত অর্থ সম্পদ আছে বলেই তার দ্বারা দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, যারা অশান্তি সৃষ্টি করে, আল্পাহ পাক তাদেরকে আলো পছন্দ করেন না, আর একথা সর্বজনবিদিত যে আল্পাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন না, তারাই হয় অভিশপ্ত, তাঁর রহমত থেকে হয় বঞ্চিত, তারাই হয় কোপগ্রস্ত যেমন কার্নন হয়েছিল।

হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারন তাওরাতের হাফেজ ও আলেম ছিল। হযরত মূসা (আ.) যে সত্তরজনকে তৃর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরিউক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে ইলম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বোঝানো হয়েছে। উহাদরহণত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ তা আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতংপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্থ কারন এ কথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতংপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোও তো আল্লাহ তা আলারই দান ছিল। তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

উপরে লিখিত হয়েছে : অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ তা'আলার দান। এই জবাব যেহেতু অত্যন্ত সুম্পষ্ট, তাই কুরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জবাব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দারাই অর্জিত হয়েছে। কিছু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ত্বে মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআন পাক অতীতের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আজাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

তথা আলেমদের বিপরীতে الَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ অয়াতে الَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمُ الْحَ বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালে চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন তত্টুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সম্ভুষ্ট থাকেন।

ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কার্মনের সম্পদ প্রথিত হওয়া : ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হযরত মূসা (আ.) ও হার্মন (আ) উপর ন্যন্ত ছিল এবং হযরত মূসা (আ.) স্বীয় দ্রাতা হযরত হার্মন (আ.)-কে বায়তৃল কুরবান তথা কুরবানি ও উৎসর্গীত দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করলেন। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে উৎসর্গের জন্য যেসব সামগ্রী আসবে তা হযরত হার্মন (আ.)-এর মারফত তা কুরবানগাহে রাখা হবে। সে সময় আসমানি আগুন এসে তা পুড়িয়ে ফেলত। আর এটাই ছিল কুরবানি ও নযর-নেওয়াজ আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন। এ বিষয়ে কার্মনের হিংসা হলো। সে বলল, আপনি নবীও আবার কওমের সর্দারও, আর হার্মন কুরবানগাহ' -এর তত্ত্ববধায়ক হবে; কিছু কোনো বিষয়ে আমার কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না, তা কি করে সহ্য করা যায়ং অথচ আমি তাওরাতের হাফেজ ও আলেমং হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত; এ বিষয়ে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। কার্মন তথন বলল, এটা অবশ্যই জাদু বলে ঘটেছে। এ কথার পর বনী ইসরাঈলের অনেক সরদারকে বিভিন্ন প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সে তার দলভুক্ত করে নিল। এভাবেই উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হলো। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জাকাত ওয়াজিব করলেন, তখন হয়রত মূসা (আ.) কার্মনের নিকট এসে প্রতি হাজারে এক

দীনার [স্বর্ণমুদ্রা] জাকাত তলব করলেন। কার্ন্নন হিসাব করে দেখল, এতে তার প্রচুর অর্থ হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে সে চিন্তিত হয়ে বনী ইসরাঈলকে একত্র করে বলল, এতদিন যাবৎ মৃসা যা বলেছেন, তা তোমরা মেনে নিয়েছ। কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। এখন সে তোমাদের মাল-সম্পদ গ্রাস করার ফন্দি করছে। লোকজন বলল, আপনি আমাদের সরদার, জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান। সূতরাং আপনি যা বলেন, আমরা তা মানতে প্রস্তুত আছি।

কারন নির্দেশ দিল যে, অমুক ব্যভিচারিণীকে নিয়ে এসো, তাকে তার চাহিদা মতো অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাকে এ কথা বলতে সম্মত কর যে, সে মৃসার উপর তার সঙ্গে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলবে। লোকজন যখন এ কথা শুনবে, তখন তার থেকে দূরে সরে যাবে এবং তাঁর বিদ্রোহী হয়ে যাবে। ফলে আমাদের সবার জন্য তার গোলামী থেকে নিষ্কৃতি মিলবে।

নরাধম কার্রনের নির্দেশ মতে উক্ত ব্যভিচারিণীকে নিয়ে আসা হলো। তাকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়ে এ বিষয়ে সমত করা হলো। কার্রন এবং তার লোকজন বনী ইসরাঈলকে সমবেত করে মূসা (আ.)-এর নিকট গেল এবং বলল, এসব লোকজন সমবেত হয়েছে এদের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়াজ-নসিহত করুন। হয়রত মূসা (আ.) বাইরে এসে তাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ তরু করলেন। ওয়াজের মধ্যে বিভিন্ন শর্মী দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তার মধ্যে চোরের সাজা হস্ত কর্তন, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের সাজা ৮০ কোড়া এবং ব্যভিচারী বিবাহিত ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন না হলে ১০০ কোড়া আর বিবাহিত ও সুস্থ মন্তিষ্কসম্পন্ন হলে তাকে 'সঙ্গেসার' তথা পাথর মেরে জীবনপাত করার বিধানও উল্লেখ করলেন।

এ সময় কারূন দাঁড়িয়ে বলে উঠল, এ অপকর্ম যদি আপনি করেন তাহলে তার সাজা কি হবেং তিনি বললেন, আল্লাহর বিধান সবার জন্য সমান। কারূন তখন বলল, আপনি অমুক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এসো। যদি সে স্বীকার করে তাহলে সত্য হবে। সূতরাং উক্ত মহিলাকে হাজির করা হলো, হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন হে মহিলা। সত্যিই কি আমি তোমার সাথে কখনো এ অপকর্ম করেছি, যা এরা বলছেং আমি তোমাকে সে সন্তার দোহাই দিচ্ছি, যিনি বনী ইসরাইলের জন্য সমুদ্রে রান্তা করে দিয়েছিলেন এবং তাওরাত নাজিল করেছিলেন। তুমি ঠিক ঠিক বলবে। উক্ত মহিলা তখন তাদের শেখানো কথা ভূলে গেল এবং বলল, এরা মিথ্যাবাদী। কার্ন্তন আমাকে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে আপনার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করতে বলেছিল। কার্ন্তন এ কথা শ্রবণে চিন্তাগ্রন্ত হলো এবং মাথা নিচু করে ফেলল। অন্যান্য নেতারা নিস্কুপ হয়ে গেল। সবাই তখন আল্লাহর আক্লাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে আরন্ধ করলেন, হে আমার পরগুয়ারদেরগার। এ দৃশমন আমাকে যথেষ্ট কট্ট দিয়েছে। আমাকে সে লাঞ্জিত অপমানিত করতে চেয়েছে। যদি আমি সত্য রাসূল হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে তার উপর ক্ষমতাবান কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী এলো, হে মূসা! মাথা উন্তোলন কর এবং জমিনকে নির্দেশ দাও যা তুমি চাও, সে তা পালন করবে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) জমিনকে নির্দেশ দিলেন যে, কার্ন্তনকে গ্রাস করে নাও! সাথে সাথে মাটি কার্ন্তকে গ্রাস করেতে তব্ধ করল। আন্তে আন্তে সে মাটির মধ্যে দেবে যেতে লাগল। কার্ন্তন 'মুসা! মুসা!' বলে চিৎকার গুরু করল। অপরিসীম কান্নাকাটি করতে লাগল। এমনকি ৭০ বার সে হে মূসা! বলে ডাকল। কিছু তার ডাকে কোনো উপকার হলো না। অবশেষে সে মাটির অতল গহরের তলিয়ে গেল। —[তাফসীর মাযহারী]

এ ঘটনার পর বনী ইসরাঈলের কতিপয় লোক মন্তব্য করল যে, হযরত মৃসা (আ.) কার্য়নের সম্পদ লাভ করার জন্য তাকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। এ কথা জানতে পেরে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! কার্য়নের ধন-ভাগ্রারকেও মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দাও। ফলে তার সমস্ত ধন-ভাগ্রারও মাটির নিচে ধ্বসে গেল। আর এ ধ্বস কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। –[খোলাসাতুত্তাফাসীর: তাইব লক্ষ্ণৌতী]

ভার্কি ভার্কি তার নির্দ্ধিত পুখ-সাচ্ছন্দ্য দেখে আছিল যে, হায়। আমাদেরও যদি এমন অর্থ সম্পদ হতো। আজ তারা তার কু-পরিণাম দেখে হতচকিত হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞান ফিরে এসেছে যে, এ সম্পদ বস্তুত চিন্তাকর্ষক সর্পত্ন্য। যার মধ্যে প্রাণনাশক বিষাক্ত বিষ লুকিয়ে রয়েছে। কারো পার্থিব উনুতি ও উৎকর্ষ দেখে আমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। পার্থিব উনুতি অহাগতি কারো আল্লাহর দরবারে মাকবুল বা অভিশপ্ত হওয়ার দলিল নয়; বরং বহু ক্ষেত্রে তো তা ধ্বংস ও চিরবঞ্চিত হওয়ারও কারণ ঘটে। কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন—

كُمْ عَاقِيلٍ عَاقِيلِ اعْبَتْ مَذَاهِبَهُ \* وَكُمْ جَاهِلٍ جَاهِلِ تَلْقَاهُ مَرْزُوقًا هٰذَا أَلَّذِي تَرَكَّ الْاَوْهَامَ حَاثِرةً \* وَصَيَّرَ الْعَالِمُ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا

অর্থাৎ ১. বহু জ্ঞানীগুণী, বৃদ্ধিজীবীর চলার পথ সংকুচিত হয়ে গেছে। আর বহু নির্বোধ অজ্ঞ-মূর্থকে ভূমি দেখবে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে।

২. এ বিষয়টি মানুষের চিন্তাশক্তিকে হতবাক করে দিয়েছে। এমন কি বিদগ্ধ আলেমকে নাস্তিকে পরিণত করেছে।

. تِلْكَ النَّدَارُ الْأُخِرَةُ اَيْ اَلْجَنَّهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينْ لَا يُرِينُدُونَ عُلُكُّوا فِي الْأَرْضِ بِالْبَغْيِ وَلَا فَسَادًا ط بِعَمَلِ الْمَعَاصِيُ وَالْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. عِفَابُ الله بعَمَلِ الطَّاعَاتِ .

১৮ ৮৩. এটা আখিরাতের সেই নিবাস অর্থাৎ জান্লাত যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না বিরুদ্ধাচরণ করে শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব থেকে।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خُنْيُرُ مِنْهَاج ثَوَابٌ بسَبَبِهَا وَهُوَ عَشُرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا بُجْزِي الَّذِيْنَ عَصِلُوا السَّبِّأْتِ إِلَّا جَزَاءً مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ أَيُّ مِثْلَهُ.

১১ ৮৪. যে কেউ সংকর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম ফল। উক্ত কাজের কারণে এবং তার দশ গুণ। আর যে মন্দ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়; তবে যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তারা যা করেছে তারই শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ তার -সমপরিমাণ।

لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادِ طِ إِلَى مَكَّةَ وَكَانَ قَدْ إِشْتَنَاقَهَا قُلْ رَبِّي ٱعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدِي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مُتَّبِيْنِ - نَزَلَ جَوَابًا لِفَوْل كُفَّار مَكَّةَ لَهُ إِنَّكَ فِي ضَلَالِ أَيْ فَهُوَ الْجَائِيِّ بِالْهُدِي وَهُمْ فِي الصَّلَالِ وَأَعْلَمُ بِمَعْنَى عَالِمُ .

১٥ ৮৫. যিনি আপনার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَوْلَ ٱنْوَلْكَ অবতীর্ণ করেছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন জনাভূমিতে অর্থাৎ মক্কায়! রাসল মক্কায় ফিরে আসার প্রবল আকাজ্জী ছিলেন। আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সংপথের নির্দেশ এনেছেন এবং কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে। এ আয়াতটি মক্কার কাফেরদের কথার উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মহানবী 🚃 সম্পর্কে বলত যে, তিনি বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই তো প্রকৃত হেদায়েত আনয়নকারী, আর তারা রয়েছে সুস্ট বিভ্রান্তিতে। এখানে اعْلُهُ শন্টি خُالُهُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

هِ ٨٦. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُّلُقُى إِلَيْكَ الْكِتُبِ ٨٦. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُّلُقُى إِلَيْكَ الْكِتُب ٱلْقُرْانُ إِلَّا لَٰكُنْ ٱلْقِيَ إِلَيْكَ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيرًا مُعِبْنًا لِلْكُيْفِرِيْنَ . عَلَىٰ دِينْنِهِمُ الَّذِي دُعَوُّكُ اليه

কুরআন <u>অবতীর্ণ হবে, তবে</u> আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এটা তো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং আপনি কখনো কাফেরদের সহায় হবেন না। তাদের ধর্মের প্রতি যার দিকে তারা আপনাকে আহবান করে।

১٧ ৮٩. তারা যেন কিছুইতেই আপনাকে বিমুখ না করে نُوْنُ الرَّفْعِ لِلْجَازِمِ وَالْوَاوُ الْفَاعِلِ لِالْيْقِسَائِهَا مَعَ التُنُونِ السَّاكِنَةِ عَنْ أَيْتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ اِلَيْكَ آَى لَا تَرْجِعُ إِلْيَهِمْ فِي ذَلِكَ وَادْعُ النَّاسَ إِلَى رَبُّكَ بِتَوْحِيْدِهِ وَعِبَادَتِهِ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ج بِإِعَانَتِهِمْ وَلَمْ يُؤَيُّر

.٨٨ وَلاَ تَدُعُ تَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخَرَ ط لاَّ رَا لا تَدُعُ تَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخَرَ ط لاَّ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط كُلُّ شَيْعَ هَالِكُ إِلَّا وَجُهُهُ ط إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْحَكُمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ بِالنُّسُور مِنَ الْقُبُورِ .

الْجَازِمَ فِي الْفِعْلِ لِيِنَايْهِ.

এর - رَفْع এখন يَصُدُّونُنكَ শব্দটি মূল ছিল يَصُدُّنَّكَ এর কারণে পড়ে لَائِيْ نَهِيْ তথা جَازِمْ টি نُونْ এর وَاوْ عَمَا عَلَى اللَّهُ وَاوْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ সাথে একত্র হওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আপনার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সেগুলো হতে। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের প্রতি ফিরে যাবেন না। আপনি আহ্বান করুন মানুষকে আপনার প্রতিপালকের প্রতি তাঁর একত্বাদ ও ইবাদতের প্রতি আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে। হওয়ার কারণে তাতে مَبْنَى ফে'লটি لَا تَكُونَنَّ ै ऐंदै कात्ना श्रंजात क्वांज পারেনि।

আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই কার্যকর সিদ্ধান্ত এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যবর্তিত হবে কবর থেকে পুনরুখানের মাধ্যমে।

# তাহকীক ও তারকীব

مَوْصُوْف; राम्युठामा इत्सरह। आतं أَلْأُخِرَةُ हर्रा اللَّذَارُ الْأَخِرَةُ हर्रा عَوْلُهُ قِبْلُكَ : قَوْلُهُ قِبْلُكَ اللَّدَارُ الْأَخِرَةُ خَبُرٌ বাকা হয়েছ يِلْكُ মওস্ফের, مِنْتُ বাকা হয়ে يُنْتُ

षाता অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার মঞ্জা নগরী উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ সম্মানিত স্থান উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ناهِيةٌ वा निस्सधां खांतर, আत يُصُدُّنُّكُ হলো يُصُدُّنُّكُ वा निस्सधां खांतर, আत يَعْلُ مُضَارِعٌ مَجْزُومٌ वर्णा يَصُدُّنُّكُ यर्था عَلَمَتُ عَلَيْهِ विनूख रुखां। आत विनूख وَاوْ यमीत राना عَلَمَتُ याद्य عَلَمَتُ मार्था عَلَمَتُ এর আলামত

। छिल عَنْ تَبْلِيغُ آيَاتِ اللَّهِ अशाल مُضَانً अशाल أَضَانً । قَوْلُهُ عَنْ أَياتِ اللَّهِ مَحَلْ صَحَلْ कात्ना প্ৰতিক্ৰিয়া করেনি। তবে لاَ جَازِمَةُ वत सार्या وَاللَّهُ يَوَكُّمُ لَـمْ يُوكِّس الْجَازُمُ - وَ نُون تَاكِيْد ثُقِيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ صَاكِيْد ثُقِيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَاكِيْد ثُقَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَي কারণে মবনী হয়ে গেছে।

এই : ﴿ এই -এর ব্যাখ্যা আছিল দারা করে খারেজীদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা খারেজী সম্প্রদায় বলে থাকে যে, জীবিত বা মৃত কারো নিকট কোনো কিছু কামনা করা শিরক। বস্তুত এটা তাদের বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা গায়রুল্লাহ্কে مُوَثِّرُ بِالنَّاتِ তথা প্রকৃতার্থে প্রভাব সৃষ্টিকারী মনে করলে তা শিরক হবে। তবে সেটাকে সবব তথা কারণ বা মাধ্যম -এর পর্যায়ে গণ্য করলে তা শিরক হবে না।

# প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلَهُ لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْلَارِضِ وَلَا فَسَادًا अहें विकास क्षि अ त्राक्ष्म अध्य जाएन क्ष्म जाएन क्ष्म जाएन क्ष्म जाएन के के हैं। এই আয়াতে প্রকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে উদ্ধৃত্য অনুধ্রের ইচ্ছা করে না। عُلُوًّا শুদের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা ও অন্যুকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। نَسَادً বলে অপরের উপর জুলুম বোঝানো হয়েছে। – বিশ্বিয়ান সংজী।

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, গুনাহ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ গুনাহের কুফল স্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার জুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে পরকালে তাদের অংশ নেই। জ্ঞাতব্য: যে অহংকারে নিজেকে অপরের চেয়ে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে তালো পোশাক পরাটা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমনটা সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

তনাহের দৃঢ় সংকর তনাহ: আয়াতে উদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোনো গুনাহের জন্য বন্ধপরিকর হওয়ার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ। -[রহুল মা'আনী]

তবে পরে যদি আল্লাহর ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোনো ইচ্ছা-বহির্ভৃত কারণে সে গুনাহ করতে সক্ষম না হয় কিছু চেষ্টা ষোল আনাই থাকে, তবে গুনাহ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ লেখা হবে।

বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হেরেম ও বায়তুল্লাহকে প্রবিত্যাগ করতে হয়েছে; কিছু যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরজ করেছেন তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তাফসীরবিদ মুকাতেল বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ ও স্বদেশের স্বৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাস্লুল্লাহ ক্রি নকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে য়ে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় এটি মক্কী নয়, মদনীও নয়। —[কুরতুবী]

কুরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়: আলোচ্য আয়াতে রাস্ণুল্লাহ — -কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সন্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

ত্র প্রানে ক্রিন্ট । এখানে ক্রিন্ট বলে আল্লাহ তা আলার সন্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা আলার সন্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা আলার সন্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন— ক্রিন্ট বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহর জন্য খাটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে এছাড়া সব ধ্বংসশীল।



# بِسَّمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

#### অনুবাদ:

- ١. أَلَمُّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ.
- . اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَتُنْرَكُوْا اَنْ يَّقُولُوا اَيْ يَعُولُوا اَيْ يَعُولُوا اَيْ بِعَوْلِهِمْ الْمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . يُخْتَبَرُونَ يَعُنَّبُرُونَ . يَخْتَبَرُونَ . يِعَا يَتَبَيَّنُ بِهِ حَقِيْقَةً إِيْمَانِهِمْ .
- الْ نَوْلَ فِي جَمَاعَةِ الْمَنْوْ فَاذَاهُمُ الْمُسُولُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَّ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَّ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا فِي فَلَيَ عَلْمَ مُشَاهَدَةٍ وَلَيَعَلَمَنَ اللَّهُ الْذِيْنَ مَدُولًا فِي الْمُحَانِهِمْ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ وَلَيَعَلَمَنَ الْكُذِبِيْنَ فِيهِ.
- اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ اَلشِّرْكَ
   وَالْمَعَاصِيَ اَنْ يَسْبِغُونَا طَيَفُونَا طَيَفُونَا طَيَفُونَا فَلَا
   نَـنْتَقِيمُ مِنْنَهُمْ سَاءً بِـنْسَ مَا الَّذِيْ
   يَحْكُمُونَهُ حُكْمُهُمْ هٰذَا .
- ٥. مَنْ كَانَ يَرْجُواْ يَخَافُ لِقَاءَ اللَّهِ فَانَّ اَجَلَ اللَّهِ بِهِ لَاتٍ ط فَلْيَسْتَعِدَّ لَهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِ الْعِبَادِ الْعَلِيْمُ بِاَفْعَالِهِمْ.

- আলিফ লাম-মীম। আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।
- . Y ২. <u>মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এ</u>
  কথা বললেই এ উক্তির <u>তাদেরকে পরীক্ষা না করে</u>
  <u>অব্যাহতি দেওয়া হবে?</u> অর্থাৎ তাদেরকে এমন বস্তু
  দ্বারা পরীক্ষা করা হবে যার মাধ্যমে তাদের ঈমানের
  বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যাবে।
  - ৩. নিম্নোক্ত আয়াত এমন একদল লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তারা যখন ঈমান এনেছে তখনই মুশরিকরা তাদেরকে সীমাহীন নির্যাতন করেছে। আমিতো এদের পূর্ববর্তীগণকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন তাদের ঈমানের ব্যাপারে চাক্ষুষ জ্ঞানের ভিত্তিতে। এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন যে, কারা মিথ্যাবাদী? এ ব্যাপারে। অর্থাৎ ঈমানের ব্যাপারে।
  - ৪. তবে কি যারা মন্দ কাজ করে অর্থাৎ শিরক ও গুনাহের কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তর বাইরে চলে যাবে। আমার থেকে দ্রীভৃত হয়ে যাবে। ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো না। তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ। তাদের এই সিদ্ধান্ত।
  - ৫. যে কামনা করে ভয় করে আল্লাহর সাক্ষাতের সে জেনে রাখুক! আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। কাজেই সে যেন তার জন্য প্রস্তৃতি নেয়। তিনি সর্বশ্রোতা বান্দার কথা শ্রবণে সর্বজ্ঞ তাদের কর্মের ব্যাপারে।

### অনুবাদ

- ১ যে কেউ জিহাদ/সাধনা করে শক্রর মোকাবিলায় জিহাদ বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সে তো নিজের জন্যই জিহাদ/ সাধনা করে কেননা জিহাদের লাভ ও উপকারিতা তো তার জন্যই, আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী মানুষ, জিন এবং ফেরেশতা ও তাদের ইবাদত থেকে।
  - ৭. এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আমি
     তাদের থেকে তাদের মন্দকর্মগুলো মিটিয়ে দিব
     সৎকর্মের কারণে এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে
     প্রতিদান দিব, তারা য়ে উত্তম কর্ম করত তার আর তা
     হলো সৎকর্ম। এখানে اَحْسَنُ শব্দটি مَنْصُوْب بِنَنْ وَ কে ফেলে দেওয়ার
     কারণে الْحَافِض হয়েছে।
  - ৮. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি
    সদ্যবহার করতে অর্থাৎ ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ
    এভাবে যে, তাদের অনুগত থাকবে ও তাদের সাথে
    সদাচরণ করবে। তবে তারা যদি তোমার উপর
    বলপ্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরিক
    করতে যার যাকে শরিক করা সম্পর্কে তোমার কোনো
    জ্ঞান নেই বাস্তব অনুযায়ী। এর দ্বারা
    তথা বিপরীত বিষয় উদ্দেশ্য নয়। তখন তুমি তাদের
    অনুসরণ করো না শিরকের ক্ষেত্রে আমার নিকটই
    তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরক
    জানিয়ে দিব তোমরা কি করছিলে। স্তরাং আমি
    তোমাদের কর্মের প্রতিদান দিব।
  - ৯. যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে আমি অব্যশ্যই তাদেরকে সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব। নবী এবং ওলীগণের। এভাবে যে, তাঁদের সাথে তাদের হাশর করব।

- ٦. وَمَنْ جَاهَدَ جِهَادَ حَرْبٍ اَوْ نَفْسٍ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفْسِهِ طَ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ جِهَادِهِ لَهُ يُحَاهِدُ لِنَفْسِهِ طَ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ جِهَادِهِ لَهُ لَا لَكُهِ لِنَفْسِهِ طَ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ جِهَادِهِ لَهُ لَا لَكُهِ لِنَفْسِهِ طَ لِأَنْ مَنْفَعَةً عَنِ الْعُلَمِيْنَ.
   لا لِللهِ إِنَّ الله لَعَنِيَّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ.
   الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ.
- ٧. وَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِيلُوا الصَّلِحٰتِ
  لَنُكُفِّرِنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ بِعَمَلِ
  الصَّالِحَاتِ وَلَنَجْزِينَسَهُمْ أَحْسَنَ
  يِمَعْنٰي حَسَنِ وَنَصَبُهُ بِنَزْعِ الْخَافِيضِ
  الْبَاءِ اللَّذِي كَانُوْا بَعْمَلُونَ وَهُوَ
  الْبَاءِ اللَّذِي كَانُوْا بَعْمَلُونَ وَهُوَ
- ٨. وَوَصَّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا طاَيُ ايْسَاءً ذَاحُسْنِ بِانَ يَّبُرَّهُمَا وَإِنْ جَاهَدُكَ لِيهِ بِاشْرَاكِهِ لِيتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ بِاشْرَاكِهِ عِلْمُ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ فَلاَ مَفْهُومُ لُهُ فَلاَ تَطْعُهُمَا طَفِى الْإِشْرَاكِ الْكَ مَرْجِعُكُمُ لَا عَلَيْ مَرْجِعُكُمُ فَالْبَيْنَ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَا أَبَانِيثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَا أَبَانِيثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَا أَجَازِيْكُمْ بِمِ.
- ٩. وَالَّذِينْ الْمَنْوُا وَعَمِيلُوا الصَّلِحُتِ
   لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصَّالِحِيْنَ. الْاَنْئِيبَاءِ
   وَالْاَوْلِيبَاءِ بِاَنْ نَحْشُرَهُمْ مَعَهُمْ.

# ফ্যীরে জালালাইন [৪র্থ খণ্ড] বাংলা– ৩২

অনুবাদ

১০. মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে অর্থাৎ তাদের নির্যাতনকে নিজের জন্য আল্লাহর শান্তির মতো গণ্য করে সেটাকে ভয় করে এবং এ কারণেই তাদের অনুকরণ করে এবং নেফাকে জড়িয়ে পড়ে। আর আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে কোনো সাহায্য আসলে মুমিনদের জন্য যার ফলে তারা গণিমতের মাল প্রাপ্ত হয় তখন তারা বলতে থাকে نُون वि श्वातारिक कारव किन نُون वि - رَفَع प्रात्मा একত্র হওয়ার কারণে এবং ্রার্, [যা বছবচনের যমীর] -কে দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম ঈমানের ক্ষেত্রে। কাজেই আমাদেরকে গনিমতে অংশীদার কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বিশ্ববাসীর অন্তকরণে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যুক অবগত <u>নন</u>্ তাদের হৃদয়ে ঈমান ও নিফাক হতে যা কিছুর রয়েছে তাঃ হাা।

১১. আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে বিশুদ্ধ অন্তকরণে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক। অতঃপর উভয় দলকেই প্রতিদান দিবেন আর উভয় ফে'লের মধ্যেই মুর্ম বর্ণটি শপথের জন্য হয়েছে।

১২. কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, আমাদের পথ অনুসরণ কর দীনের ব্যাপারে আমাদের মতাদর্শ তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব যদি আমাদের অনুসরণের কারণে তোমাদের কোনো পাপ হয়েই যায়। এখানে র্টা ববরের অর্থে হয়েছে। আল্লাহ তা আলা বলেন, কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এব্যাপারে।

. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُّنَةَ النَّاسِ أَيُّ اَذَاهُمْ لَهُ كَعَذَابِ اللَّهِ طِيْقِي الْخَوْفِ مِنْهُ فَيَطِيْعُهُمْ فَيُنَافِئُ وَلَثِنْ لَامُ قَسْمٍ جَاءَ نَصْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِّنْ رُبِّكَ فَغَنِمُوا لَبَقُولُنَّ حُينِكَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النُّونَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِإليُّقَاءِ السَّاكِنَيْن إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط فِسى اْلِايْمَانِ فَاَشْرِكُوْنَا فِي الْغَيْبُمَةِ قَالَ اللُّهُ تَعَالِي اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِاعْلَمَ أَيَّ بِعَالِمٍ بِمَا فِي صُدُوْدِ الْعُلَمِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ ٱلإِيْمَانِ وَالنِّفَاقِ بَلَيْ .

١١. وَلَيَعْلُمُنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ
 وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْذِيْنَ أَمْنُ فِي قِيسَنَ فَي جَازِيْ
 الْفَرِيْقَيْنِ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسْمٍ ـ

وَقَالَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا لِللَّذِيْنَ امَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيلُكُمْ طَيْ إِيِّبَاعِنَا إِنْ كَانَتْ وَالْاَمْرُ

يِمَعْنَى الْخَبِرِ قَالَ تَعَالَى وَمَاهُمْ بِحْمِلِيْنَ مِنْ خَطْيُهُمْ مِّنْ شَيْ طَالِتُهُمْ لَكُذِبُوْنَ فِيْ ذُلِكَ.

#### অনুবাদ:

المال المال

مَّعَ أَثْقَالِهِمْ بِقَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِمُ اللَّهِمْ مُقَلِّدِيثِهِمُ وَلَيْعُوا سَبِيْلَنَا وَإِضْلَالِهِمْ مُقَلِّدِيثِهِمُ وَلَيُسْتَلُنَّ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ يَكُذِبُونَ عَلَى اللَّهِ سُوَالَ يَفْتَرُونَ يَكُذِبُونَ عَلَى اللَّهِ سُوَالَ يَفْتَرُونَ يَكُذِبُونَ عَلَى اللَّهِ سُوَالَ تَوْبِيثِ فَاللَّامُ فِي الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسْمٍ وَحُذِفَ فَاعِلُهُمَا الْوَاوُ وَنُونُ الرَّفْعِ.

নজেদের ভার বহন করবে তাদের বোঝা এবং
নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা
মুমিনগণকে একথা বলার কারণে যে, তোমরা
আমাদের মতাদর্শ গ্রহণ কর এর তাদের
অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে <u>আর তারা যে</u>
মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে
অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তারা
আল্লাহর ব্যাপারে যে মিথ্যা রটনা করে। এ
জিজ্ঞাসাবাদ হবে ধমকি স্বরূপ। আর উভয় ফে'লের
মধ্যে ৢ৾ৡ বর্ণটি শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং
উভয়ের ফায়েল তথা ৢা
ৢ এবং
ট্র্ট্র -এর
ত্র্যক্ষ করা হয়েছে।

# তাহকীক ও তারকীব

اَنْ يُتَرَكُواْ আব্যায়ি মাসদারিয়া হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং أَنْ يَتَرَكُواْ ভহা রয়েছে। আর أَنْ يُتَرَكُواْ بَاءَ 'উহা রয়েছে। আর أَنْ يُتَرَكُواْ بَاءَ 'উহা রয়েছে। আর أَنْ يُتَرَكُواْ بَاءَ ' وَسَدَ أَلَهُ اَيْ يِغَوْلِهِمْ

غَوْلَهُ مَـُوْلَ فِـَى جَـمَاعَةِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হয়রত আম্মা ইবনে ইয়াসির, আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ এবং সালমান ইবনে হিশাম (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সকল দরিদ্রজনেরা মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কারণে সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

قَدْمُ عَلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ وَاللهُ و

مَنْ صُوبُ শন্তি হরফে জার উহ্য থাকার কারণে اَحُسَنُ श्रांत أَبُ شَرْط مَنْ كَانَ اللهِ : قَـَوْلُـهُ فَـلَّيَسْتَعِ يَّ হয়েছে; শন্তি মূলত بَاحْسَنْ ছিল।

ضَبُنَا عَلَيْ عَسَاءُ ذَاحُسُنِ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَصَّبُنَا عَلَى عَسَاءُ ذَاحُسُنِ -এর উহ্য মাসদারের সিফত উহ্য মুযাফের সাথে। আর যদি মুযাফকে উহ্য মানা না হয়় তবে مُبَالَغُهُ সিফত মানাও বৈধ রয়েছে।

खरा السَّلَا السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِعِ السَّلِع وَالَّذِيْنَ امْنُوا الخِ عَمَامِهِ عَمَامِهِ إِلَّالِمِ لَتَكُفُرَنَّ عَامَه وَاللَّهِ السَّلِعِ السَّمِ وَاللَّهِ لَتَكُفُرَنَّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعَامِلُولُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَامِلُولُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْ ত্তি আৰু এই তিন্দু বিদ্যালয় বিদ্য

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্রার নামকরণ: এ স্রায় শিরকের বাতুলতা প্রকাশের জন্যে আল্লাহ পাক আনকাবৃত তথা মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাই উক্ত স্রাটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী স্রার শেষ পর্যায়ে নুন্ত নির্মান সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী স্রার শেষ পর্যায়ে নুন্ত নির্মান করেছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হেয়ছে, সাফল্য সহজলভা বন্ধ নয়: তার জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা এবং ত্যাগ তিতিক্ষা, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ ওক হয়, তাই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ভীত সম্রন্ত হওয়া উচিত নয়; বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়াই একান্ত কর্তব্য। কঠোর সাধনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ঈমান সৃদৃচ্ হয়, তয়্ব মৌখিক লৌকিক ঈমানের দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট নয়, য়ে পর্যন্ত ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হয়। বিভিন্ন সময় ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, নির্যাতিত উৎপীড়িত হন, এ সবকিছু ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ হয়। আর ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

এতদ্বাতীত এ স্বায় মুমিনদের জন্যে এ মর্মে সান্ত্রনা রয়েছে যে কাঞ্চেরদের জুলুম অত্যাচারে যেন মুমিনগণ ভীত সম্ভস্ত না হয়। কেননা ফেরাউন বনী ইসরাঈলের উপরে যে জুলুম করেছে, তা ছিল বর্ণনাতীত; কিন্তু অবশেষে সেই জুলুমের অবসান হয়েছে এবং মজলুম বনী ইসরাঈল জাতি জালেম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে যদিও বর্তমানে মক্কার কাফেররা জুলুম করছে, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে এবং কাফেররা পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় ফেরাউনের ফেতনা-ফ্যাসাদের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় মঞ্চার কাফেরদের ফেতনা-ফ্যাসাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব সাময়িক কটে কেউ যেন ভীত সন্ত্রন্ত্ব না হয়।

যাহোক, এ সূরার মূল বক্তব্য হলো মুসলমানগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে যা অবশেষে মক্কা বিজয়ের কারণ হবে। এরপর পারস্য সাম্রাজ্যে এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে তোমরা লাভ করবে, সে সময় দূরে নয়, যখন পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য তোমাদের করতলগত হবে।

্এতএব, কখনো দুনিয়ার নিয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের কথা ভূলে যাবে না, অহংকার করো না; বরং প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, আর একথা মনে রাখবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আথিরাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের তুলনায় মাকড়সার জালের চেয়ে বেশি কিছু নয়। -তিাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদীস কান্ধলভী (র) খ. ৫ পৃ. ৩৫০০ শানে নুযুল : ইবনে আবি হাতেম শা'বীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কা মোয়াজ্জমায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট চিঠি লিখলেন, যে পর্যন্ত আপনারা হিজরত করে না আসবেন, সে পর্যন্ত আপনাদের ইসলাম পূর্ণ হবে না। এ চিঠি পাওয়া মাত্র মক্কা শরীফের মুসলমানগণ মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়্য-

অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে শুধুমাত্র 'কমান এনেছি' বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে নাঃ" মদীনাবাসী সাহাবারে কেরাম মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের এ আয়াত লিখে পাঠান। তখন মক্কার মুসলমানগণ বলেন, এখন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলেই যেতে হবে। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে আমরা তাদের সক্ষে যুদ্ধ করবো। তাই তারা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পথে যুদ্ধ হয়, করেকজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন, আর কিছু মুসলমান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং মদীনা শরীফ চলে যান। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ভূতি নুন্দু : ইবনে আবি হাতেম কাতাদা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত কিছু মক্কাবাসী মুসলমানের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁরা প্রিয়নবী ক্রিটে এর খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিছু মুশরিকরা তাদেরকে বাধা দিলে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম আলোচ্য আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন, তখন তারা মক্কা শরীফ থেকে পুনরায় বের হন। কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের সঙ্গে করে। ফলে কিছু লোক শহীদ হন। আর কিছু লোক জীবিত থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনে সাঈদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম (র.) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আশার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর রাহে তাকে চরম কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– اَحَسِبَ النَّاسُ الخ

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, ইবনে জোরাইজ (র.)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রা.)-এর আজাদ করা গোলাম হযরত মাহজা ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে। এ উন্মতের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যাকে জান্নাতের দুয়ারের দিকে ডাকা হবে। বদরের যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম তিনিই মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফেরদের মুকাবিলার জন্যে বের হয়ে এসেছিলেন। আমের ইবনে হাজরামী তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এদিকে থেকে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ। যখন তাঁর পিতা মাতা এবং শ্রী কাঁদতে লাগলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন নাজিল হয়, তখন প্রথম দিকে আল্লাহ পাক তথু ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, এরপর ধীরে ধীরে নামান্ধ, জাকাত, রোজা, হজ এবং অন্যান্য বিধি-নিষেধ জারি হয়। কোনো কোনো লোকের জন্যে এসব বিধি-নিষেধের উপর আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। শানে নুযূল সম্পর্কীয় এ বিবরণ গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এরপ 'মানুষ কি এ ধারণা করেছে যে তথু ঈমান আনয়নের পরই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে; অন্যান্য বিধি-নিষেধ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে নাঃ

এখানে একথা উল্লেখ যে, শুধু ঈমান দোজখের চিরস্থায়ী শান্তি থেকে নাজাতের কারণ হয়। আর কখনো না কখনো জান্লাতে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আমলের অভাবে তথা ফরজ ওয়াজিব আদায় না করার কারণে সাময়িকভাবে শান্তি ভোগ করতে হয়, তাই আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা পেতে হলে দুটি বিষয় একান্ত জকরে। যথা— ১. আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা,। ২. মন যা চায় তা না করা; বরং মনের চাওয়াকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল — এর বিধি নিষেধের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। — তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৫৫

এ আয়াতের শানে নৃথ্ল সম্পর্কে তাফসীরকারগণ আরো বিবরণ দিয়েছেন। একদিন হযরত রাস্লে কারীম কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তখন কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের ব্যাপারে এই অভিযোগ করলেন যে, তারা মুসলমানদের উপর চরম জুলুম অত্যাচার করে এবং তাঁরা একথাও বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক কাফেরদের এ জুলুম অত্যাচার বন্ধ করে দেন।" প্রিয়নবী তাদের এ বক্তব্য শ্রবণ করে অসম্ভূষ্ট হয়ে বললেন, "তোমাদের পূর্বকালের দীনদার লোকেরা এর চেয়ে অধিক পরিমাণে জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাদের মাথার মাঝখান দিয়ে করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু তবু তারা তাদের দীন পরিত্যাগ করেননি। আবার কারো কারো মাথা লৌহ শলাকার চিরুণী দিয়ে এমন ভাবে আঁচড়ানো হয়েছে যে, গোশত চিরে হাড় পর্যন্ত পৌছে গেছে তবু তারা দীন পরিত্যাগ করেনি। আল্লাহ পাকের শপথ করে বলেছি, এই দীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবেই। সেদিন অবস্থা এমন হবে যে, ছাফা পাহাড় থেকে একজন যাত্রী হাজারামাউত নামক স্থান পর্যন্ত এত নিরাপদে সফর করবে তার বিপদের কোনো আশংকাই থাকবে না। কিন্তু তোমরা সেই অবস্থার জন্যে বড় তাড়াহুড়া করছো!" –[বুখারী শরীফ]

অর্থাৎ তোমরা তাড়াহুড়া করো না, সবর অবলম্বন কর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাক। কাফেরদের পক্ষ থেকে যত কট্ট তোমাদেরকে দেওয়া হছে তা হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, যেন কে প্রকৃত মুমিন এবং কে মুনাফিক তার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সূতরাং কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন কাফেরদের দেওয়া কট্টে বিচলিত হয়ে হজুর পাক ত্রি নএর কাছে অভিযোগ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে তুর্ব দিওলৈত হয়ে হজুর পাক ত্রিন নএর কাছে অভিযোগ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে তুর্ব দিওলৈত হয়েছিল বলে দেওয়াই যথেষ্ট হবেং অতঃপর তাদের আর পরীক্ষা নেওয়া হবে নাং এবং বিপদ ও দুঃখ কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে নাং অথচ এ দুঃখ কষ্ট ছারাই তাদের সমানের পরীক্ষা করা হবে এবং ইখলাছ ও নেফাকের পার্থক্য প্রকাশিত হবে। তাই তাদের এ ধারণা যে "দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবে না" সঠিক নয়, তাদের পরীক্ষা অবশ্যই হবে।

পরীক্ষা তিনভাবে হবে। প্রথমত আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত রোগ ও কট্ট দ্বারা। তৃতীয়ত কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতন উৎপীড়নের মাধ্যমে।

ভর্তা ভানতে পারতো না। মোট কথা, দুঃখ কষ্ট দিয়ে সত্য এবং মিথ্যাবাদী; কিছু দুনিয়ার লোকেরা তা জানে না। তাই আল্লাহ পাক অর্লাহ পাক জানের না। তাই আল্লাহ পাক অর্লাহ পাক জানের না। তাই আল্লাহ পাক অর্লাহ পাক জারা দুনিয়ার লাকদের সমানকার হওয়ার দাবি হিছা । তা পরীক্ষা করেছিলাম। এ পরীক্ষা জারা আল্লাহ পাক এ সকল লোকদের অবস্থাও প্রকাশ করে দেন, যাদের ঈমানদার হওয়ার দাবি মিথ্যা। এ আয়াত জারা আল্লাহ পাক এ সকল লোককে সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা এ ধারণা পোষণ করেছিল যে শুধুমাত্র ঈমানের দাবি করাই যথেষ্ট হয়, এটা ভুল ধারণা। ইসলাম গ্রহণের দাবির সাথে সাথে ঈমানের পরীক্ষাও জরুরি হয়ে পড়ে যেন ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদি পরীক্ষা না করা হতো, তবে সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী সকলেই সমপর্যায়ের হয়ে যেতো। কারো মনের গভীরে সত্য আছে, নাকি মিথ্যা, তা কেউ জানতে পারতো না। মোট কথা, দুঃখ কষ্ট দিয়ে সত্য এবং মিথ্যাবাদী; কিছু দুনিয়ার লোকেরা তা জানে না। তাই আল্লাহ পাক পরীক্ষার দ্বারা দুনিয়ার লোকদেরকেও জানিয়ে দেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।

ভৈতি তিনি নিন্দির মাথ্যমে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি-অখাটি এবং সং ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সং-অসং এবং খাঁটি-অখাঁটির মধ্যকার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেবেন করা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও তিনি প্রকাশ করে দেবেন।

হ্যরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকৃব (র.) থেকে এর আরো একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কুরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে।

وَصِيَّتُ হিতাকাঙ্খা ও সদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোনো কাজ করতে বলাকে وَصِيَّتُ वला হয়। -[মাযহারী]

শব্দ মূলধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। حُسَنُ عَوْلَهُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بِيْ : অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরি যে, তাতে যেন আল্লাহর নির্দেশাবলির অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্তই পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু তারা যদি সন্তানকে

কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না। যেমন হাদীসে আছে - لَا طَاعَتَ الْخَالِقِ عَصْبَةِ الْخَالِقِ صِاءِ عَامِيَةِ الْخَالِقِ عِنْ مَعْصِبَةِ الْخَالِقِ ضَعْمِبَةِ الْخَالِقِ عَامِهُ عَامِيةً الْخَالِقِ

আলোচ্য আয়াত হয়রত সা'দ ইবনে আবৃ ওয়াকাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃতক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবৃ সুফিয়ান স্বীয় পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করলেন যে, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্বাবাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। —[মুসলিম ও তির্নমিয়ী] এই আয়াত হয়রত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েত আছে, হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববং ছিল; কিছু আল্লাহর ফরমানের মোকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, আমাজান! যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন! আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অশেষে অনশন ভঙ্গ করল।

শথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বান্তবায়ন করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বান্তবায়ন করার চেষ্টা করার শক্তিও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনো সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতৃক পরকালের শান্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সভ্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শান্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শান্তি হবে আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রক্তে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– اَفَرْأَيْتُ الَّذِيْ تَوَلِّي وَاعْطُى (عَلَيْ وَاعْطُى ) এতে উল্লিখিত আছে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকিড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আজাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকিড়ি দেওয়া তরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বৃদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেছেন, যারা এরপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। ইরশাদ হচ্ছেন مَنْ ضَلَّ عَمْ مِنْ ضَلَّ اللهُمْ لِكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُمْ لِكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُمْ لِكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُمْ لِكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُمُ لَكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُمُ لَكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُمُ لَكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُمُ لَكَاذِبُونَ وَالْمُ اللهُ الله

দিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে একথা তো ভ্রান্ত ও মিখ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টাও স্বয়ং একটি বড় পাপ। এ পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী: আসল পাপীর যে শাস্তি হবে তার প্রাপ্যও তা-ই:
এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য
করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবৃ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ
করেলন, যে ব্যক্তি সংকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সংকর্ম করবে, তাদের সবার
কর্মের ছওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং এতে সংকর্মীদের ছওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে
যে ব্যক্তি পথভ্রন্টতা ও পাপকাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের
সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং এতে আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না। —[কুরতুবী]

#### অনুবাদ

- ١٤. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اللّٰي قَوْمِهِ وَعُمْرُهُ اَرْسَعُونَ سَنَةً اَوْ اَكْثَرَ فَلَيثُ فِينُهِمْ اَلْفَ سَنَةً اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا طَيَدْعُوهُمْ اللّٰي سَنَةً اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا طَيَدْعُوهُمْ اللّٰي سَنَةً اللهِ فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَهُمُ اللَّهُوفَانُ اَنْ الْمُعَادُمُ اللّٰكِيثِيرُ طَافَ بِيهِمْ وَعَلَاهُمْ أَلْكُونَا وَهُمْ ظُلِمُونَ مُشْرِكُونَ .
- . فَانْجَيْنُهُ أَيْ نُوحًا وَاصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ أَيْ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ فِيْهَا وَجَعَلْنُهَا أَيةً عِبْرَةً لِلْعَلَمِيْنَ - لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّاسِ إِنْ عَصَوا رُسُلَهُمْ وَعَاشَ نُوحٌ بَعْدَ النَّطُوفَانِ سِتِّيْنَ سَنَةً أَوْ آكْثَرَ حَتَّى كَثْرَ النَّاسُ.
- الله وَ اذْكُرْ إِبْرُهِيْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهُ وَالْكُمْ خَيْرُ لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَبَادِهِ الْاصْنَامِ إِنْ مُنْ عَبَادِهِ الْاصْنَامِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْخَيْرَ مِنْ عَبَّدِهِ.
- النَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَى غَيْرِهِ النَّهِ اَى غَيْرِهِ النَّهِ اَى غَيْرِهِ النَّهِ اَنَّ الْاَوْتَانَا وَتَخَلَقُونَ إِفْكَا طَ تَقُولُونَ كِذْبًا إِنَّ الْآذِيْنَ تَعْبُدُونَ إِنَّ الْآذِيْنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَقْدِرُونَ اَنْ يُرْزُقُوكُمْ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

- ১৪. <u>আমি তো হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট</u> প্রেরণ করেছিলাম তথন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন প্রধাশ কম হাজার বছর তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্বাদের প্রতি আহবান করতেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাসকরে অর্থাৎ অথৈ পানি তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং তা তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো। ফলে তারা ডুবে মরল। কারণ ভারা ছিল সীমালক্ষনকারী মুশরিক।
- ১৫. <u>আমি তাঁকে</u> হযরত নৃহ (আ.)-কে <u>এবং তরীতে</u>

  <u>আরোহণকারীদেরকে</u> অর্থাৎ যারা তাঁর সাথে নৌকায়

  অবস্থান করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব

  জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন শিক্ষণীয়

  বিষয়। তাদের পরবর্তীতে আগত মানুষের জন্য, যদি তারা

  তাদের রাস্লের অবাধ্যাচরণ করে। হযরত নৃহ (আ.)

  প্লাবনের পরে ৬০ বছর বা তার চেয়ে অধিক জীবিত

  ছিলেন ফলে মানুষের বিস্তৃতি ঘটে।
- ১৬. এবং স্মরণ করুন! <u>হ্</u>যরত <u>ইবরাহীম (আ.)-এর কথা,</u>
  তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর
  <u>ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর</u> অর্থাৎ তাঁর শান্তিকে ভয়
  কর। <u>তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয়</u> তোমরা যে মূর্তিগুলোর
  পূজা অর্চনা কর তা থেকে। <u>যদি তোমরা জানতে</u> উত্তমকে
  অনুত্তম থেকে।
- ১৭. তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্ভিপূজা করতেছ

  এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করতেছ। মিথ্যা বলতেছ এ মর্মে যে,
  এ মূর্ভিগুলো আল্লাহ তা'আলার অংশীদার, তোমরা আল্লাহ
  ব্যতীত থাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের

  মালিক নয়। তারা তোমাদেরকে জীবিকা দিতে সক্ষম
  নয়। সূতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটই জীবনোপকরণ
  কামনা কর তাঁর থেকেই তা অনুসন্ধান কর। তাঁরই
  ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
  তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

यि . ١٨ كه. <u>على المُحْلَمُ على المُحْلَمُ المُحَلِمُ المُحَلِمُ المُحَلِمُ المُحَلِّمُ المُحَلِّمُ المُحَلِّم</u> المُحَلِّمُ المُحَلِمُ المُحَلِّمُ المُحَلِّمُ المُحَلِّمُ المُحَلِّمُ المُحَلِّمُ المُحَلِّمُ المُحْلِمُ المُحَلِّمُ المُحْلِمُ الْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِي وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ . ٱلْإِبْلاَغُ الْبَيِّنُ فِيْ هَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ تَسْلِيَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ .

তোমরা আমাকে মিখ্যা প্রতিপন্ন কর [এটা কোনো নতুন বিষয় নয়] <u>তবে তো তোমাদের পূর্ববতীরা</u> মিথ্যাবাদী বলেছিল যারা আমার পূর্বে ছিলেন তাঁদেরকে। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়া ব্যতীত রাস্লের আর কোনো দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া। এ দুটো ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল 🚟 -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে।

وَقَالَ تَعَالِي فِي قَنْوِمِهِ اَوَلَهُ يَرَوّا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَنْظُرُوا كُيِّفَ يُبِّدِئُ اللهُ الْخَلْقَ بِضِّم أُوَّلِهِ وَقُرِيَّ بِفَتْحِهِ مِنْ بَدَأُ وَآبَداً بِمَعْنُى آيْ يَخْلُقُهُمُ إِبْتِدَاءً ثُمَّ هُوَ يُعِيْدُهُ لَا أَيْ ٱلْخَلْقَ كَمَا بَدَأَهُ إِنَّ ذُلِكَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْخَلْقِ الْأَوَّلِ وَالشَّانِي عَلَى اللَّهِ يَسِيْرُ فَكَيْفَ يَنْكُرُونَ الشَّانِيَ . ১৯. আল্লাহ তা আলা তাঁর মুহামদ 🚟 -এরা সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন- তারা কি লক্ষ্য করে না المُمْ يَرَوُا শব্দটি 🛴 এবং 🏗 উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ- তারা কি দেখে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অন্তিত্ব দান করেন ঠুই শব্দটির 🗘 বর্ণে পেশসহ এবং 🗓 বর্ণে ফরর দিয়েও পঠিত রয়েছে أَيْدُا وَ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُع হতে উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি তা <u>পুনরায় সৃষ্টি করেন।</u> অর্থাৎ সৃষ্টকে যেভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এটা তো উল্লিখিত প্রথমবার ও দিতীয়বার সৃষ্টি করা <u>আল্লাহর জন্য সহজ</u> কাজেই তোমরা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে কেন অস্বীকার কর।

. قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأُ الْخُلْقَ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَاَمَاتُهُمْ ثُمَّ اللُّهُ يُنشِئُ النَّشْاةَ الْأَخِرَةَ طَمَدًّا وَ قَصَّرًا مَعَ سُكُونِ الشِّينِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْعُ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ الْبَدُّ، وَالْإِعَادَةُ.

২০. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। যারা তোমাদের পূর্বে ছিল এবং তাদেরকে মৃত্যুদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। ক্রি শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন 🗘 বর্ণটি সাকিন সহকারে। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে <u>সর্বশক্তিমান।</u> প্রথম ও দিতীয়বার সৃষ্টি করাও এরই অন্তর্ভুক্ত।

. يُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ تَعَذِيبَهُ ويَرْحَمُ مَنْ يُّشَاءُ مِ رَحْمَتَهُ وَالَّيْهِ تُقْلَبُونَ تُرَدُّونَ .

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

#### অনুবাদ :

رَبَّكُمْ عَنْ إِذْ رَاكِكُمْ فَيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّسَاءِ وَلَوْ كُنْتُمْ فَيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّسَاءِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي السَّسَاءِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي فِي السَّسَاءِ وَلَوْ كُنْتُمْ مِنْ دُوْنِ فِيهَا أَيْ لاَ تَفُوْتُونَهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّهِ أَيْ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيّ يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ وَلاَ لَكُمْ مِنْ عَذَايِهِ.

২২. <u>তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না</u> তোমাদের প্রতিপালককে তোমাদের পাকড়াও করা থেকে। <u>ন</u> পৃথিবীতে, না আকাশে যদি তোমরা আকাশে থাক, অর্থাৎ তোমরা তার থেকে বেঁচে বের হয়ে যেতে পারবে না <u>আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের</u> কোনো অভিভাবক নেই যিনি তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করবেন <u>এবং সাহায্যকারীও</u> নেই। যিনি তোমাদেরকে তাঁর শান্তি থেকে রক্ষায় সাহায্য করতে পারবেন।

# তাহকীক ও তারকীব

হৈ ইয়বত নূহ (আ.)-এর নাম নিয়ে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা - ১. আব্দুল গাফফার ২. ইয়াশকুর ৩. আস সাকান। নূহ হলো তাঁর উপাধি; অতিশয় রোদনকারীকে নূহ বলা হয়। যেহেতু হযরত নূহ (আ.) স্বীয় উদ্মতের অবস্থা দেখে অনেক বেশি কান্নাকাটি করতেন এজন্য তাঁর উপাধি নূহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

مُولَـهُ إِبْرَاهِيّم अत्र कात्राश कात्रीश الْمَرَاهِيّم अत्र नात्थ शांक करत्न । فَعُولُـهُ إِبْرَاهِيّم शांद् পারে, প্রথমত এটা نُوْحًا -এর উপর আত্ফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

দিতীয়ত এর পূর্বে নসব দানকারী عَامِلٌ উহ্য থাকায় তা مَنْصُوْب হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) اَذْكُرُ উহ্য মেনে এ দিকেই
ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয়ত এটা বিশুন্ন -এর যমীরের উপর আতফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

আবার কেউ কেউ اِبْرَاهِبُم -কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে مَرْفُوعُ পড়েছেন। আর এর খবরটি উহ্য রয়েছে, মূল ইবারত হলো- وَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِبْرَاهِيْمَ

্র এটা وَمُنَّ এটা -এর বহুবচন। অর্থ- পাথর ইত্যাদি হতে নির্মিত মূর্তি, যার উপাসনা করা হয়।

হওয়ার مَفْعُول مَطْلَق শব্দি : এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, وَزْقًا শব্দট مَفْعُول م كا يَصْلِكُونَ أَنْ يَرْزُقُوكُمْ رِزْقًا – হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে لا يَصْلِكُونَ أَنْ يَرْزُقُوكُمْ رِزْقًا

এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে यে, تُكَذَّبُواْ এর দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে । قَنُولَهُ تُكَذِّبُونِيْ

غُولَهُ يَالَمُولُ مَكَةُ : এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হয়, এই আয়াত এবং আগত আয়াতটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার মাঝে جُمْلَهُ مُعْتَرِضَةٌ क्रज़ंश, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ -কে সান্ধনা দেওরা।

فَلاَ يَضُرُّنِيْ تَكُذِيبُكُمْ राला جَزَا ، जात जात जात है : فَوْلُـهُ إِنْ تُكَذِّبُوا

क'(लत मांग्डेल रहारह । كِذْب या مَوْصُوْلَهُ वर्णा مَنْ वर्णा مَنْ قَبُلُ

अत बाता উদ्দেশ্য হলো হযরত नृश (আ,) ও হযরত ইবরাহীম (আ,)-এর ঘটনা। قُولُـهُ هَاتَيْنِ الْقِصَّ تَيْنِ

قُولُهُ اَولَهُ يَوَبِّنِي षाता رُوْبَتَ पाता وَ فَولُهُ اَولَهُ يَوَبِّنِي । অন্যথায় প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টির সময় কোনো দুষ্টাই ছিল না। কাজেই اَولَهُ يَرَوا पाता প্রশ্ন করা তো অর্থহীন।

षाता قَوْلُهُ ٱلنَّاشُاةَ الْأَخِرَةَ مَدَّا وَقَصْرًا पित का का किला हिला हिला وَصُرَّا وَقَصْرًا وَالْعَالِقُولُ وَالْعَلَالِقُولُ وَالْعَلَالِقُولُ وَالْعَلَالِقُ وَالْعَالِقُولُ وَالْعَالِقُ وَالْعَلَالِقُولُ وَالْعَلَالُولُ وَالْع

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক: পূর্ববর্তী আয়াসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে রাস্লুল্লাহ ত্রু –কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পরগাম্বর ও তাঁদের উত্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপস্থিদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোনো সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হয়রত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গাম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোনো পয়গাম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কুরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স; এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরো বয়স রয়েছে।

মোটকথা, এই অসাধরণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোনো সময় সাহস না হারানো— এগুলোর সব হয়রত নৃহ (আ.)-এরই বৈশিষ্টা।
দিতীয় কাহিনীটিতে হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
নমরূদের অগ্নি অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান এবং স্বীয় আদরের দ্লালকে জ্বাই করার ঘটনা ইত্যাদি। হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হয়রত লৃত (আ.) ও তাঁর উন্মতের ঘটনাবলি এবং
সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গায়র ও তাঁদের উন্মতের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। এগুলো সব রাস্পুরাহ ক্রিয় ও উন্মতে মুহাম্মাদীর সান্ধ্নার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় তাওহীদের কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শান্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন। আর তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে।"

এ পর্যায়ে কোনো দুরাত্মা কাফের, মুরতাদ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবো না, আমার অন্যান্য ইচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমিন এ ইচ্ছা কার্যকর হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِرْيَنَ فِي الْارْضِ অর্থাৎ আর তোমরা জমিন ও আসমানে কোথাও আল্লাহ পাকের শান্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, যদি কেউ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবে তার দু'টি পন্থা হতে পারে। যথা– ১. পলায়ন করার মাধ্যমে। ২. হাজির থেকে আজাব মোকাবিলা করার মাধ্যমে। একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই যে আল্লাহ পাকের আজাবের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে, অতএব এ পন্থা কল্পনাও করা यात्र ना। আর পলায়ন পৃথিবীতে কোথায় করবে? পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে পলায়ন করে থাকা যায়। তাই ইরশাদ হয়েছে فِي ٱلْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহর পাকের আজাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, এমনকি সমুদ্রের অতল তলেও যদি কেউ আত্মগোপন করে সেখানেও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে— وَلَا فِي السَّمَا وَ অর্থাৎ জমিনে আত্মগোপনের স্থান না থাকার কারণে যদি কেউ (রকেটে আরোহণ করে) আসমানে তথা মহাশূন্যে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তা-ও সম্ভব হবে না। কেননা আসমান জমিনের কোনো স্থানই আল্লাহ পাকের গোপন নেই। অতএব কোনো অপরাধীই আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

ত্রবং কোনো সাহায্যকারীও নেই। প্রকাশ্যে যারা সাহায্যকারী বলে পরিচয় দেয়, অবশেষে তারা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁর কুদরতের সম্মুখে নিতান্ত অসহায়-অক্ষম। আলোচ্য আয়াতে একটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যেমন الْاَرْضُ गंभिंगिक أَلْاَرْضُ गंभिंगिक করতে কোনো অপরাধী যদি পলায়ন করতে চায় তবে সর্বপ্রথম পৃথিবীতেই পলায়নের চেষ্টা করবে। যদি সারা পৃথিবীতে কোনো গোপন স্থান না পাওয়া যায় তবে পরবর্তীকালে মহাশুন্যে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রথম নিতান্ত অথম নিতান্ত অথম নিতান্ত করবে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম পৃথিবীতেই পলায়নের চেষ্টা করবে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম নিতান্ত বিং পরে السَّفَ مَا ব্যবহার করা হয়েছে। — তাফসীরে কাবীর খ. ২৫, প্. ৪৯-৫০

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মুশরিক হোক বা মুরতাদ, কেউই তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, জমিন আসমান কোথাও না। ত্রিভূবনে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আল্লাহর কোনো দুশমন আশ্রয় নিতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আল্লাহর দৃশমন বা আল্লাহর কুরআনের দৃশমন, আসমান জমিনে তাদের জন্যে পলায়নের কোনো স্থান নেই, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরতের পরিসীমার বাইরে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন - وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وُلِيَّ وَلَا نَصِيْبِ "আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক বা বন্ধু নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই ।"

অর্থাৎ আসমানি জমিনী বালা-মসিবত থেকে রক্ষাকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ নেই, আর তিনিই যখন রক্ষা করবেন না, তবে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু তাদের কোনো অভিভাবক নেউ, সাহায্যকারী নেই, তাই জমিনে বা আসমানে এমন কেউ নেই, যে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে ঘোষণা করা হয়েছে— জমিনে বা আসমানে কোথাও কাফেরদের জন্যে পলায়নের বা আমগোপন করার কোনো আশ্রয়স্থল নেই, যেখানে তারা আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং আজাবকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পাবে। আর এ আয়াতাংশে ঘোষণা করা হয়েছে— কাফেররা শুধু যে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না, তাই নয়; বরং তাদের এমন কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই, যারা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আসমানি জমিনী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে। কাফের, মুশরিক ও মুরতাদ-নান্তিকদেরকে মানুষের হাত থেকে হয়তো অন্য মানুষ রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে; কিন্তু আল্লাহ পাকের আজাব থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারে না; বরং যারা এমন হতভাগাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তারাও ধ্বংস হয়। —(তাফসীর রহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯)

٢٣. وَالَّذِيدُنَّ كَنَفُرُوا بِالْيَٰتِ اللُّهِ وَلِنَفَائِهِ آَيْ ২৩. যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে الْسُقَسْرَانِ وَالْسَبَعْثُ أُولَيْنِكَ بَسِيْسُوا مِسْ অর্থাৎ কুরআন ও পুনরুত্থানকে তারাই আমার অনুগ্রহ رَّحْمَتِيْ أَيْ جَنَّتِيْ وَأُولَيْنِكَ لَهُمْ عَذَابٌ হতে নিরাশ হয় অর্থাৎ আমার জান্নাত হতে আর তাদের اليم مؤلم . জন্য আছে মর্মতুদ শান্তি পীড়াদায়ক।

٢٤. قَالَ تَعَالِي فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيْمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتَلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَانْجُمِهُ اللَّهُ مِنَ النُّنَّارِ طِ الَّتِيَّى قَذُّفُوهُ فِيْهَا بِأَنْ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَّسَلَّامًا إِنَّ رِفَى ذُلِكَ أَيْ إِنْجَائِهِ مِنْهَا لَأَيْتٍ هِيَ عَدَمٌ تَأْثِيْرِهَا فِيْهِ مَعَ عَظْمِهَا وَأَخْمَادُهَا وَإِنْشَاءُ رَوْضِ مَكَانِهَا فِي زَمَنِ يَسِيْدٍ لِقَوْم يُتُوْمِينُونَ - يُصَدِّقُونَ بِتَوْجِيْدِ اللَّهِ وقدريم لأنهم المنتفِعونَ بِهَا .

٢٥. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنَّ مَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَوْثَانَاً تَعْبُدُونَهَا وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ مَوَدَّةٌ بَيْنِكُمْ خَبَرُ إِنَّ وَعَلَىٰ قِدَاءَةِ النَّصَبِ مَفْعُولُ لَهُ وَمَا كَافَّةً الْمُعَنَّى تَوَادُدُّتُم عَلَىٰ عِبَادَتِهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَّا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ يَتَبَرَّأُ الْقَادَةُ مِنَ ٱلْاَتْجَاعِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا زِيلْعَنُ الْأَتْبَاعُ الْقَادَةَ وَمَاولُكُمُّ مَصِيْرُكُمْ جَمِيْعًا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تُصِرِيْنَ وَ مَانِعِيْنَ مِنْهَا ـ

২৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন- উত্তরে হ্যরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় তথু এই বলল, একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর; কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। যাতে তারা তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল। এভাবে যে, সেটাকে তার জন্য শীতল ও শান্তিময় করে দিলেন। এতে অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ অগ্নি হতে তাঁকে পরিত্রাণদানের মধ্যে নিদর্শন বিরাট অগ্নিকুণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না হওয়া এবং তা নির্বাপিত হয়ে যাওয়া এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের স্থলে অতি অল্প সময়েই তা বাগিচায় পরিণত হয়ে যাওয়া। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা আল্লাহর একত্বাদ ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী, কেননা তারাই এর ঘারা লাভবান হয়ে

২৫. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ তোমরা এর উপাসনা কর, আর 💪 টা হলো মাসদারিয়া। তোমাদের পারস্পরিক বন্ধতের খাতিরে مُرَدَّة بَيْنِكُمْ বাক্যাংশটি 🗓 -এর খবর, আবার এক কেরাতে 🚣 -এর সাথে রয়েছে, তখন এটা মাফউলে লাই হবে। আর র্টি হলো 🕹 🖒 ; আয়াতের অর্থ হলো– এই মূর্তিগুলোর উপাসনার কারণে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পার্থিব জীবনে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ তাদের অধীনস্থদের থেকে দায়িত্বমুক্ততা প্রকাশ করবে। এবং <u>পরস্পর পরস্পরকে অভিস</u>ম্পাত <u>দিবে</u> অনুসারীরা অনুসূতদেরকে অভিশাপ দিবে। তোমাদের সকলের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। অগ্নি হতে রক্ষাকারী থাকবে না।

#### অনুবাদ :

. فَأَمَنَ لَهُ صَدَّقَ بِإِبْرَاهِيمَ لُوطٌ وَهُوَ إِبِنُ أَخِيْدٍ هَارَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْدُمُ إِنِّي مُهَاجِرٌ مِنْ قَوْمِيْ إِلَى رَبِيْ طَانَى إِلَى حَبْثُ اَمُرَنِي رُبِينَ وَهَجَرَ قَوْمَةً وَهَاجُرَ مِنْ سَوَادِ الْعِرَاقِ اللَّهَ الشَّامِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيثُمُ نِيْ صَنْعِهِ.

٢٧ ২٩. আমি তাঁকে দান করলাম ইসমাঈলের পরে ইসহাক وَيَعْفُوْبُ بَعْدَ اِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِّتَتِهِ النُّبُوَّةَ فَكُلُّ الْاَنْبِيكَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ ذُرِيَّتِيهِ وَالْكِتْبَ بِمَعْنَى الْكُنبِ أَى النَّوْرِلةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَالنَّزْمُورُ وَالْقَرَانَ وَاتَّدِنْهُ أَجْرَهُ فِي اللَّانْيَا وَهُو الشُّنَاءُ الْحَسَسُ فِي كُلِّ اَهْلِ الْاَدْيَانِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَة لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمَّ الدُّرَجَاتُ الْعُلْي.

بِتَحْقِبْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ اللِّهِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَوْضَعَيْنِ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ أَيْ إِدْبَارً الرَّجَالِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اُحَدٍ مِنَ الْعُلُمِيْنَ . أَلْإِنْسِ وَالْجِينِ .

۲٦ ২৬. তার প্রতি ঈমান আনলেন হয়রত ইবরাহীয় (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন হ্যরত লৃত (আ.) সে তাঁর ভাই হারুনের পুত্র ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমি দেশ ত্যাগ করছি আমার সম্প্রদায় থেকে আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য অর্থাৎ যেদিকে যেতে আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দেন এবং তিনি তার সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে ইরাকের পার্শ্ব ঘেষে সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করলেন। তিনি তো পরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তাঁর কর্মে।

> এবং ইয়াকৃবকে ইসহাকের পরে এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর আগমনকারী প্রত্যেক নবীই তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত এবং কিতাব এখানে كُتُثُ वि كُتُاتُ अदर्थ वावश्व रहाह । অর্থাৎ তাওরাত, যাব্র, ইঞ্জীল ও আল কুরআন। এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে উল্লেখ করে। আর আখিরাতেও তিনি নিশ্চয় সংকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবেন। যাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

٢٨ ২৮. এবং স্মরণ করুল হ্যরত লৃত (আ.)-এর কথা তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা তো বিটিটি -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের মাঝে উভয় সুরতে উভয় স্থানে আলিফ বৃদ্ধি করে। এমন অশ্রীল কর্ম করছ অর্থাৎ পুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হও। <u>য</u> <u>তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।</u> মানব ও দানব হতে কেউ।

#### অনুবাদ:

٢٩. أَنِنَّكُمْ لَتَاتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ طُورِيْقَ الْمَارَّةِ بِفِعْلِكُمْ الْفَاحِشَةِ بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْفَاحِشَةِ بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمَحَرَّ بِكُمْ وَتَاتُوْنَ فِي نَادِيْكُمُ مَتَحَدِّرِكُمْ الْمُنْكَرَ ط فِعْلَ الْفَاحِشَةِ مَتَحَدِّرِكُمْ الْمُنْكَرَ ط فِعْلَ الْفَاحِشَةِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ فَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ فَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ النَّتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ . فِي إِسْتِقْبَاح ذَٰلِكَ وَإِنَّ مَنَ الصَّدِقِيْنَ . فِي إِسْتِقْبَاح ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَلْكَ وَإِنَّ النَّعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ . فِي إِسْتِقْبَاح ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَلْكَ وَإِنَّ الْعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ . فِي إِسْتِقْبَاح ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَلْكَ وَإِنَّ الْعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ الْعَذَابَ نَازِلُ لُفَاعِلِيْهِ .

২৯. তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো, তোমরাই তো
রাহাজানি করে থাক। তোমরা পথ অতিক্রমকারীদের
সাথে নির্লজ্জ কর্মে লিপ্ত হচ্ছ এবং মুসাফিরের পথে
প্রতিবন্ধক হচ্ছ। ফলে লোকেরা তোমাদের পথ পরিহার করেছে। তোমরাই তো নিজেদের কথাকার মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক অপ্লীল কর্ম
একে অপরের সাথে। উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এই
বলল, আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর,
যদি তুমি সত্যবাদী হও। এটাকে মন্দ কর্ম গণ্য করার
ব্যাপারে। এবং এ ব্যাপারে যে, এ কর্ম
সম্পাদনকারীর উপর আল্লাহর শান্তি অবধারিত হবে।

. قَالَ رَبِّ انْصَرْنِيْ بِتَحْقِيْقِ قَوْلِيْ فِيْ إِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ. الْعَاصِيْنَ بِإِنْيَانِ الرِّجَالِ فَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءً .

৩০ তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে সাহায্য করুন। শান্তি অবতীর্ণ করার ব্যাপারে আমার বজব্যকে সভ্যায়ন করার মাধ্যমে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার মাধ্যমে আবাধ্যাচরণকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

# তাহকীক ও তারকীব

এর তাফসীর করা হয়েছে। আর الْبُعَثُ ষারা الْبُعَثُ । এর তাফসীর করা হয়েছে। আর الْبُعَثُ اللهُ الْعَرْانِ وَالْبُعَثِ وَالْبُعِثُ وَالْبُعِثُ وَالْبُعِثُ وَالْبُعَثِ وَالْبُعِثُ وَالْبُعِثُ

ত্র ভাগিং এরা হলো সে সকল লোক যারা কিয়ামতের দিন আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। এটা সুনিষ্ঠিত হওয়ার কারণে مَاضِيْ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

জবাব: এখানে মূলত তাদের পরামর্শের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আর সূরা আম্বিয়াতে তাদের পরামর্শের পর গৃহীত সিদ্ধান্তের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইবারতের মাধ্যমে উহ্য বাক্যের প্রতি ইনিত করেছেন। মূল ইবারত হলো- فَقَذَفُوهُ فِي النَّارِ فَانَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بَعْدَ إِنْجَائِهِ مِنَ النَّارِ - এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ - وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ مِنْ النَّارِ مِنْ وُقَالَ اللَّهُ مِنْ النَّارِ مِنْ وُقِ اللَّهِ اَوْتَانَا وَقَالَهُ اِنْ مَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَوْتَانَا وَقَالَا اللَّهِ اَوْتَانَا ضَاءً وَقَالَهُ إِنْ مَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَوْتَانَا هُو مُولَدَّةً وَقَالَا مَوْ عَلَيْهِ اللَّهِ اَوْقَالَا مَوْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اَوْتَانَا مَا اللَّهُ اَلَّهُ مَنْ دُوْنِ اللَّهِ اَوْتَانَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

উল্লিখিত কেরাতের মূল অর্থ হলো এই প্রতিমাণ্ডলোর উপাসনার কারণেই তোমরা ঐকমত্য হয়ে পড়েছ। وَهُوْلُهُ الْمَعْنَى : উল্লিখিত কেরাতের মূল অর্থ হলো এই প্রতিমাণ্ডলোর উপাসনার কারণেই তোমরা ঐকমত্য হয়ে পড়েছ। ক্রিটির উপর করেছেন। আরাতে الْفُسُونُ -এর সত্যায়ন করেছেন। কেননা হয়রত লুত (আ.) তো মুমিন ছিলেন। আয়াতে الْوُطُ अंकि উপর প্রয়াকক আব্যশ্যক।

الَىٰ رَبِّىٰ : ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংশরের উত্তর দান। আর তা হলো الَىٰ رَبِّىٰ رَبِّىٰ وَلِنَّى رَبِّىٰ وَلِنَّىٰ رَبِّىٰ وَاللَّهِ عَلَيْكُ اَمْرَنِيْ رَبِّىٰ رَبِّىٰ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اَمْرَنِيْ رَبِّىٰ رَبِّىٰ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

े अर्था९ मरदादा পार्श वा किनाता। शार्श। वना रय़ سَوَادُ الْبِلَدِ अर्थ वर्षा जात किनाता। أَفُولُـهُ سَوَادُ الْسَعَرَاقِ الصَّالِحِيْنَ الْكَامِلِيْنَ (এর অর্থ হলো الصَّالِحِيْنَ الْكَامِلِيْنَ)

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা— ১. তাওহীদ ২. আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে— "এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ পাকের হাত থেকে রেহাই পাবে না এবং কাফেদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর আজাব।" ইরশাদ হয়েছে—

وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِاللَّهِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَيْكَ بَيْسُوا مِنْ رَحْمَنِي وَأُولَيْكَ لَهُمَّ عَذَابُ اللِّمَ.

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাওহীদকে অমান্য করে এবং তাঁর মোলাকাতের কথাও অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনেও বিশ্বাস করে না, তারাই সেসব লোক যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে। তাফসীরকারণণ বলেছেন, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্রষ্টার প্রমাণ, তথা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার নিদর্শন। অতএব, যে তাঁর সাথে শিরক করে সে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। আর যে হাশরের দিনকে অস্বীকার করে, সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের মর্মকথা: যারা আল্লাহ পাকের কথা মানে না, তাঁর একত্বাদে বিশ্বাস করে না, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত মৃধ্ব থাকে আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না এবং একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে— একথাও বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে না। তারা নিশ্চয় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বিশ্বিত হবে, এটি স্বাভাবিক, আর এ কথারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ- জান্নাত। অর্থাৎ তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা কাফের, মুশরিক ও মুরতাদরা জান্নাতে বিশ্বাস করে না, কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে, তাই তারা আখিরাতে আল্লাহ পাকের রহমত তথা জান্নাত থেকে মাহরুম হবে। যাদের এ অবস্থা তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তি।

পক্ষাস্তরে, মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতের প্রতি তথা আল্লাহ পাকের সাথে মোলাকাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে, তাই তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে।

আক্লাহর রহমত অনন্ত অসীম: তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমত এবং গজব উভয়টিরই ঘোষণা রয়েছে। তবে রহমতকে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করে ঘোষণা করেছেন– رُحْمَتِيْ অর্থাৎ আমার রহমত। পক্ষান্তরে আজাবের ঘোষণায় বলেছেন– پُهُمُ عَذَابُ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে আজাব।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আজাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কেননা তাঁর রহমত অনস্ত অসীম। –[তাফসীরে রাহুন্স মাআনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দরদন্তরা উপদেশ ছিল, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশ্য পেশ করছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি তাঁর কথায় আদৌ কর্ণপাত করেনি; বরং তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে তারা অধিকতর উপ্র হয়ে উঠে, তারা তাঁর প্রাণের শক্র হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের একই দাবি– হয়তো ইবরাহীমকে হত্যা কর, না হয় পুড়িয়ে ফেল।

বস্তুত যারা যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়, সত্যের মুখোমুখি হতে যারা অপারগ হয়, সর্বদা তারা এমন জঘন্য পস্থা অবলম্বন করে, যা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি করেছিল।

النّه مِنَ النّه مِنَ النّارِ (আ.)-এর জাতি সিদ্ধান্ত করল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জাতি সিদ্ধান্ত করল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পুড়িয়ে ফেলবে, এক জাতীয় আগুকুও তৈরি করে তাঁকে তাতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করলেন, তিনি অগ্লিকে নির্দেশ প্রদান করলেন مَا يُنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ – করলেন অগ্লিকে নির্দেশ প্রদান করলেন يُنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ – করলেন অগ্লিকে নির্দেশ প্রদান করলেন يُنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَسَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ السّامَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

দ্বিতীয়ত বস্তু মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন অগ্নি পুড়িয়ে ফেলে, পানি ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর সকল প্রতিক্রিয়া আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এজন্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নমরূদের তৈরি করা অগ্নিকৃত্ত পুড়তে পারেনি। কেননা অগ্নি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিরাপদে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পুনরায় উপদেশ দিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপদেশেরই বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آوْمَانًا مَّودَةً بَّيْنَكُمْ فِي الْحَيْرةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيلَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَيَلَعَنُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যে তোমাদের হাতে বানানো মূর্ভিগুলোর পূজা করছো এবং তাদের সম্মুখে মাথানত করছো, কোনো সৃস্থ বৃদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এমন অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারে না। কেননা এটি যে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অসুন্দর কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা শুধু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যেই মূর্তিপূজার মতো কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করছো। এর পেছনে কোনো যুক্তি যে নেই, একথা তোমরাও স্বীকার কর, শুধু প্রথা এবং পরস্পরের সম্পর্ক বন্ধায় রাখার প্রয়োজনেই তোমরা মূর্তিপূজা করছো। অথচ কিয়ামতের দিন তোমরাই একে অন্যকে অস্বীকার করবে, শুধু তাই নয়; বরং কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে লানত দেবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ভক্তি অনুরক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অপব্যবহারই মূর্তিপূজা তথা পৌতলিকতার মূলভিত্তি। সাধরণত দেখা যায় কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে ভক্তরা তার স্থৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তার ছবি সংরক্ষণ করে এবং কিছুদিন তার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে ঐ ছবিটির পূজা শুরু করে দেয়। বলাবাহুল্য, এভাবেই মূর্তি পূজার এ প্রথা শুরু হয়। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই; বরং এর দ্বারা একটি প্রচলিত প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। শুধুমাত্র পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে, সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে তোমরা মূর্তি পূজা করছো।

এরপর তাদের পরিণতি সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন তুঁত তুঁত তুঁত তুঁত তুঁত তুঁত অর্থাৎ "আর তোমাদের সকলের ঠিকানা হবে দোজখ।" অর্থাৎ মূর্তি এবং তার পূজারী সকলেরই ঠিকানা হবে দোজখ। "আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না" যারা তোমাদেরকে দোজখের কঠিন শান্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অর্থাৎ পরম্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রাখার উদ্দেশ্যে, পরম্পরের ভালোবাসা অটুট রাখার প্রয়োজনে তোমরা যে মূর্তিপূজা কর, মনে রেখো যে, তোমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশেষে টিকে থাকবে না, এটা শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পর্যন্তই। এরপর এ সম্পর্কের কোনো অন্তিত্ব বুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত কিয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদের পরম্পরের এ প্রীতির সম্পর্ক শক্রতায় পর্যবসিত হবে, তখন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিতে থাকবে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে—

يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

এর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তারা একে অন্যের বিরোধিতা করবে আর একে অন্যকে লা'নত দেবে।

হযরত লৃত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাগিনা। নমরূদের অগ্নিকৃত্তে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মুজেয়া দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি তাঁর চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গী হন। কৃফার একটি জনপদ কাওুসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন المنافي المنافي والمنافي وال

হযরত নাখায়ী ও কাতাদা (র.) বলেন إِنِّى مُهَاجِرٌ वाकाि হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য নুট্টি ক্রেন্টি তা নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোনো কোনো তাফসীরকার وَمَهَبْنَا لَهُ إِلَّهُ مُهَاجِرٌ -কে হযরত লৃত (আ.)-এর উক্তি প্রতিপন্ন কছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তাফসীরই উপযুক্ত। উল্লেখ্য যে, হযরত লৃত (আ.)-ও এই হিজরতে শরিক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধীন হওয়ার.কারণে যেমন হয়রত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হয়রত লৃত (আ.)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম পয়গাম্বর, যাকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন : ─[কুরতুবী]

কোনো কর্মের প্রতিদান দুয়াতেও পাওয়া যায় : আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي वर्थाৎ আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দ্নিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদি, খ্রিস্টান ও প্রতিমাপূজারী স্বাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদেরকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে বহু সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। —[মা আরিফুল কুরআন, খ. ৬, প. ৭৫৯-৬০]

দুনিয়াতে বৃদ্ধকালে তাঁর সন্তান হওয়া তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান ছিল। এমনিভাবে নবুয়ত ও রিসালত তাঁর বংশে সংরক্ষিত থাকা তাঁর প্রতি মহাসম্মান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ব্যাখ্যা করেছেন তাফসীরকার সৃদ্দী (র.)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, দুনিয়াতে উত্তম বিনিময় বা أَجُرُ -এর অর্থ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে সর্বদা নবুয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত থাকা, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ সকলের নিজেদের ধর্মকে দীনে ইবরাহীমী দাবি করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি দরদ ও সালাম প্রেরণ করা, যেমন নামাজের তাশাহহুদের শেষে তা উল্লেখ করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নিয়ামত : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, যা কিছু ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা ছাড়াও আল্লাহ পাক হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে যে নিয়ামত দান করেছিলেন তা হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করার তাওফীক এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতে তিনি বিশেষ স্বাদ লাভ করতেন।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পু. ১৬৯-৭০]

হযরত ইবরাহীম (আ,)-কে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন সে সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তা হলো তাঁকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নাজাত দেওয়া এবং জালেম নমরূদের হাত থেকে রক্ষা করা।

ভাফসীরকার ইবনে জুরায়েজ (র.) বলেছেন, আন্নাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে উত্তম বিনিময় দান করেছেন, তা হলো বৃদ্ধকালে তাঁর পুত্র সন্তান লাভ, দ্বিতীয়ত তাঁর বংশেই নবুয়ত সংরক্ষিত রাখা।

তাফসীরকার সৃদ্দী (র.) বলেছেন, সেই নিয়ামত হলো তিনি দুনিয়াতে থাকতেই তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দুনিয়াতেই যে বিনিময় দান করেছেন তা হলো আথিরাতের সম্বল সংগ্রহের তাওফীক –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ২০ পু. ১৫২-৫৩]

र्डे : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান এবং মর্যাদা ওধু যে দুনিয়াতেই রয়েছে তা নয়; বরং আধিরাতেও তিনি শীর্ষস্থানীয়, মহাসম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সংবর্ধনা লাভ করবেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এটি আল্লাহ পাকের অত্যন্ত বঁড় নিয়ামত যে, তাওহীদ ও আল্লাহ পাকের একত্বাদের প্রচারে তাঁর বংশধরগণ যুগ যুগ ধরে আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়াতে তিনি ছিলেন অতি ভাগ্যবান, আর আধিরাতে তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমূল উষ্মত হযরত থানভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক যদি দুনিয়াতে তাঁর কোনো প্রিয় বান্দাকে কোনো বিশেষ নিয়ামত দান করেন, তবে তা তাঁর আখিরাতের মর্যাদা কম করার কারণ হয় না। হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, তা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। —তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পূ.৭৮৩ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে হযরত লৃত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত লৃত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে হযরত লৃত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত লৃত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে এসেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে 'সুদম' নামক শহর এবং তার উপকণ্ঠের জন্যে নবী করে প্ররণ করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল। তাই তিনি তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা এতো অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছো যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ করেনি।"

আলোচ্য আয়াত সমূহে হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অপকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তারা জঘন্যতম ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হতো, তারা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধ পস্থায় যৌন সম্ভোগ করতো, শুধু তাই নয়; তারা ডাকাতি রাহাজানি, করতো মানুষের পথ রোধ করে তাদের অর্থ সম্পদ লুষ্ঠন করতো।

এখানে হযরত লৃত (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা— ১. পুংমৈথুন ২. রাহাজানি এবং ৩. মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কুরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোনো গুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। কোনো কোনো তাফসীরকারক এ স্কুলে সেসব গুনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্ধপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উন্মে হানী (রা.)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অন্নীল কাজটি তারা গোপন নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। নি'উযুবিল্লাহ)

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চেয়েও শুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

-[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৬, পৃ. ৭৬২-৬৩]

আল্লামা বগভী হযরত উন্মে হানী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ —এর দরবারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি এবং আরজ করেছি, তারা কোন মন্দ কাজটি করতো? তখন প্রিয়নবী করশাদ করেন, তারা সদর রাস্তার উপরেই তাদের সভা অনুষ্ঠান করতো, মানুষের গতিরোধ করতো, তাদের গায়ে পাথর নিক্ষেপ করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্দুপ করতো। - আহমদ, তিরমিয়ী।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, লৃত সম্প্রদায় সদর রাস্তার উপর তাদের আসর জমিয়ে বসতো, প্রত্যেকের নিকট একটি পাত্র থাকতো, তাতে ছোট ছোট পাথর রাখা হতো, যখন কোনো পথচারীকে দেখতো, তখন একে অন্যকে বলতো শিকার কর। এরপর ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতো। যার পাথর ঐ ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করত ঐ পথিক পাথর নিক্ষেপকারীর মতো হয়ে যেত, তখন সে তার সব ধন-সম্পদ লুষ্ঠন করতো, এরপর সে তার সাথে অশ্লীল কাজ করতো, অবশেষে তাকে মাত্র তিন দেরহাম দিয়ে বিদায় দিত।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, তারা প্রকাশ্য সভায় বসে উচ্চঃস্বরে উদরের বাতাস বের করতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, তারা একে অন্যের প্রতি থুথু দিত।

মাকহল (র.) বলেছেন, তারা মজলিসের মধ্যেই নগু হয়ে যেত, মানুষের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতো এবং মন্দ ও ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতো। তাই হয়রত লৃত (আ.) এ দুর্বৃত্তদের হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা তার হেদায়েত গ্রহণে রাজি হয়নি; বরং তারা হয়রত লৃত (আ.)-কে বলেছে, তোমার এসব উপদেশ রাখ, য়ি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহর আজাব নিয়ে এসাে! এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- فَمَا كَانَ جَرَابَ تَرَّمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا انْتِنَا بِعَذَابِ اللّه اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ আর্থাৎ জবাবে তার সম্প্রদায় তথু একথা বলল যে, আমাদের উপর আল্লাহর আজাব নিয়ে এসাে, য়ি তুমি সত্যবাদী হও। অর্থাৎ তুমি যে আজাবের হয়কি দিছে তা নিয়ে এসাে, য়ি তুমি তোমার নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হও, অথবা আজাবের দাবিতে

সত্যবাদী হও, অথবা আমাদের কর্মকে মন্দ বলার ব্যাপারে যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ পাকের আজাব নিয়ে এসো!
–[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দূ), পারা ২০, পৃ. ৫৯, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭০-৭১]

তাঁকে ইসহাক এবং ইয়াকৃব দান করি এবং তাঁর বংশে নব্যত রেখে দেই এবং আসমানি কিতাব দান করি; আর তাঁকে পৃথিবীতেই উত্তম বিনিময় দান করি; আর নিশ্চয় সে আখিৱাতেও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।''

আল্লাহ পাক হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে হিজরতের পর সিরিয়ায় সুসন্তান দান করেন, যাতে করে তাদেরকে দেখে তাঁর নয়ন ও মন তৃত্তি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে হয়রত হাজেরা এবং হয়রত ইসমাঈল (আ.)-এর কথা আয়াতে উল্লেখ্য করা হইনি; কারণ এ হিজরতের সফরে তাঁরা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে ছিলেন না। আল্লাহ পাকের স্কুমে তাঁদেরকে ইতিপূর্বেই মঞ্কার পবিত্র ভূমিতে রেখে আসা হয়েছিল। হয়রত ইসমাঈল (আ.) হয়রত ইসহাক (আ.)-এর চৌদ্দ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। মোটকথা, হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে নেক সন্তান দান করেন এবং এ কথাও ইরশাদ করেন যে, আমি হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে নবুয়ত এবং আসমানি কিতাব রেখে দিয়েছি। অর্থাৎ আগামীতে যাঁরা এ নবুয়তের নিয়ামত ও আসমানি কিতাব লাভ করবেন, তাঁরা হয়রত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরই হবেন।

সূতরাং নবৃয়ত প্রথম পর্যায়ে বনী ইসরাঈলে [হযরত ইয়াকৃব (আ.)-এর বংশধারায়] ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে বনী ইসমাঈলে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ক্রিউ প্রেরিত হন এবং তাঁর উপরই নবৃয়তের আগমন-ধারা শেষ হয়ে যায়। সূতরাং এভাবে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবৃর এবং কুরআন— এ সকল কিতাব সমন্বিতভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশেই নাজিল হয়। আর যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশেই নবৃয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত ছিল, তাই তাঁকে আবুল আম্বিয়া বা 'নবীগণের পিতা' বলে উল্লেখ করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশ ব্যতীত একজন নবীও অন্য কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ভানি আনাতি ক্রিনারী। এ শব্দটি দারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বিষয়ের দিকে যে, হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর অতি শীঘ্র আজাব হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, 'সাদ্ম' নামক শহরের অদিবাসীরা অস্বভাবিক পন্থায় পুরুষের যৌন সম্ভোগের যে জঘন্য পন্থা অবলঘ্বন করেছে, তা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। দ্বিতীয়ত হয়রত লৃত (আ.) যখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাবের কথা বলেছেন, তখন তারা বিদ্দেপ করে বলেছে, "আজাব এখনই নিয়ে এসো"। তাই তাদের প্রতি আজাব ত্রান্তিত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে। –তাফসীরে রহুল মাআনী খ. ২০ পৃ. ১৫৪, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭১]

#### অনুবাদ :

ত ٣١ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ بِالْبُشُرَى ٢١ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيْمَ بِالْبُشُرَى مُهْلِكُوْا آهُلِ هٰذِهِ الْقَرْبَةِ طِ أَيْ قَرْبَةِ لُوطٍ إِنَّ آهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِيْنَ كَافِرِيْنَ .

الرَّسُلُ نَحْنُ اعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا زِ لَنُنَجِّيَنَّهُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَآهْلَهُ إِلَّا اْمُرَاتَهُ ز كَانَتْ مِنَ الْغُبِرِيْنَ . الْبَاقِيْنَ فِي الْعَذَابِ .

٣٣. وَلَكُمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِنْ يَبِهِمْ حَزِنَ بِسَبَيِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدْرًا لِأَنَّهُمْ حِسَانُ الْوُجُوْهِ فِي صُورَةِ اصَّيافٍ فَخَافَ عَلَيْهِم قَوْمَهُ فَاعْلَمُوهُ بِالنَّهُمُ رُسُلُ رَبِّهِ وَقَالُوا لَا تَخَفُ وَلاَ تَحْزَنْ فِف إِنَّا مُنجُّوْكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ وَاهْلُكَ إِلَّا أُمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغُيِرِيْنَ . وَنَصْبُ آهْلَكَ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ الْكَافِ.

٣٤. إِنَّا مُنْزِلُونَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ عَلَى أَهْلَ هُذِهِ الْقَرْبَةِ رِجْزًا عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا بِالْفِعْلِ الَّذِي كَانُوا يَفْسُقُونَ ـ بِهِ ايْ بسَبَبِ فِسْقِهِمْ -

. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا أَيَةً أَبَيِّنَةً ظَاهِرَةً هِي أَثُارُ خَرَابِهَا لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ يَتَدَبُّرُونَ .

ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট আসলেন ইসহাকের এবং তারপর ইয়াকুবের তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করব। অর্থাৎ হযরত লৃত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে এর অধিবসীরা তো জালিম

রয়েছে। তারা বললেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। সেথায় কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো হযরত লুত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবই। তাঁর ন্ত্ৰীকে ব্যতীত 🚎 🚉 শব্দটি তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে তো শান্তির উপযুক্তদের অন্তর্ভক্ত।

৩৩. এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-এর নিকট আসলেন, তখন তাদের জন্য তিনি বিষ্ণু হয়ে পডলেন তাদের কারণে চিন্তিত হয়ে পডলেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। কেননা আগত মেহমানগণ খুবই সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন্ সেহেতু তাদের ব্যাপারে স্বীয় সম্প্রদায় থেকে আশঙ্কা করতে লাগলেন, তখন তারা তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতিপালকের প্রেরিত দৃত। তাঁরা বললেন, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না: আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব; তবে আপনার ন্ত্ৰীকে ব্যতীত টুকুকুকু শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত। সে তো পন্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। كَانْ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে النكة শব্দটি নসবযুক্ত হয়েছে।

৩৪. আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাজিল করব مُنْزُلُونَ শন্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। <u>কারণ তারা পাপাচার</u> করছিল। অর্থাৎ তাদের ফিসক তথা পাপাচারের কারণে।

১৯ ৩৫. আমি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি অর্থাৎ তাদের অবস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিহ্নসমূহ। বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা চিন্তাভাবনা করে।

#### অনুবাদ :

فَقَالَ يٰقَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ إِخْشَوْهُ هُوَ يَوْمُ ٱلْقِيلِمَةِ وَلاَ تَعْشَوْا فِي ٱلْاَرْضِ مُنفْسِديْنَ . حَالُ مُنؤكَّدةً لِعَامِلِهَا مِنْ عَشِيَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّفَةِ

فَكَذَّابُوهُ فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدْيدةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دارِهمْ جُثِمينَ -بَارِكِيْنَ عَلَى الرَّكِيِبِ مَيِّتِيْنَ.

۳۳ و آهْلَكْنَا عَادًا وَّثَمُوْداً بِالصَّرْفِ وَتَرْكِمِ ٣٨. وَ اَهْلَكْنَا عَادًا وَّثَمُوْداً بِالصَّرْفِ وَتَرْكِم بِمَعْنَى الْحَيِّ وَالْقَبِيْلَةِ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ إِهْلَاكُهُمْ مِنْ مُسَكِينِهِمْ نِن بِالْحِنْجِرِ وَالْيَمَنِ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعْمَالَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّعِيبِيلِ سَبِيبُلِ الْحَقِّ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ - ذُوَىْ بَصَائِرْ -

وَلُقَدَّ جَاءَهُمُ مُوسى مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ بِالْحُجِجِ التَّطَاهِرَاتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سِيقَيْنَ جِ فَالِيْتِينُ عَذَانِنا ـ

ত ৩৬. এবং আমি পাঠিয়েছিলাম মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা হযরত শুয়াইব (আ.)-কে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর। আর তা হলো কিয়ামতের দিন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটা তার আমেল 🛍 বর্ণে (यत्रयुक्ज) रूए वें के के के राया वा विकार वा वि २(राइ

তারা ভূমিকম্প দারা আক্রান্ত হলো الرَّجْفَةُ শব্দের অর্থ হলো ভীষণ কম্পন। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

> पुणि مُنْصَرِفٌ अवर عُبْرُ مُنْصَرِفٌ छिखाँ रहि পারে। الْحَقُّ অর্থে হলে مُنْصَرِفٌ হবে, আর হবে। তাদের غَيْرٌ مُنْصَرِفٌ অর্থে হলে الْقَبِينْكَةُ বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিজর এবং ইয়েমেনে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল কুফর ও অবাধ্যাচরণকে এবং তাদেরকে সংপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। অভিজ্ঞ।

ن د قَارُوْنَ وَفَـرْعَـوْنَ وَهَامُـنَ نف .٣٩ ه. وَ اَهْلَـكْنَا قَارُوْنَ وَفِـرْعَـوْنَ وَهَّامُـنَ نف হামানকে, তাদের নিকট এসেছিলেন হযরত মুসা (আ.) ইতিপূর্বে, সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ। তথন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু তারা আমার শান্তি এড়াতে পারেনি।

#### অনুবাদ:

- 80. তাদের প্রত্যেককেই উল্লিখিতদের মধ্য হতে আমি
  তার অপরাধের জন্য শান্তি দিয়েছিলাম; তাদের
  কারো প্রতি প্রেরণ করছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা
  অর্থাৎ ঝঞ্জা বায়ু যাতে ছিল কন্ধর। যেমন লৃত
  সম্প্রদায়ের উপর। তাদের কাউকে আঘাত
  করেছিল মহানাদ যেমন ছামৃদ সম্প্রদায়ের উপর।
  কাউকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে যেমন
  কার্রন এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত যেমন
  নৃহ সম্প্রদায় এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে।
  আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি যার
  ফলে তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই শান্তি
  দিবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম
  করেছিল অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।
- 83. যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরপে
  গ্রহণ করে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে; যাদের থেকে
  কল্যাণ ও উপকারের আশা পোষণ করে থাকে।
  তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর
  বানায় যাতে সে অবস্থান করবে, এবং ঘরের মধ্যে
  মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম। সেই ঘর তো তার
  থেকে গরম ও ঠাপ্তা কোনো কিছুকেই প্রতিরোধ
  করতে পারে না। অনুরূপভাবে মূর্তিগুলোও, সে
  তার উপাসকদেরকে কেনো ধবনেরই উপকার
  করতে সক্ষম হবে না। যদি তারা জানত। এ
  ব্যাপারে, তবে তারা মূর্তির উপাসনা করত না।
- 8২. <u>তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহবান করে,</u>

  <u>আল্লাহ তো তা জানেন</u> نَدْ শব্দটি الَّذِيْ অর্থে

  ব্যবহৃত। আর يَدْعُونَ শব্দটি يَدْعُونَ এবং ।
  উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। <u>তিনি পরাক্রমশালী</u>
  বীয় রাজত্বে প্রজ্ঞাময় বীয় কাজ-কর্মে।

- اَى اَصْنَامًا يَرْجُونَ اللّهِ اللّهِ اَوْلِياً اَ اللّهِ اَوْلِياً اَ اللّهِ اَوْلِياً اَ اللّهِ اَوْلِياً اَ اللّهِ اَوْلِياً اللّهِ اَوْلِياً اللّهِ اَوْلِياً اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ المُلا اللهِ اللهِ المُلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلا الهُم
- . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يِمَعْنَى الَّذِي يَدْعُونَ يَعْبُدُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ دُوْنِهِ غَيْرِهِ مِنْ شَنْحُ طُ وَهُوَ الْعَيزِيْرُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِي صُنْعِهِ.

#### অনুবাদ:

وَيلْكَ الْآمِشَالُ فِي الْقُرْانِ نَضْرِبُهَا نَجْعَلُهَا الْأَسْرِبُهَا نَجْعَلُهَا إِلَّا الْعُلِمُونَ الْمُتَدَبِّرُونَ.

১ শ ৪৩. এ সকল দৃষ্টান্ত কুরআনে আমি মানুষের জন্য দেই;
কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে চিন্তাশীল
ব্যক্তিবর্গই এটা বুঝে।

خُلَقَ اللّٰهُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ طَالَى اللّٰهُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ طَالَى اللهُ اللّٰهَ قَالَى اللّٰهَ عَلَى اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰم

১১ ৪৪. আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমঙলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার উপর দিকনির্দেশনা। মুমিনদের জন্য। মুমিনদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো এ দলিল প্রমাণ দ্বারা মুমিনগণই উপকৃত হন। কাফেরদের বিপরীতে।

# তাহকীক ও তারকীব

(আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ এবং লৃত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সংবাদ। কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে একটিকেই উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেন পূর্বের বিস্তারিত বিবরণের কারণে إِنِّالًا -এর উপর নির্ভর করেছেন। জামালাইন গ্রন্থকারের মতে, এর পরিবর্তে ব্যাখ্যাকার যদি وَلَدَّ বলতেন, তবে তা অধিক উপযুক্ত হতো। কেননা হযরত ইয়াকৃব (আ.) হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র। بَعْدَدُ -এর যমীর হযরত ইসহাক (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত ইসহাক (আ.)-এর পরে হযরত ইয়াকৃত (আ.)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর ধারা এ ধারণা হতে পারে যে, হযরত ইয়াকৃব (আ.)ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র। অথচ হযরত ইয়াকৃব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র ছিলেন।

े अरे जनशरात नाम हिल 'সाय्म'। -[जुमान] وُولَهُ قَرْيَة لُوطِ

কারো কারো মতে এর নাম ছিল 'সাদ্ম। এটা ছিল লৃত সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় স্থান। হযরত লৃত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন। فِي عِلْمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ

مَرْجِعْ शाता करत মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, قَوْلَهُ سِنَّيُ بِهِمْ হলেন হযরত লৃত (আ.)। আল্লামা কাজী বায়যাতী (র.) وَمَرْجِعْ এর যমীরের مَرْجِعْ নির্ধারণ করেছেন مَرْجِعْ নির্ধারণ করেছেন مَرْجِعْ নির্ধারণ করেছেন مَرْجِعْ নার্ধারন مَرْجِعْ নির্ধারণ করেছেন নার্ধারন মাসদারকে। অর্থাৎ - بَا يَتِ الْسَسَاءَ بِهِمْ ; কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) প্রথম মতটিকে গ্রহণ করেছেন এবং সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, هَمْ بِهُمْ اللهُ الل

चाता করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَاصِلْ مَعْنَى -এর তাফসীর صَدْرًا घाता করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَاصِلْ مَعْنَى -এর মাধ্যমে এই তাফসীর করা হয়েছে। অন্যথায় وَمُعْيِيْرُ হয়েছে। শক্তি ও বল। আর وَمُانَ أَمْرُهُ بِهِمْ হয়েছে। যা ضَاقَ اَمْرُهُ بِهِمْ صَاءَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

এর সম্পর্ক হয়তো بِاٰيَةٍ এর সম্পর্ক হয়তো بِاٰيَةٍ -এর সাথে হবে অথবা بِاٰيَةٍ -এর সাথে হবে অথবা - يَايَةٍ الْقَوْمِ يَبْعُقِلُونَ يَبْ يَبْنَةٍ -এর সাথে হবে । আর এ তিনটির মাঝে তৃতীয়টি অধিক স্পষ্ট ।

শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো আশা-আকাজ্কা। কারণ অধিকাংশ মুফাসসির এটাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। এর একটি অর্থ ভয়ও রয়েছে। মুফাসসির (র.) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শান্তি হতে ভয় করো। প্রথম সুরতে উদ্দেশ্য হবে– তোমরা পরকালের পূণ্যের আশা করো।

قُولُهُ مِنَ الْعَثِيَّ एठा वादङ इहा। এর অর্থ হলো– विम्ञ्चना সৃष्টि कता। قُولُهُ مِنَ الْعَثِيَّنَ इत्हाल वाहि : विम्ञ्चना अ्वेर्ध क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हाना عَشِيَّ विम्ञ्चना क्षेत्र क्षेत्र हाना وَالْمُوكَّدُةُ क्षेत्र हाना وَالْمُوكَّدُونًا وَالْمُعَامِّدُونًا وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُوكَامِّةُ وَالْمُعَامِّدُ وَاللَّهُ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّدُ وَاللَّهُ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّدُ وَاللَّهُ وَالْمُعَامِيْنَ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّدُ وَاللَّهُ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّدُ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِعُوالْمُ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِ وَا

وَا مَا خُدُدُهُمُ الصَّبَعَةُ : এর অর্থ হলো ভীষণ কম্পন। সূরা হদে রয়েছে - قَالُهُ الرَّبُعَةُ : এই উভয়টির মধ্যে কোনো দূরত্ব ও পার্থক্য নেই। অথচ ঘটনা একই। অর্থাৎ হয়রত জিবরীল (আ.)-এর চিংকারের কারণে সম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং কম্পনের কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এক স্থানে ধ্বংস হওয়ার সম্পর্ক سَبَعَةُ তথা صَبْعَةً তথা وَمُسَبِّعَةً তথা مُسَبِّعَةً তথা وَمُسَبِّعَةً مَا হয়েছে।

এর সাথে হয়েছে। تُعُود এ উভয়টির সম্পর্ক শুধুমাত্র وتَوْكَ بِالصَّرْفِ وَتَوْكِم

قُوْلُهُ بِالْحَجَرِ : এটা একটি উপত্যকার নাম। যা মদীনা ও সিরিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত। এটা ছামৃদ সম্প্রদায়ের জনপদ ছিল। আর ইয়েমেনে আদ সম্প্রদায়ের আবাস ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর আজাবে নিপতিত হয়েছিল।

্র ন্ত্রী ন্ত্রী ন্ত্রী নির্দাধিক অভিজ্ঞ, জ্ঞানী। অর্থাৎ তারা কোনো পাগল বা মাতাল নয়। পার্থিব কাজ-কর্মে তারা খুবই হশিয়ার ছিল। তারা যদি ইচ্ছা করত তবে পরকালীন বিষয়েও স্বীয় জ্ঞান গরিমা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা কাজ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু পার্থিব লোভ ও সাম্প্রদায়িকতা তাদেরকে নির্বোধ বানিয়ে রেখে ছিল।

ত্র প্রতিষ্ঠিত ইন্ট্রিট : এখানে কার্রনকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মন্দচারিতা ও অহন্ধারের ক্রেত্রে ফেরাউন কার্রন থেকেও এগিয়ে ছিল। যেহেতু কার্রন হয়রত মৃসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই হওয়ার কারণে এক ধরনের মর্যাদার অধিকারী ছিল। এ কারণেই কার্রনকে ফেরাউনের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেই মাকড়সা উদ্দেশ্য, যারা সাধারণত মানুষের বসত ঘরে জাল বুনে। এরা খুবই অল্পতুষ্টে সন্তুষ্ট প্রাণী, স্বীয় নির্মিত জালে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বসে থাকে, এ কারণেই খুবই লোভী প্রাণী যথা মাছিকে তার বাদ্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের জালে আটকে গিয়ে তাদের বাদ্যে পরিণত হয়়। عَنْكُونُ শব্দটিতে يُونٌ হলো আসলী নূন এবং وَالْمُ اللهُ خَالَى اللهُ خَالْمُ اللهُ خَالَى اللهُ خَالِكُ اللهُ خَالَى اللهُ خَاللهُ اللهُ خَالَى اللهُ خَالِى اللهُ خَالَى اللهُ خَالَى اللهُ خَالِى اللهُ خَالِمُ خَالِكُ خَالِى اللهُ خَالْكُونُ خَالِى اللهُ خَالْمُ خَالِمُ خَالِمُ خَالِمُ خَالْكُونُ خُلِيْكُونُ خُلِيْكُونُ خ

। হয়েছে। كُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ : قَوْلُهُ مَا عُيَدُوْهَا

مَا खावात कि राता يَعْلَمُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَهُمْ अर्था९ व्या प्रका : عَلْمُ वाठा राता : قَنُولُهُ مَا بِمَعْنَى الَّذِي -(هُ وَهُوَ वाठा प्रके يَعْلَمُ वाकाणि مَّا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْحِ عِلْمَ عَرَضَة अराह وَهُوَ السِّيَفْهَا مِبَّهَ تَوَيْبُخِيَّةٌ का वादा के الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ اللّهَ مُعْتَرِضَةُ عَالَمًا مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْحِ وَلَا عَرَبُونُ الْحَكِيْمُ

এর জন্য হয়েছে । بالْحَقّ عَبْرُ فَاصِد به بَاطِلاً -এর মধ্যকার وَفُولُهُ مُحِفَّا عَبْرُ فَاصِد به بَاطِلاً -এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ اللَّهُ শব্দ থেকে كَاتُ عَبْرُ فَاصِد به بَاطِلاً -अराह حَالَّ अप থেকে اللَّهُ अराह । অর্থাৎ به بَاطِلاً -अराह عَالَّ عَالَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرُ فَاصِد به بَاطِلاً -अराह عَالَّ

## প্রাসঙ্গিক আলোচনা

: আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে কথা বলার পর প্রিয়দর্শন আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ানের আকৃতি ধারণ করে লৃত (আ.)-এর নিকট হাজির হয়। হযরত লৃত (আ.) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারেননি, তাই তাদেরকে দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। কেননা যদি সমাগত মেহমানদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে দেন, তবে কাফেররা খবর পেয়ে হাজির হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেবে, আর যদি তাদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে না দেন তবুও কাফেররা তাদের পেছনে পড়বে এবং তাদের চরম কষ্টের কারণ হবে। কেননা তাঁর জাতির ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। হযরত লৃত (আ.)-এর এ ব্যাকুলতা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে নিশ্ভিত্ত করে বললেন— এই নিইট নিইট নিইট তাঁকিট তিনি অবগত ছিলেন। হযরত লৃত (আ.)-এর করবেন না, চিন্তিতও হবেন না; নিশ্চয় আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তবে আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভ্ত।"

তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত লৃত (আ.)-এর স্ত্রী যদিও মন্দ কাজে অংশীদার ছিল না, কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল, আর সে তাদের প্রতি রাজি ছিল, তাই সে কোপগ্রস্ত লোকদের সাথেই থাকবে।

যাহোক, ফেরেশতাগণ হযরত পৃত (আ.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমাদের ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা।

ভিন্ত আমরা এ জনপদবাসীর প্রতি আসমান থেকে বিশেষ আজাব অবতরণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। এতএব, আমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই যে, কাফেররা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। কেননা তাদের অন্যায় অনাচারের শান্তি দেওয়ার জন্যে তথা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যেই আমরা হাজির হয়েছি।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, رِجُز , -এর অর্থ হলো জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া, জমিনকে উল্টিয়ে দেওয়া, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা প্রভৃতি। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) 'সাদুম' নামক জনপদটিকে পৃথিবী থেকে উপরে তুলে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ পাক এভাবে এ দুরাত্মা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন। তারা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হলো আর তাদের প্রতি পাথরও বর্ষণ করা হয়েছিল। যে আজাবকে তারা অনেক দূরে মনে করতো তা তাদের প্রতি আপতিত হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.) বলেছেন, এর অর্থ হলো লৃত সম্প্রদায়ের সেই বিরাট জনপদটি বিশ্ববাসীর জন্যে হয়েছে শিক্ষণীয়, আর আলোচ্য আয়াতে এগুলোকেই اَنْ اَلَهُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِّدُ الْمُ

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে সেই পাথরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ পাথরগুলোকে অনেক দিন রেখে দিয়েছিলেন, উত্মতে মুহাম্বদীর প্রথম যুগে অনেক লোকই সেগুলো দেখেছিলেন।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে জমিনের অভ্যন্তর থেকে যে কালো রং এর পানি বের হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুরাত্মা কাঞ্চেরদের ধ্বংসের এ ঘটনা সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাই এটি হলো 'সুস্পষ্ট নিদর্শন।' হয়ত প্ত (আ.)-এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত গুয়াইব (আ.)-এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত গুয়াইব (আ.)-এর ঘটনার পর এ হারত থেকে হযরত গুয়াইব (আ.)-এর ঘটনার বর্ণিত হচ্ছে। হযরত গুয়াইব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদইয়ান, তাঁর নামেই এ শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাতুরা নামী প্রীর ঘরে মাদইয়ানের জন্য। হযরত গুয়াইব (আ.) তাঁরই সন্তানদের অন্যতম। আল্লাহ পাক হযরত গুয়াইব (আ.)-কে মাদয়ান এলাকায় নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এই শহরের অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করতো, কিয়ামতের কথা বিশ্বাস করতো না, হযরত গুয়াইব (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে উৎপাত, উপদ্রব বা অশান্তি সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। হযরত গুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্র করবেন, তখন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে এবং তোমাদের মন্দ কাজের জন্যে অবশাই শান্তি ভোগ করতে হবে, আর আখিরাতের আজাব হবে অতান্ত কঠিন, কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয়। কিন্তু হযরত গুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাদায়েনবাসী তাদের দৌরাত্য্য এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখলো

– তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫ পৃ. ৩৬৮]

ভূমিক ভূম

উদ্দেশ্য এই যে, যারা কৃষ্ণর ও শিরক করে করে আজাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকৃষ্ণ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবন্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শান্তির কোনো দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মজলুম বিপদগ্রন্ত ও কোণঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজা।

স্রা রুমেও এই বিষয়বস্থু বর্ণিত হবে। সেখানকার আয়াতটি হচ্ছে - يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْأَخِرَةِ - সূরা রুমেও এই বিষয়বস্থু বর্ণিত হবে। সেখানকার আয়াতটি হচ্ছে - يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَافِلُونَ مُعْ عَافِلُونَ ضَامِهُ مُعْ عَافِلُونَ طَاهِمَ مُعْمَ عَافِلُونَ عَلَيْكُونَ طَاهِمَ مُعْ عَافِلُونَ عَلَيْكُونَ طَاهِمَ مُعْ عَافِلُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَ

কোনো কোনো তাফসীরবিদ وَكَانُوا مُسْتَبُّصِرِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

আছে। কোনো কোনো মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সেই মাকড়সা বোঝানো হয়েনি। এখানে সেই মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলা

বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেত পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জালসদৃশ, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোনো প্রতিমা অথবা কোনো মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বার বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত দ্বার করে করেল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করেন। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে উদ্বাসিত হয় না।
আল্লাহর কাছে আলেম কে? ইমাম বগভী (র.) হয়রত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করন যে, রাস্লুল্লাহ তালাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলেই কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ — এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকে আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝেন।

হ্যরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোনো আয়াতে পৌছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন- تِلْكُ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلْاَ الْعَالِمُونَ - ইবনে কাসীর





